#### সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

# গোত্মসূত্র

# ন্যায়দ**শ**ন

#### বাৎস্যারন ভাষা

( বিষ্ণুত অমুবাদ, বিবৃতি, টিগ্পনী প্রভৃতি সহিত )

## ক্বিতীয় খণ্ড

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৪৩৷১ আপার সারু লাব রোড, বলীর-সাহিত্য-পরিষৎ মান্দর হইতে

শ্রীরাসকমল সিংহ কর্ত্তক

প্ৰকাশিত

বঞ্চাব্দ ১৩১৮

## সূত্ৰ ও ভাষ্য-বৰ্ণিত বিষয়ের সূচী

| বিষয়   |            |            |                      |             | পৃঠাৰ           |
|---------|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|
| ভাষ্যে- | - সর্কাবে  |            | ারীক্ষার ব           |             |                 |
|         | প্ৰথম হ    | ইতে পং     | Pম স্থা <sup>1</sup> | পৰ্য্যন্ত ৫ | স্ত             |
|         |            |            | व्य                  |             |                 |
|         |            |            | ত পূর্ব              | •           |                 |
|         |            |            |                      |             |                 |
| ৬৳ স্ব  | ত্র –পূর্  | ৰ্বাক্ত স  | ামত পূর্ব            | পক্ষের উ    | ভর।             |
|         |            |            | ম ঐ সম               |             |                 |
|         | উল্লেখণ    | ব্ৰক       | বিশদর্গ              | ৰ উহা       | দিগের           |
|         |            |            | •••                  |             |                 |
| ৭ম স্থ  | ত্ৰ—বিচ    | ারাক-সং    | শয়ে প্রতি           | তবাদী পু    | ৰ্মোক           |
|         | কোন        | পূর্বপথ    | কর উ                 | ল্প ক       | র <b>লেই</b>    |
|         | পূৰ্কোৰ    | দরূপ       | উন্তরের              | া বং        | কব্য <b>ত</b> া |
|         | কথন        | •••        |                      | ••          | 80              |
| ৮ম স্থ  | ত্রে—সা    | গাস্তঃ ৫   | প্রমাণ-পরী           | কারন্তে     | প্রত্য-         |
|         | কাদির      | প্রামাণ    | ্য নাই, <b>'</b>     | এই,পূৰ্ব    | প্ৰক্রের        |
|         | অবভার      | 41         | •                    | ••.         | ं 8२            |
| २म रहे  |            |            | হত্ত পৰ্য্য          |             | ত্ৰ ঐ           |
|         | পূর্ব্বপথে | দর ব্যাধ   | n •                  | 88-         | —8b             |
| ভাব্যে  | ঐ পূর্বা   | পক্ষের ব   | য়াখ্যার প           | রে বিশ      | षद्भट्ट         |
|         | ঐ পূর্ব    | পক্ষের '   | 4 <b>0</b> 4 ·       | 62.         | -69             |
| >२म '   |            |            | স্ত্ৰ পৰ্য           |             |                 |
|         | ভাব্যে-    | –বিশেব     | ৰিচাৰ খ              | রা শ্রভ্য   | শাদির           |
|         | প্রামাণ্য  | ৰাই"—      | -এই পূর্ব            | পক্ষের নি   | ারাস ও          |
|         |            |            | ৰ্বপ্ৰকার            |             |                 |
|         | পূৰ্মক     | প্রামাণ্য- | ৰ্যবস্থাপন           | cr-         | ->>8            |
| २०म प   |            |            | পরীক্ষার             |             |                 |
|         | পক         | •••        | •••                  | •           | >>6             |

. .

বিবর 기회부 २२म एर्ख-- धे शृक्षशरकत गवर्धन · · · ২৩শ স্থলে—ইজিবার্থ ব্যক্তিকরের কারণতার যুক্তিবিষরে ভাতিবিগের ভ্রম-নিয়াস 183 ২৪৸ ও ২৫৸ প্রে—ব্ধাক্রমে প্রভাক্ষ লক্ষণে আত্মদা: শংবোগ ও ইন্দ্রিরদন: শংবোগের चरूरहारचत्र कांत्रन क्वन · · · >२8--->२७ ২৬শ স্ত্রে—একবিংশ স্থ্রোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান २१म ७ २৮म चर्ख--- श्रेष्ठारकत्र कांत्रर्गत्र मरश् ইক্রিয়ার্থ সন্নিকর্বের প্রাধান্তে হেডু ২৯শ স্ত্ত্তে—পূর্বোক্ত সমাধানে ব্রান্তের পূর্ব্ব-৩০শ স্থ্যে জু পূর্বপুক্তের দ্বনিয়াস। ভাষ্যে-ইক্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের জনক **ক্রি**দাদ चमुरहेत्र 209 ০১শ স্ত্রে—ঐত্যক্ষ অনুষানবিশের, উহা প্রমাণান্তর নহে,এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন। ভাষ্যে—ঐ পূর্ব্বপক্ষব্যাখ্যার পরে সর্ব্ব-মতেই ঐ পূর্ব্বপক্ষের অসিত্বতা সমর্থন-পূৰ্বক প্ৰত্যক্ষের অনুষানত্ব ৰঙ্গন— ৩২শ স্তে পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস। ভাষ্যে— প্রত্যক্ষের অনুযানত প্রত্যে যুক্তান্তর कथन ध्वर विस्थित विठात बाला जवत्रव-

সমষ্টি ছইতে পৃথক্ অবরবীর সাধনপূর্বক वृक्तांनित्र व्यवस्थात क्षात्र वृक्तांनि व्यवस्थीत প্রভাক-ব্যবস্থাপন · · ১৪৬--- ১৫৫ ৩০শ হুত্তে – পরীক্ষার ছারা অবরবীর সিদ্ধির बाक्य व्यवस्थि-विवरत्र मश्यत्र व्यवस्था । कार्यः ঐ সংশয়ের স্ত্রোক্ত হেডু ব্যাখ্যা ১৫৯ তঃশ স্ত্ত্তে-প্রমাণুপুঞ্জের অবরবীর সাধক যুক্তিকথন। ভাবো – ঐ যুক্তির বিশদ বাধ্যা 360 ৩৫শ হ্বে— অৰয়বীর সাধক যুক্তান্তর কথন, ভাষ্যে—মতান্তরাবলম্বনে ঐ যুক্তির শগুন **এবং পূর্ব্ধপক্ষবাদী বৌদ্ধমতে দোষান্তর** প্রদর্শনপূর্বক দিদ্ধান্ত সমর্থন · · ১৬৭ ০৬খ খ্ৰে-পরমাণ্পুঞ্জ ভিন্ন অবয়ৰী না মানিলে চতুদ্ধিংশ স্থকোক্ত দোধের অমুগপত্তি কথনপূর্বক ঐ অমুগপত্তির **খণ্ডন ছারা পূর্কোক্ত অবয়বি-সাধক** যুক্তির সমর্থন। ভাষ্যে—স্ফার্থ ব্যাধ্যার পরে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী নাই, পরমাণুপুঞ্জই প্রভ্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, এই মতবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বক্তবে।র উল্লেখপুর্বক বিশেষ বিচার দারা ঐ মতের শশুন ও গিদ্ধান্ত ममर्थन · · · 340-38 ৩৭শ স্থতে-অভ্যানের প্রামাণ্য পরীকার জন্ম **일취**외투 · · · २०० ০৮ শ পুর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ২১০ ০৯শক্ষে – বর্ত্তমান কালের অক্তিম্ব সিদ্ধির অন্ত <sup>११</sup> वर्षमान काम नारे, **এ**रे भूर्सभटकत ्रत्य ५ ,मनर्थन २६० ৪০শ খ্ৰ ২ই ে তিন খ্ৰে পুৰ্বোক্ত পূৰ্ব-

73. পক্ষের নিরাসপূর্বক বর্তমান কালের অন্তিত্ব সমর্থন। ভাব্যে-এ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি 266-260 ••• ৪০শ স্ত্রে—বর্ত্তমান কালের উভর প্রকারে कान इत्र, धर्रे कथा विषद्मा शूर्त्सास्म সিদ্ধান্ত-সমর্থন - ভাষ্যে---স্ত্রোক্ত উভয় প্রকারে বর্ত্তমান কালের জ্ঞান প্রতি-পাদন ও বর্তমান কালের অভিছ-সাধক যুক্তান্তর কথন \cdots 348-S48 ৪৪শ হুত্রে—উপমানের প্রামাণ্য পরীক্ষার বর্ত্ত পূর্ব্বপক্ষ ৪৫শ স্ত্রে—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ২৭০ a৬শ স্ত্<del>ৰে—উপমান অমুমানবিশেষ,</del> প্রমাণাস্তর নহে, এই পূর্বাপক্ষের ৪৭৸ ও ৪৮৸ স্ত্রে—ঐ পূর্বপক্ষের নিরাস ও উপমানের প্রমাণাস্তরত্ব ব্যবস্থাপন · · · 296-292 ৪৯শ, ৫০শ ও ৫১শ হুত্তে —শব্দের প্রমাণাস্তর্ভ প্রীক্ষার জন্ত শব্দ প্রমাণান্তর নহে, উহা অমুমান-বিশেষ, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন · · · <>**শ স্**ত্রে—পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস। ভাষ্যে ৫০শ ও ৫১শ ক্ষত্রোক্ত হেডুর ৫০শ স্ত্রে—শস্ত ও অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধ ৫৪খ সূত্রে —শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধপক্ষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বুক্তিকথন een een স্ত্তে—ঐ যুক্তির বাধন হারা শব্দ ও

বিবর

기회부 विवन

गुडीं इ

অর্থের স্বাড়াবিক সমন্ধ নাই,এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন 237-000 ৫৭খ স্থাত্তে—বেদে মিখ্যা কথা আছে, পরুপার বিক্লছৰাৰ আছে পুনক্জ-দোষ ত্মভরাং ঐ দোৰত্ৰন্নবশতঃ আছে. বেদের প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন 920 ८४म ६৯म ७ ७०म शृद्ध—वर्शाकरम व्यापन অপ্রামাণ্য-সাধক পূর্ব্বোক্ত দোৰতবের निहान •• ७१६--०२३ ৬১ম স্থক্রে—লোকিক আপ্রবাক্যের ম্পার বেম্বের প্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু কথন · · ০২৬ ত্ৰিবিধ ৬২ম স্থান—বেদের ব্রাক্ষণভাগের বিভাগ কথন **७**२१ ৬১ম স্ত্রে—পূর্বস্তোক বিধিবাকোর লকণ 027 ৬৪ম স্থত্তে — পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদের লক্ষণস্চনা ও অর্থবাম্বের **চ**তু<sup>কি</sup>র্মধ বিভাগ কথন। ভাষ্যে— চতুৰ্বিধ অৰ্থবাদের লক্ষণ ও

উদাহরণ এবং "পরকৃতি"ও "প্রাকল্পে"র অর্থবাদত্ব সমর্থন · · · 003-008 ৬৫ম স্ক্রে—পুর্বোক্ত অন্তবাদের ক্রঞ্কণ ও ছিবিধ বিভাগ স্থচনা। ভাষ্যে—গৌৰিক আপ্ত-া বাক্যের পূর্ব্বোক্ত ত্তিবিধ বিভাগ ও ভাহার উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক ডদ্য প্রাস্তে বেদের প্রামাণ্য সম্ভাবনা সমর্থন · · · ৩০৮ ৬৬ম স্ব্রে-পুনক্জ হইতে অমুবাদের বিশেষ मार्ट ; अञ्चामत शूनक्रक, धरे शूर्क-পক্ষের সমর্থন · · · ৬৭ম হত্তে—এ পূর্বপক্ষের নিরাস। ভাব্যে— নানা দুটান্ত ৰারা অমুবাদের সার্থক্য ममर्थन ••• ৬৮ম হত্তে—বেদের প্রামাণ্য সাধন। ভাষ্যে— বেদের প্রামাণ্যসাধনে স্বভোক্ত হেতু ও দৃষ্টাস্কের ব্যাখ্যাপুর্বাক বেদপ্রামাণ্য সমর্থন এবং নিভাছ-প্রযুক্তই বেদের প্রামাণা, এই মতের ধণ্ডনপূর্বাক বেদের নিতাৰ **खवारमञ्ज डेल्रशामन ःः ७**८१—७७६

#### দ্বিতীয় আহ্নিক

शृश्य বিৰয় ১ম স্থাত্ত — প্রমাণ, কথিত চারি প্রকারই নহে, কারণ, অর্থাপত্তি প্রভৃতি আরও চারিটি প্রমাণ আছে, এই পূর্বাপক্ষের কথন 992 ২র স্ত্রে—পুর্কোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস • ৩৭৬ ৩র স্থত্তে—"অর্থাপত্তির" প্রমাণ্যই নাই, এই পূর্বাপক্ষের সমর্থন

বিবয় পূর্বাঙ্ক ৪র্থ, ১ম ও ৬র্চ হত্তে —ঐ পূর্বাপক্ষের বিরাস ৭ম স্ত্রে—"অভাবে"র প্রমাণ্য নাই, এই পূর্ক-भक्त्य भवर्थन · · · ৮ম হত্তে—এ পূর্বাপক্ষের বিরাস… 974 ৯ম খত্রে—অভাব-পদার্থের নাজিবের আগত্তি-

পূর্বাক ঐ আপত্তির খণ্ডন…

900

বিষয় পূঠাৰ ১০ম খ্ৰে -পূৰ্বন্থতোক্ত সমাধানে পূৰ্বপক্ষ-वाषीत्र साय-श्रमर्भन 020 >>म ऋत्व-धे लाखित थक्षम 🚥 860 ১২শ ছব্ৰে জভাৰ-পৰাৰ্থের অন্তিত্ব সমৰ্থন ৩৯৫ শব্দেশ্ব অবিভাৰ-পরীক্ষারস্তে ভাষ্যে— मक् क्वर বি**প্রতি**পত্তি **ৰাৰা**বিধ व्यक्तम्ब बाजा मध्यम् ममर्थन · • • ००१ ১৩<del>শ স্ক্র-শক্ষে</del> অবিভাছ পক্ষের সংস্থাপর। ৰাক্তে হতোভ হেতৃৰয়েৰ ব্যাপ্যা ও তাৎপৰ্ক্য বৰ্ণনপূৰ্ত্মক সীমাংসক-সন্মত শব্দের অভিব্যক্তিবাদের খণ্ডন 800----301 ১৪শ খ্রে—পূর্ব্বস্থাক্ত হেতৃত্তয়ে খোষ-এদর্শন 855 २६म, २५म ७ **२१म ए**ख-वंशकरम के प्राप्तत्र बित्रांग · · · 870-87 ১৮শ স্বত্তে—ধীমাংসক-সন্মত শব্দের নিতাত্ব-পক্ষের বাধক প্রাহর্শন 826 ১৯শ'ও ২০শ স্থ্যে—পূর্বস্থ্যোক্ত যুক্তির **ৰও**ৰে "জাতি" নামক অসহতর কথন 8२ ৯ -- 8७२ ২১শ হলে —ঐ উত্তরের পণ্ডন \cdots 800 ২২শ ক্রে—মীয়াংসক-সম্বত শব্দের নিতাত্ব-পক্ষেত্ৰ হৈছু কথন 804 ২৩শ ও ২৪শ হুৱে—পূর্বহুৱোক্ত হেভুডে ব্যভিচার প্রদর্শন ২০শ স্ত্রে—শব্দের নিভাবপক্ষে অম্ব হেডু 801 ২৬শ স্বৰে—ঐ হেডুর অসিদ্বতা সমর্থন ০০৪৩৯ ২৭শ স্বে-পূর্বস্তোক সৌষ্ধওনের জয় পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর 408

বিবয় र्गुर्शक व ২৮শ হতে ⊸ঐ উভরের খণ্ডন ••• 880 ২৯শ স্ক্রে—শব্দের নিত্যদ্বপক্ষে হেত কথন · · · 882 ৩০শ হ্বে—ঐ হেতুতে ব্যক্তিচার প্রহর্ণন ৪৪০ ০১শ হত্তে –পূর্বাহতোক্ত কথাৰ বাক্ছল প্ৰাংশৰ 888 তংশ হুৱে—ঐ ৰাক্**ছলের খণ্ডন** · 684 ৩০শ স্ত্ৰে—শব্দের বিভাদ্ব-পক্ষে অক্স হেডু 892 ৩৪শ ছত্ত্ৰে—পূৰ্বছ্ত্ৰোক হেছুর অসাধকৰ সমর্থন · · · 889 ৩৫শ স্ত্রে—পূর্বাস্থােজ হেডুর অসিক্তা সম-ৰ্থন ৷ ভাষ্যে—ঐ অধিদ্ধতা বুৰাইবার জস্তু শব্দের বিবাশের কারণ-বিষয়ে অমুমান প্রকর্মন এবং শব্দের অনিভাছ পক্ষে যুক্তান্তর প্রমূর্ণন 🚥 ৩৬শ হুত্রে—বণ্টাদি দ্রব্যে শব্দের নিমিত্তাম্বর বেগরূপ সংক্ষারের সাধন · · · ৩৭শ স্থাত্তে —বিনাশকারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ার শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে, প্রবণের নিতাত্বাপত্তি কথন · · · ৩৮শ স্ত্রে—শব্দ আকাশের গুণ, ঘণ্টাদি ভৌতিক দ্রব্যের গুণ নহে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন… 842 ৪৯শ স্ত্রে—শব্দ, রূপ রুসান্ত্রির সহিত একাধারে অবস্থিত থাকিয়াই **অভি**ব্যক্ত আকাশে শব্দ-সন্তানের উৎপত্তি হয় না—এই মতের **খণ্ডন** 840 ৪০শ হত্তে—বৰ্ণাত্মক শব্দের বিকার ও আছেশ, এই উভয় পক্ষে সংখর প্রদর্শন · · · ৪৬৩ ভাষ্যে—নানা যুক্তির ছারা বর্ণের বিকার-

| 4 | <b>~</b> |  |
|---|----------|--|
| 1 | 337      |  |
|   |          |  |

# शृक्षीक विश्व

| পক্ষের খণ্ডনপূর্কক আদেশপক্ষের                                         | <ul> <li>६४ च्राळ—वंशिवकांत्रवाम अश्वास क्रिक गृक्ति</li> </ul>   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| স্মর্থন ··· ৢ৪৬৪—৪ <b>৬</b> ৮                                         | 855                                                               |
| ৪১শ স্থত্তে — বর্ণবিকার মতের বঞ্চন · · ৪৭০                            | een স্ত্ৰে—পূৰ্বস্থাক কথাৰ "বাৰ্ছণ"                               |
| <b>৪২<b>শ স্</b>ত্রে—বর্ণবিকারণারীর উত্তর ··· ৪৭১</b>                 | ध्येष्टर्भव · · · · ४৯১                                           |
| soम ७ ssम च्रंटब—थे উस्टरत्रत्र <b>५७</b> न ···                       | ६६म ऋख वे "वाक्ष्क्रण"त्र वश्वम ४४२                               |
| 815—810                                                               | ८१४ एरव-नाइरनत উत्तरभृत्तक वर्गविकात                              |
| ८ <b>९५ ए</b> ट <del> - वर्गरिकादवाहीत <b>উचव ···      १</b></del> ९८ | ব্যবহারের উপপায়ন ' ৪৯৪                                           |
|                                                                       | ৫৮ ব ক্তে পল্লের বক্ষণ ৪৯৫                                        |
|                                                                       | <b>েৰ স্বল্পশৃদ্ধাৰ্থ-শৃদ্ধীকা</b> র <b>ক্ষা ক্ষাক্তি,</b> আক্বতি |
| ৪৭ল ক্ষে বৰ্ণের অধিকার পক্ষে বুকারর                                   | ও ল্লেভি এই ভিয় <b>ট</b> ই পদ্বাৰ্থ 🖭 অথবা                       |
| अपूर्णा 895                                                           | উভাৱ ৰংখ্য নে ব্যোৱ একটিই পারার্থ ?                               |
| ৪৮শ স্থান বৰ্ণবিকাৰবারীর উত্তর 💎 ৪৭৮                                  | — <b>धारे तःणास्य यमर्गम</b> ··· ৪৯৮                              |
| ৪৯শ স্ত্রে—পূর্বস্থান্ড উত্তরের ৭৩ব,                                  | ७०म एक -एवन वास्टिहे भगवी, এই পूर्व-                              |
| ভাষ্যে—পূৰ্ব্যপক্ষৰাছীয় স্বাধাৰের                                    | পক্ষের সমর্থন · · · · ৫০০                                         |
| উত্তে <b>ৰ</b> ও <b>ভাৰাৰ খণ্ডৰ ··· ১</b> ৭৯—৮১                       | ७)म एरव-चे পृर्वभरमद ४७२ 🔻 🕬                                      |
| ৫০শ স্বে—বর্ণের <b>রিভার ও অরিভার,</b> এই                             | <b>৬২ম স্থত্তে—ব্যক্তি</b> পদাৰ্থ বা হ <b>ই</b> লেও, ব্যক্তি-     |
| উভন্ন পক্ষেই বিকানের অত্বপশতি সমর্থৰ                                  | বিষয়ে খান্কবোধের উপপাদন · · · ৫০৫                                |
| দারা বর্ণবি <del>ফারবার বঙ্কা · · ·</del> ৪৮৩                         | ৬০ম খ্রে—কেবল আকৃতিই পদার্থ, এই মতের                              |
| েশ হত্তে—বর্ণের বিভাগ্নপক্ষে বিকারের সক                               | नवर्षक १०७                                                        |
| ৰ্ণন্ন ক্ৰিতে "কাতি"-নামক অমভ্তর-                                     | ৬৪ম ছত্ত্ৰে—এ মডের পঞ্জপূর্ত্তক কেবল                              |
| বিশেবের উরেধ। ভাব্যে 春 উত্তরের                                        | ৰাভিই পদাৰ্থ, এই মভের সমর্থন ১১০                                  |
| <b>५७</b> न ⋯ ⋯ 8⊁8—৮€                                                | ७६म ऋत्व ये यस्त्र ४४न ८००                                        |
| ৫২ <b>শ স্থ</b> ত্ত্বে—বর্ণের অন্ধি <b>ত্যস্থপক্ষে বিকারে</b> র       | ৬৬ৰ হৰে –ব্যক্তি, আছডি ও লাডি—এই                                  |
| সুৰুৰ্থন ক্ষিতে <b>"লা</b> ডি"-ৱা <b>ষ্ক অ</b> সমূত্ৰ-                | ভিন্নটিই পদ্বাৰ্থ, এই নিজ সিদ্ধান্তের                             |
| বিশেবের উল্লেখ। ভাবো 🏕 উত্তরের                                        | প্রকাশ • • ১৪                                                     |
| 467 ··· ·· 8>6                                                        | ७१ <b>व एएस्—नाक्तिय गक्त</b>                                     |
|                                                                       | ৬৮२ प्रक-बाङ्गिक्य गर्मान · · · ६२১                               |
| বিশেষের পঞ্জন · · · ৪৮৯                                               | ५५म स्थात-क्रोलित सम्बद्ध ८३ ६                                    |

#### টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী

বিবর

পৃঠাৰ

বিষয়

পূৰ্গাৰ

সর্বাত্তে সংশব-পরীক্ষার কারণ-ব্যাখ্যার বার্ত্তিককার, উদ্যোভকর ও তাৎপর্যাচীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের কথা। বিচাবে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্ররোজন ব্যাখ্যার "অবৈ হসিদ্ধি" প্রছে মধুস্থান সরস্বতীর পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর ২ — ৪

স্ত্রকারোক্ত সংশরের বিশেষ কান্নণ-বিষয়ে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের মতভেদ ও তাহার সমালোচনা। ঐ বিষয়ে বরদরাক্ত সল্লিনাথের কথা ··· ৩১—:৩

"বৃক্ষ" ইত্যাদি প্রকারে পর্যাত জ্ঞান প্রত্যাক্ষ নহে, উহা অন্থ্যান, এই মত খণ্ডনে উদ্যোতকরের কথা ··· ১৪৪—১৪৫

ধারণ ও আকর্ষণ অবরবীর সাধক হয় না, এই মত **খণ্ডনে উন্দ্যোতক**র ও বাচস্পতি মিশ্রের কথা ··· ১৭১—৭২

প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার পরে অনুমান পরীক্ষার সঙ্গতি-বিচার ··· ·· ... ২০৩

"অন্থমান অপ্রমাণ" এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ-ব্যাখ্যার চার্কাক্ষমতান্থসারে রঘুনাথ শিরো-মণি ও সদাধর ভষ্টাচার্ব্যের কথা ··· ২০৪

"পূর্ব্ববং", "শেষবং" ও "নামান্ততো দৃষ্ট" এই ত্রিবিধ অন্তমানের ব্যাখ্যা ও উদাহরণের ভেদ "নামান্ততো দৃষ্ট" অন্তমানের ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে উদ্যোতকরের অসক্ষতির কারণ ও ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য · · · ২০০—৮

"অস্থান অপ্রমাণ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্য ও তাহার প্রতিপাদ্য-খণ্ডনে উদ্যোতকরের কথা

অমুমানের আমাণাধগুনে চার্কাকের নানা যুক্তি ও ভাহার খঙন। উপাধির লকণ, বিভাগ, উদাহরণ ও দুষকতা বীজের বর্ণন। উপাধির লক্ষণাদি বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের মত ও ভাহার সমালোচনা। অমুমানের প্রামাণ্য-সমর্থনে "কুন্থুমাঞ্চলি" গ্রন্থে উদন্তনাচার্য্যের চার্জাকোব্রি **৭ওন :** উদয়নাচার্য্যের যুক্তি**৭ওনে "৭ওন৭৬**-ৰাদ্য" গ্ৰন্থে শ্ৰীহৰ্ষের প্ৰতিবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা। "তত্বভিন্তামণি" গ্রন্থে গ্রন্থের উপাধ্যায়ের গ্রীহর্ষোক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন ও ভাহার ব্যাখ্যা। ধুম ও বহির সামায় কার্য্যকারণভাব সমর্থন-পূর্ব্বক ধৃমে বহ্নির অব্য**ভিচা**রের উপপাদন। অহুমানের প্রামাণ্য সমর্থনে "রাংখ্যতত্ত্-কৌমুদী" গ্রন্থে বাচম্পতি মিশ্রের এবং "তত্তিস্তামণি" এছে গৰেশ উপাধারের কথা। ব্যাপ্তিনিশ্চরের উপার বিষয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত ও তাহার **ব**ওন ₹>₺--€0

উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও প্রামের বিষরে
মতভেদ ও তাহার সমালোচনা 

মতভেদ ও তাহার সমালোচনা 

মহমানের হারাই উপমানের ফলসিদ্ধি হওরার
উপমান প্রমাণান্তর নহে, এই মতের সমালোচনা
ও ঐ বিষরে ফ্রারাচার্য্যগণের কথা ২৮০—৮০

শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থপ্তনে বিশেষ যুক্তি ও দেশভেদে শব্দার্থভেদের উদাহরণ। শব্দ-সব্দেতের স্কর্মণ ও বিভাগবিষরে তর্ত্ত্বরি ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের কথা ৩০৪—৭ বিষয়

পৃঠাৰ বিষয়

0-

পূৰ্চাঙ্ক

শাৰবোধ প্রত্যক্ষ নহে, অনুষিতিও নহে— এই সিদ্ধান্ত সমর্থনে "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা"র জগদীশ তর্কালম্বারের কথা ··· ৩০৯—১০

বৈদিক বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ব থণ্ডনে উদ্দোতিকর ও অরম্ভ ভট্টের বিশেষ কথা 

কের ও অরম্ভ ভটের বিশেষ কথা 

কের বিভাগ এবং অথর্ক বেদ বেদই 

নহে, এই মতের খণ্ডন 

০২৮—০০

বিধি-প্রভাষের অর্থবিষয়ে বাৎ**স্তা**য়ন ও উদয়নাচার্য্যের ঐকমন্ড্যের আলোচনা ৩৩২—৩৩

বেদকর্তা কে ? আপ্ত ঋষিগণই বেদকর্তা অথবা স্বয়ং ঈশরই বেদকর্তা !--এই বিষয়ে বাৎস্থায়ন প্রভৃতি আচার্য্যগণের মন্ড কি ?— এই বিষয়ের সমালোচনা ও বেদের পৌরুবেরড সিদ্ধান্তের সমর্থন। বেদের স্থার বৃদ্ধাদি শাল্রের প্রামাণ্য বিষয়ে জরস্ত ভটোক বর্ণন 069-13 অধ্যায়ে व्यवस्य-क्षेक्द्रत् ७१म স্ত্র-ভাষ্যে ভাষ্যকারোক্ত 'বৈধর্ম্মোদাহরণ"-বাক্যে মহর্ষি গোডমের সম্রতি সমর্থন ... 899-01 ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতির পদার্থবাদি বিষয়ে সামাচার্যাগণের মততেদ বর্ণন ৫১৫--->৯

# ন্যায়দর্শন

### বাৎস্যান্ত্ৰন ভাষ্য

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষ্য। স্থাত উদ্ধং প্রমাণাদি-পরীকা, সাচ "বিষ্ণুশ্য পক্ষপ্রতি-পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়" ইত্যুগ্রে বিমর্শ এব পরীক্ষ্যতে।

অমুবাদ। ইহার পরে অর্থাৎ প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণের পরে ( যথাক্রমে ) প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা ( কর্ত্তব্য ), সেই পরীক্ষা কিন্তু "সংশয় করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ছারা পদার্থের অবধারণরূপ নির্ণয়"; এ জন্ম প্রথমে ( মহর্ষি গোতম ) সংশয়কেই পরীক্ষা করিতেছেন।

বির্তি। মহর্ষি গোতম এই স্থায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থের উদ্দেশ (নামোরেথ) করিয়া বথাক্রমে তাহাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। যে পদার্থের বেরপে লক্ষণ বলিয়াছেন, তদমুদারে ঐ পদার্থ-বিষয়ে যে সকল সংশয় ও অমুপপত্তি হইতে পারে, স্থায়ের ঘারা, বিচারের ঘারা তাহা নিরাস করিতে হইবে, পর-মত নিরাকরণ পূর্ব্বক নিজ-মত সংস্থাপন করিতে হইবে, এইরপে নিজ সিদ্ধাস্ত নির্ণয়ই "পরীক্ষা"। মহর্ষি গোতম এই বিতীয় অধ্যায় হইতে সেই পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ পূর্বক লক্ষণ বলিয়াছেন, স্করাং সেই ক্রমান্থ্যারে পরীক্ষা করিলে সর্ব্বাগ্রে প্রমাণারই পরীক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সংশয় পরীক্ষা-মাত্রেরই অঙ্কা, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষাই সম্ভব হয় না, এ জন্ম মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা করিছেন।

টিপ্লনী। যে ক্রমে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ ও লক্ষণ করা হইরাছে, দেই ক্রমেই তাহাদিগের পরীক্ষা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পরীক্ষারম্ভে সর্ব্বাঞ্জে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করিতে হয়; কিন্ত মহর্ষি দেই প্রমাণ পদার্থকে ছাড়িয়া এবং প্রমেয় পদার্থকেও ছাড়িয়া সর্ব্বাক্তো তৃতীয় পদার্থ সংশরের পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? মহর্ষি লক্ষণ-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রমামুসারে লক্ষণ বলিলেন, কিন্ত পরীক্ষা-প্রকরণে উদ্দেশের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া পরীক্ষারম্ভ করিলেন, ইহার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন অবশুই হইবে, তাই ভাষ্যকার প্রথমে দেই প্রশ্নের উত্তর দিরা মহর্ষি গোতমের সংশ্ব-পরীক্ষা-প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, সংশ্বর পরীক্ষার পূর্বাঙ্ক, অর্থাৎ পরীক্ষা-মাত্রেরই পূর্বের্ব সংশ্বর আবশ্রুক; কারণ, মহর্ষি যে (১ অ০, ১ আ০, ৪১ স্ত্রে) সংশ্বর করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষের ছারা পদার্থের অবধারণকে নির্ণয় বলিয়াছেন, তাহাই পরীক্ষা। ঐ নির্ণয়রূপ পরীক্ষা সংশ্বর-পূর্বেক, সংশ্বর বাতীত উহা সম্ভব হর না, সন্দিশ্ব পদার্থেই স্থার-প্রবৃত্তি হইরা থাকে। সর্বাত্রে প্রমাণ পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেও তৎপূর্বের ভিষিরের কোন প্রকার সংশ্বর প্রদর্শন করিতে গেলেও তৎপূর্বের ভিষিরের কোন প্রকার সংশ্বর প্রদর্শন করিতে হইবে। মহর্ষি-কথিত সংশ্বের বিশেষ কারণের মধ্যে কাহারই ছারা সংশ্বর জন্মিতে পারে, না, অথবা সংশ্বরের কোন দিনই নির্ন্তি হইতে পারে না, সর্ব্বত্তই সর্বাদা সংশ্বর জন্মিতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলেই সংশ্বরের পরীক্ষা করিতে হইল। কলকথা, সংশ্বর-পরীক্ষা ব্যতীত মহর্ষি-কথিত সংশ্বের বিশেষ কারণগুলিতে নিঃসংশ্বর হওয়া যার না, তিছিবরে বিবাদ মিটে না; স্থতরাং সংশ্বরমূলক কোন পরীক্ষাই হইতে পারে না; এ জন্ম মহর্ষি সর্ব্বাত্রে সংশ্বর-পরীক্ষা করিরাছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিরাছেন যে, লক্ষণে সংশরের কোন উপযোগিতা না থাকার মহর্ষি উদ্দেশক্রমান্থারেই লক্ষণ বলিরাছেন। কিন্তু পরীক্ষামাত্তই সংশর-পূর্বক, সংশর ব্যতীত কোন পরীক্ষাই

হয় না, এ জন্ম পরীক্ষা-কার্য্যে সংশরই প্রথম গ্রান্থ, পরীক্ষা-প্রকরণে আর্গ ক্রমান্থসারে সংশরই সকল
পদার্থের পূর্ববর্তী; স্কতরাং পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি উদ্দেশ-ক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম ত্যাগ করিয়া
আর্থ ক্রমান্থসারে প্রথমে সংশরকেই পরীক্ষা করিয়াছেন। পাঠক্রম ইইতে আর্থ ক্রম বলবান,
ইহা মীমাংসক-সম্প্রদারের সমর্গিত সিদ্ধান্ত। যেমন বেদে আছে,—"অয়িহোত্রং জুহোতি যবাগৃং
পচতি" অর্থাৎ "অয়িহোত্র হোম করিরে, যবাগৃ পাক করিবে। এখানে বৈদিক পাঠক্রমান্থসারে
বুঝা যায়, অয়িহোত্র হোম করিয়া পরে যবাগৃ পাক করিবে। কারণ, কিসের দ্বারা অয়িহোত্র হোম
করিবে, এইরূপা আকাক্রমানশতঃই পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্রে পরে "যবাগৃং পচতি" এই কথা বলা হইয়াছে।
স্কতরাং ঐ স্থলে বৈদিক পাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া আর্থ ক্রমই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থপর্য্যলোচনার দ্বারা যে ক্রম বুঝা যায়, তাহা আর্থ ক্রম; উহা পাঠক্রমের বাধক। মীমাংসাচার্য্যগণ বছ উদাহরণের দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন?। বেদের পূর্ব্বাক্ত

১। "শ্রুত্যর্থ-পঠনছানম্থ্যপ্রাবৃত্তিকা: ক্রমা: ।"—ভট্ট-বচন। শ্রোত ক্রমণেই শব্দ ক্রম বলে। বে ক্রম শব্দ বোধা, শব্দের ছারা বাহা পরিবাজে, ভাহা শাক ক্রম। ইহা সর্বাপেকা বলবান্। কর্ণক্রম বা আর্থ ক্রম ছিতীয়, পাঠকুম ভ্তীয়, ছানক্রম চতুর্ব, মুখ্য ক্রম পঞ্চম, প্রাকৃত্তিক ক্রম বঠা। বড় বিধ ক্রমের মধ্যে প্রথম হইতে পর প্রাচ্চ ত্র্বলে। ইহাদিলের বিশেব বিবরণ মীনাংসা শাল্লে ক্রষ্টবা। ভারদর্শনের প্রথম ক্রেবে উদ্দেশক্রম, উহা প্রোত ক্রম বা শাক্ষ ক্রম বহে, উহা পাঠক্রম। স্বভাগি ক্রম উহার বাধক হইবে। পাঠক্রম হইতে আর্থ ক্রম প্রবল।

স্থলের স্থার স্থারস্থাকার মহর্ষি গোতমও তাঁহার প্রথম স্ত্রের পাঠক্রম পরিত্যাগ করির। আর্থ ক্রমান্ত্র্যারে সর্বাপ্রে সংশরেরই পরীক্ষা করিরাছেন। কারণ, প্রথম স্ত্রে প্রমাণ ও প্রমেরের পরে সংশর পঠিত হইলেও পরীক্ষা-মাত্রই যথন সংশরপূর্ব্যক, প্রমাণ-পরীক্ষা-কার্য্যেও যথন প্রথমে সংশর আবশুক, তথন পরীক্ষারম্ভে সর্ব্যাপ্রে সংশরেরই পরীক্ষা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা-প্রকরণে আর্থ ক্রমান্ত্র্যারে সংশরই সকল পদার্থের পূর্ব্যবর্ত্তী। স্থতরাং উদ্দেশক্রম বা পাঠক্রম আর্থ ক্রমের দ্বারা বাধিত হইরাছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, পরীকা-নাত্রই সংশরপূর্বক হইলে সংশর-পরীক্ষার পূর্বেও সংশর আবশুক, দেই সংশক্ষের পরীক্ষা করিতে আবার সংশন্ধ আবশুক, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইরা পড়ে। এতছন্তরে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি তাঁহার কথিত সংশয়-লক্ষণের পরীক্ষাই এখানে করিয়াছেন, ইহা সংশন্ধ-পরীক্ষা নহে। বস্তুতঃ মহর্ষি যে সংশব্দের পাঁচটি বিশেষ কারণের উল্লেখ করিয়া সংশ্রের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া আদিয়াছেন, দেই কারণগুলিতেই সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তাহারই নিরাস করিতে সেই কারণগুলিরই পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাকেই ভাষ্যকার প্রভৃতি সংশয়-পরীকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয় সর্বাজীবের মনোগ্রাহ্ন, সংশয়-স্বরূপে কাহারও কোন সংশব্ধ বা বিবাদ নাই। স্কৃতরাং সংশব্ধ-স্বরূপের পরীক্ষার কোন কারণই নাই। তবে সংশয়ের কারণগুলিতে সংশয় বা বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই সেই কারণ-জন্ম সংশরেও দেইরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়; স্মুতরাং সংশয়ের সেই কারণগুলির পরীক্ষাকে ফলতঃ সংশন্ধ-পরীক্ষা বলা যাইতে পার্ক্টে। তাই ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন। স্থতরাং ভাষ্যকারের ঐ কথার কোন আপত্তি বা দোষ নাই। কিন্তু,ভাষ্যকারের মূল কথার একটি গুরুতর আপত্তি এই বে, ভাষ্যকার নির্ণয়-স্ত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশন্ধ-পূর্ব্বক, এরূপ নির্ম নাই.। প্রত্যক্ষাদি স্থলে সংশন্ধ-রহিত নির্ণন্ন হইনা থাকে এবং বাদ-বিচারে ও শাস্ত্রে সংশন্ধ-রহিত নির্ণন্ন হন্ধ, দেখানে সংশরপুর্বাক নির্ণয় হয় না (১৯০,১আ০,৪১ স্থ্র-ভাষ্য এপ্টব্য)। এখানে ভাষ্যকার মহর্বির নির্ণয়-স্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া সেই নির্ণয় পদার্থকেই পরীক্ষা বলিয়া, পরীক্ষামাত্রই সংশন্ধ-পূর্ব্বক, এই যুক্তিতে সর্বাণ্ডো সংশয়-পরীক্ষার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা কিরুপে সঙ্গত হয় ? নির্ণন্নমাত্রই যখন সংশন্ধপূর্বক নহে, তখন নির্ণন্নরূপ পরীক্ষামাত্রই সংশন্ধপূর্বক, ইহা কিরুপে বলা যায় ? পরস্ক মহর্ষি এই শাল্পে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন, সেগুলি শান্ত্রগত ; শান্তবারা যে তত্তনির্ণয়, তাহা কাহারও সংশন্ধপূর্বক নহে, এ কথা ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় সংশয় পূর্ববাঙ্গ না হওয়ায় এই শাস্ত্রে পরীক্ষারন্তে সর্ববাঞে সংশয়-পরীক্ষার ভাষ্যকারোক্ত কারণ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। উদ্দেশক্রমানুদারে সূর্ব্বাত্তা প্রমাণ-পরীক্ষাই মহর্ষির কর্ম্বতা। আর্থ ক্রম যখন এখানে সম্ভব নহে, তখন পাঠক্রমকে বাধা দিবে কে ? উল্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া এতছত্তরে বলিয়াছেন যে, নির্ণয়মাত্রই সংশর-পূর্বাক নহে, ইহা সত্য; কিন্তু বিচারমাত্রই সংশয়পূর্বাক। শাস্ত্র ও বাদে ধখন বিচার আছে, তখন <sup>'অবশু</sup> তাহার পুর্কে সংশব আছে। সংশব ব্যতীত নির্ণির হইতে পারিলেও বিচার কথনই *হই*তে

পারে না। সংশরপূর্ব্বকই বিচারের উথাপন হইরা থাকে। র্যুতরাং এই শাল্রীর পরীক্ষার যে বিচার করা হইরাছে, তাহা সংশরপূর্ব্বক হওরার সংশর তাহার পূর্বাঙ্গ ; এই জক্তই মহর্দি পরীক্ষারছে সর্বাক্তের সংশর পরীক্ষা করিরাছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বিলিয়াছেন যে, ব্যুৎপর বালী ও প্রতিবালীর শাল্রে সংশর নাই বটে, কিন্তু বাঁহারা শাল্রে ব্যুৎপর নহেন, অর্গাৎ বাঁহারা শাল্রার্গে সন্দিহান হইরা শাল্রার্গ ব্বিতেছেন, এমন বাদী ও প্রতিবাদীর শাল্রেও সংশরপূর্ব্বক বিচার হইরা থাকে । ফলকথা, সংশর নির্ণরূপ পরীক্ষামাত্রের অঙ্গ না হইলেও নির্ণরার্গ বিচারমাত্রেরই অঙ্গ ; কারণ, নির্ণরের জক্ত বিচার করিতে হইবে ; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিরাই বিচার করিতে হইবে ; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিরাই বিচার করিতে হইবে ; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিরাই বিচার করিতে হইবে ; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিরাই বিচার করিতে হইবে ; পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গ্রহণ করিরে হইরা থাকে। এই জক্তই বিচারে প্রথমতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্ররোগ করা হইরা থাকে এবং কোন স্থলে সংশরের বিরোধী নিশ্চর থাকিলেও বিচারার্থ ইচ্ছা-

- >। "ন নির্ণন্ধ: সংকা সংশবপুর্বো বিচার: সর্ব্ব এব সংশবপূর্বা: শান্তবাদয়োশ্চান্তি বিচার ইতি তেনাপি সংশব্ধ-পূর্ব্বেপ ভবিত্যান্। শিষ্টরোল্চ বাদিপ্রতিবাদিনে': শান্তে বিশ্বশিভাবো ন শিষ্যমাণরোক্তমাদন্তি শান্তেহপি বিশ্বশিপ্রের। বিচার ইতি সিদ্ধন্ত্য।—তাৎপর্যাদ্ধকা।
- ২। ৰাদী ও প্ৰতিবাদীর কিন্দ্ৰাৰ্থপ্ৰতিপাদক বাক্যৰয়কে ভাষ্যকাৰ ৰাৎস্তায়ন প্ৰভৃতি প্ৰাচীন স্থান্থাচাৰ্যাপৰ ৰিপ্ৰতিশক্তি-বাকা বলিয়াছেন। ঐ বিপ্ৰতিপত্তি-বাকাপ্ৰযুক্ত মধান্তের মানদ সংশব কলো। বাদী, প্ৰতিবাদী ও মধান্ত প্রভৃতি সকলেরই বেধানে একতর পক্ষের নিশ্চর আছে, সেধানেও বিচারাক্ত সংশরের জল্ঞ বিপ্রতিপত্তি-বাক্ত প্রবোগ করিতে হইবে। তজ্জন্ত দেখানেও ইচ্ছাপ্রযুক্ত দংশর (আহার্বা দংশর) করিরা বিচার করিতে হইবে। কারণ, বিচারমাত্রই সংশয়-পূর্বক। "ঝাষ্ডেসিদ্ধি" এছে নব্য মধুসুদন সরস্বতী বলিবাছেন বে, বিপ্রতিপত্তি-জন্ত সংশব্ধ অমুমিতির অঙ্গ হইতে পারে না। কারণ, সংশব্ধ বাতিরেকেও বছ ছলে অমুমিতি জন্মে। পরস্ত সাধানিশুর সবেও অসুমিতির ইচ্ছাপ্রযুক্ত অনুমিতি জন্মে। শ্রুতিতে শান্তপ্রমাণের দার। আত্মপদার্থের নিশ্চরকারী ব্যক্তিকেও আন্ধার অন্থামিতিরূপ মনন করিতে বলা হইয়াছে। এবং বাদা ও প্রতিবাদী প্রভৃতির একতর পক্ষের নিশ্চয় থাকিলে সেখানে ইচ্ছাপ্রযুক্ত সংশব্ধকও ( আহার্যা সংশব্ধকও ) অসুমিতির কারণ বলা বার না। তাহা **হইলে** ঐরপ লিক্ষণরামর্শন্ত কোন খলে অমুমিডির কারণ হইতে পারে। স্থতরাং বিচারে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবশ্রকতা নাই। পক ও প্রতিপক গ্রহণের জন্তও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আবেশুক্তা নাই। কারণ, মধ্যছের বাক্যের দারাই পক ও প্রতিপক্ষ বুঝা বাইতে পাবে; ঐ জন্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিশুরোজন। মধুসুখন সরস্বতী প্রথমে এইরূপে বিপ্রতিপত্তি-ৰাব্যের বিচারাক্ষত্বের প্রতিবাধ করিয়া তত্নস্তরে শেবে বলিয়াছেন বে, তথাপি বিপ্রতিপত্তি-জক্ত সংশ্র অনুমিতির অঙ্গ না ইইলেও উহার নিরাস কর্ত্তব্য বলিয়া উহা অবগ্যই বিচারাঙ্গ। স্বত্তরাং বিচারের পূর্বের মধ্যস্থই বিপ্রতিপত্তি-বাক্য অবশ্য প্রাণশন করিবেন (বেমন ঈশ্রের অন্তিত্ব নান্তিত্ব বিচারে "ক্ষিতিঃ সকর্ত্বনা ন বা" ইত্যাদি, আত্মার নিভাছানিভাছ বিচারে "ৰাদ্ধা নিভোগ ন বা" ইত্যাদি প্রকার বাক্য প্রধর্ণন করিতে হইবে )। মধুস্থলন সরস্বতী শেবে ইহাও বলিয়াছেন বে, কোন হলে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চয়ত্রপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশ্রুত্তনক না হইলেও উহার সংশব জন্মাইবার ৰোগ্যতা আছে বলিয়া দেরূপ ছলেও বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্রহোগ হয়। পরস্ক সর্ব্বভ্রেই বে বাদী প্রস্তৃতি সকলেরই এক পক্ষের নিশ্চর থাকিবেই, এমনও নিরম নাই। "নিশ্চরবিশিষ্ট বাদী ও প্রতি-বাদীই বিচার করে", এই কথা আভিমানিক নিশ্চয়-তাৎপর্বোই প্রাচীনগণ বলি ব্লাছেন। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোন পক্ষের निका ना शंक्रिका निका चार , बहेन्न जान कतिनाहे वानी ७ अजिवानी विठात करतन, देशहे में कथात् जाश्मर्था ।

পূর্বক সংশন্ধ করা হইয়া থাকে। বস্ততঃ নির্ণয়মাত্র সংশন্ধপূর্বক না হইলেও বিচারমাত্র সংশন্ধপূর্বক বলিয়া এবং এই শান্ত্রীয় পরীক্ষায় বিচার আছে বলিয়া, দেই তাৎপর্যেই ভাষ্যকার এখানে
ঐরপ কথা বলিয়াছেন এবং এই তাৎপর্যেই নির্ণয়-স্ত্রভাষ্যে পরীক্ষা বিষয়ে সংশন্ধপূর্বক
নির্ণয়ের কথাই বলিয়াছেন। যে বাদী ও প্রতিবাদীর শান্ত্রার্গে কোন সংশন্ধ নাই, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য
করিয়া শান্ত্রে সংশন্ধ-রহিত নির্ণয়ের কথা বলিয়াছেন। পরীক্ষা বলিতে বিচার ব্বিলে কিন্ত
সহজেই পরীক্ষামাত্রকে সংশন্ধপূর্বক বলা যায়। ভায়কন্দলীক্রার পরীক্ষাকে বিচারই বলিয়াছেন'।
"পরি" অর্গাৎ সর্ব্বতোভাবে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয় যে যুক্তি বা বিচারের হারা জন্মে, তাহার নাম
"পরীক্ষা"। এইরূপ বৃৎপত্তিতে "পরীক্ষা" শব্দের হারা যুক্তি বা বিচার ব্ঝা যায়। ভাষ্যকার
বাৎভায়ন কিন্ত প্রমাণের হারা নির্ণয়বিশেষকেই পরীক্ষা বলিয়াছেন। "পরি" অর্গাৎ সর্ব্বতোভাবে
যে ঈক্ষা অর্গাৎ নির্ণয়, তাহাই ভাষ্যকারের মতে পরীক্ষা।

#### সূত্র। সমানানেকধর্মাধ্যবসায়াদহ্যতর-ধর্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয়ঃ॥ ১॥ ৬২॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম এবং অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয় জন্ম, এবং সাধারণ ধর্মা ও অসাধারণ ধর্মা, ইহার একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না।

ভাষ্য। সমানস্থ ধর্মস্থাধ্যবসায়াৎ সংশয়ো ন ধর্মমাত্রাৎ। অথবা সমানমনয়াদ্ধর্মমূপলভ ইতি ধর্মধর্মিগ্রহণে সংশয়াভাব ইতি। অথবা সমানধর্মাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতে ধর্মিণি সংশয়োহতুপপন্নঃ, ন জাতু রূপস্থা-র্থান্তরভূতভাধ্যবসায়াদর্থান্তরভূতভ স্পর্শে সংশয় ইতি। অথবা নাধ্যবসায়াদর্থাব্যরভানং সংশয় উপপদ্যতে, কার্য্যকারণয়োঃ সার্মপ্যাভাবাদিতি। এতেনানে কধর্মাধ্যবসায়াদিতি ব্যাধ্যাতম্। অন্তরধর্মাধ্যবসায়াচ্চ সংশয়ো ন ভবতি, ততাে হান্সতরাবধারণমেবেতি।

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ ১) সাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশয় হয়, ধর্মমাত্রজন্ম অর্থাৎ অক্তায়মান সাধারণ ধর্ম্মজন্ম সংশয় হয় না। (২) অধবা এই পদার্থদ্বয়ের

এবং স্থলবিশেষে অহস্কারবশতঃ নিজ শক্তি প্রবর্গনের জস্ত বাদী প্রতিবাদিগণ নিজের অসঙ্গত পক্ষও অবলম্বন পূর্বাক তাহার সমর্থন করেন, ইহাও দেখা যায়। স্তরাং বাদী ও প্রতিবাদীর সর্বাত্ত যে য য প্র পক্ষের নিশ্চয়ই থাকে, ইহাও বলা যায় না। অতএব সর্বাত্তই শক্তব্য নির্বাহের জস্ত মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি বাকা প্রদর্শন করিবেন।

১) विकिष्ठश्र यथानकन्य विहातः भन्नीका।—श्राप्तकन्यनी, २७ भृष्ठी।

সমান ধর্ম্ম উপলব্ধি করিভেছি, এইরূপে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হর না। (৩) অথবা সমান ধর্ম্মের নিশ্চয় জয় (সেই ধর্ম্ম হইতে) জিয় পদার্থ ধর্ম্মীতে সংশয় উপপয় হয় না। জিয় পদার্থ রূপের নিশ্চয় জয় জয় জয় পদার্থ অর্থাৎ রূপে হইতে জিয় পদার্থ স্পর্শে কখনও সংশয় হয় না। (৪) অথবা পদার্থের অবধারণরূপ নিশ্চয় জয় (পদার্থের) অনবধারণ জ্ঞানরূপ সংশয় উপপয় হয় না, যেহেতু কার্য্য ও কারণের সরূপতা নাই। ইহার ছারা "আনেক-ধর্ম্মাধ্যবসায়াৎ" এই কথা অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জয় সংশয় হয় না, এই কথা ব্যাখ্যাত হইল: (অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জয় সংশয় হয় না, এই পূর্বেপক্ষের ব্যাখ্যার হারা অসাধারণ ধর্মের নিশ্চয়-জয় সংশয় হয় না, এই পূর্বেপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইল, এই স্থলেও পূর্বেশিক্ত প্রকার চতুর্বিধ পূর্বেপক্ষ বুঝিতে হইবে)। (৫) অয়তর ধর্মের নিশ্চয়বশতঃও সংশয় হয় না। যেহেতু তাহা হইলে অর্থাৎ একতর ধর্মের নিশ্চয় হইলে একতর ধর্ম্মীর অবধারণই ইইয় যায়।

বির্তি। সন্ধ্যাকালে গৃহাভিমুথে ধাবমান পথিকের সন্মুথে একটি স্থাণু (মুড়ো গাছ)
মানুষের ন্তার দণ্ডারমান রহিরাছে। পথিক উহাতে স্থাণু ও মানুষের সমান ধর্ম বা সাধারণ ধর্ম
উচ্চতা প্রভৃতি দেখিল; তথন তাহার সংশয় হইল, "এটি কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ?" এই
সংশয় পথিকের সাধারণ ধর্মজ্ঞান-জন্ত সংশয়। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে সংশয়-লক্ষণ-স্ত্ত্তে প্রথমেই
এই সংশয়ের কথা বলিয়ছেন। কিন্ত মহর্ষির সেই স্ত্ত্রার্থ না বুঝিলে ইহাতে অনেক প্রকার
পূর্মপক্ষ উপস্থিত হয়। মহর্ষি পূর্মোক্ত একটি পূর্মপক্ষস্থবের দ্বারা দেই পূর্মপক্ষগুলি স্ক্রনা
করিয়াছেন। ভাষাকার ভাহা বুঝাইয়াছেন।

প্রথম পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই বে, সাধারণ ধর্মের নিশ্চর হইলেই তজ্জন্ত সংশয় হইতে পারে। সাধারণ ধর্ম আছে, কিন্তু তাহা জানিলাম না, দেখানে সংশয় হয় না। পথিক যদি তাহার সমুখস্থ বস্তুতে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম না দেখিত, তাহা হইলে কি সেখানে তাহার এইরপ সংশয় হইত ? তাহা কথনই হইত না। স্থতরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্থাৎ বিদ্যমানতাবশতঃ সংশয় জন্মে, এই কথা সর্ব্বথা অসক্ষত।

বিতীর পূর্ব্বপক্ষের তাংপর্য এই বে, স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্মকে বে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার স্থাণু ও পুরুষরূপ ধর্মীরও প্রত্যক্ষ হইরাছে, ধর্মীর প্রত্যক্ষ না হইরা কেবল তাহার ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । যদি স্থাণু ও পুরুষরূপ ধর্মী ও তাহাদিগের সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ হইরা বায়, তবে আর দেখানে "এটি কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ?" এইরূপ সংশন্ন কিরুপে হইবে ? তাহা কথনই হইতে পারে না । স্ক্তরাং সমান ধর্মের উপপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞা সংশন্ম হয়, এইরূপ কথাও বলা যায় না ।

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য। এই ষে, সমান ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশন্ধ ইইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চর জন্ম অন্য পদার্থে সংশন্ধ ইইবে কিরপে? তাহা ইইলে রূপের নিশ্চর জন্ম স্পর্শে কোন প্রকার সংশন্ধ ইউক ? তাহা কখনই হয় না। স্মৃতরাং স্থাণ্ ও পুরুষের কোন ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সেই ধর্ম্মভিন্ন পদার্থ যে স্থাণ্ ও পুরুষরূপ ধর্ম্মী, তদ্বিষয়ে সংশন্ধ জন্মিতে পারে না।

চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্ম্মের নিশ্চর জন্ম সংশর হইতে পারে না। কারণ, সংশর অনিশ্চরাত্মক জ্ঞান, কোন নিশ্চরাত্মক জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না; কারণের অনুরূপই কার্য্য হইয়া থাকে, স্মৃতরাং নিশ্চয়ের কার্য্য অনিশ্চর হইতে পারে না।

অনেক ধর্ম্মের উপপত্তিজন্ম সংশন্ন হয়, এই স্থলেও অর্গাথ মহর্ষি সংশন্ধ-লক্ষণ-সূত্রে দিতীয়
প্রকার সংশন্ন যে কারণ-জন্ম বলিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষ বৃত্তিতে হইবে। যথা—(১) অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় না হইলে কেবল সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে বলিয়া
কথনই তজ্জন্ম সংশন্ম হয় না। (২) অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলেও তজ্জন্ম সংশন্ম হইতে পারে
না। কারণ, ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে সেথানে ধর্ম্মীরও নিশ্চয় হইবে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর নিশ্চয় হইলে,
সেই ধর্ম্মীতে আর কিরূপে সংশন্ম হইবে ? (৩) অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম সেই ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন
পদার্থ ধর্ম্মীতে কথনই সংশন্ম হইতে পারে না। এক পদার্থের নিশ্চয় জন্ম অন্ত পদার্থে সংশন্ম হয়
না। (৪) অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ম অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ সংশন্ম জন্মিতে পারে না। কারণ,
যাহা কার্য্য, তাহা কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে। স্কৃত্রাং অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের
কার্য্য হইতে পারে না।

পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, যে হুই ধর্মিবিষয়ে সংশন্ন হুইবে, তাহার একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চম জন্ম সংশন্ন জন্ম, এইরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ, একতর ধর্মীর ধর্মনিশ্চম হুইলে সেথানে সেই একতর ধর্মীর নিশ্চমই হুইয়া যায়। তাহা হুইলে আর দেখানে সেই ধর্মিবিষয়ে সংশন্ন জন্মিতে পারে না। যেমন স্থাণু বা পুরুষরূপ কোন এক ধর্মীর স্থাণুত্ব বা পুরুষত্ব প্রভৃতি কোন ধর্মের নিশ্চম হুইলে, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ কোন ধর্মীর নিশ্চমই হুইয়া যাইবে, সেখানে আর পূর্বোক্ত প্রকার সংশন্ন জন্মিতে পারে না।

টিপ্লনী। বিচারের দ্বারা যে পদার্গের পরীক্ষা করিতে হইবে, প্রথমতঃ দেই পদার্থ বিষয়ে কোন প্রকার সংশন্ন প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ সংশয়ের কোন এক কোটিকে অর্গাৎ অসিদ্ধান্ত কোটিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পরে ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিন্না উত্তরপক্ষ অর্গাৎ সিদ্ধান্ত সমর্গন করিতে হইবে। যে স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ স্টনা করা হয়, তাহার নাম পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্ত্ত্ত্ব। যে স্থত্ত্ত্বর দ্বারা প্রবাহর কাম স্বর্বাহর প্রাত্ত্বর দ্বারা এবং কোন হলে কেবল সিদ্ধান্ত-স্থত্ত্বর দ্বারাই সংশেষ ও পূর্ব্বপক্ষ স্টনা করিয়া পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন স্থলে পৃথক্ স্ত্ত্রের দ্বারাও পরীক্ষা বা বিচারের পূর্বান্ত সংশন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরীক্ষারন্তে সর্বাণ্ডো যে সংশার পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পৃথক্ স্থেরে দ্বারা সংশার প্রদর্শন না করিলেও পূর্ব্বপক্ষ-স্থেরের দ্বারাই এখানে বিচারাঙ্গ সংশার স্থচিত হইরাছে। সংশারের স্বরূপে কাহারও সংশার নাই। কিন্তু মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে সংশার-লক্ষণ-স্থ্রে (২০ স্থ্রে) সংশারের রে পঞ্চবিধ বিশেষ কারণ বলিয়াছেন, দেই কারণ বিষয়ে সংশার হইতে পারে। অর্থাৎ সংশার মহর্ষি-কথিত সেই সাধারণধর্ম্মদর্শনাদি-জন্ম কি না ? ইত্যাদি প্রকার সংশার হইতে পারে। মহর্ষি ঐরপ সংশারের এক কোটিকে অর্থাৎ সংশার সাধারণধর্ম্ম-দর্শনাদি-জন্ম নহে, এই কোটিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পাঁচটি স্থ্রের দ্বারা দেই পূর্ব্বপক্ষগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্থ্রের দ্বারা তাহার পূর্ব্বক্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার সংশারের কারণে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। (১০০, ২০ স্ত্র দ্বান্ত্রা)।

সংশন্ধ-লক্ষণ-সূত্রে প্রথমোক্ত "সমানানেক-ধর্ম্মোপপত্তেং" এই বাক্যে যে "উপপত্তি" শব্দটি আছে, তাহার সত্তা অর্গাৎ বিদ্যমানতা অথবা স্বরূপ অর্গ গ্রহণ করিলে সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মকেই সংশব্যের কারণরূপে বুঝা যায়। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মের অধ্যবদায় অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই সংশন্নবিশেষের কারণ হইতে পারে,—এরপ ধর্মমাত্র সংশন্ন কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার প্রথমতঃ এই ভাবেই মহর্ষি-স্থূচিত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ ই গ্রহণ করিলে র্মথবা সংশর-লক্ষণ-স্ব্যোক্ত "ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম-জ্ঞান অর্গ ই মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া বুঝিলে ভাষাকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পুর্বাপক্ষ সঙ্গত হয় না এবং মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষস্থত্তে নিশ্চয়ার্থক অধ্যবসায় শব্দের যে ভাবে প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই স্ত্রের দারা ভাষ্যকারের প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ মহর্ষির বিবক্ষিত বলিয়া সহজে বুঝাও যায় না। এ জন্ম ভাষ্যকার "অথবা" বলিয়া এই স্ত্তোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন। উদ্যোতকর এই স্থতোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় শেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, সমান ধর্মের জ্ঞান হইলেও অনেক হলে সংশয় জ্মোনা এবং সমান ধর্মের জ্ঞান না হইলেও জ্ঞা কারণবশতঃ অনেক স্থলে সংশয় জন্মে। স্থতরাং সমান-ধর্ম্মজ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলা যায়<sup>ু</sup> না। যাহা থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয় না এবং যাহা না থাকিলেও কোন স্থলে সংশয় হয়, তাহা সংশয়ের কারণ হইবে কিরূপে ? যাহা থাকিলে সেই কার্য্যটি হয় এবং যাহা না থাকিলে শেই কার্য্যাট হয় না, তাহাই দেই কার্য্যে কারণ হইয়া থাকে। মহর্ষি-কথিত সমানধর্ম্ম জ্ঞান সংশয়-কার্য্যে ঐরূপ পদার্থ না হওয়ায় উহ। সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, ইহাই উদ্যোতকরের মূল তাৎপর্যা। উদ্যোতকর সর্বশেষে আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে, মহর্ষি-কথিত সমান ধর্ম যথন একমাত্র পদার্থ ভিন্ন ছুইটি পদার্থে থাকে না, তথন তাহা সমান ধর্মও হুইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম্মই পুরুষে থাকে না, তাহা থাকিতেই পারে না। স্থতরাং উচ্চতা প্রভৃতি কোন ধর্মাই স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। যে একটিমাত্র ধর্ম স্থাণু ও পুরুষ উভয়েই থাকে, তাহাই ঐ উভয়ের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। ফলকথা, যে উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া এটি কি স্থাণু,

অথবা পুরুষ, এই প্রকার সংশব জন্মে বলা হইরাছে, তাহা স্থাপু ও পুরুষের সাধারণ ধর্মা নহে। স্বতরাং সমানধর্মা বা সাধারণ ধর্মের জ্ঞানবর্শতঃ সংশব জন্মে, এ কথা কোনরগেই বলা বাব না।

ছম্ভিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবীনগণ এই সুত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার বলিয়াছেন বে, সাধারণ ধর্ম্বের জ্ঞান না থাকিলেও কোন হুলে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত সংশব হইরা থাকে এবং অসাধারণ ধর্ম্বের জ্ঞান না থাকিলেও কোন স্থলে সাধারণ ধর্ম্বের জ্ঞানজন্ত সংশ্ব হইয়া থাকে। স্কুডরাং সাধারণ ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের কারণ বলা বার না এবং অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানকেও সংশ্রের কারণ বলা যার না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিরেক ব্যক্তিারবশতঃ সাধারণ ধর্মকান এবং অসাধারণ ধর্মজ্ঞান সংশরের কারণ হইতে পারে না। যদি বলা যায় বে, সংশ্রের প্রতি সাধারণ ধর্মজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্মজ্ঞান এই অন্তত্তর কারণ, অর্থাৎ ঐ ছইটি জ্ঞানের বে-কোন একটি কারণ, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিচার বারণ হইতে পারে বটে, কিছ ছাহা হইলেও মহর্ষি বখন সমান ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশ্রের একটি কারণ বলিয়াছেন, তখন তাহা সক্ষত হুইতে পারে না। কারণ, সমানধর্ম বলিয়া ব্ঝিলে ভিন্ন ধর্ম বলিয়াই বুঝা হয়; ভিন্ন পদার্থ ব্যতীত সমান হয় না। পুৰুষকে স্থাণ্ডর্মের সমানধর্মা বলিয়া বুঝিলে স্থাণ্-ধর্ম হইতে ভিন্ন-ধর্মা বলিয়াই বুঝা হয়; স্কুডরাং পুকুষকে তথন স্থাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বুঝা হয়; তাহা হইলে আব দেখানে স্থাণু ও পুরুষবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশন্ন হইতে পারে না। এই পদার্থ টি পুরুষ হইতে ভিন্ন, অথবা স্থাণু হইতে ভিন্ন, এইকপ বোধ জন্মিয়া গেলে কি আব শেখানে "ইহা কি স্থাণু ? অথবা পুরুষ ?" এইকপ সংশন্ন হইতে পারে ? তাহা কিছুতেই পারে না। স্কুতরাং মহর্ষির লক্ষণসূত্রোক্ত সমান ধর্মজ্ঞান সংশব্দের জনক হইতেই পারে না, উহা সংশরের প্রতিবন্ধক।

মহর্ষির পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্ব্ধপক্ষ মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তাই মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের স্থায় এখানে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করেন নাই। বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই বে, সমান ধর্মজ্ঞানকে সংশয়মাত্রেই কারণ বলা হয় নাই। মহর্ষির কথিত সংশয়ের কারণগুলি বিশেষ বিশেষ সংশয়েই কারণ। বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাব কয়না করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যতিচারের আশক্ষা নাই। সিদ্ধান্তস্ত্র-ব্যাখ্যায় সকল কথা পরিক্রট ইইবে । ১।

#### সূত্র। বিপ্রতিপক্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াক ॥ ২ ॥৬৩॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার অধ্যবসারবশতঃও সংশর হয় না। অর্থাৎ সংশয়লকণসূত্রোক্ত বিপ্রতিপক্তি-বাক্যের নিশ্চয় এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুসাসন্ধির অব্যবস্থায় নিশ্চয়ও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। ভাষা। ন বিপ্রতিপতিমাত্রাদব্যবন্থামাত্রাদা সংশবং। কিং তর্হি ? বিপ্রতিপত্তিমুপলভমানতা সংশবং, এবমব্যবন্থায়ামপীতি। অথবা অন্ত্যান্মেত্যেকে, নান্ত্যান্মেত্যপরে মহান্ত ইত্যুপলক্ষেং কথং সংশবং আদিতি। তথোপলক্ষিরব্যবন্থিতা অনুপলক্ষিশ্চাব্যবন্থিতেতি বিভাগেনাধ্য-বসিতে সংশব্যো নোপপদ্যুত ইতি।

বিপ্রতিপত্তি-মাত্র অথবা অব্যবস্থা-মাত্রবশতঃ সংশয় হয় না। অর্থাৎ অজ্ঞায়মান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং অজ্ঞায়মান উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা হেডুক সংশয় হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি 📍 (উত্তর) বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক জ্ঞানবান ব্যক্তির অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তির সংশয় হয়। এইরূপ অব্যবস্থা স্থলেও ( জানিবে ) [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশয়ের কারণ হর না। এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই সংশয়ের কারণ হয়, পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ হয় না। স্থভরাং সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকৈ সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত।] অথবা "আত্মা আছে" ইহা এক সম্প্রদায় মানেন, "আত্মা নাই" ইহা অপর সম্প্রদায় মানেন, এইরূপ জ্ঞানবশতঃ কিরূপে সংশয় হইবে <u>?</u> ি অর্থাৎ ঐক্রপে ফুইটি বিরুদ্ধ মতের জ্ঞান সংশয় জন্মাইতে পারে না। স্থভরাং লব্দণসূত্রে বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ জ্ঞানকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিলে তাহাও অসঙ্গত । সেইরূপ উপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ উপলব্ধির নিয়ম নাই, এবং অমুপলব্ধি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অমুপলব্ধিরও নিয়ম নাই, ইহা পৃথক্ ভাবে নিশ্চিত হইলে সংশয় উৎপন্ন হয় না ি অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়ও সংশ্বের কারণ হইতে পারে না—সংশয়-লক্ষণসূত্ত্বে তাহা বলা হইলে ভাহাও অসমত।

টিগ্ননী। প্রথমাধ্যারে সংশয়-সক্ষণস্থতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য এবং উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্থপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেবের কারণ বলা হইরাছে। সেই স্থতের হারা ভাহাই সহজে স্পাই বুবা যার। এবন সেই কথার পূর্ব্বপক্ষ এই বে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য কথনই সংশরের কারণ হইতে পারে না। এক পদার্থে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যম্বরুক্ত "বিপ্রতিপত্তি" বলে। বেদন একজন বলিলেন, "আস্থা আছে", একজন বলিলেন, "আস্থা নাই"। মধ্যস্থ ব্যক্তি ঐ বাক্যম্বরের অর্থ বৃথিতে এবং তাঁহার আস্থাতে অক্তিম্ব বা নান্তিস্বরূপ একর্তর ধর্ম-নিশ্চরের কোন কারণ

উপস্থিত না হইলে, তখন আত্মা আছে কি না, উাহার এইরূপ সংশর হইতে পারে। কিন্ত বিনি ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ব্রেন নাই, ভাঁহার ঐ হলে ঐক্লপ সংশয় হয় না। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশ্রের কারণ হইলে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে অঞ্জ ব্যক্তিরও ঐরপ সংশয় হইত; তাহা যথন হয় না. তথন অজ্ঞানমান বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশরের কারণ নছে, ইহা অবঞ্চ স্বীকার্য্য। স্থতরাং সংশয়-লক্ষণস্থত্তে বিপ্রতিগত্তি-বাক্যকে যে সংশর্মবিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা-অসঙ্গত ৷ এইরূপ সেই স্থত্তে যে উপল্বন্ধির অব্যবস্থা ও অমুপল্বনির ক্সব্যবস্থাকে সংশন্ধবিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধির অনিয়ন। বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি হয়। সর্ব্বত विमामान शमार्ट्सबर छेशमिक रह अथवा अविमामान शमार्ट्सबर छेशमिक रह, धमन निहम नार्ट। এবং অমুপলন্ধির অব্যবস্থা বলিতে অমুপলন্ধির অনিরম। ভূগর্ভ প্রভৃতি স্থানস্থিত বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না এবং দর্কত অবিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্তপলন্ধির অব্যবস্থাকে যিনি জানেন, তাহার কোন পদার্থ উপলব্ধ হইলে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে ? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এবং কোন পদার্গ উপলব্ধ না হইলে, কি বিদামান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে না ? এইরূপ সংশয় হইতে পারে। কিন্ত পুর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা থাকিলেও বিনি ঐ বিষয়ে অন্ত, তাহার ঐ জন্ত ঐ প্রকার সংশর হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার জ্ঞানই ঐ প্রকার সংশর-বিশেষের কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে সংশয়-লক্ষণ-স্থত্তে বে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাকেই সংশয়-বিশেষের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত।

যদি বলা যায় যে, সংশন্ধ-সক্ষণ-সূত্রে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের জ্ঞানকেই এবং পুর্ব্বোক্ত অব্যবস্থার জ্ঞানকেই সংশারবিশেষের কারণ বলা হইলাছে, যাহা সন্ধত, যাহা সন্ধত, তাহাই বজার তাৎপর্যার্থ বুঝিতে হয় । স্বতরাং পূর্ব্বব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ সন্ধত হয় না । এ জন্ম ভাষারার পরে "অথবা" বিলিয়া প্রকারান্তরে এই স্ক্রোক্ত পূর্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বন্ধতঃ মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষ স্ত্রে নিশ্চরার্থক "অধ্যবসার" শব্দের প্ররোগ থাকার বিপ্রতিপত্তির নিশ্চর এবং অব্যবস্থার নিশ্চর-বশতঃও সংশার হয় না, ইহাই এই স্ত্রের হ্বারা সহজে বুঝা যায় । পূর্ব্বস্ত্রে হইতে "ন সংশারঃ" এই জংশের অন্তর্মন্তি ঐ স্ত্রের হ্বারা সহজে বুঝা যায় । পূর্বস্ত্রে হইতে "ন সংশারঃ" এই জংশের অন্তর্মন্তি অভিপ্রেত আছে । এই স্ত্রের ভাষাকারোক্ত প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার বিপ্রতিপত্তিবাক্যক্ত এবং অব্যবস্থাক্ত সংশার হয় না ; কিন্তু বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও অব্যবস্থার অধ্যবসার অর্থাৎ নিশ্চর-কল্পই সংশার হয়, এইরূপ স্থ্রার্থ বুঝিতে হয় । কিন্তু মহিন্দি-স্ত্রের হারা ঐরপ অর্থ সহজে বুঝা যায় না, ঐরপ ব্যাখ্যার "ন সংশারঃ" এই অন্তর্ম্বন্ত অংশেরও প্রকৃষ্ট সন্ধতি হয় না । তাই ভাষ্যকার শেষে কল্লান্তরে স্ত্রের ব্যাখ্যান্তর করিলাছেন ।

ভাষ্যকারের বিতীর প্রকার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই বে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-জ্ঞানকে সংশব্ধ-বিশেবের কারণ বলিলেও তাহা বলা যার না। কারণ, একজন বলিলেন, আত্মা আছে; একজন বলিলেন, আত্মা নাই; এই বাক্যয়রের জ্ঞানপূর্বাক তাহার অর্থ ব্রিলে একজন আত্মার অন্তিম্ববাদী, আর একজন আত্মার নাত্তিম্ববাদী, ইহাই ব্ঝা হয়। তাহার ফলে আত্মা আছে কি না, এইরূপ সংশ্বর কেন হইবে? বাদী ও প্রতিবাদীর কত কত বিরুদ্ধ মত জানা যাইতেছে, তাহাতে কি সর্ব্ব্রের সকলের সেই বিরুদ্ধ পদার্থ বিষয়ে সংশ্বর হইতেছে? তাহা যথন হইতেছে না, তথন বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান বা বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-বোধকে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলা যাইতে পারে না। বাহা সংশ্বরের কারণ হইবে, তাহা সর্ব্বরে সংশ্বর জ্বান বা নিশ্চরতে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যার না। কারণ, উপলব্ধির অব্যব্দ্বার জ্ঞান বা নিশ্চরতে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলিলেও তাহা বলা যার না। কারণ, উপলব্ধির নিরম নাই এবং অন্তুপলব্ধিরও নিরম নাই, এইরূপে পৃথক্তাবে বিশ্বর থাকিলে তাহার ফলে বিষয়ন্তরে সংশ্বর হইবে কেন ? ঐরূপ স্থলে সংশ্বর উপপন্ন হর না অর্থাৎ ঐরূপ নিশ্চর অব্যব্দ্বা ও অন্তুপলব্ধির অব্যব্দ্বার জ্ঞান বা নিশ্চর, সংশ্বর কারণ নহে, ইহাই পূর্ব্বাপক্ষ মন।

## সূত্র। বিপ্রতিপত্তী চ সম্প্রতিপত্তেঃ ॥৩॥७৪॥\*

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) এবং বিপ্রতিপত্তি স্থলে সম্প্রতিপত্তিবশতঃ (সংশয় হয় না) [ অর্থাৎ বাহা বিপ্রতিপত্তি, তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চরক্ষপ স্প্রতিপত্তি, স্ব্তরাং তজ্জন্ম সংশয় হইতে পারে না।]

ভাষ্য। যাঞ্চ বিপ্রতিপজ্ঞিং ভবান্ সংশন্নহৈছুং মম্মতে সা সম্প্রতিপ্রিঃ, সা হি হান্নোঃ প্রত্যনীক্ধর্মবিষয়া। তত্ত্র যদি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশন্নঃ সম্প্রতিপত্তেরের সংশন্ন ইতি।

অসুবাদ। এবং বে বিপ্রতিপত্তিকে আপনি সংশরের কারণ বলিয়া মানিতেছেন, তাহা সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার বা নিশ্চরাত্মক জ্ঞান। বেহেডু তাহা উভরের (বাদী ও প্রতিবাদীর) বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞান। তাহা হইলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি নামক জ্ঞান বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তি হইলে যদি বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞান্ত সংশার হয়, (তবে) সম্প্রতিপত্তি-জ্ঞান্তই সংশার হয়, [অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি বখন বস্তুতঃ বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চররূপ সম্প্রতিপত্তি, তখন

<sup>\*</sup> ব বিপ্রতিপত্তিরভীতি পুতার্ব: ।—ছারবার্ত্তিক।

বিপ্রতিপত্তিকে সংশরের কারণ বলা বার না, তাহা বলিলে সম্প্রতিপত্তিকেই সংশরের কারণ বলা হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি তাঁহাদিগের সংশরের বাধকই হয়; স্কৃতরাং ভাহা কখনই সংশরের কারণ হইতে পারে না ]।

টিপ্লনী। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সংশবের কারণ হয় না. এ জন্ম বিপ্রতিপত্তি-জানকে সংশবের कांत्रन विनात जारां व वना यात्र मा ; कांत्रन, विश्विजिशविकाम मः भरत्रत कांत्रन स्टेरव, এ विवरत कांन যুক্তি নাই, এই পূর্বাপক পূর্বাস্থত্তের ছারা স্থচিত ইইরাছে। এখন মহর্বি ঐ পূর্বাপক্ষকে অশু হেডুর দারা বিশেষরূপে সমর্থন করিবার জন্ম এই স্থুজটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকে সংশরের কারণ বলা যায় না বলিয়া যদি বিপ্রতিপত্তি-জ্ঞানকেই সংশরের কারণ বলেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ-ধর্শবিষয়ক জ্ঞানই বিপ্রতিপত্তি। বাদী জ্ঞানেন, আত্মা আছে, প্রতিবাদী জ্ঞানেন— আত্মা নাই। উভয়ের আত্মবিষয়ে অন্তিদ্ধ ও নাক্তিদ্ধরণ বিরুদ্ধ ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই ঐ স্থলে বিপ্রতিপত্তি। তাহা হইলে বস্তুতঃ উহা সম্প্রতিপত্তিই হইল। "সম্প্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চরাত্মক জ্ঞান। বাদীর আত্মবিষর্মে অন্তিত্ব নিশ্চয় এবং প্রতিবাদীর আত্মবিষয়ে নান্তিত্ব নিশ্চয় তাহাদিগের সম্প্রতিপত্তি। ঐ সম্প্রতিপত্তি ভিন্ন সেধানে বিপ্রতিপত্তি নামক পূথক কোন জ্ঞান নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর ঐকপে স্ব স্ব সিদ্ধান্তের নিশ্চয়ত্রপ সম্প্রতিপঠি থাকিলে তাহা সংশব্দের বাধকই হইবে, স্বতরাং তজ্জ্জ্ঞ সংশদ্ধ জন্মে, এ কথা কথনই বলা যায় না। ফলকথা, বিপ্রতিপত্তি সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহাকে বিপ্রতিপত্তি বলা হইতেছে, তাহা বন্ধতঃ সম্প্রতিপত্তি ; ধিপ্রতিপত্তি নামে প্রথক কোন জ্ঞান নাই। বিপ্রতি-পত্তিকে সংশরের কারণ বলিলে বস্তুতঃ সম্প্রতিপত্তিকেই সংশরের কারণ বলা হয়। তাহা যথন বলা ষাইবে না, তথন বিপ্রতিপত্তি-জন্ম সংশয় হয়, এ কথা কোনদ্রপেই বলা ষায় না । ৩ ।

#### সূত্র। অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ॥৪॥৬৫॥\*

অমুবাদ। এবং অব্যবস্থাসক্ষপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া অব্যবস্থাহেডুক সংশয় হয় না [ অর্থাৎ অব্যবস্থা বখন স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত, তখন তাহা অব্যবস্থাই নহে, স্থুতরাং অব্যবস্থা সংশয়ের কারণ, এ কথা বলা বায় না। ] '

ভাষ্য। ন সংশয়:। যদি তাবদিয়মব্যবন্থা আত্মন্তেব ব্যবন্থিতা, ব্যবন্থানাদব্যবন্থা ন ভবতীত্যসূপপন্ন: সংশয়:। অথাব্যবন্থা আত্মনি ন ব্যবন্থিতা, এবসভাদাত্ম্যাদব্যবন্থা ন ভবতীতি সংশয়াভাব ইতি।

মাৰ্যহা বিদ্যত ইতি পুঞাৰ্থ: ।—ভাহবারিক।

আমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) সংশয় হয় না অর্থাৎ অব্যবস্থা হৈতুক সংশয় হয় না। বদি এই অব্যবস্থা (সংশয়লক্ষণসূত্রোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুসলব্ধির অব্যবস্থা) আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের স্বরূপেই ব্যবস্থিত থাকে, (ভাহা হইলে) ব্যবস্থানবশতঃ অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে বলিয়া (ভাহা) অব্যবস্থা হয় না, এ জন্ম সংশয় অনুসপন্ন [অর্থাৎ বাহা ব্যবস্থিত আছে, ভাহাকে অব্যবস্থা বলা বায় না। অব্যবস্থা স্ব রূপে ব্যবস্থিত থাকিলে ভাহা অব্যবস্থাই নহে, স্কৃতরাং অব্যবস্থা হেতুক সংশয় হয়, এ কথা কথনই বলা বায় না।

আর যদি অব্যবহা স্ব স্থ রূপে ব্যবন্থিত না থাকে, এইরূপ হইলে তাদাম্ম্যের অভাববশতঃ অর্থাহ তথাৰ তৎস্বরূপতা বা অব্যবহাস্বরূপতার অভাববশতঃ অব্যবহা হয় না—এ জন্ত (অব্যবহা হইতে) সংশয় হয় না। অর্থাৎ বে পদর্খি স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, তাহা তৎস্বরূপই হয় না। অব্যবহা স্ব স্থ রূপে ব্যবস্থিত নহে, ইহা বলিলে তাহা অব্যবহাস্বরূপই হইল না; স্কুতরাং অব্যবস্থাবশতঃ সংশয় জন্মে, এ কথা কোন পক্ষেই বলা বায় না।

টিপ্পনী। সংশয়-লক্ষণস্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে সংশয়বিশেষের কারণ বলা হইরাছে। অজ্ঞারমান ঐ অব্যবস্থা সংশ্রের কারণ হইতে পারে না। এ জন্ম ঐ অব্যবস্থার অধ্যবসার অর্থাৎ নিশ্চয়কে সংশ্রেবিশেষের কারণ বলিলে তাহাও বলা যার না। কারণ, তদ্বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। এই পূর্ব্বপক্ষ দ্বিতীয় স্ত্রের দ্বারা স্থাচিত হইয়াছে। এখন মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা প্রকারান্তরেও ঐ পূর্ব্বপক্ষের সমর্থান করিতেছেন। সংশ্রেলক্ষণ-স্ত্রে মহর্ষির প্রযুক্ত "অব্যবস্থা" শব্দের অর্থ-ভ্রমে অর্থাৎ মহর্ষির সেই স্ত্রের প্রক্রতার্থ না বৃবিয়াই এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের মবতারশা হয়, ইহাই মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য। প্রথম পূর্বপক্ষ-স্ত্র হইতে এই স্ত্র পর্যান্ত "ন সংশয়্র" এই অহর্ত্ত অংশের অন্তর্গ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার এই স্ত্রে-ভাষ্যে প্রথমেই "ন সংশয়্র" এই অমুবৃত্ত অংশের উল্লেখ করিরাছেন। স্ত্রের "অব্যবস্থায়াঃ" এই কথার সহিতে ভাষ্যকারোক্ত "ন সংশয়্র" এই কথার যোগ করিতে হইবে। তাহাতে বৃঝা হায়, অব্যবস্থায়নি ব্যবস্থিতদ্বাং"। আত্মন্ শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ। "অব্যবস্থায়্মনি" ইহার ব্যাধ্যা অব্যবস্থায়্মনি ব্যবস্থিতদ্বাং"। আত্মন্ শব্দের অর্থ এখানে স্বরূপ। "অব্যবস্থায়্মনি" ইহার ব্যাধ্যা অব্যবস্থায়্মনে। মর্থাৎ বেহেতু অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতা, অত্রব্ব অব্যবস্থা-হেতুক সংশয় হয়, এ কথা বলা মায় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন বে, যাহা ব্যবস্থিতা নহে, তাহাকেই "অব্যবস্থা" বলা যায় ("ব্যবতিষ্ঠতে যা সা ব্যবস্থা, ন ব্যবস্থা অব্যবস্থা" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে )। পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা বধন স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা, তথন তাহাকৈ অব্যবস্থা বলা বার না। ফলকথা, অব্যবস্থা

বলিয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না। ধাহাকে অব্যবস্থা বলা হইয়াছে, তাহাও স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা বলিরা ব্যবস্থাই হইবে, তাহা অব্যবস্থা হইতে পারে না। স্থতরাং অব্যবস্থা-হেডুক সংশব্ন হয় कर्शाः व्यवावका मः भव्यवित्मत्वत कांत्रण, এ कथा कथनहै वना बात्र मा । यति वन, व्यवावका व व क्रांत्र ব্যবস্থিতা নহে, স্মতরাং উহা অব্যবস্থা হুইতে পারে; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, বাহা স্থ স্ব রূপে ব্যবস্থিতই নহে, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না। সৃত্তিকাতে ঘট জন্মে, কিন্তু ঘটের উৎপদ্ভির পূর্বের ঘট স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতই হয় নাই, এ জ্বন্ত তথন ঘট আছে, এ কথা বলা বায় না। ज्थन वर्षे च च क्र. या वावच्छि ना इंडिकार्ट मुडिकारक वर्षे वर्गा इह ना । वर्थन मुखिकार्ट वर्षे উৎপদ্ধ इहेब्रा य य क्राप वावश्विक इहेरव, कथनहै काहारक वर्षे वना इब्र । कनकथा, व्यवावश्वा স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতা না হইলে তাহাতে অব্যবস্থার তাদান্ম্য বা অব্যবস্থা-স্বরূপতা থাকে না অর্থাৎ তাহা অব্যবস্থাই হইতে পারে না। স্কুতরাং এ পক্ষেও অব্যবস্থাহেডুক সংশন্ন জন্মে, এ কথা কোন-ক্লপেই বলা যায় না। উভন্ন পক্ষেই যথন অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ**ই নাই, তখন অব্যব**স্থার নিশ্চর অলীক; স্থতরাং অব্যবস্থার নিশ্চরহেতুক সংশয় জন্মে, এ কথাও কোনরূপে বলা ধার না। বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহর্ষির সংশয়লক্ষণ-স্থুজ্ঞোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার অন্তর্মণ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষাকার ঐ "অব্যবস্থা" শব্দের দারা অনিরম অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপল্কির অনিয়মই উপল্কির অব্যবস্থা এবং অমুপল্কির অনিয়মই অমুপল্কির অব্যবস্থা। এবং ভাষ্যকার ঐ অব্যবস্থার নিশ্চয়কে পৃথক্রপেই সংশর্মবিশেষের কারণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী উন্দ্যোতকর প্রভৃতি তাহা না করিলেও ভাষ্যকার মহর্ষি-হত্তের দ্বারা মহর্ষির ঐরপ মতই বুঝিয়াছিলেন। মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্বোক্ত সংশয় কারণগুলিকে এহণ করিয়া পূথক্ পূথক্ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায় অর্গাৎ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়কেও সংশয়-বিশেষের কারণরূপে পূর্ব্বোক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করায়, ভাষ্যকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চরকেও সংশর্মবিশেষের পৃথক্ কারণরূপে মহর্ষি-সম্মত বলিয়া বুঝিতে পারেন। সংশর্গক্ষণ-স্থ্র-ব্যাখ্যার (১ অ০, ২৩ স্থ্রে ) এ সকল কথা ও উন্দোতকরের ব্যাধ্যা বলা হইয়াছে। দেখানে মহর্ষি-স্থ্রাম্বসারে ভাষ্যকার বিপ্রতিপদ্ধিবাক্য এবং পুর্বোক্ত অব্যবস্থাদ্বয়কে সংশর্মবিশেষের কার্নারূপে ব্যাখ্যা করিলেও ঐ বিপ্রতিপত্তিবাক্যার্থ-নিশ্চয় ও অব্যবস্থাদরের নিশ্চয়ই বস্তুতঃ সংশব্দের সাক্ষাৎ কারণ হইবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত-স্থুতের দারা মহর্ষির এই তাৎপর্য্য পরিক্ষু ট হইবে। ভাষ্যকারও দেখানে ঐক্নপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বিপ্রতিপত্তি-বাক্য ও পূর্বেরাক্ত অব্যবস্থাদয় সংশবের কারণ না হইকেও সংশবের প্রবোজক। মহর্ষি সংশবলক্ষণস্থলে দিতীয় ও তৃতীয়—পঞ্চমী বিভক্তির প্রবোজকত্ব অর্থেই প্ররোগ করিয়াছেন, ইছা বলা বাইতে পারে। কেহ কেহ ভাহাও বলিয়াছেন। অথবা মহর্ষি গেই স্থ্যে বিপ্রতিপত্তি-ফান অর্থেই বিপ্রতিপত্তি শব্দ এবং অব্যবস্থার জ্ঞান অর্থেই অব্যবস্থা শব্দের প্রারোগ করিরাছেন। আচীনগণ অনেক স্থলে জ্ঞানবিশেষ বুঝাইতে দেই জ্ঞানের বিষয়বোধক শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া সিনাছেন। পরবর্তী সিদ্ধান্তস্তা-ভাষ্য-ব্যাখ্যার এ সব কথা পরিক্ষ ট হইবে। এই স্থতেই

বাখ্যার পরবর্ত্তী নবাগণ নানা কথা বলিলেও মহর্ষি-স্ত্ত্তের ছারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সহজে বুঝা বার এবং মহর্ষির সংশ্ব-লক্ষণ-স্ত্ত্তোক্ত অব্যবস্থা শঙ্গের অর্থ না বুঝিরাই এই পূর্বপক্ষের অবতারণা হর, ইহা সর্বপ্রকার ব্যাখ্যাতেই বলিতে হইবে ॥ ৪ ॥

#### সূত্র। তথা২ত্যস্তসংশয়স্তদ্ধসাতত্যোগ-পত্তেঃ ॥৫॥৬৬॥\*

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) সেইরূপ অত্যন্ত সংশন্ন (সর্বদা সংশন্ন) হইরা পড়ে; কারণ, তদ্ধর্শ্মের সাতত্যের অর্থাৎ সংশন্নের কারণরূপে স্বীকৃত সমানধর্শ্মের সার্ববিকালিকদের উপপত্তি (সন্তা) আছে।

ভাষ্য। যেন কল্পেন ভবান্ সমান-ধর্ম্মোপপত্তেঃ সংশয় ইতি মন্সতে, তেন থ্যত্যস্তসংশয়ঃ প্রসজ্জতে। সমান-ধর্মোপপত্তেরসুচ্ছেদাৎ সংশ্রাসু-চ্ছেদঃ। নায়মতদ্বর্মাধ্যমী বিমুখ্যমানো গৃহতে, সততন্ত্র তদ্বর্মা ভবতীতি।

জামুবাদ। যে কল্পে (প্রথম কল্পে) আপনি সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতা হেতুক সংশয় হয়, ইথা মানিয়াছেন অর্থাৎ সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতাকে অথবা সমান ধর্ম্মকে সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই কল্পে অত্যন্ত সংশয় (সর্বদা সংশয়) হইয়া পড়ে। সমান ধর্ম্মের বিদ্যমানতার অথবা সমান ধর্ম্মের অমুচ্ছেদ-বশতঃ সংশয়ের জামুচ্ছেদ হয়। তদ্ধর্মশূত্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্মশৃত্য এই ধর্ম্মী সন্দিছ্থ-মান হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু সর্বদা (সেই ধর্ম্মী) তদ্ধর্মবিশিষ্ট (সমান ধর্ম্মবিশিক্ট) থাকে।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশারলক্ষণস্ত্রে সমান ধর্ম্মের উপপত্তি এবং অনেক ধর্ম্মের উপপত্তিকে সংশার-বিশেষের কারণ বলিয়াছেন। ঐ সমান ধর্ম্মের ও অনেক ধর্ম্মের উপপত্তি বলিতে যদি উহার বিদ্যমানতা বা স্বরূপই বৃঝি, তাহা হইলে সমান ধর্ম্ম ও অনেক ধর্ম্মকেই মহর্ষি সংশারবিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বৃঝা যায়। "উপপত্তি" শব্দের স্থরূপ বা বিদ্যমানতা অর্থেও প্রাচীনদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। মহর্ষি গোতমও অনেক স্থলে "উপপত্তি" শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ করিয়া-ছেন। স্কতরাং সংশারলক্ষণস্ত্রে সমান ধর্ম্মের উপপত্তি বলিতে সমান ধর্মের উপপত্তি বলিতেও ঐরূপ অর্থ বৃঝিতে পারি। প্রথম করে মহর্ষি সমান ধর্মের উপপত্তিকে সংশারবিশেষের কারণ বলিয়া-

সমানধর্মাধীনাং সাতত্যান্নিত্য: সংশব্ধ ইতি স্ত্রার্থ: ।—ভারবার্ত্তিক।

ছেন। কাইাতে অজ্ঞানমান সমান বর্দ্ধ সংশরের কারণ হইতে পারে না, এইরপ পুর্বাপক্ষও কারাকার প্রথম পক্ষে ব্যাখ্যা করিবছেন। বহবি এই প্রের বারা শেবে অক্সরণে ঐ পূর্বাপক্ষ গ্রম্থন করিবছেন বে, সমান ধর্দ্ধই বিদি সংশরের কারণ হয়, তাহা হইতে সংগরের কোন দিনই নির্বিতি ইইতে পারে না, সর্বাদাই সংশর হইতে পারে। কারণ, সেই সমান ধর্ম সেই ধর্দ্ধীতে সভতই আছে। অর্থাৎ হাণ্ ও প্রেবের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি সর্বাদাই হাণ্ ও প্রথমে আছে। আর্থা বা প্রথমের কোন বিশেষ ধর্মনিশ্চর হইতো, তথনও কেন সংশর হয় না ? বাহা সংশরের কারণ বলা ইইরাছে, সেই সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতি ত তথনও সেধানে আছে। ভাষ্যকার এই কথাটা ব্রাইতে শেবে বলিরাছেন বে, বে ধর্মী সন্দিহ্ণমান হইরা অর্থাৎ সক্ষেত্রের বিষর হইরা জাত হয়, সেই বর্মী তথন সমান ধর্মাপুত্ত নহে অর্থাৎ তাহাতে বে সমান ধর্মা বর্মের কারণ বাহা প্রতীরমান হয়, ইহা মহে। কিন্তু সেই ধর্মী সর্বাদাই সেই সমান ধর্মাবিশিষ্ট। বর্মন হাণ্ ও প্রথম সর্বাদাই উচ্চতা প্রভৃতি সমান-ধর্মাবিশিষ্ট। ত ব্যকার এই প্রতা বাাধ্যার কেবল সমান ধর্মের কথা বলিলেও তুল্যভাবে উহার বারা এথানে মহর্বি-ক্ষত্মিত অসাধ্যার প্রবর্ধ কথাও ব্রিতে হইবে। উদ্যোত্তকর মহর্বি-প্র্রোর্থ-বর্ণনার এবানে "সমানধর্মাদীনাং" ওইরূপ কথাই লিধিরাছেন। বে।

#### ভাষ্য। অস্ত প্রতিষেধপ্রপঞ্চস্ত সংক্ষেপেণোদ্ধারঃ।

অমুবাদ। এই প্রতিষেধ-সমূহের সংক্ষেপে উদ্ধার করিভেছেন। অধীৎ মহর্ষি এই সূত্রের বারা পূর্বেবাক্ত পূর্বেপকঞ্চলির সংক্ষেপে উত্তর সূচনা করিয়াছেন।

#### সূত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশক্ষে নাসংশক্ষো নাত্যস্ত-সংশক্ষো বা ॥৬॥৬৭॥\*

অমুবাদ। (উত্তর) তবিশেষাপেক অর্থাৎ সংশয়-লকণ-সূত্রে বে বিশেষাপেকা বলিয়াহি, সেই বিশেষাপেকাযুক্ত বথোক্ত নিশ্চয়বশতঃই অর্থাৎ সেই সূত্রোক্ত সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়বশতঃই সংশয় হইলে সংশয়ের অভাব হয় মা, অভ্যক্ত সংশয়ত হয় না [ অর্থাৎ সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়কেই সংশরের কারণ বলা হইরাছে; শৃত্রীং ঝারণের অভাবে সংশরের অমুপপত্তি হয় না, সর্ববদা কারণ আছে বলিয়া স্ববদা সংশরের আপত্তিও হয় না ]।

 <sup>&</sup>quot;न प्रवादींगविकानादिकि प्रवादः।"—काइवार्डिकः।

্বিরুতি। বৃদ্ধি সংশব্ধ-সক্ষণস্ত্তে (১ অ॰, ২৩ স্তত্তে) সমানধর্মান্তি পদার্থকেই সংশ্বের স্থারণ বুলা ত্ইত, তাহা ত্ইলে অজ্ঞারমান সমানধর্মাদিপদার্থ সংশ্রের কারণ ত্ইতে পারে বা বলিয়া, ৰাব্ৰণের অভাবে কোন হুলেই সংশব হুইতে পাবে না, এই অনুপপত্তি হুইতে পারিত এবং ঐ समाम धर्मानि शनार्थिक कांत्रण विशास सर्वाहे छैहा चाहि विशा सर्वाहे स्थान रहेक, धरे আপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু সংশারদক্ষণ করে সমানধর্মাদির নিশ্চরকেই সংশরের কারণ বদ্য হুইরাছে, ফুতরাং কারণের অভাবে সংশ্রের অন্তুপপত্তি এবং সর্বদা কারণ আছে বুলিয়া সর্বাদা সংশ্বের আপত্তি হইতে পাবে না। বে সমান ধর্মের নিশ্চর সংশ্রেৰিশেবের কারণ, সেই সমান ধর্ম সর্বাধা কোন স্থানে থাকিলেও, তাহার নিশ্চর না হইলে সংশব হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, সমানধর্মাদির কোন একটির নিশ্চর সত্তেও অনেক স্থলে যথন সংশর জন্মে না, তথন স্থানধর্মাদির নিশ্চরকেও সংশ্রের কারণ বলা বার না। বেষন স্থাপু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় ছইয়া গেলে, তথনও ছাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম উচ্চতা প্রভৃতির নিশ্চর থাকে, কিন্তু তথন আর "ইহা কি ভাগু ? অথবা পুক্ষ" ? এইরূপ সংশয় জন্মে না,-ভাগু বা পুক্ষ ৰণিয়া নিশ্চর হইরা গেলে, তথন আর ঐরূপ সংশয় কিছুতেই হইতে পারে না। এতহুতরে বলা হটরাছে বে, সংশর্মাতেই বিশেষাপেকা থাকা চাই। অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের অফুপল্ডির সংশ্রমাত্তের কারণ। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ভাহা না থাকার সংশয়ের সমস্ত কারণ নাই, স্থভরাং সেখানে সংশ্র হয় ৰা। স্থাপু বা পুৰুষের কোন একটির মিশ্চর হুইতে গেলে অবস্থাই দেখানে উহার কোন একটার বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইবে। যে বিশেষ ধর্ম স্থাণুতেই থাকে, ভাছা দেখিলে স্থাণু বলিয়া নিশ্চর হইরা যার এবং বে বিশেষ ধর্ম পুরুষেই থাকে, তাহা দেখিলে পুরুষ বলিরা নিশ্চর হইরা ষায়। যেখানে ঐরপ কোন নিশ্চয় জ্ঞান্নিছে, সেখানে অবশ্রুই ঐরপ কোন থিশের ধর্মের উপ-লব্ধি হইয়াছে ৷ ফলকথা, বিশেষ ধর্ম্মের অমুপল্কির সৃহিত সমান ধর্মের নিশ্চর না থাকার দেখানে পুনরার সংশরের আপত্তি হর না। মহর্বি সংশরলক্ষণ-সত্তে "বিশেবাপেক্ষঃ" এই কথার বারা সংশ্রমাত্তে বিশেষ ধর্মের অনুপ্রাক্তিক কারণ বলিরা হুচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সংশ্রমাত্তেই পূর্ব্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকা চাই। মূলক্থা, পূর্ব্বোক্ত সংশব লক্ষণসূত্রের অর্থ না বুঝিরাই সংশরের কারণ বিষয়ে পুর্ব্বোক্ত প্রকার পূর্বপক্ষের অবভারণা হইরাছে, ইহাই এই স্থত্তের ভাৎপর্যার্থ। এইটি সিদ্ধান্তত্তত্ত্ব।

টিয়নী। মহর্ষি সংশারপরীক্ষার অন্ত বে সকল পূর্কাপক্ষের অবতারণা করিরাছেন, এই স্থেরের হারা সেইগুলির উত্তর স্চনা করিরা, সিদ্ধান্ত সমর্থন করার, সংশাদ-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্থেটি সিদ্ধান্ত-স্থেত । সংশার-লন্ধ-স্থেত্রাক্ত সমানধর্ম, অনেকধর্ম, বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলন্ধির অব্যবস্থা, এই পাঁচটিকেই এই স্থেত্রে বধোক্ত শক্ষের হারা ধরা হইরাছে। উহাদিগের অধ্যবসার অর্গাৎ নিশ্চরই সংশরের কারণ, উহারা সংশরের হারণ নতে, ইহা "বধোক্তাধ্য-বসায়াদেব" এই স্থলে "এব" শক্ষের হারা প্রকাশ করা হইরাছে। পূর্বোক্ত সমানধর্মাদি সবশুলির নিশ্চরই সর্বত্র সংশরের কারণ নহে। পঞ্চবিধ সংশরের পৃথক্ বুপক্ষপে পঞ্চবিধ কারণ বলা

**ब्हेश्नरह** । अर्थार नवानसर्वनिक्टरवत्र अवायहिराजानत्रकानानानान नश्यविरागस्त्र थाणि नवान-धर्वमिक्त कात्रन, धरेक्ररन नकविध कार्याकात्रनजावरे महर्षित्र विविक्तिक, क्रूकताः कार्याकात्रनजात्व वाष्टिकारत्तव जानका नारे। शृद्धीक नवानधर्वाणित निम्वत्रत्तन नश्यातव कातन, निर्द्धित्वन बहरू. উহার বিশেষণ আছে, ইহা লানাইবার জন্ত মহর্ষি এই স্থত্তে "তবিশেষাপেক্ষাৎ" এই বিশেষণবোধক ৰাকাটির থারোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ দেই বিশেষাপেকা বেধানে আছে, এখন সমান ধর্মাদির নিশ্চমই সংশবের কারণ। ভাৎপর্যটীকাকার এথানে স্তত্তাৎপর্য্য বর্ণনার বলিয়াছেন যে, বলি সংশ্রের কারণ নির্কিশেষণ হইত, তাহা হইলে সংশ্রের অমুপপত্তি এবং সর্বাদা সংশ্রের আপত্তি হইড ; কিন্তু সংশবের কারণে যথন বিশেষণ বলা হইরাছে, তথন আর ঐ অমুপপত্তি ও আপত্তি নাই। তাৎপর্বাটীকাকারের এই কথার বুঝা বার যে, বিশেষ ধর্মের অমুপলন্ধি বা স্থতি পথকভাবে সংশরের কারণ নতে। ঐ বিশেষ ধর্মের অমুপলানি বা স্থাতিবিশিষ্ট সমান ধর্মাদিনিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন সংশর্বিশেষের কারণ। ভাষ্যকারও এই স্ত্ত্রের ভাষ্যশেষে বলিরাছেন—"ভিদ্যমাধ্যবসারাৎ বিশেষ-শ্বভি-সহিতাৎ"। রুত্তিকার বিশ্বনাথও "বিশেষাদর্শন-সহিতসাধারণধর্মদর্শনাদিতঃ সংশয়ে শ্বীক্রতে" এইরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায় কিন্তু ঐরপে কার্য্যকারণভাব কল্পনা করেন না। ঐরপে ভার্ব্যকারণভাব কল্পনাতে তাঁহারা গৌরবদোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের মতে বিশেষ ধর্মের অমুপল্জি সংশ্বমাত্তে পূথক্ কারণ। ভাষ্যকার বিশেষ ধর্ম্মের স্থতিকে সংশ্রমাত্তে সহকারী কারণ বলিবার বন্ধও "বিশেষস্থতি-সহিতাৎ" এইরূপ কথা লিখিতে পারেন। তাঁহার ঐ কথার দারা বিশেষধর্মের স্থাতি সংশব্দারণের বিশেষণ, ইহা না ব্বিতেও পারি। বুভিকার বিশ্বনাথ সূত্রত "ভিৰিশেৰাপেক্ষাৎ" এই হলে "অপেক" শব্দ প্ৰহণ করিয়া ভদারা অদর্শন অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি কিন্তু "অপেকা" শব্দকে অবশ্যন করিয়াই সূত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। অপেকা শক্ষের আকাজ্ঞা অর্থ আছে। বিশেষধর্ম্মের আকাজ্ঞা বলিতে এখানে বিশেষধর্ম্মের ভিজ্ঞানা বুরিতে হইবে। বিশেষধর্মের উপলব্ধি না হইলেই তাহার জিঞ্জানা থাকে; স্নতরাং ঐ কথার ছারা বিশেষধর্মের অমুপদ্ধি পর্যান্তই মহর্থির বিবক্ষিত। বিশেষধর্মের স্মৃতি থাকিবে, এই কথা বলিলে, তখন বিশেষধৰ্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহা বুঝা যয় এবং বিশেষধর্মের স্মৃতি সংশব্ধে আবশ্রক, এই অর্ম্ব ভাব্যকার স্ত্রোক্ত বিশেষপেকার কলিতার্থ ব্যাখ্যার বিশেষস্থতাপেক:", "বিশেষস্থৃতি-সহিতাৎ" এই প্রকার কথাই বলিরাছেন। এথানে তাৎপর্যাটীকাকারের কথা সংশর-লক্ষণভূত্ত-ব্যাখ্যার বলা হইরাছে। দেখানে মহর্ষি বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতিকে সংশরের প্রয়োজকরণেই বলিয়াছেন। অথবা ভারদান বিপ্রভিপত্তি প্রভৃতির সংশয়-কারণত্ব তাৎপর্যোই "বিপ্রভিপত্তেঃ" ইত্যাদি প্রকার প্ররোগ করিয়াছেন। স্থতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধের আশকা নাই।

ভাষ্য। ন সংশয়াসুৎপত্তিঃ সংশয়াসুচ্ছেদশ্চ প্রসজ্ঞাতে। কথ্য প ক্ষাদেবং মোচ্যত ইভি, "বিশেষাপেক" ইভি বচনাৎ সিদ্ধে:। বিশেষ-

ক্সাপেক্সা আকাজনা, সা চানুপলভামানে বিশেষে সমর্থা। ন চোক্তং সমানধর্মাপেক ইভি, সমানে চ ধর্মে কথমাকাজনা ন ভবেৎ। ফারুমং প্রভাক্ষঃ স্যাৎ। এতেন সামর্থ্যেন বিজ্ঞায়তে সমানধর্মাধ্যবসায়াদিভি।

অমুবাদ। সংশয়ের অমুৎপত্তি এবং সংশরের অমুচ্ছেদ প্রসন্ত হয় সা— অর্থাৎ সংশরের অনুপপত্তি এবং সর্ববদা সংশরের আপত্তি হয় না। ( প্রশ্ন ) কেন 🛉 ( উত্তর ) বেহেতু সমানধর্ম্মের অধ্যবসায় ( নিশ্চয় ) সংশয়ের কারণ, সমানধর্মমাত্র সংশয়ের কারণ নহে। (প্রশ্ন ) ইহা এইরূপ অর্থাৎ সমানধর্শ্বের নিশ্চরই সংশয়ের কারণ, সমানধর্ম সংশয়ের কারণ নহে: স্থুতরাং সংশয়ের অমুপপত্তি ও সর্ববদা সংশয়ের আপত্তি হয় না, ইহা বুঝিলাম। ( কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ), কেন এইরূপ বলা হর নাই ? অর্থাৎ সংশয়লক্ষণসূত্রে সমানধর্ম্মের নিশ্চয়কে কেন কারণ বলা হয় নাই ? (উন্তর্ন) বেহেতু "বিশেষাপেক্ষ" এই কথা বলাভেই সিদ্ধি হইরাছে অর্থাৎ সংশয়লকণ-সূত্রে বিশেষাপেক্ষ, এই কথা বলাভেই সমান ধর্ম্মের নিশ্চর সংশয়ের কারণ ( সুমান ধর্মা নহে ), ইহা প্রকটিত হইয়াছে। ( ঐ কথার দারা কিরূপে তাহা বুঝা যায়, ভাহা বুঝাইভেছেন ) বিশেষ ধর্ম্মের অপেকা কি না আকাজ্ঞা, অর্থাৎ বিশেষ-ধর্মের জিজ্ঞাসা, তাহা বিশেষধর্ম উপলভ্যমান না হইলেই সমর্থ হয়, অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধিই নাই, সেইখানেই বিশেষ ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে। এবং "সমানধৰ্মাপেক" এই কথা বলেন নাই। সমানধৰ্ম্মে কেন আকাঞ্জনা (জিজ্ঞাসা) হয় না ? যদি ইহা প্রত্যক্ষ হয়, বিশ্বপিৎ সমানধর্ম্মের নিশ্চয় জন্মিলেই ভবিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে না. স্থুভরাং সমানধর্ম্মাপেক্ষ, এই কথা বলিলে সমানধর্মের নিশ্চয় ৰাই, ইছা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষি যখন তাহাও বলেন নাই, পরস্তু বিশেষা-পেক, এই कथा विविद्याहिन, उथन সমান-धर्णात निम्हत्रतकहे ( সমাनधर्णातक नहि ) ভিনি সংশয়বিশেষের কারণ বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় ] এই সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ মহর্ষিক্থিত বিশেষাপেক্ষ, এই কথার সামর্থ্যবশতঃ সমানধর্মের নিশ্চয় জন্ম ( সংশয় करमा ), देश वृक्षा यात्र।

টিপ্লনী। বহবি সংশরণক্ষণকৃত্তে সমান ধর্মের উপপত্তি-জন্ত সংশর হর, এই কথা বলিরাছেন; সমান-ধর্মের উপলব্ধিরূপ নিশ্চর-জন্ত সংশর হর, এ কথা বলেন নাই। অবস্ত ভাষা বলিলে পূর্বোক্ত প্রকার অমূপপত্তি ও আপত্তি হর না। কিন্ত মহর্ষি সেথানে বখন ভাষা বলেন নাই, তথন কিন্তুলিয়া ভাষা বৃশা বার ? আর মহর্ষির ভাষাই বিব্যক্তি হইলে, কেন সেধানে ভাষা বলেন নাই ?

এত্তভাবে ভাজনার অবানে বলিয়ছেন বে, সেই প্তে "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাডেই মন্ত্র্বির ঐ কথা বলা ইনাছে; অভ্যাং উহা ভার লগাই করিরা বলা তিনি আবশ্রক বনে করেন নাই। বিশেষ বলিতে বিশেষ ধর্মের জিল্লাসা, তাহা কেবানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের জ্বলাসা, তাহা কেবানে থাকে, সেখানে বিশেষ ধর্মের জ্বলানিই থাকে। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিলে, ঐ বিশেষ ধর্মেকে উপলব্ধি করিবার ইছা হয় লা। প্রভাবং ঐ কথার হারা বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি নাই, কেবল তাহার স্থতি আছে, অর্থাৎ সংশরের পূর্বে তাহাই থাকা আবশ্রক, ইহা বুঝা বার। তাহা হইলে ঐ কথার হারা সমান ধর্মের উপলব্ধি থাকা চাই, ইহাও বুঝা বার। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এ কথা বলিলে সামান্ত্র্যার উপলব্ধি থাকিবে, এই কথা বলা হয়। অর্থাৎ ঐ কথার হারা ঐরপ তাৎপর্যাই বুবিতে হয় এবং বুঝা বার। অবশ্র বিদি "সমানধর্মাপেক্ষঃ" এই কথা বলিতেন, ভাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত্র স্থান্তিকে সমানধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, ইহাও বুঝা বাইত; কিন্ত মহর্ষি ত ভাহা বলেন নাই, তিনি "বিশেষপেক্ষঃ" এই কথাই বলিয়াছেন। স্বতরাং মহর্ষির ঐ কথার সামর্থ্যবন্দতঃ নিঃসংশরের বুঝা বার বে, তিনি সমানধর্মের উপলব্ধির নিশ্চরকেই সংশরের কারণ বলিয়াছেন; সমানধর্মকে সংশরের কারণ বলেন নাই।

ভাষ্য। উপপত্তিবচনাত্ত্বা। সমানধর্মোপপত্তেরিভ্যুচ্যতে, ন চান্তা সন্তাবসংবেদনাদৃতে সমানধর্মোপপত্তিরন্তি। অনুপলভ্যমানসদ্ভাবো হি সমানো ধর্মোহবিদ্যমানবদ্ভবতীতি। বিষয়শক্তেন বা বিষয়িণঃ প্রত্যয়স্যাভিধানং—যথা লোকে ধ্যেনাগ্রিরন্মীয়ত ইভ্যুক্তে ধ্যদর্শনেনাগ্রিরন্মীয়ত ইতি জ্ঞায়তে।—কথন १ দৃষ্ট্বা হি ধ্যমথাগ্রিমনু-মিনোতি নাদৃষ্ট্বেতি। ন চ বাক্যে দর্শনশক্তঃ প্রায়তে, অনুজানাতি চ বাক্য-স্যার্পপ্রত্যায়কত্বং, তেন মন্তামহে বিষয়শক্তেন বিষয়িণঃ প্রত্যয়স্যাভিধানং বোদ্ধাহনুজানাতি, এবিমহাপি সমানধর্মশক্তেন সমানধর্মাধ্যবসায়মাহেতি।

জনুবাদ। অথবা "উপপত্তি" শব্দবশতঃ—[ অর্থাৎ "উপপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করাতেই সমানধর্ম্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে ] বিশদার্থ এই বে, (সংশয়লকণসূত্রে) "সমানধর্ম্মের উপপত্তিহেতুক" এই কথা বলা হইয়াছে, সন্তাবসংবেদন ব্যতীত (সমানধর্মের সন্তাব কি না বিদ্যমানতার জ্ঞান ব্যতীত) সমানধর্মের উপপত্তি পৃথক নাই, অর্থাৎ সমানধর্মের বিদ্যমানতার জ্ঞানই সমানধর্মের উপপত্তি। রেহেতু বে সমানধর্মের সন্তাব কি না বিদ্যমানতা উপলব্ধ হইজেছে না, এমন সমানধর্ম্ম অবিদ্যমানের জ্ঞায় হয়—[ অর্থাৎ ভাষা প্রকৃত্তি কার্মাকারী না হওয়ায়, থাকিয়াও না থাকার মত্তহয়ঃ। স্কুভয়ঃং সমানধর্মের উপপত্তি

বলিতে তাহার জ্ঞানই বৃথিতে হইবে ]। অথবা বিষয়বোধক শব্দের ভারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইরাছে, (অর্থাৎ সংশরলক্ষণসূত্রে "সমানধর্মা" শব্দের ভারা মহবি সমানধর্মাবিষরক জ্ঞানই বলিরাছেন ) বেমন লোকে ধূমের ভারা জ্ঞানেক জ্ঞুমান করিতেছে, এই কথা বলিলে ধূমদর্শনের ভারা জ্ঞানেক জ্ঞুমান করিতেছে, ইহা যুবা বায়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) বেহেতু ধূমকে দর্শন করিরা জনস্তর জ্ঞানিকে জ্ঞুমান করে, দর্শন না করিরা করে না (অর্থাৎ ধূম থাকিলেও ভাহাকে না দেখিলে বক্লির জ্ঞুমান হর না )। বাক্যে (ধূমের ভারা "জ্ঞাকে জ্ঞুমান করিতেছে" এই পূর্বেবাক্ত বাক্যে) "দর্শন" শব্দ শ্রুতেছে না (অর্থাৎ 'ধূমদর্শনের ভারা' এই কথাই বলা হয় নাই, 'ধূমের ভারা' এই কথাই বলা হয়রাছে )। বাক্যের অর্থাৎ "ধূমের ভারা অন্নিকে জ্ঞুমান করিতেছে" এই পূর্বেবাক্ত বাক্যের অর্থাৎ "ধূমের ভারা অন্নিকে জ্ঞুমান করিতেছে" এই পূর্বেবাক্ত বাক্যের অর্থবাধকত্বও (বোজা ব্যক্তি ) স্থীকার করেন। জ্যন্তএব বৃরিত্তেছি, (ঐ স্থলে) বিষয়বোধক শব্দের ভারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন বোজা স্থীকার করেন। এইরূপ এই স্থলেও (সংশ্রলক্ষণসূত্রেও) "সমানধর্ম্ম" শব্দের ভারা (মহবি ) সমানধর্ম্মের নিশ্চর বলিরাছেন।

টিপ্লী। ভাষাকার প্রথমে বলিয়াছেন বে, মহর্ষি সংশর্গক্ষপত্তে "বিশেষাপেক্ষ:" এই কথা वनाष्ट्रके. छिनि द नमानश्रमंत्र निक्ष्वस्कृष्टे ( नमानश्रमंदक नहरू ) नृश्यद्वत्र कात्र्य वित्राह्मन, हेरा বুৰা বার। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে বে, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথার বারা সংশরের পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকিবে না, এই পর্যাস্তই বুঝা বাইতে পারে; কিছু উহার ছারা সামাজ धर्णात्र केंशनिक थाका ठाँहे, देश निःमश्मात तूना वात्र ना। शत्रक त्महे च्यात "विश्वादाशकः" **এই क्थां**छ शक्षविध मध्मत्त्रहे वना हहेबाह्य । यिन "वित्मवारशक्तः" এই क्थांत्र बातां हे मबाबधर्यात উপলব্ধি থাকা চাই, ইহা বুঝা ধার, তাহা হইলে সর্ববিধ সংশ্রেই সমানধর্শ্বের উপলব্ধি কারণ হইনা পড়ে এবং ঐ কথার বারা ভাহাই বলা হয় ; স্থতরাং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি কোনরূপেই প্রান্থ নৰে; এই জয় ভাষ্যকার পূর্ব্ধ কয় পরিত্যাগ করিয়া, কয়াস্তরে বলিয়াছেন বে, বছর্বি সংশব্দক্ষণক্ত্তে "সমানানেকধর্ম্বোগপড়ে:" এই স্থলে উপপত্তি শব্দের প্ররোগ করাতেই, স্বান-ধর্মের নিশ্চরাত্মক জ্ঞানই সংশরবিশেষের কারণ, ইহা বলা হইরাছে। অর্থাৎ মহর্ষি কেন সমান-ধর্ম্বের নিশ্চরকে সংশর্মবিশেষের কারণ বলেন নাই ? এই পূর্ব্বোক্ত প্রান্ন হইছেই পারে না ; কারণ, মহর্বি ভাষাই বলিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের বারা তাহা কিরুপে বুবা বার ?ুএ জন্ত ভারাকার বলিরাছেন বে, সধানধর্মের বিধ্যমানভার জান ব্যতীভ স্থানধর্মের উপপস্থি আর কিছুই নছে। ভাষ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্বী এই বে, বদিও "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সন্তা বা বিদ্যমানতা, ভাহা হইলেও "উপপত্তি" বলিতে ঐ স্থলে ঐ বিদ্যমানতার জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। কারণ, সমানধর্মের বিদ্যমানতা

থাকিলেও, ঐ বিদ্যমানতার-উপশবি না হওৱা পর্যন্ত ঐ স্বানধর্শ না থাকার মতই হয়, অর্থাৎ উহা প্রাক্ত কার্য্যকারী হয় না। স্থাতরাং স্বানধর্শের বিদ্যমানতার জ্ঞানই স্বানধর্শের উপশতি বলিতে বুবিতে হইবে। ক্লাক্থা, স্বানধর্শের বিশ্চরই স্বানধর্শের উপশতি, ভাহাকেই বহর্শি প্রথম প্রাক্তির সংশবের কারণ বলিয়াছেন।

উদ্যোজকর প্রথমাথারে সংশরণকশস্তা-বার্তিকে ভারাকারের ছার এই সকল কথার উরেধ করিরাছেন। জিনি প্রথম করে বলিরাছেন বে, সমানধর্মের উপলব্ধিই সমানধর্মের উপলব্ধি। মধ্যি সমানধর্মের উপলব্ধি না বলিলেও, "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা বলাতেই উহা বুবা বার; সেই কছাই মহর্ষি উহা বলা নিশুরোজন মনে করিরাছেন। সেথানে ভাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোজকরের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন বে, বলিও এই "উপপত্তি" শব্দ সতা অর্থের বাচক, তথাপি "বিশেষাপেক" এই কথাটি থাকার "উপপত্তি" শব্দের হারা ভাহার উপলব্ধিই মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা বার।

উদ্যোতকর দিতীর করে বলিয়াছেন বে, অথবা "উপপত্তি" শস্তাট উপলব্ধি অর্থের বাচক। প্রমাণের হারা উপলব্ধিকেই "উপপত্তি" বলে। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ক্লার এথানে শেবে ইহাও বলিয়াছেন বে, বাহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা অবিদ্যমানের স্কার হয়। উদ্যোতকর শেবে আবার এ কথা বলেন কেন ? ইহা বুবাইতে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন বে, "উপপত্তি" শস্তাটি সন্তা ও উপলব্ধি, এই উত্তর অর্থেরই বাচক। তাহা হইলে এথানে বে উহার হারা উপলব্ধি অর্থ ই বুবিব, সন্তা অর্থ বুবিব না, এ বিষরে কারণ কি ? এতত্ত্তেরে উদ্যোতকর শেবে ও কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সমানধর্মের সন্তা থাকিলেও ভাহার উপলব্ধি না হওরা পর্যান্ত বখন ও সমানধর্ম্ম অবিদ্যমানের স্থার হর, তথন সমানধর্মের উপপত্তি বলিতে এথানে সমানধর্মের উপলব্ধিই বুবিতে হইবে। তাহা হইলে উদ্যোতকর ও তাৎপর্যাটীকাকারের কথাস্থ্যারে বিতীয় ক্ষেত্র ভাষ্যকারও উপপত্তি শব্দের হারা উপলব্ধিরপ মুখ্যার্থই গ্রহণ করিরাছেন, তাহারও ঐক্নসই ভাৎপর্য্য, ইহা বলা বাইতে পারে।

কিন্ত বদি উপপত্তি শব্দের সত্তা অর্থে প্রচুর প্ররোগবশতঃ উপপত্তি শব্দকে সন্তা অর্থেরই বাচক বলিতে হয়, তাহা হইলে মহর্বি সংশরণক্ষণহত্তে "সমানধর্মনিষক বারা সমানধর্মনিষক আনই বলিরাছেন, ইহাই বৃঝিতে হইবে। অর্থাৎ সমানধর্মনিষক বে জান, ভাহার উপপত্তি কি না সন্তাবশন্তঃ সংশর করে, ইহাই নহর্বির বাক্যার্থ। ভাষ্যকার এখানে তৃতীর করে ভাহাই বলিরাছেন। ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য এই বে, "উপপত্তি" শব্দটি সন্তা অর্থের বাচক হইলে, সংশরসামান্তলক্ষণহত্তে "সমানধর্মনি শব্দর বারাই সমানধর্মনিষক আন বৃঝিতে হইবে। সমানধর্মনি সমানধর্মনিবরক আন বৃঝিতে হইবে। সমানধর্মনি সমানধর্মনিবরক আনের বিষয়- হতরাং সমানধর্মনিবরক আনের বিষয়-বোষক শব্দ। বিষয়-বোষক শব্দের ঘারা বিষয়ী জানের কথন হইয়া থাকে। বহর্মি গোত্রের ঐ হলে ভাহাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ সেই হুত্তে "সমানধর্মনি শব্দর সমানধর্মনিবরক আন অর্থে লক্ষণাই মহর্মির অভিপ্রেত। লৌকিক বাক্যহলেও ঐয়প লক্ষণা দেখা বার, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার মৃষ্টান্ত প্রমাণন করিছেছে,"এইরপ বাক্য বলিলে বোদা ব্যক্তি সেখানে

শুর্ম" শব্দের ছারা খ্ম জ্ঞান বা ধ্মদর্শনিই ব্রিরা থাকেন। কারণ, ধ্মজানই অগ্নির অনুমানে করণ ছইতে পারে। পৃর্কোক্ত বাকোর ছারা বখন বোদার অর্থবাধ হর, ইহা স্ক্তীরুত, তথন ঐ হতে খ্ম শব্দের ধ্মজান অর্থে গঙ্গণা অর্থ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরপ সংশ্বন্ধন ঐ হতে স্মানধর্ম শব্দের ছারা সমানধর্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐর্পে লাক্ষণিক প্রেরোগ অনেক হতেই দেখা বার, মহর্ষিও তাহাই করিরাছেন। এখানে ভাষাকারের কথার বুঝা বার, "ধ্মাৎ" এই হেত্বাকান্তলেও তিনি "ধ্ম" শব্দের ধ্মজ্ঞান অর্থে গঙ্গণা স্বীকার করিছেন। তত্তিন্তামণিকার গঙ্গেশও তাহাই বিলিরাছেন'। দীধিতিকার নব্য নৈরারিক রত্নাথ শিরোমণি এই মতের খণ্ডন করিরাছেন।

ভাষবার্তিকে উদ্যোভকরও ভাষাকারের ভার তৃতীয় করে লক্ষণা পক্ষের উল্লেখ করিষাছেন। তবে "সমানধর্মোপপত্তি" শব্দের ছারা তৃত্তিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। ভাষাকার "সমানধর্ম" শব্দের ছারাই সমানধর্মবিষয়ক জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন।

শ্রারবার্তিকের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য নিকার "উপপত্তি" শব্দেরই উপপত্তি-বিষয়প্তানে লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "সমানধর্মোপপত্তি" শব্দটি বাক্য। নব্য নৈরায়িকগণ বাক্যে লক্ষণা খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ও বাৎস্থায়নের কথার বুঝা যায়, তাঁহারা মীমাংসকদিগের শ্রার বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। মনে হর, পরবর্তী তাৎপর্যাটীকাকার তাহা সংগত মনে না করিয়াই ঐ স্থলে "উপপত্তি" শব্দেই লক্ষণার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মূলকথা, "উপপত্তি" শব্দের সতা অর্থে প্রয়োগ থাকাতেই মহর্ষির "সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ", এখানে উপপত্তি শব্দের জ্ঞান অর্থ বৃথিতে না পারিয়া, পূর্বপক্ষের অবতারণা হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ পূর্বপক্ষ নিরাসের জ্ঞান নানা কথা ৰণিলেও, বন্ধতঃ মহর্ষি ঐ হলে জ্ঞান অর্থেই "উপপত্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের জ্ঞান অর্থ প্রসিদ্ধই আছে। ভাষ্যকারেরও ঐ হলে ঐ অর্থই মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া অভিমত। ভাষ্যকার ইহা জ্ঞানাইবার জ্ঞাই সংশয়লক্ষণস্ত্র-ভার্যের শেষে "সমানধর্ম্মাধিগমাৎ" এই কথার বারা সমানধর্ম্মের জ্ঞানই যে মহর্ষি-স্ব্রোক্ত "সমানধর্ম্মোপপত্তি", ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (১ অ০, ২০ হ্ল্জ-ভাষ্য ক্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। যথোহিত্বা সমানমনয়োর্ধ শ্মমুপলভে ইতি ধর্মধর্মিগ্রাহনে সংশায়াভাব ইতি। পূর্ববৃষ্ঠবিষয়মেতৎ। যাবহমর্থে ।
পূর্ববিদ্ধার্কাক্ষং তয়োঃ সমানং ধর্মমুপলভে বিশেষং নোপলভ ইতি কথং মু
বিশেষং পশ্যেয়ং যেনান্যতরমবধারয়েয়মিতি। ন চৈতৎ সমানধর্ম্মোপলর্কো
ধর্মধর্মিগ্রহণমাত্রেণ নিবর্ত্তত ইতি।

<sup>&</sup>gt;। "হেতুপ্ৰেন জানে সক্ষণা অভ্যণা লিক্সভাহেতুখেন হেতুবিভজ্যৰ্থান্দ্ৰাৎ, ভবৈধাকাজ্যানিবৃত্তঃ"।
—ভ্ৰতিভাৰণি, অব্যব্ধক্ষণ।

অনুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে ( অর্থাৎ আর একটি যে পূর্বপক্ষ বলা হইয়াছে ), এই পদার্থবয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হইলে সংশয় হয় না, অর্থাৎ পদার্থবয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞান হওয়ায়, সংশয় হইতে পারে না ( ইহার উত্তর বলিতেছি )।

ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার সমানধর্ম জ্ঞান পূর্ববদৃষ্টবিষয়ক। বিশদার্থ এই বে, আমি যে ছুইটি পদার্থ পূর্বেব দেখিয়াছিলাম, সেই পদার্থন্থরের সমানধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, বিশেষ ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি না। কেমন করিয়া বিশেষ ধর্ম দর্শন করিব, যাহার ঘারা একতরকে অবধারণ করিতে পারিব। সমানধর্মের উপলব্ধি হইলে এই জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকার অনবধারণরূপ সংশয়জ্ঞান ধর্ম ও ধর্মীর জ্ঞানমাত্রের ঘারা নিবৃত্ত হয় না।

টিপ্রনী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্নপক্ষ-স্থ্র-ভাষ্যে দ্বিতীয় প্রকার পূর্ব্নপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পদার্গদ্বয়ের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে ধর্ম ও ধর্মীর নিশ্চয় হওয়ায় সংশয় হইতে পারে না। যেমন স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম উপলব্ধি করিলে, সেধানে স্থাণু ও পুরুষ এবং তাহাদিগের ধর্মের জ্ঞান হয়। স্মৃতরাং দেখানে আর সংশয় হইবে কিরূপে ? ভাষ্যকার তাঁহার ব্যাখ্যাত প্রথম প্রকার পূর্ব্বপক্ষের মহর্ষি-স্থৃচিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া, এখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ব্যাখ্যার জন্ম ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তছত্তরে বলিয়াছেন যে, ঐ সমানধর্মজ্ঞান পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ক, অর্গাৎ আমি এই যে ধর্মীকে উপলব্ধি করিতেছি, তাহারই ধর্ম উপলব্ধি করিতেছি, এইরপে কেহ বুঝে না। কিন্তু আমি পূর্বে যে স্থাণু ও পুরুষ, এই পদার্থদ্বয়কে দেখিয়াছিলাম, এই দৃশুমান বস্ততে সেই স্থাণু ও পুরুষের সমানধর্ম দেখিতেছি, এইরপেই ব্ঝিয়া থাকে এবং ঐ স্থলে সমানধর্ম্ম দেখিয়া "বিশেষধর্ম্ম দেখিতেছি না, কি করিয়া বিশেষধর্ম্ম দেখিব, যাহার দ্বারা আনি স্থাণু বা পুরুষ, ইহার একতর নিশ্চয় করিব", এইরূপ জ্ঞান হয়। স্বতরাং ঐ স্থলে দুগুমান পদার্থেই তাহার বিশেষধর্ম উপলব্ধি করিয়া, দেখানে স্থাণু বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় এবং তাহার धर्य निक्ठन्न इत्र ना । मृश्चमान भर्नार्श श्रृर्व्तमृष्टे छान् ७ श्रृकरवत्र ममानधर्यात्रहे रमश्रारन উপनक्ति হয়। তাহাতে সামান্ততঃ যে ধর্মা ও ধর্মীর জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশয়কে নিবৃত্ত করে না। বিশেষধর্ম-নিশ্চয় ব্যতীত স্থাণুদ্ধ বা পুরুষদ্বরূপ ধর্মের এবং ডক্রপে স্থাণু বা পুরুষরূপ ধর্মীর নিশ্চয় হইতে পারে না। দেইরূপ নিশ্চয় ব্যতীত সামান্ততঃ ধর্ম ও ধর্মীর ফান ঐ স্থলে সংশয়-নিবর্ত্তক হইতে পারে না।

বে উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুতে থাকে, ঠিক সেই উচ্চতা প্রভৃতি ধর্মই পুরুষে থাকে না। স্বতরাং উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম স্থাণুও পুরুষের সমানধর্ম হইতে পারে না; এই কথা বলিয়া

<sup>&</sup>gt;। বধোহিত্বতি ভাষ্যে বদপ্যক্তনিতার্থ:।—তাৎপর্যাট্যকা।

উন্দ্যোতকর শেষে বে পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিরাছেন, এখানে ভাষ্যকারের কথার তাহারও পরিহার হইরাছে (এ কথা উন্দ্যোতকরও এখানে লিখিরাছেন) অর্গাৎ সমানধর্ম বলিতে এখানে একধর্ম নছে, সদৃশ ধর্মই সমানধর্ম। স্থাণ্গত উচ্চতা প্রভৃতি পুরুষে না থাকিলেও, তাহার সদৃশ উচ্চতা প্রভৃতি ধর্ম পুরুষে আছে। পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণ্ ও পুরুষের সেই সমানধর্ম কোন পদার্থে দেখিলে, বিশেষধর্ম নিশ্চয় না হওয়া পর্যান্ত তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশর জন্ম।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম পূর্ব্ধপক্ষস্ত্র-ব্যাখ্যার বলিরাছেন বে, কোন পদার্থকৈ স্থাণ্-ধর্মের সমানধর্মা বলিরা বৃথিলে অথবা প্রুষধর্মের সমানধর্মা বলিরা বৃথিলে, তাহাতে স্থাণ্ অথবা পুরুষের জেদ নিশ্চর হওরার, ইহা স্থাণ্ কি না, অথবা ইহা পুরুষ কি না, এইরপ সংশ্বর জানিতে পারে না। ভাষ্যকার ও বার্তিককারের ব্যাখ্যার এই পূর্ব্ধপক্ষ নাই। কারণ, দৃশুমান পদার্থকে সামান্ততঃ স্থাণ্ ও পুরুষের সমানধর্মা বলিরা বৃথিলে সংশ্বর হর, এ কথা তাহারা বলেন নাই; দৃশুমান পদার্থকে পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণ্ ও পুরুষের সমানধর্মা বলিরা বৃথিরাই সংশ্বর হয়। পুরোবর্তি কোন পদার্থবিশেষে পূর্ব্বদৃষ্ট স্থাণ্ ও পুরুষের ভেদ নিশ্চর হইলেও তাহাতে স্থাণ্নাত্র ও পুরুষ-মাত্রের ভেদ নিশ্চর হর না। স্থতরাং দেখানে ঐরপ সংশ্বর হইতেও তাহাতে স্থাণ্নাত্র ও পুরুষ-মাত্রের ভেদ নিশ্চর হর না। স্থতরাং দেখানে ঐরপ সংশ্বর হইতে পারে। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশ্বরক্ষণ-স্ত্রে "সমান" শব্দের অর্থ সদৃশ। সদৃশ ধর্মকেই তাহারা ঐ স্থলে সাধারণ ধর্ম বলিভেন। উভয় পদার্থগত এক ধর্মকে সমানধর্ম বলিলে, স্থাণ্ ও পুরুষের উচততা প্রভৃতি ধর্ম সেইরপ না হওরার, উহা সমানধর্ম হইতে পারে না। কোন স্থলে উভয় পদার্থগত এক ধর্মের সমানধর্ম হইবে; তাহাতেও অভিনন্ধরূপ সমানতা থাকিবে; তাহাকেও স্থ্যোক্ত সমানধর্মের সমানধর্ম হইবে, তাহার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। **যচ্চোক্তং নার্থান্তরাধ্যবসায়াদন্যত্র সংশয় ইতি** যো হর্থান্তরাধ্যবসায়মাত্রং সংশয়হেতুমুপাদদীত স এবং বাচ্য ইতি।

ষৎ পুনরেতৎ কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যাভাবাদিতি কারণস্থ ভাবাভাবয়োঃ কার্য্যস্থ ভাবাভাবে কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যং, যস্তোৎ-পাদাৎ যহুৎপদ্যতে যস্থ চামুৎপাদাৎ যমোৎপদ্যতে তৎ কারণং, কার্য্যমিতরদিভ্যেতৎ সারূপ্যং, অন্তি চ সংশয়কারণে সংশয়ে চৈতদিতি। এতেনানেকধর্মাধ্যবসায়াদিতি প্রতিষেধঃ পরিস্কৃত ইতি।

অসুবাদ। আর যে বলা হইয়াছে, "পদার্থান্তরের নিশ্চয়বশতঃ অন্ত পদার্থে সংশয় হয় না"। বিনি কেবল পদার্থান্তরের নিশ্চয়কে সংশয়ের হেডু বলিয়া গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ বিনি কেবল ভিন্ন পদার্থের নিশ্চয়কে উদ্ভিন্ন পদার্থে সংশয়ের কারণ বলিবেন, তাঁহাকে এইরূপ বলা বায় ( অর্থাৎ ঐরূপ বলিলেই ঐরূপ পূর্ববপক্ষের অবতারণা হয়, মহর্ষি তাহা বলেন নাই )।

আর এই বে (বলা হইয়াছে), কার্য্য ও কারণের সাক্ষণ্য না থাকার (সংশর হইজে পারে না ) [ইহার উত্তর বলিভেছি ]।

কারণের ভাব ও অভাবে কার্য্যের ভাব ও অভাব কার্য্য এবং কারণের সারূপ্য। বিশদার্থ এই বে, বাহার উৎপত্তিবশতঃ বাহা উৎপন্ন হয় এবং বাহার অন্যুৎপত্তি-বশতঃ বাহা উৎপন্ন হয় না, তাহা কারণ—অপরটি কার্য্য, ইহা ( কার্য্য ও কারণের ) সারূপ্য, সংশয়ের কারণ এবং সংশয়ে ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সারূপ্য আছেই। ইহার দারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার উত্তরের দারা অনেক ধর্ম্মের অধ্যবসায়বশতঃ ( সংশয় হয় না ), এই প্রতিষেধ পরিক্ত হইয়াছে।

টিপ্ননী। ভাষ্যকার প্রথম পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্রব্যাখ্যার যে চত্র্বিধ পূর্ব্ধপক্ষ-ব্যাখ্যা করিরাছেন, তন্মধ্যে প্রথম ও দিতীর পূর্ব্ধপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার উত্তর বলিরাছেন। এখন তৃতীর পূর্ব্ধপক্ষের এবং তাহার পর চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও উত্তর বলিতেছেন। তৃতীর পূর্ব্বপক্ষ এই মে, ভিন্ন পদার্থের নিশ্চরবশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থে সংশ্বর কানার্থে সংশ্বর হুইতে পারে না। কখনও রূপের নিশ্চরবশতঃ তদ্ভিন্ন পদার্থ স্পান্ধ সংশ্বর কারণ বলিলে ঐক্যপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হুইতে পারে। কিন্তু তাহা ত বলা হয় নাই। কোন ধর্মীতে কোন পদার্থব্বের সমানধর্ম্বের নিশ্চর হুইলে এবং সেথানে বিশেষ ধর্ম্বের নিশ্চর না হুইলে সংশ্বর হুর, ইহাই বলা হুইরাছে। ফলকথা, মহর্বির স্ব্রোর্থ না বুঝিরাই ঐক্যপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষ এই যে, কার্য্য ও কারণের সারূপ্য থাকা আবশুক। কারণের অন্থর্নপই কার্য্য হইরা থাকে; সংশব্ধ অনবধারণ জ্ঞান, সমানধর্মের নিশ্চরত্নপ অবধারণ-জ্ঞান তাহার কারণ হইতে পারে না। এতছন্তরে ভাষ্যকার বিশ্বরাছেন যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হর, কারণ না থাকিলে কার্য্য হর না, ইহাই কার্য্য-কারণের সারূপ্য। সমানধর্ম্মের নিশ্চরত্নপ কারণ থাকিলে তজ্জ্জ্জ বিশেষ সংশব্ধতি জ্বো, তাহা না থাকিলে উহা জ্বো না; স্ক্তরাং পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-কারণের সারূপ্য সংশব্ধ এবং তাহার কারণে আছেই।

উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সংশরের কারণ সমানধর্ম-নিশ্চর স্থলে যেমন বিশেষধর্মের অবধারণ থাকে না, তাহার কার্য্য সংশরস্থলেও তদ্রুপ বিশেষধর্মের অবধারণ থাকে না। এই বিশেষধর্মের অনবধারণই সংশর ও তাহার কারণের সারূপ্য। কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহা সারূপ্য নির্দেশ নহে, উহা কার্য্য ও কারণের ধর্মনির্দেশ। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্যোতকরের এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার কার্য্য ও কারণের যে সারূপ্য

বিলিয়াছেন, তাহা সেইক্লপ বুঝিতে হইবে না। অর্গাৎ ভাষ্যকার যে কার্য্য ও কারণের সাক্ষপ্যই বিলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে না। কারণ, যে সকল পদার্থের উৎপত্তি নাই, সেই নিত্য পদার্থও কারণ হইরা থাকে। স্নতরাং কারণের উৎপত্তিবশক্তঃ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এইক্রপ কথা বিলিয়া ভাষ্যকার কার্য্যকারণের উৎপত্তিকে তাহার সার্র্যা বিলিতে পারেন না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভাষ্যে "সার্ন্য্য" শব্দটি কার্য্য ও কারণের সার্ন্ত্রপ্যের নির্দেশ নহে — উহা কার্য্য ও কারণের অম্বন্ধ-ব্যতিরেক-তাৎপর্য্যে অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, তাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না, এই তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে।

উন্দোতিকর প্রভৃতির কথায় বক্তব্য এই যে, কার্য্য ও কারণের সারূপ্য প্রদর্শন করিয়াই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাহা না বিলয়া অন্ত কথা বলিলে পূর্ব্ধপক্ষ নিরাস হয় না এবং তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এখানে কার্য্য ও কারণের সারূপ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার কথার অন্তরূপ তাৎপর্য্য কিছুতেই মনে আসে না

ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, কারণ থাকিলে কার্য্য হয়, কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, ইহাই অর্থাৎ কার্য্য-কারণের এই সম্বন্ধবিশেষই তাহার সারূপ্য। এতদ্ভিন্ন আর কোন সারূপ্য কার্য্যের উৎপত্তিতে আবশ্রুক হয় না। পরস্ত বিজ্ঞাতীয় কারণ হইতেও ভিন্নজ্ঞাতীয় কার্য্য জিন্মিয়া থাকে। যৎকিঞ্চিৎ সাক্ষপ্য আবশ্রত বলিলে তাহাও সর্বাত্র থাকে। বস্তুতঃ যাহা থাকিলে কার্য্য হয় এবং না থাকিলে কার্য্য হয় না, এমন পদার্থ অবগুই কারণ হইবে। স্থতরাং সমানধর্মের নিশ্চয়রূপ জ্ঞানকে কোন সংশয়রূপ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ বলিতেই হইবে। তাহা হইলে ঐ কারণের ভাব ও অভাবে ঐ সংশয়বিশেষের ভাব ও অভাবকে অর্থাৎ ঐ উভয়ের ঐরূপ সম্বন্ধ-বিশেষকে তাহার সারপ্য বলা যায়। এইরূপ সারপ্য কার্য্য-কারণ-ভাবাপর পদার্থমাত্রেই থাকায প্রকৃত স্থলেও তাহা আছে, স্থতরাং কার্য্য ও কারণের সারূপ্য না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, এই প্রব্বপক্ষের নিরাস হইয়াছে। ফলকথা, ভাষ্যকার কার্য্য-কারণের সারূপ্যের ব্যাখ্যা করিতে অনিত্য কারণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, প্রকৃত হলে সংশয়ের অনিত্য কারণের সহিত সারপ্যই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থতরাং যাহার উৎপত্তিপ্রযুক্ত যাহা উৎপন্ন হয়, এইরূপে কারণের স্বরূপব্যাখ্যা ভাষ্যকারের অসঙ্গত হয় নাই। অনিত্য কারণকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার ঐ কথা বলিয়াছেন। কারণমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, যাহা থাকিলে যাহা উৎপন্ন হয়, याहा ना थाकिल याहा উৎপन्न हम ना, जाहा मिट कार्या कार्रन, बहेन्नल कथाहे विनास हहेता। স্থধীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

সমানধর্ম্মের উপপত্তি-জন্ম সংশন্ন হয়, এই প্রথম কথান্ন ভাষ্যকার চতুর্বিধ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাপ্যা করিয়াই, অনেকধর্ম্মের উপপত্তি-জন্ম সংশন্ন হয়, এই কথাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই চতুর্বিধ পূর্ব্ব-পক্ষের প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতরাং প্রথম পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির ষেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, দ্বিতীয় পক্ষের পূর্ব্বপক্ষগুলির উত্তরও সেইরূপই হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথম পক্ষের চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ব্যাথ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, জনেকধর্মের নিশ্চন্ন-জন্ম সংশন্ন হয় না, এই দ্বিতীয় পক্ষে যে চতুর্বিধ পূর্বপক্ষ, তাহারও পরিহার হইল। অর্থাৎ প্রথম পক্ষে বাহা উত্তর, দ্বিতীয় পক্ষেও তাহাই উত্তর বৃঝিয়া লইবে।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতক্ত্তং বিপ্রতিপত্যব্যম্থাধ্যবসায়াচ্চন সংশ্য ইতি পৃথক্প্রবাদয়োর্ব্যাহতমর্থমুপলভে, বিশেষক্ষ ন জানামি, নোপলভে, যেনাগ্যভরমবধারয়েয়ং তৎ, কোহত্র বিশেষঃ আদ্যেনকতর-মবধারয়েয়মিতি সংশ্যো বিপ্রতিপত্তিজ্ঞনিতোহয়ং ন শক্যো বিপ্রতিপত্তিসংপ্রতিপত্তিমাত্রেণ নিবর্ত্তয়িভূমিতি। এবমুপলক্যমুপলক্যব্যবস্থাকৃতে সংশ্রে বেদিতব্যমিতি।

অমুবাদ। স্বার এই যে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে—"বিপ্রতিপত্তি এবং অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্মও সংশয় হয় না", ( ইহার উত্তর বলিতেছি।)

বিভিন্ন ছুইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিতেছি এবং বিশেষ ধর্ম্ম জানিতেছি না, যাহার ঘারা একতরকে নিশ্চর করিতে পারি, তাহা উপলব্ধি করিতেছি না, এখানে অর্থাৎ এই ধর্ম্মীতে বিশেষ ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে, যাহার ঘারা একতংকে নিশ্চর করিতে পারি, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত এই সংশয়কে কেবল বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক সম্প্রতিপত্তি (কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর ছুইটি বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চয় ) নিরুত্ত করিতে পারে না।

এইরূপ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত সংশয়ে জানিবে [ অর্থাৎ উপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা-প্রযুক্ত যে দ্বিবিধ সংশয় জন্মে, সেখানেও বিশেষ ধর্ম্মের নিশ্চয় না ধাকায় অন্য কোনরূপ নিশ্চয় তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না । ]

টিপ্ননী। স্ত্ৰকার মহর্ষি এই সংশয়পরীক্ষা-প্রকরণে বিতীয় স্ত্ৰের বারা যে পূর্বপক্ষ স্ট্রনা করিরাছেন, ভাষ্যকার বিতীয় করে তাহার ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর ছইটি বিকল্প মত জানিলে সংশয় হইতে পারে না। এক সম্প্রানায় বলেন—আত্মা আছে; অন্ত সম্প্রানায় বলেন—আত্মা নাই; ইহা জানিলে সংশয় হইবে কেন? পরস্ত প্রক্রপ বিকল্প জ্ঞানের নিশ্চর সংশরের বাধকই হইবে। এবং উপলব্ধির নিয়ম নাই এবং অন্ত্রপাধিরও নিয়ম নাই, ইহা নিশ্চিত থাকিলে সংশয় হইতে পারে না; প্রক্রপ নিশ্চয় সংশরের বাধকই হইবে। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্বপক্ষের উর্বেশ্বর্থক তছত্তরে বিদ্যাছেন যে, ছইটি বাক্যের বিকল্প অর্থ উপশব্ধিক করিলে,

**रित्रथारम यमि विराम्यथरार्यत निक्षत्र मा थार्क, जरद व्यवश्रक्ते मः मंत्र बहेरद । रामन वामी विमारमन-व्याद्या** আছে, প্রতিবাদী বলিলেন--আত্মা নাই। মধ্যস্ত ব্যক্তি যদি এখানে আত্মাতে অন্তিত্ব বা নান্তিত্বের নিশ্চায়ক কোন বিশেষধর্ম নিশ্চয় করিতে না পারেন. তাহা হইলে দেখানে তিনি এইরূপ চিস্তা করেন বে, বাদী ও প্রতিবাদীর গ্রইটি বাক্যের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝিতেছি, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্ম-নিশ্চর করিতেছি না: যে ধর্মের দ্বারা আত্মাতে অন্তিম্ব বা নাস্তিম্বরূপ কোন একটি ধর্মকে নির্শ্চয় করিতে পারি, এমন কোন বিশেষ ধর্মা আত্মাতে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। এখানে ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তির "আত্মা আছে কি না", এইরূপ সংশয় অবশ্রুই হুইয়া থাকে। ঐ সংশয় বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর বাক্য ও প্রতিবাদীর বাক্যের বিক্লদ্ধার্থ জ্ঞান-জন্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞান আছে, এইরূপ নিশ্চরের দ্বারা ঐ সংশয় নিবুত্ত হয় না; বিশেষ ধর্মা নিশ্চয়ের দারাই উহা নিবৃত্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তি-বিষয়ক যে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়, তাহাই কেবল ঐ সংশয়কে নিবৃত্ত করিতে পারে না। বাদীর এই মত এবং প্রতিবাদীর এই মত, ইহা জানিলে কেবল তন্ধারা মধ্যস্থ ব্যক্তির ঐ স্থলে সংশন্ন নিরন্ত হইবে কেন ? তাহা কিছুতেই হয় না ; বিশেষ ধর্মের নিশ্চন্ন হইলেই তন্ধারা ঐ সংশয় নিবৃত্ত হয়। ভাষ্যে "বিপ্রতিপত্তিসম্প্রতিপত্তিমাত্তেণ" এই স্থলে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দারা বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ মুখার্গ ই বুঝিতে হইবে। "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের উহাই মুখ্য অর্থ ; বাক্যবিশেষরূপ অর্থ গৌণ ( সংশয়লক্ষণ-ফুত্রভাষ্য-টিপনী দ্রষ্টব্য )। বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক বাক্যদরই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য। তৎপ্রযুক্ত মধ্যস্থ ব্যক্তির সংশয় জন্মে। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যপ্রযুক্ত সংশয়বশতঃ তত্ত্বজ্ঞাসা জন্মে, তাহার পরে বিচারের দারা তত্ত্বনির্ণয় হয়। এই জন্ম ভগবান শঙ্করাচার্য্যও "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাদা" এই ব্রহ্মস্তত্ত্ব-ভাষ্যের শেষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা সমর্থন করিতে আত্মবিষয়ে অনেক প্রকার বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মবিষয়ে সামান্ততঃ বিপ্রতিপত্তি না থাকিলেও বিশেষ বিপ্রতিপত্তি অনেক প্রকারই আছে'। এইরূপ কোন বস্তর উপলব্ধি করিলে, দেখানে যদি উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রম উপলব্ধি

>। ভবিশেষ প্রভি বিপ্রতিপত্তে:। দেহমানে চৈতক্সবিশিষ্ট্রমান্ত্রতি প্রাকৃত। জনা নোনার্ডিকাল্চ প্রতিপন্না:। ইন্দ্রিরাণোব চেতনাক্সান্ত্রতাপরে। নন ইত্যক্তে। বিজ্ঞানমান্ত ক্ষণিক্সান্ত্রতাকে। শৃক্তমিত্যপরে। অন্তি বেহাদি-বাতিরিক্ত: সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেন্তাপরে। ভোক্তব কেবলং ন কর্ত্তেতাকে। অন্তি ভল্বাতিরিক্ত ঈবরঃ সর্ক্তন্তঃ সর্ক্রশক্তিরিতি কেচিং। আন্তা স ভোক্ত্রিতাপরে। এবং বহবো বিপ্রতিপন্না যুক্তিবাক্স-ভলাতাসসমাপ্রহাঃ সন্তঃ। ভন্তনাবিচার্ব্য বং কিঞ্চিং প্রতিপদ্যানানো বিঃপ্রের্গাং প্রতিহ্নেতানর্ক্রশেরাং।—শারীরক্তনাব।

তদনেন বিপ্রতিগতিঃ সাধকবাধকপ্রমাণাভাবে গতি সংশয়বীলমূকং। ততক সংশয়াং নিজাসোণপদ্যত ইতি তাবঃ। বিবাদাধিকসং ধর্মী সর্ক্তরেসিছান্তসিছোত্ত্যুগেরঃ, অক্তবা কনালরা তিরাপ্ররা বা বিপ্রতিগন্তরে। ন ক্যাঃ। বিরুদ্ধা হি প্রতিগন্তরে বিপ্রতিগন্তরঃ। ন চানাল্রয়ঃ প্রতিগন্তরে ভবন্তি, অমালহন্ত্যাগন্তেঃ। ম চ ভিরাশ্রয়া বিরুদ্ধা, ন হানিতা বৃদ্ধিঃ, নিতা আছেতি প্রতিগন্তি-বিপ্রতিগন্তী।—ভাষতী।

হয়; স্তরাং উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই, এইরূপ ফান বদি উপস্থিত হয় এবং সেধানে বদি পেই বস্তুর বিদ্যমানস্থ বা অবিদ্যমানস্থরপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চারক কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেধানে 'কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি ?' অইরূপ সংশম হইবেই । এইরূপ কোন পদার্থ উপলব্ধি না করিলে, সেধানে বদি অফুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ অনেক বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হয় না, স্মতরাং অফুপলব্ধির কোন নিয়ম নাই, এইরূপ জান বদি উপস্থিত হয় এবং সেধানেও বদি অফুপলস্থানান সেই বস্তুর বিদ্যমানস্থ বা অবিদ্যমানরূপ কোন একটি ধর্মের নিশ্চয়ক কোন বিশেষ ধর্মের দিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে সেধানে কি বিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না ? অথবা অবিদ্যমান পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি না, এইরূপ সংশয় হইবেই । পূর্ব্বোক্ত ঘিবিধ হলেই ঘিবিধ সংশয় অফুভবসিদ্ধ । উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় এবং অফুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় কারণ । স্মতরাং উহা ঐ সংশরের নিবর্ত্তক হইতে পারে না ; বিশেষ-ধর্ম্ম-নিশ্চয় না হওয়া পর্যান্ত ঐরূপ সংশয় আর কোন নিশ্চয়ের ঘারা নিবৃত্ত হয় না । স্মতরাং উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত এবং অফুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ত সংশয় হইতে পারে না, এই পুর্ব্বপক্ষ অযুক্ত ।

উদ্যোতকর প্রভৃতি মহা নৈয়ায়িকগণ উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পৃথক্-ভাবে সংশয়-বিশেষের প্রয়োজক বলেন নাই। উদ্যোতকর স্নায়বার্ত্তিকে ভাষ্যকারের স্কার্থ-ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া,অন্তরূপে স্কার্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সংশয়-লক্ষণ-স্ত্রে উপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে সাধক প্রমাণের অভাব এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে বাধক প্রমাণের, অভাব। ঐ হুইটি সংশয়মাত্রেই কারণ। ত্রিবিধ সংশয়ের তিনটি লক্ষণেই ঐ হুইটিকে নিবিষ্ট করিতে হুইবে, ভাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাথগুনে উদ্যোতকরের বিশেষ যুক্তি এই যে, যদি ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা সংশর্যবিশেষের পৃথক্ কারণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্যক্তই সংশয় জ্বয়ে, কোন স্থলেই সংশয়ের নির্ত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে বিশেষ-ধর্মের নিশ্চয়-জন্ম সংশয়ের নির্ত্তি হইবে, সেই বিশেষ-ধর্মের উপলব্ধি হইলেও তাহাতে ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত 'কি বিদ্যমান বিশেষ-ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতেছে ?' এইরূপ সংশয় জন্মিনে। এইরূপে সর্ব্বতেই ভাষ্যকারোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ম সংশয় জন্মিলে, কোন স্থলেই সংশয়ের নির্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে।

ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, সর্ব্বাই ঐরপ উপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর এবং অন্তুপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর জন্ম না এবং সর্ব্বাই উহা সংশ্বের কারণ হয় না। যে পদার্থের পূন: পূন: উপলন্ধি ইইতেছে, অথবা যে পদার্থের পূন: পূন: উপলন্ধি হয় নাই, অর্থাৎ প্রথম একবার কোন পদার্থ উপলন্ধি ক্রিলে অথবা কোন পদার্থের প্রথম একবার অন্তুপলন্ধি স্থলে ষথাক্রমে পূর্বোক্ত উপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর-জন্ম এবং অন্তুপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর-জন্ম এবং অন্তুপলন্ধির অব্যবস্থার নিশ্চর-জন্ম সংশ্ব জন্ম।

অংপর্য্যটীকাকারও ভাষ্যকারের পক্ষে এই ভাবের কথা বলিয়া উন্দ্যোতকরের অক্স কথার অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয়-জন্ম এবং অমুপলব্ধির অব্যবস্থার निम्मन क्रम राष्ट्रात मर्भम क्रत्या, रम्थात्म वित्मम धर्मात यथार्थ निम्मम स्टेल, धे मर्भातन নিবৃত্তি হয়। স্থালুড় প্রমাণের দারা বিশেষ ধর্মের পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিলে এবং ঐ উপলব্ধি-बाग्र প্রবৃত্তি সফল হইয়াছে, ইহা বৃথিলে, ঐ উপলব্ধির যথার্থতা নিশ্চয় হওয়ায়, উপলভাসান সেই বিশেষ-ধর্মের বিদ্যমানত্ব নিশ্চয় হইয়া যায়; স্থক্তরাং দেখানে আর ঐ বিশেষ ধর্ম্মে বিদ্যমানত্ব সংশ্রের সম্ভাবনা নাই। উপলব্ধির অব্যবস্থা অথবা অন্তুপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হটলেও পদার্থের বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের নিশ্চয় জন্মিলে, সংশরের প্রতিবন্ধক থাকার্য আর সেখানে বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্বের সংশর কোনরূপেই হইতে পারে না। বিশেষ-ধর্ম্মের বিদ্যমানত্ব নিশ্চয়ের কারণ থাকিলে ঐ নিশ্চয় জন্মিবেই। তাহা হইলে আর সেখানে উপলব্ধির অব্যবস্থার নিশ্চয় উপস্থিত হইলেও সংশয় জন্মাইতে পারিবে না। ফলকথা, উপল্কির অব্যবস্থা ও অমুপল্জির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে দ্বিবিধ সংশ্যের প্রয়োজক বলিলে সর্বত্ত সংশয় হয়, কোন স্থলেই সংশরের নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার মনে করেন নাই। পরস্কু মহর্ষি-স্থত্যোক্ত উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা বলিতে উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির ব্যবস্থা না থাকা অর্থাৎ নিয়মের অভাবই সহজে বুঝা যায়। উদ্যোতকর উহার যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কষ্ট-কল্পনা আছে। এবং স্থাকার মহর্ষি এই সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে সংশয়-লক্ষণ-স্থাতাক্ত সংশয়ের কারণাবলম্বনে প্রধানরূপে পাঁচটি পুর্ব্বপক্ষেরই স্থচনা করায়, ভাষ্যকার পঞ্চবিধ সংশয়ই মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝিয়া, সেইরূপেই স্থার্থ বাখ্যা করিয়াছেন। উন্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাহলে সমান-ধর্মাদির নিশ্চয়-জন্তই সংশন্ন জন্মে। উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থাকে পুথকুরূপে সংশন্নবিশেষের প্রয়োজক বলা নিশ্রাজন, ভাষ্যকার ইহাও চিস্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংশরের পঞ্চবিধত্বই মহর্ষি-সূত্রে ব্যক্ত বুঝিয়া, সংশয়-লফণ-স্ত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, সমান-ধর্ম এবং অসাধারণ-ধর্ম জ্ঞেয়গত, উপলব্ধি ও অমুপলব্ধি জ্ঞাতৃগত, এইটুকু বিশেষ ধরিয়াই মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপল্কির অব্যবস্থাকে পৃথক্ভাবে সংশয়ের প্রয়োজক বলিয়াছেন।

তার্কিক-রক্ষাকার বরদরাজ সংশয়-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ উপলব্ধি ও অমুপলব্ধিকে পৃথক্তাবে সংশরের কারণ বলেন। যেমন কৃপ খননের পরে জল দেখিয়া কাহারও সংশয় হয় য়ে, এই জল কি পূর্বে হইতেই বিদ্যমান ছিল, এখন অভিব্যক্ত হওয়ায় দেখিতেছি, অথবা এই জল পূর্ব্বে ছিল না, খনন-র্যাপার হইতে এখনই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছি। এবং পিশাচের উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও সংশয় হয় য়ে, পিশাচ কি থাকিয়াও কোন কারণে উপলব্ধ হইতেছে না, অথবা পিশাচ নাই, সে জয় উপলব্ধ হইতেছে না ? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ইইতে তার্কিক-রক্ষাকারের কথার একটু বিশেষ বুঝা গেলেও, তার্কিক-রক্ষাকার উদ্যোতকরের কথার দারা শেষে এই মতের অমৌক্তিকতা স্চনা করায়, তিনিও ভাষ্যকারের মতকেই ঐ ভাবে ব্যাখ্যা

করিয়া উরেশ করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। তার্কিক-রক্ষার টীকাকার মবিনাথ কিন্তু ঐ স্থলে লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থকার ভাসর্কজের সম্মত সংশ্বের পঞ্চবিধত্ব মতকে নিরাকরণ করিবার জন্ম এখানে তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। ফলকথা, সংশ্বের পঞ্চবিধত্ব-মত কেবল ভাষ্যকারেরই মত নহে; প্রাচীন কালে ঐ মত অন্সেরও পরিগৃহীত ছিল, ইহা মন্থিনাথের কথায় বুঝা বায়।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ''বিপ্রতিপত্তী চ সম্প্রতিপত্তে'রিতি। বিপ্রতিপত্তিশব্দক্ষ যোহর্পন্তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ সংশয়হেতুক্তক্ষ চ সমাখ্যান্তরেণ ন নির্ভিঃ। সমানেহধিকরণে ব্যাহতার্থে।
প্রবাদৌ বিপ্রতিপত্তিশব্দক্ষার্থঃ, তদধ্যবদায়ে। বিশেষাপেক্ষঃ সংশয়হেতুঃ,
ন চাক্ষ সম্প্রতিপত্তিশব্দে সমাখ্যান্তরে যোজ্যমানে সংশয়হেতুঃং
নিবর্ত্ততে, তদিদমক্তবৃদ্ধিদন্মোহনমিতি।

অমুবাদ। আর এই যে (বলা হইয়াছে), বিপ্রতিপত্তি হইলে সম্প্রতিপত্তি-বশতঃ সংশয় হয় না (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

"বিপ্রতিপত্তি" শব্দের যে অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া সংশয়ের কারণ হয়, নামাস্তরবশতঃ তাহার নিবৃত্তি হয় না।

বিশাদর্থ এই যে, এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থ বাকান্বয় "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের অর্থ, তাহার নিশ্চয় বিশেষাপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ মাত্র সহিত হইয়া সংশ্বের কারণ হয়। সম্প্রতিপত্তি-শব্দরণ নামান্তর যোগ করিলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিকে "সম্প্রতিপত্তি" এই নামান্তরে উল্লেখ করিলেও ইহার (পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দার্থ নিশ্চয়ের) সংশয়-কারণত্ব নিবৃত্ত হয় না। স্কৃতরাং ইহা অকৃতবুদ্ধিদিগের সম্মোহন [ অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি বখন সম্প্রতিপত্তি, তখন তাহা সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ, যাঁহারা সংশয়-লক্ষণ-সূত্রোক্ত বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বোধ করেন নাই, সেই অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভ্রমের উৎপাদক। বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বুঝিলে ঐরূপ ভ্রম হয় না; স্কৃতরাৎ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের আশক্ষা নাই ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশন্ধ-পরীক্ষা-প্রকরণে তৃতীয় স্থলের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ স্টনা করিয়াছেন যে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশন্ন হইছে পারে না। কারণ, বিপ্রতিপত্তি বলিতে এক অধিকরণে বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। উহা বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব সিদ্ধান্তের স্বীকার বা নিশ্চরান্মক জ্ঞানরূপ সম্প্রতিপত্তি, স্নতরাং উহা সংশব্দের বাধকই হইবে, উহা সংশব্দের কারণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার ষণাক্রমে মহর্ষির ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সংশয়-লক্ষণ-সূত্রে যে "বিপ্রতিপত্তি" শব্দ আছে, উহার অর্থ বাদী ও প্রতিবাদীর विकक्ष भागर्थविषयक छान नट ; এक অधिकत्रत्य विकक्षार्थतापक वाकाषयह **धे ऋ**त्व विश्विष्ठि-পত্তি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে (১ অঃ, ২৩ স্থত্ত-ভাষ্য-টিপ্পনী দ্রন্থব্য)। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যছয়কে এক অধিকরণে বিরুদ্ধার্থবোধক বলিয়া নিঃসংশয়ে ব্রঝিলে, সেথানে যদি "বিশেষাপেক্ষা" থাকে অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি থাকে, তাহা হইলে পুর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য-নিশ্চর জন্ম মধ্যন্থ ব্যক্তির সংশয় হয়। বিপ্রতিপত্তি হলে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্ব স্ব পক্ষের স্বীকার বা নিশ্চয় থাকে বলিয়া যদিও বিপ্রতিপত্তিকে "সম্প্রতি-পত্তি" এই নামে উল্লেখ করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নিশ্চয়ের সংশয়-কারণত্ব যায় না। কারণ, পুর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চয়রূপ পদার্থ, বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশয়ের কারণ হয়, ইহা অমুভবসিদ্ধ। উদ্যোতকর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, নামের অন্তপ্রকারতা-বশতঃ পদার্থের অন্যপ্রকারতা হয় না, নিমিহান্তরবশতঃ বিপ্রতিপত্তির "সম্প্রতিপত্তি" এই নাম করিলেও, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহা বলা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, বিরুদ্ধার্থ-জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির বিষয় যখন ছুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, তথন বিষয় ধরিয়া উহাকে বিপ্রতিপত্তি বলিতেই হইবে, এবং উহার স্বরূপ ধরিয়া ঐ বিপ্রতিপত্তিকেই সম্প্রতিপত্তি বলা যায়। বস্তুতঃ মহর্ষি সংশয়-লক্ষণস্থতে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যকেই বিপ্রতিপত্তি শব্দের দারা প্রকাশ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত তৃতীয় প্রকার সংশরের কথা বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকারও মহর্ষি-কথিত সংশব্ধ-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তিকে দেখানে ঐরপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে বাক্যবিশেষরূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয়কেই সংশয়বিশেষের কারণ বলায়, সংশয়-লক্ষণস্থত্তে "বিপ্রতিপতেঃ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির দারা প্রয়োজকত্ব অর্থ ই গ্রাহা, ইহা বুঝা যায়। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের নিশ্চর সংশর্মবিশেষের কারণ হইলে, ঐ বাক্য তাহার প্রয়োজক হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তির নিশ্চয় করিতে হইলে বাদী ও প্রতিবাদীর দেই বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যম্বয়ের পূথক্ ভাবে অর্থ নিশ্চয় আবশুক হয়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ বাক্যম্বয়কে এক অধিকরণে পরস্পার-বিরুদ্ধ পদার্গের বোধক বলিয়া বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও ঐ বাক্যম্বয়কে বিপ্রতিপত্তি বলিয়া বুঝা যায় না। স্কুতরাং যে মধ্যস্থের বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চর জন্মিবে, তাঁহার ঐ বাকাদ্বয়ের অর্থবােধ দেখানে থাকিবেই। স্থতরাং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ নিশ্চর না হইলে কেবল বিপ্রতিপত্তিবাক্য-নিশ্চয় সংশয়ের কারণ হইতে পারে না, এই আশঙ্কারও কারণ নাই। এ জন্ম ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্যার্থ-নিশ্চয়কে সংশ্যের কারণ বলা আবগুক মনে করেন নাই। বিপ্রতিপত্তি বাক্যের নিশ্চয়কে সংশর্ষবিশেষের কার্রণ বলিলে সে পক্ষে লাঘবও আছে। ফলকথা, সংশয়-লক্ষণ-স্থ্রোক্ত "বিপ্রতিপত্তি" শব্দের দ্বারা যে অর্থ বিবক্ষিত, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য, তাহার নিশ্চরই বিশেষাপেক্ষ হইলে সংশর্ষ বিশেষের কারণ হয়। ঐ বিপ্রতিপত্তি শব্দের বিবক্ষিত অর্থ না বুঝিয়া, উহাকে সম্প্রতিপত্তি

বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞতা বা ভ্রমমূলক এবং উহা অবোদ্ধা ব্যক্তির ভ্রমজনক, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। যৎ পুন"রব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়া" ইতি সংশয়হেতোরর্থআপ্রতিষেধাদব্যবস্থাভামুজ্ঞানাচ্চ নিমিন্তান্তরেণ শব্দান্তরকল্পনা—ব্যবস্থা থল্লব্যবস্থা ন ভবত্যব্যবস্থানি ব্যবস্থিত দানিয়া পেলব্যামুপলব্যোঃ সদসন্বিষয়ন্তং বিশেষাপেকং সংশয়হেতুর্ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে, যাবতা চাব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতা ন তাবতাত্মানং জহাতি, তাবতা ছামুজ্ঞাতাহ্ব্যবস্থা, এবিময়ং ক্রিয়মাণাপি শব্দান্তরকল্পনা নার্থান্তরং সাধ্যতীতি।

অনুবাদ। আর যে (বলা হইয়াছে), অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়াও অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশয় হয় না, (ইহার উত্তর বলিতেছি)।

সংশয়ের কারণপদার্থের প্রতিষেধ না হওয়ায় এবং অব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় নিমিতান্তর-প্রযুক্ত শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্থ। বিশদার্থ এই যে, অব্যবস্থা স্বরূপে ব্যবস্থিতস্থ-বশতঃ অব্যবস্থা হয় না, ব্যবস্থাই হয়, ইহা শব্দান্তরকল্পনা ( অর্থাৎ অব্যবস্থাতে যে "ব্যবস্থা" এই নামান্তরের কল্পনা); এই শব্দান্তর কল্পনার দারা উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির বিশেষাপেক্ষ বিভ্যমান-বিষয়কত্ব ও অবিভ্যমান-বিষয়কত্ব ( পূর্বেবাক্ত প্রকার উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা) সংশ্রের কারণ হয় না, এই প্রকারে নিমিন্ধ হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অব্যবস্থাতে নিমিন্তান্তরবশতঃ "ব্যবস্থা" এই নামান্তরের প্রয়োগ করিলেও, ভাহাতে ঐ অব্যবস্থা সংশ্রের প্রয়োজক নহে, ইহা বলা হয় না । ] এবং অব্যবস্থা যখন স্বস্করেপ ব্যবস্থিতা, তখন স্বস্করপকে ভাগা করে না । ভাহা হইলে অব্যবস্থা স্বীকৃতই হইল । এইরূপ হইলে অর্থাৎ অব্যবস্থাকে স্বীকার করিলে, এই শব্দান্তরকল্পনা ক্রিয়মাণ হইয়াও পদার্থান্তর সাধন করে না [ অর্থাৎ অব্যবস্থানা হইয়া, ব্যবস্থারূপ পদার্থান্তর হইয়া যায় না । ]

১। প্রচলিত সমস্ত পৃস্তকেই "নানরোরপলকামুপলকোঃ" এইরপ পাঠ আছে। কিন্ত "নানরোপলক্ষামু-পলক্ষাঃ" এইরপ পাঠই প্রকৃত বলিরা মনে হওরায়, তাহাই মূলে গৃহীত হইল। "অনরা শক্ষান্তরক্ষনরা…ন… প্রতিবিধ্যতে" এইরূপ বোজনাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত বলিরা বুঝা বার। পূর্বেব বে "শক্ষান্তরক্ষনা" বলা হইরাছে, পরে "অনরা" এই কথার হারা তাহারই প্রহণ হইরাছে।

টিপ্লনী। মহর্ষি চতুর্থ স্থত্তের দারা পূর্ব্ধপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্বির অব্যবস্থাপ্রযুক্ত সংশন্ন হইতে পারে না। কারণ, ঐ অব্যবস্থা যথন স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতই বলিতে হইবে, তথন উহাকে অব্যবস্থা বলা যায় না; যাহা ব্যবস্থিতা, তাহা অব্যবস্থা হয় না, তাহাকে ব্যবস্থাই বলিতে হয়। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, এখানে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অব্যবস্থা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিতই বটে, তজ্জ্ঞ্য তাহাকে ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। যাহা ব্যবস্থিত আছে, তাহাকে ঐ অর্থে "ব্যবস্থা" নামেও উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু তাহাতে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থা যে সংশয়বিশেষের হেতু বা প্রয়োজক হয়, তাহার নিষেধ হয় না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হয় না; পরস্ক অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করাই হয় । স্থতরাং অব্যবস্থাতে "ব্যবস্থা" এই নামান্তর করনা ব্যর্থ। অর্গাৎ স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত আছে বলিয়া ঐ অর্থে অব্যবস্থাকে "ব্যবস্থা" এই নামে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে যথন ঐ অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নাই, ইহা সিদ্ধ হইবে না এবং অব্যবস্থা বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাও দিদ্ধ হইবে না, পরস্কু অব্যবস্থা আছে—ইহাই স্বীক্লত হইবে, তথন ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীর কোন ফল নাই। ভাষ্যকার "শব্দান্তরকল্পনা ব্যর্গা" ইত্যন্ত ভাষ্যের দ্বারা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া, পরে "শব্দান্তরকল্পনা" ইত্যাদি ভাষ্যের দারা স্থপদ বর্ণনপূর্ব্বক তাহার পূর্ব্বকথার বিশদার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পক্ষবাদী অব্যবস্থা স্বস্থন্নপে ব্যবস্থিতা আছে, এই নিমি হাস্তরবশতঃ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিয়াছেন, এই কথা "শব্দান্তরকল্পনা" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা প্রথমে প্রকাশ করিয়া, ঐ নামাস্তরকল্পনা যে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলব্ধির অব্যবস্থার সংশয়-প্রয়োজকত্ব নিষেধ করে না, ইহা বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উপলব্ধির বিদামান-বিষয়ত্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপুলব্ধির বিদ্যমান-বিষয়ত্ব ও অবিদ্যমান-বিষয়ত্বই অমুপল্कित অব্যবস্থা, উহা বিশেষাপেক হইলে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ ধর্মের উপল্কি নাই, বিশেষ ধর্মের স্মৃতি আছে, এমন হইলে সংশয়বিশেষের প্রয়োজক হইবেই, ঐ অব্যবস্থাতে 'ব্যবস্থা' এই নামান্তর কল্পনা করিলে, তাহাতে উহার সংশব্ধ-প্রয়োজকত্ব বাইতে পারে না। উন্দ্যোতকরও বলিয়াছেন যে, নামের অক্তপ্রকারতায় পদার্থের অক্তপ্রকারতা হয় না; যে পদার্থ বে প্রকার, তাহার নামান্তর করিলেও দেই পদার্থ দেই প্রকারই থাকিবে। পুর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যবস্থা যথন সংশর্মবিশেষের প্রয়োজক, তথন তাহার "ব্যবস্থা" এই নামান্তর করিলেও, তাহা সংশর্মপ্রয়োজকই থাকিবে। দিতীয় কথা এই যে, অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলিলেও অব্যবস্থা পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, অব্যবহা তাহার আত্মাতে অর্থাৎ স্বন্ধপে বাবস্থিত আছে বলিয়া উহা অব্যবস্থাই নহে, উহা ব্যবস্থা—ইহা বলা যায় না । কারণ, অব্যবস্থা পদার্থ না থাকিলে তাহাকে স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত বলা যায় না। যাহা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত, তাহা স্বস্থরূপ ত্যাগ করে না, তাহার অন্তিত্ব আছে, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। স্নতরাং অব্যবস্থা স্বস্থন্নপে ব্যবস্থিত আছে, ইহা স্বীকার করিতে গেলে, অব্যবস্থা বলিয়া পদার্থ আছে, ইহা অবশুই স্বীকার

করিতে হইবে। ঐ অব্যবস্থা স্বস্থনপে ব্যবস্থিত আছে, এ জন্ম ( ব্যবতির্গতে যা সা—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) উহাকে 'ব্যবস্থা' এই নামাস্তরে উল্লেখ করিলেও, তাহাতে উহা বস্তুতঃ অব্যবস্থা পদার্থ না হইরা ব্যবস্থারূপ পদার্থ ইয়া ব্যবস্থারূপ ব্যবস্থিত আছে। যাহা অলীক, যাহার সন্তাই নাই, তাহা স্বস্থরূপে ব্যবস্থিত নাই। যে পদার্থ তাহার যে স্বরূপে ব্যবস্থিত আছে, সেই স্বরূপে তাহার অন্তিছ অবশুই আছে। অব্যবস্থারূপে অব্যবস্থার অন্তিছও স্থতরাং আছে। অতএব অব্যবস্থা বিলায়া কোন পদার্থ ই নাই; স্থতরাং উহাকে সংশরের প্রয়োজক বলা যায় না, এই পূর্বপক্ষ সর্বাধা অযুক্ত; অজ্ঞতাবশত্তই ঐরূপ পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়। ভাষ্যকারের মতে পূর্বোক্ত প্রকার উপলন্ধির নিয়ম থাকা এবং অমুপলন্ধির নিয়ম না থাকাই যথাক্রমে উপলন্ধির অব্যবস্থা ও অমুপলন্ধির অব্যবস্থা। উহার নিশ্চরই সংশ্মবিশেষের কারণ। ঐ অব্যবস্থা সংশ্মবিশেষের প্রয়োজক। সংশ্মব-সামান্ত-লক্ষণস্ত্রে ঐ স্থলে প্রয়োজকত্ব অর্থেই পঞ্চনী বিভক্তির প্রয়োগ ইইয়াছে। অথবা সেখানে অব্যবস্থার নিশ্চর অর্থেই মহর্ষি অব্যবস্থা শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ''তথাত্যন্তসংশয়ন্তদ্ধর্মসাত-ত্যোপপত্তে'রিতি। নারং সমানধর্মাদিভ্য এব সংশরং, কিং তর্হি ! তদ্বিষরাধ্যবসারাৎ বিশেষস্মৃতিসহিতাদিত্যতো নাত্যন্তসংশর ইতি। অন্যতরধর্মাধ্যবসায়াত্বা ন সংশয় ইতি তন্ন যুক্তং, ''বিশেষা-পেকো বিমর্শঃ সংশর'' ইতি বচনাৎ। বিশেষস্চান্যতরধর্মো ন তন্মিন-ধ্যবসীয়মানে বিশেষাপেক। সম্ভবতীতি।

অনুবাদ। পার এই যে (বলা হইয়াছে), "সেইরূপ অত্যন্ত সংশয় হয়; কারণ, সেই ধর্ম্মের অর্থাৎ সাধারণ ধর্মা ও অসাধারণ ধর্ম্মের সাতত্য (সর্ববকালীনত্ব) আছে", (ইহার উত্তর বলিতেছি)। সমানধর্ম্মাদি হইতেই এই সংশয় হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞায়মান সমানধর্ম্মাদি পদার্থ ই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) বিশেষধর্ম্মের শ্বৃতি সহিত সমান-ধর্ম্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয় জন্ম সংশয় হয়, অতএব অত্যন্ত সংশয় (সর্ববদা সংশয়) হয় না।

(আর বে বলা হইরাছে) "একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জয়ও সংশয় হয় না",—
তাহা যুক্ত নহে। কারণ, "বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ সংশয়" এই কথা বলা হইরাছে।
একতর ধর্মা, বিশেষ ধর্মা, তাহা নিশ্চীয়মান হইলে অর্থাৎ সেই একতর ধর্মারূপ
বিশেষ ধর্মোর নিশ্চয় হইলে বিশেষাপেক্ষা সম্ভব হয় না [ অর্থাৎ বিশেষ ধর্মের
উপলব্ধি থাকিবে না, কেবল তাহার শাতি থাকিবে, এই বিশেষাপেকা ধখন সংশয়-

মাত্রেই আবশ্যক বলা হইয়াছে, তখন একতর ধর্মারূপ বিশেবধর্মের নিশ্চয় জন্য সংশয় হয়, ইহা কিছুতেই বলা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। বাহা বলা হয় নাই, তাহা বুঝিয়া পূর্ববিপক্ষ করিলে, তাহা পূর্ববিপক্ষই হয় না; তাহা অযুক্ত ]।

টিপ্লনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষাপ্রকরণে পঞ্চম স্থতের দ্বারা শেষ পুর্ব্বপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন বে, সমানধর্মের বিদ্যমানতা থাকিলেই যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে সর্বদাই সংশয় হইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম সর্বাদাই বিদামান আছে। ভাষ্যকার দিদ্ধান্তস্থত্তভাষ্যের প্রারম্ভেই এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তর ব্যাখ্যা করিলেও মহর্ষির পঞ্চম ফুত্রে এই পূর্ব্বপক্ষের স্পষ্ট স্থচনা থাকায়, স্বতন্ত্র-ভাবে তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিবার জন্ম এখানে মহর্ষির পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রটির উল্লেখ করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, সমানধর্মাদিকেই সংশয়ের কারণ বলা হয় নাই; সমানধর্মাদিবিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশ্যের কারণ বলা হইয়াছে। স্থতরাং সমানধর্ম্মটি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়া সর্বাদা সংশয় হউক, এই আপত্তি হইতে পারে না। সমানধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও তাহার নিশ্চয় সর্বাদা বিদ্যমান না থাকায়, সর্বাদা সংশয়ের কারণ নাই। বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে, দেখানে সমানধর্মের নিশ্চর থাকিলেও আর সংশয় হয় না; এ জন্ম সংশয়মাত্রেই "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক, ইহা বলা হইয়াছে। "বিশেষাপেক্ষা" কথার দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, তাহার স্মৃতিই তাৎপর্য্যার্গ বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এখামে "বিশেষস্মৃতিসহিতাৎ" এই কথার দ্বারা বিশেষধন্দ্রের স্মৃতি সহিত সমানধর্ম্মাদি-বিষয়ক নিশ্চয়কেই সংশ্রের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি জন্মিয়াছে, দেখানে বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া, কেবল তাহার স্মৃতি নাই, স্মৃতরাং সেথানে সংশয়ের কারণ না থাকায় সংশয় হইতে পারে না, স্থতরাং সর্বাদা সংশ্যের আপত্তি নাই। সংশয়লক্ষণ-স্থত্যোক্ত "বিশেষাপেক্ষঃ" এই কথা দ্বারা সংশয়মানে যে "বিশেষাপেক্ষা" থাকা আবশুক বলিয়া সূচিত হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ—বিশেষ শ্বতি, ইহা ভাষ্যকার দেই স্থ্রভাষ্যের শেষে এবং এই স্থ্রভাষ্যের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সংশয়স্থলে বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি থাকিবে না, পুর্ব্বদৃষ্ট বিশেষধর্ম্মের স্মৃতি থাকিবে, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্যার্থ বুঝিতে হইবে। এবং সেই ফুত্রে সমানধর্ম প্রভৃতি পাঁচটি পদার্থের निक्तम्रेट य शक्कविध मः भारत्रत्र कांत्रण वला इट्रेमाट्ड, थे शांठि शनार्थटक्ट मः भारत्रत्र कांत्रण वला इस নাই, ইহাও ভাষ্যকার এথানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। মহর্ষিস্থত্তের দারা তাহা কিরূপে বুঝা যায়, তাহাও ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন। সেখানে বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইয়াছে, এই কথাও কল্লাস্তরে তিনি বলিয়াছেন। "উপপত্তি" শব্দের "নিশ্চয়" অর্থ গ্রহণ করিলে মহর্ষিস্থত্যের দারা সহজেই সমানধর্ম্মের নিশ্চয় ও অসাধারণ ধর্ম্মের নিশ্চয়কে সংশ্বরবিশেষের কারণ বলিয়া পাওয়া যায়। বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটির নিশ্চয়বোধক কোন শব্দ সেই স্থত্তে না থাকিলেও প্রয়োজকদ্ব অর্থে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইলে বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি তিনটিকে সংশরের প্রযোজকরূপে বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ তিনটিরও নিশ্চরকেই সংশ্রের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। বিষয়বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী জ্ঞানের কথন হইলে, বিপ্রতিপত্তি প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই তাহাদিগের জ্ঞান পর্য্যস্ত বিবক্ষিত, ইহাও বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে "সমানধর্ম্মাদিভাঃ" এবং "ভদ্বিষয়াধ্যবসায়াৎ" এইরূপ কথার দ্বারা সমানধর্ম্মাদি পাঁচটির নিশ্চয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধাস্ত-স্থত্তেও "যথোক্তাধ্যবসায়াৎ" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকারের মতে সংশয়লক্ষণস্থত্তোক্ত সমানধর্ম্মাদি পাঁচটির নিশ্চমই গৃহীত হইয়াছে।

মহর্ষি প্রথম পুর্ব্বপক্ষস্থত্তে শেষে আর একটি পুর্ব্বপক্ষ স্থচনা করিয়াছেন যে, যে ছুই ধর্ম্মিবিষয়ে সংশয় হইবে, তাহার কোন একটির ধর্মনিশ্চয় জন্ম সংশয় হয় না। কারণ, সেইরূপ ধর্মনিশ্চর হইলে, দেখানে একতর ধর্মীর নিশ্চরই হইয়া যায়। ভাষ্যকার সর্বশেষে ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, সংশয়লক্ষণস্থতে একতর ধর্মের নিশ্চয় জন্ত সংশয় হয়, এমন কথা বলা হয় নাই। কারণ, দেই সূত্রে "বিশেষাপেক্ষ বিমর্শ সংশয়" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। সংশয় বিষয়-ধর্ম্মিদ্বয়ের কোন এক ধর্মীর ধর্ম, বিশেষধর্মই হইবে। তাহার নিশ্চয় হইলে দেখানে বিশেষধর্ম্মের নিশ্চয়ই হইল। তাহা হইলে আর দেখানে মহর্ষিস্থক্তোক্ত বিশেষাপেক্ষা থাকা সম্ভব হয় না। কারণ, বিশেষধর্ম্মের উপলব্ধি না থাকিয়া বিশেষধর্মের স্মৃতিই বিশেষাপেক্ষা। বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি হইলে আর তাহা কিরূপে থাকিবে ? স্থতরাং যথন বিশেষাপেক্ষা সংশ্রমাত্রেই আবশ্রক বলা হইয়াছে, তথন বিশেষ ধর্ম্মরূপ একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় জন্ত সংশয় হয়, এ কথা বলা হয় নাই, ইছা অবশুই ব্ঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা কোনরূপেই করা যায় না। মহর্ষির স্ত্রার্গ না বুঝিলেই ঐক্লপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইয়া থাকে। মহর্ষিও জাঁহার স্ত্রের তাৎপর্যার্থ বিশদরূপে প্রকটিত করিবার জন্তই স্থ্রার্থনা বুঝিলে যে সকল অসম্ভত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হইতে পারে, দেগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উন্দ্যোতকর দেগুলির উত্তর ব্যাখ্যা করিতে অনেক স্থলে লিথিয়াছেন,—"ন স্ত্রার্থাপরিজ্ঞানাৎ"। ফল কথা, মহর্ষি তাঁহার নিজের কথা পরিস্ফৃট করিবার জন্ম নানারূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্তস্থতের দারা সকল পূর্ব্বপক্ষেরই উত্তর স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার যথাক্রমে মহর্ষিস্থচিত পূর্ব্বপক্ষগুলির যে উত্তরগুলি ব্যাথ্যা করিয়াছেন, সেই উত্তরগুলি মহর্ষি সিদ্ধান্তস্থতের দারা স্থচনা করিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যকার তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহা না বলিলে মহর্ষির ন্যুনতা থাকে। তিনি যে সকল পূর্ব্বপক্ষের পৃথক্ভাবে অবতারণা করিয়াছেন, একটি সিদ্ধান্তস্থতের ছারা সেই সমস্তেরই উত্তর হুচনা করিয়াছেন। হুচনার জন্মই হৃত্ত এবং সেই সূচিত অর্থের প্রকাশের জন্মই ভাষ্য। স্থত্তে বহু অর্থের স্কুচনা থাকে; উহা স্থত্তের লক্ষ্ণ; এ কথা প্রাচীনগণ্ড বলিয়া গিয়াছেন। ৬।

শত্তক বহবর্পত্চনাদ্ভবতি। বধাহঃ,—
 শত্ত্বি স্চিতার্ধানি বল্পাক্ষরপদানি চ।
 সর্বতঃ সারক্তানি স্ত্রাণ্যাহর্শনীবিণঃ ।—ভাষতী ।

ব্ৰহ্মসূত্ৰ, প্ৰমাণ-ভাষ্যভা**ম**ভীর শেষ ভাগ।

### সূত্র। যত্র সংশয়স্তব্রৈবমুত্তরোতরপ্রসঙ্গঃ।৭।৬৮॥

অমুবাদ। বে ছলে সংশয় হইবে, সেই ছলে এই প্রকার উত্তরোত্তর প্রসন্ধ করিতে হইবে [ অর্থাৎ প্রতিবাদী বেখানে সংশয়বিষয়ে পূর্বেবাক্ত পূর্ববিপক্ষগুলির অবতারণা করিবেন, সেখানেই পরীক্ষক পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তসূত্র-স্কৃচিত উত্তরগুলি বলিবেন]।

ভাষ্য। যত্র যত্র সংশয়পূর্বিকা পরীক্ষা শাস্ত্রে কথায়াং বা, তত্ত্র তত্ত্বৈবং সংশয়ে পরেণ প্রতিষিদ্ধে সমাধিব্বাচ্য ইতি। জতঃ সর্ববপরীক্ষা ব্যাপিছাৎ প্রথমং সংশয়ঃ পরীক্ষিত ইতি।

অমুবাদ। বে বে হলে শাস্ত্রে অথবা কথাতে অর্থাৎ বাদবিচারে সংশয়পূর্ব্বক পরীক্ষা হইবে,সেই সেই হলে এই প্রকারে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্বপক্ষাবলম্বনে প্রতি-বাদীকর্ত্বক সংশয় প্রতিষিদ্ধ হইলে, এই প্রকারে (সিদ্ধান্তসূত্রোক্ত প্রকারে) সমাধি (উত্তর) বক্তব্য। অতএব সর্ববিপরীক্ষা-ব্যাপকত্ববশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থের পরীক্ষাই সংশয়পূর্ববিক বলিয়া (মহর্ষি) প্রথমে সংশয়কে পরীক্ষা করিয়াছেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি সংশয়পরীক্ষার শেষে এই প্রকরণেই শিয়া-শিক্ষার জন্ম এই স্ত্ত্রের দ্বারা বিলিয়াছেন যে, সর্ব্বপরীক্ষাই যথন সংশয়পূর্বক, তথন পদার্থ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক বাদী, বাদ-বিচারেও বিচারাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ঐ সংশয়ে তিনি স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত কোন পূর্বপক্ষের অবতারণা করিবেন না। প্রতিবাদী বাদীর প্রদর্শিত সংশয়ে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিলে, বাদী পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-স্ত্রন্তিত উত্তর বলিবেন। উদ্যোতকর এই স্ত্ত্রের এইরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "পরেণ প্রতিষিদ্ধে" ইত্যাদি কথার দ্বারা তাঁহারও ঐরূপ তাৎপর্য্য বৃথা যায়।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্থকের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "প্রয়োজন" প্রভৃতি যে সকল পদার্থের পরীক্ষা মহর্ষি করেন নাই, সেই সকল পদার্থেও যদি কোন বিশেষ সংশব্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাতেও এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উত্তরোক্তর প্রসক্ষ—কি না উক্তি-প্রভৃত্তি-রূপ প্রসক্ষ অর্থাৎ তক্রপ পরীক্ষা করিতে হইবে। মহর্ষি সংশব্ধ পরীক্ষার দারা সংশব্ধ হইলে প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্থেরও এই ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মহর্ষির স্থ্য পাঠ করিলেও এই তাৎপর্য্যই সহজে বুঝা বার। কিন্তু ঐ কথাই মহর্ষির বক্তব্য হইলে,

<sup>&</sup>gt;। "কোহক্ত স্ত্রক্তার্থ: ? স্বরং ন সংশর: প্রতিবেদ্ধবাঃ, পরেণ তু সংশরে প্রতিবিদ্ধে এবসূত্তরং বাচ্যনিতি শিব্যং শিক্ষতি।"—স্কারবার্ত্তিক ।

তিনি এখানে তাহা বলিবেন কেন ? প্রমাণ ও প্রমের পরীক্ষার শেষেই "সংশয় হইলে প্রয়োজন প্রভৃতি পদার্গগুলিরও এইরূপে পরীক্ষা করিবে", এই কথা তাঁহার বলা সঙ্গত। এখানে ঐ কথা বলা সঙ্গত কি না, ইহা চিস্কানীয়। নব্য টীকাকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য ইহা চিস্কা করিয়া-ছিলেন। তাই তিনি বিখনাথের ব্যাখ্যার অমুবাদ করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও এই কথা এই সংশয়-পরীক্ষার অঙ্গ নহে, তথাপি সংশয়-পরীক্ষার অধীন বলিয়া মহর্ষি প্রসঙ্গতঃ এই প্রকরণেই এই কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই স্থুতের ষেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে এই স্থাবলা অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, মুহর্ষি প্রথমোক্ত প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে উল্লন্ত্রন করিয়া সর্বাণ্ডো সংশয় পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর স্থচনার জ্ঞাই মহর্ষি এখানে এই স্থা বলিয়াছেন। মহর্ষির গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, এই শাস্তে বিচার দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলেই বিচারাঙ্গ সংশয় স্থচনা করিতে হইবে। সেই সংশরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কোন প্রতিবাদী যদি সেখানে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংশয় থণ্ডন করেন, তাহা হইলে এইরূপে তাহার সমাধান করিবে। নচেৎ কোন পদার্থেরই পরীক্ষা করা যাইবে না। পরীক্ষামাত্রেই যথন বিচারের জন্ত সংশয় আবশ্রক হইবে, তথন সংশয় সর্ব্ব পরীক্ষার ব্যাপক। অর্থাৎ যে কোন পদার্থের পরীক্ষা করিতে গেলে, প্রতিবাদী যদি সংশয়ের পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি খণ্ডন করিয়া, সংশয়কেই খণ্ডন করেন, তাহা হইলে তাহার সমাধান করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে হইবে। নচেৎ সংশন্নপূর্বাক বস্তুপরীক্ষা দেখানে কোনরূপেই হইতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে সংশয় পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন কোন প্রতিবাদী প্রমাণাদি পদার্থের পরীক্ষায় বিচারাঙ্ক সংশয়কে প্রতিষেধ করিলে, সিদ্ধান্ত-স্থত্ত-স্থৃতিত সমাধান হেতুর দ্বারা তাহার সমাধান করিতে পারিবে। সংশব্দের কারণ সমর্থন করিয়া সংশয় সমর্থন করিতে পারিলে, তথন প্রতিবাদীর নিকটে প্রমাণাদি সকল পদার্থের পরীক্ষা করিতে পারিবে। ফলকথা, পরীক্ষামাত্রেই পুর্বের সংশব্ধ আবশ্রক বলিয়া সর্ব্বাগ্রে মহর্ষি সংশয়-পরীক্ষাই করিয়াছেন এবং শেষে এই স্থত্তের দারা মহর্ষি দেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারও এই স্থত্ত-ভাষ্যের শেষে নহর্ষির ঐ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্বাক্তে মহর্ষি সংশন্ন পরীক্ষাই কেন করিয়াছেন, তাহার হেতুই যে এই স্থত্তে মহর্ষির বক্তব্য, তাহা ভাষ্যকার শেষে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণের ভাষ্যারম্ভেও এই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। নির্ণয়মাত্রই সংশয়পূর্বকে নহে। বাদ এবং শান্ত্রে কাছারও সংশয়পূর্বক নির্ণয় হয় না। ভাষ্যকার নির্ণয়-হৃত্তভাষ্যে এ কথা বলিলেও শাস্ত্র ও বাদে যে বিচার আছে, তাহা সংশয়পূর্ব্বক। সংশন্ন বাতীত বিচার হইতে পারে না, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে সংশন্নকে সর্ব্বপরীক্ষার ব্যাপক বলিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচস্পতিমিশ্রের এই সমাধান পুর্ব্বেই বলা হইবাছে। ভাষ্যে "শান্ত্রে কথারাং বা" এই হুলে "কথা" শব্দের দারা "বাদ"-বিচারকেই ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন। বাহাতে তম্বনির্ণয় বা বস্তুপরীক্ষা উদ্দেশ্য নহে, সেই "জন্ন" ও "বিভণ্ডা" নামক কথা এখানে গ্রহণ করা হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের

কথার দারা ব্ঝা যায়। মৃলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনদিগের মতে সংশরপূর্বক পরীক্ষামাত্রেই পরীক্ষক নিজে সংশরকে পূর্ব্বোক্ত হেভূর দারা প্রতিষেধ করিবেন না, কিন্তু প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে সংশরের খণ্ডন করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত হেভূর দারা ভাষার সমাধান করিয়া, সংশয় সমর্গনপূর্ব্বক বস্তু, পরীক্ষা করিবেন, ইহাই মহর্ষির স্ত্রার্থ । ।।

সংশন্ধপরীকা-প্রকরণ সমাপ্ত। ১।

ভাষ্য। অথ প্রমাণপরীকা

অসুবাদ। অনস্তর প্রমাণপরীক্ষা—অর্থাৎ সংশর্পরীক্ষার পরে অবসরভঃ উদ্দেশের ক্রমাসুসারে মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষা করিয়াছেন।

# সূত্র। প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যৎ ত্রৈকাল্যা-সিদ্ধেঃ ॥৮॥৬৯॥

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং নাস্তি, ত্রৈকাল্যাদিদ্ধেং, পূর্ব্বাপর-সহভাবামুপপত্তেরিতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই, ষেহেতু (উহাদিগের) ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আছে (অর্থাৎ) পূর্বভাব, অপরভাব ও সহভাবের উপপত্তি নাই।

টিপ্লনী। মহর্ষি গোতম প্রমাণ পদার্থেরই সর্বাগ্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। উদ্দেশক্রমান্থসারে পরীক্ষা-প্রকরণে সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূর্ব্বক বলিয়া আর্থ ক্রমান্থসারে সর্বাগ্রে সংশয় পরীক্ষাই করিয়াছেন। সংশয় পরীক্ষা ইইয়াছে, এখন আর উদ্দেশ ক্রমের কোন বাধক নাই, তাই অবসর সংগতিতে এখন উদ্দেশক্রমান্থসারেই প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থ পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রমাণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মধ্যেও প্রথমে প্রমাণ-সামান্তলক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রমাণের বিশেষ লক্ষণগুলি তাহার সামান্ত-লক্ষণপুর্ব্বক। সামান্ত লক্ষণ না বৃথিলে বিশেষ লক্ষণ না বৃথিলে বিশেষ লক্ষণ বৃথা যায় না। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ অমুভূতির সাধনম্বই

১়। সংশয়পূর্বক্যাৎ সর্বপরীকাণাং পরিচিক্ষিবমাণেন সংশর আক্ষেপত্তেভির্ন প্রতিবেছ্ববাঃ,—অণি তু পরেরেব্যাক্তিশ্রঃ সংশয় উজ্জৈ স্বাধানতেত্তিঃ স্বাধেয়ঃ।—তাৎপর্বাচীকা।

প্রমাণের সামাত্র লক্ষণ স্থাচিত হইরাছে এবং প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারিটি নামে চারিটি বিশেষ প্রমাণ বলা হইয়াছে। যদি ঐ চারিটিতে পূর্ব্বোক্ত প্রমানাধনস্বরূপ প্রমাণের সামান্ত লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রমাণ বলা বাইতে পারে না ৷ উহাদিগের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থও আর থাকিতে পারে না। কারণ, ঐ চারিটিকেই প্রমাণ বলা হইয়াছে। প্রমাণের সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় কি, এই প্রশ্নোভরে উন্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রথমে সম্ভবই পরীক্ষণীর। তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণের সম্ভব অর্থাৎ প্রমাণ আছে কি না, ইহাই প্রথমে পরীক্ষণীয়। সংশয় ব্যতীত বিচার-সাধ্য পরীক্ষা হইতে পারে না, এ জন্ম উন্দোতকর এথানে বলিয়াছেন যে, সৎপদার্থ ও অসৎপদার্থের সমান ধর্ম যে প্রমেয়ন্ত্র, তাহা প্রমাণে আছে। প্রমাণে ঐ সমান ধর্ম-জ্ঞান হইতেছে, কোন বিশেষ দর্শন হইতেছে না, স্থতরাং প্রমাণ সৎ অথবা অসৎ, এইরূপ সংশয় হইতেছে। মহর্ষি প্রমাণ পরীক্ষার জন্ম প্রথমে পুর্ব্বোক্ত সংশয় বিষয় দ্বিতীয় পক্ষকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাৎ প্রমাণ অসৎ, প্রত্যক্ষাদি যে চারিটিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমাণ নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহাই মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ। প্রমাণ আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, ইহাই তাঁহার উত্তর-পক্ষ। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই পূর্ব্বপক্ষকে শুক্তবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমিকের সিদ্ধান্তরূপ পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এখানে মাধ্যমিকের অভিদক্ষি বর্ণন করিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, তাছা **इहेर**लंख लाटक यांशिनगटक व्यमांग वरन, मिखन विठातमह नरह, हेहा व्यमारंगत्रहे व्यपतांध, আমার অপরাধ নহে। লোকসিদ্ধ প্রমাণগুলি যথন কালত্ত্বেও পদার্থ প্রতিপাদন করে না, তখন তাহাদিগকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার করা যায় না, ইহাই মাধ্যমিকের তাৎপর্য্য<sup>2</sup>। মাধ্যমিক পরে যাহা বলিয়াছেন, মহর্ষি গোতম বছ কাল পুর্ব্বেই সেই পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন ও সমর্থন করিয়া তাহার খণ্ডনের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের অভিসন্ধি। মহর্ষি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ সাধনে হেতু বলিয়াছেন "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। "ত্রৈকাল্য" বলিতে কালত্রমবর্তিতা। ত্রৈকাল্যের অসিদ্ধি কি না কালত্রমবর্ত্তিতার অভাব। ভাষ্যকরে ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "পূর্ব্বাপর সহভাবের অমূপপত্তি।" পূর্ব্বভাব, অপরভাব এবং সহভাব, এই তিনটিকেই এক কথায় বলা হইয়াছে "পুর্ব্বাপর-সহভাব"। প্রমাণে প্রমেরের পূর্বভাষ অর্থাৎ পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই এবং অপরভাব অর্থাৎ উত্তরকালবর্ত্তিতা নাই এবং সহভাব व्यर्श प्रमुकानवर्षिका नारे, रेहारे अभागत पूर्वाभव्रमरकावास्थ्रभक्ति । . रेहाट्करे वना रुरेहाएह, প্রমাণের "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি"। ফলকথা, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ব্বকালে থাকে না এবং উভরকালে থাকে না এবং সমকালেও থাকে না অর্থাৎ ঐ কালত্রয়েই প্রমেয় সাধন করে না, এ জন্ম তাহার প্রামাণ্য নাই। মহর্ষি ইহার পরেই তিন স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। ৮।

এতাক্ষাদরো ন প্রমাণ্ডেন ব্যবস্থা: কালক্রেহণার্থাপ্রতিপাদক্ষাৎ। বদেবং ন তৎ প্রমাণ্ডেন ব্যবন্ধিতে,
বধা শশ-বিষাণ্ড তথা তৈতৎ তলাস্তবেতি।—তাৎপর্যালিক।।

ভাষ্য। অস্তু সামান্তবচনস্থার্থবিভাগঃ।

অমুবাদ। এই সামান্তবাক্যের অর্থবিভাগ করিতেছেন [ অর্থাৎ মহর্ষি পূর্বের বে শত্রৈকাল্যাসিদ্ধিহেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই সামান্ত বাক্যটি বলিয়াছেন, এখন তিন সূত্রের দারা বিশেষ করিয়া ভাষার অর্থ বুঝাইতেছেন। ]

### সূত্র। পূর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ ॥৯॥৭০॥

শ্বন্দ। যেহেতু পূর্বের প্রমাণসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের পূর্বের যদি প্রমাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। গন্ধাদিবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং, তদ্যদি পূর্ববং, পশ্চাদ্গন্ধা-দীনাং সিদ্ধিঃ, নেদং গন্ধাদিসমিকর্যাত্রৎপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। গন্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, সেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ যদি পূর্বেব অর্থাৎ গন্ধাদির পূর্বেব হয়, পরে গন্ধাদির সিদ্ধি হয়, ( তাহা হইলে ) এই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ হেতুক উৎপন্ন হয় না [ অর্থাৎ যদি গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পূর্বেব গন্ধাদি বিষয় না থাকে, তাহা হইলে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত আ্রণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিশেষ হেতুক গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মে, এই কথা বলা যায় না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ লক্ষণ-সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হয়।

টিপ্ননী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থতের ঘারা সামান্ততঃ বলা হইরাছে যে, যাহাদিগকে প্রমাণ বলা হইরাছে, দেই প্রত্যক্ষাদি যথন প্রমেরের পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল, সনকাল, ইহার কোন কালেই থাকে না অর্থাৎ উহার কোন কালে থাকিয়াই প্রমেরিসিন্ধি করে না, তথন তাহাদিগের প্রামাণ্য নাই। এখন মহর্ষি তাহার পূর্ব্বোক্ত সামান্ত বাক্যকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্ত প্রমাণ, প্রমেরের পূর্ব্বকালে কেন থাকে না, ইহাই প্রথমে এই স্ত্তের ঘারা বলিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমেরের পূর্ব্ব প্রমাণের সিন্ধি হইলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সিন্নকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, অতএব প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালবর্ত্তিতা স্বীকার করা যায় না। মহর্ষির গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষর পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিন্ধি হয় অর্থাৎ গন্ধাদিরূপ যে প্রমের, তাহার পূর্বেই যদি তাহার প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে ঐ প্রত্যক্ষ গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘাণাদি ইন্দ্রিয়ের সনিকর্ষ-জন্ত হয় না। কারণ, যে গন্ধাদি বিষয়ের সহিত ঘাণাদি

ইন্দ্রিদ্ধের সিয়িকর্ষ হইবে, সেই গন্ধাদি বিষয় ভাহার প্রভাক্ষের পূর্ব্বে ছিল না; ইহাই বলা হইয়াছে। ভাহা ইইলে প্রভাক্ষণশণ-স্ত্রে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সয়িকর্ষ হেতৃক প্রভাক্ষ জন্মে বলা হইয়াছে, ভাহা ব্যাহত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সয়িকর্ষ হেতৃক যে লৌকিক প্রভাক্ষ জন্মে, এই সভ্যের অপলাপ ইইতে পারে না। স্বতরাং বলিতে ইইবে যে, গন্ধাদি প্রভাক্ষের পূর্বেও গন্ধাদি বিষয় থাকে এবং ভাহার সহিত ঘ্রাণাদির সয়িকর্ষ-জন্মই ভাহার প্রভাক্ষ জন্মে। ভাহা হইলে প্রমেয়ের পূর্বেই প্রমাণ থাকে, পরে প্রমেয় সিদ্ধি হয়, এ কথা আর বলা যায় না। গন্ধাদি-বিষয়ক প্রভাক্ষর পূর্বের গন্ধাদি বিষয় না থাকিলে ভাহার সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সয়িকর্ষ হইতে না পারায়, ভাহার প্রভাক্ষই তথন ইইতে পারে না। স্বতরাং প্রমাণে প্রমেয় বিষয়ের পূর্বেকালবর্ত্তিভা থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। ভাষাকার এথানে মহর্ষি-স্ত্রার্গ বর্ণন করিয়াছেন'। ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ার্ছন। ভাৎপর্যাটীকাকারও এথানে ঐরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন'। ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ার্প প্রমাণকে গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, গন্ধাদিবিষয়রূপ প্রমেয় পূর্বেব না থাকিলে ভাহার সহিত পূর্বের ইন্দ্রিয়-সয়িকর্ষ থাকাও অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পূর্বেব থাকিলেও বিষয় পূর্বের না থাকিলে ভাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সিয়িকর্ষ হইতে না পারায় পূর্ববর্তী ঐ ইন্দ্রিয়ও তথন প্রমাণরূপে থাকে না। কারণ, বিষয়ের সহিত সয়িয়ই ইন্দ্রিয়ই প্রমাণ-পদ্যবাচ্য হইয়া থাকে।

পরবর্তী নব্য টীকাকারগণ প্রমার পূর্ব্বে প্রমাণ থাকে না, এইরূপেই স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রমাণজন্ত যে যথার্থ অন্তর্ভূতি জন্মে, তাহাকে বলে "প্রমা"। সেই প্রমা না হওয়া পর্যন্ত তাহার সাধনকে প্রমাণ বলা যায় না, ইহাই তাঁহাদিগের মূল তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার কিন্ত প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীন হইতে পারে না, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী স্ত্রে "প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হয় না" এইরূপ কথাই আছে। প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাব উপপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্রে মহর্ষির কথা বলিয়া ভাষ্যকার ব্রিয়াছেন। পরকর্তী স্ত্রে ইহা পরিক্ষ্ট হইবে।

ভাষ্যকার এখানে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমেয়পূর্বকালবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না, এই ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রণালীতে অন্মানাদি প্রমাণত্রয়েরও প্রমেয়পূর্বকালপূর্ববর্ত্তিতা সম্ভব নতে, ইহাও তাৎপর্য্য বলিয়া বৃঝিতে হইবে। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা তাহাও স্থৃচিত করিয়াছেন। তবে মহর্ষি স্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রত্যক্ষমাত্রের কথা বলায় ভাষ্যকারও কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়াই স্ক্রোর্থ বর্ণন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্থ্রোর্থ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, প্রমার পূর্বের্ব প্রমাণ সিদ্ধি হইলে অর্গাৎ প্রমাণ থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্গহেতুক অর্গাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্গ প্রভৃতি হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না অর্গাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমিতির উৎপত্তি হয় না। এই স্থ্রে "প্রমাণসিন্ধেনী" এই স্থলে সামান্ততঃ সকল প্রমাণবোধক "প্রমাণ" শব্দ আছে

<sup>&</sup>gt;। জ্ঞানং হি প্রমাণং, তদ্বোগাৎ প্রমেয়মিতি চ বর্ধ ইতি চ ভবতি। তদ্বদি প্রমাণং পূর্বং প্রমেয়াদর্গাছৎ-পদ্যতে, ততঃ প্রমাণাৎ পূর্বং নামাবর্ধ ইতি ইন্সিয়ার্থেত্যাদিস্ত্রবাঘাতঃ।—তাৎপর্যাদীকা।

বিদাহি তাঁহারা ঐরপ স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং প্রমাণমাত্রের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি ব্যুৎপাদনই মহর্ষির কর্ত্তব্য; স্তরাং মহর্ষি এই স্ত্রে প্রমাণ শব্দের দ্বারা সকল প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা প্রতাক্ষাদি প্রমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বৃত্তিকার প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ভাষ্যকার এই স্তর্গেষে কেবল "প্রত্যক্ষ" শব্দ দেখিয়া বৃত্তিকার প্রভৃতির ভাষ্ম ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেমন প্রমেরের পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই, তদ্রেপ অমুমানাদি প্রমাণেও ঐরপে প্রমেরের পূর্বকালবর্ত্তিতা নাই, ইহা বৃত্তিকে হইবে। মহর্ষি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমেরপূর্বকালবর্ত্তিতা থাকিতে পারে না, ইহা বৃত্তিকারও এই ভাবের কথা বিদ্যাছেন। ১।

## সূত্র। পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়-সিদ্ধিঃ ॥১০॥৭১॥

অমুবাদ। পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হইলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয়, এ কথা বলা বায় না। বাহা পূর্বের নাই, তাহা হইতে পরে প্রমেয়সিদ্ধি হইবে কিরূপে ? ]

ভাষ্য। অসতি প্রমাণে কেন প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়ঃ স্থাৎ। প্রমাণেন খলু প্রমীয়মাণোহর্থঃ প্রমেয়মিত্যেতৎ সিধ্যতি।

অসুবাদ। প্রমাণ না থাকিলে অর্থাৎ প্রমেরের পূর্বের প্রমাণ না থাকিলে পদার্থ কাহার ঘারা প্রমীয়মাণ হইয়া (যথার্থরূপে অমুভ্রমান হইয়া) প্রমেয় হইবে ? পদার্থ প্রমাণের ঘারাই প্রমীয়মাণ হইয়া "ইহা প্রমেয়" এইরূপে সিদ্ধ (জ্ঞাড) হয় [ অর্থাৎ প্রমাণের ঘারা অমুভ্রমান হইলেই সেই পদার্থ প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হয়। বদি সেই পদার্থের পূর্বের প্রমাণ না থাকে, ভাহার পরেই প্রমাণসিদ্ধি হয়, ভাহা হইলে আর উহা প্রমেয়রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে আর প্রমেয় বিলয়া বুরা যায় না।

টিপ্পনী। প্রমেশ্বের পূর্ব্বে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা পূর্ববহুত্তে বলা হইরাছে। এখন এই স্থত্তের দারা প্রমেশ্বের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হইতে পারে না কেন, তাহা বলা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, বদি প্রমেশ্বের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমেশ্বের পূর্ব্বে প্রমাণ থাকে না, ইহা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে আর প্রমাণ হইতে প্রমেশ্বিসিদ্ধি হইতে পারিল না। প্রমাণ বদি প্রমেশ্বের পূর্বের্ব না থাকিয়া পরেই থাকিল, তাহা হইলে উহা প্রমেশ্বের সাধক হইবে কিরূপে, উহা হইতে প্রমেশ্বিসিদ্ধি হয়, এ কথা বলা যায় কিরূপে ? আপত্তি হইতে পারে য়ে, প্রমেশ্ব বিষরটি

প্রমাণের পুর্ব্বেই আছে; কারণ, তাহা প্রমাণের অধীন নহে, তদ্বিষয়ে প্রমান্তানই প্রমাণের অধীন। ঐ প্রমাজ্ঞানের পুর্বের্ব প্রমাণ না থাকিলে উহা জন্মিক্তে পারে না, স্মৃতরাং প্রমাণকে ঐ প্রমাজ্ঞানের পরকালবর্ত্তী বলিলে, প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের সিদ্ধি হইতে পারে না, এই কথাই বলা সঙ্গত। প্রমাণ হুইতে প্রমেম্বসিদ্ধি হুইতে পারে না, এ কথা বলা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এই আপত্তির স্থচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমেয়বস্ত স্বরূপ প্রমাণের অধীন নহে, তাহা হইলেও ঐ বস্তুর প্রমেয়দ্ব প্রমাণের অধীন; দেই প্রমেয়ত্বও যদি প্রমাণের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে উহা আর প্রমাণের অধীন হয় না<sup>3</sup>। তাৎপর্য্য এই দে, প্রমাণের দারা প্রমীয়মাণ হইলে তথন সেই বস্তুকে প্রমেয় বলে। পুর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে তথন দেই বস্ত প্রমীয়মাণ না হওয়ায়, তথন তাহাকে প্রমেয় বলা যার না। প্রমাজ্ঞানবিষয়ত্বই প্রমেয়ত্ব। প্রমাণ ব্যতীত যথন প্রমাজ্ঞান জ্বনিতে পারে না, তথন প্রমাণের পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু পূর্ব্বে প্রমান্তানের বিষয় না হওয়ায় পূর্ব্বে প্রমেয় সংজ্ঞা লাভ করে না এবং তথন তাহার প্রমেয়ত্বও থাকে না। উদ্যোতকরও এই তাৎপর্যো বলিয়াছেন যে, প্রমেয় সংস্কা প্রমাণনিমিত্তক। পুর্ব্বে প্রমাণ না থাকিলে তথন বস্তুর প্রমেশ্ব সংক্রা হইতে পারে না। ভাষ্যকারও পরে এই কথা-প্রদক্ষে প্রমেয়দংজ্ঞার কথাই বলিয়াছেন। ফলকথা এই যে, প্রমেয় বস্তুর স্বরূপ প্রমাণের পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকিলেও উহা প্রমেয় নামে প্রমেয়ত্বরূপে পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকে না। কারণ, প্রমাণই বস্তুকে ঐ ভাবে সিদ্ধ করে। অতএব প্রমাণ প্রমেয়ের পরকালবর্তী হইলে অর্থাৎ প্রমেয়ের পূর্ব্বে না থাকিলে, প্রমাণ হইতে প্রমেয় সিদ্ধি হর না, এই কথা বলা অসঙ্গত হয় নাই। প্রমাণ পূর্ব্বে না থাকিলে তাহা হইতে প্রমেয়ত্বরূপে প্রমেয় দিদ্ধি হয় না, ইহাই ঐ কথার তাৎপর্য্য। তাহা হইলে প্রমাণ হইতে প্রমাজ্ঞানের দিদ্ধি হয় না, এই কথাই ফলতঃ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্তুত্তে প্রমাণ হইতে প্রমেয়সিদ্ধি হয় না, এইরূপ কথা থাকায় প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্বাপর সহভাবের অমুপপত্তিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; নব্য টীকাকারগণের স্থায় প্রমাজ্ঞান ও প্রমাণের পূর্ব্বাপর সহভাবের অমুপপত্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। ১০।

# সূত্র। যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্ত্বাৎ ক্রম-রত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্॥ ১১॥ ৭২॥

অনুবাদ। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ একই সময়ে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সিদ্ধি হইলে জ্ঞানগুলির প্রতিবিষয়ে নিয়তত্বশতঃ ক্রমবৃত্তির থাকে না। [ অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্ববিকালীনও নহে, উত্তরকালীনও নহে, কিন্তু সমকালীন, তাহা হইলে প্রতিবিষয়ে জ্ঞানগুলি একই সময়ে হইতে পারে, উহারা যে ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায়।

<sup>&</sup>gt;। বছাপি করপং ন এমাণাধীনং তথাপি তস্ত এনেরবং তদধীনং তদপি চেৎ প্রমাণাৎ পূর্বং ন প্রমাণ্বোগ-নিবক্ষনং স্তাধিতার্ব: ।—ভাৎপর্যাস্ট্রা।

ভাষ্য। যদি প্রমাণং প্রমেয়ঞ্চ যুগপদ্ভবতঃ, এবমপি গন্ধাদি-দ্বিদ্রিয়ার্থের জ্ঞানানি প্রত্যর্থনিয়তানি যুগপৎ সম্ভবস্তীতি। জ্ঞানানাং প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমর্ভিদ্বাভাবঃ। যা ইমা বৃদ্ধয়ঃ ক্রমেণার্থের বর্ত্তস্তে তাসাং ক্রমর্ভিদ্বং ন সম্ভবতীতি। ব্যাঘাতশ্চ ''যুগপজ্জানামুং-পত্তির্মনসো লিঙ্গ'মিতি।

এতাবাংশ্চ প্রমাণপ্রমেয়য়েঃ সদ্ভাববিষয়ঃ, স চামুপপন্ন ইতি, তন্মাৎ প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণত্বং ন সম্ভবতীতি।

অমুবাদ। যদি প্রমাণ ও প্রমেয় যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে হয়, এইরূপ হইলেও গদ্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ে প্রভার্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে নিয়ত জ্ঞানগুলি একই সময়ে সম্ভব হয়। জ্ঞানগুলির প্রভার্থনিয়তত্ববশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানগুলি প্রতিবিষয়ে নিয়ত আছে বলিয়া তাহাদিগের ক্রমবৃত্তির (ক্রমিকত্ব) থাকে না। (বিশদার্থ) এই যে, জ্ঞানগুলি ক্রমশঃ বিষয়সমূহে জন্মিতেছে, তাহাদিগের ক্রমবৃত্তির সম্ভব হয় না । অর্থাৎ গদ্ধাদি-বিষয়ক জ্ঞানগুলি সকলে একই সময়ে জন্মে না, উহারা ক্রমে ক্রমেয়, ইহা অমুভবসিদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয় যদি একই সময়ে জন্ম, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিও একই সময়ে জন্মে বলিতে হয়। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমিকত্ব যাহা দৃষ্ট, সেই দৃষ্ট ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ] এবং "একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া মনের লিক্ন" এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে [ অর্থাৎ একই সময়ে অনেক জ্ঞান উৎপত্তি হয় না, এই কথা বে স্থত্রে বলা হইয়াহে, সেই সূত্রের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।]

এই পর্যান্তই প্রমাণ ও প্রমেরের সন্তাবের বিষয় [ অর্থাৎ পূর্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রাই প্রমাণ ও প্রমেরের থাকিবার স্থান, ইহা ভিন্ন আর কোন কাল নাই, স্থতরাং আর কোন কালে প্রমাণ ও প্রমের থাকার সন্তাবনাই নাই । ] সেই কালত্রাই অমুপপন্ন, অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেরের পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রমাণত্ব সন্তবহার না ।

টিপ্পনী। প্রমাণ প্রমেশ্বের পূর্ব্বকালেও থাকে না, উত্তরকালেও থাকে না, ইহা পূর্ব্বোক্ত ছই স্ত্তের দারা বুঝান হইরাছে। এখন এই স্ত্তের দারা প্রমাণ ও প্রমেশ্বের সমকালবর্ত্তিতা বলিলে বে

দোব হর, ভাহা বলিরা উহাদিগের সমকালবর্ত্তিতা খণ্ডন করিতেছেন। গন্ধ প্রভৃতি পদার্থগুলিকে "ঠক্রিয়ার্থ" বলা হইরাছে। ভ্রাণাদি ইক্রিয়ের স্বারা ক্রমশঃ ঐ গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হইরা থাকে। একট সময়ে গন্ধ প্রত্যক্ষ এবং রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সিদ্ধান্ত । মহর্বি গোতম এই জন্মই মনকে অতি সুন্দ্র বৃলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রতাক্ষে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিত মনের সংযোগ আবশ্রক। মন অতি সুন্দ্ৰ বিশ্বাই যথন আণেক্ৰিন্তে সংযুক্ত থাকে, তথন চক্ষুৱাদি কোন ইক্ৰিন্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না। স্রভরাং ভাণেক্রিয়ের দারা গদ্ধ-প্রতাক্ষকালে চক্ষরাদির দারা রূপাদির চাক্ষ্য প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। ঘার্ণেন্দ্রিয়ন্ত মন ঘাণেন্দ্রিয় হইতে চক্ষরাদি কোন ইন্দ্রিয়ে বাইয়া সংযুক্ত হইলে, তথন চাকুষ প্রভৃতি কোন প্রত্যক্ষ জন্মে 📅 তাহা হইলে গদ্ধাদি প্রত্যক্ষরপ জ্ঞানগুলি এक है नमत्त्र कत्य ना, छेशत्रा कालविलास क्रमणाई कत्या, हेशहे निकास हरेल। ध्रमान ७ ध्रामत्र ममकानवर्डी बहेरन थे छानश्चित्र सोशशना बहेना शएफ, छेशानिश्वत्र क्रिमिक्य शास्त्र ना । व्यर्शर উহারা একই সমরে উৎপন্ন হইলে উহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্ব-সিদ্ধান্ত থাকে না। উহাদিগের ক্রমবৃত্তিত্বই महे वा अञ्चलिक, जांश ना थाकित्न महे-वाावाज-साव रह, देशहे धथात महर्विद्र मुन वक्तवा। প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালবর্তী হইলে জ্ঞানগুলির ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না কেন ? মহর্বি ইহার হেড় বলিয়াছেন—"প্রত্যর্থনিয়তম্ব"। জ্ঞানগুলি গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে নিয়ত স্বর্থাৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকিলেই জ্ঞানগুলিকে "প্রত্যর্থনিয়ত" বলা বার। মহর্ষির গুঢ় তাৎপর্য্য এই বে, বদি প্রমাণের সমকালেই প্রমের থাকে, তাহা হইলে যেখানে গদ্ধ পদার্থে খ্রাণেক্সিয়ের সন্নিকর্ষ আছে এবং রূপপদার্থেও চক্ষরিন্দ্রিয়ের সমিকর্ষ আছে, দেখানে গন্ধগ্রাহক প্রমাণ ও রূপগ্রাহক প্রমাণ থাকার, তাহার সমকালে গন্ধ ও রূপ প্রমেয় হইরাই আছে। তাহা হইলে সেই একই সমরে গন্ধবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই হুই জ্ঞানই আছে বলিতে হুটবে। কারণ, প্রমাণ-জ্বন্ত যে জ্ঞান অর্থাৎ প্রমা, তাহার বিষয় না হুটলে কোন বন্ধই প্রমেয়-পদবাচ্য হইতে পারে না; প্রমার বিষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বন্তর প্রমেরছ বা প্রমের गुरुछा इटेरिक शास्त्र ना। यमि প্রমাণের সমকালেই প্রামের থাকে, তাহা इटेरन छथन তদ্বিরে প্রমাজানও থাকে বলিতে হইবে। গন্ধাদি প্রত্যেক বন্ধর প্রমাণ উপস্থিত হইলে. তৎকালেই যদি ঐ গন্ধাদি প্রমেয়-পদবাচ্য হইয়া দেখানে থাকে, ভাহা হইলে ঐ গন্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ে তথন তাহার প্রমাজ্ঞানগুলি আছেই বলিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ জ্ঞানগুলিকে প্রত্য নিয়ত বলিতে হইল। বাহা প্রমাণের সমকালে প্রতিবিবরে আছেই, ভাহা "প্রত্যর্থনিয়ত"। তাरा रहेरल शक्कां नि-প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য **श्वीकां**त्र कतिष्ठ रहेल। श्रामां नित्र सम्रकां लहे यथन উহাদিগের সহা মানিতে হইল, নচেৎ প্রমাণ-সমকালে প্রমেরের সন্তা মানা বার না, তথন উহাদিগের ক্রমিকত্ব-সিদ্ধান্ত সম্ভব হইল না। ঐ সিদ্ধান্তের অপলাপ করিলে প্রথমাধ্যায়ে যে, "যুগপত্তানা-মুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গং" (১৬ সূত্র ) এই সূত্রটি বলা হইয়াছে, ভাহার ব্যাঘাত হইল। ঐ সূত্রে একই সময়ে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের বিঙ্গ বলা হইয়াছে। একই সময়ে অনেক জ्ञान रय ना, এই मिक्कान्छ ब्रक्कात सम्रहे मनत्क चिक्क एका वना इर्हेबाएह। এकरे मनद चटनक

ক্ষান না হওয়াই তাদৃশ অতি স্ক্ষ মনের সাধক। এখন একই সময়ে অনেক জানের উৎপত্তি শ্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত ঐ স্ত্রটিও ব্যাহত হইয়া বায়।

ভাষ্যকার বাহা বলিরাছেন, তাহাতে এই ভাব ভিন্ন আর কোন ভাব বুঝা বার না। অক্স ভাবে ভাষ্যকারের কথা প্রক্লত হলে সঙ্গত বলিরা বুঝা বায় না। উন্দ্যোতকর বলিরাছেন বে, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি এবং তাহাদিগের জ্ঞানগুলি উপস্থিত হইলে জ্ঞানের যৌগপদ্য হয়, স্থতরাং জ্ঞানগুলির ক্রমর্ত্তিত্ব বাহা দৃষ্ট, তাহার ব্যাঘাত হয়। উন্দ্যোতকরও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই কথা বলিরাছেন, ব্বিতে হয়। নচেৎ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে কিরূপে ? ঐ আপত্তি সঙ্গত করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবেই করিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্থ্যোক্ত আপত্তি সঙ্গত করিবার জন্ত অন্তরূপ ব্যাখ্যা ক্রিরাছেন। বৃত্তিকার বলিরাছেন যে, জ্ঞানগুলি অর্থবিশেষনিয়ত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিশেষ। স্থতরাং ফানের যৌগপদা নাই, ক্রমর্ভিছই আছে। প্রমাণ ও প্রমা বদি একই কালে থাকে, তাহা হইলে জানের ঐ ক্রমবৃতিত্ব থাকে না। যেমন পদজানরূপ প্রমাণ শব্দ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ, তঙ্কন্ত শব্দবোধরূপ প্রমান্তান পদার্থ-বিষয়ক এবং পরোক্ষ। ঐ বিজ্ঞাতীয় প্রমাণ ও প্রমাত্রপ জ্ঞানঘরের যৌগপদ্য সম্ভব হয় না। কারণের পরেই কার্য্য হইয়া থাকে, স্নতরাং পদ্যানের পরেই শান্ধবোধ হইবে। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রমাণ ও অমুমিতি প্রভৃতি প্রমাতেও এইরূপ যৌগপদ্যের আপত্তি বুঝিতে হইবে। ঐ প্রমাণ ও প্রমারূপ জ্ঞানহন্নের কার্য্য-কারণভাব থাকার কথনই উহাদিগের বৌগপদ্য সম্ভব হয় না। প্রমাণ ও প্রমার সমকালবর্ত্তিতা স্বীকার করিলে উহাদিগের যৌগপদ্যের আপত্তি হয়, ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না। বৃত্তিকার এই স্থক্ত এবং ইহার পূর্বাস্থাটকে অমুমানাদি প্রমাণ-স্থলেই সংগত বলিরাছেন। বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার স্থােক প্রত্যর্থনিয়তত্ব এই হেতু জ্ঞানের ক্রমর্হিত্বের সাধক, ক্রমর্ভিত্বাভাবের সাধক নহে। মহর্ষি-স্তুরের দারা সর্গভাবে কিন্তু ঐ হেতুকে ক্রমনৃতিদ্বাভাবেরই সাধকরূপে বুঝা বার। পরস্ত বুহিকার স্থােক "প্রত্যর্থনিয়তত্ব" শব্দের দারা যে অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহাও সরলভাবে বুঝা বায় না। এবং বৃত্তিকারোক্ত অর্থবিশেষ-নিয়তত্বমাত্র জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিত্বের সাধক হয় কিরুপে, ইহাও চিস্তনীয়। এবং বৃত্তিকারের ব্যাখ্যামুদারে মহর্বি প্রমাণ-দামান্ত-পরীক্ষায় প্রথমোক্ত প্রভাক্ষ প্রমাণ আগ করিয়া, অমুমানাদি স্থলেই পুর্ব্বোক্ত ছুইটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র বলিলে, তাহার ন্যুনতা হয় কি না, ইহাও চিস্তনীয়। স্থধীগণ এ সব কথা চিস্তা করিবেন।

ভাষ্যকার এথানে কেবল প্রত্যক্ষ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিলেও, ইহার বারা এই ভাবে অমুমানাদি স্থলেও পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যাত হইরাছে। কারণ, অমুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানেরও বৌগপদ্য জারাচার্য্যগণের সন্মত নহে। একই সমরে কোন প্রকার জ্ঞানবর্মই জ্বো না। অমুমানাদি প্রমাণ ও তাহার প্রমেরকে সমকালবর্ত্তী বলিলে, বেখানে অমুমানাদি প্রমাণ আছে, সেথানে তৎকালেই তাহার প্রমের আছে, স্তরাং অমুমিতি প্রভৃতি প্রমাজ্ঞানও তৎকালে আছে, ইহা বলিতে হইবে, নচেৎ তথন প্রমের থাকিতে পারে না। প্রমা জ্ঞানের বিষর না হইলে ভাহা প্রমের-পদবাচ্য

হয় না। তাহা হইলে অনুমানাদি প্রমাণরপ বে-কোন জাতীয় জ্ঞান এবং তজ্জন্ত অনুষিতি প্রভৃতি প্রমান্তান, এই উভয় জ্ঞানের যৌগপদ্য হইরা পড়ে। তাহা হইলে উহাদিগের ক্রমবৃদ্ধিত্ব-দিদ্ধান্ত থাকে না। ফলতঃ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যামুদারে প্রমাণমাত্রেই এই সুত্রোক্ত আপত্তি সঙ্গত হয়। ভাষ্যকার প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্তিতা-পক্ষ ধরিয়াই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহা পূর্বাস্থ্যে বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ প্রমাণ ও প্রমা-জ্ঞানের সমকাশবর্ত্তিতা-পক্ষ ধরিরা স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার শেবে বৃদিন্নাছেন যে, কেহু কেহু এই স্থান্তের ব্যাখ্যা করেন,—প্রমাণ ও প্রমেন্নের যুগপৎ সিদ্ধি অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান হয় না। কারণ, তাহা হইলে জ্ঞানগুলির অর্থবিশেব-নিয়তত্বৰশতঃ বে ক্রমবৃত্তিত্ব আছে, তাহা থাকে না। বেমন বট-প্রত্যক্ষে চকুঃ প্রমাণ, বট প্রমেয়। ঐ চক্ররপ প্রমাণের জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞান একই সময়ে হইতে পারে না। কারণ, চক্রর জ্ঞান অনুমিতি, বটের জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও প্রত্যক্ষের বৌগপদা সম্ভব হর না। এই ব্যাখ্যার হুত্রস্থ "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ জ্ঞান। এই ব্যাখ্যার বক্তব্য এই যে, প্রমাণ ও প্রমেরের যুগপৎ জ্ঞান হর না, এ কথা এখানে অনাবশুক। প্রমাণের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতেই মহর্বি এই স্থত্তের হারা প্রমাণ ও প্রমেরের সমকালবর্ত্তিতাই খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার প্রভৃতি এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

ভাষ্যকার স্ত্রত্রের ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিরাছেন যে, প্রমাণ, প্রমেরের পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল এবং সমকাল, এই কালত্রয়েই যখন থাকে না, অর্থাৎ ঐ কালত্রয়ের কোন কালেই যখন পদার্থ প্রতিপাদন করে না, আর কোন কালও নাই, যেখানে থাকিয়া পদার্থ প্রতিপাদন করিবে, স্থুতরাং প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না, প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নাই, উহা অলীক, ইহাই পূর্বপক।

ভাষ্য। স্বস্থ সমাধি:। উপলব্ধিহেতোরপলব্ধিবিষয়সং চার্থস্য পুর্বাপরসহভাবানিয়মাদ্যধাদর্শনং বিভাগবচনম্।

किष्ठुशलिक्दिष्टः शृद्धः, श्रम्हाङ्गशलिक्विययः, यथापिछात्र धकान **छे**९भग्नामानाम्। कठि९ पूर्वामूलनिक्विषयः लम्हाकूलनिक्दर्जुः, यथार्विष्ठानाः धानीयः। किष्ठ्रभनिक्षर्ष्ट्रक्रभनिक्षियम् मह छवछः, यथ। धृरमनारमध्य र्गमिछि। উপनिक्तिर्रुण्ट ध्यमानः धरममस्नुननिक-বিষয়ঃ। এবং প্রমাণপ্রমেয়রেয়ঃ পূর্ব্বাপরসহভাবেছনিয়তে ব্রথাছর্মো দৃখ্যতে তথা বিভক্ষ্য বচনীয় ইতি। তত্ত্বৈকান্তেন প্ৰভিষেধানুপপতিঃ সামান্তেম খনু বিভজ্য প্রতিষেধ উক্ত ইতি।

অমুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধি অর্থাৎ সমাধান ( বলিভেছি )।

উপলব্ধির হেড় এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্থের অর্থাৎ প্রমাণ ও প্রমেয়ের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম না ধাকায় বেরূপ দেখা বায়, তদসুসারে বিভাগ করিয়া (বিশেষ করিরা) বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই বে, কোন স্থলে উপলব্ধির হেডু পূর্বেব থাকে, উপলব্ধির বিষয় পরে থাকে, যেমন জায়মান পদার্থের সম্বন্ধে সূর্য্যের প্রকাশ। কোন খলে উপলব্ধির বিষয় পূর্বেব থাকে, উপলব্ধির হেতু পরে থাকে, বেমন **অবস্থিত পদার্থের সম্বন্ধে প্রদীপ। কোন** স্থলে উপলব্ধির হেতু এবং উপলব্ধির বিষয় মিলিড হইয়া অর্থাৎ এক সময়েই থাকে, ষেমন ধূমের ঘারা অর্থাৎ জ্ঞায়মান ধুমের ছারা অগ্নির জ্ঞান হয়। উপলব্ধির হেতৃই প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয় কিন্তু প্রমের। প্রমাণ ও প্রমেরের পূর্ববাপর সহভাব এই প্রকার অনিয়ত হইলে, অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমাণ-মাত্রই প্রমেয়ের পূর্ববকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী. এইরূপ নিয়ম না থাকায় অর্পকে অর্থাৎ প্রমেয়কে যে প্রকার দেখা ৰাইবে, সেই প্ৰকারে বিভাগ করিয়া (বিশেষ করিয়া) বলিতে হইবে [ অর্থাৎ বেখানে প্রমাণের পরকালবর্ত্তী, সেখানে তাহাই বলিতে হইবে; যেখানে পূর্ব্বকালবর্ত্তী, সেখানে ভাহাই বলিতে হইবে; যেখানে সমকালবর্ত্তী, সেখানে ভাছাই বলিতে হইবে। যে প্রমেয়-পদার্থকে যেরূপ দেখা ঘাইবে, পৃথক্ করিয়া ভাছাকে সেইরূপই বলিতে হইবে, সামাগুতঃ প্রমোত্তকে প্রমাণের পূর্বকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী বলা যাইবে না, কারণ, ঐরূপ কোন নিয়ম নাই ] তাহা হইলে একান্ততঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না. সামান্তের দারাই অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রমেয় পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই (পূর্ববিপক্ষসূত্রে) বিশেষ করিয়া প্রভিষেধ বলা হইরাছে, [ অর্থাৎ কোন প্রমেয় যখন কোন স্থলে প্রমাণের পরকাল-বর্তী হয়, কোন প্রমেয় প্রমাণের পূর্মকালবর্তী হয়, আবার কোন প্রমেয় কোনও হলে প্রমাণের সমকালবর্ত্তীও হয়, তখন একাস্তই যে প্রমেয়ে প্রমাণের পূর্ববিকাল-ৰ**র্ত্তিতা নাই** এবং উত্তরকালবর্ত্তিতা নাই এবং সমকালবর্ত্তিতা নাই, এইরূপ নিষেধ করা বায় না। প্রমেয়-সামাশুকে অবলম্বন করিয়া বিভাগপূর্বক অর্থাৎ ভাহাতে প্রথাণের উত্তরকালবর্ত্তিতা নাই, পূর্ববকালবর্ত্তিতা নাই এবং সমকালবর্ত্তিতা নাই, এইরূপে বে নিষেধ করা হইয়াছে, ভাহা উপপন্ন হয় না ৷

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রমাণ-সামায় পরীক্ষার জয় প্রথমে বে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, পরে ভাহার সমাধান করিয়াছেন। ভাষ্যকার এথানেই মহর্ষি-স্থচিত সমাধানের বিশদ বর্ণন করিয়া,

তাঁহার বাাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু বলা হইরাছে, তাহা প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, স্মতরাং হেস্বাভাস, হেস্বাভাসের দ্বারা সাধ্য সাধন করা বায় না। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমানে নাই কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণ উপলব্ধির সাধন, প্রমেয় উপলব্ধির विषय । উপলব্ধির সাধন এবং উপলব্ধির বিষয় পদার্গের পূর্ব্বাপর সহভাবের নিয়ম নাই। অর্থাৎ কোন স্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ পূর্ব্ববর্তী হইয়াও পরজাত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে: যেমন স্থর্য্যের আলোক তাহার পরজাত পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। কোন ন্থলে উপলব্ধির সাধন পদার্থ তাহার পূর্ব্ব হুইতেই অবস্থিত পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন প্রদীপ তাহার পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত বটাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইতেছে। এবং কোন ন্থলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থ তাহার সমকালীন পদার্থের উপলব্ধি সাধন করে। যেমন জ্ঞায়মান धुम छाष्ट्रांत नमकानीन अधित छेशनिकत नाधन श्रेटिक्ट । छाष्ट्रा श्रेटल प्राथा बारेटिक्ट प्रा উপলব্ধির সাধন-পদার্থ যে উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্বকালবর্তীই হয়, অথবা উত্তরকালবর্তীই হয়, অথবা সমকালবন্তীই হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। বেখানে যেমন দেখা যায়, তদমুসারে বিশেষ করিয়াই উহাদিগের পূর্ব্বাপর সহভাব বলিতে হইবে। তাহা হইলে উপলব্ধির সাধন-পদার্থে स्व উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্বকালীনত্ব অথবা উত্তরকালীনত্ব, অথবা সমকালীনত্ব, ইহার কোনটি কুজাপি একান্তই নাই, ইহা বলা গেল না। স্থতরাং উপলব্ধির সাধন প্রমাণ-পদার্থেও উপলব্ধির विषय প্রমেয়-পদার্থের পূর্ব্বকালীনত্বাদির ঐকান্তিক নিষেধ বলা যায় না। ত্রলবিশেষে প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকালীনত্বাদি থাকিলে, সামাগ্রতঃ প্রমাণ ও প্রমের ধরিরা ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি বলা বার না। পূর্ব্বপক্ষী সামাগ্রতঃ প্রমেন্ন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সামাগ্রতঃ প্রমাণ-পদার্থে প্রমেন্ধ-সামান্তের পূর্বকালীনত্বাদি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন, স্থতরাং ঐ নিষেধ উপপন্ন হয় না। প্রমাণে প্রমেরের পূর্ব্বকাণীনস্থাদির ঐকাস্তিক নিষেধ করিতে না পারায় তৈকাণ্যাসিদ্ধি হেডু ভাহাতে নাই, স্নতরাং উহা অসিদ্ধ। স্তায়বার্তিকে উন্দোতকর এখানে পূর্বপক্ষীর অমুমানে স্বতন্ত্র-ভাবে করেকটি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বদি পদার্থ সাধন না করে, তাহা হইলে দেগুলিও অসিদ্ধ, তাহাদিগকে "প্রত্যক্ষ প্রভৃতি" বলিয়া গ্রহণ করাই যায় না। তাহাদিগকে পদার্থ-দাধক বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহাদিগের অপ্রামাণ্য বলা ধার না এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নিষেধ করিলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ নিষেধ হর না। ধর্ম্মের নিষেধ হইলেও তাহার দারা ধর্মী অলীক হইতে পারে না। ধর্মা ও ধর্মীকে অভিন বলিলে "প্রত্যক্ষাদীনাং" এই স্থলে ষষ্টা বিভক্তির উপপত্তি হয় না এবং "প্রামাণ্য" এই স্থলে ভাবার্থে তদ্ধিত প্রত্যন্ত্রেরও উপপত্তি হয় না। পুর্ব্বোক্ত হলে ষষ্টা বিভক্তি এবং ভাবার্থ তদ্ধিত প্রভারের স্বারা প্রমাণ এবং তাহার ধর্ম্ম ভিন্ন পদার্থ বিলয়াই সিদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই বলিলে অক্ত প্রমাণ স্বীকৃত বলিয়া বুঝা বায়। অক্ত প্রমাণ স্বীকার করিলে তাহাতে অপ্রাৰাণ্য না থাকার ত্রৈকান্যাসিদ্ধিকে অপ্রামাণ্যের সাধক বলা যার না। অন্ত প্রমাণ স্বীকার

না করিলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা যার না। কারণ, প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হর না এবং অক্স প্রমাণ না থাকিলে "প্রত্যক্ষাদীনাং" এই কথা নির্গক হর। "প্রমাণ নাই" এইরূপ কথাই বলা উচিত হর এবং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি যে হেতু বলা হইরাছে, তাহা প্রমাণে থাকে না। কারণ, ত্রিকালের ভাবই ত্রৈকাল্য, তাহার অসিদ্ধি প্রমাণে থাকিবে কেন ? যদি বল, "ত্রেকাল্যানিদ্ধি" শব্দের দারা তাৎপর্য্যার্থ বৃথিতে ইইবে —কালত্ররে পদার্থের অপ্রতিপাদকদ্ধ, তাহাই হেতু, ভাহা প্রমাণে আছে। তাহা হইলে হেতু ও সাধ্যধর্ম একই হইরা পড়িল। কারণ, মাহাকে বলে কালত্ররে পদার্থের অপ্রতিপাদকদ্ধ, তাহাই হেতু ইইতে পারে না, তাহাতে "সাধ্যাবিশেষ" দোষ হয়। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতেও "ত্রেকাল্যাসিদ্ধি" বলিতে কালত্ররে পদার্থের অপ্রতিপাদকদ্ধই বৃথিতে হইবে। ভাষ্যকার এখানে ঐ হেতু প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহাই দেখাইরা গিয়াছেন।

ভাষা। সমাখ্যাহেতোত্ত্রৈকাল্যযোগান্তথাভূতা সমাখ্যা। যৎ পুনরিদং পশ্চাৎ দিদ্ধাবদতি প্রমাণে প্রমেয়ং ন দিধ্যতি, প্রমাণেন প্রমৌরমাণোহর্থঃ প্রমেয়মিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। প্রমাণমিত্যেত্সাঃ সমাখ্যায়া উপলব্ধি-হেভূছং নিমিত্তং, তস্ত ত্রৈকাল্যযোগঃ। উপলব্ধি-মকার্যীৎ, উপলব্ধিং করেয়তি, উপলব্ধিং করিয়্যতীতি, সমাখ্যাহেতোত্ত্রৈকাল্যযোগাৎ সমাখ্যা তথাভূতা। প্রমিতোহনেনার্থঃ প্রমীয়তে প্রমান্ততে ইতি চপ্রমান্ত ইতি প্রমাণং। প্রমিতং প্রমীয়তে প্রমান্ততে ইতি চপ্রমেয়ং। এবং সতি ভবিষ্যত্যন্মিন্ হেভূত উপলব্ধিঃ, প্রমান্ততেহয়মর্থঃ প্রমেয়মিদমিত্যেতৎ সর্বাং ভবতীতি। ত্রৈকাল্যান্ভ্যমুজ্ঞানে চ্ব্যবহারামুপপ্রতিঃ। যশ্চবং নাভ্যমুজ্ঞানীয়াৎ তক্ত পাচকমানয় পক্ষ্যতি, লাবকমানয় লবিষ্যতীতি ব্যবহারো নোপপদ্যত ইতি।

অসুবাদ। সমাধ্যার হেতুর ত্রৈকাল্য যোগবশতঃ অর্থাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার হেতু কালত্রয়েই থাকে বলিয়া সেই প্রকার সংজ্ঞা ( হইয়াছে )।

(বিশদর্য ) আর এই বে (পূর্ববপক্ষী বলিয়াছেন) পশ্চাৎ সিদ্ধি ছইলে অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেরের উত্তরকালবর্তী হইলে (পূর্বে) প্রমাণ না থাকিলে শ্রেমের" সিদ্ধ হয় না; প্রমাণের ছারা প্রমীয়মাণ হইয়া অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইয়াই পদার্থ শ্রেমের" এই নামে জ্ঞাত হয়। (এই পূর্ববপক্ষের উত্তর বলিতেছি)। শ্রেমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু উপলব্ধিহেতুর, অর্থাৎ উপলব্ধির হেতু

বলিয়াই শুপ্রমাণ" বলা হয়। সেই উপলব্ধিহেতুদ্বরূপ নিমিছের ত্রৈকাল্য সম্বন্ধ আছে। উপলব্ধি করিয়াছিল, উপলব্ধি করিভেছে, উপলব্ধি করিবে। বিশ্বি উপলব্ধি জন্মাইয়াছে, উপলব্ধি জন্মাইতেছে, উপলব্ধি জন্মাইবে, এইরূপ প্রতীতিবশতঃ বুঝা যায়, "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার হেতু যে উপলব্ধিহৈতুদ, তাহা কালত্রয়েই থাকে ] সমাখ্যার হেতুর অর্থাৎ "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিন্ত যে উপলব্ধি-হেড়ম, তাহার ত্রৈকাল্যযোগ (কালত্রয়বর্ত্তিতা) ধাকায় সমাখ্যা সেই প্রকার হইয়াছে। (এখন পুর্ব্বোক্ত প্রকারে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সমাখ্যার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিভেছেন)। ইহার দারা পদার্থ প্রমিত (বার্থা**র্থ অমুভূ**তির বিষয় ) হইয়াছে: প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে "প্রমাণ"। প্রমিত হইয়াছে, প্রমিত হইতেছে, প্রমিত হইবে, এই অর্থে "প্রমের" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সকল অর্থে ই "প্রমাণ"ও "প্রমেয়" এই সংস্তা হইয়াছে। এই প্রকার **হইলে**— এই পদার্থ-বিষয়ে হেতুর বারা উপলব্ধি হইবে, এই পদার্থ প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত হয় [ অর্থাৎ বাহা পরে প্রমাণবোধিত হইবে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে "প্রমেয়" নামে অভিহিত হইতে পারিলে, সেই পদার্থের সম্বদ্ধে র্তভিষয়ে হেতুর ছারা উপলব্ধি হইবে, ইহা প্রমিত হইবে, ইহা প্রমেয়, এই সমস্ত कथारे वला याग्र ।

ত্রৈকাল্য স্বীকার না করিলেও ব্যবহারের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে. বিনি এই প্রকার স্বীকার করেন না অর্থাৎ বিনি ত্রৈকালিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার স্বীকার করেন না, তাঁহার "পাচককে আনয়ন কর, পাক করিবে, ছেদককে আনয়ন কর. ছেদন করিবে" ইত্যাদি ব্যবহার উপপন্ন হয় না, ি অর্থাৎ যে পরে পাক করিবে এবং যে পরে ছেদন করিবে, তাহাকে পূর্ব্বেই পাচক ও ছেদক বলা यांग्र किक्रां १ यपि जांश वला यांग्र. जांश स्टेरल यांश भारत जेभनिक समारित. ভাহাকেও পূর্বের "প্রমাণ" বলা যায় এবং যাহা পরে প্রমিত হইবে, ভাহাকেও शुर्वि "প্রমেয়" वला यात्र । ]

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যদাধনে বে "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি" হেতু বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষাদিতে নাই, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন হলে কোন 🗺 মেরের উত্তরকাশবর্ত্তী হয়, কোন প্রমাণ কোন স্থলে কোন প্রমেরের সমকাশবর্ত্তী হয়; স্কৃতরাং সামান্ততঃ কোন প্রমাণেই কোন প্রমেরের পূর্বকালীনত্বাদি কিছুই নাই, ইহা বলা ধার না।

এখন এই কথার পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, কোন প্রমাণ যদি প্রমেরের উত্তরকালবর্তী 🛶, তাহা **इहेरन शृद्ध जाहारक "श्रमान" वना यात्र किक्राल ?** अवश रा श्रमार्थ स्थारन शर्द श्रमान-अन्न स्थारन বিষয় হইবে, তাহাকে পূর্বে "প্রমেয়" বলা যায় কিরূপে ? এরূপ স্থলে যথন "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞাই বলা যায় না, তখন প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালবর্তীও হয়, এ কথা কথনই বলা যাইতে পারে না। ভাষ্যকার এতত্ত্তরে এখানে বলিয়াছেন যে, সংজ্ঞার হেতুটি কালত্ত্রে বর্ত্তমান থাকে বুলিয়া, ঐক্লপ সংজ্ঞা সেখানেও হইতে পারে। ভাষ্যকার প্রথমে সংক্ষেপে এই মূল কথাটি বলিয়া পরে "বৎ পুনরিদং" ইত্যাদি ভাষ্যের দারা পূর্ব্বোক্ত স্বপদ বর্ণন করতঃ তাহার উত্তরটি বিশদরূপে বুঝাইরাছেন। ভাষ্যকারের কথা এই বে, উপলব্ধির হেতু বলিরাই তাহাকে "প্রমাণ" বলে। ঐ উপলব্ধি-হেডুছই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার নিমিত্ত, তাহা কালত্তরেই থাকে; স্থতরাং কালত্তরেই "প্ৰমাণ" এই সংজ্ঞা হইতে পারে। ু যাহা উপলব্ধি জন্মাইয়াছিল, তাহাতে অতীত কালে অর্থাৎ পূर्वकारन উপमति-रङ्क हिन এবং याश উপमति बन्माशेटल्ट्ड, जाशांक वर्तनान कारन অর্থাৎ উপলব্ধির সমকালে উপলব্ধি-হেভূম্ব আছে এবং বাহা উপলব্ধি জন্মাইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎকালে অর্থাৎ উত্তরকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব থাকিবে। তাহা হইলে যাহা প্রমাজ্ঞান জন্মাইয়াছে, ভাহাতেও পূর্বকালে উপলব্ধি-হেতুত্ব ছিল বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা যায়। এবং যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পরে উপলব্ধি হেতৃত্ব থাকিবে বলিয়া তাহাকেও "প্রমাণ" বলা বার। ফল কথা, বাহার হারা পদার্থ প্রমিত হইরাছে, অথবা প্রমিত হইতেছে, অথবা প্রমিত হুইবে, তাহা "প্রমাণ," ইহাই "প্রমাণ" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হুইলে মেথানে প্রমাণ, প্রমেরের পরকালবর্ত্তী হইয়া তদ্বিষয়ে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, সেখানেও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিতে তাহাকে "প্রমাণ" বলা যাইতে পারে। এবং যাহা প্রমাণের দারা বোধিত হইয়াছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইতেছে, অথবা প্রমাণের দারা বোধিত হইবে, তাহা "প্রমেয়," ইহাই "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হুলে সেই পদার্থ টি পরে প্রমাণের ছারা বোধিত হুইবে বলিয়া পুর্বের্নাক্ত ব্যুৎপত্তি অফুসারে পূর্বেন্ড তাহাকে "প্রমেয়" বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এখানে "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞার প্রকৃত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর ( দশম স্থোক্ত ) পূর্ব্ধপক্ষ-বীজকে নির্দ্মূল করিয়া গিয়াছেন।

শেবে এই কথার স্থান্ত সমর্থনের জন্ম বলিয়াছেন যে, এই ত্রৈকালিক প্রমাণ-প্রমের ব্যবহার পূর্ব্বপক্ষবালীকেও স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা পরে প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাতেও পূর্ব্বে "প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার এবং যাহা পরে প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বে "প্রমের" শব্দের ব্যবহার সকলেরই স্বীকার্য্য। যিনি ইহা স্বীকার করিবেন না, তিনি যে ব্যক্তি পরে পাক করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরুপে ? এবং যে ব্যক্তি পরে ছেদন করিবে, তাহাতে পূর্ব্বে "ছেদক" শব্দের ব্যবহার করেন কিরুপে ? স্থতরাং বলিতে হইবে যে, পাক বা ছেদন না করিলেও পাক বা ছেদনের যোগ্যতা আছে বলিয়াই পূর্ব্বে পাচক ও ছেদক শব্দের ব্যবহার হইরা থাকে। এইরুপ প্রমাজান না জন্মাইলেও উহা জন্মাইবার যোগ্যতা ধরিয়াই

"প্রমাণ" শব্দের ব্যবহার হইরা থাকে এবং প্রামাজ্ঞানের বিষয় না হইলেও প্রমাজ্ঞানের বিষয়তার বোগ্যাভা ধরিয়াই "প্রমেয়" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভাষা। "প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাদিক্কে"রিভ্যেবমাদিবাক্যং প্রমাণ-প্রতিষেধঃ। তত্রায়ং প্রফব্যঃ,—অথানেন প্রতিষেধন
ভবতা কিং ক্রিয়ত ইতি, কিং সম্ভবো নিবর্ত্তাতে ? অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যত
ইতি। তদ্যদি সম্ভবো নিবর্ত্তাতে সতি সম্ভবে প্রত্যক্ষাদীনাং প্রতিবেধামুপপত্তিঃ। অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রমাণলক্ষণং প্রাপ্তত্তহি
প্রতিষেধঃ, প্রমাণাসম্ভব্ধস্থাপল্যিহেতুত্বাদিতি।

অনুবাদ। "ক্রেকাল্যাসিদ্ধি হেতুক অর্থাৎ কালত্রয়েও পদার্থ সাধ্ন করে না বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতির প্রামাণ্য নাই" ইত্যাদি বাক্য প্রমাণ্যর প্রতিষেধ। তিথিবরে এই প্রতিষেধকারীকে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যবাদীকে প্রশ্ন করিব। এই প্রতিষেধের ঘারা পর্যাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যের ঘারা তুমি কি করিতেছ ? কি সম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সন্তাকে নির্ত্ত করিতেছ ? অথবা অসম্ভবকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিতে সিদ্ধ বে অসত্তা, তাহাকে জ্ঞাপন করিতেছ ? তদ্মধ্যে যদি সম্ভবকে নির্ত্ত কর, (তাহা হইলে) সম্ভব থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির সন্তা থাকিলে প্রত্যক্ষাদির প্রতিষেধ্যর উপপত্তি হয় না। আর যদি অসম্ভবকে জ্ঞাপন কর, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ্য বদি প্রত্যক্ষাদির অসম্ভব বা অসন্তার জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐ প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণকক্ষণ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ উহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, যেহেতু (ঐ প্রতিষেধে) প্রমাণাসম্ভবের উপলব্ধি-হেতুত্ব আছে [ অর্থাৎ ঐ প্রতিষেধের ঘারা যদি প্রমাণের অসন্তার উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে উহা প্রমাণ বিভাগ প্রমাণই হইল। উপলব্ধির হেতু হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে। প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে আর পূর্ববপক্ষবাদীর ( শৃশ্ববাদীর ) কথা টিকে না। ]

টিপ্পনী। ভাষ্যকার শেষে এখানে প্রতিবৈধ-বাক্যের প্রতিপাদ্য বিচারপূর্ব্বক তাহার খণ্ডন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের সর্ব্বথা অন্থপপত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ-বালীকে (পূর্বপক্ষ-স্ত্রাটির উল্লেখ করিয়া) প্রশ্ন করিয়াছেন ধে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথার দারা তৃমি কি করিতেছ ? তৃমি কি উহার দারা প্রত্যক্ষাদির সহাকে নিবৃত্ত করিতেছ ? অথবা উহার দারা প্রত্যক্ষাদির অগতাকে ক্ষাপন করিতেছ ? অর্থাৎ তোমার ঐ কথা কি প্রত্যক্ষাদির সন্তার নিবর্ত্বক ? অথবা প্রত্যক্ষাদির অগতার ক্ষাপক ? যদি বল, ঐ বাক্যের দারা আমি প্রত্যক্ষাদির

সভাকেই নিবৃত্ত করিতেছি, ভাহা বলিতে পার না; কারণ, প্রত্যক্ষাদির সভাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে ঐ সত্তাকে বীকার করিতে হয়। যাহা অসৎ, তাহার কথনও নিরুত্তি করা বার না; যে ঘট নাই, তাহাকে কি মুদানর-প্রহারের ঘারা নিবৃত করা বার ? প্রত্যক্ষাদির সতাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, ভাহাকে মানিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কথা বলিতে বাইগা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে স্বীকার করাই হুইল। আর যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যে অসতা দিদ্ধ আছে, তাহাকেই ঐ বাক্যের দারা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই অসতা সিদ্ধ পদার্থ, তাহা অসৎ নতে, স্নতরাং তাহার জ্ঞাপন হইতে পারে। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও তুমি প্রমাণ স্বীকার করিলে। কারণ, তোমার ঐ বাকাই প্রমাণ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িল। উপলব্ধি-হেতৃত্বই প্রমাণের লক্ষণ। ভোমার ঐ প্রতিবেধ-বাকাকে বধন তুমিই প্রমাণের অসহার জ্ঞাপকু অর্থাৎ উপলব্ধিছেতু বলিলে, ত্ত্বন উহাকে তুমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে। তাহা হইলে প্রমাণের অসন্তার ক্ষাপন করিতে বাইরা যখন নিজ বাক্যকেই প্রমাণ বলিরা স্বীকার করিতে হইল, তখন আর প্রমাণ নাই, এ কথা বলিতে পার না। ভাষ্যকারের ছইটি প্রশ্নমধ্যে প্রথমটির তাৎপর্য্য বুঝিতে হুইবে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রমাণ-প্রতিবেধ-বাক্য কি প্রজ্যকাদির অভাবের কারক ? নির্দ্তি বলিতে এখানে অভাব। প্রত্যক্ষাদির সন্তার নিবর্ত্তক অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অভাবের জনক। এ পক্ষে ঐ বাক্য প্রমাণ-কক্ষণাক্রান্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি থাকিলে তাহার অভাব কেহ করিতে পারে না। প্রতিষেধ-বাক্যের এমন সামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা তিনি বিদ্যমান পদার্থকে অবিদ্যমান করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যক্ষাদি একেবারে অলীক হইলেও তাহাব অভাব করা যায় না। কেহ গগন-কুস্লুমের অভাব করিতে পারে না, ইহাই প্রথম পক্ষে দোষ। প্রতিষেধ-বাক্যকে প্রত্যক্ষাদির অভাবের জ্ঞাপক বলিলে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্য প্রমাণ হইন্না পড়ে। ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে দোষ ॥১১॥

ভাষ্য। কিঞ্চাতঃ—

#### সূত্র। ব্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধারুপপত্তিঃ ॥১২॥৭৩॥

অমুবাদ। অপি চ এই ত্রৈকাশ্যাসিদ্ধিহেতুক অর্থাৎ বে ত্রৈকাশ্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভাক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা হইতেছে, সেই ত্রৈকাশ্যাসিদ্ধিহেতুক প্রভিষেধেরও (প্রভাক্ষাদির প্রভিষেধরূপ বাক্যেরও) অমুপপত্তি হয়।

ভাষ্য। অস্ত তু বিভাগং, পূর্বাং হি প্রতিষেধ্যাদারি প্রতিষেধ্য কিমনেন প্রতিষিধ্যতে ? পশ্চাৎ সিন্ধো প্রতিষেধ্যাদারিঃ প্রতিষেধাভাবাদিতি। যুগপৎসিদ্ধো প্রতিষেধ্যাদ্যস্থ্যানাদনর্থকঃ প্রতিষেধ ইতি। প্রতিষেধ্যক্ষণে চ বাক্যেহ্নুপপদ্যমানে দিন্ধং, প্রত্যক্ষাদীনাং প্রার্মাণ্য-মিতি। অমুবাদ। ইহার বিভাগ ( করিভেছি ) অর্থাৎ মহর্ষির এই সামান্তবাক্যের অর্থ বিশেষ করিরা ব্র্বাইভেছি। পূর্বেই প্রভিষেধ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রভিষেধ-বাক্য বদি প্রভিষেধ্য পদার্থের পূর্বেই থাকে, ভাহা হইলে, প্রভিষেধ্য পদার্থ (পূর্বে) না থাকিলে, এই প্রভিষেধ-বাক্যের ঘারা কাহাকে প্রভিষেধ করা হইবে ? পশ্চাৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ প্রভিষেধ্য পদার্থের পরে বদি প্রভিষেধ-বাক্য থাকে,ভাহা হইলে (পূর্বে) প্রভিষেধ-বাক্য না থাকায় প্রভিষেধ্য পদার্থের অসিদ্ধি হয়। যুগপৎ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ বদি প্রভিষেধ-বাক্য এবং প্রভিষেধ্য পদার্থ সমকালবর্ত্তী হয়, একই সময়ে প্রভিষেধ-বাক্য ও ভাহার প্রভিষেধ্য পদার্থ সিদ্ধার হয়, ভাহা হইলে প্রভিষেধ্য সিদ্ধির স্বীকারবশতঃ—প্রভিষেধ-বাক্য নিরর্থক হয়। [ অর্থাৎ পূর্বেপক্ষবাদীর প্রভালনির প্রামাণ্য নাই ইভ্যাদি প্রভিষেধ-বাক্য ভাহার প্রভিষেধ্য পদার্থের পূর্বেকালবর্ত্তী অথবা উত্তরকালবর্ত্তী হইভে না পারায়, উহাও কোন কালেই প্রভিষেধ্য সিদ্ধি করিভে পারে না। স্নভ্রাং পূর্বেপক্ষবাদীর ঐ বাক্যও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-ছেডুক অসাধক, ঐ প্রভিষেধ-বাক্যও পূর্বেবাক্ত প্রকারে উপপন্ন হয় না ] প্রভিষেধন্রপ (পূর্বেবাক্ত) বাক্য উপপন্ন না হইলে প্রভাক্তাদির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

টিপ্রনী। মহর্ষি প্রমাণ-পরীক্ষারম্ভে পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়াছেন যে, 'লৈকান্যাদিদ্ধি হেতুক প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি যথন কালত্ত্বেও প্রদার্থ প্রতিপাদন করে না, তথন উহারা প্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি তিন স্ত্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষাদির ঐ ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি বুঝাইরা, পুর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া, এখন এই স্থত্তের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। সিদ্ধান্তসমর্থক হুত্ৰ বলিয়া এই হুত্ৰকে সিদ্ধান্ত-হুত্ৰই বলিতে হুইবে ৷ "ভায়তৰালোকে" বাচম্পতি মিশ্ৰ এবং বুক্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিঞ্চাতঃ" এই কণীল যোগে এই স্থাতের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারেব "অতঃ" এই কথার সহিত স্থত্তের প্রথমোক্ত "ত্রৈকান্যাসিদ্ধেঃ" এই ক্থার বোজনা বুঝিতে হইবে। "অতঃ তৈকাল্যাসিদ্ধেং" অর্থাৎ যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না বলিতেছ, সেই ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-ছেতুক তোমার প্রতিবেধ-বাকাও উপপন্ন হয় না, ইহাই ভাষ্যকারের বিৰক্ষিত। ভাষ্যকার পূর্ব্বস্থাভাষ্যের শেষে পূর্ব্বাক্ত পূর্ব্বপক্ষের মহর্ষি-স্থচিত উত্তর-বিশেষের বর্ণন করিয়া, শেষে "কিঞ্চ" এই কথার দারা মহর্ষির এই স্থান্তে উত্তরান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। উন্যোতকর এই স্থগ্রোক্ত উপ্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন দে, অৈকাল্যা-সিদ্ধি-ছেতৃক প্রভাকাদির প্রামাণ্য নাই,এই প্রতিষেধবাক্য বলিতে গেলে,পূর্বপক্ষবাদীর স্ববচনব্যাদান্ত-सार इंटेबी शरफ ! कार्बन, याहा कान कारन शर्मार्थ माधन करत ना, छाहा जमाधक, **এ**ই कथा वनिरन অভিষেধবাক্যও অসাধক, ইহা নিজের কথার ঘারাই স্বীকার করা হয়। কারণ, পূর্ব্ধপক্ষবাদীর ঐ প্ৰতিবেধ-ৰাক্যও কোন কালে প্ৰতিবেধ সাধন ৰূপ্নে না । পূৰ্ব্বোক্ত প্ৰকারে উহাতেও ত্রৈকান্যাসিদ্ধি

আহে। ফলকথা, বে যুক্তিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য উপপন্ন হন্ত না বলা হইন্ত্যেছে, সেই বুক্তিতেই পূর্বাপক্ষাদীর প্রতিবেধ-বাক্য অন্ত্যপদ্ধ হইবে। প্রতিবেধ-বাক্যের অন্ত্যপদ্ধি হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধই থাকিবে,উহাকে প্রতিবেধ করা বাইবে না। মূলকথা, সকলকেই হেডুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি করিতে হইবে; বিনা হেডুতে কেহই কিছু বলিতে পারিবেন না। এখন সেই হেডু বিদি সাধ্যেক্ষ পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, ইহার কোন কালেই থাকিয়া সাধ্য সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে কুঝাপি হেডুর দারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। যিনি ঐ কথা বলিরা পূর্ব্বপক্ষ অবলঘন করিবেন, তাহারও সাধ্যসিদ্ধি হয় না। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষ উহাকে "অহেডুসম" নামক জাতি বলিরা, উহার পূর্ব্বাক্তরণ উহার পূর্ব্বাক্তরণ ওহার পূর্ব্বাক্তরণ উহার পূর্ব্বাক্তরণ ওহার পূর্ব্বাক্তরণ ওহার পূর্ব্বাক্তরণ ওহার পূর্ব্বাক্তরণ ওহার পূর্ব্বাক্তরণ উহার পূর্ব্বাক্তরণ উত্তর বলিয়াছেন (৪অঃ, ১আঃ, ১৮।১৯।২০ স্থ্য দ্রন্তর।)

ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্যের বিভাগ করিয়াছেন। "বিভাগ" বলিতে সংক্ষিপ্ত সামান্ত বাক্যের অর্থ বিশেষ করিরা ব্যাখ্যা করা; ইহার নাম অর্থ-বিভাগ; চলিত কথার বাহাকে বলে, ভালিরা বুবাইনা দেওনা। এই স্তত্তে প্রতিষেধের অনুপ্রণত্তি বলিতে বুঝিতে হইবে—প্রতিষেধ-ৰাক্যের অমুপপত্তি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাব দ্বাবাও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে বাক্যেব দ্বারা প্রতিবেধ করা হয় অর্থাৎ কোন পদার্গেব অভাব জ্ঞাপন করা হয়, সেই বাক্যপ্ত ঐ অর্থে "প্রতিষেণ" বলা বায়। "ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই বাকাটি পূর্ব্বপক্ষ-ৰাদীর প্রতিষেধ-ৰাক্য। ঐ বাক্য দারা প্রত্যক্ষাদিতে প্রামাণ্যের প্রতিষেধ করা হইরাছে, ডজ্জন্ত প্রামাণ্য উহার প্রতিষেধ্য। এখন বিজ্ঞান্ত এই যে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্য তাহার श्रिक्रियश भार्मार्थत भूक्षकानवर्धी व्यथवा उँडतकानवर्धी व्यथवा ममकानवर्धी ? धे श्रीक्रियस-বাকাট কোনু সময়ে সিদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রতিষেধ্য সিদ্ধি কবিবে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবে ? যদি ঐ প্রতিষেধ-বাকাটি পূর্বেই দিদ্ধ থাকে, অর্গাৎ পূর্বেই ষদি বলা হয় বে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, তাহা হইলে ঐ বাক্যের প্রতিবেধ্য বে প্রামাণ্য, ভাহা না থাকার, উহার দারা কাহাব প্রতিবেধ হইবে ? যাহা নাই অর্থাৎ যাহা অলীক, ভাহার কি প্রতিবেধ হইতে পারে? আব বদি বলা যায় যে, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বের থাকে, পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাকাটি পশ্চাৎ দিদ্ধ হইন্না উহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে প্রতিষেধ্য-সিদ্ধি হর না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য যদি পূর্ব্ধসিদ্ধই থাকে, তাহা হইলে উহা প্রতিষেধ্য ছইতে পারে না; ধাহা স্বীকৃত পদার্থ, তাহাকে প্রতিষেধ্য বলা ধাইতে পারে না। স্কুডরাং প্রভাকাদির প্রামাণ্য প্রভিবেন্যরূপে দিদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রভাকাদির প্রামাণ্যকে পূর্বে মানিরা লইরা, পরে প্রতাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতিষেধ-বাক্য বলা বার না। পূর্বের বধন প্রতিষেধ্যুবাক্য নাই, তখন পূর্ব্বে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্যকে প্রতিষেধ্য বলা বায় না। আর যদ্ভি বলা বায় বে, প্রতিষ্কেধ্ बाका ও প্রতিষেধ্য পদার্থ এক সময়েই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধ্যসিদ্ধি প্রতিষেধ-বাকাকে অপেকা করে না, ইহা সীকার করা হর। তাহা হইলে প্রতিবেধাসিদ্ধির জন্ম আর প্রতিবেধ-বাক্যের প্রয়োজন কি ? প্রতিবেধ-বাক্য পূর্বেন না থাকিলেও তাহার সমকালেই বখন প্রতিবেধাসিদ্ধি স্বীকার

করা হইল, তথন প্রতিষেধ-বাক্য নির্বক। এইরুণ প্রতিষেধ-বাক্যেও জৈকাল্যাসিদ্ধি প্রদর্শন করিরা ভাষ্যকার শৈবে বলিয়াছেন বৈ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিষেধ-বাক্যও বধন উপুপন্ন হন না, তুৰন প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্যের প্রতিবেধ হইতে পারে না, ক্রভরাং প্রভ্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধই আছে। ভাষ্যকার এখানে বেরূপে প্রতিবেধ-বাক্যের ত্রেকাল্যাসিদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উন্দ্যোতকর প্রভৃতি কেহই তাহ। ব্যক্ত করেন নাই। উন্দ্যোতকর নিব্দে এখানে পুর্ব্বপক্ষবাদীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি পদার্থ সাধন করে না. ইহা কি প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিষেধ অথবা তাহার অন্তিম্বের প্রতিষেধ প (১) প্রত্যক্ষাদির সামর্থ্য প্রতিষেধ হইলে প্রত্যক্ষাদিব স্বরূপ নিষেধ হর না, তাহা হইলে ৈ প্রত্যক্ষাদির স্বরূপ স্বীকাব করিতেই হয়। (২) প্রত্যক্ষাদির স্বস্তিত্ব নিষেধ হইলে উহা সামান্ত-नित्यथ व्यथवा वित्यव-नित्यथ, जाहा विनार्क हव । मामान्छ-नित्यथ हरेला व्यक्तिकानि व्यमान नाहे, এইকপ বিশেষ-নিবেধ সৃষ্ণত হয় ন।। সামান্ততঃ "প্রমাণ নাই" এইকপ কথাই বলা উচিত। বিশেষ-নিবের হইলে অর্গাৎ প্রত্য কাদির প্রামাণ্য নিবের হইলে, প্রমাণাস্তবের স্বীকার আদিরা পড়ে। কাবণ, সামান্ত স্বীকার না করিলে বিশেষ-নিষেধ হইতে পাবে না। পরস্ক প্রভাকানির প্রামাণ্য নাই, এই কথার দারা একেবাবে প্রামাণ্য পদার্থ ই নাই—উহা অলীক, ইহা বুঝা বার না: ৰাহা কুত্ৰাপি নাই—ৰাহা অলীক, তাহার অভাব বলা যায় না; গৃহে ঘট নাই বলিলে ষেমন ঘট অন্তল আছে, কিন্তু গৃহে ভাহার অভাব আছে, ইহাই বুঝা বার, তদ্ধপ প্রভাকাদির প্রামাণ্য নাই, এই কথা বলিলে, প্রামাণ্য অন্তত্ত আছে, প্রত্যক্ষাদিতে ভাহা নাই, ইহাই বুঝা বার। তাহা ইইলে প্রমাণ স্বীকার করিতেই হইল; প্রমাণ একেবারেই নাই—উহা অলীক, ইহা বলা গেল না। বে কোন নামে প্রমাণ-পদার্থ স্বীকার করিলেই আর পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথা টিকিল না । পরস্ক দ্বিকান্ত এই যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই এবং ত্রৈকাল্যসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই বাকাদ্বর একার্ধক অথবা ভিন্নার্থক ? একার্থক হইলে ত্রৈকাণ্যসিদ্ধি-হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য আছে, এই কথাই পুর্ব্বপক্ষবাদী বলেন না কেন ? ঐ বাকাছয়কে ভিন্নার্থক ৰলিলে কিনের হারা তাহা বুঝা যায়, তাহা বলিতে হইবে। যদি প্রমাণের হারাই ঐ বাক্যহয়কে ভিন্নার্থক বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ত প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করাই হইল। আর বদি অস্ত কোন भारर्थक होता छेहा तुवा बाब, **छाहा हरेला** पारे भागिर्द भागिर-गायकताभ श्रीकांत कताब, প্রমাণ স্বীকার করাই হইল। যে কোন নামে পদার্থ-সাধক বলিয়া কিছু স্বীকার করিলেই প্রমাণ স্বীকার করা হর, কেবল সংক্ষা-ভেদ মাত্র হয়; সংক্ষা লইয়া কোন বিবাদ নাই। ফলকথা, একেবারে প্রমাণ-পদার্থ না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদী কিছুই বলিতে পারেন না। সামান্ততঃ প্রমাণের অসন্তা, কে কাহাকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবেন ? প্রতিপাদ্য ব্যক্তি এবং প্রতিপাদক ব্যক্তি এবং প্রতিগাদক হেছু অর্থাৎ বাহাকে বুঝাইবেন এবং বিনি বুঝাইবেন এবং বে হেছুর ছারা ৰুবাইবেন, ঐ তিনটির ভেদফান আবঞ্চক। প্রমাণের বারাই সেই ভেদফান হইরা থাকে, ক্ষতরাং প্রানাশকে একেবারে স্বালীক বলা বাইবে না ১১৪।

#### সূত্ৰ। সৰ্বপ্ৰমাণ-প্ৰতিষেধান্ধ প্ৰতিষেধানুপ-পতিঃ॥ ১৩॥ ৭৪॥

অমুবাদ। এবং সর্ববিপ্রমাণের প্রতিষেধবশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত বখন কিছুরই সিদ্ধি হয় না, প্রতিষেধসিদ্ধিও প্রমাণ-সাপেক, তখন একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রতিষেধসিদ্ধিও হইতে পারে না।

ভাষ্য। কথম ? ত্রৈকাল্যাসিজেরিত্যন্ত হেতোর্যহ্যদাহরণমুপাদীরতে হেত্বর্যন্ত সাধকত্বং দৃষ্টান্তে দর্শরিতব্যমিতি ন চ তর্হি প্রত্যক্ষাদীনাম্প্রামাণ্যম্। অথ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং, উপাদীরমানমপুলোহরণং নার্যং সাধরিষ্যতীতি। সোহ্যং সর্বপ্রমাণৈর্ব্যাহতো হেতুরহেতুঃ, "সিজান্তমভূপেত্য ভিন্নিধা বিরুদ্ধ" ইতি। বাক্যার্থো হ্যন্ত সিজান্তঃ, স চ বাক্যার্থঃ প্রত্যক্ষাদীনি নার্থং সাধরন্তীতি। ইদঞ্চাবর্যনামুপাদানমর্থন্ত সাধনায়েতি। অথ নোপাদীয়তে, অপ্রদর্শিতং হেত্বর্থন্ত দৃষ্টান্তেন সাধকত্বনিতি নিষেধা নোপপদ্যতে হেতুত্বাসিজেরিতি।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ সর্ববপ্রমাণের নিষেধ হইলে প্রতিষেধের অমুপপত্তি হইবে কিরুপে? (উত্তর) (১) দৃষ্টান্তে অর্থাৎ কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে হেডু পদার্থের সাধকত্ব ( সাধ্যসাধনত্ব ) দেখাইতে হইবে, এ জন্ম যদি "ত্রৈকাল্যা-সিন্ধেং" এই হেডুবাক্যের উদাহরণবাক্য" গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয় না। . (কারণ) যদি প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য হয়, (তাহা হইলে) উদাহরণ-বাক্য গৃহ্মাণ হইয়াও পদার্থ সাধন করে না; স্কুতরাং সেই এই হেডু অর্থাৎ পূর্বেপদ্ম বাদীর গৃহীত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেডু সর্বব্রমাণের তারা ব্যাহত হওয়ায়, অহেডু অর্থাৎ উহা হেডুই হয় না, উহা বিকৃদ্ধ নামক হেডাভাস। সিদ্ধান্তকে শীকার করিয়া তাহার বিরোধী পদার্থ "বিরুদ্ধ" অর্থাৎ ইহাই বিরুদ্ধ নামক হেডাভাসের লক্ষণ। বাক্যার্থ ইহার (পূর্বেপক্ষ বাদীর) সিদ্ধান্ত। "প্রত্যক্ষাদি পদার্থ সাধন করে না" ইহাই সেই বাক্যার্থ। অবয়বসমূহের এই উপাদানও পদার্থের সাধনের নিমিত্ত। [ অর্থাৎ পূর্বেপক্ষ বাদী প্রতিজ্ঞা, হেডুও উদাহরণ প্রভৃত্তি অবয়ব গ্রহণ করিয়া, তাহার বাক্যার্থরূপ সিদ্ধান্তর বাহাতক। করিল, প্রত্যক্ষাদির প্রমুক্ত ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেডু তাহার সিদ্ধান্তের ব্যাহাতক। করিল, প্রত্যক্ষাদির

প্রামাণ্য না ধার্কিলে ভাঁহার ঐ হেডু সাধ্য-সাধন করিতে পারে না—হেডুর দারা কোন সাধ্য-সাধন করিতে গেলেই প্রভাকাদির প্রামাণ্য মানিতে হয় ]।

(২) আর বদি গ্রহণ না কর অর্থাৎ বদি ত্রৈকাল্যাসিন্ধিরূপ হেতুর উদাহরণ গ্রহণ না কর, (তাহা হইলে) দৃষ্টান্তের ঘারা হেতু পদার্থের সাধকত প্রদর্শিত হয় না, এ জয় নিবেধ উপপন্ন হয় না; কারণ, (তাদৃশ পদার্থে) হেতুত্বের সিন্ধি নাই [অর্থাৎ যে পদার্থকে দৃষ্টান্তে দেখাইয়া, তাহার সাধকত দেখান হয় না, সেই পদার্থ হেতুই হয় না। স্থতরাং তাহার ঘারা প্রাত্যক্ষাদির প্রামাণ্য-নিষেধরূপ সাধ্য-সিন্ধি হইতে পারে না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্তরের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব পক্ষেব আরও এক প্রকার উত্তর বলিরাছেন বে, যদি কোন প্রমাণই স্বীকাব না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই প্রতি-বেধেরও উপপত্তি হর না। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিরাছেন বে, পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যসাধনে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতুকপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ হেতু বেখানে বেখানে আছে, সেখানেই অপ্রামাণ্য আছে, ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ ঐ হেতু-পদার্থ যে অপ্রামাণ্যের সাধক, ইহা -বুঝাইতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিতৈ হইবে। প্রতিজ্ঞা-বাক্যেব পরে **হেতু-বাক্যের** প্রয়োগ কবিষা হেতু-পদার্গে সাধ্য শ্রেব ব্যাপ্তি প্রদর্শনেব জন্ম উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় (প্রথমান্যায়ে অবন্ব-প্রকবণ দ্রন্থরা)। উদাহবণ-বাক্যবোধ্য দৃষ্টাস্ত-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব বুঝা যায়। ঐ উদাহরণ-বাক্য প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক। প্রতিক্রাদি অবয়বের মূলে চারিটি প্রমাণ আছে, এ কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে (নিগমন-সূত্র দ্রষ্টব্য, ১৯:, ৩৯ সূত্র)। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি তাঁহার হেতু-পদার্থে সাধ্য-সাধকত্ব প্রদূর্শন করিতে হেতু-বাক্যের পরে উদাহবণ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইলেই তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিলেন। এইরপে অমুমানাদি প্রমাণও তাঁহাকে মানিতে হইবে। কারণ, কেবল উদাহরণ-বাক্য প্রয়োগ করিরাই ভাঁহার সাধ্য প্রতিপাদন হইবে না, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য না বলিয়া উদাহরণ-বাক্য বলা বায় না; স্থতরাং দৃষ্টাম্ভ প্রদর্শন করিতে অর্থাৎ দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেভূ-পদার্থের সাধ্য-সাধকত্ব প্রদর্শন করিবার অন্ত উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিছে হুইলে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ও হেতু-বাক্যেরও প্রয়োগ কবিতে হুইবে। তাহা হুইলে প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে i কারণ, প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য না থাকিলে উদাহরণ-ৰাক্য গ্রহণ করিনেও তাহা পদার্থ-নাধন করিতে পারে না; তাহার মৃণীভূত প্রমাণকে না মানিলে তাহা পদার্থ-সাধন করিবে কিরূপে? পূর্ব্ধপক্ষবাদী প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যরূপ পদার্থ-সাধন করিকেই প্রতিষ্ঠাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়াছেন, স্মতরাং ঐ প্রতিষ্ঠাদি অবয়বের মূলীভূত সর্বা-প্রমাণই তাহার স্বীকার্যা। তাহা হইলে তাহার প্রযুক্ত ত্রেকাল্যাসিদ্ধিরপ হেডু সর্বপ্রমাণ-

ব্যাহত হওৱার বিৰুদ্ধ হইরাছে। সর্বপ্রেমাণ বীকার করিরা, তাহার নিবেধের বস্তু দ্বী হৈছু প্রেরোগ क्तिल, উहा "विक्रक" नामक रहपालान हहेरत । लागकात हेश वृवाहेरल स्पर अवारन महीँद्री পূর্ব্বোক্ত "বিলব্ধ" নামক হেখাভাসের লক্ষণসূত্রটি ( ১আ:, ২আ:, ৬ সূত্র ) উব্ধৃত করিরাছেন i দিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া ভাষার ব্যাঘাতক হেতু অর্থাৎ স্বীকৃত দিদ্ধান্তের বিরোধী পদার্থ বিষ্ণন্ধ নামক হেৰাভাগ। প্ৰত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই বাকোর অর্থ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্যই পর্কপক্ষবাদীর সিদ্ধান্ত। ঐ সিদ্ধান্ত সাধন করিতে বে হেতু প্ররোগ করা হইয়াছে, তাহা উহার ব্যাখাতক। কারণ, হেতুর ঘারা সাধ্যসাধন করিতে হইলেই পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া তাহার মূলীভূত সর্ব্ধপ্রমাণ মানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর ঐ হেতু তাঁহার স্বীকৃত সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ প্রত্যকাদির অপ্রামাণ্যকে ব্যাহত করিতেছে। প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিরা বদি ভাষাই সাধন করিতে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেধানে ঐ হেন্ডু সাধ্যসাধন হয় না, পরন্ধ ঐ হেডু সেখানে সাধ্যের অভাবেরই সাধন হয় ; স্বভরাং উহা হেডু নহে, ' উহা বিরুদ্ধ নামক হেদ্বাভাস। তাৎপর্য্যটীকাকার বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ধপক্ষ-বাদীর প্রযুক্ত হেতৃটি সর্বপ্রমাণ-প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে "বাধিত" হইয়াছে ( ১অঃ, ২আঃ, ৯ স্থত্ত দ্ৰষ্টব্য ) এবং বিৰুদ্ধও হইয়াছে। বিৰুদ্ধ কেন হইয়াছে, ইহা দেখাইতে মহৰ্ষির স্থন্ত উদ্ধৃত ছইয়াছে। বন্ধতঃ পূর্ব্ধপক্ষবাদীকেও যদি প্রত্যক্ষদির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রযুক্ত হেতু বাধিত ও বিক্রন্ধ হইবেই, উহা হেত্বাভাদ হইরা প্রমাণাভাদই হইবে, উহা সাধ্যসাধক হইবে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি তাহার হেতুর উদাহরণ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেও তাহার হেতু সাধ্য-সাধক হইবে না। দৃষ্টাস্ত-পদার্থে হেতু-পদার্থের সাধ্যসাধকত্ব বা সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিলে তাহা হেতুই হর না॥ ১৩॥

### সূত্র। তৎপ্রামাণ্যে বা ন সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতি-যেধঃ॥ ১৪॥৭৫॥

অনুবাদ। পক্ষান্তরে তাহাদিগের প্রামাণ্য থাকিলে সর্ববিপ্রমাণের বিশেষরূপে প্রতিষেধ হয় না অর্থাৎ বদি পূর্বপক্ষবাদীর নিজবাক্যাঞ্জিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য মানিতে হয়, তাহা হইলে তুল্য যুক্তিতে পরবাক্যাঞ্জিত প্রমাণগুলিরও প্রামাণ্য অবশ্য মানিতে হইবে, স্তরাং সর্বপ্রমাণ-প্রতিষেধ বাহা পূর্বপক্ষবাদীর সাধ্য, তাহা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না।

ভাষ্য। প্রতিষেধশক্ষণে স্ববাক্যে তেষানবয়বাঞ্জিভানাং প্রভ্যক্ষানীনাং প্রানাণ্ডেভাকুজায়নানে পরবাকে।২প্যবয়ব্যঞ্জিভানাং প্রানাণ্ড

প্রসঞ্জতে অবিশেষাদিতি। এবঞ্চ ন সর্বাণি প্রমাণানি প্রতিষিধ্যস্ত । "বিপ্রতিষেধ" ইতি "বী"ত্যয়মূপসর্গঃ সম্প্রতিপত্তার্থে ন ব্যাঘাতেছর্থাভাবাদিতি।

অমুবাদ। প্রভিষেধক্রপ নিজ বাক্যে অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি-হেতৃক প্রভাক্ষাদির প্রামাণ্য নাই" এই নিজ বাক্যে অবরবাশ্রিভ (প্রভিজ্ঞাদি **অবয়বের মুলীভূত) সেই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পরবাক্যেও** ("প্রভাকাদির প্রামাণ্য আছে" এই সিদ্ধান্তবাদীর বাক্যেও) অবয়বাশ্রিত প্রভাকাদির প্রামাণ্য প্রসক্ত হয় কর্ণাৎ ভাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়,—কারণ, বিশেষ নাই [ অর্থাৎ নিজ বাক্যে অবয়বাশ্রিত প্রত্যকাদির প্রামাণ্য স্বীকার করিব, পর-বাক্যে তাহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিব না, নিজবাক্য হইতে পরবাক্যে এইরূপ কোন বিশেষ নাই ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ যদি অবিশেষ বা তুল্যযুক্তিবশতঃ নিছ-বাক্যাশ্রিত ও পরবাক্যাশ্রিত সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইল, ভাহা হইলে সকল প্রমাণ প্রতিবিদ্ধ হইল না অর্থাৎ তুল্যমুক্তিতে সমস্ত প্রমাণই মানিতে **হটল। "বিপ্ৰতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপসৰ্গটি সম্প্ৰতিপত্তি অৰ্থাৎ স্বীকার বা** অনুজ্ঞা অর্থে ( প্রযুক্ত হইয়াছে ), ব্যাঘাত অর্থে অর্থাৎ বিরোধ বা অভাব অর্থে (প্রযুক্ত) হয় নাই ; কারণ, ( তাহা হইলে ) অর্থের অভাব হয় ি মর্থাৎ মহখি-সুত্রে "বিপ্রভিবেদ" এই স্থলে "বি" শব্দের ঘারা বিশেষ অর্থ বুরিতে হইবে, ব্যাঘাত অর্থ বুরিলে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দারা প্রতিষেধ পদার্থের অভাব বা অপ্রতিষেধ বুঝা বারু সে অর্থ এখানে সংগত হয় না।

টিয়নী। পূর্বাস্থ্যে বলা হইরাছে বে, পূর্বাপক্ষবাদী একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে প্রমাণের প্রতিবেধ করিতে পারেন না। কারণ, প্রতিজ্ঞাদি অবরবের মূলীভূত প্রমাণগুলিকে না মানিলে, সেই অবরবগুলির দারা কোন পদার্থ সাধন করা বার না। পূর্বাপক্ষবাদী—প্রভাজাদির অপ্রমাণ্য সাধন করিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ প্রভৃতি পঞ্চাবরব অথবা প্রতিজ্ঞাদি অবরবজ্ঞর অবস্থ প্রহণ করিবেন। এখন শৃক্তবাদী মাধ্যমিক (পূর্বাপক্ষবাদী) বদি বলেন বে, আমি আমার নিক্সবাক্ষে প্রতিজ্ঞাদি অবরবের মূলীভূত প্রমাণগুলি মানিরা লইরা, অবিচারিত-সিদ্ধ ঐগুলির দারাই অপরের প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, এই জন্ম মহর্ষি এই স্ত্রের দারা ঐ পক্ষেরও অবজারণা করিরা, তহুত্তরে বলিরাছেন বে, বদি নিক্ষ বাক্ষে অবরবাশ্রিত প্রত্যক্ষাদির প্রমাণগুলিরই প্রামাণ্য বীকার করিতে হা, তাহা হইলে আর সর্বপ্রমাণের প্রতিবেধ হব না। কারণ, সেই অবরবাশ্রিত প্রমাণগুলিরই প্রামাণ্য বীকার করা হইতিছে। স্ত্রে "বা" শক্ষি পক্ষান্তর্যালতক। পরন্ধ শুন্তবাদী বে তাহার

<del>প্ৰবয়বান্তিত প্ৰমাণগুলিকে "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিবেন, ঐ অবিচারিত-সিদ্ধ বলিতে কি বুরিব চু</del> ৰাহা বিচারসহ নহে, অর্থাৎ বাহা বিচার করিলে টিকে না, তাহাই অবিচারিভ-সিদ্ধ ? অথবা সর্বজন-সিদ্ধ ব্যালা বাহাতে কোন সংশব্দ নাই, তাহাই অবিচারিত-সিদ্ধ ? বাহা বিচারসহ ভাছে অর্থাৎ বাহার বাস্তব সন্তা নাই. এমন পদার্থের হারা অস্তের প্রামাণ্য খণ্ডন করা বার না। পোক-অতীতি-সিদ্ধ ঐগুলিকে নানিরা লইরা, উহার ছারা প্রামাণ্য খণ্ডন করিব, ইহা কেবল শৃক্তবাদীর কথামাত্রই হয়। বস্তুতঃ বদি সেই অবয়বাশ্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের ঘারা কোন পদার্থ-সাধনই হইতে পারে না, স্মতরাং "অবিচারিত-সিদ্ধ" বলিতে বাহা সর্ব্বনসিদ্ধ বলিয়া সন্দেহাম্পদ নহে, তাহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আর সর্ব্বগ্রমাণের প্রতিবেধ হইন না। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহার অবরবাশ্রিত বে প্রমাণগুলিকে অবিচারিক নিদ্ধ ৰশিরা প্রহণ করিয়াছেন, দেইগুলিরই প্রামাণ্য আছে। তাৎপর্যাটীকাকার এই ভাবে এই স্থাত্তের **উত্থিতি-বীজ ও গূ**ঢ় তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, নিম্ব বাক্যে অবয়বান্ত্রিত প্রমাণগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, পর-বাক্যেও তাহা স্বীকার করিছে হটবে। কারণ, কোন বিশেষ নাই। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধ হইল না। উদ্যোতকরও বিদিয়াছেন যে, নিজবাক্যাশ্ৰিত প্ৰমাণ স্বীকারে যে যুক্তি, পর-বাক্যাশ্ৰিত প্ৰমাণ স্বীকারেও তাহাই যুক্তি, স্নতরাং নিজবাক্যান্রিত প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্ত প্রমাণ মানি না, এ কথা বলা বার না; তুশ্য-যুক্তিতে সর্ব্বপ্রমাণই মানিতে হইবে।

মহর্ষি পূর্ব্বস্থুতো বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রমাণ-প্রতিষেব"; এই স্থুতো বলিয়াছেন, "সর্ব্বপ্রমাণ-ৰিপ্ৰতিবেধ"। এই সূত্ৰে "বিপ্ৰতিবেধ" এই স্থলে "বি" এই উপদৰ্গটির প্রয়োগ কেন এবং অর্থ কি. এই প্রশ্ন অবশ্রাই হইবে। যদি এখানে "বি" শব্দের ব্যাঘাত অর্থ হয়, তাহা হইলে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের ছারা বুঝা যায়—প্রতিষেধের ব্যাঘাত অর্থাৎ অপ্রতিষেধ বা প্রতিষেধের অভাব। তাহা হইলে **"সর্বপ্রমাণ-বিপ্রতিষে**" এই কথার দ্বাবা বুঝা যায়, সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধের অভাব। তা**হা হইলে** चृर्रकांक "न नर्स्थमांगविश्विव्रिरविशः" अर्चे कथात्र बात्रा वृक्षा वात्र, नर्स्स्थमारगत्र व्यश्वविरुदेश हब ना क्यां पर्माथमात्मत्र थांकिराय हब। किन्छ त्म क्यां अथात मश्मेक हव ना। मर्स्स्थमात्मत्रं প্রভিবেধ হর না, ইহাই মহর্বির বিবক্ষিত, মহর্বি ভাহাই পুর্ব্বে বলিরাছেন। এথানে আবার সর্ব্ধপ্রমাণের প্রতিবেধ হয়, এ কথা বলিলে পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ হয় ; এই কথাগুলি মনে করিয়া ভাষ্যকার শেবে বণিরাছেন বে, "বিপ্রতিষেধ" এই স্থলে "বি" এই উপদর্গটি ব্যাঘাত অর্থে প্রযুক্ত হর নাই; উহা সম্প্রতিপত্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতিপত্তি বলিতে স্বীকার বা অফুক্তা। ভাই তাৎপর্যাটীকাকার তাৎপর্যা বর্থন করিয়াছেন যে, "প্রতিষেধ" শব্দের পূর্ববর্তী "বি" শব্দটি **अ**िरवर मन्त्रार्थरकहे असुका कतिराज्ये अर्थाय विराम अर्थित स्वाधिक होता विराम अर्थितवह বুকাইভেছে, প্রতিবেধ ভিন্ন আৰু কোন অর্থ বুঝাইভেছে না অর্থাৎ উহা এখানে ব্যাবাত অর্থের বাচক নহে; ব্যাঘাত অর্থের বাচক হইলে "বিপ্রজিবেং" শব্দের দারা প্রজিব্রেধ ভিন্ন অপ্রজিবেংই तूथा शाह । वित्यव जार्शत वाहक *हरेल धी*कित्यथ जिन्न जात्र त्यांन वर्श वृथा शाह ना । ज़िहा

প্রতিবেদ শবার্থকেই জন্মা করিয়া বিশেষ প্রতিবেদই ব্যার। তাই উদ্যোভকরও ব্যাখ্যা করিয়াকেন বে, "বি" এই উপস্গটি বিশেষ প্রতিবেদ ব্যাহতেই প্রযুক্ত; ব্যাখ্যত ব্যাহতে প্রযুক্ত নহে অর্থাৎ সর্কপ্রমাণে বিশেষ প্রতিবেদ এবং সর্কপ্রমাণবিপ্রতিবেদ, ইরা একই কথা। তাহা হইলে "ন সর্কপ্রমাণবিপ্রতিবেদ:" এই কথার বারা কি বলা হইরাছে? এই প্রেম্ন করিয়া উদ্যোভকর বলিয়াছেন যে, নিজ বাক্যাপ্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব, আর পর-বাক্যাপ্রিত প্রমাণগুলিকে মানিব না, এই বে সর্কপ্রমাণের মধ্যে বিশেষ প্রতিবেদ, তাহা হর না। নিজ-বাক্যাপ্রিত প্রমাণ মানিলে, পর-বাক্যাপ্রিত প্রমাণক্ষত সেই যুক্তিতে মানিতে হর। মহর্ষি এই অর্থবিশেষ প্রকাশ করিবার জন্মই এই স্বত্রে প্রতিবেদ না বলিয়া "বিপ্রতিবেদ" বলিয়াছেন।

এই স্থাটি তাৎপর্যাটীকাকার স্তারপে স্পষ্ট উরেখ না করিলেও, উদয়নাচার্য্য তাৎপর্যাপরিক তদিতে এইটিকে স্তা বলিয়া উরেখ করিয়াছেন। স্থায়স্চীনিবন্ধেও এইটি স্থায়খ্যে উনিধিত দেখা বায়। ইহার পূর্ববর্ত্তী স্থাটকে (১০ স্থা) পরবর্ত্তী কেহ কেহ স্থান্তপে গণ্য না করিলেও স্থায়স্চী-নিবন্ধে স্থা-মধ্যেই উনিধিত আছে। স্থায়তথালোক ও বিশ্বনাথ-বৃত্তিতেও ব্যাখ্যাত আছে ॥১৪॥

## সূত্ৰ। ত্ৰৈকাল্যাপ্ৰতিষেধশ্চ শব্দাৰ্গতোদ্য-সিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৫॥৭৬॥

জ মুবাদ। ত্রৈকাল্যের অভাবও নাই, বেছেতু শব্দ হইতে আভোদ্যের (মুদজাদি বাদ্যযন্তের) সিদ্ধির স্থায় তাহার (প্রমেয়ের) সিদ্ধি হর। অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের হারা পূর্ববসিদ্ধ মুদজাদির বেমন জ্ঞান হয়, ভদ্রুপ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের হারা পূর্ববসিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়; স্থভরাং প্রমাণে বে প্রমেয়ের ক্রৈকাল্যই অসিদ্ধ, ইহাও বলা যায় না।

ভাষ্য। কিমৰ্থং প্নরিদম্চাতে ? প্র্বোজনবন্ধন্। যন্তাবৎ
প্র্বোজ"মুপলজিহেতোরুপলজিবিষয়স্থাচার্থস্থ প্র্বোপরসহভাষানিরমাদ্বথাদর্শনং বিভাগবচন"মিতি তদিতঃ সমুখানং যথা বিজ্ঞায়েত। অনিরমদর্শী
খব্দমুষিনির্দেন প্রতিবেধং প্রত্যাচন্টে, ত্রৈকাল্যস্থ চাযুক্তঃ প্রতিবেধ
ইতি। তত্রৈকাং বিধামুদাহরতি "শব্দাদাতোদ্যদিদ্ধিন"দিতি। ষথা
পালাৎসিদ্ধেন শব্দেন প্র্বিদিন্ধনাভোদ্যমসুমীরতে, সাধ্যক্ষাভোদ্যং
সাধনক শব্দঃ, অন্তর্হিতে ছাভোদ্যে স্বনভোহসুমানং ভবতীতি। বীণা
বাদ্যতে বেশুং প্র্যুতে ইতি স্বনবিশেষণ আজোদ্যবিশেষং প্রতিপদ্যতে,

তথা পূর্ববিষয়পদকিবিষয়ং পশ্চাৎসিদ্ধেনোপদকিহেছুনা প্রতিপদ্যত ইতি। নিদর্শনার্থস্থাচ্চাস্ত শেষয়ােবিধয়াের্যথাক্তয়ুদাহরণং বেদিতব্য-মিতি। কন্মাৎ পুনরিহ তমােচ্যতে ? পুর্নোক্তয়পপাণ্যত ইতি। সর্বথা তাবদয়মর্থা প্রকাশয়িতব্যঃ, স ইহ বা প্রকাশ্যেত তত্র বা, ন কশ্চিমিশেষ ইতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) কি জন্য এই সূত্র বলিতেছি ? অর্থাৎ সভম্মভাবে বখন এই সুত্রের অর্থ পূর্বেবাক্ত একাদশ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছি, তখন আর এই সূত্রপাঠ নিম্পারোজন। (উন্তর) পূর্বেবাক্ত জ্ঞাপনের জন্ম। বিশদার্থ এই বে. শ্উপলব্ধির হেডু এবং উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্ববাপরসহভাবের নিয়ম দা থাকার বেরূপ দেখা বায়, তদমুসারে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে" এই বাহা পূর্বে ( >> সূত্র-ভাষ্যে ) বলিয়াছি, তাহার এই সূত্র হইতে উত্থান ( প্রকাশ ) বেরূপে বুৰিতে পারে [ অর্থাৎ পূর্বে বাহা বলিয়াছি, এই সুত্তের খারা মহর্ষি নিক্ষেই ভাষা বলিয়াছেন, মহর্ষির এই সূত্রের অর্থ ই সেখানে বলা হইয়াছে, ইহা বাহাতে সকলে বুৰিতে পারে. এই জন্মই এখানে মহর্ষির এই সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি। ] এই শ্ববি ( স্থারসূত্রকার গোভম ) অনিয়মদর্শী, এ ক্স্মু ত্রৈকাল্যের প্রভিবেধ অযুক্ত, এই ৰখার ঘারা নিয়ম প্রযুক্ত প্রতিবেধকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন [ অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়ের পূর্বের অথবা পরে অথবা সমর্কালেই সিদ্ধ হয়, এইরূপ নিয়ম আশ্রয় করিয়া धे शक्कदात्र वे शक्करात्र वात्रा शुर्ववशक्योगी य दिक्तालात প্रक्षिय विन्ताहिन, সেই প্রতিবেধকে মহর্ষি এই সূত্রের বারা নিরাস করিয়াছেন।] তম্মধ্যে অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্ব্বকালীনত্ব, উত্তরকালীনত্ব ও সমকালীনত্বের মধ্যে ( মহর্ষি ) "শব্দ হইতে স্নাভোদ্য-সিদ্ধির স্থায়" এই কথার দ্বারা একটি প্রকারকে (প্রমাণে প্রমেরের উত্তরকালীনছকে ) প্রদর্শন করিতেছেন। °

বেমন পশ্চাৎসিদ্ধ শব্দের বারা পূর্ব্যসিদ্ধ আতোদ্যকে ( বীণাদি বাদ্যবন্তকে )
সমুমান করে; এখানে সাধ্য আতোদ্য এবং সাধন শব্দ, বেছেতু সম্ভূৰ্হিড ( সদৃষ্ট )

<sup>&</sup>gt;। স্বাজন্ত্রোপ চেম্বর্ড স্থার্থার্থ: পূর্বসূত্র: কৃত্য প্রোপাঠেনেতার্থ:। পরিবরতি পূর্ব্বোক্তেতি। ন ওলসাভিন্নৎ-স্তামুক্তরণি তু স্তার্থ এবেতি জ্ঞাপনার্থং স্তাপাঠোহসাক্ষিতার্থ:।—তাৎপর্যাদীকা।

আজান্য-বিষয়ে শব্দের ঘারা অনুমান হয়। বীণা বালাইতেছে, বেণু পূর্ণ করিতেছে অর্থাৎ বংশী বালাইতেছে, এইরপে শব্দবিশেবের ঘারা আতোদ্যবিশেবকে (পূর্বেবাক্ত বীণা ও বংশীকে) অমুমান করে, সেইরপে পূর্ববিদ্ধ উপলব্ধির বিষয়কে অর্থাৎ প্রমাণের ঘারা আনে। ইহার নিম্নর্শনার্থ্যবন্ধতঃ অর্থাৎ মহার্ব বে এই সূত্রে শব্দ হইতে আভোদ্য-সিন্ধির ছায়ণ এই কথাটি বলিরাছেন, ইহা কেবল একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ম বলিরা শেষ মুইটি প্রকারের অর্থাৎ প্রমাণে প্রমেরের পূর্বেবালান্য ও সমকালানদ্বের বথোক্তা ( একাদশ সূত্র-ভাব্যোক্ত ) উদাহরণ জানিবে। ( পূর্বেবাক্ত ) কেন এখানে ভাহা বলা হইতেছে না ? অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদাহরণহার এখানে কেন বলা হর নাই ? সেই ভাষ্য এখানে বলাই উচিত। ( উত্তর ) পূর্বেবাক্তকে উপপাদন করা হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্বেব বাহা বলিরাছি, ভাহা বে এই সূত্রের ঘারা মহর্বিই বলিরাছেন, ইহা দেখাইরা, পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের উপপাদনের জন্মই এখানে এই সূত্রের উর্বান্ধ করিতেছি ] এই অর্থ অর্থাৎ মহর্ষির এই সূত্রের প্রতিপাদ্য পদার্থ সর্বপ্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে, ভাহা এখানেই প্রকাশ করি অথবা সেখানেই প্রকাশ করি, ( ইহাতে ) কোন বিশেষ নাই।

টিয়নী। তৈকাল্যাসিদ্ধি-হেত্ক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নাই, এই পূর্ব্বাপক্ষ নিরাস করিতে মহর্ষি প্রথমে বলিরাছেন যে, যে তৈকাল্যাসিদ্ধি প্রমাণে আছে, সেইরূপ তৈকাল্যাসিদ্ধি পূর্ব্বাপক্ষাদীর প্রাতিষেধ-বাক্যেও আছে। স্কুতরাং তুল্য যুক্তিতে প্রতিষেধবাক্যও প্রামাণ্যের প্রতিষেধ সাধন করিতে পারে না। এবং তৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু বলিলে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে; স্কুতরাং উদাহরণাদির মূলীভূত প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অবশু স্বীকার করিতে হইবে, একেবারে কোন প্রমাণ না মানিলে উদাহরণাদি প্রদর্শন অসম্ভব। স্কুতরাং তৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুর হারা প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা অসম্ভব। পূর্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাদি অবস্কবের মূলীভূত অধার হেতু ও উদাহরণ-বাক্যের মূলীভূত প্রমাণের প্রামাণ্য থাকিলে তুল্য যুক্তিতে সর্ব্বপ্রমাণেরই প্রামাণ্য থাকিবে। কলকথা, প্রমাণ বলিরা কোন পদার্থ একেবারে না মানিলে অপ্রামাণ্য সাধন করাও সর্বাথা অসম্ভব। প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, নিশুমাণে কেবল মূথের কথার একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে, সকলেই নিজ নিজ ইছো ও বুদ্ধি অন্থ্যারে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা হইলে প্রক্রত সিদ্ধান্ত নির্বাধ কোন দিনই হইতে পারে না এবং কেইই কোন সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে কোন দিনই বাধ্য হর না। স্কুতরাং যিনি বাহা সিদ্ধান্ত বলিবেন, উাহাকে প্রমাণ দেথাইর্তে হইবে। দ্বিনি প্রমাণ বলিরা কোন পদার্থ ই মানিবেন না, তিনি প্রমাণ নাই" এইরূপ সিদ্ধান্তও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি পূর্বেনাক্ত তিন স্কুতের দারা এই

সকল ভবের স্টনা করিরা, শেবে এই স্তত্তের বারা পূর্বেনাক্ত পূর্বাপক্ষের মূলোচ্ছেল করিরাছেন। মহর্ষির উত্তর-পক্ষের শেব কথাটি এই বে, বে তৈকাল্যাসিদ্ধিকে হেতু করিয়া প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করিবে, ঐ তৈকান্যাদিদ্ধি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই, উহা অসিদ্ধ; স্নতরাং উহা হেতৃই নতে —উহা হেম্বান্তাস। প্রমাণমাত্রে প্রমেরমাত্রের ত্রৈকাল্য না থাকিলেও কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের পূর্ব্বকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের উত্তরকালীনত্ব আছে, কোন প্রমাণে কোন প্রমেরের সমকালীনম্ব আছে; স্থতরাং প্রমাণে প্রমেরের ত্রৈকাল্যই নাই, এ কথা বলা शहेरत ना । धामान मर्सज धारमसत्तर भूर्सकानीनहे हहेरत, अवता छ तरकानीनहे हहेरत, अवता সমকাশীনই হইবে, এমন কোন নিরম নাই। স্থতরাং ঐরপ নিরমকে ধরিরা লইরা, ভাহার পঞ্জনের দারা বে প্রামাণে প্রামেরের ত্রৈকাল্যের প্রতিবেধ, তাহা অযুক্ত। উপলব্ধি-বিষর-পদার্থ বে উপলব্ধি-সাধন-পদার্থের পূর্ব্ধসিদ্ধও থাকে, অর্থাৎ পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণের বারাও বে কোন স্থলে পূর্বাসিদ্ধ প্রমেরের জ্ঞান হয়, মহর্বি ইহার দুষ্টান্ত বলিয়াছেন,—শব্দ হইতে আতোদ্যসিদ্ধি। বীপাদি বাদ্যধরের নান "আতোদ্য"<sup>১</sup>। বীণাদি দেখিতেছি না, উহা আমার দুরস্থ অদুশ্র, কিন্ত কেহ বীণাদি বাজাইলে, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অভুমান করি। এখানে উপলব্ধির সাধন শব্দ-পূর্বাসিদ্ধ নতে, উহা পশ্চাৎসিদ্ধ। বীণাদি বাদ্যযুদ্ধ ঐ শব্দের পূর্বাসিদ্ধই থাকে, পশ্চাৎসিদ্ধ ঐ भरकत्र बात्रा श्रृद्धिमिक वौगानि वरजत व्यवस्थान रहा। अवरणिकत्र-धारु भक्तिरमय अवरणिकत्रहे থাকে, উহার সহিত বীণাদি বাদ্য-ষদ্রের কোন সম্বন্ধ না থাকার কিরূপে অমুমান হইবে ? এই জন্ম শেষে আবার ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বীণা বাজাইতেছে, বংশী বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দ-বিশেষের বারা বীণাদি যন্ত্রবিশেষকে অনুমান করে। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই বে, বীণা বাজাইতেছে, এইরূপে শব্দবিশেষের অসাধারণ ধর্ম যে বীণা-নিমিত্তকন্দ, তাহার উপলব্ধি করিয়া "ইছা বীণাশৰ" এইরূপ অনুমান করে, ঐরূপেই বীণার অনুমান হয়। বীণা-ধ্বনির বাহা বিশেষ---ৰাছা বৈশিষ্ট্য, তাছা যিনি জ্বানেন, তিনি বীশাধ্বনি প্রবণ করিলে তাহার অসাধারণ ধর্মটিও ভাহাতে উপলব্ধি করেন; ভাহার ফলে বীণা বাজাইতেছে অর্থাৎ "ইহা বীণাধ্বনি" এইক্লপ प्रसूमान इत्र । धरेक्रारा वरमीध्वनि अवन कवित्रां वरमीव प्रसूमान इत्र । धरे मकन ऋता वीना छ বেণু প্রভৃতি-জন্ত শব্দও ঐরপে উপলব্ধির সাধন এবং বীণা বেণু প্রভৃতি বাদ্যবন্ধও উপলব্ধির বিষয় হয়। উদ্যোতকর এবং বাচম্পতি মিশ্রও এইরূপ ব্লিয়াছেন<sup>2</sup>।

প্রান্ন হইতে পারে বে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত একাদশ স্থ্য-ভাষ্যের শেষে মহর্ষির এই স্ফ্রোক্ত শেষ উত্তর স্বতন্ত্র ভাষে বলিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ মহর্ষির এই স্থ্যার্থ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত

ব। বাং শক্ষা বাশাকৃতিসংবাদলশক্ষ ইতি সাবে। ধর্ম, তরিবিভাসাধারণ-ধর্মবাণ
পুর্বোপলবশীশানিবিভাসনিবং।—ভাংগর্জীকা।

হইরাছে; ক্ষতরাং এই প্রের পৃথক্ ভাষ্য করা আর প্ররোজন নাই। তাহা হইলে এখানে ভাষ্যকার এই প্রের উরেখ করিরাছেন কেন? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রের করিরা, ভত্তরের বিদরাছেন কেন? ভাষ্যকার প্রথমে নিজেই এই প্রের করিরা, ভত্তরের বিদরাছেন বে, পূর্বের বাহা বিদরাছি, তাহা নিজের কথাই বিদ নাই, মহর্বির এই প্র্রোক্ত প্রকৃত বিদরাছি। সেখানে মহর্বি-প্র্রোক্ত পূর্বেপক্ষের বাখ্যা করিরা, শেবে মহর্বির এই প্র্রোক্ত প্রকৃত উত্তরটি বিদিরা আসিরাছি। পূর্বেগকে সেই কথা যে মহর্বিরই কথা, ইহা জানাইবার জন্মই এখানে এই প্রের উলেওপূর্বক ইহার ভাষ্য করিতেছি। উপলব্ধির সাধন-পর্দার্থ ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থের পূর্বেগির সহভাবের নিরম নাই, এ কথা ভাষ্যকার পূর্বের বিদরাছেন। পূর্বেপক্ষরাদী ঐরপ নিরম প্রীকার করিরাই প্রমাণে প্রমেরের ত্রৈকাল্যের প্রতিবেধ করিরাছেন। ক্রিত্ত এর করিরা না থাকিলে ঐ প্রতিবেধ করা বার না। বস্ততঃ ঐরপ নিরমমূলক প্রতিবেধের নিরম করিরাছেন। মহর্ষি 'ত্রৈকাল্যাপ্রতিবেধক্ত' এই অংশের দারা পূর্বেগক্তরূপ অনিরম সমর্থন করিরাতে এক প্রতিবেধের নিরেধ করিরা, প্রত্রের অপর অংশের দারা পূর্বেগক্তরূপ অনিরম সমর্থন করিরাছেন।

বেমন পশ্চাৎদিদ্ধ শব্দের ঘারা পূর্ব্বদিদ্ধ আতোদ্যের দিদ্ধি অর্থাৎ অন্থমান হর, এই কথার ঘারা মহর্ষি দেখাইরাছেন যে, প্রমাণ কোন হুলে প্রমেরের পরকালবর্তীও হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এখানে যখন এই কথা মহর্ষির হাদয়হু অনিরমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অন্ত, তখন উহার ঘারা অন্ত ছয় প্রকার উদাহরণও স্চিত হইরাছে। একাদশ স্ব্রুভাষ্যের শেষে তাহা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ কোন হুলে পূর্ব্বদিদ্ধ বস্তুর হুইতেও পশ্চাৎদিদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হয়, যেমন পূর্ব্বদিদ্ধ স্ব্র্যা-লোকের ঘারা উত্তরকালীন বস্তুর জ্ঞান হয়। এবং কোন হুলে উপলব্ধির সাধন ও উপলব্ধির বিষয়-পদার্থ সমকালবর্তীও হয়। বেমন বহ্নির সমানকালীন ধ্ম দেখিয়া বহ্নির অন্ত্রমান হয়। এখানে বহ্নির উপলব্ধির সাধন ধ্ম বা ধ্ম-জ্ঞান অথবা জ্ঞায়মান ধ্ম অন্ত্র্মিতিরূপ উপলব্ধির বিষয় বহ্নির সমকালীন। এই উদাহরণঘর পূর্বেই বলা হইরাছে। এখানে ভাষ্যকার ঐ উদাহরণঘর কেন বলেন নাই ও এতহন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্বেষ্ব যাহা বলা হইরাছে, ভাহাই মহর্ষি-স্ত্রের ঘারা উপপাদন করিবার জন্মই এখানে এই স্ত্রের উল্লেখপুর্বক ভাহার অর্থ বর্ণন করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণঘর যখন পূর্বেই বলা হইরাছে, তখন আর এখানে ভাহা বলা নিশ্রাজন। সেই উদাহরণঘর যখন পূর্বেই বলা হইরাছে, তখন আর এখানে ভাহা বলা নিশ্রাজন। সেই উদাহরণঘর যখন পূর্বেই বলা হইরাছে, তখন আর এখানে ভাহা বলা নিশ্রাজন। সেই উদাহরণঘর বখন প্রবিষ্ঠ বলিতে হইবে, এমন কোন বিশ্বেষ নাই। উদ্যোজকর "এই স্থ্রটি ইহার পূর্বেই কেন বলা হয় নাই" এইরূপ প্রের্গ করিরা ভত্নত্বরে

<sup>&</sup>gt;। ভারতবালোকে নব্য বাচপাতি নিজ "ত্রৈকাল্যাপ্রতিবেশক" এই অংশকে প্রেমধ্যে প্রহণ দা করিলেও ভাষ্যকার "প্রভাচটে" এই কথার উল্লেখপূর্থক ঐ অংশের যাাখ্যা করার এবং ভারপ্রটা-নিথকের প্রাণাতি এবং ভাৎপর্যাচীকার প্রাণাতি ধারণ ও বৃত্তিকার বিবনাধ প্রভৃতির প্রোণাতি ধারণ ও ব্যাখ্যাপ্রদারে ঐ অংশ প্রেমধ্যেই পৃথীত হইরাছে। ভারবার্তিকে "তংসিকেঃ" এই অংশ প্রেমধ্যে উল্লিখিত হর নাই। কিন্তু মৃত্রিত বার্তিক প্রহে উদ্বৃত স্থে ঐ অংগও দেখা বার। ভোগ নব্য চীকাকার "তংসিদ্ধিঃ" এইরূপ পাঠই প্রহণ করিরাছেন।

বিশির্মকে দে, এই স্থা সেধানেই বলিতে হইবে অথবা এখানেই বলিতে হইবে, ইহার নির্মাক কোন বিশেব নাই। এই স্ব্রোক্ত পদার্গ সর্বাধা প্রকাশ করিতে হইবে, জাহা ভাষ্যকার পূর্বোই (একাদশ স্ত্র-ভাষ্যের শেষে) প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির পাঠ-ক্রম লক্ষ্যন করিয়া দেধানেই এই স্ব্রেয়েও ইহার ভাষ্যের কথন তিনি নিভারোজন মনে করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রান্ধ-বাক্যের হারা উদ্যোভকরের কথা বুঝা বার না। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত উদাহরপদ্বরের কথা বলিয়াই প্রের্ম করিয়াছেন—"কেন ভাহা এখানে বলা হইতেছে না ?" উদ্যোভকর প্রান্ধ করিয়াছেন,—"কেন সেধানেই এই স্ত্রে বলা হর নাই ?" তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পাঠক্রম লক্ষ্যন করিয়া সেধানেই কেন এই স্ত্রে বলা হয় নাই ? মহর্ষি-স্ব্রের পাঠক্রম লক্ষ্যন করিয়া, পূর্বের্ম এই স্ব্রের করা বার ক্রিরাণ, ইহা চিন্ধনীর। ভাষ্যকারের প্রের্মে এ চিন্ধা নাই। উদ্যোভকরের প্রান্ধ-বাাধ্যার শেষে তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, "এখানেই সেই ভাষ্য কেন বলা হয় নাই ?" এই প্রান্ধ বুর্মিতে হইবে।

বস্তুতঃ মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত উত্তরই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর। এ জন্মই মহর্ষি এই স্ক্রেটি শেবে বিলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ বলিয়াছেন বে, বদি শৃক্তবাদী বলেন বে, আমার মতে বিশ্ব শৃত্ত, প্রমাণ-প্রমেয়ভাব, আমার মতে বাস্তব নহে, স্বতরাং প্রমাণের দারা বস্তু সিদ্ধি করা বা কোন সিদ্ধান্ত করা আমার আবশ্রুক নাই। প্রমাণবাদী আন্তিকের পক্ষে প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য না থাকায়, প্রমাণের দারা প্রমেয়সিদ্ধি হইতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতান্ত্র্যারেই প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ইইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি, আমি কোন পক্ষস্থাপন করিতেছি না; স্বতরাং আমার প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্রুক; আন্তিকের সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগের মতান্ত্র্যারেই সিদ্ধ হয় না, ইহা দেখাইয়াছি। এই জন্ম শেবে মহর্ষি এই স্ক্রের দারা বলিয়াছেন বে, প্রমাণে বে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্য নাই বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; প্রমাণে প্রমেরের ত্রেকাল্য প্রতিষ্ঠেশ করা বায় না। স্বতরাং তৈকাল্যাসিদ্ধি হেতৃই অসিদ্ধ। উহার দারা কোন মতেই প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন করা বায় না। মহর্ষির তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে ৪১৫৪

ভাষ্য। প্রমাণং প্রমেরমিতি চ সমাধ্যা সমাবেশেন বর্ত্ততে সমাধ্যা-নিমিন্তবশাৎ। সমাধ্যানিমিন্তন্ত্ পলব্দিসাধনং প্রমাণং, উপলব্দিবিষয়শ্চ প্রমেরমিতি। যদা চোপলব্দিবিষয়ং কম্মচিত্রপলব্দিসাধনং ভবতি, তদা প্রমাণং প্রমেরমিতি চৈকোহর্পোহভিধীয়তে। স্বস্থার্থস্থাবদ্যোতনার্থনিদ-মুচ্যতে।

অমুবাদ। "প্রমাণ" এবং "প্রমেয়" এই সংস্কা সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশ-বিশিক্ত হইরা থাকে [ অর্থাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই ছুইটি সংজ্ঞার নিমিত্ত প্রাকিলে এক পদার্থেও এই ছুইটি সংজ্ঞা সমাবিক্ (মিলিড) হইরা থাকে ]। সংজ্ঞার নিমিত্ত কিন্তু উপলব্ধির সাধন প্রমাণ এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়, অর্থাৎ উপলব্ধি-সাধনত্বই "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্বই "প্রমেয়" এই নামের নিমিত্ত। যে সময়ে উপলব্ধির বিষয় (পদার্থটি) কোনও পদার্থের উপ-ল্লদ্ধির সাধন হয়, তখন একই পদার্থ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই নামে অভিহিত্ত এই পদার্থের প্রকাশের জন্ম এই সূত্রটি ( পরবর্ত্তী সূত্রটি ) বলিতেছেন।

## সূত্র। প্রমেয়া চ তুলা প্রামাণ্যবৎ ॥১৬॥ ৭৭॥

অমুবাদ। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন তুলা ( ব্রব্যের গুরুত্বের ইয়ত্তা-নিশ্চায়ক দ্রব্য ) প্রমেয়ও হয়, [সেইরূপ অক্সান্য সমস্ত প্রমাণও প্রামাণ্যে অর্থাৎ তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তখন প্রমেয়ও रुग्र।]

টিপ্লনী। প্রমাণ-পরীক্ষা-প্রকরণে মহর্ষি পূর্বেনাক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া এখন আবশ্রক-বোদে এই স্থানের দারা আর একটি কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথার সার মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া এই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার মর্শ্ম এই যে, উপলব্ধির সাধনকে "প্রমাণ" বলে এবং উপলব্ধির বিষয়কে "প্রমেয়" বলে। "প্রমাণ" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধির সাধনত এবং "প্রমেয়" এই নামের নিমিত্ত যে উপলব্ধি-বিষয়ত্ব, এই ছুইটি নিমিত্ত এক পদার্থে থাকিলে, সেই নিমিত্তম্বরশতঃ সেই এক পদার্থও "প্রমাণ" ও "প্রমেম্ব" এই নামন্বয়ে অভিহিত হইতে পারে। সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে এক পদার্গেরও অনেক সংজ্ঞা ছইয়া থাকে। তাহাতে দেই পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হয় না। উপলব্ধির বিষয় প্রেমেয় পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তথন তাহার প্রামাণ এই সংজ্ঞা হইবে। আবার উপলব্ধির সাধন প্রমাণ পদার্থ উপলব্ধির বিষয় হইলে, তখন তাহার "প্রমেম" এই সংজ্ঞা হইবে। ভাষ্যকার ইহাকেই বলিয়াছেন, --প্রমাণ ও প্রমেয়, এই সংজ্ঞান্বয়ের সমাবেশ। উদ্দোতকর এই সমাবেশের কণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সমাবেশোহনিয়মঃ", অর্গাৎ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" এই সংজ্ঞান্বরের নিয়ম নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রমাণ, তাহা যে চিরকাল "প্রমাণ" এই নামেই এরপ নিয়ম নাই। এই সংজ্ঞাদ্বয় পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মবদ্ধ নহে। যাহা প্রমাণ, তাহাও কোন সময়ে প্রমেয় নামের নিসিত্রশতঃ প্রমেয় নামে কথিত হয় এবং যাহা প্রমেয়, তাহাও কোন সময়ে প্রমাণ নামের নিমিট্রাশতঃ প্রমাণ নামে কথিত হয়। সংজ্ঞাট সংজ্ঞার নিমিতের অধীন, স্কুতরাং নিমিত্ত-ভেদে সংজ্ঞার ভেদ হইতে পারে। সংজ্ঞা কোন নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্য-টীকাকার এই অনিয়মকে গ্রহণ করিয়া একটি পূর্ব্নপক্ষের অবতারণা করতঃ তাহার উত্তর-স্তত্তরূপে মহর্ষির এই স্থ্রুটির উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বে, বাহা অনিয়ত অর্থাৎ বাহার নিয়ম

নাই, তাহা বাস্তব পদার্থ নহে;—বেমন রক্জুতে আরোপিত দর্প। দেই রক্জুকেই তথনই কেহ সর্পরপে কল্পনাক্ষরিতেছে, কেহ থড়াধারারপে কল্পনা করিতেছে, আবার একই ব্যক্তি কোন সময়ে সেই রক্ষুকে সর্প্রপে কল্পনা করিয়া, পরে থড়াগারারপে কল্পনা করিতেছে। প্রমাণ-প্রমেয় ভাব্ও যথন এইরূপ অনিয়ত, অর্থাৎ বাহা অমাণ, তাহা কথন প্রমেয়ও হইতেছে, আবার বাহা প্রমেয়, তাহা ক্থন প্রমাণ্ড হইতেছে, প্রমাণ চিরকাল প্রমাণরপেই জ্ঞাত হইবে এবং প্রমেয় চিরকাল প্রমেররূপেই জ্ঞাত হইবে, এরূপ যথন নিয়ম নাই, তখন প্রমাণ-প্রমের ভাবও রক্ষ্রতে কল্লিড সর্প ও খড়াগধারার ভায় বাস্তব পদার্থ নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হুচনার জন্মই মহর্ষি এই স্থাটি বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এইরূপ পূর্ব্ধপক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার উন্তর-স্তুত্তর পে এই স্থতের উল্লেখ করিয়াছেন। রুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ "প্রমেয়তা চ তুলাপ্রামাণ্যবং" এইরূপ স্থ্রপাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। স্তায়বার্তিকে পুস্তকভেদে "প্রমেয়তা চ" এবং "প্রমেয়া চ" এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা গেলেও, তাৎপর্যাটীকাকারের উদ্ধৃত বার্তিকের পাঠে "প্রমেয়া চ" এইরূপ পাঠই দেখা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার নিজেও "প্রমেয়া চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়স্টীনিবন্ধে এবং স্থায়তত্ত্বালোকেও ঐরূপ স্থাত্ত্বাঠই গৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থাতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দারণ করিতে "তুলা" যে কেবল প্রমাণই হয়, তাহা নহে। যথন ঐ তুলাতে প্রামাণ্য-সংশয় হয়, তথন প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত অন্ত তুলার দারা পরীক্ষিত যে স্থবর্ণাদি, তাহার দারা ঐ তুলা প্রমেয়ও হয়। যেমন প্রামাণ্যে অর্থাৎ তুলার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তথন তুলা প্রমেয়ও হয়, সেইরূপ অস্তু সমস্ত প্রমাণও তাহাদিগের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিতে হইলে তথন প্রমেয়ও হয়<sup>2</sup>। যে দ্রব্যের দারা অন্ত দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ বা ইয়তা নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহাই এখানে "তুলা" শব্দের দারা গ্রহণ করা হইয়াছে; তাহা তুলাদণ্ডও হইতে পারে, ঐরূপ অন্ত কোন স্কুবর্ণাদি দ্রবাও হইতে পারে। যথন ঐ তুলার দ্বারা কোন দ্রব্যের গুরুত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়, তথন উহা প্রমাণ। কারণ, তথন উহা উপলব্ধির সাধন। আবার যথন ঐ তুলাটি খাঁটি আছে কি না, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়, তথন অন্ত একটি পরীক্ষিত তুলার দ্বারা তাহা বুঝিয়া লওয়া হয়। স্থতরাং তথন ঐ তুলাই উপল্কির বিষয় হইরা প্রমেয়ও হয়। তুলার এই প্রামাণ্য ও প্রমেয়ত্ব যথন সর্ব্বসিদ্ধ, ইহার অপলাপ করিলে ক্রেম্বিক্রেয় ব্যবহারই চলে না, লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হয়, তথন ঐ সিদ্ধ দৃষ্টাস্তে অস্ত সমস্ত প্রমাণেরও প্রামাণ্য ও প্রমেমন্থ অবশ্র স্বীকার্য্য। প্রমাণে প্রামাণ্য ও প্রমেমন্থের জ্ঞান রক্জুতে সর্পদ্মাদি

<sup>&</sup>gt;। অক্ত চার্থক্ত জ্ঞাপনার্থং করেং প্রবেরা চ তুলাপ্রমাণ্যবিধিত। ন কেবলং প্রমাণং সমাহারগুরুত্বে তুলা, বদা প্ররক্তাং সন্দেহে। ভবতি প্রামাণ্য প্রতি, তদা সিদ্ধপ্রমাণভাবেন তুলাস্করেণ পরীক্ষিতং বং স্বর্ণাদ্বি তেন প্রবেরা চ তুলা প্রামাণ্যবং। বধা প্রামাণ্য তুলা প্রবেরা চ, তথাইক্তদণি সর্বাং প্রমাণং প্রামাণ্য ক্রিরেরিবার্থঃ।— তাংপর্বাচীকা। এই বাধ্যাতে 'প্রামাণ্য ইব' এই কর্বে "তক্র ডক্তেব" এই পাণিনি-ক্রে বারা (ত্তিত-প্রকরণ, ০।১।১১৬ করে ) বতি প্রত্যারে ক্রেছ "প্রামাণ্যবং" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে এবং ক্রেছ "তুলা" এইটি পৃথক্ পদ। 'বধা প্রামাণ্য ক্রেছা প্রবেরা চ, তথা অক্তদণি সর্বাং প্রমাণ্য প্রবেদ্ধে' এইয়ণে ক্রেছার্ব বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানের স্থায় ভ্রমজ্ঞান নহে। অনিয়ত পদার্থ হইলেই তাহা সর্ব্বত্র অবাস্তব পদার্থ হইবে, এইরূপ নিয়ম হুইতে পারে না। তাহা হুইলে তুলাও অবাস্তব পদার্থ হুইয়া পড়ে। কারণ, তুলাও অন্ত প্রমাণের স্থায় কোন সময়ে প্রমাণও হয়, কোন সময়ে প্রমেয়ও হয়। তুলাকে অবাস্তব পদার্থ বলিলে ক্রয়-বিক্রম্ম ব্যবহারের উচ্ছেদ হইমা লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হইমা পড়ে। তাৎপর্যাটীকাকারের মতে স্থাকার মহর্ষির ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে এই স্থাত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন যে, যেমন তুলা স্থবর্ণাদি দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ন্তা-নিদ্ধারক হওয়ায়, তথন তাহাতে প্রমাণ ব্যবহার হয় এবং অন্ত তুলার দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত তুলার গুরুদ্বের ইয়ন্তা নির্দ্ধারণ করিলে, তথন তাহাতে প্রমেয় ব্যবহার হয়, এইরূপ নিমিত্ত্বয়-সমাবেশবশতঃ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণেও প্রমাণ ব্যবহার ও প্রেমেয় ব্যবহার হয়। বৃত্তিকার শেষে এই ব্যাখ্যা স্থদঙ্গত মনে না করিয়া কল্লাস্তরে বলিন্নাছেন যে, অথবা প্রমাজান জন্মিলেই প্রমাণত্ব ও প্রমেন্তব্ব হুইতে পারে, প্রমাজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রমাণ ও প্রমেয় বলা যায় না, এই যাহা পূর্ব্বে আশদ্ধা করা হইয়াছে, তাহারই উত্তর স্থচনার জন্ম মহর্ষি এই স্থত্তটি বলিয়াছেন। এই স্থত্তের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যেমন যে-কোন সময়ে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয়ন্তা-নির্দ্ধারক হওয়াতেই সর্ব্বদা তুলাতে প্রমাণ ব্যবহার হয়, তদ্রপ ইন্দ্রিয়াদি যে কোন সময়ে উপলব্ধির সাধন হয় বলিয়া তাহাতেও প্রমাণ ব্যবহার হইতে পারে এবং কোন সময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থে প্রমেয় ব্যবহার হইতে পারে। যথনই প্রমাজান জন্মে, তৎকালেই তাহার সাধনকে প্রমাণ এবং তাহার বিষয়কে প্রমেয় বলা যায়, অন্ত সময়ে তাহা বলা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। তাহা হইলে দ্রব্যের গুরুত্বের ইয় ়া নিদ্ধারণ করিতে প্রমাণ বলিয়া কেহ তুলাকে গ্রহণ করিত না; কারণ, তথন ঐ তুলা প্রমাণ পদবাচ্য নহে। ফলকথা, যাহা পরেও প্রমাজ্ঞান জন্মাইবে, তাহাও পূর্বের প্রমাণ-পদবাচ্য হইবে। বৃত্তিকার এই স্থত্তের ব্যাখ্যার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ভাষ্যকার স্বতন্ত্রভাবে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন ( ১১ স্থত্রভাষ্য দ্রপ্টব্য )।

এই স্ত্রে মহর্ষি তুলাকে প্রমেয় বলিয়া উল্লেখ করাতে আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার বিশেষ প্রমেয় ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের বিষয়-পদার্থ-মাত্রকেও মহর্ষি প্রমেয় বলিতেন, ইহা স্থব্যক্ত হইয়াছে এবং তুলাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করাতে প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকেই তিনি প্রমাণ বলিতেন, ইহাও স্থব্যক্ত হইয়াছে। যাহা ক্রমাজ্ঞানের অর্থাৎ যথার্থ অমুভ্তির সাধকতম অর্থাৎ চরম কারণ, তাহাই মুখ্য প্রমাণ। ঐ অমুভ্তির কারণমাত্রেও প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহর্ষির এই স্ক্রাহ্মদারে ভাষ্যকার প্রভৃতিও প্রক্রপ প্রয়োগ করিয়াছেন (১ অঃ, তৃতীয় স্থ্র ও নবম স্ত্রের ভাষ্যটিপ্রনী দ্রাইব্য)।

ভাষ্য। শুরুত্বপরিমাণজ্ঞানসাধনং তুলা প্রমাণং, জ্ঞানবিষয়ো শুরু দ্রব্যং স্থবর্ণাদি প্রমেয়ম্। যদা স্থবর্ণাদিনা তুলান্তরং ব্যবস্থাপ্যতে তদা তুলান্তরপ্রতিপত্তৌ স্থবর্ণাদি প্রমাণং, তুলান্তরং প্রমেয়মিতি। এব-মনবয়বেন তন্ত্রার্থ উদ্দিফো বেদিতব্যঃ। আত্মা তাবছুপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেরে পরিপঠিতঃ। উপলব্ধে স্বাতন্ত্র্যাৎ প্রমাতা। বুদ্ধিরুপলিকি-সাধনত্বাৎ প্রমাণং, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ প্রমেয়ং, উভয়াভাবাৎ প্রমিতিঃ। এবমর্থবিশেষে সমাখ্যাসমাবেশো যোজ্যঃ। তথা চ কারকশব্দা নিমিত্তবশাৎ সমাবেশেন বর্ত্তন্ত ইতি। বৃক্ষন্তিষ্ঠতীতি স্বস্থিতো বৃক্ষঃ স্বাতক্ত্যাৎ কর্ত্তা। ব্রক্ষং পশ্যতীতি দর্শনেনাপ্ত মিষ্যমাণতমন্বাৎ কর্ম। ব্বকেণ চন্দ্রমনং জ্ঞাপয়তীতি জ্ঞাপকস্থ দাধকতমত্বাৎ করণম। বৃক্ষায়ো-দকমাসিঞ্তীতি আসিচ্যমানেনোদকেন বৃক্ষমভিপ্রৈতীতি সম্প্রদানম্। ব্লুক্ষাৎ পূর্ণং পততীতি ''ধ্রুবমপায়েহপাদান''মিত্যপাদানম্ 🌬 বুক্ষে বয়াংসি সন্তীতি "আধারোহধিকরণ"মিত্যধিকরণম্। এবঞ্চ সতি ন দ্রব্যমাত্রং কারকং ন ক্রিয়ামাত্রম্। কিং ভর্হি ? ক্রিয়াদাধনং ক্রিয়া-বিশেষযুক্তং কারকম। যৎ ক্রিয়াসাধনং স্বতন্ত্রং স কর্ত্তা, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়ামাজম্। ক্রিয়য়াব্যাপ্রমিষ্যমাণতমং কর্মা, ন দ্রব্যমাত্রং ন ক্রিয়া-মাত্রম্। এবং সাধকতমাদিম্বপি। এবঞ্চ কারকার্থায়াখ্যানং যথৈব উপপত্তিত এবং লক্ষণতঃ. কারকারাখ্যানমপি ন দ্রব্যমাত্তে ন ক্রিয়ায়াং বা। কিং তর্হি? ক্রিয়াসাধনে ক্রিয়াবিশেষযুক্ত ইতি। কারক-শবশ্চায়ং প্রমাণং প্রমেয়মিতি, স চ কারক্ধর্মং ন হাতুমহঁতি।

অনুবাদ। গুরুত্বের পরিমাণ-জ্ঞানের সাধন তুলা প্রমাণ, অর্থাৎ যাহার দারা কোন দ্রব্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ, তাহা নিশ্চয় করা যায়, সেই তুলা প্রমাণ; জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ ঐ গুরুত্ব-পরিমাণ-জ্ঞানের বিষয় (বিশেষ্য) স্থবর্ণ প্রভৃতি গুরু দ্রব্য প্রমেয়। যে সময়ে স্থবর্ণ প্রভৃতির দারা অর্থাৎ "স্থবর্ণ" প্রভৃতি তুলা-দ্রব্যের দারা অন্য তুলাকে ব্যবহাপন করা হয় অর্থাৎ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুরিয়া লওয়া হয়, সেই সময়ে (সেই) অন্য তুলার জ্ঞানে (সেই) স্থবর্ণ প্রভৃতি প্রমাণ, (সেই) অন্য তুলাটি প্রমেয়। সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি নামোল্লেশে কবিত শাস্ত্রার্থ (ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ) এইরূপ জানিবে [ অর্থাৎ স্থবর্ণাদি তুলা-দ্রব্যের যে প্রমাণাদ বোড়শ পদার্থ প্রক্রিকাম, উহা একটা উদাহরণ মাত্র, মহর্ষি-কবিত প্রমাণাদি বোড়শ পদার্থেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বের সমাবেশ আছে] উপলব্রিবিষয়ত্ব হেতুক আদ্বা "প্রমেয়ে"

অর্পাৎ মহর্ষি-কথিত দিতীয় পদার্থ "প্রমেয়"মধ্যে পঠিত হইয়াছে। \* উপলব্ধিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির কর্ত্তা বলিয়া ( আত্মা ) প্রমাতা। উপলব্ধির সাধনত্ব-হেতুক বুদ্ধি প্রমাণ, উপলব্ধির বিষয়ত্ব-হেতুক প্রমেয় [ অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ "প্রমেয়" পদার্থ কোন পদার্থের উপলব্ধির সাধন হইলে, তখন প্রমাণ হইবে, উপলব্ধির বিষয় হইলে তখন প্রমেয় হইবে ]; উভয়ের অভাব হেতুক প্রমিতি [ অর্থাৎ বৃদ্ধি-পদার্থে উপলব্ধি-সাধনত্ব না থাকিলে এবং উপলব্ধি-বিষয়ত্ব না থাকিলে তখন বুদ্ধি কেবল প্রমিতি হইবে ]। এইরূপ পদার্থ-বিশেষে সমাখ্যার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ যোজ্ঞনা করিবে অর্থাৎ অক্যান্ত পদার্থেত্ত এইরূপে প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইবে। সেই প্রকার অর্থাৎ প্রমাণাদি সংজ্ঞা যেরূপ সমাবিষ্ট হইয়া থাকে. সেইরূপ কারক শব্দগুলি ( কর্ত্ত কর্ম্ম প্রভৃতি কারক-বোধক শব্দগুলি) নিমিত্তবশতঃ অর্থাৎ সেই সেই কারক-সংজ্ঞার নিমিত্তবশতঃ সমাবেশবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (উদাহরণ প্রদর্শনের ঘারা ইহা বুঝাইতেছেন) "বুক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে নিজের স্থিতিতে স্বাতন্ত্র্যবশতঃ বুক্ষ কর্ত্তা। "বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে দর্শনের দ্বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইয়্যমাণ্ডম বলিয়া অর্থাৎ দর্শনক্রিয়ার বিষয় করিতে রক্ষই ঐস্থলে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয় বলিয়া (বৃক্ষ) কর্মা (কর্মাকারক)। "বৃক্ষের দ্বারা চদ্রুকে বুঝাইতেছে" এই স্থলে জ্ঞাপকের ( বৃক্ষের ) সাধকতমত্বৰশতঃ অর্থাৎ বৃক্ষ ঐ স্থলে চন্দ্রকে বুঝাইতে সাধকতম বলিয়া করণ (করণকারক)। "বুক্ষ উদ্দেশ্যে জল সেক করিতেছে" এই স্থলে আসিচ্যমান জলের দ্বারা অর্থাৎ থ্রকে যে জলের সেক করিতেছে, সেই জলের দ্বারা বুক্ষকে উদ্দেশ্য করিতেছে, ্এ জন্য ( বৃক্ষ ) সম্প্রদান ( সম্প্রদান-কারক )। "বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে" এই স্থলে অপায় হইলে (বিশ্লেষ বা বিভাগ হইলে) ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল অধবা যাহা হইতে বিভাগ হয়, এমন পদার্থ অঁপাদান, এই জন্ম (বুক্ষ ) অপাদান (অপাদান-কারক )। "রক্ষে পক্ষিগণ আছে" এই স্থলে আধার অর্থাৎ কর্ত্তা ও কর্ম্মের স্বারা ক্রিয়ার আধার অধিকরণ, এই জন্য ( বৃক্ষ ) অধিকরণ ( অধিকরণকারক )। এইরূপ হইলে দ্রবামাত্র কারক নহে, ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। তবৈ কি ? (উত্তর) ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত কারক, অর্থাৎ যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া, অবাস্তর ক্রিয়া-বিশেষ-যুক্ত হয়, ভাহাই কারক পদার্থ ; কেবল দ্রবামাত্র অথবা কেবল অবাস্তর ক্রিয়া কারক-পদার্থ নহে।

কোরকের সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন )। যাহা ক্রিয়ার সাধন হইরা স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যকারক-নিরপেক্ষ, তাহা কর্ত্তা (কর্ত্তা করি ), দ্রব্যমাত্র (কর্ত্তা) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্ত্তা) নহে। ক্রিয়ার বারা প্রাপ্তির নিমিত্ত ইয়্মাণত্রম (পদার্থ) কর্মা, অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার বিষয় করিতে প্রধানতঃ ইচ্ছার বিষয়, এমন পদার্থ কর্মারারক, দ্রব্যমাত্র (কর্মা) নহে, ক্রিয়ামাত্র (কর্মা) নহে। এইরূপ সাধকত্রম প্রভৃতিতেও জানিবে [ অর্থাৎ করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে লক্ষণ বুঝিতে হইবে, দ্রব্যমাত্র অথবা ক্রিয়ামাত্র করণ প্রভৃতি কারকেরও এইরূপে লক্ষণের বারা হয় অর্থাৎ পাণিনি-সূত্রের বারাও কারক পদার্থের প্ররূপ ব্যাখ্যা বা লক্ষণ বুঝা যায়। (অতএব) কারক শব্দও দ্রব্যমাত্রে (প্রযুক্ত) হয় না অথবা ক্রিয়ামাত্রে (প্রযুক্ত হয় । (প্রশ্ন) তবে কি ? অর্থাৎ কারক শব্দ কোন্ অর্থাৎ থাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া ক্রিয়াবিশেষযুক্ত পদার্থে অর্থাৎ যাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইয়া অবান্তরক্রিয়া-বিশেষযুক্ত, এমন পদার্থে (কারক শব্দ প্রযুক্ত হয় )। প্রমাণণ ও প্রমেয় ইহাও অর্থাৎ এই তুইটি শব্দও কারক শব্দ (স্থুতরাং) তাহাও কারকের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।

টিপ্লনী। "তুলা" শক্ষের অনেক অর্থ আছে। কোষকার অমরিসংহ বৈশুবর্গে বলিয়াছেন,—
"তুলাহিন্তিয়াং পলশতং" অর্থাৎ তুলা শক্ষের দারা শত পল (চারি শত তোলা পরিমাণ) বুঝায়।
মহর্ষি এই হত্তে এই অর্থে বা অস্ত কোন অর্থে "তুলা" শক্ষের প্ররোগ করেন নাই। ভাষ্যকার
হত্তোক্ত তুলা শক্ষের অর্থ বাথায়র বলিয়াছেন যে, যাহার দারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝা যায়,
তাহা তুলা। গুরুত্বের পরিমাণ বলিতে এখানে "মায", "পল" প্রভৃতি শাক্ষ-বর্ণিত পরিমাণবিশেষ। মন্ত্রসংহিতার অন্তমাণ্যায়ে এবং অমরকোবের বৈশুবর্গে ইহাদিগের বিবরণ আছে'।
ফল কথা, তুলাদগু, তুলাহত্ত্ব প্রভৃতিকেও তুলা বলে। মন্ত্রসংহিতার ৮ অঃ, ১৩৫ শ্লোকে
ভাষ্যকার মেধাতিথি তুলা-হত্তের কথা বলিয়াছেন। তুলাতে গ্রুত চন্দনকে "তুলা চন্দন" বলা হয়।
( স্তারহ্ত্বে, ২অঃ, ২আঃ, ৬২ হত্তের ভাষ্য দ্রন্থব্য)। এখানে চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে
যাহাতে চন্দন রাখা হয়, সেই চন্দনাধার পাত্র অথবা চন্দনের গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারক তুলাদগু
প্রভৃতিকেই "তুলা" শক্ষের দারা বুঝিতে হইবে, নচেৎ "তুলা চন্দন" এই কথার প্রক্বতার্থ
বুঝা হইবে না। যাহার দারা দ্রুযের গুরুত্ব পরিমাণ নির্ণম করা যায়, তাহাকে তুলা বলিলে
"ম্বর্ণ" প্রভৃতিকেও তুলা বলা যায়। পুংলিক্স "ম্বর্ণ" শক্ষের দারা এক তোলা পরিমিত

 <sup>)।</sup> शक् कृष्ण्णाको माराख स्वर्गञ्ज (वाज्न ।

ন্থৰ্ণ বুঝা যায়। ঐ স্তবর্ণের খারা অন্ত দ্রব্যের এক তোলা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে ঐ স্থবর্ণকেও "তুলা" বলা যায় এবং ঐরপ "পল" প্রভৃতি পরিমাণযুক্ত বস্তুর দারাও অহ্য বস্তুর ঐরণ গুরুত্ব পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় বলিয়া দেগুলিকেও পূর্ব্বোক্ত অর্থে "তুলা" বলা যায় ৷ তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, যে সময়ে স্থবর্ণাদির দারা তুলাস্করের ব্যবস্থাপন করে, তথম ঐ তুলাম্ভরের জ্ঞানে স্থবর্ণাদি প্রমাণ হইবে। ভাষ্যকার এথানে "তুলাস্তর" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পুর্বোক্ত অর্থে স্কর্বাদিও যে "তুলা", ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, যাত্বা প্রমাণ, তাত্বাও কথন প্রমেয় হয় এবং বাহা প্রমেয়, তাত্বাও কথনও প্রমাণ হয়, ইতা দেখাইবার জন্মই ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-স্তুত্রামুদারে বলিয়াছেন যে, তুলার দারা যথন স্কুবর্ণাদির গুরুত্ব পরিমাণ মির্ণয় করা হয়, তথন ঐ তুলাটি প্রমাণ । কারণ, তথন উহা যথার্থ অমুভূতির কারণ এবং ঐ স্থলে দেই স্থবর্ণাদি দেই প্রমাণ-জন্ম অনুভূতির বিষয় বলিয়া প্রমেয়। আবার যথন দেই স্থবর্ণ প্রভৃতি তলার দ্বারা পুর্ব্বোক্ত ( প্রমাণ ) তুলার গুরুত্ব পরিমাণ নিদ্ধারণ করা হয়, তখন ঐ স্থবর্ণাদি প্রমাণই হয় এবং পূর্ব্লোক্ত তুলাটি প্রমেয় হয়। কারণ, তথন উহা প্রমাণ-জন্ম জ্ঞানের বিষয় হইরাছে। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ স্তায়শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল পুদার্গে ই ( প্রমাণাদি ষোড্রশ পদার্থেই ) প্রমাণস্থাদির সমাবেশ আছে। আত্মা প্রমেয়মধ্যে ক্থিত হইলেও প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা বলিয়া আত্মা প্রমাতাও হয়। বুদ্ধি অর্গাৎ জ্ঞান, প্রমাণও হয়, প্রমেয়ও হয়, প্রমিতিও হয়। এইরপ অক্তান্ত পদার্থেও প্রমাণাদি সংজ্ঞার সমাবেশ বুঝিয়া লইতে ছইবে। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যকারের কথা বৃষাইতে বলিয়াছেন যে', কোন পদার্থে প্রমাতৃত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণত্বের সমাবেশ আছে। যেমন আত্মাতে প্রমাতৃত্ব আছে এবং প্রমেয়ত্ব আছে এবং প্রমিত আত্মান দ্বারা ঐ আত্মগত গুণান্তরের অমুমানে ঐ আত্মাতে প্রমাণত্বও আছে। এইরূপ বুদ্ধি-পদার্থে প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব এবং প্রমাণ-ফলত্বের অর্থাৎ প্রমিতিত্বের সমাবেশ আছে এবং সংশয়াদি সকল পদার্থেই প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্বের সমাবেশ আছে। প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রকে প্রমাণ বলিলে, ঐ অর্থে সকল পদার্গেই প্রমাণত্ব থাকিতে পারে। প্রমাজ্ঞানের করণত্বরূপ মুখ্য প্রমাণত্ব সকল পদার্গে থাকে না। কিন্ত মহর্ষি-স্তামুদারে প্রাচীনগণ প্রমাজ্ঞানের কারণমাত্রেই প্রমাণ সংজ্ঞার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, প্রমাণাদি সংজ্ঞার নিমিত্ত থাকিলে সকল পদার্থেই প্রমাণাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহা হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেষ বলিলেই সকল পৰাৰ্থ বলা হয়, মহৰ্ষি দংশগ্ৰাদি চতুৰ্দ্দ "পৰাৰ্থের পৃথক্ উল্লেগ করিয়াছেন কেন ? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ভাষ্যকার প্রথম স্থ্রভাষ্যেই বিশদরূপে বলিয়া আসিয়াছেন।

ভাষ্যকার শেষে বিদিয়াছেন যে, সেইরূপ কর্ত্বর্গ প্রভৃতি কারকবোধক সংজ্ঞাগুলিও ঐ কারকসংজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন নিমিন্তবশতঃ এক পদার্থে সমাবিষ্ট হয়। যেমন একই বৃক্ষ বিভিন্ন ক্রিয়াতে কর্ত্বকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক এবং অধিকরণকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই হুলে অবস্থান-ক্রিয়াতে বৃক্ষের স্বাতন্ত্র্য থাকায় বৃক্ষ কর্ত্বকারক। মহর্ষি পাণিনি কর্ত্বকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা", পাণিনি-স্ত্রে, ১া৪া৫৪। অর্থাৎ মাহা ক্রিয়াতে স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত, এমন পদার্থ কর্ত্বকারক'। ক্রিয়াতে বস্ততঃ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও স্বতন্ত্ররূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও কর্ত্বকারক হইবে, এই জন্তই "স্থালী পচতি," "কার্চ্চং পচতি" ইত্যাদি প্রয়োগে স্থালী ও কার্চ্ন প্রভৃতিও কর্ত্বকারক হইয়া থাকে। বৈয়াকরণগণ এই স্বাতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিলিয়াছেন—প্রধান-ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বই অর্থাৎ কর্তৃপ্রতায় হলে যে পদার্থ প্রধান ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে বিবক্ষিত, তাহাই কর্ত্বকারক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কারকান্তর্জননিরপেক্ষত্বই স্বাতন্ত্রা। কোন স্থলে কর্ত্বকারক অন্ত কারককে বস্ততঃ অপেক্ষা করিলেও, উহা ক্রন্ত কারক-নিরপেক্ষরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় কর্ত্বকারক হয়। "বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে" এই স্থলে অবস্থান-ক্রিয়াতে অন্ত কোন কারকই নাই; স্থতরাং এই হুলে বৃক্ষে কারকান্তর্বন-নিরপেক্ষত্বরূপ স্বাতন্ত্রা স্থিনিন ক্রিরেছির আছে। তাই ঐ স্থলে বৃক্ষ কর্ত্বকারক হইয়াছে।

"বৃক্ষকে দর্শন করিতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম্মকারক হইরাছে। কারণ, মহিষি পাণিনি কর্মকারকের লক্ষণ বলিয়াছেন—"কর্ত্ত্র্ রিপ্সিততমং কর্ম", (পাণিনি-স্থ্রু, ১।৪।৪৯) অর্থাৎ ক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে পদার্গ কর্ত্তার প্রধান ইপ্ত বা ইচ্ছার বিষয়, তাহা কর্মকারক'। এখানে দর্শনক্রিয়ার দারা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বৃক্ষই কর্ত্তার প্রধান ইপ্ত অর্থাৎ বৃক্ষই ঐ স্থলে দর্শনক্রিয়ার প্রধান বিষয়, এ জন্ম বৃক্ষ দর্শনক্রিয়ার কর্মকারক হইয়াছে। "হুর্মের দারা অন্ত ভোজন করিতেছে" এই স্থলে হুগ্ম ভোজনকর্তার প্রধানরূপে ঈপ্সিত নহে। কারণ, ছুগ্ম দেখানে উপকরণ মাত্র; ভোজনকর্ত্তা সেথানে কেবল হুগ্ম পানের দারা সন্তুঠ হন না। স্মতরাৎ ঐ স্থলে হুগ্ম, ভোজনকর্তার ঈপ্পিততম না হওরায় কর্মকারক হয় না। অবশ্রু যদি হুগ্ম দেখানে পানকর্তার ঈপ্পিততম হয়, তবে কর্মকারক হইবেই। ভাষ্যকার পাণিনি-স্ব্রাহ্মদারে তাহার প্রদর্শিত স্থলে বৃক্ষের কর্মকারকত্ব দেখাইতে "দর্শনেনাপ্ত মিষ্যমাণতমত্বাৎ" এইরূপ কথাই লিথিয়াছেন। কর্ত্তার ঈপ্পিতত্ম পদার্থের জায় ক্রিয়াযুক্ত অনীপ্রিত পদার্থও কর্মকারক হয়। এই জন্মই মহর্ষি

১। ক্রিয়ারাং স্বাতস্ত্রোণ বিবক্ষিতোহর্বঃ কর্ত্ত। স্তাৎ !—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

২। প্রধানীভূতবাহর্পাশ্রহর স্বাভন্তা:। আহ চ ধাতুনোক্তক্রিয়ে নিতাং কারকে কর্তুতেব্যতে ইতি। স্থান্যাদীনাং বস্ততঃ স্বাভন্তাভাবেহণি স্থানী পচতি কাঠানি পচন্তীভ্যাদি প্রয়োগোহণি সাধুরেবেভি ধ্বনয়ভি বিব-ক্রিভাহর্থ ইতি।—ভন্তবাধিনী দীকা।

ও। কর্জু: জিননা আও নিষ্টতনং কানকং কর্মসংক্রং স্থাৎ। কর্জু: কিং, মানেদ্বং বন্ধাতি। কর্ম্মণ ঈলিতা মানা ন তু কর্জু:। তমবগ্রহণং কিং, পানসা ওদনং ভূঙ্জে:—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

পাণিনি পরে আবার স্ত্র বলিয়াছেন,—"তথা যুক্তঞানীন্সিতম্" ১।৪।৫০। বেমন প্রামে গমন করতঃ তৃন স্পর্ল করিতেছে, অর ভোজন করতঃ বিব ভোজন করিতেছে ইন্ডাদি প্ররোগে তৃন ও বিব প্রভৃতি কর্ত্তার অনীপ্সিত হইরাও ক্রিরা-সম্বন্ধবশতঃ কর্ম্মকারক হর। উদ্যোতকর ক্রিরা-বিষয়ম্বকেই কর্মে কারক শব্দার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থ ক্রিয়ার বিষয়-ভাবে ব্যবস্থিত থাকে, তাহা কর্ম্ম। শেরে বলিয়াছেন যে, এই কর্ম্মলক্ষণের হারা "তথাযুক্তঞানীন্সিতং" এই কর্মলক্ষণ সংগৃহীত হয়। যে পদার্থ অন্ত পদার্থের ক্রিয়াজন্ত ফলশালী, তাহাকেই উদ্যোতকর ক্রিয়াবিষয় বলিয়াছেন। তাৎপর্যাদীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরোক্ত কর্ম্মলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন প্রকার উদাহরণে ঐ কর্মলক্ষণের সংগতি দেখাইয়াছেন। ফলকথা, ঈন্সিত ও অনীন্সিত, এই দ্বিবিধ কর্ম্মেই একরূপ কর্ম্মলক্ষণ বলা যায়। নব্যগণ তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন।

"রক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে বুঝাইতেছে" এই স্থলে বোদ্ধা বৃক্ষকে বুঝিয়া, ভাহার পরেই চন্দ্রকে বৃঝিতেছে; এ জন্ম বৃক্ষ করণ কারক হইতেছে। মহর্ষি পাণিনি সূত্র বলিয়াছেন,—"সাধকতমং করণং" ১।৪।৪২। অর্গাৎ ক্রিয়া-দিদ্ধিতে যে কারক প্রকৃষ্ট উপকারক, তাহাই সাধকতম, তাহাই করণকারক হইবে<sup>২</sup>, অন্যান্ত কারকগুলি ক্রিয়ার সাধক হইলেও সাধকতম না হওয়া**র করণ-কারক** ছইবে না। অবশ্র সাধ কতমরূপে বিবক্ষিত হইলে, তাহাও করণ-কারক হইবে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাহার অনস্তরই কার্য্য জন্মে, এমন কারণই সাধকতম?। উদ্যোতকরের মতে চরম কারণই মধ্য করণ। "বক্ষের দারা চক্র দেখাইতেছে" এই স্থলে বৃক্ষ দেখিবার পরেই চক্রদর্শন হওয়ার চক্রের আপকগুলির মধ্যে রক্ষই ঐ স্থলে প্রধান। কারণ, ঐ রক্ষ-জ্ঞানের পরেই চক্র-দর্শন হয়, স্থতরাং ঐ স্থলে রক্ষই চন্দ্রের জাপন-ক্রিয়ার সাধকতম হওয়ায় করণ-কারক হইয়াছে। "বৃক্ষ উদ্দেশ্যে জ্বলদেক করিতেছে" এই প্রয়োগে বৃক্ষ সম্প্রদানকারক। কারণ, নহর্ষি পাণিনি স্থুত্র বলিরাছেন —"কর্দ্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" ১।৪।৩২। কর্দ্মকারকের দারা যাহাকে উদ্দেশ্ত করা হয় অর্গাৎ কর্মকারকের দারা সম্বন্ধ করিবার নিমিত্ত যে পদার্থ দ্বীপাত হয়, তাহা সম্প্রদান-কারক। "ব্রাহ্মণকে গোদান করিতেছে" এই স্থলে কর্মকারক গোপদার্থের দারা দাতা ব্রাহ্মণকে সম্বন্ধ করার ব্রাহ্মণ সম্প্রদান-কারক। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত স্থলে দেক-ক্রিয়ার কর্মকারক জলের ছারা বুক্ষ অভিপ্রেত হওয়ার অর্থাৎ বুক্ষই ঐ স্থলে সিচ্যমান জ্বের ছারা সম্বন্ধ করিতে কর্ম্বার ষ্মজীষ্ট হওয়ার সম্প্রদান-কারক হইয়াছে। কেহ কেহ পাণিনি-সূত্রের "কর্ম্মণা" এই কথার দারা দানক্রিয়ার কর্মকারককেই গ্রাহণ করিয়া, যে পদার্থ দানক্রিয়ার উদ্দেশু, তাছাকেই সম্প্রদান-কারক বলিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে "সম্প্রদীয়তে ববৈ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সম্প্রদান সংজ্ঞাটি

<sup>&</sup>gt;। ঈ্লিড্ডেন্ড্ৰ ক্ৰিয়য়। বৃদ্ধন্দীক্তিনপি কারকং কর্মপ্তেং ভাগ। এবিং প্রচ্ছেশ্বং স্পৃপতি। ওদনং ভূঞ্জ'নে। বিবং কুডেক ।---সিদ্ধাতকে বৃদ্ধী।

২। জিবাসিছো প্রকৃষ্টোগকারকং কারকং করণসংজ্ঞা তাৎ। তসব্ধারণং কিং ? পলারাং ঘোষঃ।—সিদ্ধান্ত-কোমুলী।

वानवर्गश्रविगतिः कार्यक्र गायक्वमपार्थः ।—वादगार्विकः।

নার্থক সংক্রা। সম্প্রদান সংক্রার সার্থকত্ব রক্ষা করিতেই উাহারা পাণিনি-স্থত্তের ঐক্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বতরাং ইইাদিগের মতে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নোক্ত "বৃক্ষায়োদকমাদিঞ্জি" এই উদাহরণে বৃক্ষ সম্প্রদান-কারক হইতে পারে না। কারণ, ঐ স্থলে উদক দানক্রিয়ার কর্মকারক নহে। কিছ পূর্কোক্ত পাণিনি-স্তত্তের ঐক্লপ অর্গ হইলে "পত্যে শেতে" অর্গাৎ পতির উদ্দেশ্তে শয়ন করিতেছে, এইরূপ চিরপ্রণিদ্ধ প্ররোগের উপপত্তি হয় না। কারণ, এক্রণ প্রয়োগে "পত্তো" এই স্থলে চতুৰ্থী বিভক্তির কোন স্থত্র পাণিনি বলেন নাই। এ জ্বন্ত মহাভাষ্যকাৰ পতগ্ধলি বার্তিককাব **জাজ্যান্তনেব সহিত ঐকমত্যে বলিয়াছেন যে, পাণিনি-স্তনোক্ত "কর্মান" শব্দেব হাবা ক্রিয়াও বৃঝিতে ब्हेरव व्यर्श कियात बाता रा भा**र्य छिप्तक इंटर, छाडा । मन्त्रामान ब्हेरव এবং छिनि ক্রিয়াকেও ক্লব্রিম কর্ম্ম বলিয়া পাণিনি-সূত্রোক্ত "কর্মন" শব্দের ছারা যে ক্রিয়াকেও গ্রহণ করা যায়, **ইহাও এক স্থলে সম**র্থন করিয়াছেন<sup>)</sup>। মহাভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাত্তীন ব্যাকরণাচ র্য্যগণ সম্প্রদান-সংজ্ঞাকে সার্থক সংজ্ঞা বলেন নাই। কারণ, দান ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও সম্প্রদান সংজ্ঞা নিবন্ধন চতুর্থী বিভক্তির প্ররোগ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। উদ্যোত্তরর ও বাচস্পতি মিশ্রও<sup>২</sup> সম্প্রদান সংজ্ঞাকে সার্থক সংক্ষা বলেন নাই। ভাষ্যকার বাংস্থাখনও এই নতামুস্যরে "বৃক্ষায়োদকুনাসিঞ্চতি" এই প্রয়োগ হলে নেক-ক্রিয়ার কর্মকাবক জলের ছারা বৃক্ষ অভিপ্রেত হওবায় বৃক্ষ সম্প্রদানক,বক, এই কথা বলিরাছেন। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেচে" এই প্রয়োগে বৃক্ষ অপানানকাবক। কারণ, মহর্ষি পাণিনি ছত্ত ব্লিয়াছেন—"ধ্রুমপায়েইপাদানম" ১০০১ চ হাত্র ব বাৎপ্রায়ন থে নে ব ণিনিব এই হ্রটেই উদ্ধৃত করিয়া বৃদ্ধেব অপাদানত প্রদশন ববিশহেন। এদিবগণ পূর্ণে ক্ত প ণিনি-হত্তের অর্ণ বলিয়াছেন যে, অপ্য হইলে অগ্র বেল প্দার্ণ হইলে বেল প্লার্থের **বিশ্লেষ বা বিভাগ ২ইলে, যে কারক "**গ্রুব" অ (৭ যে কারক ২ইতে ঐ বিভাগ হয়, ঐ কারকেব নাম অপাদান। বিভাগ স্থলে যে বারক এব অর্থাৎ নিশ্চল গবে, তাহা এগাদান-বাবক, ইছা স্থাৰ্থ বলা যায় না। কারণ, ধাবমান অথ হইতে অথবাৰ পতিত হইতেছে, অপুনুর্ণকারী মেষ হইতে অন্ত মেষ অপদরণ করিতেছে, ইত্যাদি হলে অথ, মেয প্রাভৃতি নিশ্চন না হইয়াও অপাদান-কারক হইরা থাকে। হতবাং পাণিনি-হত্তে ধব বলিতে মব**িভূত। অর্গাৎ যে কারক হইতে** বিভাগ হয় অথবা বিভাগের অবধি বিদিয়া যে পদার্থ বস্তাব বিবক্তিত হয়, তাহাই অপাদানকারক। "মেষ্ম্ম প্রস্পার পরস্প ব হইতে অপ্যারণ করিতেছে" এই প্রায়োগে মেষ্ম্মই তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অবধিরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় অপাদানকারক হয়। ধার্কিক-কেশরী ভর্তৃহরিও অপাদান-ব্যাখ্যার এইরাপ কথাই শ্লিয়াছেন<sup>8</sup>। বৃক্ষে প্রিক্সিণ আছে" এই হলে বৃক্ষ অধিক্রণকারক।

२। भाषिनीदनक्षनासूद्धारम्ब क्लोक्कि धारानासूत्राम'क मन्द्रान'विक त्याववर्षमःस्कृति छ। २: । - छ,९०वाजेका ।

ড়ণায়ো বি য়৽৽, তলিন্ সাধো এবয়ববিভূতং কারকমণাবাদং তাং। আমাবায়াতি । ধাবতেছের ও পত্তি।
ড়ায়ড়ং কিং, বৃদ্ধত পর্বং পত্তি।—সিদ্ধান্তক্রেম্বা।

<sup>9 ।</sup> অপারে বছুদাসীকা চলং বা বিদ্ বাচকা: এবংবরাজকাবেশারকপাকা-মুচাতে। পরতে এব করাছো

। পরতে এক করাছা

। পরতে এক করাছা

। প

ভাষ্যকার বাৎস্তারন এখানেও "আধারোহিধিকরণম্" ১।৪।৪৫। এই পাণিনি-স্ত্র উচ্চ করিরা পূর্ব্বোক্ত প্রারোগে বৃক্ষের অধিকরণত প্রদর্শন করিরাছেন। ঐ হলে পক্ষিগণের বিদ্যানভারপ ক্রিয়ার কর্ত্তার অধিকরণ-কারক হইরাছে। কারণ, পাণিনিস্তরে আধার শব্দের হারা ক্রিয়ার আধারই বিবক্ষিত। অধিকরণ-কারক সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে ক্রিয়ার আধার হওয়ার আধার হওয়ার আধার হওয়ার আধার হওয়ার আধার হওয়ার, তাহাই অধিকরণ-কারক বিদ্যা পাণিনিস্ত্রের হারা বৃবিতে হয়'। এই অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নির্বারে বিহু সমস্র্যা আছে। খণ্ডনথণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শ্রিহর্ষ অধিকরণ-কারকের লক্ষণ নির্বারে বিদ্যাছেন। কারকচক্র গ্রন্থে ত্বানন্দ সিদ্ধান্তবাগিশপ্ত এ সম্বদ্ধে অনেক কথা বিদ্যাছেন। বাহল্য-ভরে দে সকল কথার উল্লেখ না করিরা, প্রাচীনিদিগের ব্যাখ্যাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

ভাষ্যকার একই বৃক্ষের বিভিন্ন ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ সর্ব্ববিধ কারকত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে অ ৭৭ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃই কারক হইলে কেবল জবোর স্বৰূপমাত্ৰ কারক নহে এবং ঐ দ্রব্যেব অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রও কারক নহে। ভাষ্যকারের গুত্ত অভিদক্ষি<sup>ৰ</sup> এই বে, শুক্তবাদী মাণ্যমিক যে বলিয়াছেন, দ্ৰবাস্থকপ কার**ক নছে, তাহা** আমবাও সীবাব কবি। তবে তিনি যে কাবককে কাল্পনিক বলিয়াছেন অর্পাৎ বাহা **অনিয়ত, ভাহা** বাস্তব পদার্শ নহে, বেমন বক্ষতে কল্লিত দর্প। কারক যথন অনিয়ত ( অর্থাৎ যাহা কর্ত্তকারক, তাহা চিবলাল কর্তুকানকই ছইবে, একপ নিয়ম নাই, যাহা কর্তুকারক হয়, ভাহা কর্মাদিকারকও হয় ), তথন রক্ষু সর্পের স্তায় কাবকও বাত্তব পদার্গ নহে; স্থতরাং প্রমাণ ও প্রমেম-পদার্থও कांत्रक भाग विश्वा वाखव भाग नरह— छेहा कांग्रनिक, गांगामिरकत थहे कथा श्रीकांत्र कति ना । কারণ, কারকের যাহা সামাত্ত লক্ষণ এবং যেগুলি বিশেষ লক্ষণ, তাহা ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন স্থালে এক পদার্মে থাকে, উহা থাকিবাব কোন বাধা নাই; রক্ষ্কু সর্পের স্থায় উহা প্রমাণ-বাধিত নহে। কাৰকেব সামান্ত লক্ষণ বলিবাৰ জন্ত ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কেবল দ্রব্যক্ষরপই কারক নতে, ক্রিয়ামাত্রও কারক নতে। ক্রিয়াব সাধন হইরা ক্রিয়াবিশেষযুক্ত পদার্থ ই কারক। ভাৎপর্য্যটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবাস্তর ক্রিয়ামাত্র কারক নহে। বাহা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হইরা, অবাস্তর ক্রিয় বিশেষযুক্ত, তাহাই কারক। "দেবদত্ত কুঠারের ধারা কার্ত ছেদন क्तिराज्यहाँ धरे ऋत्म राष्ट्र विभाग किया । कर्छा त्मवमराख्य कूर्यात्वत जिमामन ও निभाजन অবাস্তর ক্রিয়া। কার্চের সহিত কুর্গারের বিলক্ষণ সংবোগ কার্চের অবাস্তর ক্রিয়া বা ব্যাপার।

বিসাধৰণে প্ৰভাগে। ভভাগাৰভ প্ৰনে কুড়াদিএৰনিবাতে। বেবাজনকিয়াপেক্ষৰধিকং পৃথক্ পৃথক্। বেবরোঃ কক্ষিয়াপেকং কর্তৃত্বক পৃথক্ পৃথক্।—বাক্যপদীয়।

<sup>&</sup>gt;। क्र्कृक्रवाता एतिकेक्विताता जावातः कातक्विवित्रगरस्यः छार।---निदास्टरकोन्नी।

২। তেন ন প্রথমভাব: কারক্ষিতি বহুক্তং বাধানিকেন তদমাক্ষ্তিসভবেব, কালনিকন্ত কারকং ন সুব্যানহ ইন্ধানেনাভিস্থিনা ভাষাকারেণোক্তং এবক সতীতি।—তাৎপর্বাজীকা ঃ

कांत्रन, के विकासन मश्रतारभन्न बानाहे कार्र्डन व्यवसन-विकाभन्नभ दिशीखान ( बाहा खेशाने कर्न ) हव ! अवात्न (मयम् अक्रमेशः) कार्व (इमत्नव कर्जुकांत्रक नत्द, जाहा हहेत्म (मयम् व कथन अर्थ इम्बे मा कतिराज्य छाहारकै रहमत्मत कर्छ। तमा शांत्र। कार्र्यं, रमयमर हत्त्र चत्रेश (शांहा कर्कुकांत्रक বলিতেছ) সকল অবস্থাতেই আছে এবং দেবদত্তের কুঠার-গোচর উদামন ও নিগাতনাদিও কর্ম্ভকারক বলা বায় না। স্থতরাং অবাস্তর ব্যাপারমাত্রকে কারক বলা বায় না। ঐ অবাস্তর ব্যাপার বিশেষযুক্ত এবং প্রধান ক্রিরা ছেদনের সাধন দেবদত কুঠার ও কার্চই ঐ খলে কারক। ঐক্লপ অর্থে ই "কারক" শব্দের প্রারোগ হয়। উদ্যোতকর এখানে বিশদ ভাষায় ভাষ্যকারের কথা বুৰাইরাছেন বে, "কারক" শক্টি ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হয় না, দ্রবামাত্রেও প্রযুক্ত হয় না, কেবলমাত্র দ্রব্য অথবা কেবলমাত্র ক্রিরাতে কেছ কারক শব্দের প্রয়োগ করে না। বে সমর্মে ক্রিরার সহিত জব্যের সৰদ্ধ বুঝা ঘাইবে, তখনই সেখানে সামাশ্রতঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ হুইবে। ক্রিয়ানিমিত্তছাই কারকসমূহের সামাভা ধর্ম। বিশেষ বিবক্ষা না করিরা কেবল ঐ ক্রিয়ানিমিন্তত্ব বিবক্ষিত হইলে সামান্ততঃ "কারক" এই শব্দের প্রয়োগ হয়। কারকের বিশেষ বিবক্ষা করিলে তথন কর্ড্ছ প্রাভৃতি বিশেষ ধর্মাবিশিষ্ট পদার্গ, কর্ড্ত কর্মা করণ ইত্যাদি কাবক-বিশেষবোধক শব্দের ছারা কথিত হইবে। অর্গাৎ ঐরূপ পদার্গে কর্ত্ত কর্মা করণ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইবে। তাই লেবে ভাষ্যকার কর্ত্ব প্রভৃতি কারকের বিশেষ লক্ষণও সংক্ষেপে প্রকাশ করিরাছেন। উদ্যোতকর ঐ বিশেষ লক্ষণ-বোধক ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্মই বিশেষ ধর্ম বিবক্ষার কথা বিদিয়াছেন। ফল কথা, কর্ত্ত কর্ম প্রভৃতি কারকও কেবল দ্রব্যস্বরূপ অথবা ক্রিয়ামাত্র নহে। বাহা ক্রিমার সাধন হইমা স্বতন্ত্র, তাহাই কর্তুকারক, ইত্যাদি প্রকারে পাণিনির **শব্দণামু**সারেই কর্জ প্রভৃতি কারকবিশেষের বিশেষ শক্ষণ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন ইইতে পারে বে, কারকের সামান্ত লক্ষণ বলিতে যাহা ক্রিয়ার সাধন অথবা ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, ইহার কোন একটি বলিলেই হর —ক্রিয়াসাধন ও ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, এই ছইটি কথা বলা
কেন ? এতছন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, সকল কারকেরই স্বক্রিয়া-নিমিন্ত কর্তৃবাপদেশ
আছে। প্রধান ক্রিয়াসাপেক্ষই কারক শব্দের প্রয়োগ। তাৎপর্যাটীকাকার এ কথার তাৎপর্য্য
বর্ণন করিয়াছেন বে, যদি অবান্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রকে কারক বলা যার, তাহা হইলে অবান্তর
ক্রিয়াতে সকল কারকেরই কর্তৃত্ব থাকার, কারকের বৈচিত্র্য থাকে না। অর্থাৎ সকল কারকেই
নিজের নিজের অবান্তর ক্রিয়ার কর্তৃকারক হওয়ায়, অবান্তর ক্রিয়ার সাধনমাত্রই কারক, এ কথা
বলিলে উহা স্থা ক্রিয়ার কর্তৃকারকেরই লক্ষণ বলা হয়; উহাতে কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি সকল
কারকের সামান্ত লক্ষণ যাক্ত হয় না। প্রধান ক্রিয়ার সাধনই কারক, এই মাত্র বলিলেও অবান্তর
ব্যাপার ব্যতীত সকল কারকের বৈচিত্র্য সন্তব হয় না, এ জন্ত বলা হইয়াছে—প্রধান ক্রিয়ার
সাধন হইয়া যাহা অবান্তর ক্রিয়াবিশেষযুক্ত, তাহাই কারক। কারকমাত্রই স্থা আবান্তর ক্রিয়ার
সভ্যে বলিয়া "কর্ত্তা" হইলেও অথবা স্থা যাগোর বারা স্বত্মভাবে ক্রিয়াজনক বলিয়া কর্ত্তা
হইলেও যাগারবিশেষকে অপেক্যা করিয়া কর্মা কর্মা প্রস্তুতিও হইতে পারে। ভর্তহরিও এই কথা

ৰশিরাই সমাধান করিয়া গিরাছেন'। মূল কথা, কারকমাজই ব ব অবান্তর ক্রিরার হারা প্রধান ক্রিমার সাধন হয়, তাই ভাষ্যকার কারকের সামাত লক্ষণ বলিয়াছেন-প্রধান ক্রিয়ার সাধর্ম ও অবান্তর ক্রিয়াবিশেবযুক্ত। অর্গাৎ অবান্তর ক্রিয়াবিশেবযুক্ত হইয়া ব'হা প্রাণান ক্রিয়ার সাধন বা নিশাদক হয়, ভাহাই কারক। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, পূর্ব্বোক্তরূপ কারকার্থের অহাখ্যান অর্থাৎ কারক-শব্দার্থ নিরূপণ যুক্তির হারা যেমন হর, লক্ষণের হারাও অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনির কারক-লক্ষণ স্ত্রের দারাও দেইরূপই বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যা এই বে, পাণিনিরও এইরূপ লব্দণ অভিমত ভাষ্যকার "লক্ষণতঃ" এই কথার দারা মহর্ষি পাণিনির কারক-প্রকরণের "কারকে" ( ১। ।২৩ ) এই স্তাটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উন্দ্যোতকরও ভাষ্যকারের **''লব্দণ**তঃ" এই কথার ব্যাখ্যার জন্ম "এবঞ্চ শান্তং" বলিয়া মহর্ষি পাণিনির ঐ স্তাটের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং শেষে "জনকে নির্বান্তকে" এই কথার দ্বারা ঐ স্থাত্তেব ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। জর্মাৎ মহর্ষি পাশিনি ঐ স্থত্তে "কাবক" শব্দেব দারাই কারকের সামান্ত লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। কারক শব্দের দারা বুঝা যায়—ক্রিয়ার জনক। মহাভাষ্যকারও কেরোতি ক্রিয়াং নির্বর্জয়তি" এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি পাণিনি-স্ত্রোক্ত কারক শব্দার্থ নির্বাচনপূর্বক কারকের ঐক্লঃ লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। তদমুসাবে উদ্যোতকবও পাণিনি-স্তুত্তের ঐরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা স্ব স্থ অবাস্তর ক্রিয়ামাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মহর্ষি পাণিনি বলেন নাই, প্রধান ক্রিরাকে অপেক্ষা কবিরাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ব স্ব অবাস্তর ক্রিরাবিশেষযুক্ত হইরা বাছা প্রধান ক্রিয়ার সাধন হয়, পাণিনি "কারক" শব্দের দ্বারা তাহাকেই কারক বলিয়া স্ট্রচনাক্রিয়া-ছেন। ফল কথা, যুক্তির ছারা কারক-শব্দার্গ বেকপ বুঝা বায়, মহর্ষি পাণিনি-স্তাের ছারাও তাহাই বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাষাকারের এখানে মূল বক্তব্য। ভাষাকার খেষে বলিয়াছেন যে, 'কারক' এই অৰাধ্যানও (সমাধ্যাও) অৰ্গাৎ কারক শব্দও স্থতরাং কেবল দ্রব্যমাত্রে এবং ক্রিয়ামাত্রে প্রযুক্ত হর না, অবাস্তব ক্রিরাবিশেষযুক্ত হইয়া প্রধান ক্রিরাব সাধন-পদার্থেই কারক শব্দ প্রযুক্ত হর। আপত্তি হইতে পারে যে, যদি ক্রিয়াসম্বন্ধ প্রযুক্তই কারক শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি পাক করিতেছে, সেই ব্যক্তিতেই তৎকালে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। যে ব্যক্তি পাক করিয়াছিল এবং যে ব্যক্তি পাক করিবে, সেই ব্যক্তিতে "পাচক" শব্দের প্রারোগ হইতে পারে না। কারণ, সেই ব্যক্তিতৈ তথন পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। বস্ততঃ কিন্ত এরপ ব্যক্তিতেও "পাচক" শব্দের প্ররোগ হইরা থাকে। উদ্যোতকর এই আপত্তির উলেথ করিরা সমাধান করিয়াছেন বে, বে ব্যক্তি পাক করিরাছে অথবা পাক করিবে, তাহাতে পাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধ না থাকিলেও তথন পাক-ক্রিরার শক্তি আছে। শক্তি কালত্ররেই থাকে। ঐ শক্তিকে গ্রহণ করিরাই ঐক্নপ ব্যক্তিতে "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দের প্ররোগ হয়। ক্রিয়ার সামর্থ্য ও উপায়-জ্ঞানই শক্তি। ক্রিয়া বলিন্তে এখানে ধাত্বর্ম, তাহা গুণ পদার্থও হইতে পারে। যে পদার্থে ক্রিয়া-সম্বন্ধ ও শক্তি, উভরই আছে, ভাহাতে "কারক" শব্দ-প্রয়োগ মুখ্য। বেথানে ক্রিয়া সম্বন্ধ নাই, কেবল সামর্গ্য ও

 <sup>।</sup> विश्ववित्राद्ध क्रक्टर मर्क्टिखवांचि कांत्ररक । वााशांत्ररक्षांद्रशंकांचार कत्रनंदानिमचवः ।—वाकाशंत्रीय ।

উপারপরিজ্ঞানরূপ শক্তি আছে, দেখানে "কারক" শব্দের প্রব্যোগ গৌণ। বে ব্যক্তি পাক করিতেছে না, পূর্ব্বে করিয়াছিল অথবা পরে করিবে, তাহাতে "পাচক" শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নছে। ভাষ্যকায় মুখ্য কারকের লক্ষণ বলিতেই "ক্রিয়াবিশেযযুক্ত" এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার এত কথা বলিয়া, শেষে উাহার প্রকৃত বক্তব্যের সহিত ইহার গোজনা করিয়াছেন বে, **"প্রমাণ" ও "প্রমেয়" শব্দও যথন কাবক শব্দ, তথন তাহাতেও কারক-ধর্ম থাকিবে, তাহা** কারক-ধর্ম ত্যাগ ক্রিতে পাবে না। উদ্যোতকরও এরপ কথা বলিরা প্রকৃত বক্তব্যের বোজনা ক্রিয়া ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন "পাচক" প্রভৃতি কারক শব্দ ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ প্রাকিলে মুখ্যকপে প্রযুক্ত হয়, ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশত:ই পাচক প্রভৃতি কারক শব্দ, সেইক্লপ ক্রিয়াবিশেষের (প্রমাজ্ঞানের ) সম্বন্ধবশতঃ "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" শব্দও কারক শব্দ। অর্থাৎ প্রমান্তানরূপ ক্রিয়ার করণকারক অর্থেই মুখ্য প্রমাণ শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং প্রমাজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয়রপ কর্মকারক অর্থে ই মুখ্য প্রমেয় শব্দ প্রযুক্ত হয়। হতরাং প্রমাণ শব্দ ও প্রমেয় শব্দ कांत्रक-भक्त वा कांत्रकरवांधक भक्त । कांत्रकरवांधक भक्त निष्ठमण्डः विवकान এकविध कांत्रक वृक्षाहरू इं নিমিত্ত-ভেদে উহা বিভিন্ন কাবক বুঝাইতেও প্রযুক্ত হয়। কর্মকারকও ব্নণকারক হয়, করণকাবকও কর্মাদি কাবক হয়। একই বৃক্ষ ক্রিয়াভেদে সর্বপ্রকার কারকই হুইরা থাকে। এক কারকের বোধক হুইরা নিমিত্তভেদে অগু কারকের বোধকত্ব কাবক শব্দেব ধর্ম। ভাষ্যকার উহাকেই বলিয়াছেন - কারক-ধর্ম। প্রমাণ ও প্রমেয় শব্দও কারক-শব্দ বিশিষ্কা পুর্বেক্তিক কাবক-শর্ম ত্যাগ কবিতে পাবে না। কারণ, তাহা ছইলে উহা কারক-শব্দই হুইতে পারে না। ু মূলকথা, প্রমাণ ও প্রমেষ কাবক-পদার্গ বলিয়া, উহা কখনও অক্সবিধ কারকও হয়, অর্গাৎ প্রমাণও প্রমেয় হয়, প্রমেয়ও প্রমাণ হয়। নিমিতভেদে একট পদার্থ প্রমাণ ও প্রমেন্ন হইতে পারে, ভাহাতে উহা অনিষত বলিয়া বক্সু সর্পাদিব ন্যান্ন অবাস্তর, ইহা বলা যান্ত্র না ৷ কারক-পদার্থ ঐকপ অনিয়ত ৷ ঐকপ অনিয়ত হইলেই যে ভাহা অবাস্তব হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্ততরাং শৃশুবাদী মাধ্যমিকের ঐ পূর্ব্ধপক্ষ গ্রাহ্ম নহে॥ ১৬॥

ভাষ্য। অন্তি ভো:—কারকশব্দানাং নিমিন্তনশাৎ সমাবেশঃ, প্রভ্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি, উপলব্ধিহেতুত্বাৎ, প্রমেরঞ্চোপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ। সংবেদ্যানি চ প্রভ্যক্ষাদীনি, প্রভ্যক্ষেণোপলভে, অনুমানেনোপলভে, উপমানেনোপলভে, আগমেনোপলভে, প্রভাক্ষং মে জ্ঞানং, আনুমানিকং মে জ্ঞানং, উপমানিকং মে জ্ঞানং, আগমিকং মে জ্ঞানমিতি বিশেষা গৃহস্তে। লক্ষণভশ্চ জ্ঞাপ্যমানানি জ্ঞায়ন্তে বিশেষেণে 'ক্রিয়ার্থসন্ধিকর্মেণ্ড-পন্নং জ্ঞান' মিভ্যেবমাদিনা। সেরমুপলব্ধিং, প্রভ্যক্ষাদিবিষয়া কিং প্রমাণাস্তরভোহণান্তবেশ প্রমাণাস্তরমসাধনেতি। জানুবাদ। কারক শক্তালিক (কর্জু কর্ম প্রভৃতি কারকবাধক সংজ্ঞাগুলির) নিমিন্তবশতঃ অর্থাৎ তির তির কারক-সংজ্ঞার ভির তির নিমিন্তবশতঃ
সমাবেশ আছে। উপলব্ধির হেতু বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, এবং উপলব্ধির
বিষয় বলিয়া (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি) প্রমের। যেহেতু প্রত্যক্ষের হারা উপলব্ধি
করিভেছি, অনুমানের হারা উপলব্ধি করিভেছি, উপমানের হারা উপলব্ধি করিভেছি, আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের হারা উপলব্ধি করিভেছি, (এইরূপে) প্রভাক্ষ
প্রভৃতি সংবেভ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়। (এবং) আমার প্রভাক্ষ জ্ঞান, আমার
আনুমানিক জ্ঞান, আমার ঔপমানিক অর্থাৎ উপমান-প্রমাণ-জন্ম জ্ঞান, আমার
আনুমানিক অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ-জন্ম জ্ঞান, এইরূপে বিশেষ অর্থাৎ প্রভাক্ষ প্রভৃতি
জ্ঞানবিশেষ গৃথীত (উপলব্ধির বিষয়) হইভেছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের
সামিকর্ম জন্ম উৎপন্ন জ্ঞান (প্রভাক্ষ) ইত্যাদি লক্ষণের হারাও জ্ঞাপ্যমান (প্রভাক্ষ
প্রভৃতি) বিশেষরূপে গৃহীত হইভেছে।

[অর্থাৎ এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্থ এই বে] প্রভ্যক্ষাদি-বিষয়ক সেই এই উপলব্ধি কি প্রমাণান্তরের দারা মর্থাৎ গোডমোক্ত প্রভ্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের দারা হয় ? অথবা প্রমাণান্তর ব্যতীত "অসাধনা" ? অর্থাৎ প্রভ্যক্ষাদি প্রমাণ-বিষয়ক বে উপ্লব্ধি হয়, ভাষা কোন সাধন বা প্রমাণ-জন্ম নহে, উষা প্রমাণ ব্যতীতই হয় ?

টিগ্ননী। এখন পূর্ব্ধপক্ষবাদী পূব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সীকাব কবিষা প্রকাবন্ধেরে অন্ত পূর্ব্ধপক্ষের অবতাবণা কবিভেছন। তাৎপর্য্যটীকাকাবও উন্দ্যোতকবেব 'অন্তি ভোঃ" ইত্যাদি বার্তিকের এই কথাব দ্বাবা সিদ্ধান্তবাদীকে সন্ধোধন কবিরা পূর্ব্ধপক্ষব দিকপে তাষ্যকাব বিলিয়াছেন যে, কবণ ও কর্ম প্রভৃতি কাবকবোধক সংজ্ঞান্তবির ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তবণতঃ একত্র সমবেশ আছে অর্থাৎ উহা স্বীকাব কবিলাম। প্রমাণ শক্ষটি কবিণ-কা-ক-বোধক শব্দ, প্রমেন্ন শুর্দটি কর্মবাবক-বোংক শব্দ। নিমিত্বণতঃ যথন করণ-কারকও কন্মকাবক হইতে পারে, তথন প্রমাণও প্রমেন্ন হইতে পাবে। উপলন্ধির হেতৃদ্বই প্রমাণ সংজ্ঞাব নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলন্ধির হেতৃ, স্তত্তবাং তাহাদিগকে প্রমাণ বলা হয় এবং উপলন্ধির বিষয়ন্থই প্রমেন্ন সংজ্ঞাব নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি উপলন্ধির হেতৃ, ইহা কিরপে বৃথ্বিব ? এই জন্ম বিলিন্তন, শ্বংবেন্দ্যানি চ'ইত্যাদি। এখানে "চ" শব্দটি হেন্ত্র্ ি। অর্থাৎ বেহেতৃ প্রত্যক্ষেত্ব দ্বান্য উপলন্ধি

<sup>&</sup>gt;। शाहीमनन यीकांत श्रकान कतिएक बनाव 'कवि' न सत्तक आवान कतिएक।

করিছেছি, ইজানি প্রকারে প্রজ্ঞানি সংবেদ্য বা বোধের বিবর হইতেছে, স্বত্পর প্রজ্ঞানি উপাদির হছে । উহাদিগের হারা উপাদির করিছেছি, ইহা বৃঝিলে উহাদিগকে উপাদির হেছু বিনির ব্যা হয় । প্রজ্ঞানি উপাদির বিষয় হয়, ইহা কিরপে বৃঝিব ? এ জন্ম বিনাছেন, প্রজ্ঞাকং নে জানং' ইজানি । অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞাক জান, ইজানি প্রকারে বখন প্রজ্ঞানির উপাদির হইতেছে, তখন উহারা উপাদির বিষয় হয়, ইহা অবশ্র শ্রীকার্যা । এবং প্রজ্ঞানি প্রমাণের লক্ষণের হারাও বিশেষরপে ঐ প্রজ্ঞানিব উপাদির ইত্তেছে । ফল কথা, প্রত্যক্ষ্ প্রেছতি উপাদির হেছু বিলিয়া প্রমাণ হইলেও, উহারা যখন উপাদির বিষয় হয়, তখন উহারা প্রমেয়ও হয়, ইহা শ্রীকার কবিলাম, কিন্তু এখন প্রার এই যে, সেই প্রজ্ঞানি প্রমাণ-বিষয়ক যে উপাদির হয়, তাহা কি উহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণের হারা হয় ? অথবা ঐ উপাদির প্রমাণ ব্যক্তীতই হয় ? উহাতে কোন প্রমাণ আবশ্রক হয় না ।

ভাষা। কশ্চাত্র বিশেষঃ ?

অনুবাদ। ইহাতে বিশেষ কি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ক বে উপলব্ধি হয়, ভাহা অন্য কোন প্রমাণের দারা হইলে অথবা বিনা প্রমাণে হইলে, এই উভয় পক্ষে বিশেষ কি ? উহার বে-কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে দোষ কি ?

সূত্র। প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তর-সিদ্ধিপ্রসঙ্গল ॥১৭॥৭৮॥

অনুবাদ। প্রমাণগুলির প্রমাণের বারা সিদ্ধি হইলে [ অর্থাৎ যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণবিষয়ে যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের বারাই হয়, তাহা হইলে ] ভজ্জগু প্রমাণাস্তরের সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রভাকাদি প্রমাণচভূষ্টয় ভিন্ন অগ্য প্রমাণ স্বীকারের আগতি হয়।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণেনোপলভান্তে, যেন প্রমাণেনোপলভান্তে তৎ প্রমাণান্তরমন্তীতি প্রমাণান্তরসদ্ভাবং প্রসন্ধান্ত ইতি অনক্ষামাহ তত্যাপ্যক্ষেন তত্যাপ্যক্ষেনেতি। ন চানবন্ধা শক্যাহ-মুজ্ঞাতুমমুপপত্তিরিতি।

অমুবাদ। বদি প্রত্যক্ষ প্রভৃতি (প্রমাণ্ডভুক্টর) প্রমাণের স্বারা উপলব্ধ হর, (ভাহা হইলে) বে প্রমাণের স্বারা উপলব্ধ হয়, সেই প্রমাণান্তর স্বাহে, এ জন্য প্রমাণান্তরের স্বন্ধিত প্রসাজ্য হয় [-স্বাধি ভাহা হইলে প্রভাকাদি প্রমাণচতুক্তরের

ন্তপ্লাক্ষ্যাধন অভিনিক্ত প্রমাণ স্থীকার করিতে হয় ] এই কথার হারা (মহবি) অনকছা অর্থাৎ অনকছা নামক দোষ বলিয়াছেন। (কিন্ধপে অনকছা-দোষ হয়, ভাহা ভাষ্যকার বলিভেছেন) সেই প্রমাণান্তরেরও অন্য প্রমাণের হারা উপলব্ধি হয়, সেই অন্য প্রমাণেরও অন্য অর্থাৎ ভত্তিয় প্রমাণের হারা উপলব্ধি হয়। অনকছা-দোষকে (এখানে) অনুমোদন করিভেও পারা বার না; কারণ, উপপত্তি ( যুক্তি ) নাই।

টিপ্রনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিকটে প্রশ্ন হইরাছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচভূষ্টয়-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা বদি প্রমাণের ঘারাই হয়, অথবা বিনা প্রমাণেই হয়, এই উভয় পক্ষে দোব কি ? ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ফের অবতাবণা করিয়া এই প্রান্নের উত্তর প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্ত্র ও ইহার পরবর্ত্তী স্ত্র,এই ছইটি পূর্ব্বপক্ষ-স্থত্রের ছারা পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শন করতঃ তাহার বৃদ্ধিস্থ পূর্ব্বপক্ষটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থত্তে বলা হইয়াছে যে, যদি প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরেব উপলব্ধি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টর হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়াই স্বীকাব করিতে হইবে। কারণ, নিজেই নিজের উপলব্ধি সাধন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহা হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণেব দারাই তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অতিবিক্ত প্রমাণের উপলব্ধিব অঞ্চও আবার তাহা হইতে ভিন্ন আব একটি প্রমাণ স্বীকার কবিতে হইবে। এইরূপ সেই অতিরিক্ত প্রমাণটিব উপলব্ধিব জন্ম আবাব তাহা হইতে ভিন্ন আব একটি প্রমাণ স্বীকাব্দু করিছে হইবে। এইবপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ স্বীকাবেব আপত্তি হওদায়, এ পক্ষে অনবস্থা নামক দোষ হটরা পড়ে। ফলকথা, মহর্ষি এই স্থাত্তের দারা প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোবেরই স্থাচনা করিরাছেন। ভাষ্যকার স্তত্তার্থ বর্ণনায় "মহর্ষি অনবস্থা বলিয়াছেন" এই কথা বলিয়া, শেষে কিরূপে অনবন্ধা-দোষ হর. তাহাও দেখাইয়াছেন। যেখানে বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষেরই অনবস্থা স্বীকার করিতে হর, সেখানে উহা স্বীকারের যুক্তি থাকার, সেই প্রামাণিক অনবস্থা উভর পক্ষই অভুমোনন করির। থাকেন এবং যুক্তি থাকায় তাহা করিতে পারেন। কিন্তু এথানে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা স্বীকারের कान युक्ति ना शाकान्न, छेहा अञ्चरमामन कता साम ना। **छाराकात त्मरब এই कथा विनन्ना महर्षि**-

১। আনবছা প্নরপ্রামাণিকানন্ত প্রবাহর্ত্বপ্রসঙ্গঃ। বথা ঘটাছং বদি বাবদ্বটাক্তের্ভি ভাদ্বটাক্তর্ভি ন
ভাদিভি।—ভর্কলারবাদী। বেরপ আগভি-প্রবাহের অন্ত নাই অর্থাৎ তুল্জ বৃভিতে বেরপ আগভি ধারাবাহিক চলিবে,
কোন দিনই ভাষার নিবৃত্তি হইবে না, ঐরপ আগভির নাব অনবছা। নবাসতে উহা এক প্রকার তর্ক। ঐ অনবছা
শ্রামাণিক ইইলে উহা বোব বা অনবছাই হয় না। বেনন জীবের কর্ম ব্যভিরেকে ক্রম হয় না এবং ক্রম ব্যভিরেকেও
কর্ম অসুভ্রব। হতেরাং ঐ ক্রম ও কর্মের প্রবাহ ও উহাহিসের পরশার ভাবিকারণ ভাবপ্রযাক অনাধি বলিয়াই প্রবাবসিদ্ধ ইইয়াছে। এ অভ ক্রম ও কর্মের কার্যকারণ-ভাবে অনবছা প্রামাণিক হওয়ার উহা দেবে নহে—উহা খাকার্য।
অসমীপ্রের লক্ষ্রশাল্নসারে উহা অনবছাই নহে।

স্থৃতিত পূর্বপক্ষের সমর্থন করিরাছেন। তাহা হইলে দীড়াইল বে, প্রাক্তাকাদি প্রমাণ-চড়ুইর-বিষয়ক যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রমাণের ছারাই হয়, এই প্রথম পক্ষ বলা বায় না ; ঐ পক্ষে জনবস্থা-দোষ জনিবার্যা ৪ ১৭ ৪

#### ভাষা। অন্ত তর্হি প্রমাণান্তরমন্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অনুবাদ। তাহা হইলে অর্থাৎ প্রাথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ হইলে (প্রভাক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়বিষয়ক উপলব্ধি) প্রমাণাস্তর ব্যতীত নিঃসাধন অর্থাৎ সাধনশৃত্য হউক ?

# সূত্র। তদ্বিনিরতের্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ প্রমের-সিদ্ধিঃ ॥১৮॥৭৯॥

অসুবাদ। তাহার নির্তি হইলে অর্থাৎ প্রভ্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়ক উপলব্ধিতে প্রমাণান্তরের নির্তি বা অভাব স্বীকার করিলে, প্রমাণ-সিন্ধির স্থায় প্রশেষ-সিন্ধি হয় [ অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও প্রমাণ স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না। প্রমাণের উপলব্ধির স্থায় প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে ]।

ভাষ্য। যদি প্রত্যক্ষান্ত্যুপলকো প্রমাণাস্তরং নিবর্ত্ততে, আস্থেত্যুপ-লক্ষাবপি প্রমাণাস্তরং নিবর্ৎস্থত্যবিশেষাৎ। এবঞ্চ সর্বপ্রমাণবিলোপ ইত্যুত আহ—

অমুবাদ। গদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধিতে প্রমাণান্তর নির্ত্ত হয় অর্থাৎ বদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এই পক্ষ স্থাকার কর, ভাষা হইলে আত্মা প্রভৃতির (প্রমেয় পদার্থের) উপলব্ধিতেও প্রমাণান্তর নির্ত্ত হইবে। কারণ, বিশেষ নাই অর্থাৎ ভাষা হইলে প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধির অভ্যও কোন প্রমাণ স্থাকারের আবশ্যকভা থাকে না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির ভায় প্রমেয়বিষয়ক উপলব্ধিতেও কোন প্রমাণ স্থাকার আবশ্যক না হইলে, সকল প্রমাণের লোপ হয়, এই জন্য অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্ম (মহর্ষি পরবর্ত্তা সূত্রটি) বলিয়াছেন ।

টিয়নী! প্রমাণের ছাবাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হর, এই প্রথম পক্ষে অনবস্থা-দোষ-বশতঃ বদি বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেব উপলব্ধি হর, এই দিতীর পক্ষ প্রহণ করা হার, ভাহা হইলে সর্বপ্রমাণের লোপ হইরা বার। কারণ, বদি প্রমাণ ব্যতীতও প্রমাণের উপলব্ধি ইইতে পারে, তবে প্রমোয়ের উপলব্ধিও প্রমাণ ব্যতীত হইতে পারে। প্রমাণের উপলব্ধিতে

প্রমাণ আবশ্রক হয় না; কিন্তু প্রমেরের উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশ্রক হয়, প্রমাণ ও প্রমেরে এমন বিশেষ ত কিছু নাই। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয়সিদ্ধি হয় না বণিয়া, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় विक्रित क्छ थामां भार्थ चौकांत्र क्रा इटेबाएह । किछ थे थामांगतभ-थारमतिक यहि विना প্রমার্ণেই হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্রান্থ আত্মা প্রভৃতি প্রমেরসিদ্ধিই বা বিনা প্রমাণে কেন হইতে পারিবে না ? স্থতরাং বিনা প্রমাণে প্রমাণসিদ্ধি স্বীকার করিলে, প্রমেন্নসিদ্ধিও বিনা প্রমাণে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, ইহাই স্বীকার করা হইল। ইহারই নাম সর্ব্ধপ্রমাণবিলোপ। প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে, প্রমাণের দারা আর কোন পদার্থ দিদ্ধ করা যাইবে না। স্কতরাং শৃত্যবাদই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এখানে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষীর চরম গৃঢ় অভিসন্ধি। অর্গাৎ প্রমাণের দারাই প্রভাকাদি প্রমাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, যথন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে, তথন বিনা প্রমাণেই প্রমাণসিদ্ধি মানিতে হইবে, তাহা হইবে আর কুত্রাপি বস্তু সিদ্ধির জন্ম প্রমাণ স্বীকারের আবশ্রকতা ना श्रांकाम, श्रामार्गत तरण वस्ति कि रम, a कथा त्रणा गाँरेत ना । वस्तिमि ना रहेरणहे मुक्किता আসিয়া পড়িল, ইহাই পূৰ্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষিত চরম বক্তব্য। ভাষ্যে "আত্মেত্যুপলকাৰপি" এই স্থলে 'ইতি' শক্টি 'আদি' অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে অর্থাৎ আত্মা প্রভৃতি যে দাদশবিধ প্রমেয় বলা ্ হইয়াছে ( যাহাদিগেব তহুজ্ঞানের জ্বন্ত প্রমাণ স্বীক্ষত ), তাহাদিগের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে কেন হইবে না ? ইতি শদেব 'আদি' অৰ্থ কোষে কথিত আছে' ॥১৮॥

## ় সূত্র। ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥১৯॥৮০॥

অমুবাদ। (উত্তর) না অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পূর্ববিশক্ষ হয় না। কারণ, প্রদীপা-লোকের সিদ্ধির ত্যায় তাহাদিগের (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের) সিদ্ধি হয় [ অর্থাৎ বেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইলেও চক্ষুংসন্নিকর্বরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিভাগনি হয়, তদ্ধেপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের দারাই সিদ্ধি বা উপলব্ধি হয়, তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার আবশ্যক হয় না ]।

বিবৃতি। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্তবের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান স্টনা করিয়াছেন।
মহর্ষির সিদ্ধান্ত এই যে, প্রভাকাদি প্রমাণের দারাই প্রভাকাদি প্রমাণের সিদ্ধি বা উপল্বি হয়,
স্বভরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষে যে অনবস্থা-দোষ অথবা সর্ব্বপ্রমাণ-বিলোপ, তাহা হয় না। মহর্ষি
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া ভাহার ঐ সিদ্ধান্তের স্টনা ও সমর্থন করিয়াছেন। প্রদীপালোক
প্রভাক্ষের সাধন হওয়ায়, প্রভাক্ষ প্রমাণ বলিয়া কথিত হয়। উহার সিদ্ধি বা উপলব্ধি চক্কঃসন্নিকর্বরূপ
প্রভাক্ষ প্রমাণের দারাই হইতেছে। 'স্বভরাং সঞ্জাতীয় প্রমাণের দারা সঞ্জাতীয় প্রমাণান্তরের

<sup>)।</sup> देखि दक्ष्यवत्रव-अवानापि-जनाश्चित्।--- वनत्रदकातः।

উপদক্ষি সকলেরই স্বীকার্য। প্রমাণের উপলব্ধির জন্ম বিজ্ঞাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের, কোনই আবশুকতা নাই, স্কতরাং ঐ অতিরিক্ত প্রমাণের উপলব্ধির জন্ম আবার বিজ্ঞাতীর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনবস্থাদোবের প্রসঙ্গও নাই।, এবং বস্তুসিদ্ধিমাত্রেই প্রমাণের আবশুকতা স্বীকার করায়, সর্বপ্রমাণের বিলোপও নাই। ফলকথা, পদার্থমাত্রেরই উপলব্ধিতে প্রমাণ আবশুক। প্রমাণের উপলব্ধিও প্রমাণের দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দ্বারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের উপলব্ধি তাহাদিগের দ্বারাই হয়। তাহাতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ

আগতি হইতে পারে বে, যাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহাই ঐ উপলব্ধিব সাধন হইতে পারে না।
প্রেডাক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি ক্থনই হইতে পারে না। কোন পদার্থ কি
নিজেই নিজের প্রাহক হইতে পারে? এতছন্তবে বক্তব্য এই যে, প্রভাক্ষ প্রমাণ-পদার্থ বহু আছে।
ভন্মধ্যে কোন একটি প্রভাক্ষ প্রমাণের দ্বারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রভাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে,
ভাহার কোন বাধা নাই; বস্ততঃ ভাহাই হইয়া থাকে। প্রভাক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রভাক্ষ প্রমাণমাত্রেরই উপলব্ধি হয় না, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। তাহা হইলে চক্ষুঃসন্নিকর্বরূপ প্রভাক্ষ
প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণেব উপলব্ধি হয়তেছে কেন? স্থতরাং সল্লাভীয়
প্রমাণের দ্বারা সল্লাভীয় প্রমাণাস্তবের উপলব্ধি হয়, ইছা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ অন্থমানাদি
প্রমাণেরও সল্লাভীয় অন্ত অন্থমানাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় এবং ভাহা হইতে পারে।
যেমন কোন জ্বলাশায় হইতে উদ্ধৃত জলের দ্বাবা "সেই জন্মাশরের জল এই প্রকাব" ইহা অন্থমান
করা বায়। ঐ স্থলে জ্বলাশায় হইতে উদ্ধৃত জল, ঐ জ্বলাশরে অবস্থিত জল হইতে ভিন্ন এবং
ভাহার সল্লাভীয়। জ্বলাশরের কলই বটে। ভাহা হইলেও উহা ঐ জ্বলাশায়ন্থ জ্ববিষয়ক উপলব্ধিবিশেষের
সাধন হইতেছে।

পরস্ক বাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা ঐ জ্ঞানের সাধন হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থ ই নিজে নিজের প্রাইক হয় না, এইরূপ নিয়মও স্থীকার করা যায় না। কারণ, আমি স্থখী, আমি হংখী, এইরূপে আত্মা নিজের উপলব্ধি করিতেছেন। এখানে আত্মা নিজে গ্রাহ্ণ হইরাও গ্রাহ্নক ইইতেছেন এবং মনঃপদার্থেব যে অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয়, তাহাতে মনও সাধন। মনের দারা মনঃ-পদার্থের অনুমিতিরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, সেধানে মনঃ-পদার্থ গ্রাহ্ হইরা গ্রাহকও ইইতেছে।

ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে চারিটি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, বিষয়ায়্ল্সারে বথাসম্ভব তাহাদিগের বারাই সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়। ঐ চারিটি প্রমাণের কোনটিরই বিষয় হয় না, এমন কোন পদার্থ নাই। স্লুডরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকার নিশুরোজন। প্রভাক্ষ প্রভৃতি চারিটি প্রমাণেও বথাসম্ভব উহাদিগেব সজাতীয় বিজাতীয় ঐ চারিটি প্রমাণের বিষয় হয়, উহাদিগের উপলব্ধি নিঃসাধন নহে, উহা হইতে অভিনিক্ত কোন প্রমাণ সাধ্যও নহে, স্কুডরাং প্রক্ষোক্ত প্রক্ষপক্ষ হয় না।

টিয়নী। মহর্বি এই প্রের ছারা পুর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রতিবেধ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিরাছেন, হতরাং এইটি মহর্বির সিদ্ধান্তস্তা। পুর্বোক্ত ছইটি পূর্বপক্ষ-স্তা। পূর্বোক্ত ত্বইটি স্থুৱে উন্দ্যোতকন্ম প্রাভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থান্নতনালে বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত করিরাছেন, স্থারস্টীনিবদ্ধেও স্তুত্তরূপে ঐ ছইটি উল্লিখিত ইইরাছে। স্থায়তবালোকে বাচম্পত্তি মিশ্র "প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধে:" এইনপ স্থত্ত-পাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পুস্তকে "ন দীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধে" এইরূপ সূত্র-পাঠ দেখা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ **"ন প্রাদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ"** এইরূপই স্থত্র-পাঠ অবলঘন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উদ্যোতকর "ন প্রাদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ" এইরূপ স্থত্ত-পাঠ উল্লেখ করায় এবং ভারস্টীনিবদ্ধেও এরপ স্তত্ত-পাঠ থাকার এবং এরপ স্তত্ত-পাঠই স্থসংগত বোধ হওরার, ঐরপ স্থাত্রপাঠই গুরীত হইয়াছে। স্থাত্রে "সিদ্ধি" শব্দের অর্থ জ্ঞান বা উপলব্ধি। বেমন প্রাদীপ প্রকাশের অর্থাৎ প্রাদীপরূপ আলোকের সিদ্ধি, তদ্রূপ তৎসিদ্ধি অর্থাৎ প্রাদা-সিদ্ধি। এইরূপ সাদৃশ্রই স্থসংগত ও স্তুকার মহর্ষির অভিপ্রেত মনে হয়। নব্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে এই স্থাত্ত পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ স্থাত্ত হইতে "প্রমাণাস্তরসিদ্ধিপ্রসদ্ধ" এই অংশের অমুবৃত্তিই মহর্বিব অভিপ্রেত। ঐ অংশের সহিত এই স্থতের আদিস্থিত "ন"-কারের বোগ করিয়া ব্যাখ্যা হইবে যে, প্রমাণাস্তব সিদ্ধি প্রসঙ্গ হয় না অর্থাৎ প্রমাণ সিদ্ধির জন্ম প্রমাণাস্তর স্বীকার অনাবশুক। ইহাদিগেব অভিপ্রায় এই বে. প্রমাণ ব্যতীতই প্রমাণের সিদ্ধি হয়. ইহা যথন কিছতেই বলা যাইবে না, ( তাহা বলিলে প্রমেদ্ধ-সিদ্ধিও বিনা প্রমাণে হইতে পারে; প্রমাণ স্বীকারের কুত্রাপি আবশুকতা থাকে না, সর্বপ্রমাণ বিলোপ হয় ) তথন প্রমাণের দারাই প্রমাণ-সিদ্ধি হয়, এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ-সিদ্ধিব জন্ত প্রমাণাস্কর স্বীকাব আবশুক। কারণ, প্রমাণ নিজেই নিজেব গ্রাহক বা বোধক হইতে পারে না। প্রমাণ জ্ঞানের ৰক্ত আবার ভত্তির কোন প্রমাণ আবগুক। এই ভাবে সেই প্রমাণান্তর জ্ঞানের ব্যক্ত আবার অতিরিক্ত প্রমাণ আবশুক হওরার, অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। ঐ অনবস্থাই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ। মহর্বি এই স্থত্তের দ্বারা উহারই নিরাস করিয়াছেন। মহর্বি এই স্থতে বলিয়াছেন বে, না, প্রমাণান্তর-সিদ্ধির আগত্তি হয় না অর্থাৎ অনবস্থাদোষের কারণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে পর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির কি কোন নামন আছে ? অথবা উহার কোন সাধন নাই ? সাধন থাকিলেও কি ঐ সকল প্রমাণই উপলব্ধির সাধন ? व्यथना ध्यमांनास्त्रहे উरामिश्वत উপनिक्षित्र नाथन ? উरामिश्वत উপनिक्षित्व উरात्राहे नाथन, ध পক্ষেও কি সেই প্রমাণের হারা ঠিক সেই প্রমাণপদার্থটিরই উপলব্ধি হয়, অথবা ভাষায় প্রমাণ পদার্থের উপলব্ধি হয় ? সেই প্রমাণের ধারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি কথনই হইতে পারে না। 🗫 কান পদার্থেরই নিজের স্বরূপে নিজের কোন ক্রিয়া হয় মা। সেই অসিধারার হারা সেই অসিধারারই ছেদন হইতে পারে না। অভ প্রাদাণের ছারা প্রামাণের উপলব্ধি স্বীকার করিলে, অতিরিক্ত প্রসাঁশের স্বীকারবশতঃ মহর্ষির প্রামাণ-বিভাগ-স্থক ব্যাঘ্যাত হয়। কারণ, মহর্ষি

সেই স্থুৱে কেবল প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রমাণেরই উল্লেখ করিরাছেন এবং প্রমাণের উপদ্ধির অস্ত প্রমাণাস্তর স্বীকার করিলে, তাহার উপদ্ধির জন্ত আর্মার প্রমাণান্তর স্বীকার আবশুক হওরার, ঐ ভাবে অনস্ত প্রমাণ স্বীকার-মূলক অনবস্থা-দোষ হর। স্বভরাং প্রমাণের উপল্কির কোন সাধন নাই, ইহাই বলিতে হইবে। তাহাঁ হইলে প্রমেরের উপল্কিরও কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায়। প্রমেরবিষয়ক যে উপলব্ধি হইতেছে, প্রমাণবিষয়ক উপলব্ধির ভার তাহারও কোন সাধন নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্য করিরা, উত্তর-পক্ষের ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, প্রভাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধির সাধন আছে, অতিরিক্ত কোন প্রমাণও উহার সাধন নহে। প্রভাকাদি প্রমাণের সন্ধাতীর ঐ প্রভাকাদি প্রমাণের দারাই ভাহাদিগের উপলব্ধি হর। ঠিক দেই প্রমাণটির দারাই দেই প্রমাণটির উপলব্ধি স্বীকার করি না: खुछतार छक्कम कान माय इहेरत ना अवर अहे निकास्त अनवश्री-मायर हम ना। कात्रन, कान প্রমাণ-পদার্থ নিজের জ্ঞানেব দারা অন্ত পদার্থের জ্ঞানের সাধন হয়,---বেমন ধূম প্রভৃতি। ধুম প্রভৃতি অমুমান-পদার্থের জ্ঞানই বহ্নি প্রভৃতি অমুমেয় পদার্থের অমুমিতিতে আবশ্রুক হয়। অজ্ঞাত ধুম বহ্নির অমুমাণক হয় না এবং কোনও প্রমাণ পদার্থ অজ্ঞাত থাকিয়াও জ্ঞানের সাধন হয় :— যেমন চক্ষরাদি। চাক্ষধাদি প্রত্যক্ষে চক্ষঃ প্রভতির জ্ঞান আবশুক হয় না। বিষয়েব সহিত উহাদিগের সন্নিকর্ষবিশেষ হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে। চকুরাদি প্রমাণের জ্ঞানে কাহারও ইচ্ছা হইলে, তিনি অমু-মানাদি দ্বারা তাহারও উপলব্ধি করিতে পারেন। চকুরাদি প্রমাণেবও উপলব্ধি হইতে পারে। অনুমানাদি প্রমাণই তাহার সাধন হয়, তাহাও নিস্পানা বা নিংসাধন নহে। প্রক্লুত হুণে **জনবস্থাদোষেব দোষত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, যদি প্রমাণেব জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ হয়, তাহা** হুইলে সেই প্রমাণাস্তরের জ্ঞানেও আবার প্রমাণাস্তর আবগুক, তাহার জ্ঞানেও আবার প্রমাণান্তর আবশ্রক, এই ভাবে সর্বতেই যদি প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণের জ্ঞান আবশ্রক হইল, ভাহা ছইলে কোন দিনই প্রমাণের জ্ঞান হইতে পারিল না। কারণ, প্রমাণ-বিষয়ক প্রথম জ্ঞান করিতে বে প্রমাণ আবশুক হইবে, তাহার জ্ঞান আবশুক, তাহাতে আবার প্রমাণাস্তবের জ্ঞান আবশুক. এই ভাবে অনন্ত প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হইদে: অনন্ত কালেও তাহা সম্ভব হয় না; স্বতরাং কোন প্রমাণেরই কোন কালে উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু যদি প্রমাণের জ্ঞানে সর্বাত্ত প্রমাণ আবঞ্চক रहेरमध, श्रमालंत कान मर्सव आवश्रक रम ना, देशहे मछा रम, छाहा रहेरम भूर्त्सांक अनवश्र-দোষের সম্ভাবনা নাই, বস্ততঃ ভাহাই সভ্য। প্রমাণের দারা বস্তর উপলব্ধি স্থলে সর্ব্বতে প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয় না, প্রমাণই আবশুক হয়। অনেক প্রমাণ অজ্ঞাত থাকিয়াও প্রমেরের উপলব্ধি জন্মার। বে সকল প্রমাণ নিজের জ্ঞানের বারা উপলব্ধি-সাধন হয়, সেইগুলির জ্ঞান আবঞ্চক ছইলেও, আবার সেই জ্ঞানের জ্ঞান বা তাহার সাধন প্রমাণের জ্ঞান আবঞ্চক হয় না। অব্দ্র সে সকল জ্ঞানেরও সাধন আছে, ইচ্ছা করিলে প্রামাণের বারাই সেই সকল 🛲 হইতে পারে। কিন্ত যদি প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণজ্ঞানের ধারা আবশ্রক না হর অর্থাৎ এক প্রামাণের জ্ঞান করিতে অনস্ত প্রামাণের জ্ঞান আবক্তক না হয়, তাহা হইলে পুর্বেষ্টিক অনবস্থা-

দোৰ এবানে হইবে কেন ? ভাহা হইতে পারে না। প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চর না হইলে, প্রমাণের বারা বন্ধ বৃথিরাও তিবিরে প্রবৃত্তি হর না; স্বতরাং প্রামাণ্য নিশ্চরের জন্ত প্রমাণান্তরের অংশুক্ষা হইলে, পূর্কোক্ত প্রকারে অনবস্থা-দোর হইরা পড়ে, এ কথাও বলা বার না। কারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চর না হইলেও অথবা প্রামাণ্য সংশর থাকিলেও তন্ধারা বন্ধবোধ হইরা থাকে এবং সেই বন্ধবোধের পরে প্রবৃত্তিও হইরা থাকে। প্রবৃত্তির প্রতি পর্বর পরে সফল প্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুর বারা প্রমাণে প্রামাণ্য নিশ্চর হর। কান কোন প্রমাণে সফল-প্রবৃত্তিজনক-সক্ষাতীরত্ব হেতুর বারা প্রমাণে প্রমাণ্য নিশ্চর হর। ক্রম্নুর্ভার্গক বেদাদি শব্দপ্রমাণে পূর্কেই প্রামাণ্য নিশ্চর হর, পরে বাগাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। শব্দপ্রমাণের মধ্যে বেগুলি সফল প্রবৃত্তিজনক বলিরা নিশ্চিত হইরাছে, সেইগুলির সক্ষাতীরত্ব হেতুর বারা অন্তান্ত অনুন্তির সফলতা অথবা প্রবৃত্তির সফলতা হইলে প্রমাণ্য হারা বন্ধবোধ হইলে প্রবৃত্তির সফলতা অথবা প্রবৃত্তির সফলতা হইলে প্রমাণ্য হারা বন্ধবোধ, ইহার কোন্টি পূর্ক এবং কোন্টি পর ? এই হুইটি পরস্পর-সাণেক্ষ হইলে অন্তোন্তান্তান্ত্র-দোষ হর, এই কথার উত্তরে উদ্যোত্তকর বার্ত্তিকারক্ষে বিলাহেন বে, এই সংসার বথন অনাদি, তথন ঐ দোষ হইতে পারে না। অনাদি কাল হইতেই প্রমাণের বন্ধার বন্ধবোধ হইতেছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই স্তত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন বে, যেমন প্রদীপালোক ঘটাদি পদার্থের প্রকাশক হয়, তদ্রপ প্রমাণ প্রমেরের প্রকাশক হয়। অন্তথা প্রদীপ ঘটের প্রকাশক, প্রদীপেব প্রকাশক চকুঃ, চকুর প্রকাশক অন্ত প্রমাণ, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হয় বিলিয়া, প্রদীপেও ঘটেব প্রকাশক না হউক ? যদি বল, ঘট প্রত্যক্ষে তাহাব প্রকাশকদিগের সকলেরই অপেক্ষা কবে না, স্কতবাং অন্তব্যা-দোষ নাই, তাহা হইলে প্রকৃত স্থলেও তাহাই সজ্ঞ। প্রমাণের দ্বারা প্রমেরিসিন্ধিতে প্রমাণসিদ্ধি বা প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয় না। প্রদীপের দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষে কি প্রদীপের জ্ঞান আবশুক হইয়া থাকে ? প্রদীপই আবশুক ইইয়া থাকে ! বে সময়ে প্রমাণের দ্বারা বস্তাসিদ্ধিতে প্রমাণের জ্ঞান আবশুক হয়, সে সময়ে সেথানে অন্তমানাদি প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণ-জ্ঞান হইবে, স্কত্রাং অতিরিক্ত প্রমাণ কয়না বা অনবস্থা-দোষ নাই ! কারণ, সর্ব্বত্তি প্রমাণ-জ্ঞান আবশুক হয় না। যদিও কোন স্থলে প্রমাণ-জ্ঞানের ধারা আবশুক হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই ৷ কারণ, বীজান্থরের ন্তায় স্প্রপ্রিথবাহ অনাদি বলিয়া, ঐরপ স্থলে অনবস্থা প্রামাণিক—উহা দোষ নহে ৷ ভাষ্যকার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণ কিন্তু এই ভাবে স্ব্রোর্থ বর্ণন ক্রেন নাই ৷ ভাষ্য-ব্যাখ্যায় পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ৷

মহর্বি এই স্থতে একটি দৃষ্টাস্কমাত প্রদর্শন ধারা ্তাহার সিদ্ধান্ত-সমর্থক বে স্থান্নের স্থচনা ক্ষিত্রহেন, উন্দোতকর তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন'। কেবল একটা দৃষ্টান্তমাত্রের ধারা কোন সিদ্ধান্ত

১ । দৃষ্টাভ্রাতনেতৎ, কোহত ভার ইতি । জয় ভার উচ্যতে । প্রত্যকারীনি বোগলভ্রৌ প্রবাশান্তরাপ্রয়োলকানি পরিক্রেরনার্থবিধার প্রবীপন্ত, বধা প্রবীপার পরিক্রেরনার্থবিধার বোগলভ্রৌ ব প্রবাশার্থক প্রেরালয়্ডীতি তথা প্রমাণানি ।

সাধন কৰা বাব না। মহবির অভিষত সিদ্ধান্তসাধক স্তাব কি, তাহা অবশ্র ব্যুক্তে ইইবে প্রচলিত তাৎপর্যাটীকা এছে এই স্ত্তেব উল্লেখ এবং ইহার বার্চিকের অনেক উপবাসী কথার ব্যাখ্ বা আলোচনা দেখা বার না। এখানেও বে কোনও কারণে তাৎপর্যাটীকা প্রাক্তর অনেক অং। স্বৃত্তিত হর নাই, ইহা মনে হর।

छारा। यथा अमीनकानः अञ्चलकार मुख्यम्पत् अमानः, স চ প্রত্যক্ষান্তরেণ চক্ষুষঃ সন্নিকর্ষেণ গৃহতে। প্রদীপভাবাভাবরে।-র্দর্শনস্থ তথাভাবাদদর্শনহেতুরসুমীয়তে, তমসি প্রদীপমুপাদদীখা श्रकाकि जित्रदर्गाशनिकः । **टे**लियां नि তাবৎ স্ববিষয়গ্রহণে-নৈবানুমীয়ন্তে, অর্থাঃ প্রত্যক্ষতো গৃহন্তে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্যান্তাবরণেন नित्त्रनाष्ट्रभौग्रत्स, देखियार्थमिकर्यार्थमः खानमाष्ट्रभनरमाः मः याग-বিশেষাদাত্মসমবায়াচ্চ স্থপাদিবদগ্রহতে। এবং বিভজ্য বচনীয়:। যথা চ দৃশ্য: সন্ প্রদীপপ্রকাশো দৃশ্যান্তরাণাং मर्भनर्ष्ण्य जिल्लाम्य क्रिके विकास क्षेत्र क् মুপলিকিহেতুত্বাৎ প্রমাণ-প্রমের-ব্যবস্থাং লভতে। সেরং প্রত্যক্ষাদিভিরেব প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমূপলব্বিন প্রমাণাস্তরতো ন চ প্রমাণমস্তরেণ নিঃসাধনেতি।

অমুবাদ। বেমন প্রদীপালোক প্রত্যক্ষের অঙ্গ বলিয়া অর্থাৎ স্থলবিশেষে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ বলিয়া দৃশ্য বস্তুর দর্শনে প্রমাণ, সেই প্রদীপালোক আবার চক্ষু:সরিকর্ষরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণান্তরের ঘারা জ্ঞাত হয়।

প্রদীপের সন্তা ও অসন্তাতে দর্শনের তথাভাব ( স্তা ও অসন্তা )-বশতঃ অর্থাৎ প্রদীপ থাকিলেই সেধানে দর্শন হয়, প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না, এ জন্ত (প্রদীপ) দর্শনের হেতুদ্ধপে অমুমিত হয়। অন্ধকারে "প্রদীপ গ্রহণ কর" এইক্লপ আপ্তবাক্যের হারাও প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রদীপকে দৃশ্য দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা

ভদ্মৎ তাভণি প্রমাণাভরাপ্রয়োজকানীতি সিশ্বং। সামাভবিশেববদ্ধাত বং সামান্তবিশেববহু বং ব্যোপকরে। ব প্রভাকাধিয়াতিরেকি প্রমাণা প্রয়োজহাতি বংগা প্রয়োগ ইতি। সংবেচাছাং বং সংবেচাং ওং প্রভাকাধিয়াতিরেকি প্রমাণাভরাপ্রয়োজকং বংগা প্রবাণ ইতি। বাজিতছাং করণভাষা ইডেচ্বমাদি। প্রদীপবহিত্তিয়ালরেছিণি প্রভাকাক্ষাং প্রভাকাদিয়াতিরিক প্রমাণাভরাপ্রয়োজ্ক। ইতি সমানং ।—ন্যাহ্বার্থিক ।

বার। এইরূপ প্রভাকাদি প্রমাণের যথাদর্শন কর্থাৎ বেখানে বেরূপ দেখা বার, ভদমুসারে প্রভাকাদি প্রমাণের থারাই উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিরগুলি নিজের বিষয়-ক্রানের থারাই অনুমিত হয় [ অর্থাৎ রূপাদি বিষয়গুলির বখন ক্রান হইউডেছে, তখন অবশ্য এই সকল বিষয়-ক্রানের সাধন বা করণ আছে, এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলির অনুমান প্রমাণের থারাই উপলব্ধি হর ] অর্থগুলি অর্থাৎ রূপ রুস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলি প্রভাক্ত প্রমাণের থারা ক্রাত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্য- কিন্তু আবরণ অর্থাৎ ব্যবধানরূপ হেতুর থারা অনুমিত হয় [ অর্থাৎ আবৃত্ত বা ব্যবহিত বস্তুর থখন প্রভাক্ত হয় না, তখন তন্ধারা বুরা যার, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তুর সন্নিকর্যবিশেষ প্রভাক্তের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তুর সন্নিকর্যবিশেষ প্রভাক্তের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার গ্রাহ্ম বস্তুর সন্নিকর্যবিশেষ প্রভাক্তের কারণ ] ইন্দ্রিয়ের সহিত আহার গ্রাহ্ম বস্তুর স্থাদির আয়া ও মনের সংযোগ-বিশেষ-হেতুক প্রথাদির আয় গৃহীত (প্রভাক্তের বিষয়) হয়। এইরূপ প্রমাণবিশেষকে বিভাগ করিয়া অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে [ অর্থাৎ অন্ত্রান্ত প্রমাণবিশেষও যে যে প্রমাণের থারা উপলব্ধ হয়, ভাহা বুঝিরা লইতে হইবে ]।

এবং যেরূপ প্রদীপালোক দৃশ্য হইয়া দৃশ্যান্তরের দর্শনের হেতু, এ জ্বন্ধ
দৃশ্য দর্শন ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন দৃশ্য বা দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম্ম
হইয়াও "দর্শন" অর্থাৎ দর্শন-ক্রিয়ার সাধন বা করণ হইতেছে, এইরূপ কোন
পদার্থসমূহ প্রমেয় হইয়া উপলব্ধির হেতুহবশতঃ অর্থাৎ উপলব্ধির বিয়ে হইয়াও
উহা আবার উপলব্ধির হেতুহর বলিয়া, প্রমাণ প্রমেয় ব্যবস্থা লাভ করে, অর্থাৎ
ঐ পদার্থ প্রমেয়ও হয়, প্রমাণও হয়। সেই এই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি
বর্ণাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ দেখা যায়, তদকুসারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বারাই হয়—
প্রমাণান্তরের বারা হয় না, প্রমাণ ব্যতীত নিঃসাধনও নহে।

টিয়নী। ভাষ্যকাব মহর্ষি-স্থনোক্ত "প্রদীপপ্রকাশনিদ্ধিবং" এই দৃষ্টান্ত-বাক্যটির ব্যাধ্যার জন্ত প্রথমে বলিরাছেন যে, বেমন প্রদীপালোক স্থলবিশেবে প্রত্যক্ষর সহকাবী কারণ বলিরা দৃশু দর্শনে প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ঐ প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আবার চকুঃসন্নিকর্বরূপ প্রভাক্ষ প্রমাণান্তরের বারা প্রত্যক্ষ কবা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাধ্যাব বারা বৃদ্ধা বার বে, "প্রদীপপ্রকাশনিদ্ধিবং" ইহাই তাহার সন্মত পাঠ, এবং সজাতীর প্রমাণের বারা সজাতীর অন্তর্পর বারানের ইহা প্রাক্তির স্বর্জনানের মতে মহর্ষি ঐ দৃষ্টাক্ষ-বাংকার বারা স্কলা করিরাছেন। প্রদীপালোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ, চকুঃসন্নিকর্বও প্রত্যক্ষ

প্রমাণ। চকুঃসন্নিকর্ষের দারা প্রদীপের জ্ঞান হইলে, প্রতাক্ষ প্রমাণের দারাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ স্থলে প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে চক্ষুঃসন্নিকর্ম-রূপ প্রতাক্ষ প্রমাণ ভিন্ন, কিন্তু উহাও প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া প্রদীপালোকের সম্রাতীয়। প্রদীপালোক প্রতাক্ষ প্রমাণ কিরূপে হইবে, তাহাতে প্রমাণ কি, ইহা বলিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার স্বত্যোক্ত দষ্টাস্ক-বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াই মধ্যে বলিয়াছেন যে, প্রদীপ থাকিলে দর্শন হয় ( অস্বয় ), প্রদীপ না থাকিলে দর্শন হয় না ( ব্যতিরেক ), এই অষয় ও ব্যতিরেকবশতঃ স্থলবিশেষে প্রদীপকে দর্শনের হেতু বলিয়া অমুমান করা যায়। এবং <sup>\*</sup>অন্ধকারে প্রাদীপ গ্রহণ কর" এইরূপ **শব্দ-প্রমাণের** ' দ্বারাও প্রদীপ যে দর্শনের হেতু, তাহা বুঝা যায়। ফলকথা, অনুমান-প্রমাণি ও শব্দ-প্রমাণের দারা প্রদীপকে যথন দর্শনের হেতু বলিয়া বুঝা যায়, তথন প্রদীপ প্রভাক্ষ প্রমাণ, ইহা বুঝা গেল। যথার্থ জ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ হইলেও যথার্থ জ্ঞানের কারণমাত্রকেই প্রাচীনগণ "প্রমাণ" বলিতেন। বহু স্থলেই ইহা পাওয়া যায়। মহর্ষির এই স্থত্তে প্রদীপ-প্রকাশের প্রমাণরূপে গ্রহণ চিন্তা করিলেও তাহা বুঝা যায়। ভাষ্যকারও প্রদীপালোককে স্পষ্ট ভাষায় এথানে প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রদীপালোক দুশু দর্শনের হেতু, ইহা অমুমান ও শব্দ-প্রমাণের দারা বুঝা যায়, স্থতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহা যথার্গ প্রতাক্ষের করণরূপ মুখ্য প্রমাণ না হইলেও, তাহার সহকারী হওয়ায়, গৌণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইহাই প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে প্রমাতা ও প্রমেয় প্রভৃতিও প্রমাণ হইন্না পড়ে। এতছন্তরে প্রাচীনদিগের কথা এই বে, যথার্প জ্ঞানের করণই মুখ্য প্রমাণ, তাহাকেই প্রথমে প্রমেয় প্রভৃতি হইতে পূথক উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রমেয় প্রভৃতিও যথার্থ জ্ঞানের কারণরূপ গৌণ প্রমাণ হইবে। তাহাতেও প্রমাণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ স্কৃচিরকাল হইতেই দেখা যায়। এখানে ভাষ্যকারের পরবর্তী কথার দারাও এই কথা পাওয়া যায়। উদ্যোতকরের কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, তৃতীয় স্থত্র দ্রন্থব্য )।

ভাষ্যকার স্ত্রোক্ত দুষ্টাস্টের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে স্ত্রোক্ত "তৎসিদ্ধেঃ" এই কথার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারাই উপলব্ধি হয়। · প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণের দ্বারা কোন প্রমাণের উপলব্ধি হয় ? এ জন্ম বলিয়াছেন— "যথাদর্শনং" অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে যে প্রমাণের ছারা যে প্রমাণের উপলব্ধি দেখা যার বা বঝা যায়, তদমুসারেই উহা বুঝিতে হইবে। যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়-ইহা বুঝা যায়, তাহার উপলব্ধি প্রতাক্ষ প্রমাণের দারা হয়, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ অক্সাঞ্চ প্রমাণ স্থলেও বলিতে হইবে। ভাষ্যকার পরে, প্রমাণের দ্বারা যে প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহা বিশেষ করিয়া দেগাইবার জন্ম প্রতাক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইন্সিয়গুলির অর্গাৎ ইক্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অমুমান প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। রূপ, রুস প্রভৃতি পদার্গগুলি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগের প্রতাক্ষ জ্ঞান জন্মে। ঐ রূপাদি বিষয়গুলির যে জ্ঞান হইতেছে, ইহা সর্বাসন্মত। তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের অবশু করণ আছে, ইহা অনুমানের হারা বুঝা বাম। জন্ম জানমানেরই করণ আছে। রূপাদিবিষয়ক জন্ম প্রাকৃষ্ণ জন্ম জ্ঞান বলিয়া,

ভাহার করণও অবশু স্বীকার্য্য। অন্ধের রূপ প্রভাক্ষ হয় না, স্কুতরাং রূপ প্রভাক্ষে চক্ষুঃ আবশুক, এই ভাবে রূপাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের দারা ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুমান হয়। রূপাদি-বিষয়ক লৌকিক প্রত্যক্ষে রূপাদি অর্থ( ইন্দ্রিয়ার্থ )গুলিও কারণ। যথার্থ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ঐ অর্থগুলিকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাদিগেরও উপলব্ধি কোন প্রমাণের দারা হয়, তাহা বলিতে হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অর্থগুলির অর্থাৎ রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্যগুলির প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা উপলব্ধি হয়। এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ অর্থের অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধবিশেষ প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎ কারণ, উহা মুখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহার ।উপলব্ধি অন্ত্ৰমান-প্ৰমাণের দ্বারা হয়। কোন বস্তু আবৃত বা ব্যবহিত থাকিলে তাহার লোকিক ্রীত্যক্ষ হয় না, স্কুতরাং বুঝা যায়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ। ার্বোক্ত স্থলে ব্যবহিত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই সম্বন্ধবিশেষ না হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষ হয় না। র্মস্তান্ত কারণ সত্বেও যথন পূর্ব্বোক্ত হুলে লৌকিক প্রত্যক্ষ জন্মে না, তথন ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ যে ঐ াতাকের কারণ, ইহা অমুমানসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বোৎপন্ন জ্ঞানও প্রমাণ হইবে, এ কথা প্রমাণ-ত্রেভাষ্যে ( ১ অঃ, ৩ স্ত্রেভাষ্যে ) বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানের কোন্ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, হাও শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। আত্মা ও মনের সংযোগবশতঃ এবং আত্মার সহিত সমবায় সম্বন্ধ-শতঃ যেমন স্থথ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জন্মে, তদ্রপ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও ঐ কারণবশতঃ প্রত্যক জন্মে। অর্থাৎ প্রত্যাক্ষ প্রমাণের দারাই প্রত্যাক্ষ জ্ঞানরূপ প্রত্যাক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ভাষ্যকার ं এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি-সাধন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া, শেষে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ ্ অস্তাস্ত প্রমাণগুলিরও কোন স্থলে কোন প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাহা বিভাগ করিয়া (বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া) বলিতে হইবে। খুলকথা, ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে; স্থণীগণ তাহা বশিবেন। যথার্গ প্রত্যক্ষের কারণমাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ প্রমেয়ের স্থায় প্রমাতা প্রভৃতি কারণেরও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি বুঝিতে হইবে ও বলিতে হইবে । ভাষ্যকার শেষে মহর্ষি-স্থত্ত-স্থৃচিত অন্ত একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমেয় হইয়াও তাহা প্রমাণ হইতে পারে, তাহাতে অব্যবস্থা বা অনিয়মের কোন আশঙ্কা নাই। যে পদার্থ উপলব্ধির ' বিষয় হইয়া "প্রমেয়" হইবে, তাহাই আবার উপলব্ধির হেতু হইলে, তথন "প্রমাণ" হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাবশতঃ "প্রমেদ্ন" প্রমাণ-প্রমেদ্ধ-ব্যবস্থা লাভ করে। বেমন প্রদীপালোক দুখ্য হইদ্বাও দর্শন-' ক্রিমার হেতু ৰণিয়া তাহাকে "দর্শন" অর্থাৎ ( দুশুতেহনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে ) দর্শনক্রিয়ার <mark>সাধন বলা হয়। প্রদী</mark>পালোককে যথন প্রত্যক্ষ করা যায়, তথন তাহা "দৃশ্য", আবার যথন উহার দারা অন্ত দুশু পদার্থ দেখা যার, তথন উহা "দর্শন",—ইহাই উহার "দুগুদর্শন-ব্যবস্থা"। এইরূপ প্রমেন্ন হইন্নাও উপলব্ধির হেতু হইলে, তখন তাহা প্রমাণও হইতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থাই প্রমেন্নের "প্রমাণ-প্রমেম্ব-ব্যবস্থা"। ইহা স্বীকার না করিলে প্রদীপকেও "দুগু" ও "দর্শন" বলিয়া স্বীকার করা বার না, তাহা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন। এই জন্ম ঐ স্বীকৃত সত্যকেই দৃষ্টান্তরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার শেষে এই ভাবেও স্ত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, উপসংহারে

স্ত্রকারের মূল বিবক্ষিত বক্তবাট বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়; উহা প্রমাণাস্তরের দ্বারাও হয় না, বিনা প্রমাণেও হয় না। স্ক্তরাং পূর্কোক্ত অনবস্থাদোষ বা সর্বপ্রমাণ-বিলোপ হয় না। ইহাই চরম বক্তব্য বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। তেনৈব তস্যাপ্রহণমিতি চেৎ ? নার্থভেদস্য লক্ষণসামান্যাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরেব গ্রহণমিত্যযুক্তং, অত্যেন হি অন্যস্থ গ্রহণং দৃষ্টমিতি—নার্থভেদস্য লক্ষণসামান্যাৎ। প্রত্যক্ষ-কক্ষণেনানেকোহর্থঃ সংগৃহীভস্তত্ত্ব কেনচিৎ কস্সচিদ্গ্রহণমিত্যদোষঃ। এবমনুমানাদিম্বপীতি, যথোদ্ধ, তেনোদকেনাশয়স্থস্য গ্রহণমিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) ভাহার দ্বারাই তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা বদি বল ?
(উত্তর) না, অর্থাৎ ভাহা বলিতে পার না। কারণ, অর্থভেদের অর্থাৎ প্রভ্যক্ষ
প্রমাণরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই বে,
(পূর্ববপক্ষ) প্রভাক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রভাক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, ইহা অযুক্ত।
কারণ, অন্ত পদার্থের দ্বারাই হয়্য পদার্থের জ্ঞান দেখা যায়। (উত্তর) না,—কারণ,
অর্থভেদের লক্ষণের সমানতা আছে। বিশদার্থ এই যে, প্রভাক্ষ প্রমাণের লক্ষণের
দ্বারা অনেক পদার্থ সংগৃহীত আছে, তন্মধ্যে কোনটির দ্বারা কোনটির অর্থাৎ কোন
প্রভাক্ষ প্রমাণের দ্বারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রভাক্ষ প্রমাণের জ্ঞান হয়, এ জন্য দোষ
নাই। এইরূপ অমুমানাদি প্রমাণেও বুঝিবে। (অর্থাৎ অমুমানাদি প্রমাণেরও
কোন একটির দ্বারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হয়) যেমন উদ্ধৃত জ্ঞানের
দ্বারা আশ্রন্থের অর্থাৎ জ্লাশয়ের অবস্থিত জ্ঞানের জ্ঞান হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বোক্ত কথা না বৃথিয়া আপত্তি হইতে পারে যে, একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও প্রাহক হইতে পারে না। যে পদার্থের উপলব্ধি করিতে হইবে, দেই পদার্থের দ্বারাই তাহার উপলব্ধি কথনই হয় না, গ্রাহ্ম ও গ্রাহক বা সাধ্য ও সাধন একই পদার্থ হয় না, ভিন্ন পদার্থের দ্বারাই ভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে । স্কতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়—এ কথা অযুক্ত। ভাষাকার এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তত্তকরে বিলয়াছিন যে, সেই প্রমাণের দ্বারাই সেই প্রমাণের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ একই পদার্থ গ্রাহ্ম ও প্রাহক হয়, এ কথা ত বলি নাই, এক প্রমাণের দ্বারা তজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইহাই বলিয়াছি। চক্ষঃসন্নিকর্ধরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রদীপালোকরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদার্থ একটিমাত্র নহে, উহা অনেক,—উহাদিগ্রের সকলের লক্ষণ সমান অর্থাৎ এক। সেই একটি লক্ষণের দ্বারা অনেক

প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পদার্থ সংগৃহীত আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলে অনেক পদার্থ বুঝা যায়। স্থাতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই কথা বলিলে একই পদার্থ গ্রাহ্ন ও গ্রাহক হয়, ইহা না বুঝিয়া, কোন একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তজ্জাতীয় অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রাহক হয়, ইহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ তাহাই সংগত ও সম্ভব বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথায় তাহাই বুঝিতে হইবে। স্থতরাং পুর্ব্বোক্ত আপতি বা দোষ হয় না। এইরূপ অনুমানাদি প্রমাণের মধ্যেও কোন একটি প্রমাণের দারা ভজ্জাতীয় অন্ত প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হুইতে পারে। ভাষ্যকার অনুমান-প্রমাণ স্থলে ইহার দুষ্টাস্ত দেপাইয়াছেন যে, যেমন কোন জ্বলাশয় হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, ঐ জলের দারা "ঐ জ্বলাশয়ে অবস্থিত জল এইরূপ" ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ অমুমান করা যায় ; ঐ স্থলে জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জল গ্রাহক, ঐ জলাশয়ে অবস্থিত জ্বল গ্রাহা। ঐ তুই জল সেই জলাশয়ের জল হইলেও উহাদিগের ব্যক্তিগত ভেদ আছে। তাই উদ্ধৃত জ্বল তাহার সজাতীয় ভিন্ন জলের গ্রাহক হইতেছে। ভাষ্যকার সজাতীয় প্রমাণের দারা সজাতীয় ভিন্ন প্রমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই কথাই এখানে স্পষ্টদ্ধপে বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু সর্ব্বত্রই সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতৃষ্টয়ের মধ্যে বিজাতীয় প্রমাণের দারাও বিজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি হয়। যেমন অমুমান-প্রমাণের দারা চক্ষরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপলব্ধি হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশেষের দারা অন্ধমানাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, ইত্যাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাষা। জ্ঞাতুমনসোশ্চ দর্শনাৎ। অহং স্থা অহং ছঃখী চেতি তেনৈব জ্ঞাত্রা তহৈথব গ্রহণং দৃশ্যতে। ''যুগপজ্জ্ঞানামূৎপত্তির্মনদো লিঙ্গ'মিতি চ তেনৈব মনদা তহৈথবামুমানং দৃশ্যতে। জ্ঞাতুর্জেয়স্থ চাভেদো গ্রহণস্থ গ্রাহস্থ চাভেদ ইতি।

. অনুবাদ। পরস্ত যেহেতু জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাও মনে দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মাও মনে গ্রাহাত্ব ও গ্রাহকত্ব, এই চুই ধর্মাই দেখা যায়। বিশদার্থ এই যে, আমি সুখী এবং আমি দুঃখী, এই প্রকারে সেই আ্বাড়া কর্ত্ত্বই সেই আত্মারই জ্ঞান দেখা যায়। এবং একই সময়ে জ্ঞানের (বিজ্ঞাতীয় একাধিক প্রত্যক্ষের) অনুৎপত্তি মনের লিঙ্গ (সাধক), এই জন্ম অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে সেই মনের ছারাই সেই মনেরই অনুমান দেখা যায়। (পূর্বোক্ত দুই স্থলে যথাক্রমে) জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের অভেদ (এবং) গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন ও জ্ঞেয়ের অভেদ।

টিপ্পনী। কোন পদার্থ নিজেই নিজের গ্রাহ্ম ও গ্রাহক হয় না, এই কথা স্বীকার করিয়াই ভাষ্যকার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিয়াছেন। শেষে বলিতেছেন বে, ঐরূপ নিয়মও নাই অর্গাৎ

ষাহা গ্রাহ্ন, তাহাই যে তাহার নিজের গ্রাহক বা জ্ঞানের সাধন হয় না, এরূপ নিয়ম বলা যায় না। কারণ, কোন স্থলে তাহাও দেখা যায়। দৃষ্টাস্তরূপে বলিয়াছেন যে, আত্মা নিজেই নিজের গ্রাহক হয়। আমি স্থা, আমি হঃখী ইত্যাদিরূপে দেই আত্মাই দেই আত্মাকে গ্রহণ করেন, স্মৃতরাং সেখানে সেই আত্মাই জ্ঞাতা ও সেই আত্মাই গ্রাহ্ম বা জ্ঞের। এথানে জ্ঞাতা ও ক্লেম্বের অভেদ, এবং একই সময়ে বিজ্ঞাতীয় নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না, এ জন্ত মন নামে একটি পদার্থ যে স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ের ১৬শ স্থত্তে মহর্ষি মনের যে অনুমান স্থচনা করিয়াছেন, ঐ অফুমান মনের দ্বারা হয়, মনও উহার কারণ। স্থাতরাং মনের অনুমানরূপ জ্ঞান মনের দ্বারা হয় ঁবলিয়া, সেখানে মন গ্রাহ্য হইয়াও গ্রহণ অর্গাৎ নিজের ঐ জ্ঞানের সাধন হইতেছে। এখানে গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞানের সাধক বা গ্রাহক ও গ্রাহের অভেদ। তাহা হইলে কোন প্রদার্গ নিজেই নিজের প্রাহক হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার এথানে বার্ত্তিকের ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন যে, আত্মাকে যে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহাতে আত্মা তাহার জ্ঞানের কর্মকারক, ইহা অভিপ্ৰেত নহে। কারণ, যে ক্রিয়া (পাস্বর্গ) অন্ত পদার্গে থাকে, দেই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থ ই কন্মকারক হয়। আত্মার জ্ঞানক্রিয়া যখন আত্মাতেই থাকে, তখন আত্মা তাহার কর্মকারক ছইতে পারেন না। স্থতরাং আমি স্থখী, আমি ছঃখী ইত্যাদি প্রকারে আত্মার যে জ্ঞান হয়, ভাহাতে আত্মধর্ম স্লখাদিই কন্মকারক হইবে; আত্মা প্রকাশমান, বিবক্ষাবশতঃই তাহাকে জ্ঞের বলা হইয়াছে। মন কিন্তু তাহার জ্ঞানের প্রতি করণও হইবে, কণ্মও হইবে। কারণ, মনোবিষয়ক ঐ জ্ঞান মনের ধর্মা নহে, উহা মন হইতে ভিন্ন পদার্থ—আত্মারই ধর্ম। স্থুতরাং মন ঐ জ্ঞানের কশ্মকারক হইতে পারে। অতএব ক্রেম্বর ও জ্ঞানসাধনত্ব, এই গ্রহ ধর্মা মনে থাকিতে পারে, তাহাতে কোন নোষ হয় না। সনের জ্ঞানে মনই সাধন, মনের জ্ঞান সাধন নছে অর্থাৎ মনংপদার্থ বুঝিতে মন আবশুক হয়, কিন্তু মনংপদার্থের জ্ঞান আবশুক হয় না, স্কুতরাং মনের জ্ঞানে আত্মাশ্রয় দোষেরও সম্ভাবনা নাই। মনের জ্ঞানে কারণরূপে পূর্বের মনের জ্ঞান আবশুক হইলে, আত্মাশ্রয়-দোষ হইত, বস্ততঃ তাহা আবশ্রক হয় না।

নব্য নৈরায়িকগণ জ্ঞানরূপ ক্রিয়া ( ধাত্বর্গ ) স্থলে ঐ জ্ঞানের বিষয়কেই কর্ম্মকারক বলিয়াছেন। জ্ঞানের বিষয়বিশেষ কর্ম্মকারক হইলে "আত্মাকে জ্ঞানিতেছি" এইরূপ প্রতীতিবশতঃ আত্মাও তাহার জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মকারক হয়, ইহা স্বীকার্য্য। সর্ব্বত্রই ক্রিয়াজন্ত ফলশালী পদার্থকে কর্ম্মকারক বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়াজন্তী সেই ফলবিশেষ (যে ফলবিশেষ কর্মকারকের লক্ষণে নিবিষ্ট হইবে ) নাই। স্থতরাং জ্ঞানাদি ক্রিয়াস্থলে কর্মের লক্ষণ পৃথকু বলিতে হইবে। নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। সংবার বা "জ্ঞাততা" নামক ফলবিশেষ ধরিয়া জ্ঞানক্রিয়ার কর্মলক্ষণ-সমন্বয় নিহারা করিয়াছেন, নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহাদিগের মত থণ্ডন করিয়াছেন ( শব্দাক্তিপ্রকাশিকার কর্মপ্রেকরণ ক্রন্থিয়। ) উদয়নাচার্য্যের লায়কুস্থমাঞ্জলিতেও ( চতুর্গ স্তব্বকে ) ভট্টসন্মত "জ্ঞাততা" দার্থের পঞ্জন দেখা যায়। তিনিও জ্ঞানক্রিয়ার কর্মত্ব নিরূপণে নব্য মতেরই সমর্থক, ইহা সেথানে ব্যা যায়। তবে ক্রিয়াজন্ত ফলবিশেষশালী কর্মাই যে মুখ্য কর্ম্ম, ইহা নব্যগণেরও সন্মত। স্থতরাং

নবামতেও আত্মা জানক্রিয়ার মুখ্য কর্ম্ম নহে। কিন্তু "আমি আমাকে-জানিতেছি" এইরূপ প্রয়োগে আত্মার যে-কোনরূপ কর্মতা স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ ঐরূপ প্রয়োগ কেন ছইতেছে গ তাৎপর্যাটীকাকারের যুক্তি ইহাই মনে হয় যে, আমি স্থখী, আমি ছঃখী ইত্যাদি প্রকারেই ধ্রম আত্মার মানদ প্রত্যক্ষ হয়, স্থধাদি গুণযোগ ব্যতীত আত্মার আর কোনরূপেই গৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তথন আত্মার ঐ মান্য প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থথাদি ধর্মকেই কর্মকারক বলা খাইতে পারে। আত্মা ঐ প্রত্যক্ষে প্রকাশমান, তাঁহাকে কর্ম্মরূপে বিবক্ষা করিয়াই জ্ঞেয় বলা হইন্না থাকে। বস্তুতঃ আত্মা ঐ জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারক হয় না। আত্মা ঐ হুলে স্বগত ক্রিয়াজন্ত ফলশালী হওয়ার কর্মকারক হইতে পারে না। অপর পদার্থগত ক্রিয়াজন্ম ফলবিশেষশালী পদার্থ ই কর্ম। এতদ্কিন্ন অন্তরূপ কর্ম্মলক্ষণ নাই, উহা নিম্প্রয়োজন। তাৎপর্য্যটীকাকার স্থায়মত ব্যাখ্যাতেও আত্মাকে কেন চ্চেয় বলেন নাই, আত্মমানসপ্রত্যক্ষের কর্ম্মকারক বলেন নাই,—ইহা চিন্তনীয়। পরস্ত তাৎপর্য্য-টীকাকারের তথাকথিত কর্মালকণামুদারে আত্মমানদ প্রত্যক্ষে আত্মগত স্থপাদি ধর্মাই বা কিরুপে কর্মকারক হইবে, তাহাও চিন্তনীয়। আত্মগত স্থথাদি হইতে আত্মা ভিন্ন পদার্থ। ঐ স্কথাদি আত্মগত জ্ঞানক্রিয়াজন্ম বিষয়তাবিশেষরূপ ফলশালী হওয়ায় কর্মকারক হয়, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বিষয়তা প্রভৃতি যে-কোনরূপ ক্রিয়াজন্ম ফল ধরিয়া কর্মের লক্ষণ সমন্বয় করিতে গেলে, অস্তান্ত অনেক গাতৃস্থলে যাহা কর্ম্ম নহে, তাহাও ক্রিয়াজন্ত যে-কোন একটা ফলশালী হওয়ায় কর্মালক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। স্থতরাং **পূর্ব্বোক্ত কর্মালক্ষণে** যেরপ ফলবিশেষের নিবেশ করিতে হইবে, তাদুশ কোন ফল আয়ুমানস-প্রত্যক্ষস্থলে আত্মগত মুখাদি ধর্মো আছে, কিরূপে ঐ স্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার আত্মগত মুখাদি ধর্মকেই কর্মাকারক বলিয়াছেন, ইহা নৈয়ায়িক স্থবীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। বাহুল্য-ভয়ে এথানে এ সব কথার বিশেষ আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

ভাষ্য। নিমিত্তভেদোহত্তেতি চেৎ সমানং। ন শিমিতান্তরেণ বিনা জ্ঞাতাত্মানং জানীতে, ন চ নিমিত্তান্তরেণ বিনা মনসা মনো গৃহত ইতি সমানমেতৎ, প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদীনাং গ্রহণমিত্যত্তাপ্যর্থ-ভেদো ন গৃহত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) এই স্থলে মর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আত্মকর্ত্বক আত্মজ্ঞান ও মনের দ্বারা মনের জ্ঞানে নিমিন্তভেদ (নিমিন্তান্তর) আছে, ইহা যদি বল— (উত্তর) সমান। বিশদার্থ এই ধে, নিমিন্তান্তর ব্যতীত আত্মা আত্মাকে জ্ঞানে না এবং নিমিন্তান্তর ব্যতীত মনের দ্বারা মন জ্ঞাত (জ্ঞানের বিষয়) হয় না—ইহা সমান্। (কারণ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যকাদি প্রমাণের জ্ঞান হয়, এই স্থলেও অর্থাৎ এই পূর্ব্বোক্ত সিন্ধান্তেও (নিমিতান্তর ব্যতীত) অর্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্থ গৃহীত (জ্ঞানের বিষয় ) হয় না।

টিপ্লনী। পুর্নোক্ত কথায় আগতি হইতে পারে যে, আত্মা যে আত্মাকে গ্রহণ করে এবং মনের দারা যে মনের জ্ঞান হয়, ইহাতে নিমি হাস্কর আছে। নিমি হাস্কর ব্যতীত আত্মকর্ত্তক আত্মজ্ঞান ও মনের দারা মনের জান হয় না। সাত্মকর্তৃক আত্মজ্ঞানে আত্মাতে স্থথাদি সম্বন্ধ আবশ্রক। স্থাদি কোন প্রত্যক্ষ গুণের উৎপত্তি ব্যতীত আত্মার লোকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং মনের দারা মনের অনুমানকপ জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি নিমিতাস্তর আবশুক। ঐ নিমিতাস্তর-বশতঃ ভাষ্যকারোক্ত সাম্মা কতৃক সামার লোকিক প্রত্যক্ষ ও মনের দারা মনের অনুমান জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইবে কিন্ধপে ? তাহাতে ত কোন নিমিতান্তব নাই ? ভাষ্যকার এই আপতি বা পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, জ্জ্বন্ধরে বলিয়াছেন যে, ইহা তুল্য। কাবণ, প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দারা যে প্রত্যক্ষাদি **প্রমাণের** জ্ঞান হয়, তাহাতেও নিমিত্তান্তব আছে। স্বতরাং প্রন্ধোক্ত আত্মকত্বক যে আত্মজ্ঞান ও মনের দ্বারা যে মনের জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তুল্যই হইয়াছে, উহা বিদদশ হয় নাই। উদ্যোতকর এই তুলাতাব ব্যাখ্যা কবিতে বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মা স্থাদি সম্বন্ধকে অপেকা করিয়া, সেই স্তথাদিবিশিষ্ট আত্মাকে "আমি স্থখী, আমি ছঃখী" ইত্যাদি প্রকারে গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) কবেন অর্গাৎ আত্মা যেমন নিমিত্তরবর্শতঃ ঐ অবস্থায় জেরও হন, তজপ প্রমাণ ও প্রমাণের বিষয়-ভাবে অবস্থিত হইয়া দেই সময়ে প্রমেয় হয়। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় ছইতে যেমন নিমিতা তর আবগুক হয়, তদ্রপ প্রমাণ ও প্রমাণেব বিষয় হইতে নিমিতান্তর আবগুক হয়। দেই নিমি গ্রন্থর উপস্থিত ২ইলেই দেখানে প্রমাণের দারা প্রমাণের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, আত্মক ঠ্ৰক আত্মার প্রত্যক্ষাদি স্থলে যেমন নিমিত্ত-ভেদ আছে,প্রমাণের দ্বাবা প্রমাণের উপলব্ধিস্থলেও তদ্ধপ নিমিত্ত-ভেদ আছে; স্থতর'ং ঐ উভয় তুল সিমান। কোন কোন ভাষ্যপুস্তকে "অর্থ-ভেদো গৃহতে" এইরপ পাঠ দেখা ধায়। তাহাতে অর্ণভেদ কি না-বিভিন্ন প্রমাণ প্লার্থের জ্ঞান হয়, এইরূপ অর্গ বুঝা যায়। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণের দারা তদভিন্ন কোন প্রমাণেরই যথন জ্ঞান হয়, তথন দেখানে কোন নিমিত্তভেদের অপেক্ষা না মানিলেও চলে, কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা মানিয়া লইয়াই এথানে যথন উভয় স্থলের তুল্যভার কথা বলিয়াছেন, তথন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জানেও নিমিত্তভেদ আছে, নিমিত্তান্তর ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ পদার্শও জ্ঞানের বিষয় হর না, ইহাই ভাষ্যকারের কথা বলিয়া বুঝা যায়। নচেৎ উভন্ন স্থলে তুলাতার সমর্গন হয় না । "প্রচলিত ভাষ্য-পুঞ্জকে এখানে পরবর্ত্তী সন্দর্ভে "নিমিন্তান্তরং বিনা" এইরূপ কথা না থাকিলেও উহা বৃথিয়া ঘইতে হইবে। পরবর্তী সন্দর্ভে পূর্ব্বোক্ত "নিমিন্তান্তরেণ বিনা" এই কথার যোগও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হইতে পারে। উদ্যোতকরেরর তুল্যতার বাাথ্যাতেও ভাষাকাবেব ঐ ভাৰ বুঝা যায়। তাৎপৰ্য্য-টীকাকার এথানে কোন কথাই বলেন নাই।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাঞাবিষয়স্যানুপপত্তেঃ। যদি স্থাৎ কিঞ্চিদর্থজাতং প্রত্যক্ষাদীনামবিষয়ঃ যৎ প্রত্যক্ষাদিভিন শক্যং গ্রহীতুং, তম্ম গ্রহণায় প্রমাণাস্তরমুপাদীয়েত,তত্ত্ব ন শক্যং কেনচিত্রপপাদয়িতুমিতি প্রত্যক্ষাদীনাং যথাদর্শনমেবেদং সচ্চাসচ্চ সর্বাং বিষয় ইতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়েরও উপপত্তি নাই। বিশদার্থ এই বে, যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় কোন পদার্থ থাকিত, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ঘারা গ্রহণ করা যায় না,—তাহার অর্থাৎ সেইরূপ পদার্থের জ্ঞানের জ্বন্থ প্রমাণাস্তর গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইত, কিন্তু তাহা অর্থাৎ ঐরূপ পদার্থ কেহই উপপাদন করিতে পারেন না। যথাদর্শনই অর্থাৎ যেমন দেখা যায়, তদমুসারেই এই সমস্ত সৎ ও অসৎ (ভাব ও অভাব পদার্থ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।

টিপ্রনী। আপতি হইতে পারে যে, আচ্ছা-প্রতাক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি না হয় প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দারাই হইল, তজ্জ্ম আর পৃথক কোন প্রমাণ স্বীকারের আবশুকতা নাই, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ঠবের বিষয়ই হয় না, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চারিটির দারা যাহা বুঝাই যায় না, তাহা বুঝিতে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। যেই প্রসাণের বোধের জন্ম আবার অতিরিক্ত প্রসাণ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপে **পূর্ব্বোক্ত** প্রকারে আবার অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়িবে। ভাষ্যকার শেষে এই আপত্তি নিরাসের জন্ম বিলিয়াছেন যে, এমন কোন পদার্গ নাই, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্ঠয়েরই বিষয় হয় না, যাহার বোধের জন্ম প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হইবে, ঐরপ পদার্থ কেইই উপপাদন করিতে পারেন না। ভাব ও অভাব সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রাণা-চতুঠিয়ের বিষয় হয়। সকল পদার্থ ই **ঐ চারিটি** প্রমাণের প্রত্যেকেরই বিষয় হয়, ইহা তাৎপর্য্য নহে। ঐ চারিটি প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণেরই বিষয় হয় না, এমন পদার্থ নাই। ভাব ও অভাব যত পদার্থ আছে, সে সমস্তই ঐ প্রমাণচত্ত্বরের কোন না কোন প্রমাণের বিষয় হইবেই, ইহাই তাৎপর্যা। ফলকথা, এ প্রমাণ-চতুষ্টম হইতে অতিরিক্ত কোন প্রমাণ স্বীকারের আবগুকতা নাই, স্কুতরাং অনবস্থাদোষেরও সম্ভাবনা নাই। অন্ত সম্প্রদায়-সম্মত প্রমাণান্তরগুলিরও প্রমাণান্তরত্ব স্বীকারে আবশুকতা নাই। সেগুলি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-চতুষ্টরেই অস্তর্ভু আছে, এ কথা মহর্ষি এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন॥ ১৯॥

ভাষ্য। কেচিত্ত্ দৃষ্ঠান্তমপরিগৃহীতং হেতুনা বিশেষহেতুমন্তরেণ সাধ্যসাধনায়োপাদদতে—যথা প্রদীপপ্রকাশঃ প্রদীপান্তরপ্রকাশমন্তরেণ গৃহুতে, তথা প্রমাণানি প্রমাণান্তরমন্তরেণ গৃহুন্ত ইতি—স চায়ং

# সূত্র। কচিন্নিরতিদর্শনাদনিরতিদর্শনাচ্চ কচিদনে-কান্তঃ ॥২০॥৮১॥

অমুবাদ। কেহ কেহ কিন্তু বিশেষ হেতু ব্যতীত অর্থাৎ কোন হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া, হেতু ঘারা অপরিগৃহীত দৃষ্টান্তকে (অর্থাৎ কেবল প্রদীপালোকরূপ দৃষ্টান্তকেই) সাধ্য সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যেমন প্রদীপপ্রকাশ প্রদীপান্তর-প্রকাশ ব্যতীত গৃহীত হয়, তক্রপ প্রমাণগুলি প্রমাণান্তর ব্যতীত গৃহীত হয়, অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞাম হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্কোক্তরূপ ব্যাখ্যাত এই দৃষ্টান্ত—

কোন পদার্থে নিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং কোন পদার্থে অনিবৃত্তি দর্শন প্রযুক্ত অনেকাস্ত (অনিয়ত) [ অর্থাৎ প্রদীপাদি পদার্থে যেমন প্রদীপান্তরের নিবৃত্তি (অনপেক্ষা ) দেখা যায়, তক্রপ ঘটাদি পদার্থে প্রমাণাস্তরের অনিবৃত্তি (অপেক্ষা ) দেখা যায়। তজ্জন্য প্রদীপের ন্যায় প্রমাণকে প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ বৃথিব অথবা ঘটাদি পদার্থের ন্যায় প্রমাণাস্তর-সাপেক্ষ বৃথিব ? ইহাতে কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করায় প্র দৃষ্টাস্ত অনিয়ত, স্কৃতরাং উহা সাধ্য-সাধক হইতে পারে না ]।

ভাষ্য। যথাহয়ং প্রদক্ষে নির্ত্তিদর্শনাৎ প্রমাণসাধনায়োপাদীয়তে,

এবং প্রমেয়সাধনায়াপ্যপাদেয়েছবিশেষহেতুত্বাৎ। যথা চ স্থাল্যাদিরপগ্রহণে প্রদীপপ্রকাশঃ প্রমেয়সাধনায়োপাদীয়তে, এবং প্রমাণসাধনায়াপ্রপাদেয়ো বিশেষহেত্তাবাৎ; সোহয়ং বিশেষহেতুপরিগ্রহমন্তরেণ

দৃষ্টান্ত একস্মিন্ পক্ষে উপাদেয়ো ন প্রতিপক্ষ ইত্যনেকান্তঃ। একস্মিংশ্চ পক্ষে দৃষ্টান্ত ইত্যনেকান্তো বিশেষহেত্বভাবাদিতি।

অসুবাদ। যেমন নির্ত্তি দর্শন প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রদীপের দারা বস্তবোধ স্থলে প্রদীপাস্তরের নির্ত্তি দেখা যায়, প্রদীপ প্রদীপাস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহা দেখা যায়, এ জন্ম প্রমাণ জ্ঞানের নিমিন্ত এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রদীপের আয় প্রমাণেরও প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষত্ব প্রসঙ্গ গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্তও

<sup>&</sup>gt;। বথাহয়ং প্রসঙ্গ: প্রমাণানামনগেকত্বপ্রসঙ্গ: প্রদীপান্তরানগেকরা প্রকাশকত্বর্শনাৎ প্রমাণান্তরানগেকালের প্রমাণানি নেৎস্তন্তি। এবমর্থমুশাদীরতে প্রসঙ্গ:, প্রবেরাণ্যপানগেকাণ্যের সেৎস্তন্তীত্যে-বমর্থমুশাদার, তথাচ প্রমাণাভাব।ইত্যর্থ: ।—তাৎপর্যাটীকা।

( এই প্রদক্ত ) গ্রাহ্ম ; কারণ, বিশেষ হেতু নাই [ অর্থাৎ যদি প্রদীপ দৃষ্টান্তে প্রমাণকে প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে হয়। প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণের অপেকা নাই, কিন্তু প্রমেয়-জ্ঞানে প্রমাণের অপেকা আছে; এইরূপ সিন্ধান্তের সাধক কোন হেতু নাই। সাধ্য-সাধক হেতু গ্রহণ না করিয়া কেবল এক পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত মাত্র গ্রহণ করিলে, তদ্বারা সাধ্য-সিন্ধি হয় না। প্রমাণের স্থায় প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিলে সর্ববপ্রমাণ বিলোপ হয়।

এবং যেরূপ স্থালী প্রভৃতির রূপের প্রভাকে প্রদীপ প্রকাশ—প্রমেয় জ্ঞানের নিমিত্ত ( ঐ রূপপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত ) গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ প্রমাণ জ্ঞানের নিমিত্তও গ্রাহ্ম। কারণ, বিশেষ হেতু নাই স্থিণি যদি স্থালী প্রভৃতি দ্রব্যকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রমেয়কে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলা হয়, ভাহা হইলে ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণকেও প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিতে হইবে। কেবল প্রমেয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই। কেবল একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিলে তাহা উভয় পক্ষেই করা যাইবে 🛭 ।

বিশেষ হেতু পরিগ্রাহ ব্যতীত অর্থাৎ সাধ্যসাধক কোন প্রাকৃত হেতুর গ্রাহণ না করায়, সেই এই দৃষ্টান্ত ( পূর্ব্বোক্ত প্রদীপ দৃষ্টান্ত ) এক পক্ষে গ্রাহ্য, প্রতিপক্ষে গ্রাহ্ম নহে, এ জন্ম অনেকান্ত। একই পক্ষে অর্থাৎ কেবল প্রমাণ-জ্ঞান পক্ষেই দৃষ্টাস্ত, এ জন্ম অনেকাস্ত : কারণ, বিশেষ হেডু নাই।

টিপ্লনী। প্রদীপের প্রত্যক্ষে এবং প্রদীপের দারা অন্য বস্তর প্রত্যক্ষে যেমন প্রদীপান্তর আবশুক হয় না, তদ্রপ প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণান্তর আবশুক হয় না। প্রমাণ, প্রদীপের ভাষ প্রমাণান্তর-নিরপেক হইয়াই সিদ্ধ হয়। এই কথা বাঁহারা বণিতেন অথবা বলিবেন, তাঁহাদিগের কথিত ঐ দৃষ্টান্ত অনিয়ত, ইহা বলিবার জন্ম "কচিনিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি স্ফুটি বলা হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহা ভাষাকারের উক্তি বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশ্বনাথের কথামুসারে বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার বাৎ ভায়নের পূর্ব্বে বা সমকালে যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত "ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিচ্চেঃ" এই স্থত্তের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদীপের স্থায় প্রমাণ-নিরপেক্ষ হুইয়াই সিদ্ধ হয়, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহাদিগের ঐ ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতেই ভাষ্যকার "ক্চিমিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন। অবশ্র ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের পূর্বে

১। তদেবং প্রদীপদৃষ্টান্তাপ্রথান প্রমাণাভাবপ্রসঙ্গমুক্ত্বা স্বাল্যাদিদৃষ্টান্তোপাদানে তু প্রমাণস্থাপি প্রমাণাভরাপেকা ত্যাহ "বধা চ ছাল্যাদিরপগ্রহণ" ইতি :-তাৎপর্যাচীকা।

বা সমকালে স্থায়স্থত্তের যে নানাবিধ ব্যাখ্যাস্তর হইরাছে, তাহা বুঝিবার আরও অনেক কারণ পাওয়া যায়। তায়বার্তিকে উদ্যোতকর এখানে লিখিয়াছেন যে', অপর সম্প্রদায় হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া "প্রদীপপ্রকাশ" স্থত্তের দারা কেবল দুষ্টান্তমাত্রই গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কচিনিবুত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। উদ্যোতকরের কথার দ্বারাও ঐট মহর্ষির স্থত্ত নহে, উহা ভাষ্যকারেরই কথা, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এথানে ৰলিয়াছেন যে<sup>২</sup>, প্ৰমাণ প্ৰদীপের ভায় প্ৰমাণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই দিদ্ধ হয়, ইহা যে সকল "আচার্য্যদেশীয়"দিগের মত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কচিনিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। তাৎপর্যাটীকায় এইটি স্ত্ররূপেই উদ্ধৃত হইয়াছে এবং স্থায়সূচীনিবন্ধেও বাচম্পতি মিশ্র এইটিকে গোতমের স্ত্রমধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে প্রমাণদামান্ত পরীক্ষা প্রকরণে অয়োদশটি স্থত্র পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এইটিই শেষ স্থত্র'। বাচস্পতি মিশ্রের মতামুদারে এই গ্রন্থেও এটি গোতমের স্থারূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্রের মতামুসারে মহর্ষি গোতমও কোন প্রাচীন মতবিশেষের জন্ম ঐ ফুর্নটি বলিতে পারেন। তাহার সময়েও প্রমাণ বিষয়ে নানা মতভেদের প্রচার ছিল। প্রমাণের সংখ্যা বিষয়েও মতভেদের ফুচনা করিয়া, গোতম তাহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। অথবা গোতমের পূর্ব্বোক্ত স্থত্যের প্রক্লতার্থ না বুঝিয়া, যাহারা প্রদীপের ভাষ প্রমাণকে প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিয়াই বুঝিবে, উহাই মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত স্ত্রত্তিত সিদ্ধান্ত বলিয়া ভূল বুঝিবে, মহর্ষি তাহাদিগের জম নিরাদের জ্যুই "কচিনিবৃত্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি হ্ত্রটি বলিতে পারেন। পরবর্তী কালে কোন সম্প্রদায় ঐরপ সিদ্ধান্তই বুঝিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সরল ভাবে মহর্ষি-স্থত্তের দ্বারা প্রদীপপ্রকাশের হ্যায় প্রমাণ, প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে না, এই দিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাৎপর্যাটীকাকার ভাঁহাদিগকেই "আচার্য্য-দেশীয়" বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। উদ্দ্যোতকর যাহা বলিয়াছেন, তাহারও এই ভাব বুঝিবার বাগা নাই। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের বার্হিকের ব্যাথ্যা করিতেও পুর্ব্বোক্ত সন্দর্ভকে মহর্ষি-স্থ্রন্সপে উদ্ধৃত ক্রায়, তিনি এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কোন বিরুদ্ধ মত বুঝেন নাই, ইহা বুঝিতে

<sup>&</sup>gt;। অপরে তু হেত্বিশেষপরিগ্রহমন্তরেশ দৃষ্টান্তমাত্রং প্রদীপপ্রকাশস্ত্রেশোপাদদতে....তান্ প্রতীদমূচ্যতে।—
ভাষবার্ত্তিক।

২। যে তু প্রদাপপ্রকাশো যথা ন প্রকাশান্তরমণেকতে .....ইত্যাচার্থাদেশীয়া মন্তন্তে তাশ্ প্রত্যাহ।— তাৎপর্যাচীকা।

ত। স্থায়স্চীনিবকৈ স্ত্রে "কচিত্ত" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু এরূপ পাঠ ভাষ্যাদি কোন এছেই দেখা বায় না এবং "কচিত্ত" এখানে "তু" শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকভাও বুঝা যায় না। পরভাগে বেমন "কচিং" এইরূপ পাঠই আছে, ডদ্রুপ প্রথমেও "কচিং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। তাই ভাষ্যাদি প্রস্থে প্রচলিত পাঠই স্তর্কপে এই প্রয়ে। এহণ করা হইয়াছে। তবে স্থায়স্চীনিবদের শেষে স্থায়স্ত্রসমূহের বে সংখ্যা নিন্দিন্ত আছে, তদমুসারে বদি "কচিও্" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বাচম্পতি মিশ্রের মতে এরূপ স্ত্রপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে।

পারা যায়। মূল কথা, ভাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মতাহ্বসারে ভাষ্যকার "কচিন্নির্ত্তি-দর্শনাৎ" ইত্যাদি গোত্রম-স্ত্রেরই উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়।

স্বতঃপ্রামাণ্য বা প্রমাণের স্বতোগ্রাহ্যতাবাদী সম্প্রদায় প্রমাণের জ্ঞানকে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলেন না। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ প্রমাণাস্করকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই দিদ্ধ বা জ্ঞাত হয়। ভাষ্যকার "কেচিত্র" এই কথার দারা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য ক্রিতে পারেন। ভাষ্যচার্য্য মহর্ষি গোতম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী নহেন, হিনি পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, ইহাও ভাষ্যকারের সমর্থন করিতে হইবে। স্থতরাং মৃহ্যির সিদ্ধাস্ত-স্থতে যে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই সমর্থিত হয় নাই, ইহা তাঁহাকে দেথাইতে হইবে। তাই ভাষ্যকার এথানে বলিয়াছেন মে, কেহ কেহ অর্গাৎ অন্ত সম্প্রদায়বিশেষ হেডু ব্যতীত অর্থাৎ হেতুবিশেষকে গ্রহণ না করিয়া হেতুর দারা অপরিগৃহীত দৃষ্টাস্তকে সাধ্য-সাধনের জন্ম গ্রহণ করেন। সে কিরূপ ? ইহা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কোন দাধ্য দাধনের জন্ম প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিয়া, ঐ হেতু যে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্য, ইহা ব্ঝাইবার জন্ম যে দৃষ্ঠাস্তকে গ্রহণ করা হয়, তাহাই হেতুর ঘারা পরিগৃহীত দৃষ্টাস্ত। কিন্তু কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, এক পক্ষে একটা দৃষ্টাপ্তমাত্র বলিলে, তাহা হেতুর দারা অপরিগৃহীত, তাহা সাধ্য-সাধক হয় না, তাহা দৃষ্টান্তই হয় না। যেমন প্রকৃত হলে "প্রমাণং প্রমাণান্তরনিরপেক্ষং প্রদীপবৎ" এইরূপে যাহারা হেতৃবিশেষ গ্রহণ না করিয়া, প্রমাণে প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষত্তরপ সাধ্য সাধনের নিমিও কেবল প্রদীপরূপ একটি দৃষ্টান্তমাত গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত "অনেকান্ত" অর্থাৎ অনিয়ত। এ জ্ঞ উহা তাঁহাদিগের সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার হত্তের উল্লেখপূর্ব্বক ইহাই দেখাইয়াছেন। ভাষ্যে "স চান্নং" এই কথার দারা পূর্বব্যাখ্যাত প্রদীপরূপ দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ কথার সহিত পরবর্ত্তী স্থতের "অনেকান্তঃ" এই কথার যোজনা ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার স্থ্রার্গ বর্ণন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন বে, যেমন এই প্রান্সকৈ অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণ-নিরপেক্ষত্ব প্রদঙ্গকে প্রমাণ-সাধনের নিমিত্ত গ্রহণ করা হইতেছে, তদ্ধপ প্রমেয় সাধনের জন্মও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রদীপে নিবৃত্তি দেখা যায় বলিম্না অর্থাৎ প্রদীপান্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া ঐ দৃষ্টাস্তে যদি প্রমাণকেও ঐরূপ প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলা যায়, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমেয়কেও প্রমাণ-নিরপেক্ষ বলিতে পারি। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। প্রমাণ-গুলি প্রদীপের স্থায়, প্রমেয়গুলি প্রদীপের স্থায় নহে, এ বিষয়ে হেডু বলা হয় নাই। স্নতরাং প্রদীপের ভাষ প্রমেয়গুলিও প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইলে প্রমাণ-পদার্থের কোন আবশুকতা · থাকে না, সর্ব্ধপ্রমাণের অভাবই স্বীকার করিতে হয়।

ভাষ্যকার প্রথমে প্রদীপ দৃষ্টাস্তকে আশ্রয় করিলে, সকল প্রমাণের অভাব প্রদঙ্গ হয়, ইহা বিদিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যদি স্থালী প্রভৃতি দৃটাস্ত গ্রহণ কর, তাহা হইলে প্রমেয় ষেমন স্থালী প্রভৃতির ভাগ্ন প্রমাণ-সাপেক্ষ, প্রমাণও তদ্ধপ ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। অর্থাৎ যদি বল, প্রমেয় প্রমাণসাপেক্ষ, যেমন শোলী প্রভৃতির ক্ষপ। স্থালী প্রভৃতির ক্ষপদর্শনে প্রদীপের আবশুকতা আছে, তদ্ধপ প্রমেয় জ্ঞানে প্রমাণের আবশুকতা আছে। এইরূপ বলিলে ঐ দৃষ্টাস্তে প্রমাণের জ্ঞানেও প্রমাণের আবশুকতা আছে, ইহাও সিদ্ধ হইবে। প্রদীপ দুষ্টান্তে প্রমাণ-প্রমাণ-নিরপেক্ষই হইবে, স্থালী দৃষ্টান্তে প্রমাণ-সাপেক্ষ হইবে না, এইরূপ নিরমের কোন হৈতু নাই। তাৎপর্যাটীকাকার এই ভাবে ভাষ্যকারের ছুইটি পক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এইরূপ ভাবেই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, প্রমাণগুলি প্রদীপের স্থায়, কিন্ত স্থালী প্রভৃতির রূপের গ্রায় নহে, এ বিষয়ে নিয়ন হেতু কি ? স্থালী প্রভৃতির রূপ প্রকাশে প্রদীপালোক আবশুক, প্রমাণের জ্ঞানে প্রমাণ আবশুক নহে কেন ? এই প্রদীপ দুষ্টান্ত প্রমাণ-পক্ষে গ্রাহ্ন, প্রমেয় পক্ষে গ্রাহ্ নহে কেন ? প্রদীপালোকই প্রমাণ পক্ষে দৃষ্টান্ত, হালী প্রভৃতি কেন দৃষ্টাপ্ত নং ে? এই সমন্ত বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। সেই নিয়ম হেতু যথন বল নাই, তথন ঐ প্রদীপ দুষ্টান্ত একই পক্ষে গৃহীত হওয়ায় উহা অনেকান্ত। "অনেকান্ত" বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে অনিয়ত। তাই ভাষ্যকার শেষে আবার উহার ঐ অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্ত . বলিয়াছেন যে, একই পক্ষে দুঠান্ত, এ জন্ম উহা অনেকান্ত। "অন্ত" শন্দটি নিয়ম অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়। যাহার এক পক্ষে অন্ত অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা একান্ত; যাহার এক পক্ষে নিম্ন নাই, তাহা অনেকান্ত। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ এগানে দৃষ্টাস্তকেই পূর্ব্বোক্তরূপ অনেকাস্ক অর্থাৎ অনিয়ত বলিয়। ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি "কচিনিরুতিদর্শনাৎ" ইত্যাদি সন্দর্ভকে ভাষ্যকারের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হেতুক্ই ष्यत्नकांख विविद्याद्यतः । वृञ्चिकादव्य व्याधाय वित्यय वक्तवा दहे त्य, याहावा अनीश मुहारख अनागरक প্রমাণনিরপেক্ষ বলিতেন, ভাহারা ঐ সাধ্য সাধনে কোন হেতু পরিগ্রহ করেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের নিজের কথাতেই ব্যক্ত আছে। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষ্যকার তাঁহাদিগের হেতুকে অনেকাস্ত বলিয়া ঐ মত থগুন করিতে পারেন না। হেতু পরিগ্রহ ব্যতীত তাহাদিগের গৃহীত দুষ্টাস্ত অনেকাস্ত, ইহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন। দুষ্টান্তকে হেন্বাভাসরূপ অনেকান্ত বলা যায় না, তাই ঐ অনেকান্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে অনিয়ত। স্থীগণ বৃত্তিকারের ভাষ্য-ব্যাপ্যা দেখিবেন।

ভাষ্য। বিশেষতেতুপরিপ্রতে সত্যুপসংহারাভ্যরুজ্ঞানাদ-প্রতিষেধঃ। বিশেষতেতুপরীগৃহীতস্ত দৃষ্টান্ত একন্মিন্ পক্ষে উপসংব্রিয়মাণো ন শক্যোহনসুজ্ঞাতুং। এবঞ্চ সত্যনেকান্ত ইত্যয়ং প্রতিষেধ্যে ন ভবতি।

অমুবাদ। বিশেষ হেতুর গ্রহণ হইলে উপসংহারের অমুজ্ঞাবশতঃ অর্থাৎ এক পক্ষে নিয়মের স্বীকারবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ এই যে, বিশেষ হেতুর ঘারা পরিগৃহীত (স্কুডরাৎ) এক পক্ষে উপসংক্রিয়মাণ (স্বীক্রিয়মাণ) দৃষ্টান্তকে কিন্তু অস্বীকার করিতে পার। যায় না'। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত এক পক্ষে নিয়ত দৃষ্টান্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে অনকান্ত এই দোষ হয় না অর্থাৎ তাহা হইলে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা অবশ্য হইবে না, কিন্তু অন্য দোষ হইবে।

টিপ্রনী। বাদী কোন বিশেষ হেতু গ্রহণ না করিয়া প্রমাণের প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে প্রদীপরূপ দৃষ্টাস্কমাত্রকে গ্রহণ করায়, ঐ দৃষ্টাস্ক অনেকাস্ক বলিয়া খণ্ডিত হইরাছে। কিন্তু বাদী যদি তাঁহার দাধ্যদাধনে বিশেষ হেতু গ্রহণ করেন, অর্থাৎ বাদী যদি বলেন,—"প্রমাণং প্রমাণান্তর্নিরপেক্ষং প্রকাশকত্বাৎ প্রদীপবৎ", তাহা হইলে তিনি প্রমাণপক্ষে প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রন্থণ করিতে পারেন। প্রদীপও প্রকাশক পদার্থ, প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ। প্রদীপ যেমন প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রদীপান্তরকে অপেক্ষা করে না, তদ্ধপ প্রমাণও প্রকাশক পদার্থ বলিয়া প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। বাদী প্রকাশকত্ব প্রভৃতি বিশেষ হেতুর দারা প্রদীপকে দুষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিলে, ঐ দৃষ্টান্ত বিশেষহেতু-পরিগৃহীত হইল, স্নতরাং উহা একমাত্র প্রমাণপক্ষেই গ্রাহ্ম হইল; প্রমেয়পক্ষে এ দুঠান্তকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, স্থালী প্রভৃতি প্রমেয়ে প্রকাশকত্ব হেতু নাই। তাহা প্রদীপাদির স্থায় অন্থ বস্তু প্রকাশ করে না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকাশকত্ব প্রভৃত্তি বিশেষ হেতুর দ্বারা পরিগৃহীত ঐ প্রদীপ দৃষ্টান্ত এক পক্ষে নিয়ত বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, উহাকে আর অনেকান্ত বলিয়া নিষেধ করা যায় না। স্থতরাং অনেকান্ত বলিয়া যে দোষ বলা হইয়াছে. তাহা হয় না। উদ্যোতকর এই ভাবে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, বাদী ঐরূপে বিশেষ হেতু পরিগ্রহ করিলে, পুর্ব্বপ্রদর্শিত "অনেকাস্ত" এই দোষ হয় না, দোষান্তর কিন্ত হয়, ইহাই বার্ত্তিককার উদ্যোতকরের অভিপ্রায়। উদ্দ্যোতকর লিথিয়াছেন, "অনেকান্ত ইতায়ং দোষো ন ভবতি"। ভাষ্যকার লিথিয়াছেন, "অনেকান্ত ইত্যয়ং প্রতিষেধো ন ভবতি"। তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যাত তাৎপর্যাত্মদারে বুঝা যায়, "অনেকান্ত" এই দোষটিই হয় না, অন্য দোষ কিন্তু হয়, ইহা ভাষ্যকারেরও ঐ কথার তাৎপর্যা। অন্য দোষ কি হয় ? ইহা প্রকাশ করিবাব জন্ম তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রদীপ তাহার প্রভাক্ষ-জ্ঞানে চক্ষঃসন্নিক্ষাদিকে অৰশ্য অপেক্ষা করে, স্মৃত্রাং প্রদীপকে একেবারে নিরপেক্ষ বলা যাইবে

১। প্রচলিত ভাষা-পুতকে "ন শকাো জাতুং" এইরূপ পাঠ দেখা যার। কিন্তু এই পাঠ প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না।কোন কোন প্রাচীন পৃত্তকে "ন শক্যাংনস্ক্রাতুং" এইরূপ পাঠ পাওয়া যার। উদ্যোতকর লিখিয়াছেন, "ন শকাং প্রতিবেদ্ধুং"। "অনমুক্তাতুং" এই কথার ব্যাখ্যায় "প্রতিবেদ্ধুং" এইরূপ কথা বলা যার। অমুপূর্বক "ল্লা" খাতুর অর্থ খীকার; হতরাং "এনমুক্তাতুং ন শকাং" এই কথার ছারা অধীকার করিতে পারা যার না, এইরূপ অর্থ বুঝা হাইতে পারে। প্রতিবেধ করিতে পারা বার না, ইহাই ঐ কথার ছালাভার্থ হইতে পারে। উদ্যোতকর তাহাই বিনিয়ছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত ছলে তাহাই বক্তব্য। হতরাং "ন শক্যোহনমুক্তাতুং" এইরূপ ভাষ্য-পাঠই এখানে প্রকৃত বলিয়া প্রহণ করা হইরাছে।

না। প্রদীপ নিজের প্রত্যক্ষে প্রদীপাস্তঃকে অপেক্ষা করে না, ইহা সত্য, তজ্জ্ব্য প্রদীপকে সঙ্গাতীয়াস্তরানপেক্ষ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রকাশকত্ব হেতুর দ্বারা প্রদীপকে দৃষ্টাস্তরপে গ্রহণ করিয়া, প্রমাণে সজাতীয়াস্তরানপেক্ষত্ব সাধ্য করিতে হইবে। অর্গাৎ প্রমাণ প্রদীপের ক্যায় সজাতীয়াস্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই বলিতে হইবে। একেবারে কাহাকেও অপেক্ষা করে না, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, তাহা বলিলে প্রদীপ দৃষ্টাস্ত হইবে না। এখন বাদী যদি প্রক্রণ সাধ্য গ্রহণ করিতেই বাধ্য হইলেন, তবে তাঁহাকে জিল্ঞাসা করিব যে, তিনি "সজাতীয়" বলিয়া কিরূপ সজাতীয় বলিয়াছেন,—অতান্ত সজাতীয় অথবা কোনপ্রকারে সজাতীয় ? অতান্ত সজাতীয় বলিতে পারেন না। কারণ, আমার মতেও চক্ষুরাদি প্রমাণ তাহার নিজের জ্ঞানে তাহার অত্যন্ত সজাতীয় চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে না। স্নতরাং বাদী যে প্রমাণকে অত্যন্ত সজাতীয়কৈ অপেক্ষা করে না—ইহা বলিয়াছেন, উহা সাধন করিতেছেন, তাহা আমার মতে সিদ্ধ, তাহা আমিও মানি, স্নতরাং বাদীর উহা সিদ্ধসাণন হইতেছে; উহাতে বাদীর ইন্টসাণন হইতেছে না।

সিদ্ধসাধনের ভবে বাদী যদি বলেন যে, প্রমাণ তাহার জ্ঞানে কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থা-স্তরকে অপেক্ষা করে না, ইহাই আমার সাধ্য, তাহা হইলে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, প্রদীপে ঐ সাধ্য নাই! প্রদীপ নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদিকে অপেক্ষা করে, প্রদীপপ্ত প্রকাশক পদার্থ, চফুরাদিও প্রকাশক পদার্থ। স্নভরাং প্রকাশকস্বরূপে এবং আরও কভরূপে চক্ষুরাদিও প্রদীপের সজাতীয় পদার্থ ৷ কোন প্রকারে সজাতীয় পদার্থ বলিলে চক্ষরাদিও যে প্রদীপের ঐরূপ সঙ্গাতীয় পদার্থ, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্থতরাং প্রদীপ বখন চক্ষরাদি সজাতীয় পদার্থকে অপেক্ষা করে, তখন তাহা বাদীর পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে দৃষ্ঠান্ত হইতে পারে না। তাৎপর্যানীকাকার এই ভাবে বাদীর অনুসান খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অভিপ্রায়েই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন' যে, 'অনেকান্ত' এই দোষ হয় না অর্গাৎ দোষান্তর যাহা আছে, তাহা উহাতেও হইবে, তাহার নিরাস হইবে না। কেবল অনেকান্ত এই দোষেরই উহাতে নিরাস হয়। তাৎপর্যাটীকাকারের বর্ণিত তাৎপর্য্য উদ্দ্যোতকর ও বাৎস্থায়নের হৃদয়ে নিগুড় ছিল তাঁহারা উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই। বাদীর অমুমানে পূর্বব্যাখ্যাত দোষান্তর স্থধীগণ বুঝিয়া লইতে পারিবেন, ইহা মনে করিয়াও তাঁহারা উহা বলা আবশুক মনে করেন নাই, ইহাই তাৎপর্য্যটীকাকারের মনের ভাব। কিন্ত যে মতের থণ্ডনকে বিশেষ আবশ্রুক মনে করিয়া ভাষ্যকার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে নিজের প্রদর্শিত দোষবিশেষকে নিরাদ করিয়া, আর কিছু না বলা—প্রকৃত দোষের উল্লেখ না করা ভাষ্য-কাবের পক্ষে সংগত মনে হয় না।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই ভাষ্যের যে অবিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও স্থসংগত মনে

<sup>&</sup>gt;। বৃদ্ধি পুনরন্ধ এদীপপ্রকাশো দৃষ্টান্তে। বিশেষহেতুনা প্রকাশবাদিনা সংগৃহীতঃ ? তত একমিন্ পক্ষেহভাকু-জান্নমানো ন শকাঃ প্রতিবেদ্ধ মিতানেকান্ত ইতাক্ষ দোষো ন ভবতি।—ভান্নার্ভিক। তদনেনাভিপ্রায়েণ বার্ত্তিকক্তোক্তং—"জনেকান্ত ইতাক্ষ দোষো ন ভবতি''। দোষান্তবন্ধ ভবতীতার্প:।—ভাংপ্রাচীকা।

হয় না এবং ঐ ব্যাখ্যা প্রাচীনদিগের অন্ধুমোদিত নহে। স্থতরাং তাৎপর্যাটীকাকারের তাৎপর্য্যান্ধ্বনারে বুলিতে হইবে দে, বাঁহারা কোন হেতুবিশেষ গ্রহণ না করিয়াই কেবল প্রদীপকে দৃষ্টান্ধরূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, ভাষ্যকার তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ধকে অনেকান্ত বলিয়া থণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত থণ্ডনে ভাষ্যকারের আর কোন বক্তব্য নাই। তবে বাঁহারা হেতুবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্ত "অনেকান্ত" হইবে না। মহর্ষি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই স্বত্রের দ্বারা তাঁহাদিগের ঐ দৃষ্টান্তকে 'অনেকান্ত" বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকারের বক্তব্য। নচেৎ মহর্ষির স্বত্রে অথবা ভাষ্যকারের কথায় কেহ না বুঝিয়া দোষ দেখিতে পারেন, তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশেষ হেতু গ্রহণ করিয়া যদি প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সে দৃষ্টান্ত অনেকান্ত হয় না অর্থাৎ তাহাতে অনেকান্ত, এই দোষটি হয় না। অন্ত দোষ যাহা হয়, তাহার আর উল্লেখ করেন নাই। কারণ, তিনি যে মতের থণ্ডন করিতে দৃষ্টান্তকে অনেকান্ত বলিয়াছেন, তাহার সেই প্রস্তাবিত মতে অন্ত দোষের কীর্ত্তন করা অনাবশুক। প্রকাশকত্ব হেতুর দারা প্রদীপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করেন, তবে সে পক্ষে দোষ স্বধীগণ দেখিতে পাইবেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখানে উদ্দোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রের কথামুদারে ভাষ্যকারের তাৎপর্যা ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু ভাষ্যে "ন শক্যো জ্ঞাতৃং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে, ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে যে, বিশেষ হেতু ব্যতীত এক পক্ষে উপসংখ্রিয়মাণ দৃষ্টাস্থ অনেকাস্ত। বিশেষ হেতু পরিগৃহীত এক পক্ষে উপসংখ্রিয়মাণ দৃষ্টান্ত হইলে তাহা অবশু অনেকান্ত নহে। কিন্তু তাদুশ দৃষ্টান্ত (ন শক্যো জ্ঞাতুং ) বুঝিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাদৃশ দৃষ্টান্ত জ্ঞান অসম্ভব। কারণ, প্রমানে প্রমাণনিরপেক্ষত্বসাধনে কোন বিশেষ হেতু বা প্রকৃত হেতু নাই। প্রকাশকত্ব প্রভৃতিকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রদীপাদি প্রকাশক পদার্থও নিজের জ্ঞানে চক্ষুরাদি প্রমাণকে অপেক্ষা করার, ঐ স্থলে ঐ সাধ্যসাধনে প্রকাশকত্ব হেতুই হইতে পারে না। প্রমাণ প্রদীপের স্তার সঞ্জাতীয়াস্তরকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ কথাও বলা ঘাইবে না। কেন বলা ঘাইবে না, তাহা পূর্বের বলা হইয়াছে। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে বাদী কোন প্রকৃত হেতু গ্রহণ করিতে না পারায় বিশেষ হেডু-পরিগৃহীত দৃষ্টাস্ত নাই। এইরূপ দৃষ্টাস্ত থাকিলে অবশ্য তাহা অনেকাস্ত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাধ্যসাধনে ঐরপ দৃষ্টান্ত নাই। ফলকথা, প্রথমে কিরপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত, তাহা বলিয়া, শেষে কিরূপ দৃষ্টান্ত অনেকান্ত নহে, ইহাও প্রকাশ করিয়া "এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি দলর্ভের দ্বারা, এইরূপ হইলে অর্থাৎ পুর্বোক্তরূপ বিশেষ হেতু-পরিগৃহীত দৃটাস্ত হইলে, দেখানে তাহা অনেকান্ত হয় না। কিন্তু তাহা নহে, প্রদীপরূপ যে দুষ্ঠান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঐক্লপ নছে। স্থতরাং তাহা অনেকাস্ত, ইহাই ভাষাকার বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষে বুঝিতে হইবে। এ পক্ষে ভাষ্যকারের বক্তব্যের কোন ন্যুনতা থাকে না। স্থধীগণ উভয় পক্ষের সমালোচনা করিয়া ভাষাকারের তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষাদীনাং প্রত্যক্ষাদিভিরুপলব্ধাবনবস্থেতি চেৎ ন, সংবিদ্বিষয়নিমিন্তানামুপলব্ধ্যা ব্যবহার্ত্তাপপত্তেঃ। প্রত্যক্ষেণার্থমুপলভে, অনুমানেনার্থমুপলভে, উপমানেনার্থমুপলভে, আগমেনার্থমুপলভে ইতি, প্রত্যক্ষং মে জ্ঞানমানুমানিকং মে জ্ঞানমার্থমিকং মে জ্ঞানমার্থমিকং মে জ্ঞানমার্থনিকং মে জ্ঞানমার্থনিকং মে জ্ঞানমিতি সংবিত্তিবিষয়ং সংবিত্তিনিমিত্তঞ্চোপলভ্যমানস্থ ধর্মার্থস্থপাপবর্গপ্রয়োজনন্তংপ্রভানীকপরিবর্জনিধ্যাজনন্ত ব্যবহার উপপদতে, সোহয়ং তাবত্যেব নিবর্ত্ততে, ন চান্তিব্যবহারান্তরমনবন্থাসাধনীয়ং যেন প্রযুক্তোহনবন্থামুপাদদীতেতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হইলে "অনবস্থা" হয়, ইহা যদি বল, ( উত্তর ) না, অর্থাৎ অনবস্থা হয় না। কারণ, সংবিৎ অর্থাৎ ষধার্থ জ্ঞানের বিষয় ও নিমিতগুলির উপলব্ধির দারা ব্যবহারের উপপত্তি হয়। বিশ্বদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা গ্রদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, অনুসান-প্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, উপমান-প্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, শব্দপ্রমাণের দারা পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে ( এবং ) আমার প্রতাক্ষ জান, আমার আনুমানিক ( অনুমানপ্রমাণ-জন্য ) জ্ঞান, আমার ঔপমানিক (উপমান-প্রমাণ জন্য) জ্ঞান, আমার আগমিক (শব্দ-প্রমাণ-জন্ম) জ্ঞান, এইরূপে সংবিত্তির বিষয়কে (প্রমেয়কে) এবং সংবিত্তির নিমিত্তকে (প্রমাণকে ) উপলব্ধিকারী ব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রমাণের দারা প্রমেয়কে ও প্রমাণকে জানে, তাহার ধর্মার্থ, ধনার্থ, সুখার্থ ও মোক্ষার্থ, ( অর্থাৎ চতুর্ববর্গফলক ) এবং সেই ধর্ম্মাদির বিরোধি পরিহারার্থ ব্যবহার উপপন্ন হয়। সেই এই ব্যবহার তাবন্মাত্রেই নিবৃত্ত হয় [ অর্থাৎ প্রমেয় জ্ঞান ও প্রমাণের জ্ঞানেই তজ্জ্ব্য ব্যবহারের সমাপ্তি হয়। পূর্বেবাক্তরূপ ব্যবহারের নির্ববাহের জন্ম প্রামাণ-সাধন প্রমাণের জ্ঞানাদি প্রয়োজন হয় না ] অনবস্থাসাধনীয় অর্থাৎ অনবস্থা দোষ যাহার সাধনীয়, যে ব্যবহার জনবস্থা-দোষের সাধন করিতে পারে, এমন অন্য ব্যবহারও নাই, যাহার ঘারা প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ যে ব্যবহাররূপ প্রয়োজকবশতঃ অনবস্থাকে গ্রহণ করিবে।

টিগ্ননী। প্রভাকাদি প্রমাণের ছারা প্রভাকাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্তে অনবস্থা-দোষ হয় না। কেন হয় না, পূর্ব্বে ভাৎপর্যাটীকাকারের কথাব উল্লেখ করিয়া ভাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে অবনস্থা-দোষের উদ্ধার করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, যদি প্রমাণ প্রদীপের স্থার প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ হইয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনাই থাকে না। বাঁহাঁরা প্রমাণকে প্রদীপের স্থায় প্রমাণাস্তর-নিরপেক্ষ বলেন, তাঁহাদিগের মত থগুন করিয়া, ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করায়া, এখন অনবস্থা-দোষের আশঙ্কা হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার এখানেই শেষে ঐ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার উত্তর বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্তত্ত্বের (১৯ স্ত্ত্ত্বের) ভাষ্যে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করেন নাই। যে সিদ্ধান্তে এই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা হইতে পারে, পরস্ত্ত্ত্বের (২০ স্ত্ত্ত্বের) দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের শেষ সমর্থন করিয়াই ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা স্ক্রমংগত মনে করিয়াছিলেন। স্থায়স্তীনিবন্ধান্ম্নারে যথন পূর্ব্বোক্ত "কচিন্নিরভিদর্শনাৎ" ইত্যাদি বাক্যকে গোত্মের স্ত্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সে পক্ষে ইহাই বলিতে হইবে।

যদি প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে প্রমাণের উপলব্ধিসাধন সেই প্রমাণগুলিরও অন্ত প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় বলিতে হইবে। এইরূপে প্রমাণের উপলব্ধিত অনস্ত
প্রমাণের উপলব্ধি আবগুক হইলে, কোন দিনই কোন প্রমাণের উপলব্ধি হইতে পারে না।
প্রমাণ-জ্ঞানে অনস্ত প্রমাণের আবগুকতা হইলে অনবহা-দোয হয়, তাহা হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
কিছুতেই হইতে পারে না। আর প্রমাণ-জ্ঞানে প্রমাণ আবগুক না হইলে প্রথম-প্রমাণ-জ্ঞান
নিম্প্রমাণ হইয়া পড়ে। ফলকথা, স্বীকৃত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুইয়ের দ্বারা উহাদিগের উপলব্ধি
স্বীকার করিলেও সেই উপলব্ধি-সাধন প্রমাণগুলির উপলব্ধিতেও উহারা আবগুক হওয়ায়,
প্র্কোক্তরূপে অনবহা-দোষ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যে অনবহ্বা-দোষের আপত্তি
করিয়া, তহত্তরে বলিয়াছেন শে, অনবহ্বা-দোষ হয় না। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেরের উপলব্ধির দ্বারাই
সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয়, অনবহ্বার সাধক কোন ব্যবহার নাই।

প্রতাক্ষ প্রমাণের দারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, অমুমান-প্রমাণের দারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি ইন্ডাদি প্রকারে সংবিন্তির বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়কে উপলব্ধি করে। এবং আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আমার আমুমানিক জ্ঞান ইন্ডাদি প্রকারে সংবিন্তির নিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণকে উপলব্ধি করে। ইহার পরে ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যের জন্ম আর কোন উপলব্ধি আবশ্রুক হয় না। প্রের্জিক প্রকার প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধির দারাই সকল ব্যবহার অর্থাৎ ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং ইহাদিগের বিরোধি পরিবর্জ্জন যে ব্যবহারের প্রয়োজন, এমন ব্যবহার উপপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার উপলব্ধির জন্ম যে ব্যবহার, তাহা তাবনাত্রেই নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধি ছাড়া আর কোন প্রকার উপলব্ধি (উপলব্ধির উপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি প্রভৃতি) কোন ব্যবহারে আবশ্রুক হয় না; প্রমেয় ও প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার মাধন প্রমাণের বা সমান্তি। এমন কোন ব্যবহারে নাই, যাহাতে প্রমাণের উপলব্ধি এবং তাহার মাধন প্রমাণের

276

উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি অনস্ত উপলব্ধি আবশ্রুক হয়, তব্দপ্র অনবস্থা-দোষ হয় ও তজ্জ্য কোন প্রমাণেরই উপলব্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং কোন ব্যবহারপ্রযুক্ত অনবস্থা-দোষ বলিবে ? অনবস্থা-প্রয়োজক কোন ব্যবহার নাই; স্থতরাং অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকারের মূলকথা এই যে, প্রমাণের দারা প্রমেম বুঝিয়া জীব যে ব্যবহার করিতেছে, थे वावहारत व्यासरत्रत डेशनिक जवर उनिराम्पर के डेशनिकत नाधन-धामार्गत डेशनिक; এই পৰ্য্যন্তই আবশুক হয়। তাহাতে ঐ প্ৰমাণের উপলব্ধি-সাধন যে প্ৰমাণ, তাহার উপলব্ধি এবং তাহার সাধন-প্রমাণের উপলব্ধি প্রভৃতি আবগুক হর না। স্থতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই। গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, প্রসাণের ছারা প্রমেরবিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহার নান "ব্যবসায়"। ঐ ব্যবসায়ের দারা প্রমেয় বিষয়টি প্রকাশিত হয়। তাহার পরে "আমি এই পদার্থকে জানিতেছি" অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা এই পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি, হিত্যাদি প্রকারে ঐ পূর্বজাত "ব্যবসায়" নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম "অহ্ব্যবসায়"। ঐ অহ্ব্যবসায়ের দারা পূর্বঞাত "ব্যবসায়" জানটি প্রকাশিত হয়। তাবন্মাত্রেই সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয় ; স্মৃতরাং পরজাত "অমুব্যবসায়" নামক দ্বিতীয় জ্ঞানটির প্রকাশ অনাবশুক হওয়ায়, তজ্জন্ম আর কোন জানাস্তরের নিয়ত অপেক্ষা নাই, তাহা হইলে আর কোন জ্ঞানাস্তরের জন্ম প্রমাণাস্তরেরও আবশুকতা নাই। স্নতরাং অনবস্থা-দোষের কারণ নাই ॥২০॥

সামান্তেন প্রমাণানি পরীক্ষ্য বিশেষেণ পরীক্ষ্যন্তে, তত্ত-ভাষা । অমুবাদ। সামান্ততঃ প্রমাণগুলিকে পরীক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ পরীক্ষা করিতেছেন। তন্মধ্যে---

## সূত্র। প্রত্যক্ষলক্ষণারুপপত্তিরসমগ্রবচনাৎ ॥২১॥৮২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে।

ভাষ্য। আত্মমন:সন্নিকর্ষো হি কারণান্তরং নোক্তমিতি। অমুবাদ। যে হেডু আছ্মনঃসন্নিকর্ধরূপ কারণাস্তর বলা হয় নাই।

টিপ্লনী। সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার দ্বারা প্রমেয়ের সাধন প্রমাণ-নামক পদার্থ আছে, ইহা বুঝা গিয়াছে। এখন সামান্ততঃ জ্ঞাত ঐ প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা করিতেছেন। অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটিকেই মহর্ষি প্রমাণবিশেষ বলিয়াছেন। তন্মদ্যে প্রত্যক্ষই সর্বারো বণিয়াছেন। এ জন্ম এই প্রমাণবিশেষপরীক্ষায় সর্বাঞে প্রভাকেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রথমে এ প্রত্যক্ষের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, পূর্কোক্ত প্রভাক্ষ-লক্ষণ অগাৎ প্রথম অধ্যায়ে চতুগ স্থানের দারা যে প্রভাক্ষ-লক্ষণ

বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, অসমগ্রকথন হইয়াছে। ভাষ্যকার এই অসমগ্রকথন বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসন্নিকর্ষরূপ যে কারণাস্তর, তাহা বলা হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়েব সন্নিকর্ষ-হেতুক উৎপন্ন জানকে প্রত্যক্ষ বলা হুইরাছে। কিন্তু প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ন্যায় আত্মমনঃসন্নিকর্মণ্ড কারণ, তাহা ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয় নাই; স্কুতরাং প্রত্যক্ষের সমগ্র কারণ তাহার লক্ষণে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের কারণের দারা তাহার লক্ষণ বলিলে, সমগ্র কারণই তাহাতে বলা উচিত। তাহা না বলিয়া কেবল একটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া যে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। স্থায়বার্ডিকে উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ-স্থুত্রের দারা কি প্রত্যক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ লক্ষণ বলা হইয়াছে অথবা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হুইয়াছে ? প্রত্যক্ষের কারণ বলা হুইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অন্তান্ত কারণও ( আত্মনঃসংযোগ প্রভৃতি ) আছে, তাহা ঐ সূত্রে বলা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঐ সূত্রে প্রত্যক্ষের উৎপত্তির কারণমাত্র কথিত হইয়াছে। বস্তুর কারণমাত্র-কথন তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই ভাবে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়া ভছন্তরে বলিয়াছেন যে, প্রতাক্ষ-স্ত্তের দারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি, প্রতাক্ষের কারণ বলা হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারি। উভয় পক্ষেই কোন দোষ নাই। প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে তাহার অসাধারণ কারণই বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষে এতাবন্মাত্র কারণ, এইরূপে কারণ অবধারণ করা হয় নাই। যেটি প্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, তাহাই ঐ সূত্রে বলা হইয়াছে। এবং লক্ষণ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণের দারা তাছার লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাহা সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্গ হইতে বস্তকে পৃথক করে, তাহাই তাহার লক্ষণ হয়। প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ যে, ইন্দ্রিয়ার্গসন্নিকর্ষ ( অর্থাৎ যাহা আর কোন প্রকার জ্ঞানে কারণ নহে ), তাহার দারা প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ বলা হইমাছে, তাহা প্রকৃত লক্ষণই হুইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার এধানে বলিয়াছেন যে, এধানে প্রত্যক্ষের লক্ষণ-পক্ষই সিদ্ধান্তরূপে উন্দ্যোতকরের অভিমত। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-সূত্রের দারা প্রত্যক্ষের কারণ বলা হইন্নাছে, ইহাও বুলিতে পাব্নি, ইহাতেও কোন দোষ নাই, এই যে কথা উদ্দ্যোতকর বুলিয়াছেন, উহা তাহার প্রোঢ়িবাদমাত্র। বস্ততঃ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থত্তর দারা প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হইরাছে। সেই লক্ষণেরই অমুপপত্তিরূপ পূর্ব্যপক্ষ মহর্ষি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই পূর্ব্যপক্ষের উত্তর পরে মহর্ষি-স্থত্তেই পাওয়া যাইবে ॥২১॥

ভাষ্য। ন চাসংখুক্তে দ্রব্যে সংযোগজভাস্য গুণস্যোৎপত্তিরিতি।
জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদাত্মনংসন্ধিকর্ঘঃ কারণং। মনংসন্ধিকর্ঘানপেক্ষস্য চেন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ঘস্য জ্ঞানকারণত্তে যুগপত্ত্পদ্যেরশ্ বৃদ্ধয় ইতি
মনংসন্ধিকর্ঘাৎপি কারণং, তদিদং সূত্রং পুরস্তাৎ কৃতভাষ্যং। তৎপত্তি দেখা যায়, অর্থাৎ আত্মাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, এ জন্ম আত্মার সহিত্
মনের সন্নিকর্ম (সংযোগবিশেষ) কারণ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ-জন্ম গুণ্
যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা যথন আত্মাতে জন্মে, তখন তাহাতে আত্মার সহিত
মনের সংযোগবিশেষও কারণ বলিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত অসংযুক্ত
হইলে, তাহাতে সংযোগ-জন্ম গুণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা জন্মিতে পারে না]
মনঃসন্নিকর্মনিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যের জ্ঞান-কারণতা (প্রত্যক্ষ-কারণতা) হইলে,
কর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ম-বিশেষই যদি প্রত্যক্ষে কারণ বলা হয়,
ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিকর্ম তাহাতে যদি অনাবশ্যক বলা হয়, তাহা হইলে
জ্ঞানগুলি (চাক্ষ্মাদি নানাজ্যতীয় প্রত্যক্ষগুলি) একই সময়ে উৎপন্ন হইতে পারে,
এ জন্ম মনের সন্নিকর্মও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগও (প্রত্যক্ষে)
কারণ। সেই এই সূত্র অর্থাৎ "নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্মাভাবে" ইত্যাদি পরবর্ত্তী
(২২শ) সূত্র পূর্বের কৃতভাষ্য হইল অর্থাৎ ঐ সূত্র-পাঠের পূর্বেরই উহার ভাষ্য
করিলাম।

সূত্র। নাত্মমনসোঃ সন্মিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎ-পত্তিঃ ॥২২॥৮৩॥

অমুবাদ। আত্মাও মনের সমিকর্বের অভাবে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না।
ভাষ্য। আত্মমনসোঃ সমিকর্বাভাবে নোৎপদ্যতে প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসমিকর্বাভাববদিতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের অভাবে ধেমন প্রভাক্ষ জন্মে না, তদ্ধ্রপ আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের অভাবে প্রভাক্ষ জন্মে না।

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ-স্ত্রের দারা নহর্ষি ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে, প্রতাক্ষ-লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, অসমগ্র-কথন হইয়াছে। এই পূর্বপক্ষ বৃঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের লক্ষণে আর কিসের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল, যাহার অম্বলেখে অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহা বৃঝিতে হইবে এবং সেই পদার্থের উল্লেখ করা কেন কর্ত্তব্য, তাহাও বৃঝিতে হইবে। এ জন্ত মহর্ষি "নাক্মমনসোঃ সন্নিক্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ" এই পরবর্তী স্ত্রের দারা পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের মূল প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মাও মনের সন্নিক্র্যু না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথা মহর্ষি ঐ স্ত্রের দারা বলিয়াছেন। তাহাতে আ্রমনঃসন্নিক্ষ্ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহাই ধলা হইয়াছে

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থাত্র প্রত্যক্ষের কারণ উল্লেখ করিয়াও এই কারণটি বলা হয় নাই, স্থতরাং অসমগ্র-কথন হইয়াছে, ইহাই ঐ স্থতের দারা চরমে প্রকটিত হইয়াছে। পূর্ব্বস্ত্তোক্ত "অসমগ্র-কথন"রূপ হেতুটি প্রতিপাদন করাই এই স্থতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আত্মনঃসন্নিকর্ধকে প্রত্যক্ষে কারণ বিলিতে হইবে কেন, তাহা ভাষ্যকার "ন চাসংযুক্তে দ্রবো" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা বৃথাইয়াছেন। ঐ ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত হত্তের ভাষ্য বলিয়াই বৃথা ষায়। কারণ, পরবর্তী হৃত্ত-পাঠের পূর্ব্বেই ঐ ভাষ্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাৎপর্যাটীকাকার শ্রীমদ্বাচন্দতি মিশ্র এখানে লিথিয়াছেন মে, ভাষ্যকার "নাত্মমনসাঃ সন্নিকর্যাভাবে" ইত্যাদি হ্রপাঠের পূর্বেই "ন চাসংযুক্তে দ্রবো" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা ঐ হ্বতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পরে "তদিদং হৃত্তং পূর্ব্তাৎ কৃতভাষ্যং" বলিয়া ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্র ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারা ইহাও বৃথা যায় যে, এই হৃত্ত অর্থাৎ "প্রত্যক্ষলক্ষণামুগপত্তিরসমগ্র-বচনাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত হৃত্ত পূর্বের কৃতভাষ্য হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-মূত্রের (১৯৯, ৪ হৃত্তের) ভাষ্যে মহর্ষির এই হৃত্ত্তাক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে. তাহাতেই এই হৃত্ত্তার্থ বিশদরূপে প্রকৃতিত হইয়াছে। এখানে আত্মমনঃসনিকর্যও প্রত্যক্ষে কারণ এবং তাহার যুক্তি প্রকাশ করা হইল। কারণ, পরবর্তী হৃত্তে আত্মমনঃসনিকর্য প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা মহর্ষি বলিয়াছেন। মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শন আবশ্রক।

এই ভাবে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেলেও "ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে" ইত্যাদি সন্দর্ভ গরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য হইলেই স্থাংগত হয়। কারণ, ঐ ভাষ্যোক্ত কথাগুলি পরবর্তী স্ত্রেরই কথা। পূর্ব্বস্ত্রের ভাষ্য ঐ কথাগুলি বলা স্থাংগত হয় না, এই জন্ম তাৎপর্য্যাটীকাকার 'ন চাসংযুক্তে দ্রব্যে" ইত্যাদি ভাষ্য পরবর্তী স্ত্রের ভাষ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়ছেন। স্ত্রপাঠের পূর্বেও দেই স্ত্রের ভাষ্য বলা যাইতে পারে, প্রথমাধ্যায়ে "সিদ্ধান্ত"-প্রকরণে এক স্থলেও ভাষ্যকার তাহা বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যাটীকাকার সেখানেও লিখিয়াছেন।

আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রতাক্ষে কারণ কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রয়ে সংযোগ-জন্ম গুণপদার্গের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কারণই কার্য্যজননের নিমিত্ত পরস্পর সমবধান অপেক্ষা করে, অন্মথা যে-কোন স্থানে অবস্থিত কারণ হইতেও কার্য্য জনিতে পারে। অতএব আত্মাতে যে জ্ঞানরূপ কার্য্য জন্মে, তাহা মনঃসম্বদ্ধ আত্মাতেই জন্মে, ইহা বলিতে হইবে। কারণ, আত্মাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে মনও কারণ। মন না থাকিলে কোন জ্ঞানই জনিতে পারে না। মন ও আত্মা, এই উভয় যদি জ্ঞানমাত্রে কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়ের সমবধান বা সম্বন্ধ অবশ্রুই তাহাতে আবশ্রুক হইবে। আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষই সেই সমবধান বা সম্বন্ধ। আত্মা ও মন, এই ছইটি দ্রব্য অসংযুক্ত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাতে যখন জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তাহাতে মনঃসংযোগ অবশ্রু কারণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভায়্যকার যে জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তন্দারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাহার অভিপ্রেত।

কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগের কারণদ্বই এথানে তাঁহার সমর্থনীয়। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ-জ্বন্য, স্থতরাং উহা সংযোগ-জ্বন্য গুণ; তাহা হইলে ঐ গুণ যে দ্রব্যে (আত্মাতে) হইতেছে, সেই আত্মার সহিতও মনের সংযোগ ঐ গুণের উৎপত্তিতে আবশ্রক। কারণ, যে দ্রব্য অসংযুক্ত, তাহাতে সংযোগ-জ্বন্য গুণ জ্বন্মে না। কেবল ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে অর্থাৎ আত্মার সহিত ঐ বিজ্ঞাতীয় সংযোগ কারণরূপে স্বীকার না করিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ জ্বনিতে পারে না। স্থতরাং ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগর আয় আত্মমনঃসংযোগও প্রত্যক্ষ কারণ, ইহা স্বীকার্য্য।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বকথার আপতি হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিরের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলা নিশুরান্তন। ইন্দ্রিরের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ম হইলেই প্রত্যক্ষ জন্মে, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, উহা প্রত্যক্ষ জন্ম, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা সংযোগকে অপেক্ষা করে না। বাদ ইহাই হয়, তাহা হইলে আত্মাতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা সংযোগ-জন্ম গুণ হয় না। জব্যের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্ম হইলেও সমস্ত জন্ম-প্রত্যক্ষ সংযোগ-জন্ম গুণ বিষয়া, তাহার আধার এব্য আত্মাতে মনের সংযোগ আবশ্যক; আত্মমনঃসংযোগ জন্ম-প্রত্যক্ষমাত্রে কারণ, এই কথা বলা ধার না। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে ইন্দ্রিয়ার্পসনিকর্ম যে ইন্দ্রিয়ার সহিত মনের সংযোগতে কারণ, ইহা সমর্গন করিয়াছেন। একই সময়ে চাক্ষ্যাদি নানাজাতীয় বৃদ্ধি (প্রত্যক্ষ) জন্মে না, এ জন্ম প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগকে কারণ বলিতে হইবে। ঐ যুক্তিতেই মন নামে অতি হক্ষ অন্তরিন্দির স্বীকার করা হইয়াছে। অতি হক্ষ মনের সহিত একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে না পারায়, একই সময়ে একাধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না (১ম অঃ, ১৬শ স্ত্র দ্রষ্টরা)।

তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞান সংযোগ-জন্ত, ইহা স্বীকার করি। তাহা হইলে জ্ঞানের আধার-দ্রব্য যে আত্মা, তাহা সংযুক্ত হওয়া আবশুক ; অসংযুক্ত দ্রব্য সংযোগ-জন্ত গুণের উৎপত্তি হয় না, ইহাও স্বীকার্য। কিন্তু তাহাতে আত্মমনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা নিশুরোজন। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের সংযোগকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিব। তাহা হইলেই আত্মা ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় আর অসংযুক্ত দ্রব্য হইল না। এই কথা কেহ বলিতে পারেন, এ জন্ত ভাষ্যকার পরে "মনঃসন্নিকর্ষানপেক্ষন্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগও বে কারণ বলিতে হইবে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের স্থায় আত্মমনঃসংযোগও কারণ, স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাও বক্তব্য। তাহা না বলায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অনুপ্রপত্তি, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ॥২২॥

ভাষ্য। সতি চেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ কারণভাবং ব্রুবতে। অনুবাদ। ইন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্ষ থাকিলে জ্ঞানের ( প্রভাক্ষের ) উৎপত্তি দেখা যায়, এ জন্ম (কেহ কেহ প্রভাক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের ) কারণত্বলেন ।

#### সূত্র। দিগ্রেদশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসঙ্গঃ।২৩॥৮৪॥

অমুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ বদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্য প্রভ্যক্ষের পূর্বের থাকাভেই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্, দেশ, কাল ও আকাশেও প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রভ্যক্ষের কারণহাপত্তি হয়।

ভাষ্য। দিগাদিষু সংস্থ জ্ঞানভাবাৎ তান্যপি কারণানীতি। অকারণ-ভাবেহপি জ্ঞানোৎপত্তিদ্দিগাদিদমিধেরবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। যদাপ্যকারণং দিগাদীনি জ্ঞানোৎপত্তো, তদাপি সংস্থ দিগাদিষু জ্ঞানেন ভবিতব্যং, ন হি দিগাদীনাং সমিধিঃ শক্যঃ পরিবর্জ্জয়িতুমিতি। তত্র কারণভাবে হেতৃব্দনং, এতস্মাদ্ধেতোদিগাদীনি জ্ঞানকারণানীতি।

অমুবাদ। দিক্ প্রভৃতি (দিক্, দেশ, কাল ও আকাশ) থাকিলে জ্ঞান হয়, এ জন্ম তাহারাও (জ্ঞানের ) কারণ হউক ? [দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণই হইবে, উহারা জ্ঞানের কারণ নহে কেন ? ইহার উত্তর এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন] অকারণ হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সমিধান অবর্জ্জনীয়। বিশদার্থ এই যে, যদিও দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ নহে, তাহা হইলেও দিক্ প্রভৃতি থাকিলে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বের্য দিক্ প্রভৃতি পদার্থ থাকিবেই, যেহেতু দিক্ প্রভৃতির সমিধি (সত্তা) বর্জ্জন করিতে পারা যায় না। তাহাতে জ্ঞানের কারণহ থাকিলে অর্থাৎ দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণরপে স্থাকার করিলে এই হেতুবশতঃ দিক্ প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হেতুবচন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উহারা জ্ঞানের কারণ ক্যেন, ইহার প্রমাণ বলা আবশ্যক। ক্রেকল পূর্ববস্তামাত্রবশতঃ কেছ কারণ হয় না।

টিপ্পনী। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কারণ, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রে স্থাচিত হইরাছে। পরে ইহা সমর্থিত হইবে। যাহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ পূর্বে বিদ্যমান থাকিলে যেহেতু প্রত্যক্ষ জন্মে, অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ অবশ্র থাকে বলিয়াই উহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়। মহর্ষি এইরূপ যুক্তিবাদী-

<sup>&</sup>gt;। বে চ সতি ভাষাৎ কারণভাষং বর্ণয়ন্তি, যন্ত্রাৎ কিল ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্বে সতি জ্ঞানং ভবতি তন্ত্রাদিন্দ্রিরার্থ-সন্নিকর্বঃ কারণমিতি তেবাং—"দিগ্দেশকালাকাশেষপ্যেবং প্রসন্তঃ।"—ক্যায়বার্ত্তিক।

দিগের অথবা বাঁহারা ঐরূপ ভুল বুঝিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রম নিরাসের অস্থ এই স্থ্রের বারা বিলিয়াছেন দে, এইরূপ হইলে দিক্, দেশ, কাল এবং আকাশও জ্ঞানের কারণ হইরা পড়ে; তাহাদিগকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে দিক্ প্রভৃতিও অবশ্র বিদ্যমান থাকে। যদি কার্য্যের পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা, দেই কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যের কারণ হইরা পড়ে। যদি বল, দিক্ প্রভৃতিও জ্ঞানের কারণ ; তাহারা যে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহা কোন্ যুক্তিতে সিদ্ধ আছে? এ আপত্তি ইউই বলিব, দিক্ প্রভৃতিকেও জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। এ জ্ঞা ভাষ্যকার হ্ত্রার্গ বর্ণন পূর্ব্বিক স্ব্রোক্ত আপত্তি যে ইপ্টাপত্তি নহে অর্গাৎ দিক্ প্রভৃতি যে জ্ঞানের কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভাষ্যকারের দেই কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, কেবল "অন্তম্ম" মাত্রবশতঃ কোন পদার্থের কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। "অবয়" ও "বাতিরেক" এই উভয়ের ধারাই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। সেই পদার্থ থাকিলে সেই পদার্থ হয়, ইহা "অবয়"। সেই পদার্থ না থাকিলে সেই পদার্থ হয় না, ইহা "ব্যতিরেক"। চফুঃসন্নিকর্য থাকিলেই চাক্ষুয় প্রতাক্ষ হয়, তাহা না থাকিলে হয় না, এ জন্ম - চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুংসন্নিকর্যের অন্বয় ও বাতিরেক উভয়ই থাকায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চক্ষুংসন্নিকর্য কারণরূপে দিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ দর্বতেই অন্বর ও ব্যতিরেক প্রযুক্তই কারণত্ব দিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞান কার্য্যে দিক প্রান্থতি পদার্গের অষম ও ব্যতিরেক না থাকাম উহা কারণ হইতে পারে না। দিক প্রভৃতি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্র থাকে—ইহা সত্য, স্মৃতরাং তাহাতে অবয় আছে, ইহা বীকার্য্য। কিন্তু দিক প্রভৃতি না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। কারণ, দিক প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আছে, উহাদিগের না থাকা একটা পদার্থ ই নাই। স্নভরাং "ব্যতিরেক" না থাকায় দিক প্রভৃতি জ্ঞান কার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক প্রভৃতির সন্নিধি বা সন্তা সর্ব্বত্রই থাকায়, উহা যথন কুত্রাপি বর্জ্জন করা অসম্ভব, তথন দিক প্রভৃতি না থাকায় জ্ঞান জন্মে নাই, এমন হুল অসম্ভব। স্নতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয় না থাকায় দিক প্রভৃতি জ্ঞানকার্য্যে কারণ হইতে পারে না। দিক্ প্রভৃতিকে ভানকার্য্যে কারণ বলিতে হইলে, কোনু হেতু বা প্রমাণরশতঃ তাহা কারণ, তাহা বলা আবশুক। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন হেতু বা প্রমাণ না থাকায়, তাহা বলা যাইবে:না। আত্মদনঃসংযোগ থাকিলে জ্ঞান হয়, উহা না থাকিলে জ্ঞান হয় না, এ জন্ম অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই থাকায়, উহা জন্তজানসাত্রে কারণ। এইরূপ ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্য এবং ইন্দ্রিয়-মনঃদংযোগ প্রত্যক্ষ কার্য্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ কারণরূপে দিদ্ধ ় পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই হৃত্রকে পূর্ব্ধপক্ষ-হৃত্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে<sup>3</sup>, পূর্ব্বোক্ত হুই হৃত্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকটিত হুইলে, পার্শ্বস্ত ভ্রমবশতঃ

<sup>&</sup>gt;। তদেবং ঘাতাং প্রত্যাতাং পূর্বপদিতে সতি—ভাবমাতে ই শ্রিমার্থ-সন্নিকর্বাদীনামনের কারণভ্যুক্তরিতি মন্ত্রমানঃ পার্যস্থঃ প্রত্যাবভিষ্ঠতে সতি চেন্দ্রিয়ার্থেতি। ন সতি ভাবমাত্রেণ কারণভ্যং, আকাশাদীনামণি, কারণভ্য-প্রস্থাৎ তাদৃশশুল্পনাম্বাদ্যাবাদ ইন্মিয়ান্ত্রসংযোগকেচতি ন কারণং যুক্তমিতার্থঃ।—তাৎপর্বাচীকা।

পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পূর্বে থাকাতেই যদি তাহা প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে দিক প্রভৃতিও প্রত্যক্ষে কারণ হইয়া পড়ে। স্বতরাং প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকাতেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বকে কারণ বলা যায় না। তাহা হইলে আত্মমনঃ-সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়াত্মসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। কারণ, কেবল কার্য্যের পূর্ব্বসত্তাবশতঃই কোন পদার্গ কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকারের কথায় ব্ঝা বার, মহর্ষি এই স্থত্রের দারা পার্শ্বন্থ ভ্রান্ত ব্যক্তির যে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যকার নিবে তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথনে "সতি চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষের মূল প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ-স্থতের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় মহর্ষি ঐ পূর্ব্বপক্ষের কোন্ স্তাের দারা নিরাস করিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয়। মহর্ষি পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়াও তাহার উত্তর বলেন নাই, ভাষ্যকার তাহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির ন্যুনতা পরিহার করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনা সমীচীন মনে হয় না। উদ্যোতকর যে ভাবে এই হৃত্তের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থাটিকে পূর্ব্নপক্ষ-স্থা বলিয়া বুঝিবারও কারণ নাই। ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের পূর্বের থাকে বলিয়াই, উহা প্রত্যক্ষে কারণ, এই কথা ঘাঁহারা বলেন বা ভ্রমবশতঃ কথনও বলিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভ্রম নিরাস করিতেই মহর্ষি এই স্থত্তের ছারা ঐ পক্ষে অনিষ্ঠ আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগের মতে দিক্, দেশ প্রভৃতিও জ্ঞান-কার্য্যে কারণ হইয়া পড়ে। ইহাই উন্দ্যোতকরের কথায় সরলভাবে বুঝা যায়। ভাষ্যকারও "কারণভাবং ক্রবতে" এই কথার দ্বারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন মনে হয়। নচেৎ 'ব্রুবতে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উদ্যোতকরও "যে ৮ বর্ণস্বস্তি" এইরূপ বাক্য ধারা ভাষ্যকারের "ব্রুবতে" এই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে হয়। স্থাগিণ তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন। এবং এই স্থত্তের দ্বারা পার্শ্বন্থ ভ্রাপ্ত ব্যক্তির পুর্ব্বপক্ষ প্রকাশিত হইলে, পরবর্তী স্থত্তের দ্বারা ইহার কিরূপ উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা চিন্তা করিবেন। পূর্বপক্ষ-স্তা বলিলে তাহার উত্তরস্তা মহর্বি বলেন নাই, ইহা সম্ভব নহে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্তুত্তকে পূর্ব্বপক্ষ-স্তুত্তরপেই গ্রহণ করিয়া, পরিবর্তী স্তুত্তের দারাই ইহার উত্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী স্থতে আত্মমনঃসংযোগের জ্ঞান-কারণত্বে যুক্তি স্থচিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার সেই যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ। দিক্
প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ হয় না। অর্থাৎ জন্ত-জ্ঞানম্বরপে জন্ত-জ্ঞানমাত্রে দিক্ প্রভৃতি অন্তথাসিদ্ধ, স্ক্তরাং উহা তাহাতে কারণ নহে। আত্মা জ্ঞানের সমবায়িকারণ হইলে তাহার সহিত মনের
সংযোগ যে জন্তজ্ঞানমাত্রে অসমবায়িকারণ, ইহাও অর্থতঃ সিদ্ধ হয়। ফলকথা, পরবর্তী হত্তে
আত্মাকে জ্ঞানের কারণক্রপে যুক্তির দারা হচনা করায়, দিক্ প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞান-কারণত্বের
কোন যুক্তি নাই, ইহাও হৃতিত হইয়াছে। স্ক্তরাং পরবর্তী স্ত্তের দারাই এই স্ত্তোক্ত পূর্বপক্ষের
নিরাস হইয়াছে, ইহাই বৃত্তিকারের তাৎপর্য্য। অবশ্র যদি মহর্ষি পরবর্তী কএকটি স্ত্তের দারা
আত্মনঃসংযোগ প্রভৃত্তির কারণত্ব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, দিক্ প্রভৃতি পদার্থের কারণত্ব

বিষয়ে কোন যুক্তি নাই, ইহাও স্চনা করিয়া থাকেন, মহর্ষির ঐরপই গূড় তাৎপর্য্য থাকে, তাহা হইলে এইটিকে পূর্ব্ধপক্ষ-স্ত্রেরপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী স্ত্রু পাঠ করিলে তাহা যে এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্ধপক্ষ নিরাসের জন্ম কথিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। প্রকৃত কথা ইহাই মনে হয় যে, বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকা রচনাকালে পূর্ব্বোক্ত "দিগ্দেশ-কালাকাশেষণ্যেবং প্রদক্ষ:" এইটিকে স্ত্রেরপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঐ স্থলে সমস্ত অংশই ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া "সতি চ" ইত্যাদি ভাষ্যকেই পার্শ্বন্থ লাস্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপক্ষ-ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দিগ্দেশকালাকাশেষ্" ইত্যাদি স্ত্রের স্থাম্ব বিষয়ে অন্ত বিশেষ প্রেমণ্ড নাই। তবে ভাষ্যস্কটীনিবন্ধে বাচস্পতি মিশ্র উহাকেও স্থামণ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থণীগণ বাচস্পতি মিশ্রের অভিপ্রায় চিস্তা করিবেন॥২৩॥

#### ভাষ্য। আত্মমনঃসন্ধিকর্ষস্তর্গুপসংখ্যেয় ইতি তত্ত্বেদমুচ্যতে—

অমুবাদ। তাহা হইলে আত্মন:সংযোগ উপসংখ্যেয় (বক্তব্য), ভন্নিমিত্ত ইহা (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন [ অর্থাৎ আত্মমন:সংযোগ যদি জ্ঞানের কারণ হয়, ভাহা হইলে উহা প্রভ্যক্ষেরও কারণ হইবে। স্কুভরাং প্রভাক্ষ-লক্ষণে উহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এই পূর্ববিপক্ষ নিরাসের জন্ম মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রটি বলিয়াছেন ]।

### সূত্র। জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ॥\*॥২৪॥২৮॥

অমুবাদ। জ্ঞানলিঙ্গণ্ডবশতঃ আত্মার অসংগ্রহ নাই। [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই আত্মাও আত্মনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়, তাহাতেই জ্ঞানের কারণরূপে আত্মারও সংগ্রহ হওয়ায়, প্রভাক্ষ-লক্ষণে আত্মনঃসংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই ]।

ভাষ্য! জ্ঞানমাত্মলিঙ্গং তদ্গুণত্বাৎ, ন চাসংযুক্তে দ্ৰব্যে সংযোগ-জস্ম গুণস্থোৎপত্তিরস্তীতি।

\* নবাগণের মধ্যে অদেকে এই স্ত্র ও ইহার গরবর্তী স্ত্রকে স্তায়স্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনগণ ঐ ছুইটিকে স্ত্রেরণেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্তায়স্চানিবন্ধেও ঐ ছুইটি স্ত্রেমধ্যে গৃহীত হইরাছে। কোন নব্য চীকাকার এই স্ত্রে "আজনো নাববাধঃ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু "নানবরোধঃ" এইরূপ পাঠই প্রাচীন-সম্প্রত। প্রাচীন কালে সংগ্রহ অর্থ "অবরোধ" শক্ষেও প্রয়োগ হইত। স্তরাং "অনবরোধ" বলিলে অসংগ্রহ বুঝা বায়। নবীন বুজিকার বিষনাথও ঐরূপ অর্থের ব্যথা করিয়াছেন। তাৎপর্যা-পরিভজ্জিতে উদয়নের কথার নাবাও এই স্ত্র ও ইহার পরবর্তী স্তরকে মহর্ষির স্ত্র বলিয়া বুঝা বায়। বথা—"নমু নাজ্মবনগোঃ সিমিক্রিভাবে প্রত্যক্ষেপতি"রিতি পূর্বেপকস্ত্রেং তছপণাদকতরৈব ভাষ্যকৃতা ব্যাব্যাতত্বাৎ। সিজাস্তস্ত্রেজ চ "আনলিক্রজাধান্ধনো নানবরোধঃ", "ভদবৌগালিক্রজাচে ন মনসঃ" ইতি স্ত্রেব্রুমনর্থক্যাপন্যেও পূর্বেবিণ ক্রার্ডছাৎ ইত্যাবি।—ভাৎপর্যা-পরিভঙ্কি।

অমুবাদ। তাহার ( আত্মার ) গুণশ্বশতঃ জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ ( অমুমাপক ) [ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ, এ জন্ম ইহা আত্মার সাধক ] অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি নাই।

টিপ্লনী। প্রত্যক্ষপরীক্ষা-প্রকরণে পূর্ব্ধপক্ষ বলা হইয়াছে যে, প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের উপপত্তি হয় না। কারণ, আত্মমনঃসংযোগাদিও প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষক্রপ কারণেরই উল্লেখ করা ইহুগাছে। এই পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহর্ষি পরস্থতে আত্মমনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, তাহা বলিন্নাছেন। এখন ঐ আত্ম-মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে কেন বলা হয় নাই, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকার উত্তর বলিতেছেন। মহর্ষি এই স্থাত্রের দারা বলিয়াছেন যে, আত্মা, জ্ঞানলিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার শিঙ্গ বা সাধক। স্কুতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে আত্মার সংগ্রহই আছে। আত্মার অনবরোধ অর্থাৎ অসংগ্রহ নাই। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ—ইহা প্রথমাধ্যায়ে দশম স্থতে বলা হইয়াছে। তাহাতেই জন্ম জ্ঞানমাত্রে আত্মা সমবায়ি কারণ, ইহাই বলা হইয়াছে। এবং আত্মমন:সংযোগ যে জন্ম জান্মাত্রে অসমবায়ি কারণ, ইহাও ঐ কথার দারা বুঝা যায়। স্থতরাং আত্মমনঃ-সংযোগ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কারণ, ইহাও ঐ কথা দ্বারা বুঝা যায়। এই জন্মই প্রত্যক্ষ লক্ষণে আর উহাকে বলা হয় নাই; কেবল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যকেই বলা হইয়াছে। আত্মা জ্ঞান-লিঙ্গ (জ্ঞানং লিঙ্গং যস্তা) অর্থাৎ জ্ঞান যথন ভাবকার্য্য, তথন তাহার অবশ্র সমবয়ি কারণ আছে, তাহা ক্ষিতি প্রভৃতি কোন জড় দ্রব্য হইতে পারে না, এইরূপে অমুমানের দারা দেহাদি-ভিন্ন আত্মার সিদ্ধি হয় ; এ জন্ম জ্ঞানকে আত্মার শিঙ্ক বলা হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার শিঙ্ক কেন ? ভাষ্যকার ইহার হেতৃ বলিয়াছেন—"তদগুণত্বাৎ"। অর্গাৎ যেহেতু জ্ঞান আত্মার গুণ, অতএব জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ। আমি স্থখী, আমি হঃখী ইত্যাদি প্রতীতির স্থায় "আমি জানিতেছি" এইরূপ প্রতীতির দ্বারা জ্ঞান যে আত্মার গুণ, ইহা বুঝা যায়। উদ্যোতকর ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জ্ঞান আত্মার গুণ বলিয়াই উহা আত্মার লিঙ্গ অর্গাৎ সাধক হয়?।

জ্ঞানকে আত্মার লিঙ্গ বলাতেই আত্মাকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তাহাতে আত্মন্মন:সংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যাইবে কিরপে ? এ জন্ম তায়কার শেষে তাহার পূর্বোক্ত যুক্তির: উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন যে, অসংযুক্ত দ্রব্যে সংযোগ-জন্ম গুণের উৎপত্তি হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এথানে বলিয়াছেন যে, আত্মা সদাতন, সর্ব্বকালেই আত্মা বিদ্যমান আছে, কিন্তু সর্ব্বকালে তাহাতে জ্ঞান জন্মে না। স্ক্রতাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আত্মা জ্ঞানের উৎপাদনে কোন সংযোগবিশেষকে অপেক্ষা করে; উহাই আত্মমন:সংযোগ। আত্মা জ্ঞানের কারণ,

১ । জ্ঞানং তাবৎ কার্থাননিতাতাদ্ঘটবৎ। কচিৎ সরবেজং কার্থাতাদ্ঘটবৎ। ন চ তৎ পৃথিব্যাশ্রিতং রামসপ্রত্যক্ষত্বাৎ। বৎ পূনঃ পৃথিব্যাদ্যাশ্রিতং তেৎ প্রত্যক্ষত্তবেদাসপ্রত্যক্ষেবে বা, ন চ তথাজ্ঞানং। জব্যাষ্টকাতিরিক্তাশ্রেতং তদাশ্রহক জব্যজাতীয়ঃ সমবায়িকারণভাদাকাশবৎ। শুণকাতীয়ং জ্ঞানং কার্থাতে সতি বিভূজব্যসম্বায়াৎ
শক্ষ্বং।—তাৎপর্বাদীকা।

ইহা বুঝিলে আত্মমন:সংযোগও যে জ্ঞানের কারণ, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে বুঝা যায়। স্বতরাং মহর্বি প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমন:সংযোগের উল্লেখ করেন নাই। আত্মমন:সংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন ? এ বিষয়ে তাৎপর্যাটীকাকারের যুক্তান্তর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এই স্ত্রের দারা প্রত্যক্ষ-লক্ষণে আত্মমনঃসংযোগ কেন বলা হয় নাই, ইহার কারণ বলা হই সাছে, ইহাই প্রাচীনদিগের সন্মত বুঝা যায়। পরস্ত এই স্ত্রের দারা জ্ঞানমাত্রে আত্মমনঃসংযোগ কারণ কেন ? ইহা বলিয়া মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষেরই পুনর্বার সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে মূল পূর্ব্বপক্ষের এক প্রকারই উত্তর বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। এবং অদ্ম ও ব্যতিরেক উভয় না থাকাতে যদি দিক্, কাল প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ না হইতে পারে, তাহা হইলে আত্মাই বা কির্মপে জ্ঞানের কারণ হইবে ? আত্মাও ত দিক্, কাল ও আকান্দের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নিত্য পদার্থ, স্বত্তরাং তাহারও ত ব্যতিরেক নাই ? এই পূর্ব্বপক্ষেরও এই স্ত্রের দারা উত্তর স্থৃতিত হইতে পারে। সে উত্তর এই যে, আত্মা যথন জ্ঞানের লিন্ধ, তথন উহা জ্ঞানের সমবান্নি কারণরূপেই সিদ্ধ । জন্ম জ্ঞানমাত্রের প্রতি তাদাত্ম সন্ধন্ধে আত্মা কারণ। স্থৃতরাং যাহা আত্মা নহে, তাহা জ্ঞানবান্ নহে, এইরূপেই ব্যতিরেক জ্ঞান হইবে। স্থিগিণ এ সব কথা চিস্তা করিবেন ॥ ৪॥

# সূত্র। তদযোগপদ্যলিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ॥২৫॥৮৬॥

কমুবাদ। এবং তাহার (জ্ঞানের) অবৌগপদ্যলিক্ত্বশতঃ অর্থাৎ একই সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রভ্যক্ষের কমুৎপত্তি মনের লিন্স (সাধক), এ জ্ঞান্ত মনের অসংগ্রহ নাই [ অর্থাৎ "যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি মনের লিক্স" এই কথা বলাতেই ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ প্রভ্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা যায়]।

ভাষ্য। "অনবরোধ" ইত্যন্ত্তিত। "যুগপৎ জ্ঞানান্ত্ৎপত্তির্মনসো লিঙ্গ"মিত্যুচ্যমানে সিধ্যত্যেব মনঃদন্ধিকর্যাপেক ইন্দ্রিয়ার্থ-দন্ধিকর্যো জ্ঞান-কারণমিতি।

অমুবাদ। 'অনবরোধঃ' এই কথা অমুবৃত্ত হইতেছে [ অর্থাৎ পূর্ববসূত্র হইতে "অনবরোধঃ" এই কথার এই সূত্রে অমুবৃত্তি সূত্রকারের অভিপ্রেত আছে ], যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি অর্থাৎ একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষ না হওয়া মনের লিঙ্ক, ইহা বলিলে মনঃসন্ধিকর্মসাপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ম জ্ঞানের (প্রত্যক্ষের) কারণ, ইহা সিন্ধই হয় অর্থাৎ ইহা বুঝাই যায়।

টিপ্পনী। আত্মমনঃসংযোগের স্থায় ইচ্ছিয়মনঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, স্থতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থতে তাহার উল্লেখ করা কর্ম্বন্য। মহর্ষি কেন তাহা করেন নাই, ইহার এক প্রকার উত্তর মহর্ষি এই স্থতের ধারা বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, প্রথমাধ্যারের ষোড়শ স্তত্তে একই

সময়ে নানা জ্ঞান বা নানা প্রত্যক্ষের অমুৎপত্তি মনের লিঙ্ক, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতেই ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বুঝা যায়। স্বতরাং প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্থতে ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে, যে ফুত্রের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি মনের লিঙ্গ বলা হইয়াছে, ঐ স্থত্তের দ্বারা মনঃপদার্থের স্বরূপ প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য। কারণ, প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত মনঃপদার্থের লক্ষণী বলিতেই ঐ স্থতাটি বলা হইয়াছে। উহার দারা মনঃ জ্ঞানের কারণ এবং ইন্দ্রিমনঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। উদ্দ্যোতকর এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া এতত্বহুরে বলিয়াছেন যে, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্ত্তে মনকে জ্ঞানের কারণ বলা হয় নাই, তথাপি দেই স্থতো যে যুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বারা মন জ্ঞানের কারণ, ইহা বুঝা যায়। জ্ঞান ও চক্ষুরাদি স্বতন্ত্র নহে। জ্ঞান নিজের কারণ মনকে অপেক্ষা করে এবং চক্ষুরাদিও জ্ঞানের উৎপত্তিতে জ্ঞানের কারণ মনকে অপেক্ষা করে। তাহা না হইলে একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইত। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, "যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি মনের লিক্ষ" ইছা বলিলে ইন্দ্রিয়ার্গ সন্নিকর্ষ যে মনঃসন্নিকর্ষকে অপেক্ষা করিয়াই প্রত্যক্ষের কারণ হয়, ইহাই বুঝা বায়। অর্থাৎ ঐ স্ত্রোক্ত যুক্তি-সামর্থ্যশতঃই উহা সিদ্ধ হয়। এখন মূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়সনঃসংযোগ যে প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধ হওয়ায় প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থত্তে মছর্ষি তাহার উল্লেখ করেন নাই। আত্মসনঃসংযোগ ও ইক্রিয়সনঃসংযোগ জ্ঞানের কারণ, ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থপ্রাপ্ত হওয়ায় স্ত্রকার প্রতাক্ষ-লক্ষণ-স্থরে ঐ ছইটিরও উরে ধ করেন নাই। তাৎপর্যাটীকাকারও উপসংহারে এই কথা বলিয়া ত্রই স্থত্তের মূল তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদ্যোতকরের কথাতেও এই ভাব ব্যক্ত আছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, আত্মার সহিত শারীরাদির সংযোগই কেন জ্ঞানের অসমবাগ্নি কারণ হয় না, এ জ্বন্ত মনের প্রাধান্ত প্রদর্শন করিতেই মহর্ষি এই স্থাটি বলিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষির এই স্থাকেও তাঁহার পূর্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। প্রভাক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রে ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের কেন উল্লেখ হয় নাই, তাহাও ত প্রত্যক্ষের কারণ, এই কথা সমর্থন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়মন:দংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ কেন, ইহা বলা আবশুক হয়। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা তাহাও বলিতে পারেন। স্ত্রোক্ত মূল পূর্ব্বপক্ষের প্রক্বত উত্তর মহর্ষি শেষেই বলিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।

এই সত্ত্রে "তৎ" শব্দের দারা পুর্বাহ্যত্তোক্ত জ্ঞানই বৃদ্ধিস্থ। পূর্বাহ্যত্তে যে "অনবরোধঃ" এই কথাটি আছে, এই হুলে "মনসঃ" এই কথার পরে উহার অমুবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই সূত্রে "ন মনসঃ" এই স্থলে "মনসঃ" এইরূপ পাঠও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই পাঠ পক্ষে পূর্বাহ্যত হইতে "নানবরোধঃ" এই পর্যস্ত বাকাই অমুবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই পাঠ ভাষ্যকারের সন্মত বলিয়া বুঝা যায় না॥২৫॥

# সূত্র। প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাচ্চেন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্ধিকর্যস্থ স্বশব্দেন বচনং ॥২৩॥৮৭॥

অমুবাদ। এবং প্রত্যক্ষেরই কারণস্ববশতঃ ইন্দ্রিয়ও অর্থের সন্নিকর্বের স্বশব্দের দারা উল্লেখ হইয়াছে। [ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ব প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ম" এই শব্দের দারা তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে]।

ভাষা। প্রত্যকানুমানোপমানশাব্দানাং নিমিত্তমাত্মমনঃদল্লিকর্মঃ, প্রত্যক্ষৈত্মবেন্দ্রিয়ার্থদল্লিকর্ম ইত্যদমানোহদমানত্বাক্তম্ম গ্রহণং।

অনুবাদ। আত্মমনঃসন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ বোধের অর্থাৎ জগুজ্ঞানমাত্রের কারণ, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষের কারণ, এ জগু অসমান অর্থাৎ উহা প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, অসমানত্বশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ বলিয়া (প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে) তাহার গ্রহণ হইয়াছে।

টিপ্লনী। এই পত্রের দারা মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্বাপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। এইটি দিদ্ধান্ত-সূত্র। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ যেমন পূর্ব্বোক্তরপে যুক্তির দারা প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মও প্রতাক্ষের কারণ, ইহাও যুক্তির দারা বুঝা যায়। তবে আর প্রতাক্ষ-লৃক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্দেরই বা উল্লেখ করা কেন হইয়াছে ? যদি প্রত্যক্ষের কোন একটি কারণের উল্লেখ ক্রিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বক্তব্য হয়, তাহা হটলে আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইক্রিয়মনঃসংযোগকেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থত্তে কেন বলা হয় নাই ? শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যেরই কেন উল্লেখ করা হইয়াছে ৭ মহর্ষি এই স্থত্তের দারা এই আপতির নিরাদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ববপক্ষের পরম সমাধান বলিয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি এই ভাবেই এই স্থতের উত্থাপন করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থাত্তের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ-লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোন কারণেরই উল্লেখ না করিলে প্রত্যক্ষের লক্ষণই বলা হয় না। তন্মধ্যে যদি আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণেরই উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে অমুমানাদি জ্ঞানও প্রতাক্ষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কারণ, দে সমস্ত জ্ঞানও আত্মমনঃদংযোগ জন্ম। আত্মমনঃদংযোগ জন্মজ্ঞানমাত্রেরই কারণ। এবং ইন্দ্রিয়মনঃদংযোগরূপ প্রত্যক্ষকারণের উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলে মানদ প্রত্যক্ষ ঐ লক্ষণাক্রান্ত হয় না। কারণ, মানদ প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃদংযোগ কারণ নহে। স্থতরাং আত্মমনঃসংযোগ অথবা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্লিকর্ষরূপ কারণের উল্লেখ করিয়াই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নির্কর্ষ জন্মপ্রত্যক্ষমাত্রের অসাধারণ কারণ। আত্মমনঃসংযোগ জন্মজানমাত্রের সাধারণ কারণ। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ, অমুমিতি, উপমিতিও শাক বলিয়া জন্ম অমুভূতিমাত্রের উল্লেখ করিলেও উহার দ্বারা জন্ম জ্ঞানমাত্রই

মুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ার্গসিয়িকর্ষ কেবল প্রত্যক্ষেরই কারণ বলিয়া ভাষ্যকার তাহাকে অসমান বলিয়াছেন। অসমান বলিতে অসাধারণ। অসাধারণ কারণ বলিয়াই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সিয়কর্বপ্রই প্রহণ ইইয়াছে। "ইন্দ্রিয়ার্থ-সিয়কর্বপ্র এই শব্দের ছারাই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা প্রকারাস্তরে মুক্তির ছারা প্রকাশ করা হয় নাই। ইহাই মহর্ষি "য়শব্দেন বচনং" এই কথার ছারা বলিয়াছেন। স্ববোধক শক্ষই "য়শক্ষ"। স্থ্রে "প্রত্যক্ষনিমিত্তত্বাং" এই কথার ছারা ইন্দ্রিয়ার্থসিয়িকর্ষ প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ, উহা অনুমানাদি জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। এবং সেই হেতুতেই প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্থ্রে "ইন্দ্রিয়ার্থ-সিয়িকর্য" শব্দের ছারা তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাই মহর্ষি বলিয়াছেন। ইন্দ্রিমনঃসংবোগও প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ; তাহার উল্লেখ কেন করা হয় নাই, ইহার উত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যে উহার অন্তর্জপ উত্তর বলিয়াছেন এবং পরে ইন্দ্রিয়মনঃসংবোগের মপেক্ষায় ইন্দ্রিয়ার্থ-সিয়িকর্থর প্রাধান্ত সমর্থন ক্রিয়ার্ছন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত হুত্রদ্বয়ের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধানই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাহা পরম সমাধান নহে, এই স্থ্রোক্ত সমাধানই প্রম সমাধান, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন। এই মতান্মুসারেই পুর্ব্বোক্ত স্থতাদ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উদ্যোতকরেরও ঐক্পপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত স্থতাদয়কে মহর্ষির পূর্ব্বপক্ষ-সমর্থকরপেও বুঝা যাইতে পারে। সেই ভাবে ভাষ্যেরও সংগতি হইতে পারে, ইহা চিম্বনীয়। আত্মনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগ প্রত্যক্ষে কারণ, ইহা যথাক্রমে ছই হৃত্তের ছারা সমর্থন করিয়া, ঐ উভয়কে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, ইহাই মহর্ষি সমর্থন করিয়া, শেষে এই স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান বলিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে এবং সরলভাবে তাহাই বুঝা যায়। পরস্ত আত্মমনঃসংযোগ-জন্ম জানকে প্রত্যক্ষ বলিলে, অনুমানাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ-লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পড়ে এবং ইন্দ্রিয়মনঃ-সংযোগ-জন্ম জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিলে মানস প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-লক্ষ্ণাক্রান্ত হয় না, এ কথা যথন তাৎপর্য্যাটীকাকারও বলিয়াছেন, তথন ঐ কারণছয় অন্ত স্থতের সাহায্যে যুক্তির দারাই বুঝা যায় বলিয়া উহাদিগের উল্লেখ করা, হয় নাই, এইরূপ পূর্কোক্ত দ্যাধান কিরূপে সংগত হয়, ইহা স্থধীগণ চিম্ভা করিবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত ছুই স্থতকে সমাধান-স্থত বলেন নাই। উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য এই স্থত্তকে সমাধান স্থত্তরূপে প্রকাশ করায় এবং এই স্থত্তোক্ত সমাধান মহর্ষির অবগ্র বক্তব্য বলিয়া ইহা মহর্ষির স্থত্ত বলিয়াই গ্রাহ্য। কেহ কেহ যে ইহাকে স্থত্ত না বলিয়া ভাষ্যই বলিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্ম নহে। কেহ কেহ এই স্থৱে "পৃথগ্ৰচনং" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত "রশব্দেন বচনং" এইরূপ পার্ঠই উদ্যোতকর প্রভৃতির সন্মত ॥২৬॥

সূত্র। স্প্রব্যাসক্তমনসাঞ্চেন্দ্র্যার্থয়োঃ সন্নিকর্ষ-নিমিতত্বাৎ ॥২৭॥৮৮॥ অনুবাদ। এবং থেহেতু স্থাননা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের (জ্ঞানোৎপত্তির) ইন্দ্রিয় ও মর্থের সন্নিকর্ষ নিমিত্তকত্ব আছে, [অর্থাৎ স্থামনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি-দিগের যে, সময়বিশেষে জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্মই প্রধান কারণ, ইহা বুঝা যায়, স্থতরাং প্রধান কারণ বলিয়া প্রভাক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মেই গ্রহণ হইয়াছে—আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই।]

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়ার্থদিরিকর্ষন্ত গ্রহণং নাজ্মনদোঃ দরিকর্ষস্থেতি।
একদা খল্লয়ং প্রবোধকালং প্রণিধার স্বপ্তঃ প্রণিধানবশাৎ প্রবৃধ্যতে।
যদা তু তীত্রো ধ্বনিস্পর্শে প্রবোধকারণং ভবতঃ, তদা প্রস্থপ্রস্তিরে
সন্মিকর্বনিমিত্তং প্রবোধজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তত্র ন জ্ঞাতুর্মনদশ্চ দরিকর্ষন্ত
প্রাধান্যং ভবতি। কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়ার্থয়োঃ দরিকর্ষন্ত। ন হ্যাজ্মা
জিজ্ঞাদমানঃ প্রয়ম্ভেন মনস্তদা প্রেরয়তীতি।

একদা খল্মং বিষয়ান্তরাসক্তমনাঃ সংকল্পবশাদ্বিষয়ান্তরং জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রপ্রতিন মনসা ইন্দ্রিয়ং সংযোজ্য তদ্বিষয়ান্তরং জানীতে। যদা তু খল্লফা নিঃসংকল্পফা নির্জিজ্ঞাসফা চ ব্যাসক্তমনসো বাহ্যবিষয়োপ-নিপাতনাজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদেন্দ্রিয়ার্থসিয়িকর্ষতা প্রাধান্তং, ন হাত্রাসো জিজ্ঞাসমানঃ প্রযন্ত্রেন মনঃ প্রেরয়ভীতি। প্রাধান্তাচ্চেন্দ্রার্থ-সন্ধিক্ষতা গ্রহণং কার্য্যং, গুণস্বান্ধান্মমনসোঃ সন্ধিকর্ষত্তেতি।

অসুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই (অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত হেতুবশতঃও প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-সূত্রে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে গ্রহণ করা হইয়াছে, আত্মনঃসংযোগকে গ্রহণ করা হয় নাই )।

্রিখন এই সূত্রোক্ত স্থপ্রমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ম প্রধান কেন, তাহা বুঝাইতেছেন।

একনা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি জাগংণের সময়কে সংকল্প করিয়া (অর্থাৎ আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিব, এইরূপ সংকল্পপূর্বক ) স্থপ্ত হইয়া প্রণিধানবশতঃ অর্থাৎ পূর্ববসংকল্পবশতঃ জাগরিত হয়। কিন্তু যে সময়ে তীত্র ধ্বনি ও স্পর্শ জাগরণের কারণ হয়, সেই সময়ে প্রস্থি

<sup>্ &</sup>gt;। প্রণিধার সংবল্পা প্রদোধে স্বংখাহর্দ্ধরাতে ময়োপাতবামিতি সে,হর্দ্ধরাত এবাববুধ্যতে। প্রবোধজ্ঞানমিতি প্রবোধ নিমাবিছে, দ ঝাটতি জ্ঞানপর্শস্থ সংক্ষানং প্রবোধজ্ঞানমিত্যর্থ: ।—তাৎপর্যাচীকা।

ব্যক্তির ইন্দ্রিয়দ্রিকর্ধ-নিমিত্তক প্রবোধ জ্ঞান অর্থাৎ নিদ্রাবিচ্ছেদ হইলে সহসা দ্রব্য-স্পর্শাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই স্থলে জ্ঞাতা ও মনের সন্নিকর্ষের অর্থাৎ আজ্মনঃ-সংযোগের প্রাধান্ত হয় না। (প্রান্ধ) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের (প্রাধান্ত হয়)। যেহেতু সেই সময়ে আত্মা জ্ঞানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযজ্বের দ্বারা মনকে প্রেরণ করে না।

[ সূত্রোক্ত ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির জ্ঞানবিশেষে ইক্রিয়ার্থসন্নিকর্মের প্রাধান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন ]

একদা এই জ্ঞাতা অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ব্যক্তি বিষয়ান্তরে আসক্তচিত্ত হইয়া সংকল্পবশতঃ অহ্য বিষয়কে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযান্তর দারা প্রেরিত মনের সহিত ইন্দ্রিয়কে (চক্ষুরাদিকে) সংযুক্ত করিয়া সেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্তু যে সময়ে সংকল্পশৃহ্য, জিজ্ঞাসাশৃহ্য এবং (বিষয়ান্তরে) ব্যাসক্তচিত্ত এই ব্যক্তির বাহ্য বিষয়ের উপনিপাতরশতঃ হর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উপন্থিত হত্যায় জ্ঞান (প্রাঞ্জ) উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত হয়। যেহেতু এই হলে (পূর্ক্ষোক্ত প্রত্যক্ষবিশেষ হলে) এই ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রযান্তর দারা মনকে প্রেরণ করে না।

প্রাধান্যবশতঃ মর্থাৎ প্রত্যাক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্য প্রধান কারণ বলিয়া ( প্রত্যক্ষলক্ষণে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বের গ্রহণ কর্ত্তব্য, গুণম মর্থাৎ মপ্রোধান্যবশতঃ আত্মা ও
মনের সংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

টিগ্ননী। প্রত্যাক্ষর কারণের মধ্যে আত্মদনঃসংবোগের অপেক্ষার ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মই প্রধান, ইহা বুঝাইতে মহর্মি এই হ্রাটি বলিয়াছেন। হলে "জ্ঞানোৎপতেঃ" এই বাক্যের অস্যাহার মহর্মির অভিপ্রেত। তাই তাৎপর্যাটীকাকার লিখিয়াছেন,—"জ্ঞানোৎপতেরিতি স্কুলেশবঃ"। অর্থাৎ বেহেতু স্প্রথমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ বা প্রত্যাক্ষবিশেষের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ম-নিমিত্তক, অত এব বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মনার্থ-সন্নিকর্মেরই গ্রহণ হইয়াছে, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হয় নাই। ভাষ্যকার মহর্মি স্ব্রোক্ত হেতুর এই চরম সাধাটি ভাষ্যারক্তে উল্লেখ করিয়া স্বরের মূল প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন। পরে মথাক্রমে স্ব্রোক্ত স্থ্রমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যাক্ষবিশেষের উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ম-নিমিত্তক, তাহাতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্মই প্রথান, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া স্ব্রোর্থ বুঝাইয়াছেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণ স্ব্রোই এই স্ব্রেক্ত স্থায়স্কর্মণ উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, কোন সময়ে যদি কোন ব্যক্তি "আমি প্রদোষে নিদ্রিত হইয়া অর্দ্ধরাত্রে উঠিব" এইরূপ সংকল্প করিয়া নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বসংকল্পবশতঃ অৰ্দ্ধরাত্যে উঠিয়া পড়ে । কিন্তু যদি কোন সময়ে তীব্র কোন ধ্বনি অথবা তীব্র কোন স্পর্শের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তজ্জ্য তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া ঐ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষ হয়, তথন কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ স্পর্শাদিকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রবত্নের দারা আত্মাকে মনের দহিত সংযুক্ত করে না; সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই তীব্র ধ্বনি বা স্পর্শের সন্নিকর্ষ হওয়াডেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া, ঐ ধ্বনি বা স্পর্নের জ্ঞান জন্মে; স্থতরাং বুঝা বায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষ-বিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সেথানে প্রধান কারণ নহে।

এবং বিষয়াস্তরাসক্তচিত্ত কোন ব্যক্তি যেখানে সংক্রবশতঃ বিষয়াস্তরকে জানে, সেখানে বিষয়াস্তরকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ প্রায়ত্তর দ্বারা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়কে মনের সহিত সংযুক্ত করিয়াই নেই বিষয়ান্তরকে জানে। কিন্ত যেখানে ঐ ব্যক্তির বিষয়ান্তর জানিবার জন্ম পূর্ব্ব-সংকল্প নাই, তখন কোন ইচ্ছাও নাই এবং বিষয়ান্তরেই তাহার মন আসক্ত আছে, সেখানে সহসা কোন বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার কোন ইন্সিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, ঐ বাহ্য বিষয়ের প্রতাক্ষ জন্মিয়াই যায়। দেখানে ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয় জানিবার ইচ্ছাবশতঃ প্রযন্ত্র করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত করে না। সহসা ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐ বাহ্য বিষয়টির সন্নিকর্ম হওয়াতেই তাহার প্রত্যক্ষ ছইয়া যায়। স্থতরাং বুঝা যায়, তাহার ঐ প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিরের সহিত বিষয়ের সন্ধিকর্ষই প্রধান কারণ; আত্মমনঃসংযোগ সে সময়ে কারণরূপে থাকিলেও তাহা প্রধান কারণ নতে ॥২৭॥

্ভাষ্য। প্রাধাষ্মে চ হেত্বন্তরম

অমুবাদ। (ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের) প্রাধান্যে আর একটি হেতু---

সূত্র। তৈশ্চাপদেশো জ্ঞানবিশেষাণাং ॥২৮॥৮৯॥

অমুবাদ। এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ও অর্থ ( গন্ধাদি ) সমূহের দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলির (বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষগুলির) অপদেশ অর্থাৎ ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়।

ভাষা। তৈরিন্দ্রিররথৈঁন্চ ব্যপদিশান্তে জ্ঞানবিশেষাঃ। কথম ? ভ্রাণেন জিন্ততি, চক্ষুষা পশ্যতি, রসনয়া রসয়তীতি। ভ্রাণবিজ্ঞান চক্মবিজ্ঞানং, রদনাবিজ্ঞানমিতি। গন্ধবিজ্ঞানং, রপবিজ্ঞানং, রদ-বিজ্ঞানমিতি চ।

ইন্দ্রিরবিষয়বিশেষাচ্চ পঞ্চধা বুদ্ধির্ভবতি, অতঃ প্রাধান্যমিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যস্থেতি।

অমুবাদ। সেই ইন্দ্রিয়গুলির দারা এবং অর্থগুলির দারা অর্থাৎ খ্রাণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় এবং গদ্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থগুলির দ্বারা জ্ঞানবিশেষগুলি (প্রভাক্ষ-বিশেষগুলি) ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নাম প্রাপ্ত হয়। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? (উত্তর) আণেল্রিয়ের দ্বারা আণ করিতেছে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছে, রসনার দারা আস্থাদ গ্রহণ করিতেছে। গ্রাণজ্ঞান ( গ্রাণজ্ঞান ), চক্ষুজ্জনি (চাক্ষুষ জ্ঞান), রসনাজ্ঞান (রাসন জ্ঞান) এবং গন্ধজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান - অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষগুলির যে পূর্বেবাক্তরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইতেছে, তাহা খ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থকে গ্রহণ করিয়াই হইতেছে, স্থৃতরাং প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্যই যে প্রধান, ইহা স্বীকার্য্য ]।

এবং' ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় পাঁচটি ও তাহার গন্ধাদি পাঁচটি বিষয়ের পঞ্চর সংখ্যারূপ বিশেষ থাকাতেই পাঁচ প্রকার বুদ্ধি (প্রতাক্ষ) হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্ধিকর্ষের প্রাধান্য।

টিপ্রনী। প্রত্যক্ষের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই যে প্রধান, এ বিষয়ে মহর্ষি এই হতের দ্বারা আর একটি হেতু বলিয়াছেন। সে হেতুটি এই যে, ইন্দ্রিয় ও গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ার্থের দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাক্ষগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঘাণজ প্রত্যক্ষ হলে "ঘাণেক্রিয়ের দারা ঘাণ করিতেছে" এইরূপ কথাই বলা হয়, আবার সমাস করিয়া "ঘাণবিজ্ঞান" এইরূপ নাম বলা হয়। এইরূপ চাক্ষুয়াদি প্রতাক্ষ হ'লে "চক্ষুর দ্বারা দৈখিতেছে" এবং "চক্ষুর্বিজ্ঞান" ইত্যাদি প্রকার কথাই বলা হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাণজ প্রভৃতি জ্ঞানবিশেষের ঘাণাদি ।ইন্দ্রিয়ের ছারা ব্যপদেশ বা নামকরণ হয়। এবং "গন্ধ-জ্ঞান," "রপজ্ঞান", "রসজ্ঞান" ইত্যাদি নামগুলি ইন্দ্রিয়ার্থ গন্ধাদির দারাই দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রভ্যান্দের কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্নিকর্ষই প্রধান। কারণ, প্রধান ও অপ্রধানের মধ্যে প্রধানের দারাই ব্যথদেশ ( নামকরণ ) হইরা থাকে। অসাধারণ কারণই প্রধান কারণ, এ জ্বন্থ অসাধারণ কারণের দারাই ব্যপদেশ দেখা যায়। উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া, ইহার দৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন—"শাল্যস্থর"। ঐ অস্কুরের প্রতি ক্ষিতি, জল প্রভৃতি বছ কারণ থাকিলেও শালি-বীজই অসাধারণ কারণ, এই জন্ম "ক্ষিত্যস্কুর", "জ্লাস্কুর" প্রভৃতি কোন নাম না বলিয়া "শালাস্কুর" এই নামই বলা হয়। ফল কথা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের দ্বারা যথন প্রত্যক্ষবিশেষগুলির বাপদেশ দেখা - যায়, তথন ইন্দ্রিয় ও অর্থ প্রধান, ত্বতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষই আত্মমনঃসন্নিকর্ষ

 <sup>)।</sup> ইত্রিরবিষয়নংখাত্ররোধাৎ ভল্জানস্থ তদ্বাপদেশ ইত্যাহ ইক্রিরেতি।—তাৎপর্যাটকা।

প্রভৃতি কারণ হইতে প্রধান, ইহা বুঝা যাইতেছে। আত্মা বা মনের দারা চাক্ষ্যাদি কোন বাহ্য প্রত্যক্ষের কোন ব্যপদেশ দেখা যায় না, স্তরাং পূর্কোক্ত যুক্তিতে আত্মমনঃসন্নিকর্ষের প্রাধান্ত বুঝা যায় না।

ভাষ্যকার শেষে আরও একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্ম পাঁচ প্রকার প্রভাক্ষ জন্মে; ইহার কারণ, ঐ আণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা ও তাহাদিগের গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের পঞ্চত্ব-সংখ্যা। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের ঐ পঞ্চত্ব-সংখ্যারূপ বিশেষবশতঃ তজ্জন্ম প্রভাক্ষকে পঞ্চ প্রকার বলিয়া বাপদেশ করা হয়; স্কৃতরাং ইহাতেও ইন্দ্রিয় ও অর্গের প্রাণান্ত ব্রিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাণান্ত ব্রাণ যায়। ভাষ্যকারের এই শেষোক্ত যুক্তি বা হেতুও তাঁহার মতে মহর্ষি-স্ক্রে (অপদেশ শক্ষের দ্বারা) স্টিত হইয়াছে ॥২৮॥

ভাষ্য। যত্নজমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষগ্রহণং কার্য্যং নাত্মমূনসোঃ সন্নিকর্ষ-স্থেতি, কম্মাৎ ? স্থেব্যাসক্তমনসামিন্দ্রিয়ার্থয়োঃ সন্নিকর্ষস্থ জ্ঞাননিমিত্ত-ত্বাদিতি সোহয়ম্।

## সূত্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৯॥৯০॥

অনুবান। (পূর্ববপক্ষ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। কেন ? যেহেতু স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিণের ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষের জ্ঞাননিমিন্ততা অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষে কারণত্ব আছে, এই যে বলা হইয়াছে, সেই ইহা (সূক্রান্ত্রবাদ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত ব্যাঘাতবশতঃ অহেতু (হেতু হয় না)।

ভাষ্য। যদি তাবৎ কচিদ। স্থাননাঃ সন্ধিক্ষ জ্ঞানকারণজ্বং নেষ্যতে, তদা ''যুগপজ্জানানুৎপত্তির্মনােলা লিঙ্গ'মিতি ব্যাহন্তেত, নেদানীং মনসঃ সন্ধিক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্ধিক্ষোহিপেক্ষতে, মনঃসংযোগানপেক্ষা-য়াঞ্চ যুগপজ্জানােৎপতিপ্রসঙ্গঃ। অথ মাভূদ্ব্যাঘাত ইতি সর্বজ্ঞানানা-মাস্থ্যমনসাঃ সন্ধিক্ষ কারণমিষ্যতে, তদবস্থামেবেদং ভবতি, জ্ঞানকারণ-ছাদা্ম্মনসাঃ সন্ধিক্ষ গ্রহণং কার্যমিতি।

অসুবাদ। যদি কোন স্থলেই আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের প্রত্যক্ষ কারণত্ব ইন্ট না হয় অর্থাৎ স্বীকার না করা যায়, ভাষা হইলে "যুগপৎ জ্ঞানের অসুৎপত্তি মনের লিঙ্গ" ইহা অর্থাৎ এই পূর্বেকাক্ত সূত্র ব্যাহত হয়। (কারণ) এখন অর্থাৎ ইহা হইলে ( আত্মনঃসরিকর্ষকে কুজাপি প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সরিকর্ষ মনঃসরিকর্ষকে অপেক্ষা করে না, মনঃসংযোগকে অপেক্ষা না করিলে যুগপৎ প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয় [ অর্থাৎ মনঃসরিকর্ষ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থ-সরিকর্ষকে প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে একই সময়ে চাক্ষ্মাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্বেবাক্ত যুগপৎ জ্ঞানের অমুৎপত্তি সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া যায় ]।

যদি (পূর্বোক্ত কথার) ব্যাঘাত না হয়, এ জন্ম আত্মন:সন্নিকর্ষ সকল জ্ঞানের কারণক্রপে ইউ (স্বীকৃত) হয়, (তাহা হইলে) জ্ঞানকারণত্বশতঃ (প্রত্যক্ষ-লক্ষণে) আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহা তদবস্থই থাকে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত এই পূর্ববিপক্ষ পূর্ব্বপক্ষাবস্থ হইয়াই থাকে —উহার সমাধান হয় না।

টিপ্রনী। পূর্ব্বোক্ত (২৬।২৭।২৮) তিন স্থতের দারা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষে কারণ, আত্মনঃসংযোগ বা ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণই নতে, এইরূপ ভূল বুঝিয়া পূর্ব্বপক্ষী যেরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবভারণা করিতে পারেন', মহর্ষি এখানে এই স্ত্রের দারা তাহারও উল্লেখ ও সমাধান করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত সমাধানকে আরও বিশদ ও স্নদৃঢ় 🔭 করিয়া গিরাছেন। ভাষ্যকার প্রথমে ভ্রান্ত পূর্ব্বপক্ষীর ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পরে তন্ম লক পূর্ব্ধপক্ষ-হুত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "সোহয়ং" এই বাক্যের সহিত হৃত্রের "অহেতুঃ" এই বাক্যের যোজনা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "কম্মাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্রপক্ষবাদীর নিজেরই প্রশ্ন প্রকাশপূর্ব্বক পরে তাহারই নিজ বক্তব্য হেতুর উল্লেখ করিয়া "সোহয়ং" এই কথার দারা ঐ হেতুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, স্কর্থমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ধ-নিমিত্তক, এ জন্ম প্রাত্তক্ষ-লক্ষণে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের গ্রহণই কর্ত্তব্য, আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে; এই ধাহা পুর্বের বলা হইগ্নাছে, তাহা হেতু হয় না। কারণ, উহাতে ব্যাবাত-দোষ হইতেছে। কারণ, ইন্দ্রিয়ার্গ-সন্ধি-কর্ষকেই প্রত্যক্ষে কারণ বলিলে, আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ না হওয়ায় একই সময়ে নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি অনিবার্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "যুগপৎ জ্ঞানের অন্তুৎপত্তি মনের নিঙ্গ", এই কথার ব্যাবাত হয়। যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি পূর্বাসীকৃত সিদ্ধান্ত। এখন তাহার ব্যাণাতক বা বিরোধী হেতু বলিলে তাহা হেতু হইতে পারে না ; তাহা হেত্বাভাদ, স্নতরাং তদ্বারা সাধ্যদিদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্নপক্ষ-💃 বাদীর ভ্রমমূলক পুর্ব্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, আত্মমনঃসন্নিকর্য প্রভ্যক্ষের কারণই নছে, ইহা

<sup>&</sup>gt;। জনেন প্রবদ্ধনেশ্রিয়ার্থসন্নিকর্ধ এব কারণং জ্ঞানস্ত, ন খাস্থ্যবনংসন্নিকর্ধ ইল্রিয়খনংসন্নিকর্ধো বা জ্ঞান-কারণখনেলোক্তমিভি মদানো দেশস্থতি।—ভাৎপর্যাচীকা ।

যদি বলা হইল, ভাহা হইলে এখন মন:সংযোগের অপেকা নাই, ইহা বলা হইল; ভাহা হইলে একই সমরে চাক্ষাদি নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হয়। অগাৎ তাহা হইলে "যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি মনের শিঙ্গ" এই পূর্ব্বোক্ত হৃত্ত ব্যাহত হয়। ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগ বলিয়াছেন, উহার ছারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও বুঝিতে হইবে। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিরের সহিত সংযুক্ত হয়, এইরূপ কথা ভাষ্যকার প্রত্যক্ষ-লক্ষণস্ত্র-ভাষ্যে বলিয়াছেন। স্বতরাং এখানে "আত্মমনঃ দংযোগ" শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয়মনঃ দংযোগকেও ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা যায়। কেবল আত্মার সহিত মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের উৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগকে প্রত্যক্ষের কারণ বলাতেই ঐ আপত্তির নিরাদ হইশ্লাছে। ইন্দ্রিয়মনঃদংযোগকে প্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া আত্মমনঃদংযোগকে কারণ না বলিলে ঐ আপত্তি হইতে পারে না। স্থতরাং ভাষ্যকার যে আত্মমনঃসংযোগের উল্লেখ এখানে করিয়াছেন, উহা ইক্রিয়সংযুক্ত মনের সহিত আত্মার বিলক্ষণ সংযোগ। পরস্ত পূর্ব্বপক্ষবাদী আত্মমনঃদংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃদংযোগ প্রত্যাক্ষে কারণই নহে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্মই প্রত্যাক্ষে কারণ, এইরূপ ভ্রমবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তিন স্থতের দারা দিদ্ধান্তী তাহাই বলিয়াছেন, এইরূপ ভ্রমই এই পূর্ব্বপক্ষের মূল। ভাষাকার ঐ ভ্রম প্রকাশ করিয়া ঐ পুর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে যে অত্মিমনঃসংযোগ শক্তের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দারা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাৎপর্যা-টীকাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর ভ্রম প্রকাশ করিয়া, পূর্ব্ধপক্ষ-স্থত্তের উত্থাপন করিতে আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ, এ**ই উভয়ে**র বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ননঃসংযোগও প্রত্যক্ষে কারণ, নচেৎ যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত ভাষ্যকারও অন্তর্জ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তৃতীয়াধ্যায়ে মনঃপরীক্ষা-প্রকরণে হুত্রকার ও ভাষ্যকার বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা দ্রপ্টব্য।

পূর্ব্বপক্ষী পক্ষান্তরে তাঁহার শেষ কথা বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাত ভয়ে আত্মমনঃসংযোগাদিকেও প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহাদিগেরও উল্লেখ
কর্ত্তব্য, নচেৎ অসম্পূর্ণ কথন প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অমুপপত্তি, এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান হইল না,
উহা নিরুত্তর হইয়াই থাকিল। মূলকথা, আত্মমনঃসংযোগাদিকে প্রত্যক্ষে কারণ না বলিলে পূর্ব্বোক্ত
ব্যাঘাত কারণ বলিলে প্রত্যক্ষ-লক্ষণে উহাদিগের অমুরেখে পূর্ব্বপক্ষের স্থিতি, ইহাই উভয় পক্ষে
পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য।

উদ্যোতকর এই স্ত্রের ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপঞ্চী "ব্যাহতত্বাৎ" এই কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তিন স্ত্রের প্রত্যাধ্যান করিয়াছেন। পূর্ব্বপঞ্চীর কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত তিন স্ত্রের দ্বারা যথন আত্মসনঃসন্নিকর্থের প্রক্রাক্ষ কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথন "জ্ঞানলিঙ্গত্বাৎ" ইত্যাদি ও "তদযৌগপদ্যলিঙ্গত্বাড়ে" ইত্যাদি স্ত্রেছয় ব্যাহত হইয়াছে। কারণ, ঐ গুই স্ত্রের দ্বারা আব্মসনসানিকর্থকে প্রত্যাক্ষর কারণ বলা হইয়াছে। স্ক্রাং পূর্ব্বাপর বিরোধ হওয়ায় ঐ স্ক্রেছয়

ব্যাহত হইরাছে এবং যুগপথ জ্ঞানের অন্তৎপত্তি দেখা যায় অর্থাৎ উহা অন্তত্তব-দিদ্ধ। প্রত্যক্ষে মনঃসন্ধিকর্ষের অপেকা না থাকিলে যুগপথ নানা প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে। তাহা হইলে দৃষ্টব্যাঘাত্ত দোষ হয়। ২৯॥

## সূত্র। নার্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ॥৩০॥৯১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ব্যাঘাত নাই। অর্থবিশেষের প্রবলতা প্রযুক্ত ( স্থেমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের জ্ঞানবিশেষ জন্মে, এ জ্বল্য প্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্যই বলা হইয়াছে, আসমনঃসংযোগাদির প্রাত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ করা হয় নাই)।

ভাষা। নান্তি ব্যাঘাতঃ, ন ছাত্মনঃসন্নিকর্ষশ্য জ্ঞানকারণত্বং ব্যভি-চরতি, ইন্দ্রোর্থসন্নিকর্ষশ্য প্রাধান্যমুপাদীরতে, অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাদ্ধি স্থেব্যাসক্তমনসাং জ্ঞানোৎপত্তিরেকদা ভবতি। অর্থবিশেষঃ কশ্চি-দেবেন্দ্রিরার্থঃ, তস্ম প্রাবল্যং তীব্রতাপটুতে। তচ্চার্থবিশেষপ্রাবল্য-মিন্দ্রিরার্থসন্নিকর্ষবিষয়ং, নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষবিষয়ং, তত্মাদিন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষঃ প্রধানমিতি।

অসতি সংকল্পে প্রণিধানে চাসতি স্পুর্যাসক্তমনসাং যদিন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্ষাত্বংপদ্যতে জ্ঞানং তত্র মনঃসংযোগোহপি কারণমিতি মনসি ক্রিয়াকারণং বাচ্যমিতি। যথৈব জ্ঞাতুঃ খল্তয়মিচ্ছাজনিতঃ প্রযক্ষে মনসঃ
প্রেরক আত্মগুণ এবমাত্মনি গুণাস্তরং সর্বর্স্ত সাধকং প্রবৃত্তিদোষজনিতমন্তি, যেন প্রেরিতং মন ইন্দ্রিয়েণ সম্বধ্যতে। তেন হপ্রের্যামাণে মনসি
সংযোগাভাবাজ্জ্ঞানাসুৎপত্তী সর্বার্থতাহস্ত নিবর্ততে, এমিতব্যঞ্চাস্ত
গুণাস্তরস্ত ক্রব্যগুণকর্মকারকত্বং, অন্যথা হি চতুর্বিধানামণ্নাং ভূতসূক্ষ্মাণাং মনসাঞ্চ ততোহস্তস্ত ক্রিয়াহেতোরসম্ভাবাৎ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াণামন্ত্রপত্তিপ্রসঙ্কঃ।

অমুবাদ। ব্যাঘাত নাই, যেহেতু আত্মমনঃ-সন্নিকর্বের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব ব্যভিচারী হইতেছে না ( অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মমনঃ-সন্নিকর্বের প্রত্যক্ষ-কারণত্ব নিষেধ করা হয় নাই ), ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্বের প্রাধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু অর্থ- বিশেষের প্রাবল্যবশতঃ কোন সময়ে স্থেমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের প্রত্যক্ষবিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থবিশেষ কি না কোন একটি ইন্দ্রিয়ার্থ, তাহার প্রাবল্য কি না তীব্রতা ও পটুতা। সেই অর্থবিশেষের প্রাবল্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবিষয়ক, আজা ও মনের সন্নিকর্ষবিষয়ক নহে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের সহিতই পূর্বেবাক্ত অর্থবিশেষ প্রাবল্যের বিশেষ সম্বন্ধ, আজ্বমনঃসন্নিকর্ষের সহিত উহার কোনই শিষ্ম সম্বন্ধ নাই), সেই জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ প্রধান।

(প্রশ্ন) সংকর না থাকিলে এবং প্রণিধান না থাকিলে স্থপ্তমনা ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ার্থ-সিরিকর্ববশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে মনঃসংযোগ কারণ, এ জন্ম মনে ক্রিয়ার কারণ বলিতে হইবে। (উত্তর) জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্ম ইচ্ছাজনিত মনের প্রেরক এই প্রয়ত্ত্ব যে প্রকারই আত্মার গুণ, এই প্রকার আত্মার স্বর্বনাধক প্রবৃত্তি-দোষ জনিত অর্থাৎ কর্ম্ম ও রাগ্রেষাদি-জনিত গুণান্তর আা যেহকর্ত্বক প্রেরিত হইয়া মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়। যেহেতু সেই গুণান্তর্ক্ত্বক মন প্রের্মাণ অর্থাৎ সংযোগান্তর্কুল ক্রিয়াযুক্ত না হইলে সংযোগাভাববশ জ্ঞানের অন্ত্রপত্তি হওয়ায় এই গুণান্তরের সর্ব্বার্থতা অর্থাৎ সমস্ত জন্ম দ্রব্য ও কর্ম্মের কারণতা নির্ভ হয় (থাকে না)। এই গুণান্তরের অর্থাৎ অনুষ্ঠ নামক আহি বিশেষের দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের কারণত্ব ইছলা করিতেও হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীক্রিক্তি করিতেও হইবে। যেহেতু অন্যথা (তাহা স্বীকার না করিলে) চতুর্বিবধ সূক্ষ্মভূত পরমার্গুলির এবং মনের তন্তিন্ন অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অদুষ্টরূপ গুণান্তর ভিন্ন ক্রিয়ার হেতুর সম্ভব না থাকায় শরীর ইন্দ্রিয়ও বিষয়ের অনুৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাদুশ অদুষ্ট ব্যত্তীত পরমার্র ক্রিয়া হইতে না পারায় পরমার্দ্রয়ের সংযোগ-জন্ম দ্বানুকাদি ক্রমে স্তন্তি হইতে পারে না।।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা পূর্ব্বোক্ত লাস্তের পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিয়াছেন। এই
স্তরের ফলিতার্থ এই যে, পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্তই বলা হইয়াছে। আত্মমনঃসংযোগ
বা ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষ কারণই নহে, ইহা বলা হয় নাই, স্কুতরাং ব্যাঘাত-দোষ হয় নাই।
পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত কিরপে বলা হইয়াছে, ইহা ব্র্কাইবার জন্ত মহর্ষি বলিয়াছেন,—
"অর্থবিশেষ-প্রাবল্যাৎ।" ভাষ্যকার মহর্ষির ঐ কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অর্থবিশেষের

ঐ খলে আত্মমনঃসংযোগও কারণক্রপে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পটুতার সহিত তাহার 
'কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ঐ তীব্রতা ও পটুতা না থাকিলেও তথন আত্মমনঃসংযোগ হইতে পারিত। কিন্তু ঐ ধ্বনি বা স্পর্শের সহিত ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারিত না। অর্থবিশেষের পূর্ব্বোক্ত তীব্রতা ও পটুতাবশতঃই তাহার সহিত তৎকালে ইক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় স্থপ্তমনা বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির অর্থবিশেষের প্রত্যক্ষ জনিয়া থাকে। স্কুতরাং ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই প্রধান, ইহা বুঝা যায়। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত "স্থপ্রব্যাসক্তমনসাং" ইত্যাদি স্থতের দ্বারা ইক্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষের প্রাধান্ত বিষয়েই যুক্তি স্থচনা করা হইয়াছে, উহার দ্বারা প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযোগ প্রভৃতির কারণত্ব নাই, ইহা বলা হয় নাই; স্কুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধন্ত্বপ ব্যাঘাত-দোষ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে পূর্ব্বসংকর ও তৎকালীন প্রণিধান না থাকিলেও স্থপ্তমনা ও বাাসক্তমনা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন বিষয়বিশেষের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রত্যক্ষ জন্মে, দেখানেও যদি আত্মমনঃসংযোগও কারণক্রপে আবশুক হয়, তাহা হইলে দেখানে আত্মার সহিত ও ইক্রিয়ের সুহিত মনের সেই বিলক্ষণ সংযোগ কিরূপে হইবে ? আত্মার ক্রিয়া নাই, মনের ক্রিয়া জন্মই আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে। কিন্তু মনের ক্রিয়ার কারণ সেথানে কি, তাহা বলিতে হইবে। যেথানে আত্মা ইচ্ছাপুর্বাক প্রয়ত্ত্বের দারা মনকে প্রেরণ করেন, দেখানে আত্মার ঐ প্রযন্ত্রই মনের ক্রিয়া জন্মাইয়া তাহাকে আত্মার সহিত সংযুক্ত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হলে স্বপ্ত বা ব্যাসক্তমনা ব্যক্তি ত প্রয়ম্ভের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন না, দেখানে আত্মমন:সংযোগের জন্ম মনে যে ক্রিয়া আবশুক, তাহা জনাইবে কে ? ভাষ্যকার এই প্রশ্ন স্থচনা করিয়া তহতুরে বলিয়াছেন যে, আত্মা যেখানে ইচ্ছা করিয়া প্রয়ম্ভের দ্বারা মনকে প্রেরণ করেন, দেখানে তাঁহার ঐ প্রয়ম্ভ যেমন মনঃপ্রেরক অর্থাৎ মনে ক্রিয়ার জনক আত্মগুণ, এইরূপ আর একটি আত্মগুণ আছে, যাহা সর্ব্ব-কার্য্যের কারণ এবং যাহা কর্ম্ম ও রাগ-দ্বেষাদি দোষ-জ্বনিত। ঐ গুণাস্তরটিই পূর্ব্বোক্ত স্থলে মনে ক্রিয়া জন্মাইয়া আত্মার সহিত এবং ইন্সিয়ের সহিত মনকে সংযুক্ত করে। ভাষ্যকার এথানে অদৃষ্টরূপ আত্মগুণকেই তৎকালে মনে ক্রিয়ার কারণ গুণাস্তর বলিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে रा, जे अपृष्ठेत्रे थे थे शिखत स्रीरित स्थापि ভোগেরই কারণ বলিয়া জানা যায়, উহা মনের ক্রিয়ারও জনক, ইহার প্রমাণ নাই। এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, ঐ অদৃষ্টরূপ আত্মগুণ যদি মনে ক্রিয়া না জনায়, তাহা হইলে মনের সহিত আত্মা প্রভৃতির সংযোগ হইতে না পারার তথন জ্ঞান জন্মিতে পারে না ; স্থতরাং ঐ অদৃষ্ট যে সর্ব্বকার্য্যের কারণ, তাহা বলা যায় না, উহার সর্বকার্যাজনকত্ব থাকে না। তাৎপর্যাটীকাকার এই কথার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভোগই অদৃষ্টের প্রধান প্রয়োজন, তজ্জ্য জন্ম ও আয়ু তাহার প্রয়োজন বা ফল। নিজের স্থধ-হুংখের অমুভূতিই ভোগ, তাহার আয়তন শরীর। মন অসংযুক্ত হইয়া ভোগ এবং ভোগের বিষয়

তাহার সর্ব্বকারণতা থাকিবে কিরূপে ? যদি বল, অদৃষ্টের ঐ সর্ব্বার্থতা বা সর্ব্বকারণতা না থাকিল, তাহাতে ক্ষতি কি ? এই ম্বন্ত শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ঠরূপ গুণাস্তরকে সর্বকারণ বলিতেই হইবে; নচেৎ স্থন্ম ভূত যে চতুর্ব্বিধ পরমাণু, তাহাদিগের এবং মনের ক্রিন্নার ঐ অদুষ্ট ভিন্ন কোন হেতু সম্ভব না হওয়ায়, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ ভোগের আয়তন, ভোগের কারণ ও ভোগ্য বস্ত জন্মিতে পারে না, এক কথায় সৃষ্টিই হইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টির পূর্বে বে পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া আবশুক, তাহার কারণ তথন কি হইবে ? যে জীবের ভোগের জন্ম স্থাষ্ট, সেই জীবের অনুষ্টই তথন ঐ ক্রিয়ার জনক বলিতে হইবে। জীবের ভোগ-নিপ্পাদক ঐ ক্রিয়াতে আর কাহাকেও কারণ বলা যাইবে না। স্থতরাং স্ষ্টির মূলে জীবের অদুষ্টরূপ গুণান্তর, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে অদৃষ্ট যে সর্ব্বকার্য্যের কারণ, ইহাও স্বীকার করিতে হইল। জীবের সমস্ত ভোগ্যই অদৃষ্টাধীন, স্কুতরাং সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় সকল কার্য্যই অদৃষ্ট-জন্ম। যে ভাবেই হউক, অদৃষ্টের দর্ব্বকারণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। মূল কথাটা এই যে, স্থপ্ত ও ব্যাসক্তমনা ব্যক্তির যে সহসা বিষয়বিশেষের সাময়িক প্রাত্যক্ষ জন্মে, সেখানেও তাহার আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ জন্মে। সেখানে তাহার অদুষ্টবিশেষই মনে তথনই ক্রিয়া জন্মাইয়া, মনকে আত্মা ও ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত সংযুক্ত করে; স্থতরাং তথন আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগরূপ কারণের অভাব হয় না। ভাষ্যে পরমাণুকেই ভূতস্থন্ম বলা ইইয়াছে'। এখন প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষই অসাধারণ কারণ, এ জন্ম প্রত্যক্ষ-লক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্মমনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিমনঃসংযোগ व्याञ्चल कात्रन रहेरलञ्ज, जारा व्याञ्चलकरन वना रुत्र नाहे। हेल्वित्रमनः मः रात्रा व्यापात्रन कांत्रण इहेरलञ्ज, हेन्जियार्थ-प्रतिकर्धहे व्यथान ; वहे ज्ञन्त्र व्यथान कांत्रराज्ञहे हेरल्ल कता हहेग्राह्न । প্রত্যক্ষের কারণমার্ত্রই প্রত্যক্ষ-লক্ষণে বক্তব্য নহে। আত্মমনঃসংযোগাদি কারণের দারা প্রত্যক্ষের নির্দোষ লক্ষণ বলাও যায় না। স্থতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষরূপ অসাধারণ কারণের দারাই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্কুতরাং অসম্পূর্ণ বচন হয় নাই, তৎপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের অমুপপত্তিও নাই ॥৩০॥

# সূত্র। প্রত্যক্ষমরুমানমেকদেশগ্রহণাত্রপলব্ধেঃ॥৩১॥৯২॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) প্রভাক্ষ অমুমান, অর্থাৎ প্রভাক্ষ নামে কোন প্রমাণাস্তর নাই, বাহাকে প্রভাক্ষ প্রমিতি বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ অনুমিতি। কারণ, একদেশ গ্রহণহেতুক অর্থাৎ বৃক্ষাদির কোন অংশবিশেষের জ্ঞান-জন্ম (বৃক্ষাদির) উপলব্ধি হয়। কিল প্রত্যক্ষং, তৎ খল্লমুমানমেব, কস্মাৎ ? একদেশগ্রহণাদ্রক্ষস্তোপ-লক্ষেঃ। অর্কাগ্ভাগময়ং গৃহীত্বা রক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশো রুক্ষঃ তত্ত্ব যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্হিমনুমিনোতি তাদৃগেব ভবতি।

কিং পুন্গৃহ্মাণাদেকদেশাদর্থান্তরমন্মেরং মন্তদে ? অবয়বসমূহপক্ষে অবয়বান্তরাণি, দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে তানি চাবয়বী চেতি। অবয়বসমূহপক্ষে তাবদেকদেশগ্রহণাদ্রক্ষবুদ্ধের ভাবঃ, নাগৃহ্মাণমেকদেশান্তরং
রক্ষো গৃহ্মাণৈকদেশবদিতি। অথৈকদেশগ্রহণাদেকদেশান্তরান্ত্রমানে
সমুদায়প্রতিসন্ধানাৎ তত্র রক্ষবুদ্ধিঃ ? ন তর্হি রক্ষবুদ্ধিরন্ত্রমানমেবং সতি
ভবিত্বমই তীতি। দ্রব্যান্তরোৎপত্তিপক্ষে নাবয়ব্যন্ত্রমেয়োইস্তৈকদেশসন্ধদ্ধস্থাগ্রহণাদ্গ্রহণে চাবিশেষাদন্ত্রময়ন্ত্রাভাবঃ। তত্মাদ্রক্ষবুদ্ধিরন্ত্রমানং
ন ভবতি।

অনুবাদ। এই যে ইন্দ্রিয়ার্থসিয়িকর্য-হেতুক "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়, কিন্তু তাহা অনুমানই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ "বৃক্ষ" এই প্রকার পূর্বের্বাক্ত জ্ঞান অনুমানই কেন ? (উত্তর) যেহেতু একদেশের জ্ঞান-জন্ম বৃক্ষের উপলব্ধি হয়। এই ব্যক্তি অর্থাৎ বৃক্ষের উপলব্ধিকারী ব্যক্তি অর্বাগ্ভাগ অর্থাৎ বৃক্ষের সন্মুখবর্ত্তী অংশ গ্রহণ করিয়া বৃক্ষকে উপলব্ধি করে। একদেশ (বৃক্ষের সেই একাংশ) বৃক্ষ নহে। সেই স্থলে যেমন ধূমকে গ্রহণ করিয়া বহ্নিকে অনুমান করে, সেইরূপই হয় অর্থাৎ বহ্নি হইতে ভিন্ন পদার্থ ধূমের জ্ঞান-জন্ম বহ্নির জ্ঞান যেমন সর্ব্বমত্তেই অনুমিতি, তদ্রূপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন পদার্থ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে বৃক্ষের জ্ঞান হয়, তাহাও পূর্বেবাক্ত বহ্নি-জ্ঞানের ন্যায় হওয়ায় অনুমিতি, ঐ বৃক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ বিলয়া কোন পৃথক্ জ্ঞান নাই]।

[ ভাষ্যকার এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার জন্য প্রশ্নপূর্ব্বক তুই মতে তুইটি পক্ষ গ্রাহণ করিতেছেন। উহা ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, এই মতে অবয়বাস্তর-গুলি অর্থাৎ অপ্রভাক্ষ অবয়বগুলি ( অসুমেয় বলিতে হইবে )। দ্রব্যোৎপত্তিপক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমূহই বৃক্ষ নহে, পরমাণুর দ্বারা দ্বাপুকাদিক্রমে বৃক্ষ নামক অবয়বী দ্রব্যাস্তরেরই উৎপত্তি হয়, এই মতে সেই (পূর্ব্বোক্ত) অবয়বাস্তরগুলি, এবং অবয়বীও (অসুমেয় বলিতে হইবে )।

ি এখন এই উভয় পক্ষেই দোষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ববপক্ষ নিরাস করিতেছেন। বিষ্ণাপ্ত অবয়বসমূহ পক্ষে একদেশের গ্রাহণ জন্ম বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় না। (কারণ) গৃহ্যমাণ একদেশের ন্যায় অগৃহ্যমাণ একদেশান্তর রক্ষ নহে [ অর্থাৎ অবয়বসমপ্তিই বৃক্ষ, এই মতে ঐ সমপ্তির একাংশ বৃক্ষ নহে, সন্মুখবর্ত্তী যে একাংশের প্রাথম গ্রাহণ হয়, তাহা বেমন বৃক্ষ নহে, তদ্ধাপ অনুমেয় অপর একাংশও বৃক্ষ নহে; স্কৃতরাং একদেশের জ্ঞান-জন্ম যে অপর একদেশের জ্ঞান, তাহা বৃক্ষের জ্ঞান বলা যায় না। তাহা হইলে বৃক্ষের একদেশের গ্রাহণ-জন্ম বৃক্ষের উপলব্ধি হয়, উহা বৃক্ষের অনুমিতি, ইহাও বলা গোল না।

পূর্ববিশক্ষ ) একদেশের গ্রহণ-হেতুক একদেশান্তরের অনুমান হইলে, সমুদায়ের প্রভিসন্ধানবশতঃ তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি হয় ? অর্থাৎ বৃক্ষের সম্মুখবর্তী অংশ দেখিয়া অপর অংশের অনুমান করে, তাহার পরে ঐ ছুই অংশের প্রতিসন্ধান জ্ঞান-জত্য "ইহা বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান করে। (উত্তর) না। তাহা হইলে (অর্থাৎ যদি এক অংশের দর্শন-জত্য অপর অংশের অনুমান করিয়া, শেষে ঐ উভয় অংশের প্রতিসন্ধান করিয়াই তাহাতে বৃক্ষ-বৃদ্ধি করে, এইরূপ হইলে) বৃক্ষবৃদ্ধি অনুমান ইইতে পারে না।

দ্রব্যাস্তরোৎপত্তি পক্ষে অর্থাৎ পরমাণুসমপ্তিবিশেষই বৃক্ষ নহে, বৃক্ষ নামে অবয়বী দ্রব্যাস্তরই উৎপন্ন হয়, এই মতে অবয়বী অনুমেয় হয় না। কারণ, (পূর্ববিপক্ষীর মতে) একদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই অবয়বীর গ্রহণ হয় না, গ্রহণ হইলেও বিশেষ না থাকায় (অবয়বীর) অনুমেয়ত্ব থাকে না (অর্থাৎ তাহা হইলে একদেশের প্রত্যক্ষকে অবয়বীর প্রত্যক্ষই স্বীকার করিতে হয়); অতএব বৃক্ষ-বৃদ্ধি অনুমান হয় না। করিয়া মহর্ষি তাঁহার উদ্দিপ্ত ও লক্ষিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতেছেন। বৃক্ষের সহিত চক্ষুরিক্রিয়ের সংযোগ হইলে "বৃক্ষ" এই প্রকার যে জ্ঞান জ্বয়ে, তাহাকে বৃক্ষের চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ বলা হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই খে, ঐ বৃক্ষ-বৃদ্ধি বস্ততঃ অনুমান; কারণ, বৃক্ষের সর্বাংশ কেই দেখে না, সন্মুখবর্ত্তী অংশ দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া বৃঝে। সন্মুখবর্ত্তী অংশ বৃক্ষের একদেশ, উহা বৃক্ষ নহে; স্কতরাং উহার জ্ঞানকে বৃক্ষজ্ঞান বলা যায় না; উহার জ্ঞানজন্ম বৃক্ষের জ্ঞান ধ্মের জ্ঞানজন্ম বিজ্ঞানের নায় হওয়ায় উহাকে অনুমিতিই বলিতে হইবে। ঐস্থলে "বৃক্ষ" এই প্রকার জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত বা কথিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে। ঐরপ প্রত্যক্ষ অলীক। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষের উল্লেখ করিয়া "কিল" শক্ষের দ্বারা উহার অলীকত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। "কিল" শক্ষ অলীক অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মহর্ষি পরবর্তী দিদ্ধান্ত-স্থতের দারা এই পূর্ম্বপক্ষের নিরাদ করিলেও, ভাষ্যকার প্রকারান্তরে এথানে এই পূর্ব্রপক্ষ নিরাস করিবার জন্ম প্রাণ করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ-জন্ম কোন্ পদার্থা-স্থারের অমুমান হয় ? অর্গাৎ পূর্ব্বপক্ষী যে বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমিতি বলেন, তাহাতে দেখানে তাঁহার মতে অন্তুমেয় কি ? বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে কতকগুলি পরমাণ্সমষ্টিই বৃক্ষ। পরমাণ্সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। তাঁহারা অবয়বদমষ্টি হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন নাই। পূর্ব্নপক্ষবাদী এই মতাবলম্বী হইলে রক্ষের একদেশ গ্রহণ-জন্ম অর্গাৎ সমূধবারী কডকগুলি অবয়ব দেখিয়া পরভাগ অর্থাৎ অপর দেশবর্চী অবয়বগুলিই অন্থমের বলিবেন। তাহা হইলে রুক্ষ অনুমেয় হইল না; কারণ, বুক্ষের সন্মুখবতী দুশুমান অংশের স্তায় পূর্ব্বপক্ষীর মতে অনুমেয় অপব অংশও বুক্ষ নহে। তাঁহার মতে কতকগুলি অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ, সেই সমষ্টির অন্তর্গত অপর কোন সমষ্টি বা অংশবিশেষ বৃক্ষ নহে, স্থতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত বৃক্ষ জ্ঞানকে তিনি অনুমিতি বল্লিতে পারেন না। তাঁহার মতে বস্তুতঃ রুক্ষের অন্থমিতি হয় না, রুক্ষের অদৃশ্র অংশেরই অন্থমিতি হয়। বুক্ষের সেই অংশবিশেষকে বৃক্ষ বলিলে দুগুমান অংশকেও বৃক্ষ বলিয়াঁ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে বৃক্ষ দেখিয়া • বৃক্ষের অনুমান হয়, এই কথা বলিয়া উপহাদাস্পদ হইতে হইবে। ফল কথা, বৃক্ষের কোন অংশবিশেষকে পূর্ব্বপক্ষবাদী ষধন কিছুতেই বৃক্ষ বলিতে পারিবেন না, তথন ঐ অংশবিশেষের অনুমানকে বৃক্ষের অনুমান ৰলিতে পারিবেন না।

পরবর্ত্তী কালে কোন সম্প্রাদায় মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্বপক্ষকে সিদ্ধান্তরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকারাস্তরে ইহার সমর্থন করিতেন যে, বৃক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগ দেখিয়া প্রথমে পরভাগেরই অমুমান করে, বৃক্ষের অমুমান করে না; পরভাগের অমুমান করিয়া পূর্ব্বভাগ ও পরভাগের অর্থাৎ সর্বাংশের প্রতিসদ্ধানপূর্ব্বক শেষে 'বৃক্ষ' এইরূপ জ্ঞান করে; ঐ জ্ঞানও অমুমান; স্মৃতরাং প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহৃত "বৃক্ষ্ণ" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অনুমানে অন্তর্ভুত হওয়ায়, প্রত্যক্ষ নামে কোন অতিরিক্ত

উল্লেখপূর্বক ইহার নিরাস করিয়াছেন। তাঁৎপর্যাটীকাকার কিন্তু প্রথমেই পূর্ব্বাক্ত প্রকারেই পূর্ববিক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ "অবয়বী" বলিয়া কোন পদার্থ নাই। অবয়বগুলিই পারমার্থিক বস্তু। তন্মধ্যে কতকগুলি অবয়ব দেখিয়া তৎসমন্ধ অপর অবয়বগুলির অমুমান করিয়া, শেষে সর্ব্বাবয়বের প্রতিসন্ধান জন্ত 'বৃক্ষ' ইত্যাদি প্রকার ষে জ্ঞান করে, তাহা অমুমানই; স্কৃতরাং প্রমাণ-বিভাগস্থতে প্রত্যক্ষকে যে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার এই প্রকারে সমর্থিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ বলিলেও বৃক্ষবৃদ্ধি অর্থাৎ "বৃক্ষ" এই প্রকার পরজাত জ্ঞানটি অমুমিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তরূপে আশ্রম্ম করা হইয়াছে, তাহা নিরন্তই আছে। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদী কোনরূপেই বৃক্ষজ্ঞানকে অমুমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না।

উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, বুক্ষের কোন অংশবিশেষ যথন বুক্ষ নহে, তথন একাংশ দেখিয়া অপরাংশের অ**মুমানকে** বুক্ষের অনুমান বলা যাইবে না। যদি বল, বুক্ষের অংশগুলির প্রতিসন্ধান জন্ম শেষে "বুক্ষ" এই-রূপ জ্ঞান জ্বন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বৃক্ষজ্ঞানকে অনুমান বলা যাইবে না। কারণ, যদি "বুক্ষোহয়মর্কাগ্ ভাগবত্বাৎ" এইরূপে অর্থাৎ "এইটি বৃক্ষ্, যেহেতু ইহাতে সন্মুখবর্ত্তী ভাগ আছে" এইরূপে যদি অনুমান করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অনুমানের আশ্রয় বৃক্ষ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, যাহাতে সমুথবরী ভাগরূপ ধর্ম বুঝিয়া অনুসান করিতে হইবে, সেই ধর্মীর জ্ঞান পুর্বেই আবশুক, নচেৎ কিছুতেই তাহাতে অনুমান হইতে পারে না। পূর্ব্নপক্ষবাদীর মতে যখন কতক-গুলি পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথন তাঁহার মতে বৃক্ষরূপ ধর্মীর জ্ঞান হইতেই পারিবে না—উহা অলীক। পরমাণ সমষ্টিরপে কৃক্ষের জ্ঞান স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধান-জন্ম বৃক্ষ-জ্ঞানকে অনুমান বলা যায় না। কারণ, অনুমানে ঐক্নপ প্রতিদন্ধান আবশুক নাই। এরপ প্রতিদন্ধানপূর্বক জোথায়ও অনুমান হয় না—হইতে পারে না। প্রতিদন্ধান জ্ঞান পর্য্যস্ত জন্মিলে ঐ অবস্থায় অনুমানের কোন আবগুকতাও থাকে না। আর প্রতিসন্ধান স্বীকার করিলেও বৃক্ষের সর্বাংশে প্রতিসন্ধান হয় না, বৃক্ষেও প্রতিসন্ধান হয় না। কারণ, অন্ত্রমানকারী রক্ষের একদেশ দেখিয়া সমূদায়কে বুঝে না, বৃক্ষকেও বুঝে না, কিন্তু সমূদায়ীকেই বুঝে, ইহাই বলিতে হইবে। কেন না, পূর্ন্দপক্ষবাদীরা সমূদায়ী ভিন্ন অর্থাৎ অবন্ধব ভিন্ন সমুদায় ( অবয়বী ) স্বীকার করেন না । স্থতরাং সমুদায়ের প্রভিসন্ধান তাঁহাদিগের মতে অসম্ভব । সমুদানের সতা না থাকাতেও তাহার অনুমান অসম্ভব। এবং প্রথমে বৃক্ষের সম্মুখব র্ত্তী ভাগ দেখিয়া অপর ভাগের অনুমানও হইতে পারে না। কারণ, পূর্বভাগের সহিত পরভাগের গাঞ্জিনিক্ষয় সম্ভব হয় না। অনুমানকারী ঐ পূর্বভাগ ও পরভাগ দেখে নাই, কেবল পূর্বভাগই দেখিয়াছে, স্কুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর মতে পরভাগের দর্শন না হওয়ায় ঐ ভাগদয়ের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবনিশ্চয় কোনরূপেই সম্ভব হয় না। এবং সমুখবতী ভাগ ও পরভাগে ধর্ম-ধর্মি ভাব না থাকায় "অর্ব্বাগ্,ভাগঃ

পরভাগবান্" ইত্যাদি প্রকারেও অফুমিতি হইতে পারে না। ুরক্ষের পরভাগ তাহার পূর্বভাগের ধর্ম নহে।

উন্দোতকর এইরূপ বছ কথা বলিয়া, শেষে পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত প্রতিসন্ধান জ্ঞানজন্ম বৃক্ষবৃদ্ধি খণ্ডদ করিতে বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্নপক্ষী যথন অবয়বদমাষ্ট ভিন্ন বৃক্ষ বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তথন তাঁহার প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। অবয়বছয়ের প্রতিসন্ধান জ্ঞাও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হুইতে পারে না। যেখানে এক পদার্থের জ্ঞান হুইয়া অপর পদার্থের জ্ঞান - इत्या, मिथारन भारत राष्ट्रे वाक्तित्रहे भूर्ककारनत विषयरक व्यवनयन कत्रकः व्यभन्न भागे विषया रा সমূহালম্বন একটি জ্ঞান, তাহাই এথানে প্রতিসন্ধান-জ্ঞান'। যেমন "আমি রূপ উপলব্ধি করিয়াছি, রুমণ্ড উপলব্ধি করিয়াছি" এইরূপ বলিলে রূপ রুমের প্রতিসন্ধান হইয়াছে, ইহা বলা যায়। পুর্ব্বপক্ষবাদীর মতে পূর্ব্বে রক্ষের সম্মুথবর্ত্তী ভাগের দর্শন হয়, পরে ভঙ্জন্ত পরভাগের অনুমান . হয়। তাহা হইলে উহার পরে "পুর্বভাগপরভাগৌ" অর্থাৎ "সমুখবর্ত্তী ভাগ ও পরভাগ" এইরূপই প্রতিসন্ধান-জ্ঞান হইতে পারে, দেখানে "বৃক্ষ" এইরূপ জ্ঞান কিরূপে হইবে ? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সমুখবর্তী ভাগও বৃক্ষ নহে, পরভাগও বৃক্ষ নহে, ইহা পুর্ব্ধপক্ষবাদীর স্বীকৃত গিদ্ধান্ত। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঐ পূর্বভাগ ও পরভাগ-বিষয়ক প্রতিসন্ধান-জ্ঞানকেও তিনি বুক্ষজ্ঞান বলিতে পারিবেন না। ঐ ভাগদম্যের প্রতিসন্ধানে ঐ ভাগদমকেই লোকে বুক্ষ বলিয়া ভ্রম করে, ইহাই শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ বুক্ষজ্ঞানকে অন্তুমান বলা যাইবে না। কারণ, প্রমাণ যথার্থ জ্ঞানেরই সাধন হয়। অন্তুমান-প্রমাণের দ্বারাই বুক্ষজ্ঞান জন্মে, এই পক্ষ রক্ষা করিতে হইলে ঐ বৃক্ষ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যাইবে না। আর যদি সর্ববিষ্ট বৃক্ষজ্ঞান পুর্ব্বোক্তরূপে ভ্রমই হইতেছে, সর্ববি অমুমানাভাদের দ্বারা অথবা অস্ত কোন . প্রমাণাভাসের দ্বারাই বৃক্ষজ্ঞান জন্মে, ইহাই অগত্যা বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পারিবে না। कांत्रन, यथार्थ दृक्ष-ड्यान अकिंग ना थाकित्व दृक्षिविषय जम ड्यान वना यात्र ना । अभारनंत्र बात्रा বৃক্ষবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান জুনিলে তদ্মারা বৃক্ষ কি, ইহা বুঝা যায় এবং কোন পদার্থ বৃক্ষ নহে, ইহাও বুঝিয়া বৃক্ষ ভিন্ন পদার্গে বৃক্ষ-বৃদ্ধিকে ভ্রম বলিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়। পুর্ব্ধপক্ষ-বাদীর মতে বৃক্ষ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলে তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অলীক, স্কুতরাং তিবিয়ে ভ্রম জ্ঞানও সর্বাথা অসম্ভব।

অবয়বসমষ্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে অবয়বী দ্রব্যাস্তরের উৎপত্তি হয়, এই মতেও ঐ বৃক্ষরূপ অবয়বী অমুমেয় হয় না। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন যে, একদেশরূপ অবয়বের সহিত

<sup>&</sup>gt;। যচে গম্চাতে প্রতিসন্ধান প্রতার্জা বৃক্ষবৃদ্ধিরিতি তথ্যুকং বৃক্সাসিদ্ধানাত্যপানাথ ন প্রতিসন্ধানং। প্রতিসন্ধানং হি নাম পূর্বপ্রতারামূর লিতঃ প্রভায়: পিতান্তরে ভবতি। যথা রূপঞ্চ মরোপলন্ধং সন্দেতি। ভবংপক্ষে পূন্যব্যাগ্ভাগং গৃহী ছা পরভাগমত্যার অব্যাগ্ভাগগরভাগে। ইভাতাবান্ প্রতিসন্ধানপ্রভারে যুক্তঃ, বৃক্ষবৃদ্ধিত কুতঃ । ন তাবদ্বগিভাগো বৃক্ষো ন পরভাগ ইতি। অব্যাগ্ভাগগরভাগারালাবৃক্ত্তরোধী বৃক্ষবৃদ্ধিঃ সা অত্যিংক্তি প্রভাবা নামূখানাগৃত্তবিভূম্বতীতি। প্রমাণস্ত বথাভূতার্থাবিক্ষেক্ষাৎ ইত্যাদি।—ভারবার্তিক ।

সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর জ্ঞান নাই। ভাষ্মকারের তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্ধপক্ষীর মতে যথন অন্মুমানের পূর্বের বৃক্ষরূপ অবয়বীর কোনরূপ জ্ঞান নাই, কেবল অবয়ববিশেষেরই জ্ঞান আছে, তথন ঐ বৃক্ষ বিষয়ে অমুমান অসম্ভব। যে পদার্থ একেবারে অপ্রসিদ্ধ বা অমুমানকারীর অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ক **अस्मान क्लानक्रा** हरेक शास्त्र ना । शूर्क्शकी यिन तलन स्व, अवश्व-क्लान हरेलाई अवश्वी বুক্ষের জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ অবয়ব-জ্ঞান হইতে অবয়বী বুক্ষের জ্ঞানে কোন বিশেষ না থাকায়, অবয়বের ন্থায় অবয়বী বৃক্ষকেও প্রভাক্ষ বলিতে হইবে। তাহা হইলে অবয়বীকে আর অমুমেয় বলা গেল না—অবয়বীর অমুমেয়ত্ব থাকিল না। স্থতরাং এ মতেও বৃক্ষজানকে অমুমান বলা যায় না। উন্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, বৃন্দের সমুধবর্তী ভাগ যেমন ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ ঐ সময়ে বৃক্ষও ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হইয়াও বদি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইয়া অনুমেয় হয়, তাহা হইলে সম্মুথবর্তী ভাগও অনুমেয় বল না কেন ? তাহা বলিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের কথাই ব্যাহত হইয়া যায়। কারণ, সন্মুখবর্তী ভাগ দেখিয়া. বৃক্ষের অমুমান হয়, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যদি ঐ কথা ত্যাগ করিয়া সর্বাংশেই অমুমান বলেন, তাহাও বলিতে পারিবেন না। কারণ, অনুমানের পূর্ব্বে ধর্ম্মীর জ্ঞান না থাকিলে অনুমান হইতে পারে না। বৃক্ষের অনুসানের পূর্ব্বে কোন ধর্মী বা আশ্রয়ের প্রভাক্ষ না হইলে কিব্নপে অনুমান হইবে ? অন্তন্ত্রপ কোন অনুমানও এথানে সম্ভব হয় না। মহর্ষির সিদ্ধান্ত-হত্ত্র-ভাষ্য-ব্যাখ্যাতে সকল কথা পরিস্ফুট হইবে ॥৩১॥

ভাষ্য। একদেশগ্রহণমাজিত্য প্রত্যক্ষতানুমানত্বমুপপাদ্যতে, তচ্চ— সূত্র। ন, প্রত্যক্ষেণ যাবতাবদপু্যুপলস্তাৎ ॥৩২॥৯৩॥

অসুবাদ। একদেশের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যক্ষের অসুমানত্ব উপপাদন করা হইতেছে—তাহা কিন্তু হয় না, (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানই, প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণ নাই, ইহা উপপাদন করা যায় না) কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ত্বারা যে কোন অংশেরও উপলব্ধি হইতেছে [অর্থাৎ রক্ষের সম্মুখবর্তী ভাগের প্রত্যক্ষই হয়, ইহা যখন পূর্ববিপক্ষবাদীরও স্বীকৃত, তখন প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, এই পূর্ববিপক্ষ সর্ববিথা অযুক্ত, ব্যাহত]।

ভাষ্য। ন প্রত্যক্ষমনুমানং, কম্মাৎ? প্রত্যক্ষেণিবোপলস্তাৎ।

যৎ তদেকদেশগ্রহণমাঞ্জীয়তে, প্রত্যক্ষেণাদাবুপলস্তঃ, ন চোপলস্তো
নির্বিষয়োহন্তি, যাবচ্চার্থজাতং তম্ম বিষয়ন্তাবদভানুজ্ঞায়মানং প্রত্যক্ষব্যবস্থাপকং ভবতি। কিং পুনস্ততোহ্মদর্থজাতং ? অবয়বী সমুদায়ো বা।
ন চৈকদেশগ্রহণমনুমানং ভাবয়িতুং শক্যং হেছভাবাদিতি।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ অমুমান নছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ কোন প্রমাণই নাই, উহা বস্তুতঃ অনুমান, ইহা বলা বায় না। ( প্রাশ্ন ) কেন ? ( উত্তর ) যেহেতু প্রভাক্ষের ছারাই উপলব্ধি হয়। (বিশদার্থ) সেই বে একদেশ গ্রহণকে অর্থাৎ বুক্ষের সম্মুখবর্ত্তী ভাগের উপলব্ধিকে আশ্রয় করা হইতেছে, প্রত্যক্ষের ঘারা এই উপলব্ধি হয়। বিষয়হীন উপলব্ধি নাই অর্থাৎ উপলব্ধি হইলেই অবশ্য তাহার বিষয় আছে, স্বীকার করিতে হইবে। যাবৎ পদার্থসমূহ অর্থাৎ বৃক্ষাদির যতটুকু অংশ সেই (পুর্বেবাক্ত ) উপলব্ধির বিষয় হয়, তাবৎ পদার্থসমূহ স্বীক্রিয়মাণ হইয়া (এ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য স্বীকৃত হইয়া) প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইতেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকৃত অংশই প্রত্যক্ষের সাধক হইতেছে। ( প্রশ্ন ) তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়-পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ (সেখানে) কি ? (উত্তর) অবয়বী অথবা সমুদায় অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টি হইতে ভিন্ন দ্রব্যান্তর অথবা বৌদ্ধ সম্মত অবয়ক সমপ্তি। একদেশের জ্ঞানকেও অমুমিতি রূপ করিতে পারা যায় না<sup>></sup>। কারণ, হেতু নাই [ অর্থাৎ বৃক্ষের একদেশের জ্ঞানও অনুমান-প্রমাণের দারা হয়, তাহাতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, ভাহাতে জনকন্থা-দোষের প্রসঙ্গবশভঃ জনুমানের হেতু পাওয়া যায় না।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-হত্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন যে, একদেশ গ্রহণ যথন প্রত্যক্ষ বলিয়া পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীরুত, তথন প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান-মাত্রই অন্থমিতি, উহা বস্তুতঃ প্রভাক্ষ নহে, প্রভাক্ষ বলিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে বক্ষের একদেশ দেখিয়া বক্ষের অন্থমান হয়, এ কথা বলা যায় কির্মেণ গ্রহণ করেন, তাহা ত প্রভাক্ষই করেন গ এবং সেই প্রভাক্ষ-জ্ঞান জন্তই পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে বক্ষের অন্থমান হয়। স্কুত্রাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই তাহার নিজের উক্ত প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অন্থমান এই প্রভিক্তা বাধিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্র যদিও সিদ্ধান্তে বৃক্ষরণ অবয়বীরও প্রভাক্ষ স্বীরুত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্ত স্ত্রকার মহর্ষি এই হত্তের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর কথান্থমারেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, 'যাবৎ ভাবৎ'' অর্থাৎ বে-কোন অংশেরও প্রভাক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি যথন পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীরুত, তথন পূর্ব্বাক্ত পূর্বপক্ষ বলা যায় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বাক্ত পূর্বপক্ষর অন্থাদ করিয়া "ভচ্চ" এই

<sup>)।</sup> অধুমিতিরমুমানং। ভাষ্ত্রিজুং কর্ং।—ভাৎপর্যাটকা।

কথার সহিত যোগে এই সিদ্ধাস্ত-স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ "তচ্চ" এই কথার সহিত স্ত্তোক্ত "ন" এই কথার যোজনা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার মহর্ষির কথা বুর্মাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, একদেশের যে উপলব্ধি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ, ঐ উপলব্ধির অবশু বিষয় আছে। কারণ, বিষয় না থাকিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। বৃক্ষ বা তাহার অবয়বসমষ্টি ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলেও বৃক্ষের যতটুকু অংশ ঐ উপলব্ধির বিষয় বলিয়া অবশু স্বীকার করিতে হইবে, ততটুকু অংশই ঐ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, তাহাই প্রত্যক্ষের ব্যবস্থাপক হইবে অর্থাৎ তাহাই প্রভ্যক্ষ নামে যে পুথক জ্ঞান ও প্রমাণ আছে, ইহার সাধক হইবে। স্কুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীরও প্রত্যক্ষ নামে পৃথক্ জ্ঞান ও প্রমাণ অবশু স্বীকার্য্য। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির বিষয় অংশ হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখানে কি আছে, যাহাকে পূর্ব্বপক্ষবাদী অনুমেয় বলিবেন ? ভাষ্যকার তাহা দেখাইবার জন্ম ঐ প্রশ্ন করিয়া তত্ত্বরে বলিয়াছেন যে, অবন্ধবী, অথবা সমুদায়। অর্থাৎ যাঁহারা অবয়ব-সমষ্টি হইতে পথক অবয়বী স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে ঐ অবয়বীকেই অন্নমেয় বলা যাইবে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় অবয়ব-সমুদায় অর্থাৎ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পুথক অবয়বী স্বীকার করেন নাই; স্থতরাং দে মতে ঐ পরমাণুসমষ্টিকেই অমুমেয় বলা যাইৰে। ভাষ্যকার পূর্ব্ব-স্থত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অন্তুমেয় বিচার করিয়া, যে সকল অন্তুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ভাহা এখানে চিন্তনীয় নহে। এখানে তাঁহার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বুক্ষের একদেশ গ্রহণ জন্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীকেই অন্থুমেয় বলুন, আর অবয়বী না মানিয়া অবয়বসমষ্টিকেই অন্থুমেয় বলুন, সে বিচার এখানে কর্ত্তব্য মনে করি না। প্রত্যক্ষ বিষয় অংশবিশেষ হইতে পূথক অবয়বী অথবা পরমাণ্সমষ্টি যাহাই থাকুক এবং অন্তুমেয় হউক, রক্ষাদির অংশবিশেষকে যথন প্রভ্যক্ষ বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে, তথন প্রত্যক্ষ নামে কোন প্রমাণই নাই, প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞানমাত্রই অমুমিতি, এই প্রতিক্রা পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের উক্ত হেতুর দ্বারাই বাধিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্বপক্ষবাদী তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যাঘাত-ভয়ে যদি শেষে বলেন যে, বৃক্ষের একদেশ গ্রহণও
অন্ধনান; অন্থনানের ঘারাই বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা বৃক্ষের অন্ধনান করে, কুর্রাপি
প্রত্যক্ষ বলিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান স্বীকার করি না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও নিরাস করিতে
বলিয়াছেন যে, একদেশজ্ঞানকে অন্থনানাত্মক করা যায় না। কারণ, হেতু নাই। ভাষ্যকারের
গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অন্থনানের ঘারা একদেশের গ্রহণ করিতে হইলে, যে হেতু আবশুক হইবে,
ভাহারও অবশু অন্থনানের ঘারাই জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষবাদী প্রত্যক্ষ নামে কোন
পৃথক্ প্রমাণই মানেন না। এইরপ ঐ হেতুর অন্থনানে যে হেতু আবশুক হইবে, ভাহারও জ্ঞান
অন্থনানের ঘারাই করিতে হইবে। ভাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরপে অন্থনানের ঘারা হেতু নিশ্চয় করিয়া,
ভাহার ঘারা একদেশের জ্ঞান করিতে অন্বহাদোয় হইয়া গড়িবে। অন্থনানাহেই ব্যান হেতু
জ্ঞান আবশুক, নচেৎ অন্থমানই হইতে পারে না, তথন ঐ হৈতু জ্ঞানের জ্ঞা অন্থমানকেই জ্যাশ্রম

করিতে গেলে কোন দিনই হেতুর জ্ঞান হইতে পারিবে না। স্থতরাং একদেশের অমুমানরূপ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"হেম্বভাবাৎ'।" অনবস্থা-দোষের প্রসঙ্গবশতঃ হেতু জ্ঞান হইতে মা পারায়, বৃক্ষাদির একদেশেরও অনুমিতিরূপ জ্ঞান করা অসম্ভব, ইহাই ঐ শেষ ভাষ্যের তাৎপর্যার্গ।

ভাষ্য। অত্যথাপি চ প্রত্যক্ষত্ত নানুমানত্বপ্রসঙ্গতপূর্বকত্বাৎ। প্রত্যক্ষপূর্ব্বকমনুমানং, সম্বন্ধাবগ্লিধুমো প্রত্যক্ষতো দৃষ্টবতো ধূম-প্রত্যক্ষ-দর্শনাদগ্রাবসুমানং ভবতি। তত্ত্র যচ্চ সম্বন্ধগ্রোর্লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ ্প্রভ্যক্ষং যচ্চ লিঙ্গমাত্রপ্রভ্যক্তগ্রহণং নৈতদস্তরেণামুমানস্থ প্রবৃত্তিরন্তি। ন ত্বেতদকুমানমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজত্বাৎ। ন চাকুমেয়স্থেন্দ্রিয়েণ সন্নিকর্ষা-দুমুমানং ভবতি। সোহয়ং প্রত্যক্ষানুমানয়োর্লক্ষণভেদো মহানা-শ্রমিতব্য ইতি।

অনুবাদ। অন্য প্রকারেও প্রত্যক্ষের অনুমানত্ব প্রসঙ্গ হয় না। কারণ. (অমুমানে) তৎপূর্ববৰত্ব ( প্রত্যক্ষপূর্ববৰত্ব ) আছে। বিশ্বার্থ এই ষে, অনুমান প্রভাক্ষপূর্ববক, সম্বদ্ধ অর্থাৎ ব্যাপাব্যাপক ভাবসম্বন্ধযুক্ত অগ্নি ও ধূমকে প্রভাক্ষ প্রমাণের দ্বারা যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তির ধুমের প্রত্যক্ষ দর্শন জ্বন্য অগ্নি বিষয়ে অমুমান হয়। তন্মধ্যে সম্বন্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেডু ও সাধ্য ধর্ম্মের ) যে প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গমাত্রের যে প্রভাক্ষজান, ইহা অর্থাৎ এই চুইটি প্রভাক্ষ ব্যতীভ অনুমানের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি ) হয় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমান নহে, যেহেতু ( উহাতে ) ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ধ-জন্মত্ব আছে। অনুমেয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষবশতঃ অনুমান হয় না। সেই এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মহান লক্ষণ-ভেদ আশ্রয় করিবে।

টিপ্রনী। প্রতাক্ষ অমুমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে শেষে ভাষ্যকার নিজে অন্ত প্রকার একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, অহুমান প্রত্যক্ষপূর্বাক, প্রত্যক্ষ ঐরূপ নহে। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জন্ম, অনুমান ঐরূপ নহে। ইক্রিয়ের সহিত অনুমেয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ-জ্ঞস্ত অনুমান হয় না। স্থতরাং প্রত্যক্ষকে কোনরূপেই অনুমান বলা যায় না। অনুমানমাত্রই কিরপে কিরপ প্রত্যক্ষপূর্বক, তাহা প্রথমাধ্যারে অমুমান-স্ত্তের ( ৫ স্ত্তের ) ব্যাখ্যাতে বলা হইরাছে। প্রত্যক্ষ ও অমুমানের লক্ষণগত বে মহাভেদ, তাহাও সেধানে প্রকটিত হইরাছে। ভাষ্যকার এখানে ঐ শক্ষণ-ভেদ প্রকাশ করিয়া, শেষে উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রভাক্ষ ও অমুমানের

<sup>&</sup>gt;৷ অনবস্থাপ্রসঙ্গেন হেতৃভাবাৎ।—তাৎপর্যাদীকা

ভেদ বুঝিতে হইবে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার অমুমান-ম্ত্র-ভাষ্যে বিষয়ভেদবশতঃও প্রত্যক্ষ ও অমুমানের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানবিষয়ক। অমুমান—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবিষয়ক। মতরাং প্রত্যক্ষকে অমুমান বলা যায় না। উদ্যোতকর আরও যুক্তি বলিয়ছেন যে, অমুমান "পূর্ববং", "শেষবং" ও "সামান্সতোদৃষ্ট" এই প্রকারত্রয়বিশিষ্ট। প্রত্যক্ষের ঐরপ প্রকার-ভেদ নাই; মতরাং প্রত্যক্ষকে অমুমান বলা যায় না। এবং অমুমানমাত্রেই হেতু ও সাধ্যধর্মের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধ-জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, প্রত্যক্ষে তাহা নাই। মতরাং প্রত্যক্ষকে অমুমান বলা যায় না। বিত্তকার প্রভৃতি নব্যাণ মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত-ম্ত্রকে উপলক্ষণ বলিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষমাত্রের নিষেধ করা যায় না অর্গাৎ প্রত্যক্ষ নামে ব্যবহৃত জ্ঞান সর্বত্রই অমুমিতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান বস্ততঃ পৃথক্ কিছু নাই, এই কথা বলাই যায় না। কারণ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা অমুমানের দ্বারাই হয়, ইহা কোনরূপেই বলা যাইবে না। শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থের বৃক্ষাদি দ্রব্যের হায় একদেশ নাই; বৃক্ষাদির হায় একদেশ গ্রহণ জন্ম তাহাদিগের উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা অথবা অন্তর্নপ কোন হেতুর জ্ঞান-জন্ম তাহাদিগের ঐরপ ইন্ডিয়-সন্নিকর্ষ-জন্ম জ্ঞান জন্ম, ইহা বলা অসম্ভব।

মূল কথা, প্রত্যক্ষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। কেবল অনুমান কেন, সর্কবিধ জন্ম জানের মূলেই বে-কোনরূপে প্রত্যক্ষ আছেই। প্রত্যক্ষ ব্যতীত থখন অনুমান অসম্ভব, তখন প্রত্যক্ষের বাস্তব পৃথক্ সন্তার অপলাপ করিয়া উহাকে অনুমান বলা অসম্ভব। মহর্ষি এই সিদ্ধান্ত-স্থুবের দারা এই চরম যুক্তিও স্থচনা করিয়া গিয়াছেন।

### 

<sup>\*</sup> এই বাকাটি বৃত্তিকার প্রভৃতি নবাগণ এই প্রকরণের শেষ প্রেরণেই প্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুত: এটি স্থায়প্ত ইইলেই ইইার পরবর্ত্তী প্রতের সহিত উহার উপোদ্যাত-সঙ্গতি থাকে। বৃত্তিকার প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রতের সেই সঙ্গতিই দেখাইয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রতের ভাষায়ারে ভাষাঞ্চারের কথার হারাও "অবয়বিসদ্ভাবাদি" এই বাকাটি প্রেকারের কথা বালিয়াই সরলভাবে বুঝা বায়। স্পায়তত্ত্বালোকে বাচম্পতি বিশ্রেও "অথাবয়বিসভাবাদিতি প্রেকা" এই ক্ষণেই প্রের, ইহা বুঝা ঘাইতে পারে। কেহ কেই প্ররপই বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে "অবয়বিসভাবাদে" এই ক্ষণেই প্রের, ইহা বুঝা ঘাইতে পারে। কেহ কেই প্ররপই বলিয়াছেন। কোন পুস্তকে "অবয়বিসভাবাদে" এইমাত্রের প্রপাঠও দেখা বায়। এ পক্ষে পরবর্ত্তী প্রতের সহিত উপোদ্যাত-সঙ্গতিও উপপায় হয়। পরবর্ত্তী প্রতের ভাষাারন্তে "বছুক্তমবয়বিসভাবাদিতায়মহেতুঃ" এই পাঠও সহজে সঙ্গত হয়। কিন্ত স্থায়-পূচীনিবকে বাচম্পতি বিশ্রা ইহাকে প্রতরপে প্রহণ না করায় এবং তাৎগর্যাচীকাতেও পূর্বে।ক্ত সম্পর্ভ ভাষাত্রপেই ক্ষিত হওয়ায় এই প্রছে উহা ভাষাত্রপেই গৃহীত হইয়াছে। স্থায়-পূচী-নিবকে পরবর্তী অবয়বি-প্রকরণকে "প্রাস্কিক" বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা বায়, প্রসঙ্গ সঙ্গতিওই পরবর্তী প্রকরণের আরম্ভ, ইহা বাচম্পতি মিশ্রের মত। বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্যাচীকায় উদ্যোতকরের উদ্ধৃত সম্পর্ভের উল্লেখ করিয়া লিধিয়াছেন, "ন চৈকদেশোণলন্ধিরিতি। তাহেতদ্ব ভাষাসমুভাষ্য বার্ত্তিকলারো ব্যাচন্তে ন চেতি।" উদ্যোতকর "ন চৈকদেশোণলাকির" ইত্যাদি ভাব্যেরই অনুভাব্য-পূর্ককৰ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বাচম্পতি বিশ্রের ক্রাহ্বা বায়।

লকিন্চ, কন্মাৎ ? অবয়বিসদ্ভাবাৎ। অন্তি হয়মেকদেশব্যতিরিক্তো-২বয়বী, তত্থাবয়বস্থানত্থোপলব্ধিকারণপ্রাপ্তত্তৈকদেশোপলব্ধাবনুপলব্ধি-রনুপপক্ষেতি।

অমুবাদ। একদেশের উপলব্ধিও অর্থাৎ কেবল একদেশের উপলব্ধি হয় না; কারণ, অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, একদেশের উপলব্ধি-মাত্রও হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) একদেশের উপলব্ধি এবং তাহার সহিত্ত সম্বন্ধ অবয়বীর উপলব্ধি হয়। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অবয়বীর অস্তিত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, যেহেতু একদেশ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অবয়বসমূহ হইতে জিয় অবয়বী আছে, "অবয়বস্থান" অর্থাৎ অবয়বগুলি যাহারে আছে, এমন সেই (পূর্বেবাক্ত) অবয়বীর একদেশের উপলব্ধি হইলে, অমুপলব্ধি অর্থাৎ ঐ অবয়বীর অপ্রত্যক্ষ উপপয় হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি প্রভাক্ষমাত্রের অপলাপ করি না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আমি প্রতাক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু রক্ষাদির প্রতাক্ষ স্বীকার করি মা। বুক্ষের একদেশের সহিতই চক্ষুঃসংযোগ হয়, সমস্ত বুক্ষে চক্ষুঃসংযোগ হয় না; স্থতরাং ঐ এক-দেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাহাই হইয়া থাকে। তাহার পরে একদেশরূপ অবয়বের সুহিত সমবায়-সম্বন্ধ ফুক্ত বৃক্ষরূপ অবয়বীর ( 'অয়ং বৃক্ষঃ এতদবয়বসমবেতত্বাৎ' এইরূপে ) অফুমান হয়। অথবা অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া, কোন দ্রব্যাস্তর না থাকায়, একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষেরই প্রভাক্ষ হয়—সর্কাংশের প্রভাক্ষ অসম্ভব। স্থতরাং অবয়বসমষ্টিরূপ যে বৃক্ষাদি, ভাছার ক্ষান অনুমান, উহা প্রত্যক্ষ নহে। ভাষ্যকার এই সকল কথা নিরাস করিবার জ্বন্য শেষে আবার বলিয়াছেন বে, কেবল একদেশের উপলব্ধিও হয় না, একদেশের উপলব্ধির সহিত একদেশী দেই অবয়বীরও উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) হয়। অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে। ঐ অবন্ধবী তাহার একদেশ বা অংশদ্ধণ অবন্ধবগুলিতে সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে। স্মৃতরাং কোন অবয়বে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ধ ঘটিলে অবয়বীতেও তাহা ঘটিবেই। প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ, মহত্ব উদ্ভূত রূপ প্রভৃতি থাকিলে অবয়বের ন্থায় বৃক্ষাদি অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়া বাইবে। যে কারণগুলি থাকায় বৃক্ষাদির অবন্ধবের প্রতাক্ষ হইবে, সেই কারণগুলি তথন বৃক্ষাদি অবয়বীতেও থাকার, তাহারও প্রত্যক্ষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবয়বের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ স্থলে অবয়বীর প্রত্যক্ষ না হওয়া দেখানে কোনরপেই উপপন্ন হয় না। পূর্বপক্ষবাদীদিগের यूक्ति थेहे रव, तृक्कामित रकान थक व्यवदारवेहे हक्कतामित्र मश्रावीश हव, मर्कावदारव छाड़ा हव ना,

হইতে পার্বে না, স্নতরাং ইক্রিয়-সন্নিক্নন্ত দেই একদেশেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সমস্ত অবয়বের সহিত সম্বদ্ধ অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এতহত্তরে সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই বে, অবয়বীর প্রত্যক্ষে সমস্ত অবয়বে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই। যে-কোন অবয়বের স্হিত চক্ষুরাদির সংযোগ হইলেই অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং বস্তুত: তাহা হইয়া থাকে। দেখানে অবয়বের সহিত চক্ষরাদির সংযোগ হইলে, সেই অবয়বের সহিত নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত অবয়বীর সহিতও চক্ষুরাদির সংযোগ জন্মে, সেই অবয়বীর সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধই অবয়বীর প্রত্যক্ষে কারণ হয়। স্থতরাং অবয়বরূপ ভিন্ন পদার্থে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ অবয়বীর প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না-পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের এই আপত্তিও নিরাক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা যদি বলেন যে, সমস্ত অবয়বে চক্ষু:সংযোগ ব্যতীত অবয়ব র চাক্ষ্ম প্রতাক্ষ হইতে পারে না, তাহা ছইলে তাঁহাদিগের মতে একদেশরূপ অবয়বেরও প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যে অবয়বের প্রত্যক্ষ তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহারও সর্বাংশে চক্ষঃসংযোগ হয় না, কোন অংশেই চক্ষঃসংযোগ হয়, তদারা অনেকটা অংশের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্র স্বীকার্য্য। এইরূপ কোন থ্যক্তির কোন অবয়বের স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করা হয়, ইছা অবশ্র স্বীকার্যা। অন্তথা দেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করা অর্থাৎ ছিগিক্সিরের দ্বারা ভাহাকে অথবা কাহাকেও প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব হয়। ফুক্ষ ফুক্ষ অবয়বের দারা অবয়বান্তরগুলি ব্যবহিত থাকায় একদা সমস্ত অবয়বের সহিত ত্রগিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া, কোন কালেই কোন অবয়বীর স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি বা কোন দ্রব্যের কোন অবন্ধবের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে ঐ অবন্ধবীর সহিতও তথন ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, ভজ্জন্য ঐ অবয়বীরও স্বাচ প্রভাক্ষ জন্মে। মূল কথা, অবয়বসমষ্টি ভিন্ন অবয়বী আছে, অবয়বের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারও প্রত্যক্ষ জন্মে এবং পুর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহা জন্মিতে পারে, স্থতরাং তাহার অনুমান স্বীকার নিম্প্রয়োজন এবং উহার প্রভাক্ষের অপলাপ করিয়া অনুমান স্বীকারের কোন যুক্তি নাই।

ভাষ্য। অরুৎস্পগ্রহণাদিতি চেৎ' ন, কারণতোহগুলৈকদেশস্থা-ভাবাৎ। \* ন চাবয়বাঃ রুৎস্না গৃহস্তে, অবয়বৈরেবাবয়বান্তরব্যবধানাৎ নাবয়বী রুৎস্নো গৃহত ইতি। নায়ং গৃহমাণেধ্বয়বেষু পরিসমাপ্ত ইতি সেয়মেকদেশোপলব্রিরনির্তৈবেতি।

<sup>&</sup>gt;। অন্তদেশ ভাষাং অবুৎন্নগ্ৰহণাদিতি চেৎ। উত্তরভাষ্যং ন কারণত ইতি, দেশুবিবরণং ন চাবন্ধবা ইতি। এক-দেশগ্রহণনিবৃত্তার্থং হি ছবাহবন্ধবিগ্রহণনাহীয়তে, ন চৈতাবতা কৃৎন্নগ্রহণসন্তবো বত একদেশগ্রহণনিবৃত্তিঃ স্তাৎ। ন ফ্রেরবিগ্রহণে কৃৎনাহপ্যবন্ধবা গৃহীত্ ভবন্ধি। নাপ্যবন্ধী, তস্তার্ঝাগ্ভাগস্ত গ্রহণেহপি নধ্যমপ্রভাগস্থভাগ্রহণাদিতি দেশুভাবার্থিঃ।—তাৎপর্যাচীকা।

- # কৃৎস্মনিতি বৈ খল্পশৈষতায়াং সত্যাং ভবতি, অকৃৎস্মনিতি শেষে
  সতি,তলৈতদবয়বেয় বহুলন্তি অব্যবধানে গ্রহণাদ্ব্যবধানে চাগ্রহণাদিতি।
  অঙ্গ তু ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচফীং গৃহ্মাণস্থাবয়বিনঃ কিমগৃহীতং মন্থতে,
  যেনৈকদেশোপলব্ধিঃ স্থাদিতি। ন হস্ত কারণেভ্যোহত্তে একদেশা
  ভবস্তীতি তত্রাবয়বিস্বত্তং নোপপদ্যত ইতি। ইদং তস্ত স্বত্তং, যেষামিন্দ্রিয়সমিকর্ষাদ্গ্রহণমবয়বানাং তৈঃ সহ গৃহত্তে, যেষাম্বয়বানাং ব্যবধানাদগ্রহণং তৈঃ সহ ন গৃহতে। ন চৈতৎ কৃত্যোহন্তি ভেদ ইতি।
- \* সমুদাঘ্যশেষতা বা সমুদায়ো রক্ষঃ স্থাৎ তৎপ্রান্তির্বা, ষ্টভয়থা গ্রহণাভাবঃ। মূলক্ষমশাথাপলাশাদীনামশেষতা বা সমুদায়ো রক্ষ ইতি স্থাৎ প্রান্তির্বা সমুদায়নামিতি উভয়থা সমুদায়ভূতস্থ রক্ষ্য গ্রহণং নোপপদ্যত ইতি। অবয়বৈস্তাবদবয়বাস্তরস্থ ব্যবধানাদশেষগ্রহণং নোপপদ্যতে, প্রান্তিগ্রহণমপি নোপপদ্যতে, প্রান্তিমতামগ্রহণাৎ। সেয়মেকদেশ-গ্রহণসহচরিতা রক্ষর্দ্ধির্দ্রব্যান্তরোৎপত্তে বল্পতে ন সমুদায়মাত্রে ইতি।

অনুবাদ। (পূর্বিপক্ষ) অসমন্ত গ্রহণ বশতঃ ইহা যদি বল, অর্থাৎ অবয়ব বা অবয়বী সমস্ত গৃহীত হয় না, উহাদিগের অংশবিশেষই গৃহীত হয়, এ' জন্ম অবয়বীর উপলব্ধি হয়, এ কথা বলা যায় না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, বেহেতু কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ (অবয়ব) নাই অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্যের একদেশ বা অবয়বগুলি তাহার কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (পূর্বেপক্ষ-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে) \* অবয়বগুলি সমস্ত গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয় না; কারণ, অবয়বগুলির দারাই অবয়বান্তরের ব্যবধান থাকে, অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বসমূহের দারাই যখন অন্যান্য অবয়বগুলি ব্যবহিত বা আর্ত থাকে, তখন সমস্ত অবয়বী গৃহ্মাণ অবয়বগুলিতে পরিসমাপ্ত নহে [ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত্ত অবয়বী যখন দৃশ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে না, ব্যবহিত

১। উত্তরভাষাবিবরণপরং ভাষাং কুৎশ্বনিতি বৈ ধবিতাদি। তদেকগ্রন্থতেরা ক্ষস তু ভবান্ ইত্যাদি সম্বোধনোপক্রমং ভাষাং ব্যবস্থিতং :—তাৎপর্যাদীকা।

২। यः পুনৰ্শ্বন্ততে অবহবসমুদায় এবাবন্ধবীতি তং প্ৰত্যাহ ভাষাস্কারঃ সমুদাব্যশেষতেত্যাদি স্থগনং।—

অবয়বগুলিতেও থাকে, তখন সমস্ত অবয়বী প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, একদেশেরই প্রত্যক্ষ হয় ]; (তাহা হইলে) সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর সম্মত পূর্ব্বোক্ত একদেশের উপলব্ধি (একদেশমাত্রেরই প্রত্যক্ষ) অনিবৃত্তই থাকিল অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি বা নিরাস হইল না।

উত্তর-ভাষ্যের বিশদার্থ এই যে, ষেহেতু "কুৎস্ন" অর্থাৎ 'সমস্তম' এই কথাটি অশেষতা থাকিলে হয়, অর্থাৎ অনেক বস্তুর অশেষতা বুঝাইতেই "কুৎসু", "সমস্তু" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। "মকুৎস্ন" এই কথাটি শেষ থাকিলে হয় অর্থাৎ অনেক বস্তুর শেষ বুঝাইতেই "অকৃৎস্ন", "অসমস্ত" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। নেই ইহা অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর উক্ত অকৃৎস গ্রহণ (অসমস্ত প্রভ্যক্ষ) বহু অবয়বে আছে; কারণ, অব্যবধান থাকিলে (তাহাদিগের) গ্রহণ হয়, ব্যবধান থাকিলে গ্রহণ হয় না ত্র্পাৎ যে বস্তু অনেক, তাহারই অশেষতা বুঝাইতে "কুৎস্ন" শব্দ এবং তাহারই শেষ বুঝাইতে 'অকুৎস্ন' শব্দ প্রযুক্ত হয় এবং তাহারই কৃৎস্ন গ্রহণ ও অকুৎস্ন-গ্রহণ সম্ভব হয়। অবয়বগুলি অনেক বা বহু পদার্থ, তাহার অকুৎস্ন গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যবহিত অবয়বগুলির প্রাত্যক্ষ হয় না. অব্যবহিত অবয়বগুলির প্রত্যক্ষ হয়। স্বতরাং অবয়বগুলির মধ্যে ব্যবহিত অবয়বগুলি অগৃহীত থাকে, ইহা স্বীকার্যা]। কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বলুন, গৃহুমাণ অ বয়বীর সম্বন্ধে কাহাকে অগৃহীত মনে করিতেছেন 📍 যে জন্ম একদেশের উপলব্ধি হইবে ? ( অর্থাৎ অবয়বীর সম্বন্ধে কিসের অনুপলব্ধিবশতঃ অবয়বীর অনুপলব্ধি শ্বীকার করিয়া, একদেশেরই উপলব্ধি স্বীকার করিতেছেন ? একদেশরূপ অবয়ব-বিশেষের অনুপলব্ধিতে অবয়বীর অনুপলব্ধি বলা যায় না ) যেহেতু এই অবয়বীর কারণ হইতে ভিন্ন একদেশ নাই ( অর্থাৎ উহার কারণগুলিকেই একদেশ বলা হয় ) এ জন্য সেই একদেশে অবয়বীর স্বভাব উপপন্ন হয় না'। সেই অবয়বীর সভাব এই, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্মবশতঃ যে অবয়বগুলির গ্রহণ (প্রায়ক্ষ) হয়, সেই অব্যুবগুলির সহিত ( অব্যুবী ) গৃহীত হয়, ব্যুবধানবশতঃ যে অব্যুবগুলির গ্রাহণ হয় না, তাহাদিগের সহিত গৃহীত হয় না। "এতৎকৃত" কর্থাৎ অবয়বগুলির গ্রহণ ও

<sup>&</sup>gt;। প্রচলিত ভাষ্য-পৃত্তকে "তত্রাবয়বনূত্তং নোপপদাতে" এইরূপ পাঠ আছে। সেই অবয়বীতে অথবা তাহা হইলে—
অবয়বের স্বভাব উপপত্ন হয় না, এইরূপ এবই ঐ পাঠ-পক্ষে বুঝা বায়। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ বথা বলিয়াই অবয়বীর
স্বভাব বর্ণন করায় বুঝা বায় যে, একদেশ হইতে অবয়বী পৃথক্ পদার্থ, একদেশরূপ অবয়বে অবয়বীর স্বভাব নাই।
স্বতরাং "অবয়বিহৃত্তং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া মনে হওয়ায়, মূলে ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

অ্প্রহণ-প্রাযুক্ত ( অবয়বীর ) ভেদ হয় না [ অর্থাৎ অবয়বী হইতে অবয়বগুলি পৃথক্ পদার্থ এবং উহা অনেক বা বহু, উহাদিগের মধ্যে কাহারও গ্রহণ ও কাহারও অগ্রহণ হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত গৃহীত ও অগৃহীত অবয়বগুলির পরস্পর ভেদ নির্ণয় হইলেও অবয়বীর ভেদ নির্ণয় হয় না, সর্ববাবয়ব-সম্বন্ধ অবয়বী এক ; তাহা কুৎস্নও নহে, একদেশও নহে। তাহার উপলব্ধি হইলে আর তাহার অনুপলব্ধি বলা যায় না ]। (বৌদ্ধ-সম্প্রদায় অবয়ব-সমষ্টিকেই অবয়বী বলিয়া মানিতেন, তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন)। **\* সমুদায়ীগুলির অশেষতারূপ** সমুদায় অর্থাৎ অবয়বগুলির অশেষ ব্যক্তিরূপ সমন্তি বৃক্ষ হইবে 📍 অথবা তাহাদিগের ( অবয়ব-ব্যষ্টিরূপ সমুদায়ীগুলির ) প্রাপ্তি অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বুক হইবে ? উভয় প্রকারে অর্থাৎ উভয় পক্ষেই গ্রহণ (বৃক্ষ-জ্ঞান) হয় না। বিশদার্থ এই যে, মূল, ক্ষম, শাখা-পত্রাদির অশেষতারূপ সমুদায় (সমষ্টি) বৃক্ষ, ইহা হইবে ? অথবা সমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ শাখা-পত্রাদি অবয়বগুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগ বৃক্ষ, ইহা হইবে ? উভয় প্রকারে অর্থাৎ ঐ পক্ষ-ঘয়েই সমুদায়ভূত (অবয়ব-সমষ্টিরূপ) বৃক্ষের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (কারণ) অবয়বগুলির দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্যমান অবয়বগুলির দ্বারা অন্য অবয়বের ব্যবধানপ্রযুক্ত অশেষ গ্রহণ উপপন্ন হয় না। প্রাপ্তির গ্রহণও অর্থাৎ অবয়ব-সমূহের পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগের জ্ঞানও উপপন্ন হয় না। কারণ, প্রাপ্তিমান অর্থাৎ ঐ সংযোগের আধার সমস্ত অবয়বের জ্ঞান হয় না। একদেশ জ্ঞানের সহচরিত অর্থাৎ বৃক্ষের একাংশ প্রভ্যক্ষের সমান-কর্ভৃক ও সমানকালীন সেই এই বৃক্ষ-বুদ্ধি দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হইলে ( অবয়বসমষ্টিই বৃক্ষ নহে—বুক্ষ নামে দ্রব্যান্তরই উৎপন্ন হয়, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ) সম্ভব হয়, সমুদায়মাত্রে অর্থাৎ অবয়ব-সমষ্টিমা ত্রে ( বৃক্ষ-বৃদ্ধি ) সম্ভব হয়<sup>ন</sup>না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন বে, অবয়বসমূহ ভিন্ন অবয়বী আছে। অবয়বের উপলব্ধিন্থলে সেই অবয়বীরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু যাহারা ইহা স্থীকার করেন নাই, যাহারা অবয়বীর পৃথক্ অন্তিত্বই মানেন নাই, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে ভাষ্যকার এখানে তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অবয়বি-পরীক্ষা-প্রকরণে স্থ্রকার মহর্ষি নিজেও পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়া অবয়বীর সাধন করিয়াছেন। এবং চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে মহর্ষি বিস্তৃত্বরূপে এই বিচার করিয়া, সকল পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। যথাহানেই সে সকল কথা বিশদরূপে পাওয়া যাইবে। মহর্ষির চতুর্গাধ্যাক্ত পূর্ব্বিপক্ষ ও উত্বের আভাস দিবার

জন্তই ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যথন অবয়ব বা অবয়বীর অসমস্ত জ্ঞানই হয়-সমস্ত জ্ঞান হইতেই পারে না, তখন অবয়বী বলিয়া পৃথক একটি দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে না। একদেশরপ অবন্ধবেরই গ্রহণ হয়, স্থতরাং অবন্ধবীর গ্রহণ সিদ্ধ করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, একদেশমাত্রের গ্রহণ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই সিদ্ধান্তী অবয়বীর গ্রহণকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। কিন্ত তাহাতে ত অবয়বীর সমস্ত-গ্রহণ সিদ্ধান্তরূপে সম্ভব হইবে না; যাহাতে একদেশমাত্রেরই গ্রহণ হয়, এই সিদ্ধান্ত নিরস্ত হইয়া যাইবে। অবয়বীর জ্ঞান হইলেও সেথানে সমস্ত অবয়ব গৃহীত হয় না; অবয়বীও সমস্ত গৃহীত হয় না। পুর্বভাগের প্রত্যক্ষ হইলেও মধ্যভাগ ও পরভাগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং যাহাকে অবয়বীর গ্রহণ বলা হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ একদেশেরই গ্রহণ—একদেশের গ্রহণ ভিন্ন অবয়বীর কোন পৃথক্ গ্রহণ এবং তজ্জন্ত অবয়বীর পৃথক অন্তিম্ব-সিদ্ধি কোনরূপেই হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীর উপলব্ধি হইতে পারে না; কারণ, অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী তাহার অবয়বে কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রত্যেক অবয়বেই অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, ঐ অবয়বী কি একটি অবয়বে সর্ব্বাংশ লইয়াই থাকে ? অথবা একদেশ লইয়া থাকে ? একটি অবয়বে সর্বাংশ নইয়াই যদি অবয়বী থাকে, তবে আর অন্ত অবয়বগুলির প্রয়োজন কি? যদি কোন একটি অবয়বেই অবয়বী সর্বাংশ লইয়া থাকিতে পারে, তবে অস্ত অবয়বগুলি অবয়বীর কোন উপকারক না হওয়ায় নিরর্থক। পরস্ত তাহা ইইলে ঐ অবয়বী দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হওয়ান্ব, উহার আবারের অনেক দ্রব্যবতা না থাকান্ব, উহার চাক্ষ্রব প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে ঐ অবয়বীর বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, একটিমাত্র দ্রব্যই উহার কারণ দ্রব্য। একমাত্র দ্রব্যের বিভাগ অসম্ভব; স্থতরাং কারণ দ্রব্যের বিভাগ হইতে না পারায় কার্য্যদ্রব্য অবয়বীর বিনাশ অসম্ভব। এবং একটিমাত্র অবয়বের দ্বারা অবয়বীর উৎপত্তি হইলে তাহার মহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না। স্নতরাং অবয়বী একটি অবয়বে সর্ব্বাংশ লইয়া থাকে না—থাকিতে পারে না, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। এইরূপ অবয়বী একাংশ লইয়াও একটি অবয়বে থাকে না । অর্থাৎ যেমন মালার গ্রন্থন-স্ত্রটি এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে, তদ্রুপ অবয়বী তাহার এক একটি অংশ লইয়া এক একটি অবয়বে থাকে. इंडां वना यात्र मा । कात्रण, यार्श्वनित्क व्यवप्रवीत এकाम वना इत्र, म्हली जाहांत्र कात्रण । অবয়বীর কারণ অবয়বগুলি ভিন্ন আর তাহার কোন একদেশ নাই। তাহা হইলে একাংশের छेननिक्छान पर व्यवस्वीत छेननिक इस वना इटेएउएड, छाटा थे वाश्मिवास व्यवस्वीत वाश्म-विल्लास्त्रहर উপলব্ধি विलाख इहेर्टर । छाहां हहेरल वञ्चछः এकरमालाहरे উপলব্ধি हम्, हेहां श्रीकांत क्तिएक इटेरव । . এक्रान्य केंश्रमिक निवृध्वि वा निवाम इटेरव ना । यह व्यवस्वी मुख्यान অবয়বগুলিতে পরিদমাপ্ত বা পর্যাপ্ত হইয়া থাকিত, অর্থাৎ যে অবয়বগুলির দর্শন হয়, সেই সমস্ত অবয়বণ্ডলিতেই যদি অবয়বী পরিদমাপ্ত হইয়া থাকিত, অদুশ্রমান ব্যবহিত অবয়বণ্ডলিতে না

থাকিত, তাহা হইলে কেবল একদেশমাত্রের উপলব্ধি না হইয়া, সম্পূর্ণ অবয়বীরও তাহাতে উপলব্ধি হইতে পারিত। কিন্তু অবয়বীকে ত দুখ্যমান অবয়বগুলিতেই পরিসমাপ্ত বলা যাইবে না। তাহা হইলে অন্ত অবয়বগুলি নির্গক হইর। পড়ে, ইহা পুর্বেই বলিয়াছি। অশেষ অবয়বের উপলব্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পূর্বভাগের দারা মধ্যভাগ ও পরভাগ ব্যবহিত থাকে। ফলকথা, অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে অথবা কোন এক অবয়বে সর্ব্বাংশ লইয়া অর্গাৎ পরিসমাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অথবা একাংশ লইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন পক্ষই যথন বলা যাইবে না, ঐ ত্লইটি পক্ষ ভিন্ন অস্তু কোন প্রকার পক্ষও নাই, তখন অবয়বীর অবয়বে অবহান অসম্ভব; স্কুতরাং অবয়বের উপলব্ধি স্থলে অবয়বস্থ অবয়বীরও উপলব্ধি হয়, এই দিদ্ধান্ত অনুক্ত। ভাষ্যকার "কুংস্লমিতি বৈ খলু" ইত্যাদি ভাষ্য-সন্দর্ভের ছারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উত্তর-ভাষ্যের বিবরণ করিয়াছেন। ভাষ্যে "বৈ" শন্দটি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততা বোধের জন্ম প্রযুক্ত হইয়াছে। "খলু" শৰ্কটি হেত্বৰ্থে প্ৰযুক্ত হইয়াছে। অৰ্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত পূৰ্ব্বপক্ষ অযুক্ত, যেহেতু "ক্বৎম" এই শৰ্কটি অনেক বস্তুর অশেষবোধক এবং "অরুৎয়" এই শক্ষটি অনেক বস্তুর শেষ অর্থাৎ অংশবিশেষের বোধক। অবয়বগুলি অনেক বলিয়া তাহাতে রুৎস্ন ও অরুৎস্ন শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ব্যবহিত অবয়বের গ্রাহণ হয় না, অব্যব হিত অবয়বেরই গ্রাহণ হয়, স্থতরাং অবয়বের অক্তংম গ্রহণ হয়, ইহা বলা যায়। কিন্তু অবয়বী এক, উহা অনেক পদার্থ নহে, স্থতরাং উহাতে "কুৎম" শব্দের এবং "একদেশ" শব্দের প্রয়োগই করা যায় না। স্থতরাং উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নই হইতে পারে না। মহর্ষি চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে একাদশ স্থত্রের দ্বারা এই কথা বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। উন্দোতকর মহর্ষির সেই কথা অবলম্বন করিয়াই এখানে ভাষ্যকারের উত্তর-ভাষ্যেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, একমাত্র বস্তুতে "রুৎম্ন" শব্দ ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগই অসম্ভব, স্থুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নই হইতে পারে না। "রুৎয়" শব্দ অনেক বস্তুর অশেষ বুঝায়। "একদেশ" শব্দও অনেক বস্তুর মধ্যেই কোন একটিকে বুঝায়। অবয়বী একমাত্র পদার্থ, স্থতরাং উহা ক্লৎস্কপ্ত নহে, একদেশও নতে; উহাতে "কু২ম্ন" শব্দের ও "একদেশ" শব্দের প্রয়োগই হয় না। অবয়বী আশ্রিত, অবয়ব-গুলি তাহার আশ্রম; উহারা আশ্রমাশ্রমিভাবে থাকে। এক বস্তুর অনেক বস্তুতে আশ্রমাশ্রিত ভাবরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ফল কথা, অবয়বী স্বস্থরূপেই অবয়বসমূহে থাকে, রুৎক্ষরূপে অথবা একদেশরূপে থাকে না। কারণ, অবয়বী একমাত্র বস্তু বলিয়া তাহা রুৎমণ্ড নহে, একদেশণ্ড নহে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে। অবয়বী যথন এক, তথন অবয়বীর উপলব্ধি হইলে তাহার কিছুই অন্থপলন্ধ থাকে না। স্বতরাং অবয়বীর উপলন্ধিকে একদেশের উপলন্ধি বলা যায় না। ভাষ্যকার এই কথা বুঝাইতে তাহার হেতু বলিয়াছেন যে, অবয়বীর কারণ ভিন্ন

<sup>&</sup>gt;। চতুর্থ অধ্যারের বিতীয় আছিকের প্রারম্ভে—"বিখ্যাজ্ঞানং বৈ ধলু বোহঃ" এই ভাব্যের ব্যাধ্যার তাৎপর্যা-চীকাকার নিথিয়াছেন—"বৈ শব্দঃ ধনু পূর্কপক্ষাক্ষায়াং ধনু শক্ষো হৈত্থে। অবুক্তঃ পূ্কাপকো বন্মান্মিধ্যাজ্ঞানং মোহ ইতি।"—এধানেও এর প অর্থ সঙ্গত ও আবশ্চক।

আর কোন একদেশ নাই। তাহার উপাদান-কারণ অবয়বগুলিই তাহার একদেশ, অর্থাৎ অবয়বী নিজে একদেশ নহে, তাহার উপাদান-কারণ হইতে ভিন্ন আর কোন একদেশও নাই। সেই একদেশগুলি কেহই অবয়বী নহে। তাহাতে অবয়বীর স্বভাব নাই। অবয়বীর স্বভাব এই যে, তাহা গৃহীত অবয়বগুলির সহিত গৃহীত হয়, অগৃহীত বা ব্যবহিত অবয়বগুলির সহিত গৃহীত হয় না। কোন একদেশরূপ অবয়বের এইরূপ সভাব নাই। স্থতরাং একদেশরূপ অবয়ব-গুলিকে অবয়বী বলা যায় না। স্থতরাং কোন একদেশের অমুপলব্ধি থাকিলেও অবয়বীর অনুপণন্ধি বলা যায় না। যে একদেশগুলি অবয়বী হইতে বস্তুতঃ পুথক পদার্থ, তাহাদিগের অনুপলব্ধিতে অবয়বীর অনুপলব্ধি হইবে কেন ? একদেশদমূহে সমবেত অবয়বী একটি পৃথক্ দ্ৰব্য, তাহার উপলব্ধি তাহারই উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধি কোন একদেশের উপলব্ধির সহিত জন্মিলেও, উহা একদেশের উপলব্ধি নহে। একদেশগুলির মধ্যেই কাহার গ্রহণ ও কাহার অগ্রহণ হয়; কারণ, দেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনেক পদার্থ। দেই একদেশের গ্রহণ ও অগ্রহণ প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পার ভেদ দিদ্ধি হইলেও, তৎপ্রযুক্ত অবয়বীর ভেদ-দিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বীর গ্রহণই হয়—অগ্রহণ হয় না। যাহা একমাত্র বস্তু, তাহার উপলব্ধি হুইলে আর তাহার অনুপ্রলুক্ষি বলা যায় না। অবশ্য দেখানে অবয়বীর কোন একদেশের অন্তপলব্ধি থাকে। কিন্তু তাহাতে অবয়বীর ভেদ বা অনেকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র বস্তুর উপলব্ধি হলেও অন্থ বস্তুর অনুপলব্ধি লইয়া ঐরপ গ্রহণ ও অগ্রহণ দেখা যায়। যেমন কোন বীর থক্তা ও উষ্ণীষ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, যদি কেহ থক্তোর সহিত তাহাকে দেখে, উফীষের সহিত না দেখে, অর্থাৎ তাহাকে উফীষযুক্ত না দেখিয়া থড়াগুক্তই দেখে, তাহা হইলে দেখানে উফীষরূপ দ্রব্যান্তর লইয়া ঐ বীরের গ্রহণ ও অগ্রহণ বলা যায়। কিন্তু তাহাতে কি ঐ বীর ব্যক্তির ভেদ দিদ্ধি হয় ? ঐ বীর ব্যক্তি কি দেখানে একই ব্যক্তি নহে ? এইরূপ অবয়বীর কোন অবয়বের অগ্রহণ হইলেও তাহাতে অবয়বীর ভেদ-সিদ্ধি হয় না। গৃহসাণ অবয়ববিশেষের সহিত গৃহীত হওয়াই অবয়বীর স্বভাব। সর্বাবেয়বেই অবয়বী পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। সর্বা-বয়বের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় গৃহমাণ অবয়বেই অবয়বীর গ্রহণ হয়, তাহাতে কোন দোষের আপত্তি হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিতেন যে, বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ঠ অবয়ব সমুদায় অর্গাৎ অবয়বসমষ্টিকেই অবয়বী বলে। অবয়ব-সমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া পৃথক কোন দ্রব্য নাই। পরবর্ত্তী অবয়বি-পরীক্ষা-প্রকরণে এই মতের বিশদ সমালোচনা ও থগুন হইয়াছে। ভাষ্যকার এই প্রকরণের শেষে সংক্ষেপে ঐ মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, সমূদায়ীর অশেষভারূপ সমূদায়কে বৃক্ষ বলিলে, বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না । ীসমুদায়ীগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগকে বৃক্ষ বলিলেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার এই কথার বিবরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূল, ক্ষম, শাথা, পত্ৰ প্ৰভৃতি যে সমুদায়ী, তাহার অশেষতা অর্থাৎ সমষ্টিরূপ যে সমুদার, দেই সমুদারভূত বৃক্ষের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, কতকগুলি অবয়বের দারা ভদ্ভিন্ন অবয়বের ব্যবধান থাকায়, অশেষ অবয়বের গ্রহণ হইতে পারে না। অশেষ অবয়ব বা

অবয়ব-সমষ্টিই বৃক্ষ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসন্তব। এবং ঐ অবয়বগুলির পরম্পর প্রাপ্তি
অর্থাৎ বিলক্ষণ সংযোগেরও উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, অবয়ব-সমষ্টিই ঐ-সংযোগের আধার;
তাহাদিগের উপলব্ধি ব্যতীত ঐ সংযোগের উপলব্ধি অসন্তব। এই পদার্থ এই পদার্থের সহিত
সংযুক্ত, এইক্ষপেই সংযোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্বতরাং সংযোগের আশ্রমগুলিকে প্রত্যক্ষ
ক্রিতে না পারিলে, সংযোগের প্রত্যক্ষও সেখানে সন্তব হইবে না। তাহা হইলে অবয়বগুলির
সংযোগকে বৃক্ষ বলিলে, সে পক্ষেও বৃক্ষ-বৃদ্ধি হওয়া অসন্তব। বৃক্ষের একদেশ গ্রহণ হইলে
তথন বৃক্ষ-বৃদ্ধি কিন্ত সকলেরই হইতেছে। কোন সম্প্রদারই ঐ বৃদ্ধির অপলাপ করিতে পারেন
না। অবয়ব-সমষ্টি হইতে পৃথক্ বৃক্ষ নামে একটি দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, এই মত স্বীকার করিলেই
ঐ বৃদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অবয়বসমূহই বৃক্ষ, এই মতে উহা উপপন্ন হইতে পারে না।
বৌদ্ধ-সম্প্রদার পরমাণ্রিশেষের সমষ্টিকেই অবয়বী বলিতেন। সে সকল কথা ভাষ্যকার পরে
বিলিয়াছেন। ভাষ্যে "সমুদায়াশেষতা বা সমুদায়ে" ইহাই প্রকৃত পাঠ। "সমুদায়ী" বলিতে ব্যক্তি,
"সমুদায়" বলিতে সমূহ বা সমষ্টি। যাহার সমুদায় বা সমষ্টি আছে, এই অর্থে ব্যক্তিকে "সমুদায়ী"
বলা যায়। ঐ সমুদায়ীর অশেষতাকে সমুদায় বলিলে বুঝা যায়, অশেষ সমুদায়ী অর্গাৎ সমস্তব্য ইন্ত লিই সমুদায়। এক একটি ব্যক্তিকে "সমুদায়" বলা যায় না—সমন্তইই সমুদায়॥৩২॥

প্রতাক্ষ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত । ৩ ॥

# সূত্র। সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ॥৩৩॥৯৪॥

অমুবাদ। সাধ্যবৰশতঃ ( অর্থাৎ অবয়বী সর্ববমতে সিদ্ধ নহে, এ জন্ম উহাতে বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ) অবয়বি বিষয়ে সন্দেহ।

ভাষ্য। যত্নজ্ঞমবয়বিদদ্ভাবাদিত্যয়মহেতুঃ, সাধ্যত্বাৎ, সাধ্যং তাব-দেতৎ, কারণেভ্যো দ্রব্যাস্তরমুৎপদ্যত ইতি। অনুপ্রপাদিতমেতৎ। এবঞ্চ সতি বিপ্রতিপত্তিমাত্রং ভবতি, বিপ্রতিপত্তেশ্চাবয়বিনি সংশ্য ইতি।

অমুবাদ। "অবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই যে কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কথার দারা যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহা অহেতু অর্থাৎ উহা হেতু হয় না—উহা হেত্বাভাস। যেহেতু (অবয়বীতে) সাধ্যত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, কারণসমূহ হইতে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়—ইহা সাধ্য, ইহা অমুপপাদিত। [অর্থাৎ কারণদ্রব্য অবয়বগুলি হইতে অবয়বী বলিয়া একটি পৃথক্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইহা সাধন করিতে হইবে; উহা প্রতিবাদীর- যুক্তি খণ্ডন করিয়া উপপাদন করা হয় নাই। স্থতরাং

পূর্বেবাক্ত হেতু সাধ্য বলিয়া হেতু হইতে পারে না ]। এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়বী প্রতিবাদীদিগের মতে অসিদ্ধ হইলে বিপ্রতিপত্তি মাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তি প্রযুক্তই অবয়বিবিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্রনী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একদেশমাত্রের উপলব্ধি হয় না, যে হেতু অবয়বীর অন্তিত্ব আছে। একদেশরূপ অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী আছে বলিয়া তাহারও উপলব্ধি হয়। ° কিন্তু ঐ অবয়বিবিষয়ে যদি বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশন্ন হয়, তাহা হইলে অবয়বীর সদ্ভাব (অস্তিম্ব) সন্দিগ্ধ হওয়ার, উহা হেতৃ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ঐ হেতু সন্দিগ্ধাসিদ্ধ। মংর্ষি এই স্থতের দারা তাহাই স্টুচনা করিয়াছেন। অবয়ব হইতে পূথক অবয়বীর সাধনই মহর্ষির এই প্রকরণের প্রয়োজন। অবয়ব হইতে পৃথক অবয়বীর অন্তিত্ব দিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত "অবয়বিদদভাব"রূপ হেতৃ নির্দোষ হইতে পারে। তাহা হইলে উহা হেত্বাভাদ হয় না-প্রকৃত হেতৃই হয়। "অবয়বিসদ্ভাবাৎ" এই বাক্য মহর্ষির কঞ্চোক্ত হইলে, ঐ হেতু সাধনের জন্ম উপোদ্বাত-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারস্ক বলা যায়। বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। এই স্থতে "যहকং" ইত্যাদি ভাষ্য পাঠ করিলেও তাহাই মনে আসে। "অবয়বিসদ্বাবাৎ" এই কথা মহর্ষি পুর্বেন নিজেই বলিয়াছেন, ইহাই ভাষাকারের ঐ কথায় সহজে বুঝা যায়। কিন্তু স্তায়-স্ফটী-নিবন্ধ, তায়বার্ভিক ও তাৎপর্যাটীকার কথা অনুসারে যথন পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইবে না, তথন ঐ মতে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে,ভাষ্যকারের নিজেরই পূর্ব্বোক্ত "অবম্ববিদদ্বাবাৎ" এই কথা মহর্ষির কণ্ঠোক্ত না হইলেও উহা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ ছিল। মহর্ষি ঐ বুদ্ধিস্থ হেতুকে স্মরণ করিয়াই উহার সিদ্ধতা সমর্থনোদেশ্রে এই প্রকরণারস্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সংগতিতেই মহর্ষির এই প্রকরণারন্ত। ন্যায়-স্চী-নিবন্ধেও এই প্রকরণকে প্রাসন্ধিক বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই স্থুত্তে "ষছক্তং" ইত্যদি ভাষ্যের অর্থ বুঝিতে হইবে যে, আমি (ভাষ্যকার) যে "অবয়বিদদ্ধাবাৎ" এই কথা বলািয়াছি ( যাহা মহর্ষি না বলিলেও তাঁহার বুদ্ধিস্থ ছিল ) অর্থাৎ আমার পুর্ব্বোক্ত ্রী বাক্য-প্রতিপাদ্য যে হেতু, তাহা হেতু হয় না—উহা হেত্বাভাদ, উহা হেতু না হইলে, উহার দারা পূর্বের যে সাধ্যসাধন করিয়াছি, তাহা হয় না। মহর্ষি, স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধ্যসাধন প্রদর্শন না করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্তুমান-প্রমাণ তাঁহারও বৃদ্ধিস্ত, স্কুতরাং ঐ অন্তুমান-প্রমাণের হেতু সাধন করা তাঁহারও কর্ত্তব্য, তাই অবয়বীর সাধন করিয়া তাহাও করিয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিদন্তাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা একদেশ অর্গাৎ অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধি কেবল অবয়ব-বিষয়ক নহে, যেহেতু ঐ উপলব্ধিতে বিষয়িতা-সম্বন্ধে অবয়বীর সম্ভাব আছে, এইরূপ অমুমান-প্রণালীই স্থচিত হইয়াছে। অবয়ব-বিষয়ক উপলব্ধিতে বিষম্বিতা-সম্বন্ধে অবয়বীকে হেতু করিলে, ঐ অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ সমর্গন করিয়া, উহাকে সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলা যায়, মহর্ষির এই স্থতে তাহাই মূল বৃক্তব্য। অর্গাৎ অবয়বী বলিয়া পৃথক্ দ্রব্য যথন বিবাদের বিষয়, উহাতে বিপ্রতিপত্তি আছে, তথন উহা সন্দিগ্ধ, স্লুতরাং উহা হেত

হুইতে পারে না, মহর্ষি এই স্থতের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত-স্থানের দারা এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।

মহর্ষির এই যথাশত স্থাত্তের দ্বারা বুঝা যায়, "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ"। কিন্ত সাধ্যত্ব সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োজক হয় না। তাহা হইলে পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্নি প্রভৃতি সাধ্য হুইলে, দেখানেও বহ্নি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ে সংশয় হুইত। যদি সাধ্য বলিয়া ব্ঝিলেই দেই পদার্থ আছে কিনা, এইরূপ সংশয় জন্মে, তাহা হইলে বহি প্রভৃতি পদার্থ বিষয়েও ঐরূপ সংশয় জন্মে না কেন ? বহ্নি প্রান্ত পদার্থ পর্বাতাদি স্থানে সাধ্য বা সন্দিগ্ধ হইলেও অন্তত্ত সিদ্ধ পদার্থ। স্থানবিশেষে উহাদিগের সাধাতা জ্ঞান থাকিলেও সামান্ততঃ ঐ সকল পদার্থ-বিষয়ে সংশয় জন্মে না। এইন্নপ সাধ্যতাপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়েও সংশয় জন্মিতে পারে না। ভাষ্যকার এই অমুপপত্তি চিন্তা করিষ্কাই স্থত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন বে, পূর্ব্বে বে অবয়বিসভাবকে হেডু বলিয়াছি, তাহা অহেতু; থেহেতু তাহা সাধ্য। অবয়বর্ত্নপ কারণগুলি হইতে "অবয়বি"রূপ দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা সাধ্য। সাধ্য কি, ইহা বুঝাইতে শেষে তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ইহা व्यक्षभामित । व्यर्गार व्यवस्वी विनिष्ठा य स्वराखित छैरभन्न इस, हेहा व्ययस्क स्वीकांत करतन ना । যাঁহারা উহা মানেন না, তাঁহাদিগের মত থণ্ডন করিয়া উহা উপপাদন করিতে হঁইবে। তাহা যথন করা হয় নাই, তথন উহা হেতু হইতে পারে না। সিদ্ধ পদার্থই হেতু হইতে পারে; যাহা দিদ্ধ নহে, সাধ্য—তাহা হেতু হইতে পারে না (১অ৽,২আ৽, ৮ হত্ত দ্রষ্টব্য)। এই ভাবে স্ত্রার্গ ব্যাখ্যা করিলে মহর্ষির "সাধ্যত্বপ্রযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহ", এই কথা কিরূপে সংগত হয় ? তাই ভাষ্যকার শেষে উহার সংগতি করিতে বলিয়াছেন,—"এবঞ্চ সতি" ইত্যাদি। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ অবয়ব হইতে পূথক অবয়বী অন্ত সম্প্রদায়ের অসিদ্ধ হইলে, অবয়বি-বিষয়ে বিপ্রতিপত্তিমাত্র হয়। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বি-বিষয়ে সন্দেহে বিপ্রতিপত্তিই সাক্ষাৎ প্রয়োজক। স্থত্তোক্ত সাধ্যত্ব পরম্পরায় প্রয়োজক। অবয়বী সাধ্য হইলে অর্গাৎ সর্বাসিদ্ধ না হইয়া সম্প্রদায়বিশেষের মতে অসিদ্ধ হইলে "অবয়বী আছে" এবং "অবয়বী নাই," এইরূপ বিৰুদ্ধাৰ্থ-প্ৰতিপাদক বাক্যদ্বয়ত্ৰপ বিপ্ৰতিপত্তি পাওয়া যাইবে, তৎপ্ৰযুক্ত অবয়বি-বিষয়ে সংশয় জন্মিবে। তাহার ফলে পুর্ব্বোক্ত অবমবিরূপ হেতু দন্দিগ্ধাদিদ্ধ হইয়া বাইবে, ইহাই মহর্ষির চরমে বিবক্ষিত। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয়ের কথা প্রথম অধ্যায়ে সংশয়-স্থতে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশয়-পরীক্ষা-প্রকরণে দুষ্টবা।

র্ত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি এখানে "দ্রব্যন্তং অণুত্বব্যাপ্যং ন বা" অথবা "ম্পর্শবরং অণুত্বব্যাপ্যং ন বা" ইত্যাদি প্রকার বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ধাহারা দ্রব্যমাত্রকেই, পরমাণ্ ভিন্ন অতিরিক্ত পদার্থ বলেন না, তাঁহাদিগের মতে দ্রব্যন্ত অণুত্বের ব্যাপ্য। দ্রব্যমাত্তই কোন মতেই পরমাণ্রপ নহে। নিক্রিয় স্পর্শহীন আকাশাদি পরমাণ্রপ ইইতেই পারে না, ইহা মনে করিয়া র্ত্তিকার কলাস্করে "ম্পর্শবরং অণুত্ব্যাপ্যং ন বা" এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশান্ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, এই চারিটি দ্রব্যেরই পরমাণ্ আছে। ঐ পরমাণ্রূপ উপাদান-কারণের ঘারা ঘাণুকাদিক্রমে ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু নামক অবয়বী দ্রব্যাস্তরের স্বাষ্টি হুইয়াছে, ইহা স্থার ও বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ ঐ পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন পৃথক্ অবয়বী মানেন নাই, স্নতরাং তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবান্ বস্তমাত্রই অণ্, স্নতরাং তাঁহারা স্পর্শব্রক অণুত্বের ব্যাপ্য বলিতে পারেন। যে পদার্থে স্পর্শবন্ধ আছে, সেই সমস্ত পদার্থেই অণুত্ব থাকিলে স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থের সমস্ত আধারেই যে পদার্থ থাকে, সেই প্রথমোক্ত পদার্থকে শেষোক্ত পদার্থের ব্যাপ্য বলে। যেমন বিশিষ্ট ধুম বহ্নির ব্যাপ্য। নৈয়ায়িক প্রমৃতির মতে পরমাণ্ হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, সেগুলি পরমাণুসমষ্টি নছে, স্নতরাং তাহাতে স্পর্শবন্ধ থাকিলেও অণুত্ব নাই, এ জন্ম তাঁহাদিগের মতে স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য নহে। তাহা হইলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য।" নৈয়ায়িকের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য।" নেয়ায়িকের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য।" নেয়ায়িকের বাক্য হইল "স্পর্শবন্ধ অণুত্বের ব্যাপ্য নহে।" ভাষ্যকারের মতে বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদিক বাক্যদ্বর্গই বিপ্রতিপত্তি। স্নতরাং তাহার মতে এখানে পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বর্যকে বিপ্রতিপত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বৃত্তিকার পর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বৃক্ষাদি পদার্থে যথম সকম্পদ্ধ অকম্পত্ব, রক্তত্ত্ব অরক্তত্ব, আরতত্ব অনারতত্ব ইত্যাদি বহু বিরুদ্ধ পদার্থ দেখা যায়, তখন বৃক্ষাদি একমাত্র পদার্থ নছে। বুক্ষের শাথা-প্রদেশে কম্প দেখা যায়। মূল-দেশে কম্প থাকে না। এইরপ বৃক্ষ কোন প্রদেশে রক্ত, কোন প্রদেশে অরক্ত, কোন প্রদেশে আরত, কোন প্রদেশে অনাবৃত দেখা যায় ৷ বৃক্ষ একমাত্র পদার্থ হইলে তাহাতে কোনরূপেই সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পুর্বোক্ত বিকল্প ধর্ম থাকিতে পারে না। বিকল্প ধর্মের অধ্যাসবশতঃ বস্তর ভেদ সিদ্ধ হয়, ইহা সর্বসন্মত। গোত্ব ও অশ্বত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম, উহা একাধারে থাকিতে পারে না; এ জন্ম গো এবং অশ্ব ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই সিদ্ধ হইয়াছে। স্থতরাং বৃক্ষও নানা পদার্থ, বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট কতকগুলি অবয়বই বৃক্ষ, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুবিশেষের সমষ্টিই বৃক্ষ। তাহা হইলে বৃক্ষ এক পদার্থ না হওয়ায় উহাতে সকম্পত্ব অকম্পত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাদ থাকিল না। বিলক্ষণ-সংযুক্ত যে সকল পরমাণুকে বৃক্ষ বলা হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি 'প্রমাণুতে কম্প এবং তদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রমাণুতে কম্পের অভাব থাকায় এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আপত্তির কারণ থাকিল না। ফলকথা, পুর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তিতেই বৃক্ষাদি পদার্থ যে নানা, উहा व्यवस्वी नारम পुथक कान खवा नरह, উहा शतमानुत्रभ व्यवस्वसमिष्ठ, हेहा निक्त इस । हेहाई বৃত্তিকার বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন এবং উদ্যোতকর এথানে যে কতকগুলি স্তুত্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপক্ষ-স্থত বলিয়াই বৃত্তিকার বলিয়াছেন। किन्छ উদ্দোতকরের উক্ত ঐ সমস্ত হত্ত যে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতেরই সমর্থক, ইছা বুঝা যায় না এবং এগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন্ এছের স্থত, তাহাও জানিতে পারা যায় না। বৃত্তিকার যে উন্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের ঐ অংশও পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঐ কথায় বুঝা যায়। র্ত্তিকার বার্ত্তিকের সর্বাংশ দেখিতে পান নাই, এই অন্থমান সদস্থমান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার এখানে উদ্যোতকরের উদ্ধৃত স্ত্রগুলিকে কিরপে বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বপক্ষস্ত্র বলিয়া বৃত্তিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। উদ্যোতকর স্থায়বার্ত্তিকে এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের
স্বমত সমর্থনের বহু যুক্তির উল্লেখ করিয়া, বহু বিচারপূর্ব্বক সেগুলির খণ্ডন করিয়াছেন।
ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী বিচারে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অনেক কথা পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে
সকল কথা পরিক্ষৃট হইবে ॥৩৩॥

## সূত্ৰ। সৰ্বাগ্ৰহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ ॥৩৪॥৯৫॥

অনুবাদ। অবয়বীর অসিদ্ধি হইলে তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থের অগ্রহণ হয়। অর্থাৎ পরমাণুসমন্তি হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না।

ভাষ্য। যদ্যবয়বী নান্তি, সর্বস্থ গ্রহণং নোপপদ্যতে। কিং তৎ সর্বাং ? দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্ত-বিশেষ-সমবায়া:। কথং কৃষা ? পরমাণু-সমবস্থানং তাব দৃদর্শনবিষয়ো ন ভবত্যতীন্দ্রিয়াদণূনাং; দ্রব্যান্তরঞ্চা-বয়বিভূতং দর্শনবিষয়ো নান্তি। দর্শনবিষয়স্থাশ্চেমে দ্রব্যাদয়ো গৃহন্তে, তেন' নির্ধিষ্ঠানা ন গৃহ্ছেরন্, গৃহন্তে তু কুন্ডোহয়ং স্থাম, একো, মহান্, সংযুক্তঃ, স্পন্দতে, অন্তি, মৃগ্যয়শ্চেতি, সন্তি চেমে গুণাদয়ো ধর্মা ইতি—তেন সর্বাস্থ গ্রহণাৎ পশ্যামোহন্তি দ্রব্যান্তরভূতোহবয়বীতি।

অমুবাদ। যদি অবয়বী না থাকে, (তাহা হইলে) সকল পদার্থের জ্ঞান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) সেই সর্বব অর্থাৎ সকল পদার্থ কি ? (উত্তর) দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, দ্রামান্ত, বিশেষ, সমবায় [ অর্থাৎ কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট্পদার্থ ই সূত্রে "সর্বব" শব্দের দ্বারা মহর্ষি গোতমের বৃদ্ধিন্ত, ঐ ষট্ পদার্থের জ্ঞান না হইলে সকল পদার্থেরই অজ্ঞান হয় ] (প্রশ্ন) কেমন করিয়া ? অর্থাৎ অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না—ইহা বৃঝি কিরূপে ? (উত্তর) গরমাগুগুলির

১। কোন প্রতকে "তে নির্থিষ্ঠানা ন শৃংহ্যরন্" এইরূপ পাঠ আছে। "তে" অর্থাৎ প্কোক্ত ক্সব্যাদি পদার্থ নিরাশ্রম্ম হওরার গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই ঐ পাঠ পক্ষে বৃন্ধা যার। ইহাতে অর্থ-সংগতিও ভাল হয়। কিন্তু আর সমস্ত প্রকেই "তেন" এইরূপ তৃতীরাম্ভ পাঠ আছে। "তেন" অর্থাৎ পূক্ষোক্ত হেতুবশতঃ ইহাই ঐ পাঠপকে অর্থ বৃথিতে হইবে।

অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট ইইয়া অবস্থিত পরমাণুসমন্তি দর্শনের বিষয় হয় না। (পূর্ববপক্ষীর মতে) দর্শনের বিষয় অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাছ অবয়নীভূত দ্রবাস্তরও নাই [ অর্থাৎ পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। পরমাণু ভিন্ন অবয়বী বলিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম কোন দ্রব্যান্তরও পূর্ববপক্ষবাদী মানেন না। স্থতরাং তাঁহার মতামুসারে কোন দ্রব্যের দর্শন হইতে পারে না। বিং এই দ্রব্যাদি পদার্থ দর্শনবিষয়ত্ব হইয়া অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থে অবস্থিত হইয়া গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হয়। সেই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ-বাদী পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন কোন দ্রব্যান্তর মানেন না : পরমাণুগুলিও অতীব্রিয় পদার্থ বলিয়া দৃশ্য নহে, এই পূর্বেবাক্ত কারণে (পূর্বেবাক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ) নির্বিষ্ঠান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থ তাহাদিগের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতে না পারায় গুহীত (প্রত্যক্ষ) হইতে পারে না। কিন্তু এই কুম্ভ শ্যামবর্ণ, এক, মহান্, সংযোগবিশিষ্ট, স্পান্দন করিতেছে অর্থাৎ ক্রিয়াবানু, আছে, অর্থাৎ অস্তিম্ব বা সন্তাবিশিষ্ট এবং মুণায়, এই প্রকারে ( পূর্বেবাক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ ) গৃহীত ( প্রতাক্ষ ) হইতেছে। এবং এই গুণ প্রভৃতি ধর্মগুলি ( গুণ, কর্মা, সামান্ম, বিশেষ, সমবায় ) আছে। অতএব সকল পদার্থের জ্ঞান হয় ুবলিয়া দ্রব্যাস্তরভূত অর্থাৎ অবয়বসম**ষ্টি** হইতে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন অবয়বী আছে, ইহা আমরা দেখিতেছি ( প্রমাণের দারা বুঝিতেছি )।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থতের দারা অবয়বী বিষয়ে যে সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত-স্ত্রের দারা সেই সংশয়ের নিরাস করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকর প্রথমে এই স্ত্রেকে, সংশয় নিরাকরণার্থ স্ত্র বিলয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা বিলয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে সর্ব্বপদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। সর্ব্বপদার্থ কি ? এতচ্ছেরে ভাষ্যকার কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্মা, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়—এই য়ট্ পদার্থকেই মহর্ষি-স্ত্রোক্ত সর্ব্বপদার্থ বিলয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দারা মনে হয়, কণাদ-স্ত্রের পরেই স্তায়্মস্ত্র রচিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গুরুপরস্পেরাগত সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ছিল। ভাষ্যকার অন্তর্গুও স্তায়স্ত্র ব্যাখ্যায় কণাদেক্তি দেলাকি সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ে প্রমেয় স্ত্রে-ব্যাখ্যায় কণাদোক্ত দ্রব্যাদি ষট পদার্থের উল্লেশ্ব করিয়া, সেগুলিও গোভমের সন্মত প্রমেয় পদার্থ, ইহা বলিয়াছেন। কণাদোক্ত ম্বট্রাদার্থে করিয়া বলিয়াছেন। স্ত্রাং সর্ব্বপদার্থ বলিলে কণাদোক্ত ষট, পদার্থ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। ভাব পদার্থ ছাড়িয়া অভাব পদার্থের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। হইতে পারে না; স্ক্তরাং ভাব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব।

তাহা হইলে সমস্ত ভাব পদার্গের জ্ঞান হয় না, এ কথা বলিলে অভাব পদার্গেরও জ্ঞান হয় না, এ কথা পাওয়া যায়। তাই ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্রোক্ত "সর্ব্ব"পদার্গের ব্যাখ্যায় অভাব পদার্গের পুথক্ করিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অবয়বী না থাকিলে দকল পদার্থের জ্ঞান কেন হইতে পারে না ? ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ ; স্মতরাং উহাদিগের ব্যাষ্টর ন্থায় সমষ্টিও অতীন্দ্রির হইবে। তাহা হইলে উহা দর্শনের বিষয় হইতে পারিবে না। পরমাণ্যুসমষ্টি হইতে পুথক্ অবন্ধবী বলিন্না দ্রব্যান্তর থাকিলে তাহা দর্শনের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ত পরমাণুদমষ্টি ভিন্ন অবয়বী বলিয়া কোন পুথক দ্রব্য মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, তাঁহাদিগের মতে দর্শনযোগ্য পদার্থ ই নাই। পূর্ব্বপক্ষ-বাদী যদি বলেন যে, গুণ-কর্ম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তোমাদিগের সম্মত, দেগুলির ত দর্শন হইতে পারে, তাহারা তোমাদিগের মতে অবয়বী না হইলেও যেমন দর্শনের বিষয় হইতেছে, আমা-দিগের মতেও তদ্রপ উহারা দর্শনের বিষয় হয়, অবয়বী না থাকিলে কোন পদার্থেরই দর্শন হয় না, ইহা কিরূপে বলা যায় ? এই জন্ম ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল দ্রব্যাদি পদার্থ দুশু পদার্থে অবস্থিত থা কয়াই দর্শনের বিষয় হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ অতীন্দ্রিয় বা অদুশু, তাহাতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি কোন পদার্থেরই দর্শন হইতে পারে না, একটি পরমাণুগত রূপের কি দর্শন হইয়া থাকে ? পুর্ব্নপক্ষবাদীরা যখন প্রমাণুস্মষ্টিকেই ক্রব্য, গুণ, কর্মাদির আশ্রয় বলেন, তथन थे जुरा, ७१, कर्मानि कोन भार्शितरे नर्मन रहेर्ड शास्त्र ना । नित्रविक्षान वर्धा९ यारा-দিগের দর্শন বিষয় পদার্থ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় নহে, এমন দ্রব্যাদি দর্শনের বিষয় হইতে পারে ना । शृर्त्वाकुत्रथ जवा, ७१, कर्मानि थनार्थ नर्गत्नत विषय्हे रय ना, এ कथाও वना याहेरव ना ; তাই শেষে বলিয়াছেন যে, 'এই কুন্ত খ্রাম্বর্ণ' ইত্যাদি প্রকারে কুন্তরূপ দ্রব্য এবং তাহার খ্রামন্দরূপ গুণ একত্ব, মহত্ব ও সংযোগরূপ গুণ, স্পন্দন (ক্রিয়া) অন্তিত্ব অর্গাৎ সভারূপ সামান্ত এবং মৃত্তিকাদি অবয়বরূপ বিশেষ এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ-কর্মাদির সমবায়-সম্বন্ধ, এগুলি দর্শনের বিষয় হইতেছে। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না-তাহা অদৃশ্য, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি নাই—উহাদিগের অস্তিছই স্বীকার করি না, স্নতরাং উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না, এই আপত্তি অলীক, ইহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারিবেন না। তাই ভাষ্যকার আবার শেষে বলিন্নাছেন যে, গুণ-কর্মাদি ধর্মগুলি আছে। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, গুণ-কর্মাদি পদার্থগুলি যথন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথন তোমাদিগের মতে ঐগুলির প্রাক্তক অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়াই উহাদিগের অস্তিক্ষের অপলাপ করিতে পার না। তাহা হইলে জগতে কোন বস্তুরই প্রতাক্ষ হয় না, বস্তুমাত্রই অতীন্দ্রিয়, এই কথাই প্রথমে বল **না কেন** ? তাহা বলিলেই ত তোমাদিগের সকল গোল মিটিয়া যায় ? যদি সত্যের অপলাপ-ভয়ে তাহা বলিতে না পার, তাহা হইলে প্রতাক্ষ-সিদ্ধ গুণ-কর্মাদিও নাই, এ কথাও বলিতে পারিবে না। তাহা হইলে ঐ গুণ-কর্ম্মাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্ম উহাদিগের আশ্রয় দর্শনবিষয় অবয়বীও

মানিতে হইবে। উহারা অতীব্দ্রিয় পরমাণুতে অবস্থিত থাকিয়া কথনই দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষবোগ্য পদার্থমাত্তেরই প্রত্যক্ষের অনুরোধে বুঝা যায়, পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন দ্রব্যাস্তর অবয়বী আছে। উহা পরমাণুনহে, উহা মহৎ, উহা দর্শনের বিষয়, এ জন্ম উহার এবং উহাতে অবস্থিত দ্রব্যাদি পদার্থের দর্শন হইয়া থাকে।

বাঁহারা অবয়বী মানেন না, তাঁহারা গুণ-কর্ম্মাদিও পৃথক্ মানেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বাগ্রহণরূপ দোষ কিরূপে হইবে? এই কথা মনে করিয়াই শেষে এখানে উদ্দোতকর বলিয়াছেন যে, অবয়বী স্বীকার না করিলে বিরোধ হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই স্থত্রের মূল উদ্দেশ্র। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দোতকরের ঐ কথার ঐরূপ প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, গুণ-কর্ম্মাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, ইহা কেহই অপলাপ করিতে পারেন না। উহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। গুণ-কর্ম্মাদির সহিত অবয়বীরও যথন প্রত্যক্ষ হয়, তথন তাহার অপলাপ করা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অর্থাৎ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ হইয়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষ বিরোধ প্রদর্শনই মহর্ষির এই স্থত্রের মূল উদ্দেশ্য। ভাষ্যকারও শেষে গুণ-কর্ম্মাদি পদার্থ আছে অর্থাৎ উহারা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া উহাদিগকে মানিতেই হইবে, এই কথা বলিয়া বিরুদ্ধ-পক্ষে চরমে প্রত্যক্ষ-বিরোধ দোধেরই স্থচনা করিয়াছেন।

পরমাণু-সমষ্টিরূপ বৃক্ষাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও সমস্ত পদার্থের অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন ? আশ্রয়ের অপ্রত্যক্ষতাবশতঃ আশ্রিত গুণ-কর্মাদির প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও অনুমানাদির দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞান হইতে পারে। শেষ কথা, যদি কোন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। অমুমানাদি প্রমাণের দ্বারাই সকল বস্তুর জ্ঞান হইবে। প্রত্যক্ষ বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞানই মানিব না। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা যদি পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত এই পূর্ব্বপক্ষই আবার অবলম্বন করেন, তাহা হইলে এই স্থত্তের দ্বারা মহর্ষি তাহারও এক প্রকার উত্তর স্থচনা করিয়া গিয়াছেন। উদ্যোতকর কল্লাস্তরে মহর্ষি-সূত্রের সেই পাক্ষিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে "সর্বাগ্রহণ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণের দারাই বস্তুর অগ্রহণ হয়। কারণ, বর্ত্তমান ও মহৎ পদার্থ বিষয়েই বহিরিন্দ্রিয়-জন্ম লোকিক প্রত্যক্ষ জন্ম। ঘটাদি অবয়বী না থাকিলে তাদুশ প্রত্যক্ষের বিষয় কোন পদার্থই থাকে না। তাদুশ প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে অমুমানাদি জ্ঞানও থাকে না। কারণ, অমুমানাদি জ্ঞান প্রত্যাক্ষমূলক। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে অনুমানাদি প্রমাণও সম্ভব হয় না। স্থতরাং অনুমানাদি প্রমাণের দারা বস্তর গ্রহণও অসম্ভব হয়। তাহা হইলে ফলে সর্ব্বপ্রমাণের দ্বারা বস্তুর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। এ জন্ম পরমাণু-পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী আছে, ইহা মানিতেই হইবে। ঐ অবয়বী দ্রব্যের মহত্ত্ব থাকায় তাহার প্রতাক্ষ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের উপপত্তি হওয়ায় তন্মূলক অমুমানাদিও হইতে পারে। ফল কথা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে কোন পদার্থের কোন প্রকার জ্ঞানই হইতে পারে না, সর্বপ্রমাণের ঘারাই জ্ঞান হইতে পারে না ; স্মতরাং প্রত্যক্ষের রক্ষার জন্ম অবয়বী মানিতে ছইবে। তাহা হইলে আর দর্কাপ্রমাণের দ্বারা দর্কাবস্তর অগ্রহণরূপ দোষ হইবে না। অবয়বী না

মানিলে পুর্ব্বোক্তরপে স্থ্রোক্ত "সর্বাগ্রহণ"-দোষ অনিবার্য্য। মূল কথা, স্বরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি পূর্ব্বস্থ্রে অবয়বিবিষয়ে যে সংশয় বলিয়!ছেন, এই স্থ্রের দারা তাহার নিরাসক প্রমাণ স্চনা করিয়াছেন। এই স্থ্রের দারা "এই দৃশুমান বৃক্ষাদি পদার্থ পরমাণুপ্র নহে, ইহারা পরমাণ্-পূঞ্জ হইতে ভিন্ন দ্রবাস্থির, যেহেতু ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, যাহা পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে" ইত্যাদি প্রকারে ব্যতিরেকী অনুমান স্থচনা করিয়া, ঐ অনুমান-প্রমাণের দারা পরমাণুপূঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যের নিশ্চয় সম্পাদন করা হইস্মাছে। স্ক্তরাং আর অবয়বিবিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বী আছে, ইহা প্রমাণের দারা নিশ্চিত হইলে আর কোন কারণেই তিদ্বিয়য় সংশয় জন্মিতে পারে না॥৩৪॥

### সূত্র। ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ॥৩৫॥৯৬॥

স্বন্ধা । ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্তিবশতঃও ( অবয়বী অবয়ব হইতে পৃথক্ পদার্থ ) [ অর্থাৎ দৃশ্যমান বৃক্ষাদি পদার্থ যদি কতকগুলি প্রমাণুমাত্রই হইত, তাহা হইলে উহাদিগের ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারিত না, ধারণ ও আকর্ষণ হওয়াতেও বুঝা যায়, উহারা প্রমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ ]।

ভাষ্য। অবয়ব্যর্থান্তরভূত ইতি। সংগ্রহকারিতে বৈ ধারণাকর্ষণে, সংগ্রহো নাম সংযোগসহচরিতং গুণান্তরং স্নেহদ্রবন্ধকরিতং, অপাং সংযোগাদামে কুন্তেহ্মিসংযোগাৎ পকে। যদি ত্বর্যবিকারিতে অভবিষ্যতাং পাংশুরাশিপ্রভৃতিম্বপ্যজ্ঞাস্তেতাং। দ্রব্যান্তরামুৎপত্তী চ তৃণোপলকাষ্ঠাদিয়ু জন্তুসংগৃহীতেম্বপি নাভবিষ্যতাং।

অথাবয়বিনং প্রত্যাচক্ষাণকো মাভূৎ প্রত্যক্ষলোপ ইত্যকুসঞ্চয়ং
দর্শনবিষয়ং প্রতিজ্ঞানানঃ কিমকুযোক্তব্য ইতি। "একমিদং দ্রব্য-"
মিত্যেকবুদ্ধের্বিষয়ং পর্যাকুযোজ্যঃ, কিমেকবৃদ্ধিরভিন্নার্থবিষয়া ? আহো
নানার্থবিষয়েতি। অভিনার্থবিষয়েতি চেৎ, অর্থাস্তরামুক্তানাদবয়বিদিদ্ধিঃ।
নানার্থবিষয়েতি চেৎ ভিন্নেষেকদর্শনামুপপত্তিঃ। অনেকস্মিন্নেক ইতি
ব্যাহতা বৃদ্ধিন্ন দৃশ্যত ইতি।

অমুবাদ। অবয়বী অর্থান্তরভূত, অর্থাৎ (সুত্রোক্ত) ধারণ ও আকর্মণের উপপত্তিবশতঃ অবয়ব হইতে (পরমাণুপুঞ্জ হইতে) অবয়বী পৃথক্ পদার্থ।

[ ভাষ্যকার মতান্তর অবলম্বন করিয়া এই যুক্তির খণ্ডন করিতেছেন ] ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিতই, অর্থাৎ উহা অবয়বি-জনিত নহে। সেহ ও দ্রব্যন্থ-জনিত সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর সংগ্রহ, অর্থাৎ ঐরপ গুণাস্তরের নাম সংগ্রহ। (বেমন) জলের সংযোগবশতঃ অপক অগ্নি-সংযোগবশতঃ পক কুন্তে।

যদি (পূর্বেবাক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) অবয়বি-জনিতই হইড, (তাহা ইইলে) ধূলিরাশি প্রভৃতিতেও জানা যাইত। দ্রব্যান্তরের অমুৎপত্তি ইইলেও জতু-সংগৃহীত (লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিফ) তৃণ, প্রস্তর ও কাষ্ঠ প্রভৃতিতেও (পূর্বেবাক্ত ধারণ ও আকর্ষণ) ছইত না [ অর্থাৎ চূর্ণ মৃত্তিকায় জল-সংযোগ করিয়া, উহা প্রথমতঃ পিশুকার করা হয়, তাহার পরে উহার দ্বারা কাচা ঘট প্রস্তুত করিয়া, সেই ঘট আগ্ল-সংযোগ দ্বারা পক করিলে, সেই ঘটে সংগ্রহ নামক গুণান্তর জন্মে বলিয়াই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়, এইরূপ সর্বব্রেই ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত। উহা যদি অবয়বি-জনিত হইতে, তাহা হইলে ধূলিরাশি প্রভৃতিরও ধারণ ও আকর্ষণ হইত; কারণ, তাহারা অবয়বী এবং তৃণ-প্রস্তরাদি বিভিন্ন দ্রব্য লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিফ হইলে, সেখানে দ্রব্যব্রের প্রক্রপ সংযোগে দ্রব্যান্তর জন্মে না, অর্থাৎ পৃথক্ অবয়বী জন্মে না, ইহা সর্ববসম্মত; কিন্তু সেই সংশ্লিফ দ্রব্যন্থয় পৃথক্ অবয়বী না হইলেও তাহারও ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। উহা অবয়বি-জনিত হইলে সেখানে উহা হইতে পারিত না। স্কৃতরাং ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বি-জনিত নহে, উহা সংগ্রহ-জনিত, ইহা স্বীকার্য্য। স্কৃতরাং উহা অবয়বীর সাধক হইতে পারে না]।

- (প্রশ্ন) প্রত্যক্ষ লোপ না হয়, এ জন্য পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞাকারী অবয়বি-প্রত্যাখ্যানকারীকে কি অনুযোগ করিবে ? [ অর্থাৎ যদি সূত্রকারোক্ত যুক্তির ঘারা অবয়বীর সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরমাণুপুঞ্জকেই প্রত্যক্ষ বিষয় বলেন, উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী মানেন না, তাঁহাদিগকে কি প্রশ্ন করিবে ? কোন্ প্রশ্নের ঘারা তাঁহার মত খণ্ডন করিবে ? ]
- (উত্তর) "এই দ্রব্য এক" এই প্রকার একবৃদ্ধির বিষয় প্রশ্ন করিব। (সে কিরূপ প্রশ্ন, তাহা বলিতেছেন) একবৃদ্ধি কি অর্থাৎ "ইহা এক" এইরূপ যে বোধ, তাহা কি অভিয়ার্থ-বিষয়ক, অথবা নানার্থ-বিষয়ক ? অভিয়ার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) পদার্থাস্তবের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথক্ পদার্থের স্বীকার-বশতঃ অবয়বীর সিদ্ধি হয়। নানার্থ-বিষয়ক—ইহা যদি বল, (তাহা হইলে) ভিন্ন পদার্থসমূহ বিষয়ে একবৃদ্ধির উপপত্তি হয় না। অনেক পদার্থে "এক" এই প্রকার ব্যাহত বৃদ্ধি দেখা যায় না [ অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে "ইহা এক" এইরূপেও প্রভাক্ষ

করা হয়, স্থতরাং ঘটাদি পদার্থ বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপ বহু পদার্থ নহে, তাহা হইলে উহাতে যথার্থ একবৃদ্ধি কিছুতেই জন্মিতে পারিত না। বিভিন্ন বহু পদার্থে "ইহা এক" এইরূপ বৃদ্ধি ব্যাহত; কোন সম্প্রদায়ই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। ঐ একবৃদ্ধিকে এক পদার্থবিষয়ক যথার্থ বোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে পরমাণুপুঞ্জ হইতে ভিন্ন অবয়বা স্বীকার্য্য]।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থেরের ছারা অবয়বি-সাধনে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন। সে যুক্তি এই মে, পরমাণপুঞ্জ হইতে পৃথক্ অবয়বী না থাকিলে ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। কোন কাষ্ট্রথণ্ড বা ঘটাদি পদার্থের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণ করিলে, তাহার সমুদায়েরই ধারণ ও আকর্ষণ হইতা থাকে। এ কার্চ্রণণ্ড বা ঘটাদি পদার্থ যদি পরমাণুপঞ্জ হইত, তাহা হইলে উহাদিগের একদেশের ধারণ ও আকর্ষণে সমুদায়ের ধারণ ও আকর্ষণ কিছুতেই হইত না, উহাদিগের একদেশ ধরিয়া উর্ভোলন করিলে সমুদায় উল্লোলত হইত না,— যে অংশ বা যে পরমাণুগুলি ধৃত বা আরুই হইত, মেই অংশেরই ধারণ ও আকর্ষণ হইত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কার্ট্রণণ্ড ও গতাদি পদার্থ কতকগুলি পরমাণুপঞ্জ নহে; উহারা পরমাণুপ্রেরে ঘারা গঠিত পৃথক্ অবয়বী দেবা। মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণের উপপত্রিপ হেতুর ঘারা অবয়বী অর্গান্তরভূত অর্গাৎ পরমাণপুঞ্জাপ অবয়ব হইতে পদার্গান্তর, এই দায়া সাধন করিয়াছেন। তাই ভাষাকার প্রথমে "অবয়বী অর্গান্তরভূতঃ" এই বাকোর পূরণ করিয়াই মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করতঃ স্বার্গ ব্যাখ্যা সমাপ্র করিয়াছেন। উল্লোতকর বলিয়াছেন যে, "অবয়বী অর্গন্তরভূত" ইহা মহর্ষি-স্তান্ত্র "চ" শক্ষের অর্থ। অর্থান মহর্ষির স্বারাই তাঁহার বৃদ্ধিন্ত ঐ সাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি-স্ত্রোক্ত (পুর্ন্নোক্ত) যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ঐ যুক্তির থণ্ডন করিতে বলিয়াছেন বে, ধারণ ও আকর্ষণ অবয়বিজনিত নহে—উহা "সংগ্রহ"-জনিত। অবয়বীই যদি পূর্ন্নোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে ধূলিয়াশি প্রভৃতি অবয়বীরও পূর্ন্নোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হইত। ধূলিয়াশিও যখন সিদ্ধান্তে কার্ঠথণ্ড ও ঘটাদি পদার্থের স্থায় অবয়বী, তথন ভাহার একদেশের ধারণে ও আকর্ষণে সর্বাংশের ধারণ ও আকর্ষণে হইত। তাহা যখন হয় না, তখন অবয়বী পূর্ন্নোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বলা যায় না। এবং অবয়বী না হইলে যদি তাহার ধারণ ও আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাতীয় তুইটি দেনা যেখানে লাক্ষার দ্বারা বিলক্ষণরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে তাহার একটির ধারণ ও আকর্ষণে উভয়েরই ধারণ ও আকর্ষণ কেন হয় ? সেখানে ত ঐ উভয় দ্রব্যের ঐরপ সংযোগে একটি পূথক্ অবয়বী দ্বা জন্মে না। কারণ, বিজ্ঞাতীয় দ্বাদ্ম সংযুক্ত হইলেও তাহা কোন দ্বাভ্রমের আরম্ভক হয় না। এক থণ্ড কার্ছ ও এক থণ্ড প্রস্তর লাক্ষার দ্বারা সংশ্লিষ্ট করিলে, ঐ উভয় দ্বব্যের দ্বারা কোন একটি পূথক্ অবয়বী দ্বা জন্মিতে পারে না, ইহা সর্বস্বন্ধত।

ফল কথা, সবয়বী হইলেই ধারণ ও আকর্ষণ হয় ( অরয় ), অবয়বী না হইলে ধারণ ও আকর্ষণ হয় না ( ব্যতিরেক <sup>1</sup>, এইরূপ "অরয়" ও "ব্যতিরেকে"র ঘারাই ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বীর কারণত্ব দিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে ঐ ধারণ ও আকর্ষণরূপ কার্য্যের ঘারা অবয়বিরূপ কারণের অমুমান হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ "অয়য়" ও "ব্যতিরেক" যখন নাই, তখন ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ হইতে পারে না । ভাষ্যকার ধূলিরাশি প্রভৃতি অবয়বীতে অয়য় ব্যতিচার এবং লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিজাতীয় তৃণ-কার্চাদিতে ব্যতিরেক ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া ধারণ ও আকর্ষণের প্রতি অবয়বী কারণ নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ ক্রেম্বার সাধক হইতে পারে না, এই মূল বক্রবাট প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে ।

তবে পুর্বোক্তপ্রকার ধারণ ও আকর্ষণের কারণ কি? এতহত্তরে প্রথমেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ধারণ ও আকর্ষণ "সংগ্রহ"-জনিত, অর্গাৎ "সংগ্রহ"ই উহার কারণ, অবয়বী উহার কারণ নহে। সংগ্রহ কি ? তাই বলিয়াছেন ষে, স্নেহ ও দ্রবত্ব নামক গুণের দারা জনিত সংযোগ-সহচরিত একটি গুণান্তরের নাম "সংগ্রহ"। ঐ সংগ্রহের একটি আধার প্রদর্শনের দ্বারা উহার প্রব্ধাক্ত স্বরূপ বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, জল-সংযোগবশতঃ অপকও অগ্নি-সংযোগবশতঃ পরু কুম্পে উহা আছে। অবশ্র ঐব্ধপ বহু দ্রব্যপদার্গে ই উহা আছে। ভাষ্যকারের ঐ কথা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত। ভাষ্যকারের ঐ কথার দারা বুঝা যায় যে, অপক কুন্তে যে সংগ্রহ জন্মে, জলসংযোগও তাহার প্রয়োজক। অপক কুন্তে অগ্নি প্রভৃতি কোন তেজঃপদার্গের সংযোগ না হওয়া পর্যান্ত জলসংযোগ প্রযুক্তই তাহাতে "সংগ্রহ" জন্মে; তাই তাহার ধারণ ও আকর্ষণ হয়। ঐ কুন্তে বিশিষ্ট জলদংযোগ না করিলে, উহার পক্তার পূর্বের্ন উহা যথন ভাঙ্গিয়া পড়ে, উহার পুর্ব্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না, তথন বিশিষ্ট জলসংযোগ উহাতে "সংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের উৎপত্তির প্রযোজক, ইহা বুঝা যায়। বিশিষ্ট জলসংযোগের অভাবে ধূলিরাশিতে ঐরপ "সংগ্রহ" জন্মে না, তাই তাহার পুর্বোক্ত প্রকার ধারণ ও আকর্ষণ হয় না। স্কুতরাং সংগ্রহই ধারণ ও আকর্ষণের কারণ, ইহা বুঝা যায়। পরু কুন্তে অগ্নি বা স্থর্য্যের সংযোগ পূর্ব্বোক্ত 'সংগ্রহ" নামক গুণাস্তরের প্রযোজক হয়। স্কতরাং তাহারও ঐ সং**গ্রহ-জনিত** ধারণ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। পক কুন্তে তেজঃদংযোগ দংগ্রহের প্রযোজক হইলেও, ঐ সংগ্রহও ঐ কুন্তের অন্তর্গত জলগত মেহ ও দ্রবত্বজনিত। কারণ, সংগ্রহ নামক গুণ সর্ব্বত্রই মেহ ও দ্রবত্ব-জনিত হইয়া থাকে। পক কুস্তাদিতে কোন বিলক্ষণ সংগ্রহের উৎপত্তি হয়, তাহাতে তেজ:-সংযোগই সহকারী কারণ হইয়া থাকে। কারণ, তেজঃসংযোগ ব্যতীত ঐরপ বিলক্ষণ সংগ্রহ कत्म ना।

ভাষ্যকার "সংগ্রহ"কে সংযোগ-সহচরিত গুণাস্তর বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, "সংগ্রহ" সংযোগ হইতে পৃথক একটি গুণবিশেষ, উহা সংযোগ-প্রযুক্ত হওয়ায় সংযোগাশ্রয়েই জ্বন্মে, তাই উহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলিয়াছেন; সংযোগের সহিত একাধারে থাকিলে তাহাকে "সংযোগ-সহচরিত" বলা যায়। কুম্ভাদিতে জলসংযোগ থাকায়, ঐ জলসংযোগের সহিত তাহাতে

সংগ্রহও আছে। বৈশেষিক-দমত রূপাদি চতুর্বিবংশতি গুণের মধ্যে কিন্তু "দংগ্রহ" নামক অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ নাই। গুণপদার্থের ব্যাখ্যাকার আচার্য্যগণ "দংগ্রহ"কে সংযোগবিশেষই বলিয়াছেন'। তরল পদার্গের নেরূপ সংযোগের দারা চূর্ণ, শক্ত, প্রভৃতি দব্যের পিণ্ডীভাব-প্রাপ্তি হয়, তাদুশ সংযোগবিশেষই সংগ্রহ। ভাষ্যকার কোন প্রাচীন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়াই "দংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন: তাহার এখানে স্থান্তেক যুক্তিখণ্ডন ও মতান্তর আশ্রয করিয়াই সংগতি হয়, এ কথাও পরে বাক্ত হইবে। ভাষাকার সংগ্রহকে থেহ ও দ্রবন্ধ-জনিত বলিয়াছেন। স্নেহ জলমাত্রের গুণ, জলে দ্রবন্ধও আছে, ঐ উভয়ই সাগ্রহের কারণ। প্রশস্তপাদ "পদার্গধর্ম-সংগ্রহে" কেবল মেহকেই সংগ্রহের কারণ বলিয়াছেন<sup>্</sup>। প্রশস্তপাদের আশ্রিত বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে দ্রবস্থকে সংগ্রহের কারণ বলিয়া । মূক্তাবলীতে মেহকেও উহার কারণ বলিয়াছেন। "সংগ্রহ" নামক সংযোগবিশেষের প্রতি মেহ ও দ্রবন্ধ, এই উভয়ই যে কারণ বলিতে হইবে, ইছা বৈশেষিক স্থানে উপস্থানে শঙ্কর মিশ্র বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাচ বা কাঞ্চন গলাইয়া, দেই দ্রবন্ধের দারা কাহারও সংগ্রহ জন্মে না, স্কুতরাং সংগ্রহে স্নেহও কারণ। কাচ ও কাঞ্চনে মেহ নাই। শুক য়তের অন্তর্গত জলে মেহ থাকিলেও, তাহার দ্বারা কাহারও সংগ্রহ হয় না, স্মৃতরাং দ্রবন্ধ সংগ্রহে কারণ। শুক্ষ রতে দ্রবন্ধ নাই, স্মৃতরাং তাহার দ্বারা সংগ্রহ হয় না। প্রশন্তপাদ ও ভায়কন্দলীকার শ্রীধর ইহা না বলিলেও পূর্ব্ববর্তী বাংস্থায়ন, সংগ্রহকে "মেহদুবত্ব-কারিত" বলায় উহা নব্য মত বলিয়াই গ্রহণ করা যায় না।

ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ত্রোক্ত যুক্তি থণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ যাহা বলিয়াছেন, উদ্যোতকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যখন কেহ কোন অবয়বীর গ্রহণ করে, তখন ঐ একদেশ গ্রহণজন্ম অবয়বীরকেও গ্রহণ করে। সেই গ্রহণজন্ম অবয়বীর যে দেশাস্তর-প্রাপ্তির নিরাকরণ, তাহাকে বলে বারণ এবং একদেশ গ্রহণজন্ম অবয়বীর যে দেশাস্তর-প্রাপণ, তাহাকে বলে আকর্ষণ। এই ধারণ ও আকর্ষণ যখন অবয়বীতেই দেখা যায়, নিরবয়ব আকাশাদি এবং জ্ঞানাদি পদার্থে দেখা যায় না এবং পরমাণ্ররূপ অবয়বমাত্রেও দেখা যায় না, তখন উহা অবয়বীরই ধর্ম্ম; স্মৃতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়। ভয়্যকার যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহর্ষির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বলা যায় না। কারণ, সমস্ত অবয়বীতেই ধারণ ও আকর্ষণ হয়, ইহা মহর্ষির তাৎপর্য্য নহে। অবয়বী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ধারণ ও আকর্ষণ

- ১। সংগ্ৰহঃ পরস্পরমযুক্তানাং শক্ত্যাদীনাং পিতীভাবপ্রান্তিহেতুঃ সংগোগবিশেষঃ।—ভারকক্ষী।
- २। (अरहार्थाः वित्मव्याः, मः बरम्मामित्रकुः।-श्रवशामञावा।
- ৩। জবাবং শানানে হেতুর্নিমিরং সংগ্রহে তু তং।—ভাষাপরিচেছণ, ১৫৬। সংগ্রহে শক্ত্রুকাদিসংযোগ-বিশেনে, তদ্ত্রববং, মেহসহিতমিতি বোদ্ধবং। তেন ক্রতম্বর্ণাদীনাং ন সংগ্রহঃ।—সিদ্ধান্তম্বর্গাদী।
- বংগ্রহো হি য়েহয়বরকারিতঃ সংযোগবিশেষঃ, স হি ন স্থবরমাত্রাধানঃ কাচকাক্ষনস্থবরেন সংগ্রহামুপপত্তেঃ,
  —নাপি সেহমাত্রকারিতঃ, স্তানৈর্ম্তাদিতিঃ সংগ্রহামুপপত্তেঃ, তুল্লাল্বর্বাত্রেরকাল্যাং রেহস্তবর্কারিতঃ, স চ
  জলোপি শক্ত্র্কিতাপে দৃশুমানঃ রেহং জলে ছত্রতি।—উপদার, বৈশেষিকদর্শন, ২ ঝঃ, ২ ঝঃ, ২ প্রত্ত।

হয় না, স্বতরাং উহা অবয়বীর সাধক হয়, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্য্য; স্বতরাং ব্যক্তিচার নাই। যদি নিরবয়ব আকাশাদি ও জানাদি পদার্থে এবং পর্মাণ্রপ অবয়বে ধারণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে অবশ্র মহর্ষির অবলম্বিত নিয়মের ব্যক্তিচার হইত। লাক্ষা-সংশ্লিষ্ট ত্রণ-কাঞ্চাদিতে যে ধারণ ও আকর্ষণ হয়. তাহা অবয়বীতেই হয়। কারণ, ঐ ত্রণ-কাঞ্চাদি সেধানে প্রত্যেকে অবয়বীই, স্বতরাং দেখানে কোন ব্যক্তিচার নাই। পরস্ত ধারণ ও আকর্ষণ সংগ্রহ-জনিত, অবয়বি-জনিত নহে—এই দিদ্ধান্তে বিশেষ হেতু কিছু নাই। যদি অবয়বী ভিন্ন অয়্যত্র ধারণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে ঐরপ দিদ্ধান্তে উহা বিশেষ হেতু হইত। যদি বল, অবয়বীই যদি ধারণ ও আকর্ষণের কারণ হয়, তাহা হইলে গ্লিরাশি প্রভৃতিতে কেন উহা হয় না ? ওতহ্তরে বক্তব্য এই যে, গ্লিরাশি প্রভৃতিতে ভাষ্যকারোক্ত "সংগ্রহ" কেন জন্মে না, ইহাও বারণ ও আকর্ষণ না হওয়ার হেতু বলিব। অর্থাৎ অবয়বী হইলেও অয়্য কারণের অভাবে সর্ব্যক্ত ধারণ ও আকর্ষণ হয় না; তাহাতে ধারণ ও আকর্ষণ হয় না হওয়ার বাহা হেতু বলিবে, তাহাই উহাতে ধারণ ও আকর্ষণ বা অবয়বী ভিন্ন পদার্থে গলিবণ ও আকর্ষণ হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। অবয়বী ভিন্ন পদার্থে বিল ধারণ ও আকর্ষণে হইত, তাহা হইলে উহা ধারণ ও আকর্ষণের কারণ নহে, ইহা বলা যাইত। ফলকথা, মহর্ষি ধারণ ও আকর্ষণকে আঞার করিয়া ব্যতিরেকী অস্থমান স্ট্রনা করিয়াই এখানে অবয়বীর সাধন করিয়াছেন'।

তাৎপর্য্যাটীকাকার এইরূপে উদ্যোতকরের পূর্দ্রোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে বিনিয়াছেন যে, "অত এব ভাষাকারের স্ত্রদূষণ পরমতে বৃক্তি হইবেই।" তাৎপর্য্যাটীকাকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বৃক্তিতে ভ্রম করিয়া, ঐরূপ স্ব্রোক্ত মুক্তি খণ্ডন করিয়া, তাহা বালয়া মহর্ষি-স্থারের খণ্ডন করিয়াছিল, ভাষ্যকার এপানে তাহারই উল্লেখ করিয়া, পরে অহ্যপ্রকারে মহর্ষি-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিল, ভাষ্যকার এপানে তাহারই উল্লেখ করিয়া, পরে অহ্যপ্রকারে মহর্ষি-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার থণ্ডন ব্যাকার করিয়াই তিনি অহ্য মুক্তি আশ্রেয় করিয়াছেন। বস্ততঃ ভাষ্যকার যে "সংগ্রহ"কে গুণান্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তিনি মতান্তর আশ্রেম করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঐ কথা গুলি বলিয়াছেন, ইহা মনে আগে। করিন, হ্যার ও বৈশেষিকের মতে চতুর্ব্বিংশতি গুণ হইতে মতিরিক্ত "সংগ্রহ" নামক গুণপদার্থবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। উহাকে গুণান্তর না বলিলেও প্রকৃত হলে ভাষ্যকারের কোন ক্ষতি ছিল না, উহা সংযোগবিশেষ হইলেও ভাষ্যকারের বক্তব্য সমর্থিত হইতে পারিত। তথাপি গুণান্তর বলাতে তিনি ঐ হলে কোন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মতকেই আশ্রেম করিয়াছেন, ইহা মনে করা বাইতে পারে।

ভাষ্যকার পরে অবয়-ব্যতিরেকী হেতুর প্রয়োগ উপস্থাদ করিবেন বলিয়া প্রশ্নপুর্বাক তছত্তরে

১। বোহন্নং দৃশ্ভমানো গোঘটাদিরবন্নৰী প্রমাণ্সমূহভাবেন বিবাদাধাসিতঃ নাসাবনবন্নৰী, ধারণাকর্ষণামূপপত্তি-প্রসাদাধ। বো ঘোহনবন্নৰী তত্র তত্র ধারণাকর্ষণে ন ভবতঃ, বথা বিজ্ঞানাদৌ, ন চাহন্নং গোঘটাদিত্তথা, তত্মান্নানবন্ধ-বীতি।—তাৎপর্যাচীকা।

২। তশ্বাদ্ভাব্যকারত স্তাদ্বশং পরমতেন দ্বন্তবাং।—তাৎপর্যটীকা।

বলিয়াছেন যে, "এই দ্রব্য এক" এইরূপ যে একবৃদ্ধি হয়, তাহার বিষয় কি, ইহাই পূর্ব্রপক্ষবাদীর নিকটে জিজাস্তা। পূর্ব্রপক্ষবাদীর মতে ঘটাদি দ্রব্য পরমাণ্পঞ্জাত্মক, স্থতরাং উহা নানা; উহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভ্ল বুঝা হয়। সকল লোকেই পরমাণ্পঞ্জাত্মক নানা পদার্গকে এক বলিয়া ভ্ল বুঝিতেছে, ইহা বলা যায় না। নানা পদার্গবিষয়ে একবৃদ্ধি ব্যাহত, উহা কোন দিনই যথার্গবৃদ্ধি হইতে পারে না। যদি ঐ একবৃদ্ধি একমাত্র বিষয়েই হয়, তাহা হইলেই উহা যথার্গ হইতে পারে। তাহা হইলে পরমাণ্পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী বলিয়া একটি দ্রব্য মানিতেই হয়। ঐ যথার্গ একবৃদ্ধির বিষয়ক্তপে যথন তাহা মানিতেই হইবে, তথন পূর্ব্রপক্ষবাদীর স্বমত পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভাষাকারের এখানে মূল বক্তব্য এই যে, একবৃদ্ধি ও অনেকবৃদ্ধি জিন্নবিষয়ক; যেহেতু তাহাতে বিশেষ আছে অথবা তাহা বথাক্রমে অসম্ভূচিত ও সমৃচ্চিত-বিষয়ক, ইত্যাদিরূপে অন্যন্ত্রাতিরকী হেতুর প্রেরোগ করিয়া পূর্ব্রপক্ষবাদীর মত থওন করিতে হইবে॥৩৫॥

## সূত্র। সেনাবনবদ্গ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্। ॥৩৬॥৯৭॥

অনুবাদ। (পূর্বপক্ষ) সেনা ও বনের তায় প্রত্যক্ষ হয়, ইহা যদি বল অর্থাৎ যদি বল বেই, হস্তা, অয়, রথ ও পদাতির সমন্তিরপ সেনা এবং বৃক্ষের সমন্তিরিশেষরপ বন বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, ঐ সেনা ও বনকে যেমন "এক" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় এবং ঐ হস্তা প্রভৃতি পদার্থের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তাহাদিগের সমন্তিরপ সেনা ও বনের যেমন দূর হইতে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ধপ পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমন্তিরপ ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং ঘটাদি পদার্থ বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও, সেনা ও বনের তায় উহারা এক বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, আমাদিগের মতে তাহাই হইয়া থাকে। (উত্তর) না, অর্থাৎ ঐরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্তিয় অর্থাৎ হস্তা, অয় প্রভৃতি সেনাক্ষ এবং বনাক্ষ রক্ষ অতীন্তিয় নহে, এ জন্য সেনা ও

<sup>&</sup>gt;। একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে বিশেষবদ্ধাং রূপাদিবিষয়বৃদ্ধিবং। অথবা একানেকবৃদ্ধী ভিন্নবিষয়ে সমৃচ্চিত্তা-সমৃচ্চিত্তবিষয়শ্বাং ইদমিতি থবা ইদক্ষেদক্ষেতি থবা।—জ্ঞান্তবার্ত্তিক। পটোহন্দ্রনিত্যেকবিষয়া বৃদ্ধিরেকবৃদ্ধিঃ, তন্তব ইতি নানাবিষয়া বৃদ্ধিরনেকবৃদ্ধিঃ। অসমৃচ্চিত্তবিষয়ত্বাদেকবৃদ্ধেঃ, সমৃচ্চিত্তবিষয়ত্বাদনেকবৃদ্ধেরিতি:—তাৎপর্যাটীকা।

২। হস্তী, অন্ধ, রশ ও পদাতি, এই চারিটি যুদ্ধের উপাদানকে "সেনাক্র" বলে। এই চতুরক্স সেনাই 'হতোক্ত "দেনা" শব্দের অর্থ। ভাষাকারও পূর্বোক্ত হস্তী প্রস্তৃতি অক্সচতুন্তম বুঝাইতেই ভাষো "দেনাক্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বুকের সমষ্টিবিশেষকে "বন" বলে। প্রত্যেকটি বুক্ষ ঐ বনের অক্স। ভাষাকার "বনাক্র" বলিয়া ঐ অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। "হস্তাবর্ষপাদাতং দেনাক্রং ভাচচতুন্তম্বং"। "ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পুতনাহনীকিনী চমুঃ"।— লমরকোষ, ক্রিয়বর্গ।

বনের পূর্বেবাক্তরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে; পরমাণুগুলি প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয় বনিয়া, তাহাদিগের সমষ্টিরও কোনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

ভাষ্য। যথা সেনাঙ্গের্ বনাঙ্গের্ চ দ্রাদগৃহ্যমাণপৃথক্ত্বেষেকমিদনিত্যুপমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিং, এবমণুর্ সঞ্চিতেষগৃহ্যমাণপৃথক্ত্বেষকমিদমিত্যুপপদ্যতে বুদ্ধিরিতি। যথা গৃহ্যমাণপৃথক্ত্বানাং সেনাবনাঙ্গানামারাৎ
কারণান্তরতঃ পৃথক্ত্বস্থাগ্রহণং, যথা গৃহ্যমাণজাতীনাং পলাশ ইতি বা খদির
ইতি বা নারাজ্জাতিগ্রহণং ভবতি। যথা গৃহ্যমাণপ্রস্পানাং নারাৎ স্পান্দগ্রহণং। গৃহ্যমাণে চার্যজাতে পৃথক্ত্বস্থাগ্রহণাদেকমিতি ভাক্তপ্রত্যারা
ভবতি, ন ত্বনামগৃহ্যমাণপৃথক্ত্বানাং কারণতঃ পৃথক্ত্বস্থাগ্রহণাদ্ভাক্ত একপ্রত্যোহতীন্তির্ত্বাদণুনামিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) যেমন দুরত্ববশতঃ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ দূরত্বনিবন্ধন যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বুদ্ধি উপপন্ন হয়, এইরূপ অগৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয় না, এমন পুঞ্জীভূত পর্মাণুসমূহে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি উপপন্ন হয়।

(উত্তর) যেমন গৃহ্যমাণপৃথক্ত অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ত প্রত্যক্ষ হয়,
নিকটে গেলেই দেখা যায়, এমন সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের দূরত্বরূপ নিমিত্তান্তরবশতঃ
পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, (এবং) যেমন গৃহ্যমাণজাতি অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের জ্ঞাতি প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (পলাশ খদিরাদি পদার্থের)
দূরত্বশতঃ শপলাশ" এই প্রকারে অথবা শখদির" এই প্রকারে (পলাশত্ব
খদিরত্বাদি) জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ হয় না (এবং) যেমন গৃহ্যমাণক্রিয় অর্থাৎ নিকটে গেলে
যাহাদিগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থগুলির (রুক্ষাদির) দূরত্বশতঃ ক্রিয়া

<sup>)।</sup> ভাষো "দৃর" শব্দ ও "বারাং" শব্দ দৃরত্ব অর্থ প্রযুক্ত। প্রচিনপণ ঐরপ প্রেরাগ করিতেন। "অভিদ্রাং সামীপাাং" ইতাদি সাংখাকারিকা জন্তব। দ্রত্বে যে "কারণান্তর" বলা ইইরাছে, ঐ কারণ শব্দের অর্থ প্ররোজক। প্রাচীনগণ প্রযোজক অর্থেও "কারণ" শব্দের প্ররোগ করিতেন। ভাষাকার বাংস্থায়নও ওাছা অনেক স্থাল করিছিল। প্রথমাধার, ১২৮ পৃষ্ঠা জন্তবা। যে সকল পদার্থের পৃথক্ত্বের গ্রহণ হর, এখন পদার্থেরই দ্রত্বশতঃ পৃথক্ত্বের অপ্রতাক হয় অর্থাৎ ঐরণ পদার্থেরই পৃথক্ত্বের অপ্রতাক ক্রমানিষ্টিক ইর। ভাষাকার ইহারই দৃষ্টান্তরূপে পরে জাতি ও ক্রিয়ার অপ্রতাক্ষের কথা বলিয়াছেন। আতি ও ক্রিয়ার স্থায় পৃথক্ত্রেপ প্রণপদার্থেব যে গৃহমাণপদার্থে প্রপ্রাক, ভাষার দৃশ্বদিপ্রপুক্ত ইহাই ভাষাকারের বিবক্ষিত।

প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ গৃহ্যমাণ পদার্থসমূহেই মর্থাৎ যাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, এমন পদার্থসমূহেই পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় "এক" এই প্রকার ভাক্ত প্রত্যক্ষ (সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভাম প্রত্যক্ষ ) হয়। কিন্তু অগৃহ্যমাণ-পৃথক্য অর্থাৎ যাহাদিগের পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ হয় না—হইতেই পারে না, এমন পরমাণুসমূহের কারণবশতঃ (দূর্ঘাদি কোন প্রযোজকবশতঃ) পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ভাক্ত এক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রমাণুসমূহেও সাদৃশ্যমূলক "ইহা এক" এই প্রকার ভাম প্রত্যক্ষ হয় না (হইতে পারে না)। যেহেতু পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি তাঁহার প্রথমোক্ত দিদ্ধাস্তস্ত্তে (৩৪ স্থতে) বলিয়াছেন যে, অবয়বী না থাকিলে অর্থাৎ দৃশ্রুমান ঘটাদি পদার্থ প্রমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে তাহাদিগের, এমন কি, কোন পদার্থেরই প্রতাক হইতে পারে না, পরমাণপ্রস্থ গুণ-কর্মাদির প্রতাক্ষও অসম্ভব । প্রতাক্ষ অসম্ভব হইলে অমুমানাদিও অসম্ভব। কারণ, অমুমানাদি জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলিতে পারেন এবং কোন এক সময়ে বলিয়াও গিয়াছেন যে, তোমাদিগের মতে দেনা ও বন যেমন বছ পদার্গের সমষ্টিরূপ, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্গগুলিও তজ্ঞপ বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপ। সেনাঙ্গ হস্তী প্রভৃতি এবং বনাঙ্গ বৃক্ষের দূর হইতে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ না হইলেও, তোমরা যেমন দেনা ও বনকে দুর হইতে প্রত্যক্ষ কর এবং ঐ দেনা ও বন বস্ততঃ বহু পদার্গ হইলেও তাহাকে "এক" বলিয়াই প্রাত্তক কর, তদ্রণ পরমাণ্গুলির প্রত্যেকের প্রতাক্ষ না হইলেও, উহাদিগের সমষ্টির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা বস্তুতঃ নানা পদার্থ হইলেও সেনা ও বনের স্থায় উহা এক বলিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহধি শেষে এই স্ত্তের দারা এই পূর্ব্বপক্ষেরও স্চনা করিয়া, ইহারও উত্তর স্ত্চনা করিয়াছেন। মহধি এই স্থতেই বলিয়াছেন যে, পরমাণু, সেনা ও বনের ভায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ; কারণ, পরমাণুগুলি অতীক্রিয়। মহর্ষির মনের কথা এই যে, প্রমাণুগুলি যথন প্রত্যেকে অতীন্দ্রিয়, তথন তাহাদিগের সমষ্টিও অতীন্দ্রিয় হইবে। কারণ, ঐ সমষ্টিত প্রমাণু হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়বী মানাই হইবে। স্বমতরক্ষার্থ তাহা না করিলে পরমাণুপঞ্জরপ ঘটাদি পদার্থ কোনরূপেই প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষই যদি না হইতে পারিল, তাহা হইলে আর "ইহা এক দ্রব্য" ইত্যাদি প্রকার একবৃদ্ধির সম্ভাবনাই নাই। স্থতরাং উহার উপপত্তির কথা অলীক এবং দে উপপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নানা পদার্থের কোন কারণে প্রত্যেকের পৃথক্ত্ব প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি জন্মে। যেমন দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথকৃত্ব দূর হুইতে দেখা যায় না; এ জন্ম দেনা ও বনকে "এক" বলিয়া দেখে। কিন্তু পরমাণ্গুলি প্রতাক্ষ-যোগ্য পদার্থই নহে; স্মৃতরাং তাহাদিগের পৃথক্ত্বও প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের স্থায় দূরত্বাদি অন্ত কোন কারণবশতঃই যে তাহাদিগের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা নহে ; স্নতরাং সেনা ও বনের স্থায় প্রমাণ্সমষ্টিকে এক বলিয়া বুঝা অসম্ভব। ভাষ্যকার পূর্বস্থত্তের শেষ ভাষ্যে

করিয়া, সামান্ততঃ বলিয়াছেন, "আশস্কাত ইতরস্ত্রম্।"

বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রত্যক্ষ লোপ না করিয়া, পরমাণ্প্ঞ্জেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া স্থী শার করেন, তাঁহারা ঘটাদি পদার্থে "ইহা এক দ্রব্য" এইরূপ একবৃদ্ধির উপপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, পরমাণুপুঞ্জরপ নানা পদার্থে একবৃদ্ধি ব্যাহত। নানা পদার্থকে "এক" বলিয়া বৃদ্ধিলে তাহা ভ্রম হয়। সার্ব্ধজনীন ঐ যথার্থ বৃদ্ধির অপলাপ করা যাইতে পারে না। এতছত্ত্বে পূর্ব্ধপক্ষবাদীরা বলিতেন যে, বহু পদার্থেও কোনও সময়ে সকলেরই গৌণ একবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন সেনা ও বন বস্ততঃ বহু পদার্থ হইলেও, দ্রদ্ধরপ কারণান্তর্বশতঃ সেনাঙ্গ হস্তী প্রভৃতির এবং বনান্ধ বৃক্ষপ্রতির পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, দ্র হইতে সেনা ও বনকে সকলেই এক বলিয়া দেথে। এইরূপ পূঞ্জীভূত পরমাণ্গুলির পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ প্রত্যেকের পৃথক্ত্বের প্রত্যক্ষ হইতে না পারায়, উহাদিগকে এক বলিয়াই দেখা যায়। ইহাকে বলে "ভাক্ত" একবৃদ্ধি। বহু পদার্থে পূর্ব্বাক্তরূপ কারণে একবৃদ্ধিই ভাক্ত একবৃদ্ধি। একমাত্র পদার্থে একবৃদ্ধিই মৃথ্য একবৃদ্ধি। ভাষ্যকার তাহার পূর্ব্বাক্ত ভাষ্যের সংগতি অনুসারে মহর্ষির এই পূর্ব্বপক্ষকে পূর্ব্বাক্ত প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্ততঃ মহর্ষি এই শেষ স্থতের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই আশন্ধা করিয়া, পরমাণুগুলির অতীক্রিয়্ম হেতুর দারা সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। তাই তাৎপর্য্যাটাকাকার কোন বিশেষ আশন্ধার উল্লেখ না

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন নে, পূর্ব্বস্থেরাক্ত যুক্তি সমীচীন নছে। কারণ, যেমন নৌকার আকর্ষণের দ্বারা নৌকান্থ ব্যক্তিদিগের আকর্ষণ হয় এবং ভাও ধারণের দ্বারা ভাওন্থ দ্বির ধারণ হয়, তদ্রপ বিলক্ষণ-সংযোগবশতংই পরমাণপঞ্জরপ ঘটাদির পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, তাহাতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। মহর্ষি ইহা চিন্তা করিয়া তাহার প্রথম সিদ্ধান্তফ্রোক্ত যুক্তিকেই তিনি সমীচীন মনে করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষ-বাদীদিগের সমাধানের আশঙ্কাপূর্ব্বক এই শেষ স্থত্তের দারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বৃত্তিকার এই কথা বলিয়া এই স্থতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন অতিদূরস্থ একটি মন্ত্র্যা ও একটি বুক্ষাদির প্রত্যক্ষ না হইলেও দেনাবনাদির প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ এক প্রমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রমাণুদ্মহরূপ ঘটাদি পদার্থের প্রতাক্ষ হইতে পারে, এ কথা বলা যায় না। কারণ, প্রমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, তাহাদিগের মহত্ত নাই, প্রত্যক্ষে মহত্ত্ব ( মহৎ পরিমাণ ) কারণ। দেনাবনাদির মহত্ত্ব থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ফলকথা, বৃত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণ যথাশ্রুত স্থ্রান্সুসারে সেনাবনাদির ন্থায় পরমাণুপুঞ্জরপ ঘটাদি পদার্গেরই প্রত্যক্ষকে পূর্ব্ধপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ন্তায় সেনা ও বনের একত্ববুদ্ধিকে দৃষ্টান্ত ধরিয়া পরমাণুপঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থের একত্ব-প্রতাক্ষকে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখা করেন নাই। মহর্ষি কিন্তু প্রথমোক্ত দিদ্ধান্তকৃত্তে 'দর্বাগ্রহণ' বলিয়া বটাদি পদার্গের একস্বরূপ গুণেরও অগ্রহণ বলিয়াছেন। ইহা বৃত্তিকারও দেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্তরাং এই সূত্রে দেনা-বনাদির ভায় গ্রহণ হয়, এই কথা যে মহর্ষি বলিয়াছেন. তাহাতে সেনাবনাদিতে একত্ব গ্রহণের স্থায় প্রমাণুপুঞ্জরপ ঘটাদিতে একত্বের গ্রহণ হয়, ইহাও

মহর্ষির বৃদ্ধিস্থ বলিরা বৃত্তিকারেরও গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বভাষ্যাত্মসারে পূর্ব্বোক্ত একদ্ব গ্রহণকেই এধানে প্রধানরূপে আশ্রম করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থত্তে "দেনাবনাদিপ্রত্যক্ষবং" অথবা "দেনাবনাদিবং" এইরূপ পাঠই বৃত্তিকারসক্ষত বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু "দেনাবনবং" এইরূপ পাঠই প্রাচীনদিগের সক্ষত।

বৃত্তিকারের কথার বক্তব্য এই বে, নৌকা ও নৌকাস্থ ব্যক্তির এবং ভাগু ও ভাগুস্থ দধির আধার আধের ভাব থাকার, আধার নৌকা ও ভাগুের ধারণ ও আকর্ষণে আধের মহয়াদি ও দধির ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে। কিন্তু পরমাণ্গুলি পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগবিশিষ্ট হইলেও তাহ'-দিগের ঐরূপ আধার আধের ভাব নাই। এক পরমাণ্ অপর পরমাণ্র অধবা বহু পরমাণ্ও অপর বহু পরমাণ্র আধার হয় না। স্থতরাং পরমাণ্প্ঞের পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে না। তবে যদি বিজাতীয় সংযোগবলেই উহাদিগের ঐরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ঐ যুক্তি ত্যাগ করিয়া, মহর্ষি শেষ স্থত্তের দারা অন্ত যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। অবয়বী ব্যতীত যে পূর্বোক্তরূপ ধারণ ও আকর্ষণ হইতে পারে এ আকর্ষণ হইতে পারে না, ধারণ ও আকর্ষণ যে অবয়বীরই ধর্ম্ম, স্থতরাং উহা অবয়বীর সাধক, এ বিষয়ে উদ্যোতকরের কথা পূর্বেই বলা হইয়ছে। বৃত্তিকার সে সকল কথা কেন চিম্বা করেন নাই, ইহা চিস্তনীয়।

. দুর হইতে কার্চ, লোষ্ট্র, তৃণ ও পাষাণাদি পদার্থগুলি প্রত্যেকে পৃথক্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত ঐ সকল পদার্থের পুঞ্জ প্রাতাক্ষ হয়। ঐ সকল পদার্থ পরস্পার সংযুক্ত হইয়াও কোন অবয়বী দ্রব্যান্তর জন্মায় না ; কারণ, উহারা একজাতীয় পদার্থ নহে। তাহা হুইলেও যেমন উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রপ পরমাণুগুলি প্রত্যেকে দৃশু না হইলেও তাহাদিগের সমূহ বা পুঞ্জ পুথক্ অবয়বী দ্রব্য না জন্মাইয়াও দৃশ্র হইতে পারে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ চিস্তা করিয়া তহন্তরে উদ্দোতকর বলিয়া-ছেন যে, গৃহুমাণ পদার্থের অগ্রহণই অন্তনিমিত্তক হয়। উন্দ্যোতকরের তাৎপর্য্য এই বে, পরমাণু-গুলির প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ কেন হয় না, এতছত্তরে উহারা অতীক্রিয়, উহারা পরমস্কল্ল বলিয়া স্বরূপতঃ গ্রহণের যোগ্যই নহে, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদীও ইহাই বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঐ অতীন্ত্রিয় পরমাণুগুলি মিলিত হইলেও, পরম্পর সংশ্লিষ্ট হইরা পুঞ্জীভূত হইলেও ইক্সিয়গ্রাহ্ম হইতে পারে না। চক্ষুরিক্রিয়ের অবিষয় বায়ুসমূহ মিলিত হইলে কি চাক্ষুষ হইয়া থাকে ? यमि বল, বায়ুর রূপ না থাকাতেই তাহা চাকুষ হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রমাণুর মহৰ না থাকায় তাহাও প্ৰত্যক্ষ হইতে পারে না ; চাকুষ প্রত্যক্ষে রূপের ন্যায় মহত্বও প্রত্যক্ষমাত্রে কারণ। হতরাং পরমাণ্গুলিকে অতীন্ত্রিয় বলিয়া, আবার তাহাদিগকেই ইন্ত্রিয়গ্রাহ্ন বলিলে মহাবিরোধ হইবে। यमि বল, মিলিত বহু পরমাণুতে এমন কোন বিশেষ জ্বনে, বাহার ফলে ভাহা-দিগের প্রত্যক্ষ হয়, এতহন্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, তাহা হুইলে ঐ বিশেষ্ট অবয়বী। অবয়বী ভিন্ন পরমাণ্সমূহে আর বিশেষ কি অন্মিবে ? যদি বল, বিলক্ষণ-সংযোগই বিশেষ, তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পরমাণ্ঞাল বখন অতীক্রিয়, তখন তাহাদিগের সংযোগও অতীক্রিয় হইবে;

হতরাং তাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না ;—তাহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে ? (পরে এ কথা পরিক্ষ্ট হইবে )। পরস্ত অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি মিধ্যাজ্ঞান। বিশেষের অমুপলব্ধি থাকিয়া সামান্ত দর্শন ঐ মিথ্যাক্ষানের নিমিত্ত। পরমাণুগুলি অতীন্ত্রিয় ব**লি**য়া তাহাদিগের সামান্ত দর্শন অসম্ভব; স্থতরাং বিশেষের অদর্শনই বা সেখানে কিরুপে বলা যাইবে ? তাহা হইলে পরমাণুসমূহে পূর্ব্বোক্ত নৈমিন্তিক মিথ্যাজ্ঞান হইতে পারে না। উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, এই কথার দারা "ভাক্ত" ও "ঔপমিক" প্রত্যের হইতে পারে না. ইছা বলা হইল। কারণ, যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদুশ্রই "ভক্তি"। ঐ সাদৃশ্র উভয় পদার্থে ই থাকে, উভয় পদার্থই উহাকে ভন্ধনা করে, এ জ্ঞু উহাকে প্রাচীনগণ "ছক্তি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ভক্তিপ্রযুক্ত যে ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, তাহাকে বলিয়াছেন— ভাক্ত জ্ঞান। যেমন কোন বাহীককে গোর ভাষ মন্দবুদ্ধি বুঝিয়া বলা হয়—"গৌর্বাহীক:" অর্থাৎ "এই বাহীক গো"; এই প্রকার জ্ঞান ঐ হলে ভাক্ত জ্ঞান, উহা সাদৃত্র প্রযুক্ত। পরমাণু-গুলি অতীক্রিয় বলিয়া তাহাতে ঐরপ কোন ধর্ম বুঝা বায় না। স্মতরাং তাহাতে ঐরপ ভাক্ত প্রত্যয়ও হইতে পারে না। এইরূপ যেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ উভয়ের ভেদজ্ঞান থাকিয়া সদৃশ বলিয়া বুঝা হয়, তাহার নাম ঔপমিক জ্ঞান বা উপমান-প্রত্যন্ত। ইহাকে প্রাচীনগণ "গৌণ" প্রত্যন্ত বলিয়াই বহু স্থলে উল্লেশ করিয়াছেন। "এই মাণবক সিংহ" এইরূপ জ্ঞানই ঐ গৌণ প্রত্যয়ের উদাহরণ। ভাক্ত জ্ঞানস্থলে পদার্থদ্বয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না, গৌণ প্রত্যমন্থলে ভেদজ্ঞান থাকে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ জ্ঞানম্বরের এইরূপ ভেদ বর্ণন করিয়া—"দিংহো মাণবকঃ" এই স্থলে "দিংহ" শব্বের উত্তর আচার অর্থে কিপ্ প্রতায় করিয়া, পরে "সিংহ" এই নামধাতুর উত্তর কর্ত্ত্বাচ্যে "অচ্" প্রাক্তারবোগে সিংহ শব্দের দ্বারা সিংহদদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়, স্থাতরাং ঐ স্থলে "মাণবক সিংহদদৃশ" এইরপই যথার্থ জ্ঞান হওয়ায়, ঐ জ্ঞান "ভাক্ত" নহে, উহা "ঔপমিক জ্ঞান" এইরপ সিদ্ধান্ত করিরাছেন। তিনি "ভামতী"-প্রারম্ভেও<sup>২</sup> গৌণ প্রত্যায়ের ঐরপই স্বরূপ বর্ণন করিয়া "দিংহো মাণবকঃ" এইরূপ স্থলেই তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মূলকথা, সাদৃশু-জ্ঞান-মূলক এই গৌণ প্রত্যন্ত পরমাণুসমূহে হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুগুলি অতীক্সিন্ন, তাহাতে কাহারও সাদৃগ্র প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে।

ভাষ্য। ইদমেব পরীক্ষ্যতে—কিমেকপ্রত্যরোহণুসঞ্চয়বিষয় আহো-স্বিক্লেতি, অণুসঞ্চয় এব সেনাবনাঙ্গানি,—ন চ পরীক্ষ্যমাণমুদাহরণমিতি

১। ভজিনামাতথাত্তত তথা ভাবিতি: সামাজং, উত্তরেন ভজাতে ইতি ভজিং, বথা বাহীকত সন্দাসভং-সংজ্ঞামুপাদার বাহীকো গৌরিতি। বতাতথাত্তত তথাভাবিতিঃ সামাজং তত্তোপমানপ্রতারো বৃক্তঃ বথা সিংহো মাধ্বক ইতি, সিংহ ইব সিংহং" ।—ভারবার্তিক।

২। শুণি চ গরশন্ধঃ পরত্র বন্ধানাধন্ধণবোগেন বর্ত্ত ইতি বত্র প্রবোজ্পান্তিগড়োঃ সম্প্রতিপত্তিঃ স দৌশঃ, স চ কেম্প্রতারপুরুসরঃ। নাণ্যকে চামুভবনিছকেদে সিংহাৎ সিংহাশরঃ।—ভারতী।

যুক্তং সাধ্যম্বাদিতি। দৃষ্টমিতি চেন্ন ভদ্বিষয়স্থ পরীক্ষোপপত্তেঃ। যদপি
মন্থেত দৃষ্টমিলং সেনাবনাঙ্গানাং পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদভেদেনকমিতিগ্রহণং,
ন চ দৃষ্টং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি, তচ্চ তন্নৈবং, তদ্বিষয়স্থ পরীক্ষোপপত্তেঃ,
—দর্শনিবিষয় এবায়ং প্রবীক্ষ্যতে—যোহয়মেকমিতি প্রত্যয়ো দৃশ্যতে স
পরীক্ষ্যতে কিং দ্রব্যান্তরবিষয়ো বা অথাণুসঞ্চয়বিষয় ইত্যত্ত দর্শনমন্থতরস্থ
সাধকং ন ভবতি।

অসুবাদ। একবুদ্ধি কি অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থে "ইহা এক" এই প্রকার বৃদ্ধি কি পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক, অথবা নহে, অর্থাৎ ঐ একবৃদ্ধি কোন অভিরিক্ত একদ্রব্য-বিষয়ক? ইহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। (পূর্ব্ধপক্ষবাদীর মতে) সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গগুলি পরমাণুপুঞ্জই, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ (বস্তু) উদাহরণ, ইহা যুক্ত নহে, যেহেতু (তাহাতে) সাধ্যত্ব আছে [ অর্থাৎ যাহা পরীক্ষিত নহে, কিন্তু পরীক্ষ্যমাণ, তাহা সাধ্য, তাহা সিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও পূর্ববপক্ষবাদীর মতে পরমাণুপুঞ্জ, উহা প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ না হওয়ায় দৃষ্টান্ত হইতে পারে না]।

পূর্ববপক্ষ ) দৃষ্ট, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) না। যেহেতু তদ্বিষয়পদার্থের । প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যাহাও মনে করিবে (যে ) সেনাক্ষ ও বনাক্ষসমূহের পৃথক্দ্বের অপ্রত্যক্ষবশতঃ অভিন্নত্বরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দেখা যায়,—দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। (উত্তর ) তথাপি তাহা এই প্রকার নহে, অর্থাৎ ঐরপ একবৃদ্ধি দৃষ্ট হইলেও উহা প্রকৃতস্থলে দৃষ্টান্ত হয় না। যেহেতু তদ্বিষয়ের (পূর্বেবাক্তর্মণ প্রত্যক্ষবিষয় ঐ জ্ঞানের ) পরীক্ষার দ্বারা উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রত্যক্ষবিষয় ইহাকেই পরীক্ষা করা হইতেছে,—এই যে "এক" এই প্রকার জ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই পরীক্ষা করা হইতেছে। কি দ্রব্যান্তরবিষয়ক, অথবা পরমাণুপুঞ্জবিষয়ক ? অর্থাৎ "ইহা এক" এই প্রকার যে প্রত্যয় বা জ্ঞান দেখা যায়, তাহা কি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন

১। ভাবে। "তচ্চ" ইহার ব্যাখ্যা তদিশি। "তথাপি" এই অর্থে "তদিশি" এইরূপ শব্দেরও প্ররোগ দেখা বার।
"তদিশি প্রবাসিকং নদীরিতং"—নৈববীরচরিত, ওয় সর্ব। তাৎপর্বাচীকাকার "তচ্চ তরৈবং" এইরূপ ভাব্যপাঠ উভ্ত
করার এখানে অক্তরূপ পাঠ প্রকৃত বলিরা পৃহীত হয় নাই। ভাব্যে "বদশি" এই কথার বারা বদ্যপি এইরূপ
অর্থেরও ব্যাখ্যা করা বাইতে পারে।

এক দ্রব্যবিষয়ে হয় অথবা পরমাণুপুঞ্জরপ বহু দ্রব্যবিষয়ে হয় ? এই বিষয়ে ( এই পরীক্ষ্যমাণ অসিদ্ধ বিষয়ে ) দর্শন অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ একবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ একতরের সাধক হয় না।

টিয়নী। ভাষাকার পূর্ব্ধপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আর একটি বিশেষ কথা বলিয়াছেন থে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী দেনাক ও বনাককে দৃষ্টান্তরূপে আশ্রয় করিতে পারেন না। দেনাক ও বনাক নানা পদার্থ হইলেও দূর হইতে তাহাদিগের পৃথক্ষের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যেমন দেনাম্বরূপে ও বনম্বরূপে উহাতে একবৃদ্ধি কলে, এইরূপ কথাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, ঐ দেনাক ও বনাকে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহা কি পরমাণ্প্রেই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী দ্রুব্যে হয়, ইহাই পরীক্ষা করা (বিচার দ্বারা নির্ণয় করা ) হইতেছে। ঐ দেনাক ও বনাক যদি পরমাণ্প্রেই হয়, তাহা হইলে উহা অতীক্রিয় হইয়া পড়ে—উহাতে একবৃদ্ধি অসম্ভব হয়। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর মতে যথন তাহার আশ্রত দেনাক ও বনাক প্রভৃতি সমস্তই পরমাণ্প্রা, তথন তিনি কাহাকেও দৃষ্টাস্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার নিজ মতে এখানে স্বিদ্যান্ত সমর্থনের অয়ুকৃল দৃষ্টাস্তই নাই। ঐ একবৃদ্ধিও দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। কারণ, ঐ একবৃদ্ধি পরমাণ্প্রাবিষয়ক, অথবা অতিরিক্ত দ্বব্যবিষয়ক, ইহা পরীক্ষা করা হইতেছে। যাহা পরীক্ষ্যমাণ, অর্থাৎ যাহা দিদ্ধ নহে—সাথ্য, তাহা দৃষ্টাস্ত হয় না। উভয়বাদি-দিদ্ধ পদার্থ ই দৃষ্টাস্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের পৃথক্ছের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, তাহাতে যে অভিন্নত্বরূপে একবৃদ্ধি জন্মে, তাহা দৃষ্ট অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দৃষ্ট ঐ একবৃদ্ধির অপলাপ করা বাইবে না; স্থতরাং উভয়বাদি-সিদ্ধ ঐ একবৃদ্ধিকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পরমাণুপুঞ্জরূপ ঘটাদি পদার্থেও ঐরপ একবৃদ্ধি জন্মে, ইহা বলিতে পারি। ভাষ্যকার শেষে এই সমাধানের উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, তথাপি উহা দুষ্ঠান্ত হইতে পারে না। কারণ, যে একবুদ্ধির দর্শীন অধাৎ প্রত্যক্ষ হয় বলিতেছ, ঐ দর্শনের বিষয় একবৃদ্ধিকেই, উহা কি পরমাণুপুঞ্জেই হয় অথবা অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যে হয়, এইরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপ একবৃদ্ধির দর্শন বিচার্য্য-মাণ কোন পক্ষেরই সাধক হয় না। অর্থাৎ তোমার মতামুসারে পরমাণুপুঞ্জেও ঐ একবৃদ্ধির দর্শন হইতে পারে। অস্ত মতে অতিরিক্ত অবয়বী দ্রব্যেও ঐ একবৃদ্ধির দর্শন হইতে পারে। यদি সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গরূপ পরমাণুপুঞ্জেই ঐরূপ একবৃদ্ধির দর্শন হয় বল, তাহা হইলে ঐ একবৃদ্ধি দৃষ্টাস্ত হইতে পারিবে না। কারণ, আমরা পরমাণুপঞ্জ অতীন্দ্রির বলিরা তাহাতে একবুদ্ধি অসম্ভবই বলি, উহা আমরা মানি না; স্থতরাং পূর্ব্ধপক্ষীর মতে পরমাণুপুঞ্জরণ ঘটাদি পদার্থে একবৃদ্ধি সমর্থন করিতে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবৃদ্ধি কিছুতেই দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত একবৃদ্ধিকে পরীক্ষা করিয়া যদি স্বপক্ষসাধনের অমুকুলব্ধপে প্রতিপন্ন করা যায়, তবেই উহা দৃষ্টান্ত ছইতে পারে। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর নিজ পরীক্ষার যথন ঐ একবৃদ্ধি সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ প্রভৃতি স্থলেও পরমাণুপঞ্জবিষয়ক বলিরাই প্রতিপর আছে, তথন তাঁহার নিজমতেই বা উহা দুখ্রীত্ত হইবে কিরূপে ?

তাৎপর্যাটীকাকার এখানে ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা না ষায়, তাহা হইলে অবয়বীকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না; কারণ, তাহাও দৃষ্ট। যদি বল, পরীক্ষার দ্বারা অবয়বীর প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন অবয়বী নাই—ইহা নির্ণয় করিয়াছি, তাহা হইলে দেই যুক্তিতে সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না। আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না।

ভাষ্যকার কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত যে দেনাঙ্গ ও বনাঙ্গে একবৃদ্ধির দর্শন, ঐ দর্শনের বিষয় ঐ একবৃদ্ধিকেই দৃষ্ট ও পরীক্ষ্যমাণ বলিয়াছেন।

ভাষ্য। নানাভাবে চাণ্নাং পৃথক্ষস্থাগ্রহণাদভেদে নৈকমিতিগ্রহণ-মতিশ্বিংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথা স্থাণো পুরুষ ইতি। ততঃ কিমৃ ? অতিশ্বিং-স্তদিতি প্রত্যয়্য প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিঃ। স্থাণো পুরুষ ইতি প্রত্যয়্য কিং প্রধানম্ ? যোহসো পুরুষে পুরুষপ্রত্যয়ঃ, তত্মিন্ সতি পুরুষ-সামান্যগ্রহণাৎ স্থাণো পুরুষোহয়মিতি। এবং নানাভূতেম্বেকমিতি সামান্যগ্রহণাৎ প্রধানে সতি ভবিতুমইতি, প্রধানঞ্চ সর্বস্থাগ্রহণাদিতি নোপদ্যতে, তত্মাদভিন্ন এবায়মভেদপ্রত্যয় একমিতি।

অনুবাদ। এবং পরমাণুসমূহের নানাত্ব থাকায় পৃথক্ত্বের অপ্রত্যক্ষরশতঃ অভিন্নত্বরূপে "এক" এই প্রকার জ্ঞান, যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞান, যেমন স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞান। (প্রশ্ন) তাহাতে কি ? অর্পাৎ পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধি —স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির গ্রায় জ্রমই বটে, তাহাতে বাধা কি ? (উত্তর) যাহা তাহা নহে, তাহাতে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতাবশতঃ প্রধান সিদ্ধি হয় [ অর্পাৎ প্রমাজানরূপ প্রধান জ্ঞান না থাকিলে জ্রমজ্ঞানরূপ অপ্রধান জ্ঞান হয় না, পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধিরূপ জ্রম জ্ঞান স্বীকার করিলে প্রধান একবৃদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে]। (পূর্বেণাক্ত ভাষ্যের বিশদার্থ বর্ণনের জন্ম জ্ঞায়রুবার প্রশ্ন করিতেছেন) স্থাণুতে "পুরুষ" এই প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রকার বিলিয়া যে যথার্থ জ্ঞান, তাহাই ঐ স্থলে প্রকান ক্রান। সেই প্রধান জ্ঞান থাকাতে পুরুষ্বের সাদৃশ্য জ্ঞানপ্রযুক্ত স্থাণুতে "ইহা পুরুষ" এই প্রকার অপ্রধান জ্ঞান (জ্রমজ্ঞান) জন্মে। এইরূপ প্রধান জ্ঞান থাকিলে সাদৃশ্য-জ্ঞান-প্রযুক্ত নানাভূত পদার্থে অর্থাৎ পরমাণুসমূহরূপ নানা পদার্থে "এক" এই প্রকার অপ্রধান

বা ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে। প্রধান কিন্তু অর্থাৎ বর্ণার্থ একবৃদ্ধি কিন্তু বেহেতু সকল পদার্থের জ্ঞান হয় না, এ জন্ম উপপন্ন হয় না [ অর্থাৎ একবৃদ্ধির বিষয় ঘটাদি পদার্থিকে পরমাণুপুঞ্জ বলিলে যখন তাহার এবং তাহাতে একত্বের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তখন প্রধান একবৃদ্ধি অসম্ভব, স্থতরাং ভ্রম একবৃদ্ধিও অসম্ভব] অতএব "এক" এই প্রকারে এই অভেদ-জ্ঞান অভিন্ন পদার্থেই হয়। অর্থাৎ একপদার্থেই ঐ এক বৃদ্ধি জন্মে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; ঐ বৃদ্ধি ভ্রম নহে—উহা যথার্থ বৃদ্ধি।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে এখন তাহার মতের একটি স্থন্দ্<mark>ধ অমু</mark>প-প্রির উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থ প্রমাণুপুঞ্জরপ ছইলে উহা নানা অর্থাৎ অনেক পদার্থ, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকার্য্য। অনেক পদার্থকে এক বলিয়া বোধ হইলে, ঐ বৃদ্ধি ভ্রম, ইহাও অবশ্ৰ স্বীকাৰ্য্য। যাহা এক নহে, তাহাতে একবৃদ্ধি যথাৰ্থ হইতেই পারে না ; উহা স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধির ফ্রায় ভ্রমই হইবে। কিন্তু ঐক্নপ ভ্রমবুদ্ধি স্বীকার করিলে প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধি যদি একটা নাই থাকে, উহা কোন দিনই না হয়, তাহা হইলে ভ্রমবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধির সম্বন্ধে পুরুষে পুরুষ-বৃদ্ধিই প্রধান বৃদ্ধি। পুরুষকে পুরুষ বলিয়া বৃঞ্জিলে ঐ বৃদ্ধি প্রমা বা যথার্থ হয়। ভাহার ফলে স্থাণুতে পুরুষের সাদৃগু জ্ঞান হইতে পারে। তজ্জ্ঞ স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে। পুরুষে যাহার কথনও পুরুষবৃদ্ধি জন্মে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরুষ কি, তাহা যথার্থন্ধপে কথনও জানে নাই, তাহার স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশু-বোধ কথনই সম্ভব হয় না, স্কুতরাং স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধিরূপ ভ্রমও তাহার জন্মিতে পারে না। অতএব ভ্রমরূপ অপ্রধান বুদ্ধি প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কোন দিন প্রমাজ্ঞান না জন্মিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। প্রকৃত স্থলে পরমাণুসমূহরূপ অনেক পদার্থে একবৃদ্ধি ভ্রম। এক পদার্থের সাদৃশ্র-জ্ঞানবশত:ই উহা জন্মিতে পারে। কিন্ত এক পদার্থকে এক বলিয়া যে প্রমারূপ প্রধান বুদ্ধি, তাহা কথনও না হইলে ঐ ভ্রমজনক সাদৃগু জ্ঞান সম্ভব হয় না। পুর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যখন পরমাণুপুঞ্জের অতীন্দ্রিম্ববশ :: সকল পদার্থেরই প্রত্যক্ষ অসম্ভব, তখন পুর্বোক্তপ্রকার প্রমারূপ প্রধান বৃদ্ধিও অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি পদার্থে এক বলিয়া যে অভেদ প্রতায় হয়, উহা অভিন্ন অর্থাৎ একমাত্র পদার্থে ই হয়, পরমাণুসমূহ-রূপ অনেক পদার্থে হয় না, ইহা প্রতিপর হয়।

ভাষ্য। ইন্দ্রিরান্তরবিষয়েষভেদপ্রত্যয়ঃ প্রধানমিতি চেৎ ন,— বিশেষহেত্বভাবাদ্দৃষ্টান্তাব্যবস্থা। শ্রোত্রাদিবিষয়েষু শব্দাদিষভিমেম্বেক-প্রত্যয়ঃ প্রধানমনেকশ্মিমেকপ্রত্যয়স্তেতি। এবঞ্চ সতি দৃষ্টান্তোপাদানং ন ব্যবতিষ্ঠতে বিশেষহেত্বভাবাৎ। অণুষু সঞ্চিতেম্বেকপ্রত্যয়ঃ কিমত- শ্মিংস্তদিতি প্রত্যয়ঃ ? স্থাণোঁ পুরুষপ্রত্যয়বৎ, অথার্থস্ম তথাভাবাৎ তিসিংস্তদিতি প্রত্যয়ো যথাশব্দ শ্রেকস্থাদেকঃ শব্দ ইতি। বিশেষ-হেতুপরিগ্রহমন্তরেণ দৃষ্টান্তো সংশয়মাপাদয়ত ইতি। কুম্ভবৎ সঞ্চয়-মাত্রং গন্ধাদয়েইপীত্যকুদাহরণং গন্ধাদয় ইতি। এবং পরিমাণ-সংযোগ-স্পাদ-জাতি-বিশেষপ্রত্যয়ানপ্যকুযোক্তব্যস্তেষু চৈবং প্রসঙ্গ ইতি।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয়সমূহে (শব্দাদিতে) অভেদজ্ঞান প্রধান, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, কারণ, বিশেষ হেতু না থাকায় দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা হয় না। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ) শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি অভিন্ন পদার্থসমূহে একবৃদ্ধি অনেক পদার্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি একমাত্র পদার্থে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহাই প্রমারূপ প্রধান একবৃদ্ধি আছে। (উত্তর) এইরূপ হইলেও দৃষ্টান্তের গ্রহণ ব্যবস্থিত হয় না। কারণ, বিশেষ হেতু নাই। (দৃষ্টান্তের অব্যবস্থা কিরূপে হয়, তাহা বৃঝাইতেছেন) সঞ্চিত অর্থাৎ পুঞ্জীভূত পরমাণুসমূহে একবৃদ্ধি কি—বাহা তাহা নহে অর্থাৎ এক নহে, তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ "এক" এই প্রকার বৃদ্ধি ? যেমন স্থাণুতে পুরুষ-বৃদ্ধি ? অথবা পদার্থের তথাভাববশতঃ অর্থাৎ এক পদার্থেই "এক" এই প্রকার বিষয় ঘটাদি পদার্থের একত্বশতঃ তাহাতে "তাহা" অর্থাৎ এক পদার্থেই "এক" এই প্রকার বৃদ্ধি ? যেমন শব্দের একত্বশতঃ "শব্দ এক" এই প্রকার বৃদ্ধি। বিশেষ হেতুর পরিগ্রহ ব্যতীত দৃষ্টান্তবয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হুইটি বৃদ্ধিরূপ দৃষ্টান্ত সংশয় সম্পাদন করে।

পরস্তু কুম্বের ন্যায় গদ্ধ প্রভৃতিও সঞ্চয়মাত্র অর্থাৎ গদ্ধ, শব্দ প্রভৃতিও পূর্বব-পক্ষীর মতে সঞ্চিত্র বা সমষ্টিরূপ পদার্থ, এ জন্য গদ্ধ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হয় না। এইরূপ পরিমাণ, সংযোগ, কিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানগুলিও পূর্ববিপক্ষবাদীকে জিজ্ঞান্য, সেই জ্ঞানগুলিতেও এইরূপ প্রসঙ্গ হয়।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এক পদার্থে একবৃদ্ধিরপ প্রধান বৃদ্ধি না থাকিলে এক পদার্থের সাদৃশু-জ্ঞান-জন্ম অনেক পদার্থে একবৃদ্ধিরপ ভ্রম-বৃদ্ধি হইতে পারে না; পূর্ব্বপক্ষীর সিদ্ধান্তে যথন প্রধান একবৃদ্ধি নাই, তথন অনেক পদার্থে (পরমাণ্প্ঞরপ ঘটাদি পদার্থে) একবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। এতহ তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, চক্ষ্রিক্রিয়ের বিষর ঘটাদি পদার্থ নানা হইলেও অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থকে এক বলিয়া বৃঝা হয়, তাহা আমাদিগের মতে পর্মাণ্পঞ্জরপ অনেক পদার্থ ইইলেও প্রবাদি ইক্রিয়ের বিষর যে শস্কাদি, তাহারা প্রত্যেকে

**এकমাত্র পদার্থ। শব্দত্বরূপে শব্দ অনেক পদার্থ হইলেও এক একটি শব্দ অনেক পদার্থ নহে।** যে শন্তকে এক বলিয়াই শ্রবণ করা যায়, তাহা বস্তুতঃই এক, স্থতরাং তাহাতে একর্বন্ধি যথার্থ একবৃদ্ধি, উহাই ঘটাদিরপ অনেক পদার্থে একবৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রধান একবৃদ্ধি আছে। ঐব্লগ স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি এক পদার্থে যে একবৃদ্ধি হয়, তাহাও প্রধান একবৃদ্ধি আছে। ঐ প্রধান একবৃদ্ধি থাকায় শব্দাদি কোন এক পদার্থের সাদৃশু-জ্ঞানবশতঃ ঘটাদি অনেক পদার্থে একবৃদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে পারে; আমরা বলি, তাহাই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্ব্ধপক্ষবাদীর এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তহত্তরে এখানে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও বিশেষ হেতু না থাকায় দুষ্টাস্কের ব্যবস্থা হয় না। ভাষ্যকার পরে ইহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের দে কথার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুসমূহ উভয়বাদিশিদ্ধ পদার্থ। আমরা ঘটাদি পদার্থকে পরমাণুসমূহ হইতে অতিরিক্ত অবম্ববী বলিয়া স্বীকার করিলেও পরমাণুসমূহ আমাদিগেরও স্বীক্বত। পূর্ব্ধপক্ষবাদী ঐ পরমাণু-সমূহরূপ অনেক পদার্থে স্থাণুতে পুরুষবৃদ্ধির স্থায় ভ্রম একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। শবাদি এক পদ্রার্টির বর্থার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা বলিতেছেন। এখন যদি স্বাসিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্ত শব্দাদিতে প্রধান একবৃদ্ধি স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে ঘটাদিতে একবৃদ্ধি যে ঐরূপ যথার্থ একবৃদ্ধি নহে, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধির ভাষ ঐ বুদ্ধিকে ষের্মন ভ্রম বলা হইতেছে, শব্দাদিতে একবৃদ্ধির স্থায় ঐ বুদ্ধিকে যথার্থও বলা যাইতে পারে। ঘটাদি পদার্থ যে প্রমাণু-পুঞ্জরপ অনেক, উহা পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত এক দ্রব্য নহে, ইহা ত এখনও দিদ্ধ হয় নাই. তাহা সিদ্ধ হইলে আর এত কথার কোন প্রয়োজনই ছিল না। স্থতরাং পরমাণুসমূহে স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধির স্থায় ভ্রম একবুদ্ধি হয় অথবা শব্দে একবুদ্ধির স্থায় বস্তুতঃ এক পদার্থেই ঐ যথার্থ একবৃদ্ধি হয়, ইহা সন্দিগ্ধ। কোন বিশেষ হেতু অর্থাৎ একতর পক্ষ-নির্ণায়ক হেতুর দ্বারা একতর পক্ষের নির্ণয় হইলেই ঐ সন্দেহ নিবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষ হেতু পরিগ্রহ না করিয়া কেবল দুষ্টাস্ত প্রদর্শন করিলে, তাহার দারা কোন পক্ষসিদ্ধি হয় না, পরস্ক উভয় পক্ষেই দৃষ্টান্ত থাকায়, ঐ দৃষ্টাস্তদ্বয় পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংশ্রেরই সম্পাদক হয়। ঘটাদি পদার্থে একবৃদ্ধিতে স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে, শব্দে একবৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবে না —এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের একতর কোটি-নিশ্চায়ক কোন বিশেষ হেতু নাই।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্ধপক্ষবাদী বৌদ্ধ বৈভাষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত চিন্তা করিয়া বলিণাছেন যে, ঘটাদি পদার্থের ন্থায় গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিও যথন তোমাদিগের মতে সঞ্চিত্র', উহারা কেহই একমাত্র পদার্থ নহে, সকলেই সমষ্টিরপ, তথন উহারাও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। শব্দাদি পদার্থে একবৃদ্ধিও তোমাদিগের মতে প্রধান বা যথার্থ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এবং শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থে যে পরিমাণ সংযোগ ও ক্রিন্থা প্রভৃতির জ্ঞান হয়, ভাহাও পূর্ব্পৃক্ষবাদীকে প্রশ্ন

<sup>&</sup>gt;। বৈভাবিকাঃ খনু ৰাৎসীপুত্ৰা ভূতভোতিকসৰ্হাৎ পটাগণি শন্ধানীনিজ্ঞি অতত্ত্বোং মতে শন্ধান্ত্ৰোহণি স্থিতা এবেতাৰ্থ: ।—তাৎপৰ্যাচীকা।

করিতে হইবে। সেই সব জ্ঞানেও এইরূপ প্রান্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একবৃদ্ধির স্থার অমুপপত্তি হয়। উল্টোতকর এ কথার ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন মে, পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অনরবী না মানিলে যেমন একবৃদ্ধি অনন্তব, তক্রপ "মহান্" এইরূপে পরিমাণ-বৃদ্ধি, "সংযুক্ত" এইরূপে সংযোগ-বৃদ্ধি, "গমন করিতেছে" এইরূপে ক্রিয়া-বৃদ্ধি, এইরূপ জ্ঞাতি প্রভৃতির বৃদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, পরমাণ্সমূহ অতীক্রিয়, তাহাতে একদ্বের স্থায় পূর্ব্বোক্ত পরিমাণাদিরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ভাষ্যে "অনুযোক্তব্যঃ" এইরূপই পাঠ। প্রশ্নার্থ ধাতৃ দ্বিকর্মক বলিয়া "পূর্ব্বপক্ষবাদী" এইরূপ প্রথমান্ত গৌণ কর্মবোধক পদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্য। একত্ববৃদ্ধিস্তশ্মিংস্তদিতি প্রত্যক্ষ ইতি বিশেষহেতুর্শহদিতি প্রত্যক্ষেন সামানাধিকরণ্যাৎ। একমিদং মহচ্চেতি একবিষয়ে সমানাধিকরণো ভবতঃ, তেন বিজ্ঞায়তে যন্মহৎ তদেকমিতি।

অণুসমূহেহতিশরএহণং মহৎপ্রত্যর ইতি চেৎ ? সোহরমমহৎস্বণুর্
মহৎপ্রত্যরোহতিশ্বংস্তদিতি প্রত্যরো ভবতীতি। কিঞ্চাতঃ ? অতিশ্বংস্তদিতি প্রত্যরস্থ প্রধানাপেক্ষিত্বাৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি ভবিতব্যং মহত্যেব
মহৎপ্রত্যরেনেতি।

অমুবাদ। একস্ববৃদ্ধি ভাহাতে ভাহা অর্থাৎ এক পদার্থে এক, এই প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ উহা অনেক পদার্থে ভ্রম একস্ব-জ্ঞান নহে, উহা এক পদার্থেই বথার্থ একস্ব-জ্ঞান, (ইহাতে) বিশেষ হেতু আছে। কারণ, "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানের সহিত (ঐ একস্ব-বৃদ্ধির) সমানাশ্রয়ত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, "ইহা এক এবং মহৎ" এই প্রকার জ্ঞানদ্বর সমানাশ্রয় হয়; ভজ্জ্ম্য বুঝা যায়, যাহা মহৎ, তাহা এক [ অর্থাৎ যে ঘটাদি পদার্থে একস্ববৃদ্ধি হয়, ভাহাতেই মহন্ধ-বৃদ্ধি হয়, স্ক্তরাং মহৎ পদার্থেই যে একস্ব-বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার্যা। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থে যে একস্ব-বৃদ্ধি, তাহা এক পদার্থেই যথার্থ একস্ব-বৃদ্ধি, ইহাও স্বীকার্যা। কারণ, ঘটাদি পদার্থ এক না হইয়া অনেক পরমাণুপুঞ্জ হইলে, তাহাতে মহন্ধ-বৃদ্ধি হইতে পারে না। পরমাণু অতি সৃক্ষ্ম—উহা মহৎ নহে, ইহা সর্ব্বসন্মত; স্কুতরাং ভাহাতে যথার্থ মহন্ধ-বৃদ্ধি অসম্ভব]।

(পূর্ব্বপক্ষ) পরমাণুসমূহে অতিশয় জ্ঞানই মহৎ প্রত্যয়, ইহা যদি বল ? অর্থাৎ কোন পরমাণুপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্ভিন্ন পরমাণুপুঞ্জে যে অতিশয় বা আর্থিক্যের প্রত্যক্ষ, তাহাই মহত্তের প্রত্যক্ষ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) অমহৎ পরমাণুসমূহে অর্থাৎ মহন্ত্রশৃত্য পরমাণুপুঞ্জে সেই এই (পূর্ব্বোক্ত ) মহৎ প্রত্যয় (মহন্তের প্রত্যক্ষ ) ক্রদ্ভিন্ন পদার্থে তাহা অর্থাৎ মহদ্ভিন্ন পদার্থে "মহৎ" এই প্রকার জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা জমজ্ঞান হয়। (প্রশ্ন ) ইহা হইলে কি ? অর্থাৎ ঐ জ্ঞান জম হইলে ক্ষভি কি ? (উত্তর ) তদ্ভিন্ন পদার্থে "তাহা" এই প্রকার জ্ঞানের অর্থাৎ জমজ্ঞানের প্রধান সাপেক্ষতা থাকার প্রধান সিদ্ধি হয়, এ জত্ত মহৎ পদার্থেই মহৎ প্রত্যয় হইবে।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, পরমাণুদ্মূহেই দ্রম একদ্ব-বৃদ্ধি হয়, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহা বলিতে পারেন নাই। বিশেষ হেতু না থাকার, পরমাণুদ্মূহ ভিন্ন এক অবয়বীতেই যথার্থ একদ্ববৃদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পারি। কিন্তু ভাষ্যকার নিজেও ঐ বিয়য়ে তাঁহার স্বপক্ষসাধক কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই; কেবল পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতের অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার স্বপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়েছেন। তাই ভাষ্যকার এখন তাঁহার স্বপক্ষসাধক বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থে যে একদ্ব-বৃদ্ধি হয়, তাহা বস্তত্তঃ এক পদার্থেই একদ্ববৃদ্ধি; স্বতরাং তাহা যথার্থ বৃদ্ধি। এ বিষয়ে বিশেষ হেতু এই য়ে, ঘটাদি পদার্থকে যেমন "এক" বলিয়া বৃঝে, তক্ষপ "মহৎ" বলিয়াও বৃঝে। "ইহা এক" এবং "ইহা মহৎ," এই প্রকার হুইটি জ্ঞান একাপ্রয়েই হয়। একই বিষয়ে, একই আপ্রয়ে যখন ঐরপ হুইটি জ্ঞান হয়, তখন বৃঝা যায়—যাহা মহৎ, তাহা এক অর্থাৎ মহৎ পদার্থেই ঐরপ একদ্ববৃদ্ধি জন্ম। তাহা হইলে যাহা মহৎ নহে—ইহা সর্ব্বস্বৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ হেতুর দ্বারা বৃঝা যায়। তাহা হইলেই ঐ একদ্ব-বৃদ্ধি যথার্থবৃদ্ধি বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

পূর্ব্বপক্ষবাদী ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে, আমরা গরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বী
মানি না। আমাদিগের মতে মহৎ প্রভাঙ্গ বলিতে অভিশয় জান। কোন পরমাণুপঞ্জ দেখিয়া
অন্ত পরমাণুপঞ্জে যে অভিশয়বিশেষের প্রভাক্ষ, তাহা মহৎ প্রভায়। মহয় যে আপেক্ষিক, ইহা ত
সুকলেরই সক্ষত। ক্ষুদ্র ঘট হইতে বৃহৎ ঘটে যে অভিশয় বিশেষ দেখে, তাহারই নাম মহৎপ্রভায়। ভাষাকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তহন্তরে মাহা বিশয়াছেন, তাহার ভাৎপর্য্য এই
যে, তাহা হইলেও পরমাণুতে ঐরূপ মহৎপ্রভায় হইতে পারে না। যাহা অভি স্কয়, যাহাতে মহস্কই
নাই, তাহাকে মহৎ বিলয়া বুঝিলেই ঐ বোধ ভ্রম হইবে। মহয় অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ ভিয় মহৎ
প্রভায়ের বিয়য় "অভিশয়" বিলয়া কোন পদার্থ হইতে পারে না। পরমাণুসমূহে ঐ ভ্রমরূপ মহৎ
প্রভায়ই হয়, ইহা স্বীকার করিতে গেলেও প্রধান অর্থাৎ যথার্থ মহৎ প্রভায় অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ,
প্রধান ক্রজান বাতীত ভ্রম জ্ঞান জনিতে পারে না, ইহা পুর্বেই বলিয়াছি। অক্স কোন পদার্থে
যথন ঐ প্রধান মহৎ প্রভায়ের সম্ভাননা নাই, তখন ঘটাদি মহৎ পদার্থেই ঐ মহৎ প্রভায় হইবে
অর্থাৎ তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ঘটাদি পদার্থে ভ্রমরূপ মহৎ প্রভায়উপপন্ন করা যাইবে না।

ভাষ্য। অণু: শব্দো মহানিতি চ ব্যবসায়াৎ প্রধানসিদ্ধিরিতি চেৎ ন, মন্দতীব্রতাগ্রহণমিয়ন্তানবধারণাৎ যথাদ্রব্যে। অণু: শব্দোহঙ্গ্লো মন্দ ইত্যেতস্থ গ্রহণং, মহান্ শব্দঃ পটুম্ভীব্র ইত্যেতস্থ গ্রহণং, কম্মাৎ ? ইয়ন্তানবধারণাৎ। নুহয়ং মহান্ শব্দ ইতি ব্যবস্থামিয়ানয়মিত্যবধারয়তি যথা বদ্যামলকবিল্লাদীনি।

অসুবাদ। (পূর্বপক্ষ) শব্দ অগু অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং মহান্ অর্থাৎ বৃহৎ, এই প্রকার ব্যবসায় (বিশিষ্ট বৃদ্ধি) হয় বলিয়া প্রধান সিদ্ধি হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, (শব্দে) মন্দতা ও তাত্রতার জ্ঞান হয়, যেহেতু ইয়ন্তার অবধারণ হয় না, যেমন দ্রব্যে, অর্থাৎ দ্রব্যে যেমন ইয়ন্তার অবধারণ হয়, শব্দে তাহা হয় না। বিশাদার্থ এই যে, শব্দ অণু কি না অল্ল, মন্দ, ইহার জ্ঞান হয়, শব্দ মহান্ কি না পাট্ট, তাত্র, ইহার জ্ঞান হয় অর্থাৎ মন্দ শব্দকেই শ্রোতা "অণু" বলিয়া বুবে এবং তাত্র শব্দকেই "মহৎ" বলিয়া বুবে, বস্তুতঃ অণুত্ব ও মহন্ত্বরূপ পরিমাণ শব্দে নাই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ শব্দে মহন্থ নাই, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? (উত্তর) যেহেতু (শব্দে) ইয়ন্তার অবধারণ হয় না। বিশাদার্থ এই যে, যেহেতু এই ব্যক্তি (যে ব্যক্তি শব্দকে "মহৎ" বলিয়া বুবে) শব্দ মহান্, এই প্রকার বিশিষ্ট বোধ বা অবধারণ করতঃ বদর, আমলক ও বিশ্ব প্রভৃতির স্থায় ইহা অর্থাৎ ঐ শব্দ এই পরিমাণ, এইরূপ অবধারণ করে না।

টিগ্ননী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ঘটাদি পদার্থকে যে এক ও মহান্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার দারা ব্রা যায়, ঘটাদি পদার্থ এক ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। উহারা পরমাণ্পঞ্জ হইলে, তাহাতে ঐ মহৎ প্রত্যয়কে ভ্রম বলিতে হয়। তাহাও বলা যায় না; কারণ, ভ্রম প্রত্যায় প্রধান (ষথার্থ) প্রত্যয়-সাপেক্ষ। ঘটাদি পদার্থকে মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে যথার্থ মহৎ প্রত্যয়রূপ প্রধান জ্ঞান থাকে না। কারণ, আর কোন পদার্থেই ঐ ষথার্থ মহৎ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং ঘটাদি পদার্থকেই মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার যথার্থ মহৎ প্রত্যয় হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী ইহাতে বলিতে পারেন যে, কেন ? শব্দে যে মহৎ প্রত্যয় হয়, তাহাই প্রধান মহৎপ্রত্যয় আছে। শব্দ অণু, শব্দ মহান্, এইরূপে শব্দে যে অণুত্ব ও মহবের ব্যবসায় (নিশ্চয়) হইয়া থাকে, তাহা ত বথার্থ জ্ঞানই বটে। ঘটাদি পদার্থকৈ মহৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রবান মহৎ প্রত্যয় থাকিবে না কেন ? ভাষ্যকার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শব্দে অণুত্ব ও মহত্তরপ পরিমাণ বন্ধতঃ নাই। "শব্দ অণু" এইরূপে শব্দে জনতা বা মন্দ্রতার বোধ হয় এবং

শব্দ মহান, এইক্লপে শব্দে পটুত্ব বা তীব্রত্বের বোধ হয়। ঐ মন্দতাও তীব্রতা শব্দগত জাতিবিশেষ অথবা ধর্মবিশেষ ? উদ্যোতকরের মতে ঐ মন্দতা ও তীব্রতাই ষথাক্রমে শব্দে অণুত্ব ও মহস্ব-বোধে নিমিত্ত। অর্গাৎ শব্দে মন্দতা ও তীব্রতার বোধ হইলে, অণু ও মহৎদ্রব্যের সাদৃশ্র-ৰোধপ্রযুক্ত তাহাতে "অণু" ও "মহং" এইরূপ জ্ঞান জ্বনে। উদ্দোতকর বলিয়াছেন, অণু প্রব্যের সাদৃশ্রবশতঃ সাদৃশ্র-জ্ঞানবিষরত্বই মন্দতা। মহৎ দ্রব্যের সাদৃশ্রবশতঃ সাদৃশ্র-জ্ঞানবিষয়ত্বই তীব্ৰতা বা পটুতা। মূলকথা, শব্দে অণুত্ব ও মহত্ব কিছুই নাই। শব্দে মহৎপ্ৰত্যয় প্ৰধান বা ষ্থার্থ জ্ঞান ছইতে পারে না। ইহার বিশেষ যুক্তি এই যে, মহত্ব পরিমাণরূপ গুণপদার্থ। শব্দও গুণপদার্থ। গুণপদার্থে গুণপদার্থ থাকে না, ইহা সমর্থিত সিদ্ধান্ত। স্নতরাং শব্দে মহত্ত খাকিতে পারে না। শব্দে মহৎপ্রতায় ভাক্ত এবং এই যুক্তিতে ভাষ্যকারের মতে শব্দে একত্ব-বৃদ্ধিও ভাক্ত। কারণ, একত্বও সংখ্যারূপ গুণ-পদার্থ, উহাও শব্দে থাকে না। স্থতরাং শব্দে একত্ববৃদ্ধি ও মহত্ববৃদ্ধি কথনই প্রধান বৃদ্ধি হইতে পারে না। প্রধান বৃদ্ধি ব্যতীতও আবার ভাক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে না; এ জন্ম ঘটাদি দ্রব্যেই ঐ একস্ব-বৃদ্ধি ও মহত্ব-বৃদ্ধিকে প্রধান বৃদ্ধি ৰশিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, মহৎপ্রত্যয়ের বিষয় হইলেই তাহাতে মহত্ব স্বীকার করি; ঘটাদির ন্সায় যথন শব্দেও মহৎপ্রাতার হয়, তথন শব্দেও মহত্ব আছে। এতহ্নত্তরে উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, মহৎ বলিয়া বোধ হইলেই তাহাতে মহত্ত থাকে, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। কারণ, "মহৎ পরিমাণ" এইরূপে পরিমাণকেও মহৎ বলিয়া বুঝে। তাই বলিয়া পরিমাণেও মছস্তরূপ পরিমাণ আছে, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে দেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, আবার সেই পরিমাণেও পরিমাণ আছে, এইরূপে অনবস্থা-দোষ হইয়া পড়ে। স্মৃতরাং শক্ষে মহৎপ্রতায় হয় বলিয়াই তাহাতে মহত্ব আছে, ইহা বলা যায় না। শঙ্গে ঐ মহৎপ্রতায় ভাক্তই विनाट इहेरत । घोषि खरा-भवार्थिह थे महरक्षाजा मुशा वा व्यवान विनाट इहेरत । मुशा প্রতায় একটা একেবারে না থাকিলে ভাক্ত প্রতায় হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শব্দকে মহৎ বলিয়া বৃঝিলে, দেখানে শব্দগত তীব্রতারই বোধ হয়, বস্ততঃ মহৎ পরিমাণের বোধ হয় না। ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে তিনি হেডু বলিয়াছেন বে, শব্দকে মহৎ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, কেহ তাহাতে ইয়ভার পরিছেদ করে না। যেমন বদর, আমলক ও বিব প্রভৃতি ফল দেখিয়া, তাহাতে ইহা এই পরিমাণ, এইরূপে দ্রাষ্টা ইয়ভার পরিছেদ করিয়া থাকে। ভাষ্যকারের ঐ দৃষ্টান্তকে "বাতিরেক দৃষ্টান্ত" বলে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বদর, আমলকী, বিব প্রভৃতি ফল দেখিলে, বোদ্ধা ব্যক্তি বদর হইতে আমলকী বড়, আমলকী হইতে বিব বড়, এইরূপ বুঝে। স্থতরাং ঐ বদর প্রভৃতি দেখিয়া "ইহা এই পরিমাণ" এইরূপে উহাদিগের ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে। বদর প্রভৃতি সবগুলিই মহৎ হইলেও, উহাদিগের মহত্বের তারতম্য আছে; ঐ ভারতম্য বুঝিতে গেলেই উহাদিগের প্রত্যেকের ইয়ভা নির্দ্ধারণ আবশ্রক। বদর প্রভৃতিতে তাহা হয়য়া থাকে, কিন্তু শব্দে ভাহা হয় না। শব্দকে মহৎ বলিয়া বৃথিলেও "এই শব্দ এই পরিমাণ" এইরূপে কেহ ভাহার ইয়ভা নির্দ্ধারণ করে না, করিতেও

পারে না; স্থতরাং বুঝা যায়, শব্দে বস্তুতঃ বদর প্রভৃতির স্থায় মহব থাকে না; স্থতরাং উহাতে যথার্থ বা প্রধান মহৎপ্রতায় হয় না। আপতি হইতে পারে যে, পরিমাণ থাকিলেও তাহার ইয়ভার অবধারণ হয় না, বেমন আকাশাদি বিশ্বব্যাপী পদার্থে পরমমহৎ পরিমাণ আছে, কিন্তু কেহ তাহার ইয়ভা পরিছেদ করে না, করিতে পারে না। স্থতরাং ইয়ভার অবধারণ না হইলেই যে সেধানে পরিমাণই নাই, ইহা কিরুপে বলা যায়? এতছত্তরে তাৎপর্যটীকাকার বিলিয়াছেন বে, আকাশাদি পদার্থ অতীক্রিয় বিলিয়া তাহাদিগের পরিমাণও অতীক্রিয়। প্রত্যক্ষযোগ্য পরিমাণমাত্রেরই ইয়ভা-পরিছেদ হয়, এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। শব্দে মহৎ পরিমাণ থাকিলে "শব্দ মহান্" এইরূপে তাহার প্রত্যক্ষ হইবেই। পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিতেছেন। স্থতরাং বদর প্রভৃতিতে যেমন ইয়ভা-পরিছেদ হয়, তত্রপ শব্দগত ঐ মহৎ পরিমাণের ইয়ভা-পরিছেদ হউক ? তাহা যথন হয় না, তখন বুঝা যায়, শব্দে বস্তুতঃ মহৎ পরিমাণ নাই। ফলকথা, প্রত্যক্ষের বিষয় পরিমাণমাত্রেরই ইয়ভার পরিছেদ হয়, এই নিয়মায়্ল্যারেই ভাষ্যকার ঐয়প কথা বলিয়াছেন।

ভাষ্য। সংযুক্তে ইমে ইতি চ দ্বিসমানাপ্রয়প্রাপ্তিগ্রহণং। দ্বৌ সমুদায়াবাপ্রয়ঃ সংযোগস্থেতি চেৎ? কোহয়ং সমুদায়ঃ? প্রাপ্তি-রনেকস্থানেকা বা প্রাপ্তিরেকস্থ সমুদায় ইতি চেৎ? প্রাপ্তেরগ্রহণং প্রাপ্তা-প্রিতায়াঃ। সংযুক্তে ইমে বস্তুনী ইতি নাত্র দ্বে প্রাপ্তী সংযুক্তে গৃহোতে।

অনেকসমূহঃ সমূদায় ইতি চেৎ ? ন, দ্বিস্থেন সমানাধিকরণস্থ গ্রহণাৎ।
দ্বাবিমো সংযুক্তাবর্থাবিতি গ্রহণে সতি নানেকসমূহান্দ্রয়ঃ সংযোগো
গৃহতে, ন চ দ্বয়োরণ্বোর্থার্হণমন্তি, তত্মান্মইতী দ্বিস্থান্দ্রস্থতে দ্রব্যে
সংযোগস্থ স্থানমিতি।

অমুবাদ। "এই তুই বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে বিশ্বের সমানাশ্রয় (বস্তুবয়স্থ) সংবোগের জ্ঞানও হয়। অর্থাৎ "এই বস্তুবয় সংযুক্ত" এইরূপে যখন বস্তুবয়গত সংবোগের প্রভাক্ত হয়, তখন বুঝা যায়, ঐ সংবোগের আধার পরমাণুপুঞ্জরপ বহু দ্রখা নহে, উহার আধার তুইটি অবয়বী দ্রখা। (পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর) তুইটি সমুদায় সংবোগের আধার, ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের প্রশ্ন) এই সমুদায় কি ? অর্থাৎ তুইটি সমুদায়ে যে সংযোগ থাকে বলিলে, ঐ সমুদায় কাহাকে বল ? (পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর প্রাপ্তি (সংযোগ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি (সংযোগ) অথবা এক বস্তুর অনেক প্রাপ্তি (সংযোগ) "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) প্রাপ্তাঞ্জিত প্রাপ্তির অর্থাৎ সংযোগাশ্রিত সংযোগালিত সংযোগালিত সংযোগালিত সংযোগালিত সংযোগালিত বান হয় না। বিশ্বদার্থ এই বে, "এই

ফুই বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে এই স্থলে সংযুক্ত চুইটি সংযোগ গৃহীত হয় না। অর্থাৎ "এই চুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপে চুইটি দ্রব্যকেই সংযুক্ত বলিয়া বুনে, চুইটি সংযোগকে সংযুক্ত বলিয়া কেহ বুনে না। (পূর্বপক্ষবাদীর উত্তর) অনেক বস্তুর সমূহ "সমুদায়", ইহা যদি বলি ? (ভাষ্যকারের উত্তর) না অর্থাৎ ভাষাও বলিতে পার না। যেহেতু ঘিষের সহিত সমানাধিকরণ সংযোগের জ্ঞান হয়। বিশাদার্থ এই বে, "এই চুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইলে অনেক বস্তুর সমূহান্তিত সংযোগ গৃহীত হয় না; ছুইটি পরমাণুরও জ্ঞান হয় না; অত্যেব মহৎ ও ছিছাঞায় অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ্যিশিক্ট চুইটি দ্রব্য সংযোগের আধার।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত থণ্ডন করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, কোন ছুইটি দ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে "এই বস্তবন্ধ সংযুক্ত" এইরূপে দ্বিদ্বাশ্রম ঐ ছুই দ্রব্যগত যে প্রাপ্তি অর্গাৎ সংযোগ, তাহার জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ঐক্লপ দিছের সহিত একাশ্রমে সংযোগের প্রভাক্ষ হওয়ায় বুঝা যায়, ঐ সংযোগের আধার দ্রব্য ছইটি। তাহা হইলে ঐ দ্রবাদম্বের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ভাহা হইলে ছইটি দ্রব্য হইতে পারে না। যেখানে ছইটি ঘট সংযুক্ত হইয়াছে, ইহা আমরা বলি ও বৃঝি, সেখানে যদি বস্ততঃ ঐ ঘট পরমাণুপুঞ্জরপ অনেক পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে আর ছুইটি ঘট সংযুক্ত, ইহা বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যথন বুঝিতেছি এবং সকলেই বুঝিতেছে, তখন ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, ঐ স্থলে ছুইটি ঘট ছুইটি অবরবী, উহার কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ অনেক পদার্থ নহে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, যেখানে "এই ছই দ্রব্ম সংযুক্ত" এইক্লপ বোধ হয়, মেখানে ঐ দ্রবাদ্য ছইটি সমূদায়। উহার প্রত্যেকটি বস্ততঃ পরমাণুপুঞ্জরপ অনেক পদার্থ হই-লেও সেই বছ পরমাণুর একটি সমষ্টিরূপ সমুদায়কেই এক দ্রব্য বলা হয়, এইরূপ ছুইটি সমুদায় সংযুক্ত হইলে "এই ছই দ্রব্য সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ছইটি "সমুদার"ই ঐ হলে ভারমান সেই সংযোগের আধার। প্রত্যেকটি পরমাণু ধরিব্লা বহু পদার্গে দিম্ব থাকিতে না পারিলেও পূর্ব্বোক্ত ছইটি সমষ্টিরূপ ছইটি সমুদায়ে দিম্ব থাকিতে পারে। ছিত্বাশ্রর ঐ সমুদায়গত সংযোগেরই পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই সমাধানের **খণ্ডনের জ**ন্ম এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সমূদায় কাহাকে বলিবে ? অনেক পরমাণুর পর-ম্পার সংযোগই কি সমূলায় ? অথবা একদমষ্টিগত যে অনেক সংযোগ, তাহাই সমূলায় ? ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অসংযুক্ত পরমাণুসমূহকে সমুদায় বলিতে পার না। কারণ, ডাদৃশ পরমাণ্সমূহকে এক বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জকে সমষ্টিরূপে এক বলিয়া গ্রাহণ করিতে পার। কারণ, ঐরূপ পরমাণুপুঞ্ছই ঘটাদি নামে এক পদার্থরূপে ভোমাদিগের মতে গৃহীত হয়। স্থতরাং অনেক প্রমাণ্র সংযোগই ভোমাদিগের মতে সমুদায় ব্যবহারের প্রয়োজক। অথবা পূর্ব্বোক্ত সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জরপ একসমষ্টিগত

সংযোগই তাহাতে সমুদার ব্যবহারের প্রযোজক । তাহা হইলে বখন ঐ সংযোগ না হওয়া পর্যান্ত তোমরা "সমুদার" বল না—বলিতে পার না, তখন কি ঐ সংযোগকেই "সমুদার" পদার্থ বলিবে ? যদি তাহাই বল, তাহা হইলে ছইটি সমুদারগত সংযোগের প্রতাক্ষ হয়, এই কথা বলিলে, ছইটি সংযোগগত সংযোগের প্রতাক্ষ হয়, এই কথাই বলা হয়, অর্গাৎ "এই ছইটি বন্ধ সংযুক্ত," এইরূপ জ্ঞান না হইয়া "ছইটি সংযোগ সংযুক্ত" এইরূপই জ্ঞান হইবে ৷ কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান কাহারই হয় না, এই ছইটি বন্ধ বা দ্রব্য সংযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানই সকলের হইয়া থাকে ৷ পদে পদে সার্বজ্ঞনীন প্রতাক্ষের অপলাপ করিয়া কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায় না ৷ ফল কথা, এ পক্ষে যখন সংযোগবিশেষই সমুদার বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে এবং ছইটি সমুদারই সংযোগের আপ্রয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত স্থলে "ছইটি সংযোগ সংযুক্ত" এই প্রকারই প্রত্যক্ষ হইবে; তাহা কিন্তু কোনমতেই হয় না ৷ স্থতরাং এ পক্ষ প্রাহ্ম নহে অর্গাৎ সংযোগবিশেষকে সমুদার বলা যায় না ৷ ভারো "প্রাপ্তি" বলিতে এখানে সংযোগ বৃথিতে হইবে ৷ অপ্রাপ্ত অনেক বন্তর প্রাপ্তিকে সংযোগ বলে ৷

যদি বল, পুর্ব্বোক্ত সংযোগবিশেষকে সমৃদায় বলিব কেন? আমরা তাহা বলি না, অনেক বস্তুর যে সমূহ, তাহাকেই সমূদায় বলি। এক একটি পরমাণুর নাম সমূদায়া, তাহাদিগের সমূহ বা সমষ্টির নাম সমুদায়। বেথানে "ছইটি বস্ত সংযুক্ত" এইরূপ বোধ হয়, সেথানে ছইটি সমষ্টি-রূপ সমুদায় সংযুক্ত, এইরূপই বুঝা যায়। ভাষ্যকার এই পক্ষেরও উল্লেখ করিয়া, ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, না — তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পুর্ব্বোক্ত স্থলে যে সংযোগের জ্ঞান হয়, তাহা দ্বিত্বের আশ্রয়গতরূপেই জ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্বিত্ববিশিষ্ট বস্তুতে সংযোগ হইয়াছে, এইরূপই বোধ' হয়। "এই ছুইটি পদার্থ সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞান হইলে, ঐ সংযোগ অনেক বস্তুর সমূহগত, এইরূপ বুঝা যায় না, কোন দ্রবাদয়গত, এইরূপই বুঝা যায়। ছুইটি পরমাণু ছুইটি দ্রব্য হইলেও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ঐ পরমাণুদ্বয়ের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, স্থতরাং তাহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষও অসম্ভব। পূর্ব্বোক্তরূপে দ্রবাদ্বরে যখন দংবোগের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন মহৎ পরিয়াণবিশিষ্ট হুইটি দ্রব্যই ঐ সংযোগের আধার, ইহা অবগ্র স্বীকার্য্য। তাহা হুইলে পুর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, সংযোগের আধার ছুইটি দ্রব্যের কোনটিই পরমাণুপুঞ্জরূপ বহু পদার্থ ও অনুপদার্থ নহে, উহার প্রত্যেকটিই পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন এক অবয়বী ও মহৎ পদার্থ, উহাদিগের **क्टेंिं**टें वहुद नारे, विदेश न्यार्ट, रेश निक्त हरेंग । शूर्वश्रकवानीत्रा एव व्यत्नक श्रवानुत्र ममृहत्क "সমুদার" বলিতেন, তাহাতে ভাষ্যকারের পক্ষে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমূহও ঐ পরমাণুগুলি ভিন্ন আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; তাহা হইলে ত অতিরিক্ত অবরবী মানাই হয়। এখন ষদি ঐ সমূহ বা সমষ্টিও বস্ততঃ নানা পদার্থ হইল, তাহা হইলে উহাতেও দিছ থাকিতে পারে না; উহাতে সংযোগের প্রত্যক্ষ হইলে দ্বিদ্ববিশিষ্ট বস্ততে সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং দ্বিত্ববিশিষ্ট বস্তুতে যে সংযোগের প্রত্যক্ষ হর অর্থাৎ "এই ছুইটি বস্তু সংযুক্ত" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর দিতীয় করেও উপপন্ন হয় না।

ভাষা। প্রত্যাদন্তিঃ প্রতীঘাতাবদানা সংযোগো নার্থান্তরমিতি চেৎ?
নার্থান্তরহেতৃত্বাৎ সংযোগস্ত। শব্দরপাদিস্পালানাং হেতৃঃ সংযোগো, ন চ
ফ্রেরোগ্র্যান্তর্গান্তরাপজননমন্তরেণ শব্দে রূপাদিয়ু স্পালে চ কারণত্বং গৃহতে,
তত্মাদ্গুণান্তরম্। প্রত্যয়বিষয়শ্চার্থান্তরং তংপ্রতিষেধাে বা? কুগুলী
গুরুরকুগুলশ্ছাত্র ইতি। সংযোগবুদ্ধেশ্চ যদ্যথান্তরং ন বিষয়ঃ অর্থান্তরপ্রতিষেধন্তর্হি বিষয়ঃ। তত্র প্রতিষিধ্যমানবচনং সংমুক্তে দ্রেরা ইতি,
যদর্থান্তরমন্ত্রতা দৃষ্টমিহ প্রতিষিধ্যতে তদ্বক্তব্যমিতি। দ্বয়োর্মাহতোরাপ্রিত্ত গ্রহণায়াণাপ্রায় ইতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) প্রতীঘাত পর্যাস্ত প্রত্যাসতি সংযোগ, অর্থাৎ যাহার **অ**ৰসানে দ্ৰব্যের প্রতীঘাত হয়, এতাদৃশ প্রত্যাসতি **অর্থাৎ** নিকটব**র্ত্তি**তারূপ সংযোগ পদার্থান্তর নহে, ইহা যদি বল, (উত্তর) না, অর্থাৎ সংযোগ পদার্থান্তর নহে, ইহা ৰলিতে পার না. যেহেতু সংযোগের পদার্থান্তরে কারণত্ব আছে। বিশদার্থ এই ষে. শব্দ রূপাদি এবং ক্রিয়ার কারণ সংযোগ, যেহেতু দ্রুযান্বয়ের গুণান্তরোৎপত্তি ৰ্যতীত শব্দে, ৰূপাদিতে এবং ক্রিয়াতে কারণত্ব গৃহীত হয় না, অতএব ( সংযোগ ) গুণাস্তর। এবং পদার্থাস্তর অথবা তাহার অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় ( ষেমন ) গুরু কুগুলবিশিষ্ট, ছাত্র কুগুলশূন্য [ অর্থাৎ যেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইরূপ জ্ঞানে গুরুতে কুণ্ডলরূপ পদার্থান্তর বিষয় হয় এবং "ছাত্র কুণ্ডল-শূন্য" এইরূপ জ্ঞানে ছাত্রে ঐ কুণ্ডলের অভাব বিষয় হয়, এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই কোন পদার্থান্তর অথবা তাহার অভাব বিষয় হইয়া থাকে ] কিন্তু যদি পদার্থান্তর সংযোগ-জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হইবে। তাহা হইলে "দ্রব্যদ্বয় সংযুক্ত" এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষিধ্যমান বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই ষে, ष्मग्रज पृष्ठे त्व भाग्यांखत्र এই मृत्व প্রতিষিদ্ধ হয় वर्षाৎ পূর্বেলক্ত জ্ঞানে ষে পদার্থান্তরের অভাব বিষয় হয়, তাহা বলিতে হইবে। তুইটি মহৎ পদার্থে আঞ্জিভ পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (ঐ গৃহ্মাণ পদার্থ) পরমাণুপুঞ্চাঞ্জিত নহে অর্থাৎ "দ্রব্যাঘয় সংযুক্ত" এইরূপে চুইটি মহৎ পদার্থগত সংযোগরূপ পদার্থের জ্ঞান ब्हेटलट्ड ; ञ्चताः धे मःयोग मरचन्य वह भत्रमान्गंड नट्ड, देश श्रोकांग्री।

টিপ্ননা। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন বে, সংযোগ নামে কোন পদার্থান্তর বা গুণান্তর নাই। তাব্য প্রত্যাদর অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইলে শেবে তাব্যান্তরের সন্তিত

তাহার প্রতীবাত হয়, তথন তাদৃশ প্রত্যাসন্তিকে অথবা ঐ প্রতীবাতকে লোকে সংযোগ বিদয়া ব্যবহার করে। বস্তুতঃ সংযোগ নামে কোন গুণাস্তুর নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে ভাষ্যকার পূর্বভাষ্যে যে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। ভাষ্যকার এখানে এই মতেরও উল্লেখপুর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সংযোগ—পদার্থান্তর বা গুণান্তর, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা পদার্থাস্তরের কারণ, তাহা অবশ্র পদার্থাস্তর হইবে, তাহা অলীক হইতে পারে না। সংযোগ শব্দ, রূপাদি ও ক্রিয়ার কারণ। দ্রব্যদ্বয়ে সংযোগরূপ গুণান্তর উৎপন্ন না হইলে, শব্দ ও রূপাদি কথনই জ্মিতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সংযোগোৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই দ্রবাদ্বয় থাকায় তথনও কেন শব্দাদি জন্মে না ? স্থতরাং সংযোগ নামে গুণাস্তর অবশ্র স্বীকার্য্য। উদ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত ৩০ সূত্রবার্ত্তিকে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক' ইহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি সংযোগ নামে পদার্থাস্তরই স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তিনি প্রতীবাত ও প্রত্যাসত্তি কাহাকে বলিবেন ? পূর্ব্বপক্ষবাদীর ক্থিত প্রতীবাত ও প্রত্যাসন্তি সংযোগরূপ পদার্থান্তর ব্যতীত কিছুতেই বুঝা যায় না। যিনি সংযোগ পদার্থই মানেন না, তিনি প্রতীঘাত ও প্রত্যাদত্তি শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিবেন ; কিন্তু তাহা বলা অসম্ভব । প্রতীঘাতেই সংযোগ ব্যবহার হয় বলিলে বস্তুতঃ সংযোগ পদার্থ স্বীকার করাই হয়। কারণ, ঐ প্রতীবাত বন্ধতঃ সংযোগবিশেষ। উদ্দোতকর এইরূপ তাৎপর্য্যে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিয়, বিচার্য্যমাণ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছেন। স্কুধীগপ স্থায়বার্তিকে তাহা দেখিবেন।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতে আর একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণরপে কোন পদার্থাস্তর অথবা পদার্থাস্তরের অভাবই বিষয় হইয়া থাকে। যেমন "গুরু কুগুলবিশিষ্ট" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে গুরু হইতে ভিন্ন কুগুলরূপ পদার্থ বিশেষণরপে বিষয় হয়। "ছাত্র কুগুলশৃত্য" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে ঐ কুগুলের অভাব বিশেষণরপে বিষয় হয়। বিশিষ্ট বৃদ্ধিতেই এইরূপ বিষয়নিয়ম দেখা যায়। "এই ছইটি দ্রব্য সংযোগবিশিষ্ট", এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে বিশেষণভাবে কোন্ পদার্থ বিষয় হয়, ইহা অবশু বলিতে হইবে। আমরা বলি, সংযোগ নামক পদার্থাস্তরই উহাতে বিশেষণভাবে বিষয় হয়। যদি সংযোগকে পদার্থাস্তর বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাহা ঐ বৃদ্ধির বিষয় হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে কোন পদার্থাস্তরের অভাবকেই উহার বিষয় বলিতে হইবে। কারণ, বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কোন পদার্থাস্তর অথবা পদার্থাস্তরের অভাব বিষয় হয়, এইরূপই নিয়ম। ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে কাংযোগরূপ পদার্থাস্তর বিষয় না হইলে অন্তর দৃষ্ট যে পদার্থাস্তর ঐ স্থলে প্রতিবিধ্যমান অর্থাৎ যে পদার্থ অন্তর দৃষ্ট ইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রতীতিতে যাহার অভাব

<sup>&</sup>gt;। প্রত্যাসন্তে) প্রতীঘাতাবসানারাং সংযোগবাবহারঃ, তাবদ্দ্রব্যানি প্রত্যাসীদন্তি বাবৎ প্রতিহতানি ভবন্ধি, তদ্মিন্ প্রতীঘাতে সংযোগবাবহারো নার্থান্তরে ইতি। অন্ত্যুগগতার্থান্তরসংযোগেন প্রত্যাসন্তিপ্রতীঘাতে বক্তব্যে। তব্র সংযুক্তসংযোগালীরস্বং প্রত্যাসন্তিপ্র্ত্তিশবিদ্দর্যসংযোগঃ প্রতীঘাতঃ। বঃ পুনঃ সংবোগং ন প্রতিপ্রতিত তেন প্রত্যাসন্তেঃ প্রতীঘাতসা চার্থো বক্তব্য ইতি।—ভাষবার্ত্তিক।

বিশেষণভাবে বিষয় হইতেছে, এমন পদার্থ কি ? তাহা বলিতে হইবে। তাহা যখন বলিবার উপায় নাই, অর্থাৎ "এই জব্যদ্বয় সংযুক্ত" এইরূপ বিশিষ্ট বৃদ্ধিতে যখন কোন দৃষ্ট পদার্থের অভাব বিষয় হয়, ইহা বলা যায় না, তখন সংযোগনামক পদার্থান্তরেই উহাতে বিষয় হয়, ইহাই বলিতে হইবে। স্থতরাং ঐ বিশিষ্ট বৃদ্ধিরূপ প্রত্যক্ষের দারাই সংযোগরূপ পদার্থান্তর সিদ্ধ হয়। ঐ সংযোগরূপ প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থ, ছুইটি মহৎ পদার্থে আশ্রিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষ হয়—উহা পরমাণ্গত হইলে উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। স্থতরাং উহা পরমাণ্ল্যাশ্রিত বা পরমাণ্প্র্যুরূপ সমুদায়দ্বয়াশ্রিত নহে। ভাষ্যকার শেষে এই কথা বলিয়া পুর্বোক্তরূপ সংযোগবিষয়ক প্রত্যক্ষের দ্বারা অতিরিক্ত সংযোগ পদার্থের আয় অতিরিক্ত অবয়বী পদার্থও সিদ্ধ হয়, ইহাই স্থুচিত করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্য। জাতিবিশেষস্থ প্রত্যয়ানুর্তিলিঙ্গস্থাপ্রত্যাখ্যানং, প্রত্যাখ্যানে বা প্রত্যয়ব্যবস্থানুপপতিঃ। ব্যধিকরণস্থানভিব্যক্তেরধিকরণবচনং। অণ্-সমবস্থানং বিষয় ইতি চেৎ? প্রাপ্তাপ্রাপ্রধান্যর্যবচনং। কিমপ্রাপ্তেহণু-সমবস্থানে তদাশ্রেয়ো জাতিবিশেষো গৃহতে? অথ প্রাপ্তে ইতি। অপ্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ? ব্যবহিতস্থাণুসমবস্থানস্থাপ্যপলবিপ্রসঙ্গং, ব্যবহিতস্থাণুসমবস্থানস্থাপ্যপলবিপ্রসঙ্গং, ব্যবহিতহণুসমবস্থানে তদাশ্রেয়ো জাতিবিশেষো গৃহতে। প্রাপ্তে গ্রহণমিতি চেৎ? মধ্যপরভাগয়োরপ্রাপ্তাবনভিব্যক্তিঃ। যাবৎ প্রাপ্তং ভবতি তাবত্যভিব্যক্তিরিতি চেৎ? তাবতোহধিকরণত্বমণুসমবস্থানস্থা। যাবতি প্রাপ্তে জাতিবিশেষো গৃহতে তাবদস্থাধিকরণমিতি প্রাপ্তং ভবতি। তত্তৈকসমুদায়ে প্রতীয়মানেহর্গভেদঃ। এবঞ্চ সতি যোহয়মণুসমুদায়ো রক্ষ ইতি প্রতীয়তে তত্ত্র রক্ষবন্ত্বং প্রতীয়েত? যত্র যত্র হণুসমুদায়স্থ ভাগে রক্ষত্বং গৃহতে সাম রক্ষ ইতি।

তম্মাৎ সমুদিতাণুস্থানস্যার্থান্তরস্য জাতিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাদবয়-ব্যর্থান্তরভূত ইতি ॥৩৬॥

অনুবাদ। "প্রত্যয়ানুর্তিলিক" অর্থাৎ গো, অশ্ব, ঘট, বৃক্ষ, ইত্যাদি প্রকার অনুবৃত্ত জ্ঞান যাহার লিঙ্গ ( সাধক ), এমন জাতিবিশেষের অপলাপ করা যায় না অর্থাৎ "জাতি" বলিয়া কোন পদার্থ নাই, ইহা বলা যায় না। পক্ষান্তরে অপলাপ করিলে জ্ঞানের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না [ অর্থাৎ গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই যে সর্ববত্র "গো", "অশ্ব", এইরূপ একই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাতে গোন্ধ ও অশ্বন্ধ প্রভৃতি জাতিই নিমিত, ঐ জাতিবিশেষ ব্যতীত সকল গো, সকল অশ্ব প্রভৃতিতে ঐরূপ

জ্ঞান হইতে পারে না। স্থতরাং গোম্ব ও অগম্ব প্রভৃতি জাতিবিশেষ অবশ্য স্বীকার্য্য ]। ব্যধিকরণের ( অধিকরণশূন্য ঐ জাতিবিশেষের ) জ্ঞান হয় না অর্থাৎ অধিকরণ ব্যতিরেকে জ্বাতির জ্ঞান হইতে পারে না, এ জ্বন্য (ঐ জ্ঞায়মান জ্বাতি-বিশেষের ) অধিকরণ ( আশ্রয় ) বলিতে হইবে।

(পূর্ববপক্ষ) পরমাণুসমবস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ "বিষয়" অর্থাৎ ঐ জাতিবিশেষের দেশ বা অধিকরণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর ) প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তের সামর্থ্য বলিতে হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত (চক্ষু:-সন্নিকৃষ্ট) পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযোগশৃহ্য পূর্বেবাক্ত পরমাণুপুঞ্জের জাতিবিশেষ গ্রহণ করাইতে সামর্থ্য আছে, ইহা বলিতে হইবে। বিশদার্থ এই যে, কি অপ্রাপ্ত ( চক্ষু:সংযোগশৃন্ত ) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয়, অথবা প্রাপ্ত ( চক্ষুঃসংযুক্ত ) পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত হয় 🤊

(পূর্ব্বপক্ষ) অপ্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষুঃসংযোগশূত্য পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে (জাতিবিশেষের) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যবহিত পরমাণুপুঞ্জেরও উপলব্ধির আপত্তি হয় ( এবং ) ব্যবহিত অর্থাৎ যাহার সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় নাই, এমন পরমাণুপুঞ্জে তদাশ্রিত জাতিবিশেষ গৃহীত ( প্রত্যক্ষ ) হউক ?

(পূর্ববপক্ষ) প্রাপ্তে অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত পূর্বেবাক্তরূপ পরমাণুপুঞ্জে (জাতি-বিশেষের ) জ্ঞান হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) মধ্যভাগ ও পরভাগে অর্থাৎ বৃক্ষাদির সম্মুখবর্ত্তী ভাগ ভিন্ন আর যে তুই ভাগের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হয় না, সেই তুই ভাগের অপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ না হওয়ায় ( জাতি-বিশেষের ) অভিব্যক্তি ( প্রত্যক্ষ ) হয় না।

( পূর্ববপক্ষ ) যাবন্মাত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে পর্যান্ত পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাবন্মাত্রে ( জাতিবিশেষের ) অভিব্যক্তি ( প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) তাবন্মাত্র পরমাণুপুঞ্জের অধিকরণছ হয়। বিশদার্থ এই যে, প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত যাবন্মাত্রে (যে পর্যান্ত পরমাণুপুঞ্জে) জাতিবিশেষ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, তাবন্মাত্র এই জাতিবিশেষের অধিকরণ, ইহা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথার ঘারা পাওয়া যায়। তাহা হইলে এক সমুদায় অর্থাৎ রুক্ষ প্রভৃতি কোন এক পরমাণুপুঞ্জ প্রতীয়মান হইলে পদার্থের ভেদ হয়। বিশদার্থ এই যে, এইরূপ হইলে অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রভাক্ষ হওয়ায় তাদৃশ

পরমাণুপুঞ্জই ঐ বৃক্ষত্ব জাতির অধিকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এই যে পরমাণুপুঞ্জ "বৃক্ষ" এইরূপে প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হইতেছে, তাহাতে বৃক্ষবহুত্ব প্রতীত হউক ? যেহেতু পরমাণুপুঞ্জের যে যে ভাগে বৃক্ষত্ব গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়, সেই সেই ভাগ বৃক্ষ।

অতএব সমুদিতপরমাণুসমূহস্থান অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জ যাহার স্থান ( আধার ), এমন পদার্থাস্তরের জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব-বশতঃ অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জস্থ কোন পৃথক্ পদার্থ ই জাতিবিশেষপ্রত্যক্ষের বিষয় (বিশেষ্য ) হয় বলিয়া অবয়বী পদার্থাস্তর।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিতে সর্বশেষে আর একটি কথা বলিয়াছেন বে, পরমাণুপ্ঞ হইতে পৃথক্ অবয়বী পদার্থ না থাকিলে জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বৃক্ষে বে বৃক্ষত্বরূপ জাতিবিশেষের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা বৃক্ষ বলিয়া কোন একটি মহৎ দ্রব্য না থাকিলে অর্থাৎ উহা পরমাণুপ্ঞাত্মক হইলে কিছুক্তেই হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা ভাষ্যকারের স্থায় "জাতি" পদার্থ মানিতেন না; স্কতরাং জাতি পদার্থ যে অবশু আছে, উহা অবশু স্থীকার্য্য, ইহা না বলিলে ভাষ্যকার তাঁহার ঐ যুক্তি বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, এ জন্ম ভাষ্যকার প্রথমে জাতি পদার্থের সাধক উল্লেখপূর্ব্বক জাতি পদার্থের অপলাপ করা যায় না, এই কথা বলিয়া, পরে তাঁহার মূল বক্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরে তাহাতে পূর্ব্বপক্ষ বাদীর সকল বক্তব্যের অবতারণা করেয়া, নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, জাতিবিশেষ "প্রত্যয়ামুর্ত্তিলিক্ষ"—তাহার অপলাপ করিলে প্রতায়ের ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার ঐ কথার দ্বারা জাতিপদার্থের সাধক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গো, অয়, রৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ দেখিলে সর্ব্জেই "ইহা গো", "ইহা অয়", "ইহা রৃক্ষ" ইত্যাদিরূপে একাকার প্রত্যয় (জ্ঞান) হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। উহারই নাম প্রত্যয়ের অমুর্ত্তি। গোমাত্রেই গোজ নামে একটি জাতিবিশেষ আছে বলিয়াই গোমাত্রেই ঐরপ প্রতায়ায়ুর্ত্তি হয় অর্থাৎ পূর্ব্জোক্তরূপ অমুর্ত্ত প্রত্যয় হয়। গোমাত্রেই "ইহারা গো" এইরূপ জ্ঞানকে "অমুর্ত্ত প্রত্যয়" বলা হইয়াছে। গো ভিয়ে "ইহারা গো নহে" এইরূপ জ্ঞানকে "ব্যার্ত্ত প্রত্যয়" বলা হইয়াছে। অয়, রৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থ হলেও ঐরূপ অমুর্ত্ত ও ব্যার্ত প্রত্যয় র্থিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যয়ামুর্ত্তি বা অমুর্ত্ত প্রত্যয় যখন সকলেরই হইতেছে, তখন উহার অবশ্র নিমিত্ত আছে। নির্নিমিত প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। গোদ্ধ, অশ্বদ্ধ, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি জাতি-বিশেষই উহার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। একই গোদ্ধ সমস্ত গো পদার্থে আছে বলিয়াই সমস্ত গোপদার্থে ঐরপ অমুর্ত্ত প্রত্যয় হয়। নচেৎ অন্ত কোন নিমিত্তবশতঃ ঐরূপ প্রতার হইতে পারে না। স্থতরাং পূর্বোক্তরপ প্রত্যয়ামুর্ত্তি জাতিবিশেষের লিঙ্গ অর্থাৎ অমুনাপক হেতু। উহার দারা গোদ্ধাদি জাতিবিশেষ অমুনান দিন্ধ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, প্রত্যয়ামুর্ত্তি যদিও প্রত্যক্ষ, তথাপি বিপ্রতিপরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই লিঙ্গ বলা হইয়ছে। অর্থাৎ যদিও ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষাচার্য্যগণের মতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার অমুর্ত্ত প্রত্যয়রূপ প্রত্যক্ষের দারাই গোদ্ধাদি জাতিবিশেষ দিন্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বপক্ষরাদীরা তাহাতে বিপ্রতিপর, তাহারা ঐরূপ জাতি মানেন না, এই জন্ত ঐ প্রত্যয়ামুর্ত্তিকেই অমুমানের লিঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রতিপর পূর্ক্ষের প্রতিপাদক পরার্থাম্থমানরূপ ভাষ দারাও ( যাহাকে প্রথমাধ্যায়ে ভাষ্যকার "পরম ভাষ" বলিয়াছেন ) জাতিবিশেষ দিন্ধ করা ঘাইবে, এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রত্যয়ামুর্ত্তিকে "লিঙ্গ" বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বছ বিচারপূর্ব্বক জাতিবিদ্বেশী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমর্থিত জাতিবাধক নিরাস করিয়া ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের কথিত পূর্ব্বোক্ত জাতিসাধকের সমর্থন করিয়াছেন। মূলকথা, জাতিপদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুবৃত্ত জ্ঞান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন গোমাত্রেই যে সর্ব্বত্ত গোপে এইরূপ একাকার জ্ঞান হয়, ঐরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না। মুতরাং জাতিপদার্থের অপলাপ করা বায় না, উহা অবশ্র স্বীকার্য্য, ইহাই এখানে ভাষ্যকার সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন।

তাহার পরে যদি জাতি ও তাহার প্রত্যক্ষ অবশ্য স্থীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ জাতি কোন্
আশ্ররে থাকিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর অবশ্য বক্তব্য। জাতির প্রত্যক্ষ হইলে, কোন
আশ্রর বাতীত তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্থতরাং
ঐ স্বীকৃত প্রত্যক্ষবিষয় জাতির আধার কে, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। পূর্বপক্ষবাদী অবশ্যই
বলিবেন যে, যদি জাতিপদার্থ মানিতেই হয়, তাহা হইলে পরমাণ্পুঞ্জই তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়
বলিব। আমরা যথন পরমাণু ভিন্ন অবয়বী মানি না, তথন আমাদিগের মতে বৃক্ষত্ব প্রভৃতি
জাতি পরমাণুপুঞ্জরূপ বৃক্ষাদিতেই থাকে, ইহাই বলিব। ভাষ্যকার "অণুসমবস্থানং বিষয় ইতি
চেৎ" এই সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বপক্ষবাদীর ঐ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। "অণুসমবস্থান" বলিতে
এখানে পরস্পর বিলক্ষণসংযোগবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত পরমাণুসমূহ বৃনিতে হইবে। "বিষয়"
শব্দের দ্বারা দেশ বা অধিকরণ বৃনিতে হইবে। উন্দ্যোতকরের কথার দ্বারাও এইরূপ অর্থ
বুঝা যায়'। দেশবাচক শব্দের মধ্যে "বিষয়" শব্দও কোষে কথিত আছেব । প্রাচীনগণ অধিকরণস্থানমাত্র অর্থও "বিষয়" শব্দের প্রেরাগ করিতেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, যদি পরমাণুপুঞ্জকেই জাতির আধার বলিয়া জাতির ব্যঞ্জক বল, তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, ঐ পরমাণুপুঞ্জ কি

মণুদ্যবস্থানমধিকরণমিতি চেৎ? অব মস্তদে পরমাণব এব কেনচিৎ সমবস্থানেনাবতিষ্ঠমানান্তাং জ্ঞাতিং
ব্যক্তমন্তি অতো নাবয়বী দিখ্যতীতি।—জ্ঞায়বার্তিক।

२। मीवृष्कनशामा (ननविवात) जुशवर्खनः।--क्षत्रत्रत्वात, जुन्निवर्ग।

প্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত হইয়াই জাতির ব্যঞ্জক হয় ? অথবা অপ্রাপ্ত অর্থাৎ চক্ষু:সংযুক্ত না হইয়াও জাতির ব্যঞ্জক হয় ? বদি বল, চক্ষু:সংযুক্ত না হইয়াও উহা জাতির ব্যঞ্জক হয়, অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জে চক্ষু:সংযোগ না হইনেও ভাহাতে জাতির প্রথ্যক্ষ হয়, তাহা হইনে ব্যবহিত পরমাণু-পুঞ্জেরও কেন উপলব্ধি হয় না ? বেমন বৃক্ষ তোমাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্চ, তাহার সন্মুখবর্তী ভাগে চকু:সংযোগ হয়, ব্যবহিত ভাগে চকু:সংযোগ হয় না ; ব্যবহিত ভাগ চকুর দ্বারা অপ্রাপ্ত, ঐ অপ্রাপ্ত ভাগের প্রত্যক্ষ কেন হয় না এবং উহাতে বৃক্ষত্ব জাতির প্রত্যক্ষ কেন হয় না ? ববি ৰল, চকুঃসংযুক্ত পরমাণুপুঞ্জেই জাতির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আমরা বলি। এই পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা বলিলে বুক্ষের সকল ভাগে বুক্ষম্বন্ধাতির প্রশুক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রথমে বৃক্ষের সন্মুখবর্ত্তী ভাগেই চক্ষু:সংযোগ হয়। মধ্যভাগ ও পরভাগে ( পুঠভাগে ) চক্ষু:সংযোগ হয় না; তাহা হইলে ঐ মধ্যভাগ ও পরভাগে রক্ষত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ষাবনাত্র অর্থাৎ বুক্ষাদির ষতটুকু অংশ চকুঃদংযুক্ত হয়, তাৰনাত্রেই বুক্ষদ্বের প্রান্তাক হয়, অন্ত অংশে হয় না, ইহাতে দোষ কি ? ভাষাকার এতছভবে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে যাবন্মাত্রে कांजितिस्थितं প্राटाक रहेत्त, जानगांबहे थे कांजितिस्थितं स्थानांत्र, हेरांहे सीकांत्र कता हत्र। তাহা স্বীকার করিলে "এক" বলিয়া যে বুক্লাদিকে প্রত্যক্ষ করা হইতেছে, তাহাও নানা পদার্থ হইয়া পড়ে। কারণ, বে যে ভাগে বুক্ষদ্বের প্রভাক্ষ হয়, সেই সেই ভাগ বুক্ষ বলিতে হইবে, তাহা হইলে বুক্ষের বছত্ব-বোধ হইয়া পড়ে। বুক্ষের একত্ব-বোধ ধাহা উভয় পক্ষেরই দম দ, তাহা হইতে পারে না।

ভাষাকারের গৃঢ় তাংপর্য্য এই যে, যদি সর্কাবিয়বস্থ একটি বৃক্ষরপ অবয়বী থাকে, তাহা হইলে উহার যে কোন ভাগে চক্ষু:সংযোগ হইলে অবয়বী ঐ বৃক্ষেও চক্ষু:সংযোগ হয়। তাহার কলে ঐ বৃক্ষেই বৃক্ষম্বজাতির প্রত্যক্ষ হয়। তাহাতে ঐ বৃক্ষের বহুজবোধের কোন সন্তাবনাই নাই। কিন্তু যদি পরমাণুপ্রেই বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার সন্মুখবর্ত্তী ভাগে চক্ষু:সংযোগ হইলে, ঐ ভাগেই বৃক্ষম্বের প্রত্যক্ষ হইবে এবং তখন ঐ ভাগই একটি বৃক্ষ বিয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইবে। এইরপ ক্রমে অন্তান্ত ভাগে চক্ষু:সংযোগ হইলে, তখন সেই সেই ভাগে বৃক্ষম্বের প্রত্যক্ষ হওয়ায় সেই সেই ভাগকে বৃক্ষ বিয়া বৃদ্ধিলে, ঐ বৃক্ষ পদার্থের ভেদই হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে বৃক্ষ এক বিয়াই প্রত্যক্ষবিষয় হয়, তাহা তখন অনেক বিলয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইয়া পড়ে। বৃক্ষের অনেকত্ব প্রত্যক্ষ হইলে একত্ব-প্রত্যক্ষ কিছুতেই হইতে পারে না। ভাষাকার পূর্ব্যোক্ত বিচারের উপসংহারে বিলয়াছেন যে, অতএব সমৃদিত পরমাণুসমূহ যাহার স্থান, এমন পদার্থান্তরই যথন জাতিবিশেষ প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ বিশেষ্য হয়, তখন অবয়বী ঐরূপ পদার্থান্তর । অর্থাৎ বৃক্ষাদি, পরমাণুপ্রের নহে, উহারা অতিরিক্ত অবয়বী। পরমাণুবিশেষ হইতে ছাণুকাদিক্রমে বৃক্ষাদি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। পরমাণু ছাণুক্রেই সাক্ষাৎ আধার ও কারণ হইলেও বৃক্ষাদি অবয়বীর সহরে পরম্পরায় পরমাণুগুলিকে স্থান বা আধার বলা বায়। ভাষ্যকার তাহাই বিলিয়াছেন। ভাষো "সমুদিতাণুস্থানভ্র" এইরূপ পাঠিই প্রক্রত বুঝা বায়। উদ্যোভ্রকরের ব্যাধ্যার

ৰায়াও ঐ পাঠই ধরা যার<sup>2</sup>, ভাষো "লাভিবিশেষাভিব্যক্তিবিষয়ত্বাৎ" এইরপ পাঠই সকল পুত্তকে দেখা যায়। উদ্যোতকর শিধিয়াছেন, "ভাতিবিশেষাভিব্যক্তিহেতৃত্বাৎ।" উদ্যোতকরের ঐ পাঠকে ভাষাকারের পাঠ বলিয়াও বিখাস করিবার কোন বাধা নাই। প্রচলিত ভাষ্য-পাঠে অবয়বী বৃক্ষাদি, বৃক্ষত্বাদি জাভিবিশেষ প্রতাক্ষের বিষয় অর্থাৎ মুখ্য বিশেষ্যরূপ বিষয়, ইহাই অর্থ বৃশ্বিতে হবৈ।

ভাষ্যকার এখানেই এই প্রকরণের বিচার শেষ করিয়া, বৃক্ষাদি জবাগুলি যে পর্মাণুপুঞ্জ নছে, উহারা পৃথক অবয়নী, এই দিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উদ্যোতকর স্থায়নার্ন্তিকে এই বিচারের শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরম্ভ করিতে আর একটি কথা বলিয়াছেন যে, বাঁহারা অবরবী মানেন না, তাঁহারা "পরমাণু" বলেন কিরুপে ? যাহা পরম অণু অর্থাৎ পরম স্থন্ধ, তাহাই "পরমাণু" শব্দের অর্থ। কিন্তু যদি মহৎ পদার্থ কেছই না থাকে, তাহা হইলে অণুতে পরমন্ত বিশেষণ বার্থ হয়। অর্থাৎ যদি সবই এক প্রকার অণু হয়, তবে আর পরম অণু বলিবার প্রয়োজন কি 🕈 আমাদিগের মতে ছইটি পরমাণুর সংযোগে যে দ্বাণুক নামে পৃথক্ অবয়বী উৎপন্ন হয়, তাহাও অণু, ভাহার অপেক্ষার একটি পরমাণু আর ও স্ক্র, এ জন্ত ভাহাকে পরমাণু বলা হয়। কেবল অণু বলিলে পূর্ব্বোক্ত ঘুণুকও বুঝা বায়, স্মৃতরাং পরমত্ব বিশেষণ সার্থক হয়। কিন্তু বাঁছারা অবয়বী মানেন না, ছাণুক নামক পদার্থকে তাঁহারা পরমাণুষয় ভিন্ন আর কিছু বলেন না ; স্থতরাং তাঁহাদিগের মতে অণুতে পরমন্ত বিশেষণ দার্থক হয় না। ধাহা হইতে আর স্কন্ম নাই, ভাছাই পরমাণু, ইহা বুঝিতে মহৎ পদার্থ স্বীকার আবশুক; নচেৎ "পরমাণু" শব্দের অর্থ বুঝিবার কোন উপায় নাই। উদ্যোতকর এইরূপে বিচার করিয়া সাংখ্যসম্মত "পর্মাণু" শস্কার্থের উল্লেখপুর্ব্বক তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। শেবে তন্ত প্রভৃতি অবয়ব বে বন্ধ প্রভৃতি অবয়বী হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই বিষয়ে অমুমান প্রদর্শন করিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এই প্রকরণের প্রারম্ভেও সাংখ্যদন্মত অবয়ব ও অবয়বীর অভেদ পক্ষের যুক্তিনমূহের উল্লেখ-পূর্বাক তাহারও নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাংখ্যমত নিরাসও যেন এই প্রকরণের উদ্দেশ্য বুঝা বার। সাংখ্যমতে কিন্ত বৃক্ষাদি সমস্তই পরমাণুপুঞ্চ, উহারা পুথক্ অবরবী নছে, এই সিদ্ধান্ত স্বীক্রত হয় নাই। সাংধাস্থতে বিচার হারা ঐ মতের থগুনই দেখা হায়। ন্তায়স্ত্ত্রকার মহর্ষিও "নাতীক্ত্রিয়ন্বাদণূনাং" এই কথার দ্বারা বৃক্ষাদি দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জ, উহারা অবয়বী নহে, এই মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই মতের বিশেষর্মপে সমর্থন করিলেও ইহা তাঁহাদিগেরই আবিষ্ণৃত মত বলিয়া বুঝিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। স্থাচির কাল হইতেই ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ মতের উদ্ভাবন ও খণ্ডন মণ্ডন চলিতেছে। স্থারস্থাকার মহর্ষি গোতম ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিয়াও তাহার থণ্ডন করিতে পারেন । তিনি যে তাহাই করেন নাই,

<sup>›।</sup> তন্মাৎ সমূদিতাপৃহানাৰ্ধান্তরক্ত জাতিবিশেষাভিষ্যক্তিহেতুত্বাহবহুবাৰ্ধান্তরক্ত ইতি। সমূদিতা অপব: স্থানং বক্ত সোহন্ত সমূদিতাপৃহান:, সমূদিতাপৃহান-চাসাবৰ্ধান্তরক তন্য জাতিবিশেষব্যক্তিহেতুক্ত নাশনামিতি সিধ্যভ্যবহ্বব্যব্য-শুরকুত:।—শ্বাহ্ববার্ক্তি।

200

এ বিষয়েও প্রমাণাভাব। তিনি চতুর্থাধ্যায়েও পুনরায় অবয়বিবিচার করিয়া বিশেষরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। সেধানেই এ বিষয়ে অন্তান্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে যেরূপ বিস্তৃত বিচার করিয়া-ছেন, পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক তাহার নিরাদে যেরূপ প্রযন্ত্ব করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আবশুক-বোধে বিস্তৃত বিচারপুর্বক ঐ মতের থগুন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যচতৃষ্টয়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকই বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিতেন। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিক বাহ্য পদার্থকে অমুমেয় বলিতেন। বৈভাষিক বাহু পদার্থের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেন। ভাষ্যকার, স্থ্রান্থু পারে প্রত্যক্ষের অনুপ-পহিকেই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়া পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করায়, তিনি প্রাচীন বৈভাষিক সম্প্রদায়কেই যে এখানে প্রতিবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও এই বিচারের ব্যাখ্যায় এক স্থলে বৈভাষিক সম্প্রানায়ের সমাধানের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

## অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥

ভাষ্য। পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং, অনুমানমিদানীং পরীক্ষ্যতে।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত হইয়াছে. এখন ( অবসরতঃ ) অমুমান পরীক্ষা করিতেছেন।

## সূত্র। রোধোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচারা-**पञ्चानमञ्ज्ञापम् ॥७१॥५৮॥**

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) রোধ, উপঘাত এবং সাদৃশ্যপ্রযুক্ত ব্যভিচারবশতঃ অমুমান অপ্রমাণ।

ভাষ্য। "অপ্রমাণ" মিত্যেকদাপ্যর্থস্থ ন প্রতিপাদকমিতি। রোধাদপ্রি নদী পূর্ণা গৃহতে, তদাচোপরিফাদ্রফো দেব ইতি মিথ্যাকুমানং। নীড়োপঘাতাদপি পিপীলিকাণ্ডদঞ্চারো ভবতি। তদা চ ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি মিথ্যান্মানমিতি। পুরুষোহপি ময়ুরবাশিতমকুকরোতি তদাপি শব্দ-সাদৃশ্যান্মিথ্যানুমানং ভবতি।

অমুবাদ। "অপ্রমাণ" এই শব্দের দ্বারা কোন কালেও পদার্থের নিশ্চায়ক হয় না ( ইহা বুঝা যায় ) ত্র্পাৎ সূত্রোক্ত "অনুমান অপ্রমাণ" এই কথার অর্থ এই বে, অনুমান কোন কালেই পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় জন্মায় না। (স্ত্রোক্ত রোধাদি প্রযুক্ত ব্যক্তিচাররূপ হেতু বুঝাইতেছেন) রোধবশতঃও অর্থাৎ নদীর একদেশ রোধ প্রযুক্তও নদীকে পূর্ণ বুঝা বায়, তৎকালেও "উপরিজাগে দেব (পর্যান্তদেব) বর্ষণ করিয়াছেন" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। নীড়ের উপঘাতবশতঃও অর্থাৎ পিপীলিকার গৃহের উপদ্রব প্রযুক্তও পিপীলিকার অন্তসঞ্চার হয়, তৎকালেও "বৃষ্টি হইবে" এইরূপ ভ্রম অনুমান হয়। মনুষ্যও ময়ুরের রব অনুকরণ করে, তৎকালেও শব্দসাদৃশ্যবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। [তাৎপর্য্য এই য়ে, নদীর পূর্ণতা, পিপীলিকার অন্তসঞ্চার এবং ময়ুররবের জ্ঞান জন্ম যথন ভ্রম অনুমিতি হয়, তখন নদীর পূর্ণতা প্রভৃতি হেতুত্রয় কথিত অনুমানে ব্যভিচারী, উহা প্রকৃত হেতু হইতে পারে না। স্থতরাং ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া অনুমান অপ্রমাণ।

বিবৃত্তি। মহর্ষি গোতম প্রথমাধ্যায়ে অনুমান-প্রমাণকে "পূর্ববং", "শেষবং" ও "গামান্ততোদৃষ্ট" এই তিন নামে তিন প্রকার বিশিয়ছেন। নদীর পূর্ণতাহেতৃক অতী হ বৃষ্টির অনুমান এবং পিপীলিকার অগুসঞ্চার হেতৃক ভাবিবৃষ্টির অনুমান এবং ময়ুরের রব হেতৃক বর্তুমান বৃষ্টির অনুমান অথবা বর্তুমান ময়ুরের অনুমান, এই ত্রিবিধ অনুমানই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি গোতমের এই পূর্ব্বপক্ষ-স্ত্তের কথার দ্বারাও পূর্ব্বাক্ত ত্রিবিধ উদাহরণ তাঁহার অভিমত ব্ঝা যায়। মহর্ষি অনুমান পরীক্ষার জন্ম এই স্ত্রে পূর্ব্বাপক্ষ বলিয়াছেন যে, "অনুমান অপ্রমাণ," অর্থাৎ যাহাকে অনুমান বলা হইয়াছে, তাহা কোন কালেই পদার্থ-নিশ্চয় জন্মায় না। কারণ,—

- ১। নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে হেতু হইতে পারে না। নদীর একদেশ রোধ দ্বারা জল বদ্ধ করিলেও তথন নদীর পূর্ণতা বা জলাধিক্য দেখা যায়। সেধানে ঐ জলাধিক্য বৃষ্টিজন্ত নহে, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি সেথানেও ঐ জলাধিক্য দেখিয়া অতীত বৃষ্টির ভ্রম অনুমান করে। স্থতরাং নদীর পূর্ণতা অতীত বৃষ্টির অনুমানে ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা প্রকৃত হেতু হয় না। ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া ঐ অনুমান অপ্রমাণ।
- ২। এবং পিপীলিকার গর্ত্তে জল সঞ্চালনাদির ছারা ভাহার উপঘাত করিলে, ঐ গর্ত্তহ পিপীলিকাগুলি ভীত হইয়া, নিজ নিজ অও মুখে করিয়া, ঐ গর্ত্ত হইতে অম্রত্ত গমন করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু দেখানে পরে বৃষ্টি না হওয়ায় পিপীলিকার অওসঞ্চার ভাবি বৃষ্টির অনুমানে হেতৃ হয় না। কারণ, উহা ভাবিবৃষ্টির ব্যভিচারী। পিপীলিকার অওসঞ্চার হইলেই যে সেখানে পরে বৃষ্টি হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। স্ক্তরাং ব্যভিচারিহেতৃক বলিয়া উলাহ্বত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ।
  - ৩। এবং ময়ুরের রব শুনিয়া পর্বতগুহামধ্যবাদী ব্যক্তি বে বর্ত্তমান রৃষ্টির অথবা বর্ত্তমান

ময়ুরের অন্ধনান করে, ইহা তৃতীয় প্রকার অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু উহাও প্রমাণ হয় না। কারণ, কোন মন্থ্য যদি অনুকরণ শিক্ষার দারা ময়ুরের রবের ন্যায় রব করে, তাহা হইলে ঐ রব শুনিয়াও পর্বতগুহামধ্যবাসী ব্যক্তি বর্তমান বৃষ্টি বা ময়ুরের ভ্রম অনুমান করে। স্বতরাং ময়ুরের রব ঐ অনুমানে হেতৃ হয় না—উহা ব্যক্তিচারা। স্বতরাং ব্যক্তিচারিহেতৃক বিদিয়া উদাহত ঐ অনুমানও অপ্রমাণ। ফলকথা, নদীর একদেশের "রোধ" এবং পিপীলিকা-গৃহের "উপঘাত" এবং ময়ুররবের "সাদৃশ্র্য" গ্রহণ করিয়া পুর্ব্বোক্ত প্রকারে (১) নদীর পূর্ণন্তা, (২) পিপীলিকার অন্তস্পার ও (৩) ময়ুররব, এই হেতৃত্বয়ের ব্যক্তিচার নিশ্চর হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের কোন অনুমানই কোন কালেই যথার্থরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হয় না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের ত্রিবিধ উদাহরণেই যথন কথিত হেতৃতে ব্যক্তিচার নিশ্চয় হইতেছে, তথন অন্তান্ত উদাহরণেও ঐরপে ব্যক্তিচার নিশ্চয় করা যাইবে। কোন স্থলে ব্যক্তিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যক্তিচার-সংশন্ন অবশ্রুই হইবে। কারণ, প্রদর্শিত বহু অনুমানে ব্যক্তিচার নিশ্চয় হওয়ায় তাহার সমানধর্মজ্ঞান জন্ম অনুসানমাত্রে ব্যক্তিচার সংশ্রের বাধক কিছু নাই। তাহা হইলে কোন স্থলেই অনুমান যথার্গরূপে বস্তুনিশ্চায়ক হইতে পারে না,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে বে, "অনুমান অপ্রমাণ"।

টিপ্ননী। মহর্ষি গোতম প্রমাণবিশেষের পরীক্ষা করিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরীক্ষা করিরা, এখন অন্থমান-প্রমাণের পরীক্ষা করিতেছেন। কারণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরেই (প্রথমাধ্যায়ে) অন্থমান-প্রমাণ উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইয়াছে। সর্বাত্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণের উদ্দেশ ও লক্ষণ করার সর্বাত্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণেরই পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। কারণ, উদ্দেশের ক্রমান্থমারেই পদার্থের লক্ষণও পরীক্ষা কর্ত্তব্য। সর্বাত্রে উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয়েই শিষ্যদিগের সর্বাত্রে জিজ্ঞানাবিশেষ উপস্থিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সর্বাত্রে তাহারই নির্ত্তি করিতে হইয়াছে। ঐ জিজ্ঞানাবিশেষ উপস্থিত হওয়ায় পরীক্ষা দ্বারা সর্বাত্রে তাহারই নির্ত্তি করিতে হইয়াছে। ঐ জিজ্ঞানাবিশেষ উপস্থিত হওয়ায় পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা ঐ বিরোধি জিজ্ঞানার নির্ত্তি হওয়ায় অবসর প্রাপ্ত অন্থমানের পরীক্ষা করিতেছেন। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির অন্থমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষাত হইয়াছে, ইদানীং" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াই বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষ পরীক্ষার করে ক্রমান অবসরপ্রাপ্ত অর্থাৎ মহর্ষির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে অন্থমান পরীক্ষা সংগত, উহাতে অবসর নামে সংগতি আছে, স্থতরাং ঐ সংগতিতেই মহর্ষি এখন অন্থমান পরীক্ষার করিতেছেন। বিরোধি জিজ্ঞানার নির্ত্তি হইলে বক্তব্যতাই "অবসর"-সংগতিও; প্রত্যক্ষপরীক্ষার পূর্কে অন্থমান পরীক্ষা করিলে এই সংগতি থাকিত না। অন্য কোন সংগতিও সম্ভব না হওয়ায় উহা অসংগত

<sup>&</sup>gt;। যথা চাবসরস্থা সংগতিত্বং তথা ব্যক্তমাকরে।—অনুমিতিনীধিতি। অনুমাশনঃ,—বিরোধিজিজ্ঞাসানিবৃত্তি-নাবসরঃ,—অপি তু তরিবৃত্তৌ সত্যাং বক্তব্যক্ষেব, তথাচ কিমিদানীং বক্তব্যমিতি জিজ্ঞাসাজনক্ষ্ণানিবিশ্বতামাণ্যর লক্ষ্ণাসমব্যা:।—অনুমিতি-নীধিতি, গাণাধনী।

হইত, সংগতিহীন কথা বলা নিষিদ্ধ। প্রাচীনগণ সংগতির বিচারপূর্ব্বক কোথায় কোন্ কথা সংগত ও অসংগত, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ঋষিস্ত্রগুলিও সর্বত্র কোন না কোন সংগতিতে কথিত হইয়াছে। বিচারের দ্বারা সর্ব্বত্রই তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ অনেক স্থলেই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলকথা, ভাষ্যকার এখানে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরে মহর্ষির অনুমান পরীক্ষায় "অবসর"-সংগতি দেখাইয়াছেন। উদ্যোতকর "অবসরপ্রাপ্তং" এই কথার দ্বারা তাহার স্পান্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন'।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মছর্ষি প্রভাক্ষপরীকার পরে অবয়বিপরীকা করিয়া অমুমান পরীক্ষা করিয়াছেন। স্থতরাং প্রত্যক্ষ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে অনুমান পরীক্ষা না হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও অহুমানে সংগতি থাকে কিরুপে<sup>২</sup> ? ভাষ্যকারও অবয়বি-পরীক্ষার পরে অনুমান-পরীক্ষার অবতারণা করিতে সংগতি প্রদর্শনের জন্ম "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলেন কিরূপে ? প্রত্যক্ষপরীকা ত অবয়বি-পরীক্ষার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এতছত্তরে বক্তব্য এই বে, প্রতাক্ষপরাক্ষা-প্রকরণের পরে অবয়বিপরীক্ষা-প্রকরণে যে অবয়বি-পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাও প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার মধ্যে গণ্য। কারণ, অবয়বী না মানিকে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের যথন প্রামাণ্য আছে, ঘটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষলোপ যথন কোন মতেই করা যাইবে না, তথন ঘটাদি পদার্থ পর্মাণুপুঞ্জ নহে, উহারা পর্মাণুপুঞ্জ হইতে পুথক অবয়বী, উহারা অবয়বী বলিয়াই উহাদিগের প্রতাক্ষ হইতে পারে, পরমাণ্পুঞ্জের প্রতাক্ষ অসম্ভব; কারণ, পরমাণুগুলি অতীন্দ্রিয়, এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে মহর্ষি যে অবয়বি-পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পরম্পরায় প্রত্যক্ষণ্ড পরীক্ষিত হইয়াছে। স্থতরাং অবয়বি-পরীক্ষার পরে ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন। এই কথাগুলি মনে করিয়াই উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ঐ কথারই তাৎপর্য্য বর্ণনোদ্দেশে প্রথমে বলিয়াছেন, "পরম্পারয়া পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং"। অবয়বি-পরীক্ষাও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা। উহার দ্বারাও প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অন্তমান, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। স্থতরাং ঐ অবয়বি-পরীক্ষারূপ চরমপ্রতাক্ষপরীক্ষার অব্যবহিত পরেই অমুমান-পরীক্ষা হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত সংগতি থাকার কোন বাধা নাই। মহর্ষি প্রদঙ্গ-সংগতিতে অবয়বি-পরীক্ষা করিলেও যদি প্রকারান্তরে প্রহাক্ষ-পরীক্ষার জন্মই অবয়বি-পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সাক্ষাৎ অবয়বি-পরীক্ষা হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইবে। স্থতরাং ভাষ্যকার "পরীক্ষিতং প্রত্যক্ষং" এই কথা বলিয়া এথানে পূর্ব্বোক্তরূপ সংগতি প্রদর্শন করিতে পারেন।

স্তুত্তে "অনুমানমপ্রমাণং" এই অংশের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, "অনুমান অপ্রমাণ"

১। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও লিথিরাছেন,-অবনবেশ ক্রমপ্রাপ্তমনুষানং পরীক্ষিতুং পূর্ববাক্ষরতি।

২। আন্তর্গাভিধানপ্রয়োজকজিজাদাজনকজানবিদরো হর্প: সংগতিঃ।—সমুমানচিত্তামণি-দীধিভি, প্রথম থও। বন্ধিরপণাব্যবহিতোত্তরনিরপণপ্রয়োজিকা যা জিজাদা তজ্জনকজানবিদ্ধীভূতো যো ধর্ম: স তন্ধিরপিজ-সংগতিরিত্যর্থ:।—সাদাধ্যী ব্যাধ্যা।

অর্থাৎ কোন কাশেই বস্তুর নিশ্চায়ক নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই স্থ্যোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ঐক্নপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্রপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত "প্রতিপাদক" শব্দের ব্যাখ্যায় তাৎপর্যাটীকাকার শিধিয়াছেন,—"প্রতিপাদকং নিশ্চায়কং"।

আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্বপক্ষবাদী যথন অমুমানপ্রমাণ স্বীকারই করেন না, তথন তিনি "অমুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিতেই পারেন না। অমুমান অলীক হইলে তাহাতে অপ্রামাণ্যরূপ সাধ্যসাধন অসম্ভব। আকাশকুস্থম গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ কথা কি বলা যায় ? ঐরূপ প্রতিজ্ঞা যেমন হয় না, তদ্রপ "অমুমান অপ্রমাণ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাও হয় না।

এতছত্ত্বে পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের কথা এই যে, অহুমান কি না অহুমানত্ব্বপে তোমাদিগের অভিমত ধুমাদি হেতু জ্ঞান অপ্রমান, ইহাই ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্গ। অর্গাৎ আমরা অমুমান না মানিলেও তে:মরা যে ধুমাদি জ্ঞানকে অমুমান বলিয়া স্বীকার কর, আমরাও ঐ ধুমাদি জ্ঞানকে অবশ্রই স্বীকার করি, আমরা তাহাকেই অপ্রমান বলি। অর্গাৎ "অমুমান অপ্রমান" এই বাক্যে "অমুমান" শব্দের ঘারা তোমাদিগের অমুমানত্বরূপে অভিমত ধুমাদি জ্ঞান বুঝিবে, তাহা হইলে আর আশ্রমাসিদ্ধি দোষের আশক্ষা থাকিবে না। যদি বল যে, "অমুমান" শব্দের ঘারা ধুমাদি জ্ঞান বুঝিলে উহার মুখ্যার্থ রক্ষা হয় না। লক্ষণা স্বীকার ব্যতীত "অমুমান" শব্দের ঐরপ অর্থ বুঝা যায় না, এই জন্ম পূর্বপক্ষবাদী নান্তিকসম্প্রদায় বলিতেন যে, আমরা যথন "অসংখ্যাতি"-বাদী, তথন আমাদিগের মতে অমুমান পদার্থ "অসং" (অলীক) হইলেও তাহা "খ্যাতি"র অর্গাৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায়, ঐ অসৎ পদার্থও আমাদিগের মতে অমুমান পদার্থ। অর্থাৎ অমুমিতির করণ অসৎ পদার্থ হইলেও উহা আমরা স্বীকার করি, তাহাকে অমুমান পদার্থ বিদি, কিন্ত তাহা অপ্রমাণ, ইহা আমাদিগের মত। তাই তাহাতে আমরা অপ্রামাণ্যের সাধন করিতে পারি।

"অন্ত্রমান অপ্রমাণ" এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধনে অর্থাৎ অন্ত্রমানে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতৃবাক্য বলিয়াছেন, "ব্যভিচারাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উহার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন, "ব্যভিচারিহেতৃকত্বাৎ" অর্থাৎ ব্যভিচারিহেতৃকত্বই অন্ত্রমানে অপ্রামাণ্যের সাধন। যে অন্ত্রমানের হেতৃ সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারী, তাহাকে বলে ব্যভিচারিহেতৃক অন্ত্রমান। ব্যভিচারিহেতৃক অন্ত্রমান

<sup>&</sup>gt;। অধামুমানং ন প্রমাণং ইত্যাদি।—তত্বচিন্তামনি, প্রথম থপ্ত। "ৰমুমানং" অমুমানছেনাভিমতং ধুমাদিজ্ঞানং, অসংখ্যাত্যপনীতমমুমাননের বা।—বীধিতি। অমুমানমিতি,—অভিমতমিত্যপ্ত পরৈরিত্যাদি। "ধুমাদিজ্ঞানং" ধুমাদিজ্ঞানত্বাহিল্লং, "অমুমানপেনার্থ:। তথাচ ধুমাদিজ্ঞানত্বিনিত ভাব:। অমুমানপদাৎ ধুমাদিজ্ঞানত্বাদিনা বোধো লক্ষণহৈবেতাভিপ্রেত্য মুখ্যার্থগরতামিপ সংগমহতি অন্দিতি,—"খ্যাভিং" জ্ঞানং "উপনীতং" বিষয়ীকৃতং, অমুমানমের বা অমুমিতিকরণহাবিচ্ছিল্লমের বা, অমুমানপদার্থ ইতামুবজাতে। তল্পতে অলীক এব পদানাং শক্তিন তু পারমার্থিকে, সন্দেশ্বমভাবেন তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তীভূতামুবতাকারাসম্বন্ধাৎ, অমুস্তাকারজ্ঞ পোত্যান্ত্রাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকুমিত্যান্ত্রাক্ষকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বাবৃত্তাত্মকত্বান্ত্রাক্ষকত্বিত্ত বেখাং। এবঞ্চ চার্কাক্ষেক্সমিত্যান্ত্রাক্ষকত্বাবিত্তিকরেহপ্রামাণ্যাধনে নাশ্রহাজ্যানত্রাবৃত্তাত্মকর্পে। দেয় ইতি ভাবং।—পাদাধরী।

অপ্রমাণ, ইহা সর্বসন্মত। স্থতরাং যদি অমুমানমাত্রই ব্যক্তিচারিহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হুইলে অমুমানমাত্রই অপ্রমাণ, ইহা সন্ধলেরই স্বীকার্য্য।

অন্ধনানাত্রই ব্যভিচারিহেতৃক হইবে কেন ? পূর্ব্ধণক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক কি ? এচছত্ত্তবে মহর্ষি বলিয়াছেন, "রোধোপদান্তসাদৃশ্রেভাঃ"। মহর্ষি ঐ কথার দারা তাঁহার ক্ষিত ত্রিবিধ অনুমানের হেতৃত্ত্যে পূর্ব্ধণক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের প্রযোজক স্থচনা করিয়াছেন।

মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ে অনুমানস্থত্ত (৫ স্থত্তে) অনুমানকে পূর্ববিৎ, শেষবৎ ও সামাগুতোদৃষ্ট, এই নামত্রয়ে তিবিধ বলিয়াছেন। কিন্তু উহাদিগের লক্ষণ কিছু বলেন নাই। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে কারণহেতুক অন্থমানকে "পূর্ব্ববৎ" এবং কার্য্যহেতুক অন্থমানকে "শেষবৎ" বলিয়া ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন। "দামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের এক প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই তাহার অন্তবিধ স্বন্ধপ স্থচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভৃতীয় কল্পে ভাষ্যকারের প্রথম কল্প গ্রহণ করিলেও ভাষ্য-কারোক্ত "সামান্ততোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৃতীয় কল্পে কার্য্যকারণ-ভিন্ন-হেতুক অনুমানকেই "সামান্ততোদৃষ্ট" বলিয়াছেন। বলাকার দারা জলের অনুমানকে তাহার উদাহরণ বলিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত স্থর্য্যের গতির অমুমানরূপ উদাহরণের উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে "পূর্ব্ববৎ" বলিতে কারণহেতুক, "শেষবৎ" বলিতে কার্য্যহেতৃক, "সামাস্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থ-হেতুক অনুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে পূর্ব্ববৎ বলিতে "অন্বয়ী", শেষবৎ বলিতে "ব্যতিরেকী", "দামান্ততোদৃষ্ঠ" বলিতে "অন্বয়ব্যতিরেকী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম কল্পে প্রাচান ভাষাচার্য্য উদ্যোতকরই প্রদর্শন করিয়াছেন; উহা নব্যদিগের উদ্ভাবিত নুতন ব্যাখ্যা নহে। তবে লক্ষণ ও উনাহরণ বিষয়ে মতভেন হইয়াছে। চিস্তামণিকার গঙ্গেশ "কেবলান্বয়ী" প্রভৃতি নামে অনুসানকে ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপুর্ব্ববর্তী উদয়নও অনুমানের ঐ প্রকারত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অনুমানের চিন্তা করিয়া, অনেকে উহাই মহর্ষিস্থ্যোক্ত "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সন্মত ব্যাখ্যা বলেন। কিন্তু গঙ্গেশ যে নহর্ষি-স্থত্তোক্ত ত্রিবিধ অমুমানেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বভন্তভাবে অনুমানের প্রকারত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহা নিঃসংশ্বে বুঝা যায় না। পরস্ত নব্য নৈরাম্নিকচূড়ামণি গদাধর ভট্টাভার্য্য মর্থবি গোতমের অনুমান-স্ত্ত্র উদ্ধৃত করিয়া "পূর্ব্ববং" বলিতে কারণলিঙ্গক, "শেষবং" বলিতে কার্য্যালঙ্গক, "সামান্ততোদৃষ্ট" বলিতে কার্য্যকারণ-ভিন্নলিম্বক অমুমান, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। তবে আর নব্যদিগের মতে এইরূপ ব্যাখ্যা নাই, ইহা কি করিয়া বলা বায় ? নব্যগণ মহর্ষি-সূত্রোক্ত "পূর্ব্ধবং" প্রভৃতি অনুমানকে "অন্তর্মী" প্রভৃতি নামেই অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই বা কি করিয়া বলা যায় ?

কার্যাহেতুক কারণান্ত্রমান "শেষবৎ" অন্ত্রমান, এই পক্ষে নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টির অন্ত্রমান

<sup>&</sup>gt;। পূর্ববিধিতাবেঃ কারণলিক্লকং কার্বালিক্লকং তদভালিক্লকঞ্চোর্বঃ।—( অনুমিতি-গাদাধরী সংগতি-বিচারের শেষ ভাগ দ্রষ্ট্রা)।

অর্থাৎ ঐ স্থলে বৃষ্টির অনুমিতির করণ "শেষবৎ" অনুমানপ্রমাণ, এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হুইয়া থাকে। নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির কার্য্য, বৃষ্টি তাহার কারণ। মহর্ষি এই স্থত্তে "রোধ" শব্দের দ্বারা এই অনুমানের হেতু নদীর পূর্ণতাতে পূর্ব্ধপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচার স্থচনা করিয়াছেন। ঐ "রোধ" শব্দের দার। নদীর একদেশ রোধই মহর্ষির বিবক্ষিত। নদীর একদেশ রোধবশতঃও নদীর পূর্ণতা হয়। সেথানে বৃষ্টিরূপ সাণ্য না থাকিলেও নদীর পূর্ণতারূপ হেতু থাকায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত। স্থতরাং নদীর পূর্ণতারূপ কার্যহেতুক রুষ্টিরূপ কারণের অনুমান মহর্ষি কথিত ত্রিবিধ অনুমানের এক প্রকার উদাহরণরূপে মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাও এই স্থাত্ত "রোধ" শব্দের দারা বুঝা যাইতে পারে। এইরূপ ময়ুরের রবহেতুক ময়ুরের অনুমানও কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান বলিয়া "শেষবং" অনুমানের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষি এই স্থতে "সাদৃশ্য" শব্দের দারা এই অনুমানের হেতু ময়ুরের রবেও পুর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা করিয়াছেন। মহুষ্যকর্তৃক ময়ুররবসদৃশ রব শ্রবণেও ময়ুররব ভ্রমে তজ্জ্ব ময়ুরের ভ্রম অন্থমিতি হয়। স্থভরাং ময়ুরের রব ব্যভিচারী। এইরূপ পিপীলিকার অগুদঞ্চারকে বুষ্টির কারণরূপে বুঝিয়া, দেই হেতুর দারা যে বুষ্টির অমুমিতি হয়, ঐ অমুমিতির করণ "পূর্ব্ববং" অনুমান। পিপীলিকাগুসঞ্চারকে বৃষ্টির কারণব্রপে না বুঝিয়া, ঐ হেতৃক বৃষ্টির অনুমান "দামান্ততোদৃষ্ট" এইরূপ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মহর্ষির এই স্থুত্রোক্ত "উপঘাত" শব্দের দারা পিপীলিকাণ্ডদঞ্চারহেতুক বৃষ্টির অমুমান তাঁহার পূর্ব্বক্থিত ত্রিবিধ অনুমানের কোন প্রকারের উদাহরণরূপে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাও বুঝা যায়। এই স্থত্তে "উপঘাত" শব্দের দ্বারা মহর্ষি ঐ অন্তুমানের হেতুতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর বৃদ্ধিস্থ ব্যভিচারের স্থচনা করিয়াছেন। "উপবাত" বলিতে এখানে পিপীলিকা-গৃহের উপঘাত বা উপদ্রবই মহর্ষির বিবক্ষিত। ভাষাকার প্রভৃতি ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিপীলিকাগৃহের উপঘাতবশতঃও পিপীলিকার অগুসঞ্চার হয়। কিন্ত সেথানে বৃষ্টি না হওয়ায়, ঐ হেতু বৃষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত।

তাৎপর্য্যটীকাকারের কথাগুলির দ্বারাও "পূর্ব্ববং" প্রভৃতি মহর্বি-মূত্রোক্ত ত্রিবিধ অমুমানের কাংণহেতুক, কার্যাহেতুক এবং কার্য্যকারণভিন্ন পদার্থহেতুক, এইরূপ পুর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কার্য্যও নহে, কারণও নহে, এমন পদার্থহেতুক অনুমানকে "সামান্ততোদৃষ্ট" অনুমান বলিলে দে পক্ষে "সামান্ত" শব্দের দ্বারা বৃঝিতে হইবে, "সামান্তহেতু" অর্গাৎ কার্যাও নহে, কারণও নহে, এমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। সমস্ত হেতুতেই সামান্ততঃ ব্যাপ্তি থাকে, তাই "সামান্ত" শব্দের দারাই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুকে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাদৃশ হেতুপ্রযুক্ত দৃষ্ট অর্গাৎ জ্ঞানরূপ অনুমানই "সামান্ততোদৃষ্ট"<sup>১</sup>। পুর্ধাবৎ এবং শেষবৎ অমুমানও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত, এ জন্ম উদ্যোতকর এই পক্ষে ঐ হেতুকে বলিয়াছেন, কার্য্য ও কারণভিন্ন। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে সূর্য্যের দেশাস্তর দর্শনের দারা তাহার গতির অন্মানকে সামান্ততোদৃষ্ঠ অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন। উন্দ্যোতকর তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্তরূপ উদাহরণ বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার তাহার একটি হেতু বলিণাছেন যে, ঐ স্থলেও স্থর্য্যের দেশাস্তরপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যের দারা তাহার কারণ স্থা্রের গতির অনুমান হওয়ায়, ভাষ্যকারের ঐ উদাহরণ তাঁহার পুর্বোক্ত শেষবং অনুমানেরই উদাহরণ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার কিন্তু সূর্য্যের দেশান্তর দর্শনকেই সূর্য্যের গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। যাহা এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে দৃষ্ট হয়, তাহা গতিমান্, এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয়বশতঃ সূর্য্যের দেশাস্তর দর্শন তাহার গতির অমুমাপক হইতে পারে। ঐ দেশাস্তরদর্শন স্থাের গতির কার্য্য না বলিলে, ঐ অনুমান ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত "শেষবৎ" অনুমান হয় না। স্র্য্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি তাহার গতিক্রিয়ার কার্য্য বটে, স্বর্য্যের ক্রিয়া-জন্ম তাহার দেশান্তরসংযোগ জন্ম। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ দেশান্তরপ্রাপ্তিকে মুর্যোর গতির অমুমাপক বলেন নাই, দেশান্তর-দর্শনকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপক বলিমাছেন। দেশাস্তর-প্রাপ্তি এবং দেশাস্তরদর্শন এক পদার্থ নহে। ঐ দেশাস্তরদর্শন গতিপ্রয়োজ্য হইলেও উহাকে গতিজ্বন্থ বলিয়া ভাষ্যকার স্বীকার করেন নাই। ভাষ্যকারের "ব্রজ্ঞা-পূর্ব্বক" এই কথার দারা দেখানে গতিপ্রয়োজ্য, এইরূপ অর্থ বুঝা বাইতে পারে। গতিজন্ম দেশাস্তরপ্রাপ্তি হয়, তজ্জন্ম দেশাস্তরদর্শন হয়, এইরূপ বলিলে দেশস্তের দর্শনের প্রতি সূর্য্যের গতি কারণ নহে, উহা কারণের কারণ হওয়ায় অন্তথাসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত ঐ অমুনান কারণ ও কার্য্যভিন্ন পদার্গ-হেতৃক, এই অর্থেও "সামান্ততোদৃষ্ট" অমুমানের উদাহরণ হইতে পারে কি না, ইহা স্থ্যীগণ চিস্তা করিয়া দেখিবেন। ভাষ্যকারোক্ত ঐ উদাহরণ থণ্ডন করিতে শেষে উদ্যোতকর পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন যে, স্থর্য্যের দেশাস্তর প্রাপ্তি দর্শনের দ্বারাও গতারুমান হইতে পারে না। কারণ, স্থা্যের দেশাস্করদংযোগ অতীব্রুম বলিয়া তাহার দর্শনই হইতে পারে না। অস্ত ব্যক্তির দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শনের দারা মুর্য্যের গতির অহুমান হয়, ইহাও বলা যায় না । কারণ, তাহা হইলে

<sup>&</sup>gt;। অবিৰাভাৰিত্বং অভাবপ্ৰতিবন্ধত্বং সর্কোবামের হেতুনাং সামাক্ততঃ, অত্ত ধর্মধর্মিণোরভেদবিবক্ষয়া হেতুরের সামাক্তম্ভঃ। সামাক্তেনাবিনাভাবিনা হেতুনা অক্ষিতং দৃষ্টং ধর্মিরপমসুমানং সামাক্ততোদৃষ্টমসুমানং। তৃতীয়ায়াস্তসিঃ।—তাৎপর্যাচীকা, অধুমান্ত্তা, ১ অঃ।

ঐক্লণে অন্ত বস্তৱ দেশাস্তৱ প্রাপ্তি দর্শনের দ্বারা সকল পদার্থেরই গতির অনুমান কেন হইবে না ? অতএব দেশান্তরপ্রাপ্তির অনুমান করিয়া, ভাহার দারা স্থর্যোর গতির অমুমান হয়, ইহাই বলিতে হইবে. ইহাতে কোন দোষ হয় ন', ইহাই উদ্দোতকরের এখানে সিদ্ধান্ত'। ভাষ্যকার কিন্ত দেশান্তরদর্শনকেই গতিপূর্বক ববিয়া গতির অনুমাপক বলিয়াছেন। দেশান্তরপ্রাপ্তি দর্শন বশেন নাই। উদ্যোতকরের কথা এই যে, দর্বত স্থাসগুলই কেবল দৃষ্ট হয়, আকাশ বা দিক্দেশিরূপ দেশাস্তরের দর্শন হইয়। স্থা্যের দর্শন হয় না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ঐ আকাশাদি অতীক্রির, উহাদিগের দর্শন হইতে পারে না। স্থতরাং স্থাের দেশাস্তরে দর্শন অদপ্তব। ইহাতে বক্তব্য এই যে, প্রাতঃকালে স্থ্যদর্শনের পরে মধ্যাহাদি কালে যে স্থ্য-দর্শন হয়, তাহা কি পূর্ব্বদর্শন হইতে বিশিষ্ট নহে ? মধ্যাহ্নকাণীন স্থ্যদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহান্ন কি কোন প্রয়োজক নাই ? উহা কি পূর্বস্থান হইতে অন্ত স্থানে স্থ্যাদর্শন বিদয়া অমুভবদিদ্ধ হয় না ? তাহা হইলে ঐ অমুভবদিদ্ধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট সূৰ্য্যদৰ্শনই দেশাস্তৱে সূৰ্য্য-দর্শন। তাদৃশ বিশিষ্টদর্শনবিষয়ত্বই ভাষ্যকার স্থর্য্যের গতির অমুনাপক হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি ? উদ্যোতকর ধেরূপ বিশিষ্ট হেতুর দ্বারা স্থর্ঘ্যে দেশান্তরপ্রাপ্তির অন্তন্যন করিয়াছেন, ভাষ্যকার দেশাস্তরদর্শন বশিয়া ঐ হেতুকেই স্থর্য্যের গতির অনুমাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার বাধা কি 📍 যাহা সূর্য্যের গতিজ্ঞ দেশাস্তরপ্রাপ্তির অনুমাপক হইতে পারে, তাহা স্থর্য্যের গতির অন্ত্রমাপক কেন হইতে পারে না ? স্থর্ধীগণ ভাষ্যকারের পক্ষের কথাগুলি ভাবিবেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই হতের ব্যাখ্যায় শেষে করান্তরে বিশ্বাছেন যে, অথবা অহুমান-লক্ষণহত্তে "পূর্ব্ববং" বলিতে পূর্ব্বকালীন সাধ্যাহুমাপক, "শেষবং" বলিতে উত্তর্কালীন সাধ্যাহুমাপক,
"সামান্তভোদ্ন্ত" বলিতে বিদ্যমান সাধ্যেরও অহুমাপক। নদীর পূর্ণতাজ্ঞান পূর্ব্বকালীন বৃষ্টির
অহুমাপক। পিপীলিকাগুদ্ধারজ্ঞান উত্তরকালীন বৃষ্টির অহুমাপক। ময়্বরবজ্ঞান বিদ্যমান
বৃষ্টির অহুমাপক। পূর্ব্বপক্ষবালী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অহুমানের হেতৃতেই ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া
অহুমানের ত্রেকালিক সাধ্যাহুমাপকত্ব সম্ভব হয় না, ইহা ব্র্বাইয়া অহুমান অপ্রমাণ বিদ্যমার
ইহাই বৃত্তিকারের ঐ করের তাৎপর্য্য। ভাষ্যকারও কিন্ত হ্বত্রোক্ত "অপ্রমাণ" শব্দের ব্যাখ্যায়
প্রথমেই বিদ্যাছেন যে, একদাও অর্থাৎ কোন কালেও পদার্থনিশ্চায়ক নহে। পরে হ্বত্রোক্ত
ব্যক্তিচার ব্রাইতে নদীর পূর্ণতাকে অতীত বৃষ্টির অহুমাপকরূপে এবং পিপীলিকাগুদ্ধারকে
ভাবি বৃষ্টির অহুমাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হ্রতরাং ভাষ্যকারেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্র্বা

১। দেশস্তিরপ্রাপ্তিমসুমার তরা গতামুমানমিতাদোকঃ। দেশস্তিরপ্রাপ্তিমানদিতাঃ, দ্রব্যন্তে সতি করবৃদ্ধিপ্রতারাবিবয়তে চ প্রাঙ্গম্বোপলভাতে চ তদ্বভিম্বদেশসম্বদ্ধাদম্পেরপানবিহারস্থ পরিবৃত্য তৎপ্রতারবিবয়তাং।
মণ্যাদাবেতৎ সর্ক্রমন্তি, স চ দেশস্তরপ্রাপ্তিমান্, এবঞ্চাদিতাঃ, তন্মাদ্দেশস্তরপ্রাপ্তিমানিতি। অনয়া দেশস্তরপ্রাপ্তাহিম্মিতরা গতিরস্মীরত ইতি। দেশস্তরপ্রাপ্তিমত্ব বাহম্মানং দেশস্তরপ্রাপ্তিমানাদিতাঃ, অচলচকুবো
ব্যবধানাম্পপত্তী দৃষ্টক পুনর্ক্রনবিবয়রহাৎ দেবদত্তবৎ !--ভারবার্ত্তিক।

বাইতে পারে। ভাষ্যকার বৃত্তিকারের ভার মহর্ষির লক্ষণ-স্ক্রোক্ত "পূর্কবং" প্রভৃতি তিরিধ অন্থমানের পূর্বেক্তি প্রকার বাধ্যান্তর না করিয়াও কেবল অন্থমানের ত্রিকালিক সাধ্যান্তমাপকত্ব সম্ভব হর না, এই কথা বনিরাও মহর্ষির পূর্বেপক্ষ-স্ত্রের ঐরপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে পারেন। তাহাতেও অন্থমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্বেপক্ষ সমর্থিত হইতে পারে। কারণ, ভূহ, ভবিষ্যং ও বর্ত্তমান কোন কালেই সাধ্যান্তমাপক হর না, ইহা সমর্থন করিলে অপ্রামাণ্যেই সমর্থন হর, এবং উহা সমর্থন করিতে ঐরপ ত্রিকালীন সাধ্যান্তমানের হেতুতেই ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিতে হয়। ভাষ্যকার তাহাই করিয়াহেন। উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাহেতুক বৃষ্টর অন্থমানে কানবিশেষ বিবক্ষিত নহে, যে কোন কালই প্রান্ত, ইহাই বনিয়াহেন। তাৎপর্যানীকাকার উদ্যোতকরের বার্তিকের ব্যাথ্যায় "পূর্ববং" প্রভৃতি মহর্ষিস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ অন্থমানের উদাহরণেই হেতুতে ব্যক্তির প্রদর্শন তাহার অভিপ্রেত বনিয়া ব্যক্ত করিয়াহেন এবং ঐ "পূর্ববং" বনিতে কার্যান্তম্বন, এইরূপই ব্যক্ত করিয়াছেন। কাংল, তিনি ভাষ্যকারোক্ত নদীর পূর্ণতাহেতুক এবং ময়্বররবহেতুক এবং পিপীলিকা ওসকারহেতুক অন্থমানত্রমকে পূংক্যিক্তরপেই বৃশ্বাইয়াছেন।

ভাষ্যকার মহর্ষিস্ত্রোক্ত "ব্যভিচার" বুঝাইতে উদাহরণত্ত্রের যে ভ্রম অমুমিতির কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখন নদীর পূর্ণতা প্রান্থতি হেতুত্রয়ের দারা রুষ্টির অমুমান করিলে ঐ অমুমান ভ্রম হয়, তথন ঐ হেতুত্রয় রুষ্টিরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী, ইহা সকলেরই শ্বীকার্যা। নচে২ ঐ সকল স্থলে অন্থমিতি ভ্রম হইবে কেন ? যেথানে হেতুতে সাধ্যংর্দ্মের ৰাপ্তি নাই অর্থাৎ হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী, দেখানে হেতুতে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তি-ভ্রমেই ভ্রম অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন বহিতে ধুমের ব্যাপ্তি নাই, বহি ধুমের ব্যভিচারী। ঐ বহিতে ধুমের ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ ভ্রম হইলে, দেখানে বহ্নি দেখিয়া ধূমের বে অমুমিতি হয়, তাহা ভ্রম, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। স্থতরাং বহ্নিহেতুক ধ্রমের অমুমিতির করণ, অনুমান-প্রমাণের লক্ষ্যই নহে। ধুম্পাধনে বহ্নিহেতুও (ধূম্বান্ বহ্নে: ) সদ্ধেতু লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, ইহা সকলেই বীকার করেন'। এইরূপ নদার পূর্ণতা প্রভৃতিতেতুক বৃষ্টির অন্থমিতি যথন ভ্রম হয়, তথন ঐ অন্ত্রমানে প্রযুক্ত হেতু ব্যক্তিচারী, স্বতরাং ঐ অন্ত্রমিতির করণ অপ্রমাণ, উহা অন্ত্রমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ ই নহে। এই ভাবে যদি অমুমান-প্রমাণের লক্ষণের লক্ষ্যই কেহ না থাকে, ভাছা **ब्रहेर**न जारात्र नक्कन गारा बना ब्रहेशास्त्र जारा बनीक। नक्का ना शांकिरन नक्कन शांकिरज পারে না। এই ভাবেই পূর্মপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য ব্ঝিতে হইবে। তাৎপর্য্যনীকাকার প্রথমেই পূর্বপক্ষবাদীর তাংপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, লক্ষণের লক্ষ্যপরতাবশতঃ অর্থাং লক্ষাকে উদ্দেশ্ত করিরাই লক্ষণ বলা হর, এই জন্ম ক্ষমণযুক্ত লক্ষ্যের ব্যক্তিচার হইলে তাহার অপ্রমাণস্থবশতঃ

<sup>&</sup>gt;। ন চ তলকাৰেব-----তত্ৰাপি ব্যাপ্তিল্লেগৈবাসুনিতেরমুক্তননিজ্বাৎ নম্প্ৰান্ বহেরিত্যাদেরপি নক্ষায়ত স্বচয়াধ।—ব্যাপ্তিপঞ্চনাখুরী।

লক্ষণই দ্বিত হয়'। শেষকথা, অমুমান বলিয়া অভিমত সকল স্থলেই ব্যভিচার নিশ্চয় না হইলেও ব্যভিচার সংশয় অবগ্রাই হইবে। তাহা হইলে কোন স্থলেই অমুমানের দ্বারা সাধ্যনিশ্চরের সম্ভাবনা নাই। সাধ্যনিশ্চরের জনক না হইলে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা সম্ভাবনা বা সংশয়-বিশেষের জনক, তাহাকে প্রমাণ বলা যায় না। সিদ্ধান্তবাদীদিগের নিজ মতামুসারেই যথন অমুমানের অপ্রামাণ্য সাধিত হইতেছে, তথন অমুমানকে তাহারা প্রমাণ বলিতে পারেন না, ইহাই পুর্বাপক্ষবাদীর মূল বক্তব্য। পরবর্তী স্থ্রে সকল কথা পরিক্ষুট হইবে ॥০৭॥

## সূত্র। নৈকদেশ-ত্রাস-সাদৃশ্যেভ্যোহর্থান্তর-ভাবাৎ ॥৩৮॥৯৯॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অমুমান অপ্রমাণ নহে। বেহেতু একদেশ, ত্রাস ও সাদৃশ্য হইতে অর্থান্তরভাব (ভেদ) আছে। [ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত একদেশ রোধজ্ঞ নদীর্ষদি, ত্রাসজ্ঞ পিপীলিকাগুসঞ্চার ও মনুষ্য কর্ত্ত্বক ময়ূর-রবসদৃশ রব হইতে পূর্ব্বোক্ত অমুমানে হেতুরূপে গৃহীত নদীর্ষদি প্রভৃতি ভিন্ন পদার্থ, তাহা ব্যভিচারী নহে, স্থতরাং অমুমান ব্যভিচারিহেতুক না হওয়ায় অপ্রমাণ নহে ]।

ভাষ্য। নায়মনুমানব্যভিচারঃ, অননুমানে তু খল্লয়মনুমানাভিমানঃ।
কথম্ ? নাবিশিষ্টো লিঙ্গং ভবিতুমইতি। পূর্ব্বোদকবিশিষ্টং খলু বর্ষোদকং শীপ্রতরত্বং স্রোতসো বহুতরফেন-ফলপর্ণকাষ্ঠাদিবহনঞাপলভমানঃ
পূর্ণত্বেন নদ্যা উপরি রুফোদেব ইত্যুকুমিনোতি নোদকর্দ্ধিমাত্রেণ।
পিশীলিকাপ্রায়্মভাশুসঞ্চারে ভবিষ্যতি রুষ্টিরিত্যুকুমীয়তে ন কাসাঞ্চিদিতি।
নেদং ময়ুরবাশিতং তৎসদৃশোহয়ং শব্দ ইতি, বিশেষাপরিজ্ঞানাদ্মিখ্যামুন্দানমিতি। যস্তু সদৃশাদ্বিশিষ্টাচ্ছকাদ্বিশিষ্টং ময়ুরবাশিতং গৃহ্লাতি
তম্ম বিশিষ্টোহর্ষো গৃহ্ণমাণো লিঙ্গং যথা সর্পাদীনামিতি। সোহয়মমুন্দাতুরপরাধো নানুমান্ম, যোহর্থবিশেষেণানুমেয়মর্থমবিশিষ্টার্থদর্শনেন
বৃত্তৎসত ইতি।

অনুবাদ। ইহা অনুমানে ব্যক্তিচার নহে, কিন্তু ইহা অননুমানে অর্থাৎ যাহা অনুমান নহে, তাহাতে অনুমান ভ্রম। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) অবিশিষ্ট পদার্থ

নকাপরছালকণত লকণ্যুক্তত লকাত ব্যভিচারাধ্প্রমাণ্ডেন লকণ্যের ছুবিতং ভবতীতার্থঃ।—
তাৎপর্যালিকা।

হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ পূর্বেরাক্ত অমুমানে অবিশিষ্ট নদীর্দ্ধি প্রভৃতি হেতু হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ববন্ধল হইতে বিশিষ্ট রৃষ্টিজ্ঞল, স্রোতের প্রখরতা এবং বহুতর ফেন, ফল, পত্র ও কাষ্ঠাদির বহুনকে উপলব্ধি করতঃ নদীর পূর্বতা-হেতুক "উপরিভাগে পর্জ্ঞাদেব বর্ষণ করিয়াছেন" ইহা অমুমান করে, জ্ঞলব্রদ্ধিমাত্রের দারা অমুমান করে না, অর্থাৎ সামাশ্রতঃ নদীর যে কোনরূপ জ্ঞলবৃদ্ধি দেখিলে ঐরূপ অমুমান হয় না।

- ( এবং ) পিপীলিকাপ্রবাহের অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকার অগুনঞ্চার হইলে "র্প্তি হইবে" ইহা অনুমিত হয়, কতকগুলির অর্থাৎ কতিপয় পিপীলিকার অগুনঞ্চার হইলে "র্প্তি হইবে" ইহা অনুমিত হয় না।
- (এবং ) ইহা ময়ুররব নহে, ইহা তাহার সদৃশ শব্দ। [ অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদী বে মুসুষ্য কর্ত্ত্বক অনুকৃত ময়ুরশব্দকে গ্রহণ করিয়া ব্যভিচার বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ময়ুররব নহে, তাহা ময়ুররবের সদৃশ শব্দ, ময়ুররবে ঐ শব্দ হইতে বিশেষ আছে ] বিশেষের অপরিজ্ঞানবশতঃ ভ্রম অনুমান হয়। যে (ব্যক্তি) কিন্তু সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে বিশিষ্ট ময়ুরশব্দ গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ প্রকৃত ময়ুরশব্দ গৃহ্মাণ হইয়া (ময়ুরানুমানে) হেতু হয়, যেমন সর্প প্রভৃতির [ অর্থাৎ সর্প প্রভৃতি প্রকৃত ময়ুরশব্দ গ্রহণ করিতে পারায় ঐ ময়ুরশব্দ তাহাদিগের ময়ুরানুমানে হেতু হয় ]।

সেই ইহা অনুমানকর্ত্তার অপরাধ, অনুমানের ( অপরাধ ) নহে, যে ( অনুমানকর্ত্তা ) অর্থবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট পদার্থরূপ হেতু দ্বারা অনুমেয় পদার্থকে অবিশিষ্ট পদার্থ দর্শনের দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করে [ অর্থাৎ বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতির পদার্থের দ্বারা যাহা অনুমেয়, তাহাকে অবিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা অনুমান করিতে যাইয়া ব্যভিচার দেখিলে, তাহা ঐ অনুমানকর্তারই অপরাধ, উহা অনুমানের অপরাধ নহে;—কারণ, উহা অনুমানই নহে, অনুমানকারী যাহা অনুমানই নহে, তাহাকে অনুমান বিশ্বা শুম করিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করায় উহা তাহারই অপরাধ ]।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থানের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পূর্ব্বস্থ হইতে "অম্মানমপ্রমাণং" এই কথার অম্বৃত্তি করিয়া, এই স্থান্ত "ন" এই কথার সহিত তাহার যোগে ব্যাখ্যা হইবে যে, "অম্মান অপ্রমাণ নহে"। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাখ্য অম্মানের অপ্রামাণ্যের অভাবই মহর্ষির এখানে সাধ্য, ইহা বুঝা যার।। পূর্ব্বপক্ষবাদীর পক্ষে হেতু, ব্যভিচারি-

হেতৃকত্ব। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা ঐ হেতৃর অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়া তাঁহার স্বসাধ্যামুমানে অব্যক্তির্নিরেতৃকত্বরূপ হেতৃও স্থচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ অমুমান ব্যক্তিচারিহেতৃক নহে, স্বতর্গং অপ্রমাণ নহে। অমুমান অব্যক্তিচারিহেতুক, স্থতরাং প্রমাণ। অমুমান ব্যভিচারিহেতুক নহে কেন ? পূর্বাস্থরে যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেন হয় না ? ইহা বুঝাইতে অর্থাৎ পুর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত ব্যক্তিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু যে অমুমানে নাই, উহা যে অদিদ্ধ, স্মুতরাং হেম্বা গাদ—ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, একদেশ, ত্রাস ও সাদৃশু হইতে ভেদ আছে। মহর্ষি এই একদেশ শব্দের দারা একদেশরোধ-জন্ত নদীর বৃদ্ধিকে এবং তাস শব্দের দারা তাসজ্ঞ পিপীতিকার অগুদঞ্চারকে এবং সাদৃগু শব্দের দারা ময়ুররবের সদৃশ রবকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐগুলি প্রদর্শিত অমুমানে হেতু নহে। প্রদর্শিত অমুমানে যে বিশিষ্ট নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি হেতু, তাহা পূর্বপক্ষবাদীর পরিগৃহী হ পূর্ব্বোক্ত একদেশরোধজন্ত নদীবৃদ্ধি প্রভৃতি হইতে অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। স্নতরাং দেগুলি ব্যভিচারী হইলে, প্রকৃত হেতু ব্যভিচারী স্থতরাং মহর্ষির অভিমত বিশিষ্ট নদীরুদ্ধি প্রভৃত্তি-হেতুক অনুমানত্রয়ে ব্যভিচারি-হেতুকৰ নাই, উহা অসিদ্ধ। মহৰ্ষির অভিমত্ত অনুমানে বেগুলি প্ৰক্লত হেতুদ্ধপেই গৃহীত হয়, তাহারা সেই স্থলে প্রকৃত সাধ্যের ব্যভিচারী নহে, স্মুতরাং ক্ষমানে অব্যভিচারিহেতুকত্বই আছে, স্বতরাং অমুমানের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হয়,—অপ্রামাণ্য বাবিত হইয়া যায়, এই পর্য্যন্তই এই স্থতে মহবির মুল তাৎপর্যা। কোন নব্য টীকাকার এখানে "নৈকদেশরোধ" এইরূপ স্থ্রপাঠ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত উন্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণের উদ্ধৃত স্ত্রপাঠে "রোধ" শব্দ নাই। "একদেশরোধ" বলিলেও মহর্ষির সম্পূর্ণ বক্তব্য বলা হয় না, স্থতরাং মহর্ষি "একদেশ" শব্দের দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য স্ট্রনা করিয় ছেন, বুঝিতে হইবে। এবং পরে "আস" ও "দাদুভা" শব্দের দারাই তাঁহার বক্তব্য স্থচনা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । প্রাচীন স্থতগ্রছে সংক্ষিপ্ত ভাষায় ঐরূপ স্থচনা ८मधा यात्र।

ভাষাকার, স্থাকার মহর্ষির তাৎপর্যা বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ধপক্ষবাদী যাহা অমুমান নহে, তাহাকে অমুমান বলিয়া ভ্রম করিয়া ব্যক্তিয়র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত ব্যভিচার অমুমানে ব্যভিচার অমুমানে ব্যভিচার অমুমানে ব্যভিচার অমুমানে ব্যভিচার নহে কেন, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, অবিশিষ্ট নদীর্দ্ধিমাত্র এবং পিপীলিকার অভ্যন্তারমাত্র বৃষ্টির অমুমানে হেডু নছে, তাহা হেডু হইতে পারে না। বৃষ্টি হইলে নদীতে যে জল দেখা যায়, অর্থাৎ যাহাকে বর্ষোদক বা বৃষ্টির জল বলে, তাহা নদীর পূর্বস্থ জল হইতে বিশিষ্ট এবং তখন নদীর প্রোত্তের প্রথমতা হয় এবং নদীবেগ দারা চালিত হইয়া ভাসমান বছতর ফেন, ফল, পত্র ও কার্চাদি দেখা যায়। নদীর এইরূপ বিশিষ্ট জল প্রভৃতি দেখিলেই তদ্ধারা "বৃষ্টি হইয়াছে" এইরূপ অমুমান হয়। স্থতরাং নদীর পূর্ণতা দেখিয়া যে বৃষ্টির অমুমান হয়, ইহা বলা হইয়া থাকে, তাহাতে পূর্ব্ধাক্ত বিশিষ্ট জল প্রভৃতিকেই নদীর পূর্ণতা বলিয়া বৃষ্টিতে হইবে। উহাই বৃষ্টির অমুমান

হেতু, নদীবৃদ্ধিমাত্র তাহাতে হেতু নহে। স্বতরাং একদেশরোধ-ৰক্ত নদীর পূর্ণতা বৃষ্টির অনুমানে হেতুই নহে; তাহাতে প্রদর্শিত ব্যভিচার অন্ত্মানে ব্যভিচার নহে। একদেশরোধ-জন্ত নদী বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করিলে তাহা ভ্রম হয়, তাহাতে প্রক্কতামুমানের ভ্রমন্থ হয় না। পি হাদি-দোবে চকুর দারাও ভ্রম প্রতাক হয়, তাই বলিয়া কি প্রত্যক্ষমাত্রই ভ্রম ? প্রত্যক্ষের করণ চকুঃ কি সর্ব্বত্রই অপ্রমাণ ? তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এইরূপ পিপীলিকা-গুহের উপদাত করিলে তত্রতা পিপীনিকাগুলি ভীত হইয়া নিজ নিজ অওগুলি উপরিভাগে লইরা যার। দেই পিপীলিকাগুদঞ্চার ত্রাসজ্জ অর্থাৎ ভরজ্জ, তাহা দেখিরা বৃষ্টির অফুমান করিলে, সে অমুমান ভ্রম হইবে; কিন্ত সেই অন্নমিতির করণ অমুমান প্রমাণ নহে। ত্রাসঞ্জ্ঞ পিপীণিকাগুদঞ্চার বৃষ্টির অমুমানে হেতুই নহে। পৃথিবীর কোভজন্ত বহু পিপীণিকা অত্যস্ত সম্ভপ্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নিজ নিজ অওগুলি যে উপরিভাগে সইয়া বার, সেই পিপীলিকাও-সঞ্চারই বৃষ্টির অমুমানে হেডু। তাহাতে ব্যভিচার নাই; স্নতরাং অমুমান-প্রমাণে ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার "পিপীলিকাপ্রায়ক্তাগুদকারে" এই কথাদারা পূর্ব্বোত্ত রূপ বিশিষ্ট পিপীলিকাগু-সঞ্চারই ভাবিরুষ্টির অমুমানে হেতু, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রায়শকঃ প্রবন্ধার্থঃ"। প্রবন্ধ বলিতে এখানে প্রবাহ। পিলীলিকার প্রবাহ বলিতে শ্রেণীবদ্ধ বহু পিপীলিকাই ভাষাকারের বিবক্ষিত। তাই পরে "ন কাসাঞ্চিৎ" এই কথার দারা ঐ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মহুষ্য কর্তৃক ময়ূররবসদৃশ রব, বস্তুতঃ ময়ুবরবই নহে; প্রাকৃত ময়ুররবে বে বিশেষ আছে, তাহা না বুঝিয়া ঐ ময়ুররবসদুশ ময়ুররবকে প্রকৃত ময়ুররব বণিয়া ভ্রম করিয়া এখানে ময়্র আছে, এইরূপ ভ্রম অমুমান করে। ঐ সদৃশ বিশিষ্ট শব্দ হইতে প্রকৃত ময়ুররব বিশিষ্ট, তাহা বুঝিলে ঐ বিশিষ্ট ময়ুররবহেতৃক যথাগ অনুমান হয়। যে তাহা বুঝিতে না পারে, ময়ুররবের সদৃশ মহুযোর শব্দকে যে ময়ুররব বলিয়া ভম করে, তাহার ধ্বার্থ অহুমান হইতে পারে না। কিন্ত সর্পাদি উহা বুঝিতে পারে, তাহারা ময়ুররবের স্কুর বৈশিষ্ট্য অমুভব করিতে পাবে, স্কুতরাং তাহারা প্রকৃত ময়ুরশন্ধ বুঝিয়া "এখানে মধুর আছে" এইরূপ ব্যার্থ অনুমানই করে। স্থতরাং ময়ুরের রব পুর্বোক্তামুমানে ব্যভিচারী নহে। শেষকথা, যে বিশিষ্ট পদার্থগুণির ছারা পুর্ব্বোক্ত স্থানে অগ্নমান হর, যে বিশিষ্ট পদার্থগুলি পূর্ব্বোক্তামুমানে হেডুরূপে গৃহীত ও কথিত, দেগুলিতে ব্যভিচার নাই, দেগুলি অব্যক্তিচারী ৷ কেহ যদি সেই বিশিষ্ট হেতুগুলি না বুঝিয়া অবিশিষ্ট পদার্থ-জ্ঞানের দারাই অফুমান ক্রিতে ইচ্ছুক হয় এবং অমুমান ক্রিয়া শেষে ঐ হেডুতে ব্যভিচার বুঝে, তাহাতে প্রাক্ত হেতুর ব্যক্তিচার সিদ্ধ হয় না। অনুমানকারী নিজের অঞ্চতাবশতঃ ভ্রম করিলে, উহা তাহারই অপরাধ, উহা প্রকৃত অহুমান-প্রমাণের অপরাধ নহে। অহুমানকারীর ভ্রমপ্রযুক্ত অহুমানের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

উদ্যোত্তকর পূর্বাস্থ্যের বার্তিকে পূর্বাস্থ্যাক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিতে বলিরাছেন বে, "অনুমান অঞ্চান" এইরূপ কথাই বলা ধার না! কারণ, অনুমান ধাহাকে বলে, ভাহা অঞ্চান

ছইতে পারে না; অপ্রমাণ হইলে তাহীকে অনুমান বলা ধার না। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে হুইটি পদ ব্যাহত এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ও হেতুরও বিরোধ হয়। কারণ, অন্তুমান না মানিলে ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী হেতুর দারাই তাঁহার সাধ্য সাধন করিবেন। তিনি তাঁহার সাধ্য সাধনে ব্যক্তিচারিহেতুকত্বই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া বস্তুতঃ অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই স্থপক্ষদাধন করিতেছেন। স্থতরাং উাহার ঐ হেতু তাঁহার "অনুমান অপ্রমাণ" এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যাহত করিতেছে এবং ঐ প্রতিজ্ঞা ঐ হেতুকে ব্যাহত করিতেছে। অব্যাৎ অনুমান অপ্রমাণ বলিলে, অনুমানের সাধন ঐ হেতু বলা যায় না। ঐ হেতুবাকা বলিলেও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় অনুমান অপ্রমাণ, এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলা যায় না। পরন্ত "অমুমান অপ্রমাণ" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী কি অমুমানমাত্রেই অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অথবা অনুমানবিশেষে অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন ? অনুমানমাত্তে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে গেলে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত হেতু না থাকায়, তাঁহার সাধ্য দিদ্ধি হইতে পারে না। . কারণ, অমুমানমাত্রই ব্যভিচারিহেতুক নহে, পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রদর্শিত ব্যভিচার স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অমুমানত্ত্বেই ব্যভিচারিহেতুকত্বরূপ হেতু থাকে, উহা অনুমানমাত্রে থাকে না। স্থতরাং ঐ হেতু অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না। অন্ততঃ পূর্ব্বপক্ষবাদী অহুমানের অপ্রামাণ্য সাধনের জন্ম ব্যভিচারিহেতৃকত্বরূপ যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি অব্যভিচারী বলিতে বাশ্য, তাঁহার সাধ্যসাধক হেতুও ব্যভিচারী হইলে তাঁহারও সাধ্যসাধন হইবে না। স্থতরাং তাঁহার প্রদর্শিত অমুমানে ব্যভিচারি-হেতুকত্বরূপ হেতু না থাকায় অনুমানমাত্রে তাঁহার গৃহীত হেতু নাই; তাহা হইলে ঐ হেতু দ্বারা তিনি অনুমানমাত্রে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। উহা অনুমানমাত্রে অসিদ্ধ বলিয়া ঐরপ অনুমানে হেতুই হয় না। যদি বল, যাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা, তাহা হইলে তোমার কথিত হেতুপদার্থ প্রতিষ্ঠার্থের একদেশে বিশেষণ হওয়ায় পুথক হেত বলিতে হইবে। পরস্ত ঐরপ প্রতিজ্ঞা বলিলে সিদ্ধ-সাধন-দোষ হয়। যাহা ব্যভিচারী, তাহা অপ্রমাণ, ইহা ত সর্ব্ধসিদ্ধ ; তুমি তাহা সাধন কর কেন ? যাহা সিদ্ধ, তাহা নিদ্ধারণে সাধ্য হয় না।

উদ্যোতকর এই কথাগুলি বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, যে সকল উদাহরণকে তুমি ব্যভিচারী বলিয়া উলেও করিয়াছ, বস্তুতঃ দেগুলিও ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত হেতু, তাহার গৃহীত পূর্ব্বোক্ত অমুমানত্রয়েও নাই, উহা অসিদ্ধ, ইহা মহর্ষি পরস্তত্তে বলিয়াছেন। উদ্যোতকরের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে আমি যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা চিন্তাশীল বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বৃথিতে পারেন। অমুমানের প্রামাণ্য একেবারে না মানিলে পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাঁহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাঁহার সাধ্যসাধন করিতে পারেন না। কারণ, তিনিও তাঁহার সাধ্যসাধন করিতে অমুমানকেই আশ্রম্ম করিয়াছেন। তাঁহার ঐ অমুমানের প্রামাণ্য না মানিলে তিনি কির্মণে তাহার ছারা সাধ্য সাধন করিবেন ? প্রমাণ ব্যতীত বস্তুসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত তিবিধ অমুমান স্থলে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে গিয়াছেন কেন ? ব্যভিচারবশতঃ অমুমান অপ্রমাণ,

এইরপ কথা বলার প্রয়োজন কি ? "অমুমান অপ্রমাণ" এইমাত্র বলিয়াই নিজ মত প্রকাশ করিলে হয়, আমরাও "অমুমান প্রমাণ" এই কথা বশিয়া নিজ মত প্রকাশ করিতে পারি, বিচারের কোনই প্রব্যোজন থাকে না। স্থাতরাং ইহা উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য যে, উভয়ের সাধ্যসাধনে উভয়কেই প্রমাণ দেখাইতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদীও এই জন্মই তাঁহার সাধ্য অনুমানের অপ্রামাণ্যের সাধন ক্রিতে হেড় প্রয়োগ ক্রিয়া অমুধান প্রমাণ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহার ঐ অন্ত্রমানের প্রামাণ্য তাঁহার অবশ্র স্বীকার্য্য। পরের মডান্থসারে নিজের মত সিদ্ধ করা যায় না। নিজের মন্ত সাধন করিতে যে মত অবশু স্বীকার্য্য, অবশু অবলম্বনীয়, তাহাও নিজ মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি যদি স্বমত সাধন করিতে ঈশ্বর মানিতে বাধ্য হন, তথন তাঁহাকে ঈশ্বরও নিজ মতরূপে মানিয়া লইতেই হইবে। আমি বাহা মানি না, ভাহা আমার সাধ্য-সাধনের সহায় বা উপায় হইতে পারে না। স্থতরাং "অফুমান অপ্রমাণ" বলিয়া যাঁছারা পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাঁছাদিগের ঐ পূর্ব্বপক্ষ তাঁহারা নিজেই নিরস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। উহা নিরাস করিতে আর বেশী কথা বলা নিস্পায়োজন। তবে তাঁহারা যে অনুমান না চিনিয়া যাহা অনুমান নহে, তাহাকে অনুমান বলিয়া ভুল বুঝিয়া ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহাদিগের আশ্রিত অমুমানটি অপ্রমাণ, কারণ, তাঁহাদিগের গৃহীত হেতু তাঁহাদিগের গৃহীত অনুমানত্রয়ে অসিদ্ধ, স্থতরাং উহার দারা তাঁহাদিগের সাধ্য সাধন অসম্ভব, এইমাত্রই মহর্ষি একটিমাত্র সিদ্ধাস্ত-স্ত্তের দারা বলিয়া গির্যাছেন। আর বেশী কিছু বলা আবশুক মনে করেন নাই।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত অনুমানহলে উদ্যোতকর নদীর পূর্ণতাবিশেষকে উপরিষ্ঠাগে বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশসম্বন্ধিত্বের অনুমানে হেতু বলিরাছেন, বৃষ্টিবিশিষ্ট দেশের অথবা বৃষ্টির অনুমানে হেতু বলেন
নাই। হেতু ও সাধ্যধর্মের একাধিকরণতা রক্ষা করিবার জন্মই উদ্যোতকর ঐরপ বলিরাছেন
এবং অত্রন্ত বহু পিপীলিকার বহু স্থানে বহু অণ্ডের উর্দ্ধসঞ্চারবিশেষকেই উদ্যোতকর ভাবিবৃষ্টির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অনুমাণক হেতু বলিরাছেন। তিনি উহার বারা পৃথিবীর ক্ষোভাশ্বমানের
কথা বলেন নাই। এবং ময়ুরের রবকে ময়ুরের অক্তিত্বের অনুমাণক হেতু বলিয়া শেষে ইহাও
বলিয়াছেন যে, এই অনুমানে ময়ুর অনুমেয় নহে, শক্ষবিশেষকেই ময়ুরগুণবিশিষ্ট বলিয়া
অনুমান করে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ, ময়ুরের রবকে বর্ত্তমান বৃষ্টির অনুমাণক
বিলয়াই ব্যাপ্যা করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীন উদ্যোতকর তাহা বলেন নাই। ভাষ্যকারও ঐ ভাবের
কোন কথা বলেন নাই। পরন্ত তিনি ময়ুরের বিশিষ্ট শক্ষ ঠিক্ বৃন্ধিতে পারিয়া সর্পাদির যথার্থ
অনুমান হয়, এইরপ কথা বলায়, ঐ অনুমান তাঁহার মতে বৃষ্টির অনুমান নহে, ইহা মনে আসে।

১। কথং পুনরেতরণী পুরেনির্দাং বর্তমান উপরি বৃষ্টিমন্দেশসমূমাপরতি বাধিকরণড়াৎ নৈবোপরি বৃষ্টিমন্দেশসমূমাপরতি বাধিকরণড়াৎ নৈবোপরি বৃষ্টিমন্দেশসমূদ্যানং নদীপুরঃ, কিং তাই ? নদ্যা এবোপরি বৃষ্টিমন্দেশসম্বিদ্ধিত্বসমূদীরতে নদীধর্মেণ। উপরি বৃষ্টিমন্দেশ-সম্বিদ্ধিনী নদী আভংশীত্রতে সভি প্রশিক্ষকাঠানিবহনকত্বে সভি পূর্ণভাৎ পূর্ণবৃষ্টিমন্নদীবং ইতি। ভবিব্যতি ভূতাবেতি কাল্যভাবিবিক্তিত্বাৎ।—ভারবর্ধিক, ১০০ঃ, ৫ হতে।

ময়ুরের রব বর্ত্তমান বৃষ্টির অনুমাণক হয় কি না, ভাহাও বিবেচা। বৃষ্টিশৃষ্ঠ কালেও ময়ূর ডাকিয়া খাকে। বৃষ্টিকালীন ময়ুরের বিজাতীয় শব্দকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া অপেক্ষার প্রাকৃত ময়ূররবকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বারা ময়ুরানুমানের ত্র্যাথ্যা করাই স্কুলংগত এবং ঐরূপ অভিপ্রায়ই গ্রন্থকারের স্কুলম্ভব; উল্লোভকর তাহাই করিয়াছেন।

নান্তিকশিরোমণি চার্ন্ধাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। চার্ন্ধাকের প্রথম কথা এই যে, যাহা দেখি না, তাহার অন্তিত্ব স্বীকার করি না। অন্ত্রপদান্ধিবশতঃ তাহার অন্তাবই দিন্ধ হয়। অন্ত্রমানানি কোন প্রমাণ বস্ততঃ নাই। সম্ভাবনামাত্রের দারাই লোকব্যবহার চলিতেছে। বিশিষ্ট ধুম দেখিলে বহ্নির সম্ভাবনা করিয়াই বহ্নির আনম্বনে লোক প্রাব্ত হইয়া থাকে। দেখানে বহ্নি পাইলে, ঐ সম্ভাবনাকেই প্রমাণ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। এই ভাবেই লোক্যাত্রা নির্ন্ধাহ হয়। বস্ততঃ অনুমান বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য স্তায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে এতছন্তরে বলিয়াছেন,—

দৃষ্টাদৃষ্টোর্ন সন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াৎ। অদৃষ্টিবাধিতে হেতৌ প্রতাক্ষমপি তুর্লভং॥৩॥৬॥

উদয়নের কথা এই দে, বিশিষ্ট ধুম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনা করিয়াই যে গোকের বহ্নির আনমন দি কার্যো প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার দারাই লোকব্যবহার নির্মাহ হইতেছে, ইহা বলিতে পার না। কারণ, সম্ভাবনা সন্দেহবিশেষ। ঐ সন্দেহ তোমার মতে হইতে পারে না। কারণ, বহ্নির দর্শন হইলে তথন ভাবনিশ্চয় ঐ সংশয়ের বিরোধী হওয়ায় ঐ সংশয় জন্মিতে পারে না। এবং বহ্নির অদর্শন হইলেও তোমার মতে তথন তাহার অভাব নিশ্চয় হওয়ায় ঐ সংশন্ন জন্মিতে পারে না। যে ভাব ও অভাব লইয়া সংশন্ন হইবে, তাহার একতন্ত্র নিশ্চন্ন ঐ সংশ্রের বিরোধী, ইহা সর্বসন্মত। স্থতরাং তোমার মতে বহ্নির প্রভাক না হইলে যথন বহ্নির অভাব নিশ্চয়ই হয়, তথন তৎকালে বিশিষ্ট ধ্ম দেখিলেও ভদ্বিষয়ে আর সংশয়বিশেষরূপ সঞ্চাবনা হইতেই পারে না। এবং ভোমার সিদ্ধান্তে তুমি গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলে ভোমার স্ত্রীপুত্রাদির অভাব নিশ্চর হওয়ার, আর গৃহে আসা উচিত হয় না। পরস্ত তাহাদিগের বিরহণক শোকাচ্ছন হইয়া রোদন করিতে হয়। তুমি কি তাহা করিয়া থাক ? তুমি কি স্থানাস্তরে গেলে অপ্রত্যক্ষবশতঃ স্ত্রীপ্রাদির অভাব নিশ্চয় করিয়া শোকাচ্ছয় হইয়া রোদন করিয়া থাক ৭ যদি বল, স্থানাস্করে গেলে তথন স্ত্রীপুত্রাদি প্রতক্ষ না হইলেও তাহাদিগের স্মরণ হওয়ায় ঐ সৰ কিছু করি না। ভাহাও বলিতে পার না। কারণ, তুমি প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কাহাকেও প্রমাণ বল না। প্রত্যক্ষ না হইণেই তুমি বস্তর অভাব নিশ্চর কর। সুতরাং তুমি স্থানাঞ্জরে গেলে ষধন স্ত্রীপুত্রাদি প্রতাক্ষ কর না, ভখন ভংকালে ভোমার মতাস্থ্**নী** ভূমি তাহাদিগের অভাব নিশ্চর করিতে বাধা। তবে তুমি যে তথন তাহাদিগকে শ্বরণ কর, তাহা তোমার ঐ অভাব নিশ্চরের অমুক্ল ; কারণ, যে বস্তর অভাব জ্ঞান হয়, ভাহার শ্বরণ তৎকালে আবশ্রক হইয়া থাকে। উহা অভাব প্রভাকের কারণই হটরা থাকে, প্রভিবন্ধক হর না। যদি বল, অভাব

প্রত্যক্ষে ঐ অভাবের অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষও আবশ্রক হয়। গৃহ হইতে স্থানাস্তরে গেলে ঐ গৃহরূপ অধিকরণস্থানও যথন দেখি না, তখন তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রতাক হয় না, হইতে পারে না। ইহাও তুমি বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে তুমি স্বর্গলোকে দেবতাদি নাই, ইহা কি করিয়া বল ? তুমি ত স্বৰ্গলোক দেখ না, দেখিতে পাও না ; তবে তাহাতে অপ্রত্যক্ষবশতঃ দেবতাদির অভাব নিশ্চয় কিরূপে কর ? স্কুতরাং তোমার মতে অভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণস্থানের প্রত্যক্ষ কারণ নহে, অধিকরণস্থানের যে কোনরূপ জ্ঞানই কারণ, ইহাই তোমার সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। তাহা বলিলে স্থানান্তরে গেলে তোমার গৃহরূপ অধিকরণস্থানের স্মরণরূপ জ্ঞান থাকায়, তাহাতে তোমার মতে তোমার স্ত্রীপুত্রাদির অভাব প্রত্যক্ষ অনিবার্য্য। যদি বল, গ্রহে গেলে স্ত্রীপুত্রাদির অস্তিত্ব দেখি বলিয়াই স্থানাস্তর হইতে গ্রহে যাইয়া থাকি, তাহা হইলে স্থানান্তরে থাকা কালেও তাহারা গৃহে ছিল, ইহা তোমার অবশ্র স্বীকার্য্য। যদি বল, তথন তাহারা গৃহে ছিল নাই বলিব, যথন গৃহে ঘাইয়া তাহাদিগকে দেখি, তৎপুর্ব্বক্ষণেই তাহারা আবার গৃহে উৎপন্ন হয়; এ কথাও নিতান্ত অসংগত ও উপহাসজনক। কারণ, তথন তাহাদিগের জনক কে ? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। তথন তোমার পুত্র-কন্সার জনক কে, ইহা কি তুমি বলিতে পার ? তুমি যখন যাহা দেখ না, তাহা নাই বল, তখন তোমার ঐ পুত্র-কন্তাদির জনক কেহ নাই, ইহাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। স্থতরাং তথন উহারা মাবার জন্মে, এই কথা সর্ব্বথা অসংগত।

আর এক কথা, তুমি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মান না, সে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি কি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তোমার চক্ষু প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তুমি কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ? তাহা তোমার প্রত্যক্ষের অযোগ্য। স্থতরাং তোমার নিজ মতামুদারেই তোমার চক্ষু নাই, স্থতরাং তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশেষা স্বীকার করিতে পার না। তোমার নিজ মতেই তোমার সিদ্ধান্ত টিকে না। নান্তিকশিরোমণি চার্স্কাক সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নছেন। তিনি অমুমানপ্রামাণ্য থণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা এই .বে, যদি অনুপলব্ধিমাত্রের ছারা বস্তুর অভাব নিশ্চয় না হয়, তাহা হই<mark>লে অনুমানের</mark> প্রামাণ্যও কোনরূপে নিশ্চর করা যাইতে পারে না। কারণ, যে হেতুর দ্বারা কোন সাধ্যের অমুমান হইবে, দেই হেতৃতে ঐ সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্রক। ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচারের জ্ঞানই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ, ইহা অমুমান-প্রামাণ্যবাদী স্থায়াচার্য্যগণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি এই হেতু এই দাধ্যশৃত্য স্থানে থাকে, এইরূপে দেই হেতুতে দেই দাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান না হয় এবং এই হেতু এই সাধ্যযুক্ত স্থানে থাকে, এইরূপে কোন পদার্থে ঐ হেতুর ঐ সাধ্যের সহিত সহচার ( সহাবস্থান ) জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই দেই হেতৃতে দেই সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়। কিন্ত হেতুতে ব্যক্তিচারের অজ্ঞান কোনরূপেই সম্ভব নহে। কারণ, ব্যক্তিচারের সংশ্রাত্মক জ্ঞান সর্ব্বেই জ্বিবে। ধুনহেতু বহ্নি সাধ্যের ব্যভিচারী কিনা? অর্থাৎ বহ্নিশৃন্ত স্থানেও ধুন পাকে কি না ? এইরূপ ব্যভিচারদংশরনিবৃত্তির উপার নাই। স্থভরাং ব্যাপ্তিনিশ্চরের সম্ভাবনা না থাকায় অমুমান প্রমাণ হইতে পারে না। চার্কাকের বিশেষ বক্তব্য এই বে, क्यांबाठार्यागं व्यत्नोभाधिक मचक्रतक वाशि विनवाहिन। मचक्र विविध,—স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। যেমন জবাপ্রপের সহিত তাহার রক্তিমার সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং শুভ্র স্ফটিকমণিতে জ্বাপুল্পের রক্তিমা আরোপিত হইলে, ঐ রক্তিমার সহিত ক্ষটিকমণির বে অবাস্তব সম্বন্ধ, তাহা ঐ জবাপুষ্পরূপ উপাধিমূলক বলিয়া ওপাধিক। পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ধুমে বহ্নির ঐ অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, উহাই ধুমে ৰন্থির ব্যাপ্তি। সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী পদার্থে অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যশৃত্ত স্থানে থাকে, ভাহাতে সাধ্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অনৌপাধিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এ জ্বন্ত তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। যেমন ধুমশৃক্ত স্থানেও বহ্নি থাকে; বহ্নিতে ধুমের যে সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক নতে, তাহা ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সহিত বহিনর সংযোগবিশেষ জন্ম. সেইখানেই ঐ বহ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি হয়। স্থতরাং বহ্নির সহিত ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্জ ইন্ধনরূপ উপাণিমূলক বলিয়া, উহা উপাধিক সম্বন্ধ। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, অমুমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকার, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অনৌপাধিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নাই। किन्छ त्मरे रहजूरा या जिभावि नारे, देश किन्नात्म निकास कर्ता गारेरत १ हान्सीरकत कथा বুঝিতে হইলে এখন এই "উপাধি" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। "উপ" শব্দের অর্থ এখানে সমীপবর্তী; সমীপস্থ অস্তু পদার্থে বাহা নিজ ধর্মের আধান অর্থাৎ আরোপ জন্মার, তাহা উপাধি; ইহাই "উপাধি" শব্দের যৌগিক অর্থ<sup>2</sup>। জ্বাপুষ্প তাহার নিকটস্থ ফটিক-মণিতে নিজধর্ম রক্তিমার আরোপ জন্মার, এ জন্ম তাহাকে ঐ স্থলে উপাধি বলা হয়। অনুমানের হেতৃতে ব্যক্তিচারের অনুমাপক পূর্ব্বোক্ত উপাধিকেও বাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বৌগিক অর্থাছুসারে উপাধি ৰশিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমনিয়ত হইয়া হেতুপদার্থের অব্যাপক হর অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যধর্মের সমস্ত আধারেই থাকে এবং সাধ্যধর্মাশুক্ত কোন স্থানেও থাকে না এবং ছেতুপদার্থের সমস্ত আধারে থাকে না, এমন পদার্থ উপাধি হয়। যেমন বহ্নিছেতুক ধুমের অমুমানস্থলে ( ধুমবান বছেঃ ) আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহি উপাধি। উহা ধুমরূপ সাধ্যের সমনিয়ত অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক এবং উহা বহ্নিরূপ হেতুর অব্যাপক। কারণ, বহ্নিযুক্ত স্থানমাত্রেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিবিশেষ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিতে ধূমের যে ব্যাপ্তি আছে, তাহাই বহিত্তরূপে বহিনামান্তে আরোপিত হয়। অর্থাৎ বহিত্তরূপে বহিনামান্ত যাহা, দেখানেও জ্ঞানের বিষয় হইয়া নিকটবভাঁ, তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকিলেও আর্দ্র ইন্ধনসভূত বহ্নিতে ধুমের বে ব্যাপ্তি আছে, তাহারই বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্তে ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তি-নিশ্চরবশতঃ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিত্তুর দারা ধুমের ভ্রম অহমিতি হয়। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র

<sup>&</sup>gt;। উপ স্বীপ্ৰস্তিনি আম্বাভি বীয়ং ধর্মসিত্যুপাবি:।—দীবিভি। স্বীপ্ৰস্তিনি বভিত্নে আম্বাভি সংক্রামর্ভি আরোপ্রভীভি বাবং।—জাগদী, উপাধিবাদ।

ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি বহ্নিসামান্তে নিজ্ঞ্বৰ্ম ধূমব্যাপ্তির আরোপ জন্মাইয়া, জবাপুল্পের স্থার উপাধিশন্ধবাচ্য হুইতে পারে। কিন্তু আর্দ্র ইন্ধন উপাধিশব্দবাচ্য হুইতে পারে না। কারণ, যে ফে ছানে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই ধুম না থাকায়, আর্দ্র ইন্ধন ধুমের ব্যাপ্য নহে। তাহাতে ধূমের ব্যাপ্তি না থাকার, তাহা বহ্নিসামান্তরূপ হেতুতে আরোপিত হওরা অসম্ভব। স্থতরাং উপাধি শব্দের পূর্ব্বোক্ত যৌগিক অর্থামুগারে বহ্নিহেতুক ধূমের অমুমান স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। বাহা ধুম সাধ্যের সমব্যাপ্ত, সেই আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত ৰহি প্রভৃতি পদার্থ ই উপাধি হইবে। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি হয়, ইহা মহানৈদান্নিক উদয়নাচার্য্যের মত বলিয়া অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদয়ন স্থায়কুমুমাঞ্চলি গ্রন্থে উপাধি শক্ষের পুর্ব্বোক্ত বৌগিক অর্থের স্থচনা করিয়া, এই জ্বন্তুই ইহাকে উপাধি বলে, ইহা বলিয়াছেন এবং অক্তান্ত কারিকার দ্বারাও তাঁহার ঐ মত পাওয়া যায়। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাক্ষ তাহার উল্লেখ করিয়া স্থমত সমর্থন করিয়াছেন। আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে উদয়ন, উপাধিকে সাধ্যপ্রয়োজক হেন্দ্রের বলিয়াছেন। উপাধি পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য না হইলে সাধ্যের প্রবোজক বা সাধক হইতে পারে না। পরস্ত তন্তবিশ্বামণিকার গঙ্গেশ, ব্যাপ্তিবাদের শেষে ( অভএবচভুষ্টর প্রছে ) উদরনাচার্ব্যের এই মত তাঁহার যুক্তি অমুসারে সমর্থন করিরাছেন। দেখানে টীকাকার রঘুনাথ ও মথুরানাথ উহা আচার্য্যমত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রযুনাথ প্রভৃতি ঐ মতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এই "উপাধি" শস্কৃটি যোগরুড়, ইহার যৌগিক অর্থমাত্র গ্রহণ করিয়া উপাধি নিরূপণ করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে ঐরূপ অনেক পদার্থ ই উপাধি হইতে পারে। স্থতরাং দ্রাচার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইরা হেতুর অব্যাপক, ইशह সেই ক্লঢ়ার্থ। ঐ ক্লঢ়ার্থ ও যোগার্থ, এই উভন্ন অর্থ গ্রহণ করিন্নাই উপাধি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হয়। কারণ, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইরা হেডুর অব্যাপক পদার্থও বটে এবং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকার হেডুতে ভাহার আরোপজনকও বটে। ইহাঁদিগের কথায় বুঝা যায়, উদয়ন যে সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাধি, এই কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার উপাধি শব্দের ক্লচার্থ-কথন। ঐ কথার ছারা তিনি উপাধির নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ বলেন নাই। স্থতরাং তাঁহার মতে সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থও উপাধি হয়, ইহা তাঁহার ঐ কথার দারা বুঝিতে হইবে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উদয়নের মতে উপাধি হয়। এই মতামুসারে তার্কিকরক্ষাকারও তাহাই স্পষ্ট বলিয়াছেন'। পুর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের আর একটি যুক্তি এই বে, বদি সাধাধর্মের ব্যাপ্য না হুইলেও তাহাকে উপাধি বলা যায়, তাহা হুইলে অমুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হুইতে পারে। বে ধর্মীতে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্ত হয়, সেই ধর্মীকে "পক্ষ" বলিয়াছেন। বেমন পর্বতে বিছির অনুষান ছলে পর্বত "পক"। পর্বতে বহ্নির অনুষানের পূর্বে পর্বতে বহ্নি অসিদ্ধ, স্বভরাং পর্কাতকে বহ্নিযুক্ত স্থান বলিরা তখন গ্রহণ করা ধাইবে না। ভাহা হইলে পর্কাতের

<sup>&</sup>gt;। সাধনাবাপকাঃ সাধাসমবাধো উপাধরঃ।—তার্কিকরকা।

ভেদ বহিরপ সাধ্যের ব্যাপক বলা ধার। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি বহিযুক্ত স্থানমাত্রেই পর্বতের ভেদ আছে এবং ঐ অন্ত্যানের পূর্বেই ধ্যুদ্ধণ হেতু পর্বতে দিদ্ধ থাকায় পর্বতেকে ধুমযুক্ত স্থান বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। ধুমযুক্ত পর্ব্বতে পর্ব্বতের ভেদ না থাকায়, পর্বতের ভেদ ধৃম হেতুর অব্যাপক হইরাছে। তাহা হইলে পর্বতে ধৃমহেতুক বহির অহুমানে পর্বতের ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থকে উপাধি বলিলে, উক্ত স্থলে পর্বতের জেন বহ্নিসাধ্যের ব্যাপক এবং ধুম হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধিলক্ষণাক্রান্ত এইরপ অনুমানমাত্রেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারায় সর্বালুমানের সকল হেতৃই সোপাধি হইন্না পড়ে। তাহা হইলে অফুমানপ্রমাণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইন্না ধান্ত। কিন্তু যদি বলা যায় যে, উপাধি পদার্থটি যেমন সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপক হইবে, তক্রপ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপাও হইবে, নচেৎ তাহা উপাধি হইবে না, তাহা হইলে এই দোষ হয় না। কারণ, পুর্ব্বোক্ত স্থলে পর্বতের ভেদ বহ্নিসাধ্যের ব্যাপক হইলেও ব্যাপ্য হয় নাই। যেখানে যেখানে পর্বতের ভেদ আছে অর্থাৎ পর্ব্বতভিন্ন জল প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকিলে পর্বতের ভেদ বহ্নির ব্যাপা হইতে পারে; কিন্তু তাহা ত নাই। স্লুতরাং পর্বতের ভেদ ঐ স্থলে পুর্ব্বোক্ত উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় না। এইরূপ কোন অমুমানেই পক্ষের ভেদ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য না হওরার উপাধিলক্ষণাক্রাস্ত হইবে না, স্থতরাং অমুমানমাত্রের উচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। ফল কথা, দাধ্য ধর্মের ব্যাপ্যও হইবে, ব্যাপকও হইবে এবং হেতু পদার্থের অব্যাপক হইবে, এমন পদার্থ ই উপাধি। স্থতরাং ধুমহেতুক বঞ্চির অমুমানে (ধুমবান বচ্ছেঃ) আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইবে না। আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নি পদার্থ ই উপাধি হইবে। পরবর্ত্তী তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গঙ্গেশ, শেষে "উপাধিবাদে" এই মতের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বলিরাছেন যে, যে পদার্থের ব্যভিচারিষরপ হেতুর দারা বাদীর কথিত হেতুতে তাহার সাধ্যের ব্যভিচার অহুমান করা যায়, তাহাই উপাধি হয়। উপাধি পদার্থটি বাদীর অভিমত হেতুতে তাঁহার সাধ্যের ব্যক্তিগররূপ দোষের অনুমাপক হইয়া, ঐ হেতুকে ছণ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এই জন্মই তাহাকে হেতুর দূষক বলে এবং উহাই তাহার দূষকতা-বীজ। ঐ দূষকতা-বীজ থাকিলেই তাহা উপাধি হইতে পারে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক পদার্থে পূর্বোক্তরপ দূষকতাবীক আছে বলিয়াই তাহাকে অমুমানদূষক উপাধি বলা হইয়া থাকে, নচেৎ ঐক্নপ লক্ষণাক্রাস্ত একটা পদার্থ থাকিলেই দেখানে হেতু ব্যভিচারী হইবে, যথার্থ অনুমান হইবে না, এইরূপ কথা কথনই বলা যাইত না। যদি পুর্বোক্তপ্রকার দুষ্কতা-বীজকেই অবলম্বন করিয়া উপাধির লক্ষণের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বহ্নিহেতুক ধুমের অনুমানস্থলে (ধুমবান বহ্নে:) আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া স্থীকার করিতে হইবে ৷ কারণ, আর্ব্র ইন্ধন মেথানে নাই, এমন স্থানেও বহিন্ত থাকে বলিয়া, ঐ স্থলে বাদীর অভিমত বহ্নি হেডু আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী এবং ঐ আর্দ্র ইন্ধন ধ্মযুক্ত স্থানমাত্রেই থাকে বলিয়া উহা ধুমের ব্যাপক পদার্থ। ধুম ঐ হলে বাদীর সাধ্যরূপে অভিনত। এখন যদি

বহ্নি পদার্থকে ঐ ধূমের ব্যাপক আর্দ্র ইন্ধনের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা বায়, ভাহা হইলে ভাহাকে ঐ ধুম সাধ্যের ব্যভিচারী বলিয়া বুঝা যায়। যাহা ধুমের ব্যাপক পদার্থের ব্যভিচারী, তাহা অবশ্রই ধৃমের ব্যভিচারী হইবে। ধুমযুক্ত স্থানমাত্রেই যে আর্দ্র ইন্ধন থাকে, সেই আর্দ্র ইন্ধনশৃক্ত স্থানে বহ্নি থাকিলে, তাহা ধুমশৃক্ত স্থানেও থাকিবে। কারণ, ঐ আর্দ্র ইন্ধনশৃক্ত স্থানই ধুমশূল্য স্থানরূপে গ্রহণ করা যাইবে। তাহা হইলে ঐ স্থলে আর্দ্র ইন্ধন পদার্থও তাহার ব্যভিচারিত্বরূপ হেতৃর দ্বারা বহ্নিতে ধুমের ব্যভিচারের অন্ত্রমাপক হওয়ায়, উহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দূষকতাবীজ্ব থাকায়, উহাকে উপাধি বলিতে হইবে। স্থতরাং উপাধির লক্ষণে সাধ্যসমব্যাপ্ত, এইরূপ কথা বলা যায় না; তাহা বলিলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে আর্দ্র ইন্ধন উপাধি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে যথন তাহাকেও উপাধি বলা উচিত এবং বলিতেই হ'টবে, তথন ইচ্ছানত লক্ষণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিভাড়িত করা যায় না। গল্পেশ উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন ষে, যাহা পর্যাবদিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। পর্যাবদিত সাধ্য কিরুপ, তাহা বলিয়া গক্ষেশ সমস্ত লক্ষ্যেই উপাধি-লক্ষণ-সমন্বয় সমর্থন করিয়াছেন<sup>১</sup>। সদ্ধেতৃ স্থলে পক্ষের ভেদ কেন উপাধি হয় না ? এত ছফরে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, সেখানে পক্ষভেদে সাধাব্যাপকত্ব নিশ্চয় না থাকায় ঐ পক্ষভেদ নিশ্চিত উপাধি হইতেই পারে না। উহা সন্দিগ্ধ উপাধিও হইতে পারে না। কারণ, সন্দিগ্ধোপাধি হেততে সাণ্য ব্যক্তিচারের সংশয়-প্রযোজক হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইয়া থাকে। সদ্ধেতু স্থলে পক্ষভেদ স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ হেতৃতে সাধ্য সংশরের প্রযোজকই হর না, স্থতরাং উহা উপাধি হইতে পারে না। বেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, দেখানে পক্ষের ভেদ নিশ্চিত উপাধিই হইবে। কিন্তু সদ্ধেতৃস্থলে পক্ষের एक एक उपाधिकार और किता के कि प्राप्त के प्र উপাধির সাহায়ে হেতুকে ছুট বলিয়া অনুমান করিতে গেলে, তথন সেই অনুমানে ও পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা যাইবে। স্বতরাং উহা স্বব্যাঘাতক।

ফল কথা, উপাধির সাহাব্যে প্রতিবাদী বেরূপ অমুমানের দ্বারা সদ্বেত্বক ছন্ট বিণয়া ব্ঝাইতে যাইবেন, সেই অমুমানেও ধবন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পক্ষের ভেদ উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার হেতৃকে ছন্ট বলা যাইবে, তথন পক্ষের ভেদকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিবাদী তাহাতে দ্বকতা দেখাইতে পারিবেন না। স্থতরাং সদ্বেতৃ স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয় না। উহা হেতৃতে ব্যক্তিচার সংশরের প্রযোজক না হওয়ায় সন্দিয়োপাধিও হইতে পারে না। এইরূপ মুক্তিতে সদ্বেতৃ স্থলে সাধ্য ধর্মটিও উপাধি হয় না। পরস্ক নির্দ্বোব হেতৃ স্থলে সাধ্য ধর্মটি হেতৃর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত না হওয়ায় তাহাকে উপাধি বলিলে সন্দিয়া উপাধিই বলিতে হইবে। কিছ

১। বদ্বাভিচারিদেন সাধনত সাধাব্যভিচারিদ্ধ স উপাধি:। লক্ষণন্ত পর্যাধনিতসাধাব্যাপকত্বে সভি মাধনাব্যাপকত্বং। বন্ধর্মবিচ্ছেদেন সাধার প্রসিদ্ধং তদবচ্ছিরং পর্যাবসিতং সাধার স চ কচিৎ সাধনমের কচিছুল্বালাদি কচিৎ
বহানসন্থাদি। তথাতি সমব্যাপ্তত বিব্যব্যাপ্তত বা সাধাব্যাপকত্ত ব্যভিচারেশ সাধনত সাধাব্যভিচারঃ আ ট এব
ব্যাপকব্যভিচারিশ্বন্ধ্যাপ্যভাগিতারনির্মাৎ।—তত্তিভাবনি।

সেধানে বদি প্রক্লন্ত হেতুতে সাধ্য ব্যক্তিচার সন্দিগ্ধই হয়, তাহা হইলে সাধ্যধর্মক্রপ উপাধির উদ্ভাবন সেখানে বার্থ। স'ধ্যের ব্যভিচার অসন্দিশ্ধ হইলে, সেখানে সাধ্য ধর্মটি সন্দিশ্বোপাধিও হইতে পারে না। রবুনাথ শিরোমণি শেবে ইছাই তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাবি হইবে না, কিন্তু বাধিত স্থলে মর্থাৎ দেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, দেই স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইবে। যেমন কার্য্যন্ত হেতুর দারা বহ্নিতে অনুষ্ণদের অনুমান করিতে গেলে, বহ্নির ভেদ উপাধি হইবে। গলেশ ও রঘুনাথ এ বিষয়ে অক্সরপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষতেদের উপাধিত্ব বারণের জন্ত উপাধিকে "সাধ্যসমব্যাপ্ত" ৰলিলে বাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে না। স্থতরাং সাধ্য-সমব্যাপ্ত পদার্থ ই যে উপাধি হইবে, তাহা নহে ; সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতিও উপাধি হুইবে। বাহাতে উপাধির দূষকতা-বীব্দ থাকিবে, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতেই হুইবে। তাহার সংগ্রহের জ্বন্থ উপাধির লক্ষণও সেইরূপ বলিতে হইবে। গঙ্গেশ শেষে কল্লাস্তরে উপাধির লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যাহা হেতুবাভিচারী হইয়া সাধ্যের ব্যক্তিচারের অনুমাপক হর, তাথাই উপাধি। গলেশের মতে সর্বাত্ত হতুতে সাধাব্যভিচারের অনুমাপক হইরাই উপাধি দূষক হয়। স্থুতরাং ঐরূপ পদার্থ হইলেই তাহা সাধ্যের সমব্যাপ্তই হউক, আর বিষমবাপ্তই হউক, উপাধি হুইবে। সাধ্যের সমবাপ্ত না হুইলে তাহা জবাকুস্কুমের ন্সায় উপাধিশক্ষবাচ্য হয় না, ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, লোকে সর্বাত্ত সমীপবর্তী পদার্থে নিজ ধর্ম্মের আরোপজনক পদার্থে है যে উপাধি শব্দের প্ররোগ হয়, তাহা নহে; অক্সবিধ পদার্থেও উপাধি শব্দের প্ররোগ ছইয়া থাকে। পরস্ক শাস্ত্রে লোকিক ব্যবহারের জন্ত উপাধির ব্যৎপাদন করা হয় নাই; অমুমান দুষণের জন্তুই তাহা করা হইরাছে। সাধ্যের ব্যাপক হইরা হেতুর অব্যাপক পদার্থেই শাল্তে উপাধি শব্দের প্ররোগ হয়। মূল কথা, আর্দ্র ইন্ধনও বর্থন বহ্নিতে ধুমের ব্যভিচারের অনুমাপক হইরা পূর্ব্বোক্তরূপে অমুমানের দূষক হয়, তথন তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত হলে উপাধি বলিতে হইবে। ভাহা না বলিবার বধন কোন যুক্তি নাই, পরস্ক বলিবারই অকাট্য যুক্তি রহিয়াছে, তখন সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ ই উপাধি হইবে, বিষমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হইবে না, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপে প্রান্ত হটতে পারে না। স্থলবিশেষে উপাধি শব্দের একটা যৌগিক অর্থ দেখিয়া সর্ব্বত্রই বে **উ**পাধি শব্দের সেইরূপ অর্থে ই প্রারোগ হুইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা বার না, ঐ সিদ্ধান্তের অমুরোধেই আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পদার্থে উপাধির পূর্বোক্ত দূষকতাবীক্ত সন্থেও দেগুলিকে অমুপাধি ৰলা যার না. ইহাই গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত।

গলেশের পুত্র বর্দ্ধমান, উদরনের তাৎপর্যা ব্যাখ্যার বলিরাছেন যে', যে পদার্থের নিজ ধর্ম

১। তত্রোপাধিত্ব সাধনাব্যাপকতে সতি সাধাব্যাপকঃ। তত্বর্শকৃতাহি ব্যাপ্তির্লবাকুত্বরক্ততের ক্ষাটকে সাধনাভিকতে চকাতীত্যপাধিরসাব্চাতে ইতি।—ভারকুত্বাঞ্জলি (তৃতীর গুবক)। বছর্শেহভুত্ত ভাসতে স এবোপাধিপদবাচ্যা

ধবা জবাকুত্ববং ক্ষাটকে। তথা বছর্শবৃত্তিব্যাপ্যথং সাধনত্বাভিনতে স ধর্মগুত্ত হেভারুপাধিরিতি সমব্যাপ্ত উপাধিপদ

মুখ্যং বিবরব্যাপ্তে তু সাধাব্যাপক্রাধিভাবোগাছবোপর্পাধিপদবিভাবঃ।—বর্জনানকৃত প্রকাশসীকা।

অস্ত্র পদার্থে আরোপিত হর, তাহাই উপাধিপদবাচ্য; বেমন ফটিকমণিতে অবাপুষ্প। তাহা হুইলে বে পদার্থে সাধ্যের বাণপ্তি আছে, সেই পদার্থ ই নিজ্ঞধর্ম ব্যাপ্তিকে হেডুরূপে অভিমত পদার্থে আরোপিত করে বলিরা, দেই পদার্থ ই সেই হেতুতে উপাধিপদবাচ্য হুইতে পারে। স্তুত্তরাং সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থে ই অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপক হইয়া ব্যাপাও হয়, ভাছাতেই উপাধিশব্দ মুখ্য। সাধ্যের বিষশবাধ্য পদার্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অমুসারে উপাধিশব্দবাচ্য না হুইলেও তাহাও উপাধির ফ্রার সাধ্যব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ার হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অভুমাপক হইরা অনুমান দূষিত করে; এ জন্ত তাহা উপাধিদদৃশ বলিয়া তাহাকেও উপাধি বলা হর অব্যাৎ ঐরপ পদার্থে উপাধি শব্দ গৌণ। বর্জমান এইরূপে উদয়নের তাৎপর্য্য ব্যাধ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত উভর মতের বেরূপ সামঞ্জভ বিধান করিগাছেন, তাহাতে উদয়নও সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থকে উপাধি বলিতেন, ইহা বুঝা বার। মনে হয়, উদয়ন সেই জন্তই মুখ্য ও গৌণ ছিবিধ উপাধিতে লক্ষণসমন্বরের চিস্তা করিরা, উপাধির লক্ষণ বলিতে সাধ্য ব্যাপক, এইরূপ কথাই বলিরাছেন। তার্কিকরক্ষাকারের স্থায় তিনি লক্ষণে "সাধ্য সমব্যাপ্ত" এইরূপ কথা বলেন নাই। বস্ততঃ প্রাচীনগণ সাধ্যের বিষমব্যাপ্ত পদার্থকেও পুর্ব্বোক্ত যুক্তিতে উপাধি বলিতেন। উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বহিংহতুক ধুমের অমুমানস্থলে আর্দ্র ইন্ধনকে উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্নতরাং বর্জমানের ক্লায় উপাধি শব্দের মুখ্য-গৌণ ভেদ বুঝিলে ও মানিলে উত্তর মতেরই সামঞ্জত হয়।

মনে হয়, গক্ষেশ উপাধিবাদে "উপাধি" শব্দের উদয়নোক্ত যৌগিক অর্থের প্রতি উপেক্ষা अपर्यन कतिराव जिनिए सोशिक वर्ष श्रेष्ट्रण कतिया शृत्कीक व्हान वार्त हेक्षनमञ्जूण विरुत्कहे মুখ্য উপাধি বলিতেন। তাই তিনি উপাধিবিভাগে নিশ্চিত উপাধির উদাহরণ বলিতে আর্দ্র ইন্ধন না বলিয়া, আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহ্নিকেই নিশ্চিত উপাধি বলিয়াছেন। আর্দ্র ইন্ধন এবং আর্দ্র ইন্ধনসম্ভূত বহিং, এই উভয়ই যদি তাঁহার প্রকৃতমতে তুলা অর্থাৎ মুখ্য উপাধি হইত, তাহা হইলে তিনি সেখানে আর্দ্র ইন্ধনকেই উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতেন, মনে হয়। পরস্ত অনুমানদূষক আর্দ্র ইন্ধন প্রভৃতি পদার্থে প্রাচীনগণ যে উপাধি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মূল কি হওরা উচিত, তাহাও চিস্তা করা কর্ত্তব্য। উদয়ন বাহা বলিয়াছেন, তাহাই উহার মূল হওয়া সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত। স্থতরাং গঙ্গেশের পুত্র, উদয়নের বেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই উদয়ন ও গঙ্গেশের প্রকৃত মত হইলে সর্ক্যামঞ্জত হয়। আরও মনে হয়, গঙ্গেশ তত্ত্ব-চিন্তামণির বিশেষব্যাপ্তি প্রান্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত "অনৌপাধিকত"রূপ ব্যাপ্তিক্ষণের বে পরিছার করিরাছেন, দেখানে তিনি আর্দ্র ইন্ধনকেও উপাধি বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। স্থতরাং উদয়নের মতে আর্দ্র ইন্ধন মুখ্য উপাধি না হইলেও উপাধি, ইহা গ্রেশের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে। क्टर छेनत्रत्वत्र नक्कन-वाधात्र शक्कन, आर्क हेक्कनरक छेशाधि वनित्रा छेटल्ल कतिरवन किन्नरभ न টীকাকার মধুরানাথও দেখানেও "আচার্যালকণং পরিকরোতি" এই কথা বলিয়া, ঐ লক্ষণের 'ব্যাখ্যা ক্রিছে আর্ক্স ইদ্ধনকে উপাধিকপে প্রহণ করিবাছেন। অবঞ্চ বলা বাইতে পারে যে, গলেশ

কি উচিত নহে ?

নেখানে নিজ সিদ্ধান্তাম্থ্যারেই আচার্যালকণের ব্যাখ্যা করিরা বুঝাইরাছেন এবং সেখানে চরম লক্ষ্ণে আর্দ্র ইন্ধনসন্ত্ত বহ্নিকেই তিনি উপাধিরপে গ্রহণ করিরাছেন। গঙ্গেশের ব্যাখ্যাত ঐ চরমব্যাপ্তিলক্ষণামুসারেই উদয়ন সাধ্যব্যাপ্য পদার্থকেই স্থগত ব্যাপ্তিধর্মের হেতুতে আরোপজনক বলিরা উপাধি বলিতেন, ইহা ( "অত এবচতুইয়ে"র দীধিতিতে ) রবুনাথ শিরোমণিও বলিরাছেন। কিন্তু সাধ্যের বিশ্বমব্যাপ্ত পদার্থত যে উপাধি হইবে, এ বিষয়ে গঙ্গেশের যুক্তি এবং গঙ্গেশতনর বর্দ্ধমানের সামঞ্জন্ত বিশ্বান এবং উপাধিবিভাগে গঙ্গেশের প্রদর্শিত উদাহরণ, এগুলিও নৈরায়িক স্থাগণের চিন্তা করা উচিত। যাহাতে বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জন্ত হয়, তাৎপর্য্য করনা করিয়া তাহা করাই

কোন কোন আচাৰ্য্যের মতে উপাধি পদার্থ নিজের অভাবরূপ হেতুর দারা পক্ষে সাধ্যাভাবের **অহুমাপক হইরাই অনুমানের দ্**ষক হয়। অর্থাৎ উপাধি পদার্থ হেভুতে "সৎ**প্রতিপক্ষ" নামক** দ্যেবের উদ্ভাবক, উহাই তাহার দূষকতা। বেমন বহিংহেতুক ধ্মের অনুমানস্থলে (ধ্মবান্ বহৈঃ) ষ্মার্দ্র ইন্ধনরূপ উপাধি ধুম সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, স্থতরাং উহার অভাব থাকিলে সেধানে উহার ব্যাপ্য ধুমের অভাব থাকিবেই। কারণ, ব্যাপক পদার্থের অভাব থাকিলে, দেখানে তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাব অবশুই থাকে। তাহা হইলে ব্যাপক পদার্থের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার ব্যাপ্য পদার্থের অভাবকে অমুমান করা যায়। আর্দ্র ইন্ধনের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ধুমের অভাব অমুমানের দারা বুঝিলে আর সেধানে ধূমের অমুমান হইতে পারে না। এইরূপে উপাধি পদার্থ হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষরপ দোষের উদ্ভাবক হইয়া অমুমান দূষিত করে। এই মতাবলমীরা বলিয়াছেন বে, উপাধির সামান্ত লক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলা নিস্প্রয়োজন, উহা বলাও যায় না। কারণ, পূর্কোক্ত প্রকারে দুষকতাবশতঃ কোন স্থলে হেতুগদার্থের ব্যাপক পদার্থও উপাধি হয়। যেমন করকাতে কঠিন সংযোগকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, কেহ পুথিবীত্বের অমুমান করিতে গেলে ( করকা পৃথিবী কঠিন-সংযোগাৎ ) অমুকাশীতস্পর্শ উপাধি হয়। করকা জলপদার্থ, উহা ক্ষিতি নহে; স্বতরাং উহাতে কঠিন-সংযোগরূপ হেতু পদার্থ নাই, অনুষ্ণাশীতস্পর্শও নাই, জলপদার্থে ভাহা থাকে না। অনুমানের পূর্ব্বে উহা জলপদার্থ, ট্রহা নিশ্চয় না থাকিলেও অনুষ্ণা-শীতম্পর্শ বে উহাতে নাই ( শীতম্পর্শ ই আছে ), ইহা নিশ্চিত আছে। কঠিন-সংযোগ বেশ্বানে বেখানে থাকে, সেখানে অর্থাৎ পৃথিবী মাত্রেই অমুফানীতস্পর্শ থাকায়, উহা কঠিন-সংযোগরূপ হেছু-পদার্থের ব্যাপক পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও উহা পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপক পদার্থ বিলয়া, ঐ ব্যাপক পদার্থ অমুফাশীতস্পর্শের অভাব করকাতে নিশ্চিত হওয়ায়, উহা করকাতে পৃথিবীত্বরূপ বাঁপা পদার্থের অভাবের অহমাপক হয়। তাহা করকাতে পৃথিবীত্বের অহুমানকে বাধা দিবার প্রায়েক হয়। অর্থাৎ পূর্কোক স্থলে আর্দ্র ইন্ধনের ক্রায় এই স্থলে অনুষ্ণাণীতস্পর্শন্ত বধন নিজের অভাবের দারা করকাতে পৃথিবীত্বরূপ সাধ্যের অভাবের অমুমাপক হইয়া সংপ্রতিপক্ষ নামক দোবের অহমাণক হয়, তথন ঐ হলে অহুফালীতম্পর্শ কঠিন-সংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক পদার্থ হইয়াও উপাধি হইবে। এই মডে বেখানে পক্ষে হেডুপদার্থ নাই, সেই ছলেই হেডুর ব্যাপক হইরাও

मारशत गांभक भवार्थ छेभावि हव । मर्क्क छेभावियरण यथन रहवाछामक्रभ सावास्त्र वाकिरवहे. ত্তখন উপাধির সহিত দোষাস্ত্রের সাম্বর্গ্য সকলেরই স্বীকৃত। তত্ত্তিরামণিকার গঙ্গেশ পুর্ব্বোক্ত-ক্লণে এই মডের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উপাধির দুষকতা-বীজ নিরপণে "সংপ্রতিপক্ষ"রূপ सारवत असूमांगक इहेबांहे जेंगांवि पूरक इब, धहे मंछ खहन करतन नांहे, जिनि धे मराज्य প্র ভবাদই করিরাছেন। গঙ্গেশের পুত্র বর্জমান স্থারকুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে বহু মতের উল্লেখ ও প্রতিবাদ করিরা, শেবে এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন,—এই মতের প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধনান সর্ব্বদেবে গঙ্গেশের মতেরও উল্লেখ করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করেন নাই। বর্দ্ধমানের পূর্ব্বোক্ত মতে অবাধিত হুলে পক্ষের ভেদ উপাধি হুইতে পারে না। কারণ, পর্বতে বহ্নির অহমানে পর্বতের ভেদ উপাধি বলিলে, ঐ পর্বত ভেদের অভাব পর্বতত্ব পর্বতে বহ্নির অভাবের অমুমাণক হুইতে পারে না। পর্বভদ্ধ হেতুর দারা পর্বতে বহ্নির অভাবের অমুমানে ঐ পর্বভঞ্জেই আবার উপাধিক্লপে প্রাযুক্ত হইতে পারে। স্থতরাং দেই পর্ব্বতক্তেদের অভাব পর্ব্বতদ্ধ হৈতুর দারা আবার পর্বতে বহ্নির অভাবরূপ সাধ্যের অভাব যে বহ্নি, তাহারই অমুমাপক হইরা উহা স্থব্যাঘাতক হইরা পড়ে। স্থতরাং বাহাব অভাবের ঘারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমান হয়, তাহা উপাধি, এইক্লপ সিদ্ধান্তে অবাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হওয়া অসম্ভব। বেখানে পক্ষে সাধ্য নাই, ইহা নিশ্চিত, সেই বাধিত স্থলে পক্ষেব ভেদ উপাধি হইতে পারে। কারণ, দেখানে ঐ উপাধির অভাবের দাবা পক্ষে যে সাধ্যাভাব বুঝান হইবে, তাহা পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ। সেখানে প্রমাণ্সিদ্ধ সাধ্যভাবকেই প্রতিবাদী ঐ উপাধির উল্লেখ করিয়া সমর্থন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গঙ্গেশ ব্যক্তিচারের অমুমাণকরপেই উপাবিকে দুষক বলিলেও স্থলবিশেষে সৎপ্রতিপক্ষের এবং স্থলবিশেষে বাধের অমুমাপকরূপেও উপাধি দূষক হইরা থাকে। গ**লেশে**র ন্যুনতা পরিহারের জন্ত টীকাকার রঘুনাথ শেবে তাহাও বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত উপাধি বিবিধ; সন্দিশ্ধ এবং নিশ্চিত। যে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেত্র অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, তাহা "নিশ্চিত" উপাধি। বেমন পূর্ব্বোক্ত বহিংহেতৃক ধূমের অনুমান হলে (ধূমবান্ বহেং:) আর্দ্র ইন্ধনসভূত বহিং প্রভৃতি। বে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অথবা হৈত্ব অব্যাপকত্ব অথবা থ উভগ্বই সন্দিশ্ধ, তাহা "সন্দিশ্ধ" উপাধি। গঙ্কেশ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, মিত্রাতনয়ত্বকে হেতৃত্বপে গ্রহণ করিয়া, মিত্রার ভাবী পুত্রে ভামত্বের অনুমান করিতে গেলে সেখানে "শাকপাকজন্তত্ব" সন্দিশ্ধ উপাধি হইবে। কথাটা এই বে, মিত্রা নামে কোন জীর সবগুলি পুত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইরাছে, ইহা দেখিরা যদি কেহ গর্ত্তিশী মিত্রার ভাবী পুত্রকে অথবা বিদেশজাত মিত্রার নব পুত্রের সংবাদ পাইয়া, সেই পুত্রকে পক্ষরণে গ্রহণ করতঃ অনুমান করেন যে, "সেই পুত্র কৃষ্ণবর্ণ" (স স্থামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ) অর্থাৎ মিত্রার পুত্র হইলেই সেক্ষ্ণবর্ণ হইবে, এইরূপ সংখারমূণক ব্যাপ্তি স্বরণ করিয়া মিত্রাভনমন্বক্তেই হেতৃত্বপে গ্রহণ করেয়া বিত্রার সেই পুত্রে বদি স্থামত্বের অনুমান করেন, ভাহা হইলে সেথানে প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, মিত্রার সমন্ত পুত্রই কৃষ্ণবর্ণ হইবে, ইহা নিশ্চর করা নার না। কারণ, শাক

জন্ম করিলে ঐ শাকের পরিপাক্ষকত সন্তানের স্থামবর্ণ হয়, ইহা চিকিৎসাশাল্লের হারা জানা বার । নিতার পূর্বকাত সন্তানগুলি যে শাক ভক্ষণের ফলেই খ্রামবর্ণ হর নাই, ইহা নিক্তর করা বার না। বদি শাক ভক্ষণের ফলেই মিত্রার পূর্বজ্ঞাত সম্ভানগুলি খ্রামবর্ণ হইরা থাকে, ভাষা হইলে মিত্রার পুত্রমাত্রই শ্রামবর্ণ হইবে, এইরূপ নিশ্চর করা বার না। শাক ভক্ষণ ৰা ৰবিলে মিত্রার গৌরবর্ণ পুত্রও হুইতে পারে। স্মতরাং মিত্রাতনমন্থ স্থামন্দের অন্তমানে হেতু হইতে পারে না। উহাতে শাকপাকজন্তত্ব সন্দিগ্ধ উপাধি। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মিত্রাতনরত্ব হেতুরপে গৃহীত হইরাছে; স্থামত্ব সাধ্যরূপে গৃহীত হইরাছে। মিত্রার স্থামবর্ণ প্রেগ্রণ মিজার ভক্তিত শাকের পরিপাকজন্ত কি না, ইহা সন্দিয়। স্থতরাং শাকপরিপাকজন্ত ঐ স্থাৰে পৰ্য্যবৃদিত সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিয়। যদিও উহা সামান্ততঃ খ্যামন্ত্রপ সাধ্যের ব্যাপক নহে, ইহা নিশ্চিত। কারণ, কাক, কোকিল প্রভৃতিতেও খ্রামদ্ব আছে, ভাহাতে শাকপরিপাকজ্ঞত্ব নাই, ইহা নিশ্চিত। তথাপি ঐ স্থলে মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতু যাহা পক্ষধর্ম, সেই পক্ষধর্মবিশিষ্ট সাধ্য যে খ্রামত্ব অর্গাৎ মিত্রাতনরগত খ্রামত্ব, ভাহাই ঐ স্থলে পর্ব্যবদিত সাধ্য। তাহা কেবল মিত্রার পুত্রগণেই আছে, সেই সমস্ত পুত্রেই শাকপরিপাকজন্তম আছে কি না, ইহা সন্দিগ্ধ বলিয়া উহাতে পর্য্যবসিত সাধ্যের ব্যাপকত্ব সন্দিগ্ধ । গলেশ পর্য্যবসিত সাধ্য যেরূপ বশিষাছেন, তাহাতেও এখানে হেতুবিশিষ্ঠ সাধ্যকে পর্যাবসিত সাধ্যরূপে গ্রহণ করিষা সন্দিগ্ধ উপাধির লক্ষণ বুঝা যায়। এবং এখানে শাকপরিপাকজন্তত্ব মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতুর অব্যাপক কি না, ইহাও দন্দিয় । মিত্রার পুত্রগুলি দবই যদি মিত্রার ভক্ষিত শাকের পরিপাকবশতঃই শ্রামবর্ণ হইয়া জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ শাকপরিপাকজ্ঞদ্ধ মিত্রাতনয়ত্বের ব্যাপক পদার্থ ই হয়। কিন্তু তাহা যথন সন্দিগ্ধ, তথন ঐ শাকপরিপাকজন্তত্ব মিত্রাতনমন্ত্র্রপ হেতুর অব্যাপক, কি ব্যাপক, এইরূপ সংশয়বশতঃ পূর্ব্বোক্ত অমুমানে শাকপরিপাকজ্ঞত্ব সন্দিগ্ধ উপাধি।

পূর্ব্বোক্ত নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচারনিশ্চর জন্মার, এই **জন্ম তাহা**কে বলে নিশ্চিত উপাধি এবং সন্দিগ্ধ উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার সংশ্বর জন্মার, এই জন্ম তাহাকে কলে সন্দিগ্ধ উপাধি। সন্দিগ্ধ উপাধি হেতুতে সাধ্য ব্যক্তিচার সংশ্বের প্রবারক কিরুপে হইবে,

১। তথ্যিদাবিদার গলেশ এইরপ কথা লিখিরাছেন। কিন্তু চীকাকারগণ ইহার কোন প্রমাণ প্রকাশ করেন নাই। ক্ষাক্রসংহিতার শারীর ছানের বিতীয় অধ্যান্তে দেহের কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণের কারণ বর্ণিত আছে। "ত্যা তেজাবাতুং সর্ববর্ণনাং প্রভবং" ইত্যাধি সন্দর্ভ ক্রষ্টর। সেখানে পরে নতান্তররপ্রপ বলা ইইরাছে বে, "বাতৃগ বর্ণনাহারমূশসেবতে পর্তিশী, তাতৃগ বর্ণপ্রধান ভবতীত্যেকে ভাবতে"। পর্তিশী বেরপ বর্ণবিশিষ্ট আহার সেবা করেন, সেইরপ বর্ণবিশিষ্ট সভান প্রসন করেন। তাহা হইলে পর্তিশী শ্রামবর্ণ শাক ভক্ষণ করিলে তজ্জাত সন্তান শ্রামবর্ণ হইরাছে। পরত চিকিৎসাশালে পারিভাবিক "শাক" শন্দের প্রবেগি ইইরাছে। ক্ল-পূর্ণাধি তেকে শাক চছুর্নিব। "শাকং চছুর্নিব। "বাকং চছুর্নিব। তাহা হইলে প্রস্থেশ বে-কোন শাক্ষিবিশ্বকে শাক শন্দের ছারা প্রহণ করিরাও ই কথা বলিতে পারেন। সক্ষেশ "শাকালাহারপরিণতিকার্ম" এই কথা বলিতে পারেন। সক্ষেশ শাক্ষ শাক্ষিরাতেন।

এতত্ত্তরে (উপাধিবিভাগের দীধিভিতে) রযুনাথ শিরোমণি প্রথমে একটি মতের উল্লেখ করিরাছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের সংশন্ধ ব্যাপক পদার্থের সংশরের কারণ হর। বেমন ধ্ন বহ্নির ব্যাপ্য পদার্থ, বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। যেখানে বহ্নি বা তাহার অভাবের নিশ্চররূপ বিশেষ দর্শন নাই, সেই স্থলে পর্কতাদি স্থানে ধ্নের সংশর হইলে তক্তরে বহ্নির সংশর জন্মে। যদিও ধ্ন না থাকিলেও সেখানে বহ্নি থাকিতে পারে, কিন্ত যথন বহ্নি দেখা বার না, বহ্নির অহ্মাপক ধ্মও সেখানে সন্দিয়, তথন এখানে বহ্নি আছে কি না, এইরূপ সংশর অহ্তর্তাদির। সংশরের সাধারণ কারণ থাকিলে পূর্কোক্ত প্রকার ব্যাপ্য পদার্থের সংশররূপ বিশেষ কারণজ্ঞ তাহার ব্যাপক পদার্থের সংশর জন্ম। এই মতবাদীরা বিদরাছেন বে, সংশরস্থত্ত্রে (১ আঃ, ২০ স্থত্রে) এই প্রকার বিশেষ সংশর কথিত না হইলেও ঐ স্থ্রেপ্রশালন মাত্র। উহার ঘারা এই প্রকার সংশর্ষ জন্ম। এই মতবাদীরা বিদরাছেন বে, তাহা ঐ তি বারা ঘারা এই প্রকার সংশর্ষ জন্ম। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ রযুনাথের কথিত এই মতাহুসারে সংশরস্থত্ত্রের বৃত্তির শেষে এই মতাইও বিলয় গিরাছেন। রত্ত্বনাথ পূর্কোক্ত মন্তর্গন করিরা, শেষে ঐরূপ সংশর্ষবিশেষের কারণ বিষয়ে নব্যমত এবং তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পত্তি সম্প্রান্ধর মত প্রকাশ করিরাছেন।

वााभा मः मत्र वााभक मः मात्रत कात्रन इट्टन यथात्न छेशावि भनार्थीं माधावााभक, हेश निन्छ, কিন্তু উহা হেতুর অব্যাপক কি না, ইহা সন্দিগ্ধ, সেই স্থলে উপাধি পদার্থে হেতুর অব্যাপকস্বদংশর **ब्हेरल रह**ू प्रनादर्थ मांशायापक के जिपासि प्रनादर्थत्र वाखिठात्र मः सत्र स्विताद । कात्रन, जेपासि পদার্থ হেতুর অব্যাপক হইলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যক্তিচারী হইবেই। স্কভরাং উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক কি না, এইরূপ সংশব্ধ হলে হেতুপদার্থ উপাধি পদার্থের ব্যভিচারী কি না, এইরপ সংশয় হইবে। উপাধি পদার্থ টি সর্বব্রেই সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ। সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধি পদার্থের ব্যভিচার সংশন্ন হইলে তব্জন্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচাব সংশন্ন জন্মিবে। শাধ্যের ব্যাপক পদার্থের ব্য**ভিচার বে যে পদার্থে থাকে, দেই দেই পদার্থে** শাধ্যের ব্য**ভিচার** অবশ্রুই থাকে, স্মুতরাং সাধ্যের ব্যাপৰ পদার্থের ব্যক্তিচার সাধ্যের ব্যক্তিচারের ব্যাপা পদার্থ। ঐ ব্যাপ্য পদার্থের সংশন্ন জন্ম বাগক পদার্থের পূর্কোক্ত প্রকার<sup>\*</sup> সংশন্ন জন্মিবে । এইরূপ **দেখানে** উপাধি পদার্থ হেতুর অব্যাপক, ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক কি না, ইহা সন্দিন্ধ, দেখানে অর্থাৎ ঐ প্রকার সন্দিদ্ধ উপাধি স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্যন্ধ সংশব্ধও জন্ম। কারণ, উপাধি পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক হইলে সাধ্য তাহার ব্যাপ্য হয়। স্কুতরাং উপাধি পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক কি না, এইরূপ সংশব স্থলে সাধ্য ঐ উপাধি পদার্থের ব্যাপ্য কি না, এইপ্রকার সংশন্ধও জন্মে। তাহার ফলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশন্ন জন্মিবে। বে বে পদার্থ হেতুর শ্ব্যাপক পদার্থের ব্যাপ্য, ভাহারা সমস্তই হেডুর অব্যাপক পদার্থ হইরা থাকে। স্থভরাং পুরেরিক স্থলে সাধ্য পদার্থে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশয়ও ব্যাপ্য পদার্থের সংশয়ক্তম ব্যাপক পদার্থের সংশয়।

এইরপ সংশব স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপাতা সংশব্ধও অবশু জন্মিবে। সন্দিশ্ধ উপাধির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণস্থলে মিত্রাতনরত্বরূপ হেতুতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরমে শ্রামন্বরূপ সাধ্যের ব্যক্তিচার সংশব্ধ জ্মিরা থাকে।

এই সকল কথা ভালরূপে বুঝিতে হইলে ব্যাপক, ব্যাপ্যা, ব্যক্তিচারী ইন্ড্যাদি অনেক প্লার্থে বিশেবরূপে বৃৎপন্ন হওরা আবশুক। প্রথমাধ্যারে অন্থমান-লক্ষণস্থ্র ও অবরবপ্রকরণ এবং হেদ্বাজ্ঞাসপ্রকরণে বে সকল কথা বলা হইরাছে, তাহা বিশেবরূপে শ্বরণ রাধিতে হইবে। অন্থমান এবং তাহার প্রক্তা বিশেবরূপে বুঝা আবশুক। নব্য নৈরাম্বিক গলেশ প্রভৃতি এ বিষরে বহু মত ও বহু বিচার প্রদর্শন করিরাছেন। সমস্ত মত ও বিচারের প্রকাশ এখানে অসম্ভব। পুর্বোক্ত উপাধি পলার্থ না বুঝিলে হেতুপদার্থ সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্য কি না, ইহা নিশ্চর করা বায় না। উপাধি পলার্থের জ্ঞান হইলে হেতুতে সাধ্য-ধর্মের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্থতরাং দেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্থতরাং দেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিচার জ্ঞান হর। স্থতরাং দেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাভিনিশ্চর না হওরার অন্থমিতি হইতে পারে না। এই জ্ঞ্ম প্রারাচার্য্যগণ উপাধি পলার্থের স্বিশেষ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। উহা গলেশ প্রভৃতি নব্য নৈরাম্নিকগণের অভিনব বুখা বাগ্জাল নহে। উদয়নাচার্য্যও এই উপাধির নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ বাচম্পতি মিশ্র তাৎপর্যাটীকার স্থার সাংখ্যতত্তকোমুদীতেও ব্যাপ্য কাহাকে বলে, ইহা বলিতে পূর্বোক্ত সন্দিয় ও নিশ্চিত, এই দ্বিবিধ উপাধির উরেথ করিয়াছেন'।

এখন চার্নাকের কথা বৃনিতে হইবে। চার্নাক প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, যে হেতুতে উপাধি আছে, তাহা সাধ্যের ব্যভিচারী; যে হেতুতে উপাধি নাই, তাহাই সাধ্যের অব্যভিচারী বা ব্যাপা। তাদুশ হেতুই সাধ্যের সাধক হয়, ইহাই যথন অমুমানপ্রামাণ্যবাদীদিগের সিদ্ধান্ত, তথন উপাধি নাই, ইহা নিশ্চিত না হইলে সাধ্যমাধক হেতু নিশ্চিয় অসন্তব, ইহা তাঁহাদিগেরও স্বীকার্যা। কিন্তু ঐ উপাধির অভাব নিশ্চর কোনরপেই হইতে পারে না। কোথার উপাধি আছে বা নাই, ইহা কিন্ধপে তাঁহারা নিশ্চর করিবেন ? উপাধি যথন দেখিতে পাইতেছি না, তথন তাহা নাই, এ কথা তাঁহারা বিলতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহারা আমাদিগের স্থার অমুপলন্ধিমাত্রকেই অভাবের গ্রাহক বলেন না। তাঁহাদিগের মতে যথন প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থও অনেক আছে, তথন এরূপ অত্যক্ষির উপাধিও সর্বত্র থাকিতে পারে। অমুপলন্ধিমাত্রই অভাবের গ্রাহক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেই তাহার অভাব বুঝা যায়, আমাদিগের এই মত খণ্ডন করিলে, তাঁহাদিগেরও অম্মানমাত্রে উপাধি নাই, ইহা নিশ্চর করা অসন্তব। স্নতরাং হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চর অসন্তব হওয়ার কোন স্থানেই অমুমান হইতে পারে না। অমুমানের ঘারা উপাধির অভাব নিশ্চর করিতে গেলেও ঐ অমুমানের হেতুতেও উপাধির অভাব নিশ্চর আবশ্রক হণ্ডার সর্বত্র কারা তাহাও করা যাইবে মা। ফল কথা, যেমন উপাধির নিশ্চর নাই, তক্ষপ তাহার অভাব নিশ্চরও নাই। ক্ষারণ, অতীক্ষির উপাধি পদার্থও থাকিতে পারে। তাদুশ পদার্থের অভাব নিশ্চর প্রত্যক্ষের দারা

<sup>&</sup>gt;। শবিভ্ননারোশিভোগাধিনিরাকরণেন বস্তুপভাবপ্রতিবন্ধং ব্যাপাং।—সাংব্যাতব্বে)সুহী।

হর না; পূর্ব্বোক্ত বৃক্তিতে অন্থানের হারাও হয় না। অন্ত প্রমাণও অন্থমানাপেক্ত বলিরা তাহার হারাও হইতে পারে না। এইরপ হইলে উপাধি বিষয়ে সংশরই জয়ে। ধ্ম হেতুর হারা বহ্নির অন্থমান হলে এই ধ্ম হেতু সোপাধি কি না, এইরপ সংশয় অবস্তাই হইবে, তাহার নিবৃত্তি হওয়ার উপায় নাই। কারণ, ঐ সংশয়ের নিবর্ত্তক উপাধিনিক্তর যেমন ঐ হতে নাই, জজ্রপ উহার নিবর্ত্তক উপাধির অভাব নিক্তরও ঐ হতে নাই; পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে তাহা হইতেই পারে না। হ্রতরাং সর্ব্বেত্ত উপাধির সংশয়বশতঃ ব্যভিচারের সংশয়ই হইবে। তাহা হইলে ব্যাপ্তিনিক্তর হইতেই পারিবে না। হ্রতরাং অন্থমানের প্রামাণ্য স্থাপন একেবারেই অসম্ভব। হ্রণভাবে কিন্তা করিলেও বুঝা যায় বে, হেতুতে ব্যভিচার-সংশয় অনিবার্য। কারণ, ধ্ম থাকিলেই যে সেধানে বহ্নি থাকিবেই, ধ্মে বহ্নির ঐরপ নিয়ত সম্বদ্ধ আছে, ইহা নিক্তর করা যায় না। অনম্ভ দেশ ও অনম্ভ কালে ঐ নিয়মের ভল্ল যে কোন দেশে কোন কালেই নাই, কালক্রমে কোন দেশে ধ্ম আছে, কিন্তু বহ্নি নাই, ইহা যে দেখা যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? সর্ব্বকালে ও দর্বদেশে যখন কেহই উহা দেখে নাই, উহা যুঁজিয়া দেখাও একেবারে অসম্ভব, তথন ধ্মে বহ্নির ব্যভিচার শক্ষা অনিবার্য্য ঐ ব্যভিচারশঙ্কাবশতঃ ধ্মে বহ্নির ব্যাপ্তিনিক্তর অসম্ভব হওয়ায় অন্থমান হারা তর্নির্গন্ধ অসম্ভব। হ্রতরাং অন্থমানের প্রামাণ্য স্থাপন অসম্ভব। প্রতিভার অবতার, মহানৈরান্ত্রিক উদ্যনাচার্য্য চার্ব্বাক্রে এই প্রতিবাদের উত্তরে বিলিয়াছেন,—

"শহা চেদমুমাইস্টোব ন চেচ্ছহা ততস্তরাং।

ব্যাঘাতাবধিরাশকা তর্কঃ শকাবধির্মতঃ ॥"—স্তায়কুত্মমাঞ্জলি। ৩ ; ৭ । তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমুমান আছে। অর্থাৎ তাহা হুইলে অয়ু

অর্থাৎ যদি শক্কা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চরই অমুমান আছে। অর্থাৎ তাহা ইইলে অমুমান-প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য। আর যদি শক্কা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশর না থাকে, তাহা হইলে ত মহুমানের প্রামাণ্য-ক্তকের চার্ব্বাকোক্ত হেডুই থাকিবে না। উদরনের উত্তর এই যে, চার্ব্বাক যে ভাবী দেশ ও কালকে আপ্রর করিরা সর্ব্বেজ অমুমানের হেডুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার সংশর বিশ্বাছেন, সেই ভাবী দেশ ও কাল ত তাঁহার প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে? তবে তিনি তাহা আপ্রর করিরা সংশর করিবেন কিরপে? তাঁহার নিজ মডে যখন প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণই নাই, তথন ভাবী দেশ ও কাল তাঁহার অপ্রত্যক্ষ বলিরা তাঁহার মতে উহা অলীক, হতরাং উহা আপ্রর করিরা সর্ব্বেজ হেডুতে ব্যভিচার সংশরের কথা ভিনি বিশিতেই পারেন না। তাহা বলিতে গেলে ঐ ভাবী দেশ ও কাল তাঁহাকে অবশ্য মানিতে হইবে; তাহার জম্ম অমুমানপ্রমাণও মানিতে হইবে। অমুমানুপ্রমাণের ঘারাই ভাবী দেশ কাল নির্পর-পূর্ব্বক তাহাকে আপ্রর করিরা পূর্ব্বোক্তপ্রকার শক্কা ব। সংশর করিতে হইবে। তাহা হইলে বে শক্কার সাহাব্যে চার্ব্বাক অমুমানের প্রামাণ্য থগুন করিবেন, সেই শক্কা অমুমানপ্রমাণ ব্যক্তীত অসক্তব। স্থতরাং শক্কা করিতে হইলে চার্ব্বাকেরও অমুমানপ্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্কা না হইলে ত অমুমান স্বীকারের কোন বাধকই নাই। ফল কথা, চার্ব্বাক অমুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে পূর্ব্বাক্ত উপাধির শক্কা করিরা হেডুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশর করিতে গেলে অথবা করিরা হেডুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশর করিতে গেলে অথবা করিরা হেডুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশর করিতে গেলে অথবা

বে কোনদ্বপে ঐ সংশব্ধ করিতে গেলে ভাবী দেশ-কাগ প্রস্তৃতি এমন অনেক পদার্থ উাহাকে অবশু মানিতে হইবে, বাহা অহমান-প্রমাণ ব্যতীত তিনি সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। স্কৃতঃগং চার্কাকোক্ত বে শঙ্কা অহমানপ্রমাণ ব্যতীত জন্মিতেই পাবে না, ভাহা অহমানপ্রমাণের ব্যাঘাতক-দ্ধণে চার্কাক বলিতেই পারেন না।

স্মাদশী বলিতে পারেন বে, চার্মাক ভাবী দেশ-কাল প্রান্থতিকে সম্ভাবনা করিয়া, সেই
সম্ভাবিত দেশকালাদির আশ্রমপূর্মক হেতৃতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশরের কথা বলিতে পারেন।
ভাহাতে চার্মাকের ভাবী দেশকালাদির নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্রক নাই, চার্মাকের মতে ভাহা
সম্ভবও নহে। অন্ত সম্প্রদারের অন্থমিতিকে চার্মাক সম্ভাবনারপ জ্ঞানই বলিয়া থাকেন। ধুম্
দেশিয়া বন্দির সম্ভাবনা করিয়াই লোকে বন্দির আনয়নাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই চার্মাকের
সিদ্ধান্ত। এইয়প ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনার সাহাব্যেই চার্মাক পূর্মোক্ত প্রকার সংশয়
ক্রের, ইহা বলিতে পারেন। বস্তুতঃ চার্মাক তাহাই বলিয়াছেন।

এতচ্বতরে বুঝিতে হইবে যে, সম্ভাবনাও সংশারবিশেষ। ভাবী দেশকাগাদির সম্ভাবনাক্রপ সংশয় করিতে হইলে তাহার কারণ আবশুক। সংশয়ের বিষয়-পদার্থ কি, তাহা পুর্বের সেখানে জানা আবশ্রক। ধুম দেখিলে চার্বাক বহিং বিষয়ে যে সম্ভাবনা করেন, তাহাতে পূর্বে তাঁহার বহ্নিবিষয়ক প্রত্যক্ষ ছিল, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। তিনি কোন দিন কোন স্থানে ব'হ্ন না দেখিলে স্থানাস্তরে ধুম দেখিয়া উহার সম্ভাবনা করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে ইহা চার্কাকেরও অবশ্র স্বীকার্য্য যে, সম্ভাব্যমান বিষয়ের নিশ্চরাত্মক জ্ঞান পূর্ব্বে কোন স্থানেই না জন্মিলে তৰিবরে একটা সংস্কার জন্মিতে পারে না। সংস্কার না জন্মিলে তবিষয়ে স্মরণ হওয়া অসম্ভব। সংশরের পূর্ব্বে সন্দিহুম।ন পদার্থ অর্থাৎ যাহাকে সংশয়ের কোটি বলে, তাহার স্মরণ অবস্তুক। কারণ, উহা সংশয়মাত্রেই কারণ। ধুম দেখিয়াও যদি বে কোন কারণে চার্কাকের বঙ্কি পদার্থের শ্বরণ না হয়, তাহা হইলে সেধানে কি চার্ম্বাকের বহিং বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় হইয়া থ'কে ? ভাছা কাহারই হর না। স্থতরাং সংশরের পূর্ব্বে সন্দিহুমান পদার্থের স্মরণ আবশ্রক, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সংশর্গমাত্রেই সন্দিহুমান পদার্থের স্মরণের জ্বন্ত তদ্বিষয়ে পুর্বের বে কোন প্রকার নিশ্চরাত্মক অহতুতি আবশ্রক। কারণ, স্মরণমাত্রই সংস্কার-জন্স। নিশ্চর ব্যতীত ঐ সংস্থার জন্মিতে পারে না। ফল কথা, সম্ভাবনা করিতে হইলে অক্সঞ্জ পুর্দ্ধে সেই সম্ভাব্যমান পদার্থ বিষয়ে নিশ্চরাত্মক জ্ঞান আবশুক। চার্ব্বাক ভাবী দেশকলোদিবিষয়ক যে সম্ভাবনা ক্রিবেন, তাহাতে ঐ দেশকাণাদিবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যাহা আবগুক, যাহা পূর্বে জ্ঞান্ত্রা ভবিষরে সংস্থার জন্মাইবে, পরে তাহার ঘারা সংশব্দের পূর্ব্বে তদিষরে সংশব্দনক শ্বরণ बनाहरत, राहे निकाबाक ब्यान जाहात मरा व्यवस्था । हार्सीक व्याज्य जित्र व्यापा मार्टनन ना । ভাবী দেশকালাদির প্রত্যক্ষ অসম্ভব। স্থতরাং ঐ দেশকালাদির নিশ্চরাত্মক ক্লান তাঁহার মডে হুইতেই পারে না, স্মুতরাং তাঁহার মতে ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক সম্ভাবনা জ্ঞানও জ্বন্ধিকে পারে বা ।

পূর্বোক্ত কথার চার্কাক বদি বলেন যে, তাবী দেশকালাদিবিবরক নিশ্চরাত্মক জানের অন্ত অমুমানাদি প্রমাণ স্বীকারের কোনই আবশ্রক্তা নাই। কারণ, দ্রব্যন্তরপ সামান্ত ধর্মের কোম দ্ৰব্যে নৌকিক প্ৰত্যক্ষরম্ভ ( সামান্তদক্ষণা প্ৰত্যাসন্তি ৰন্ত ) সকল দ্ৰব্যেরই অলোকিক এডাক हम, देहा व्यक्षमानश्रमांगावानीमित्रात्र श्रीकार्या। जात्रा हरेल खराष्ट्रकार जाती तमनकानामिक পূর্ব্বোক অনোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায়, সে সকল পদার্থ নিশ্চিতই আছে। সামাস্থ ধর্মের জ্ঞানজন্ত অলোকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার না করিলে, অমুমানপ্রামাণ্যবাদীরা ধুমত্বরূপে ধুমমাত্তে বহিন্দ ব্যাপ্তিনিশ্চর করিতে পারেন না। কারণ, পাকশালা প্রভৃতি স্থানে পূর্বেবে বৃদ্ধ প্রচ্যক্ষ হয়, তাহাতে বহুত্ব ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারিলেও, দে ধুম পর্মতাদিতে থাকে না। পর্মতাদিতে বে ধুম দেখিয়া বহ্নির অস্থমান হয় তাহা পূর্ব্বে পাকশালা প্রভৃতি স্থানে ধুমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয়-ক'লে ) প্রত্যক্ষ নহে। স্বতগ্নং সেই ধুমে তথন বহিন্দ ব্যাপ্তিনিশ্চর অসম্ভব। যদি বলা যার বে, কোন এক স্থানে কোন ধৃম দেখিয়াই তথন ধৃমন্বরূপ সামাগু ধর্ম্বের জ্ঞানজ্জ ধৃমমাত্রের এক-প্রকার অলোকিক প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইলে তথন তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় ধুমমাত্রে বহিন্দ ব্যাপ্তিনিক্ষয় হইতে পারে তহুচিন্তামণিকার গঙ্গেশ প্রভৃতি এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তামুদারে দ্রব্যত্বরূপ দামান্ত ধর্মের জ্ঞানজন্ত যথন দ্রব্যমাত্রেরই অলোকিক প্রত্যক্ষ হয়, তথন ভাবী দেশকালাদি দ্রব্যেরও ঐ অনৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে আর উহা অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত বলা যার না।

এতহন্তরে বক্তব্য এই যে, যে পদার্থ প্রমাণদিদ্ধ আছে, তাহারই ঐরপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ছইতে পারে। চার্কাকের মতে ভাবী দেশ-কালাদি পদার্থ কোন্ প্রমাণ-সিদ্ধ ? চার্কাক অভুমানাদি প্রমাণ মানেন না, স্থতরাং কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বারাই তাঁহাকে বস্তুসিদ্ধি করিতে হইবে। ভাবী দেশ-কালাদির গৌকিকু প্রতাক্ষ অসম্ভব। চার্মাক যদি বলেন বে, দ্রব্যন্থরূপ সামান্ত ধর্মের জ্ঞানজ্জ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অলোকিক প্রত্যক্ষ আমি মানি, উহার দারাই ভাবী দেশ-কালাদি জব্য পদার্থ আমার মতেও দিল্প হয়, তাহা হইলে নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশাররপ দ্রব্য পদার্থ ই বা কেন हार्साटकत मारू शृद्धी क ध्येकात जालोकिक थाछाटकत बात्रा मिक इटेरान ना ? यहि वंग रव, ক্লাব্য অলীক, উহা একটা পদার্থই নহে, স্থতরাং উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে পারে না। তাহা হইলে ভাবী দেশ-কালাদি কেন অলীক নহে ? উহার অন্তিছে চার্ব্বাকের প্রমাণ কি, তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। চার্ব্বাক অমুপল্কির ছারা বেমন ঈশ্বরের অভাব নিশ্চন্ন করিয়াছেন, তদ্রপ ভাবী দেশ-কালাদিরও ত অমুপলনির হারা অভাব নিশ্চন্ন করিতে হয়। ফলকথা, যে সকল পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আছে, সেই সকল পদার্থেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে, ইহাই বলিতে হইবে। নচেৎ চার্মাকের অধীক্ষত অনেক পদার্থ পূর্ম্বোক্ত-রূপ অণোকিক প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ; স্থতরাং চার্কাকেরও অবশ্র স্বীকার্যা, ইহা বলিলে চার্কাক কি উত্তর मिरका ? ठाक्तात्कत्र मरा छावी राम-कामामि यथन ध्यमानिम स्टेर्डिं भारत ना, छथन धे नकन পদার্থের পূর্বোক্তপ্রকার অলোকিক প্রভাক্ত হয়, এ কথা চার্কাক বলিতে পারেন না। ভাবী দেশ-

कांगांवि भागेर्यक व्यमागिक कतिए भारत व्यस्मानांवि व्यमागरकरे बाद्धव कतिए रहेरत। বে কারণে ঈশ্বর প্রভৃতি শতীন্তির পদার্থ চার্কাকের মতে দ্রব্যন্থরূপে বা প্রমেরন্থরূপে সামাম্বধর্মজানজন্ত অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সেই কারণেই ভাষী দেশ-কালাদি পদার্থ পুর্ব্বোক্তরূপ অলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। স্থতরাং সেই সকল পদার্থে চার্বাকের মতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় ত্তিবয়ে সম্ভাবনারূপ সংশয়ও অসম্ভব। চার্কাকের মতে যে সংশন্ন হইতেই পারে না. বহ্নির উপলব্ধিস্থলে বহ্নি নিশ্চন্ন থাকান্ন বহ্নিসংশার জ্বন্মিতে পারে না, বহুির অমুপলব্ধিস্থলেও বহুির অভাব নিশ্চর থাকার বহুিসংশর জ্বন্মিতে পারে না; স্থতরাং ধুম দেখিয়া বহ্নির সম্ভাবনারূপ সংশব্ধ করিয়াই প্রাব্ত হয়, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সম্ভব নহে, এ কথা উদয়নার্গায়। পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ কারিকায় বলিয়াছেন। উহাই উদয়নের মূল যুক্তি জানিতে হুইবে। প্রকাশটীকাকার বর্দ্ধমান এখানে চার্ব্বাকের পক্ষে সামাস্ত ধর্মের জ্ঞানজ্জ দেশ-কালাদির অলোকিক প্রত্যক্ষের কথা সমর্থন করিয়া ডছভেরে বলিয়াছেন যে, চার্ব্বাক রখন "এই ছেড সাধক নতে, বেহেতু ইহা ব্যভিচারশঙ্কাঞ্জত্ত এইরূপে অমুমানের বারাই স্থপক সাধন করিতেছেন, তথন তাঁহার ঐ অমুমানের হেতৃও তাঁহার মহামুদারে ব্যভিচারশকাগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে উহার দারা তিনি স্বপক্ষ সাধন করিতে পারিবেন না। বে হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা হয় না, এমন হেতু স্বীকার করিলে অমুমানের প্রামাণাই স্বীকার করা হইবে। পরস্ত ব্যভিচার শঙ্কা করিলে ব্যভিচার ও অব ভিচার, এই ছইটি পদার্থ স্বীকার্য্য। "এই হেতু এই সাধ্যের ব্যভিচারী কি না" এইরূপ সংশব্দে সেই সাধ্যের ব্যভিচার ও অব্যভিচার, এই ছুইটি পদার্থ দেই হেতু পদার্থে বিশেষণ হয়। ঐ ছইট পদার্থই ঐ সংশ্রের কোট। সেই সাধ্যের অব্যক্তিচার বলিয়া যদি একটা পদার্থই না থাকে, অর্থাৎ উহা যদি অলীক হয়, ভাহা হইলে উহা পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়ের কোট হুইতে পারে না । যাহা অগীক, যাহার কোন সন্তাই নাই, তাহা কি কোনরপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ? চার্কাক তাহা স্বীকার করিলেও কোন স্থলে সেই অব্যক্তিচারের নিশ্চর ব্যতীভণ্ড অক্সতা তাহার সংশন্ন হইতে পারে, ইহা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। ফলকথা চার্কাকের মতে যখন কোন পদার্থেই সাধ্য পদার্থের অব্য**ভিচার নিশ্চ**য় সম্ভব নহে, তথন সাধ্য পদার্থের ব্যক্তিচার-সংশয়ও তাঁহার মতে অসম্ভব। কারণ, যে পদার্থ বিষয়ে সংশয়, সেই পদার্থের স্মরণ ঐ সংশরের পূর্বে আবশ্রক। তাহাতে ঐ অব্যভিচার বিষয়ে সংস্কার আবশ্রক। ঐ অব্যভিচার বিষয়ক নিশ্চয় আবশুক। হতরাং অব্যভিচারের নিশ্চয় অসম্ভব হইলে ভাহার সংশয়ও অসম্ভব । তাহা হইলে ব্যভিচারের সংশয়ও অসম্ভব । কারণ, বাহা ব্যভিচার-সংশয়, ভাছা অব্যভিচার-সংশরাত্মক হইবেই। অব্যভিচারের সংশর হইতে না পারিলে ব্যভিচার-সংশর কোন-রূপেই হইতে পারে না।

চার্ন্ধাকের দিতীর কথা এই যে, যদি আমার কথিত উপাধিশন্ধা বা ব্যভিচারশন্ধার উপপত্তির জন্ত অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হয়, তবে বাংগ হইয়া তাহা করিব। কিন্ত হেতুতে বে সাথ্যের ব্যভিচারশন্ধা হইয়া থাকে, যাহা অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরাও স্বীকার করিতে বাংগ্য, স্বীকার

না করিলে সভ্যের অপলাপ করা হয়, সেই ব্যক্তিচার্ত্মশ্বা নিবৃত্তির উপায় কি ? আপাততঃ ধুমে বহ্নির ব্যক্তিচার দেখা না গেলেও কোন কালেই কোন দেশেই যে উহা দেখা যাইবে না. ভাচা কে বলিতে পারে ? সহস্র সহস্র স্থানে পদার্থদ্বয়ের সহচার দেখিয়াও ত আবার কোন স্থানে তাহাদিগের ব্যভিচার দেখা বাইতেছে। স্থতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শব্ধা অনিবার্য্য। উপাধির শব্ধা হুইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যক্তিচার শঙ্কা হয়, ইহা অমুমানপ্রামাণ্যবাদীরাও বলিয়াছেন। উপাধির শঙ্কাও সর্বব্রেই হুইতে পারে। স্মৃতরাং ব্যভিচারশকাও সর্বব্রেই হুইতে পারে। ঐ শঙ্কার উপ-পত্তির জ্বন্ত যেমন অন্তুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, হেতুতে সাধ্যের অব্যভিচার প্রভৃতি পদার্থ এবং কোন স্থানে তাহার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, তদ্মপ ঐ ব্যক্তিচার শক্ষা হর বলিরা আবার অমুমানের প্রামাণ্যও উপপন্ন হর না ; এ সমস্ভার শীমাংসা কি ? এতহুত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন,—"তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ"। উদয়নের কথা এই যে, সর্ব্বত্র হেততে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা হয় না। যেথানে ব্যভিচার শঙ্কা হয়, সেথানে তর্ক ঐ শঙ্কার অবধি অর্থাৎ নিবর্ত্তক। ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক তর্কের দারা ব্যভিচারশঙ্কা নিহৃত্তি হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, স্থতরাং দেখানে অমুমান হইতে পারে। যেমন ধুমে বহ্নির ব্যভিচার সংশন্ন হইলে অর্থাৎ বৃহ্নিপুত্ত স্থানেও ধুম অ:ছে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে "ধুম ধদি বৃহ্নির ব্যক্তিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিক্স না হউক" ইত্যাদি প্রকার তর্কের দারা ঐ সংশরের নির্ভি হইরা বার। বহ্নি থাকিলেই ধুম হয়, বহ্নির অভাবে অন্তান্ত সমস্ত কারণ সত্তেও ধুম হয় না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখিয়া ধুমের প্রতি বহ্নি কারণ অর্থাৎ ধুম বহ্নিজ্ঞ, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা গিয়াছে। ধুম বহ্নির ব্যক্তিচারী হইলে অর্গাৎ বহ্নিশৃত্ত স্থানেও ধুম থাকিলে ধুম বহ্নিজত্ত হইতে পারে না। কারণপুত্ত স্থানে কার্য্য জ্বন্মিতে পারে না। বদি বহ্নি নাই, কিন্তু সেধানে ধুম **ত্র**ন্মিয়াছে, हेहा वना यात्र, जारा हरेल धूम विश्वकण नत्ह, हेश विनिष्ठ हन्न ; किन्छ जारा वना यारेत्व ना । ৰহ্ছি ব্যতীত ধ্মের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, ঐ বিষয়ে অন্ত কোন প্রমাণও পাওয়া **ধা**য় নাই। যে অন্বন্ধব্যতিরেক জ্ঞানজন্ম কার্য্যকারণভাব নির্ণন্ন হয়, তাহা ধুম ও বহিতেও আছে। বহ্নি সত্তে ধ্মের সত্তা ( অশ্বর ), বহ্নির অসত্তে ধ্মের অসত্তা ( ব্যতিরেক ), ইহা বধন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তথন প্রত্যক্ষের দারাই ধূনে বহিজ্ঞাত্ব নিশ্চর হইরাছে। তাহা হইলে ধূমে বহিজ্ঞাতত্ত্বর অভাবের আপত্তি করিলে, দে আপত্তি ইষ্টাপত্তি হইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষের দারা ধুনে বহিন্দ ব্যাপ্তিনিশ্চন্ন করিতে যদি ধুম বহুির বাভিচারী কি না, এইরূপ সংশন্ন উপস্থিত হন্ন, তাহা হইলে "ধুম বদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিজ্ঞ না হউক" অর্থাৎ ধুমে বহ্নিজ্ঞতের অভাব থাকুক, এইরূপ তর্ক বা অপেত্তি ঐ সংশয় নিবৃত্ত করিয়া থাকে। কারণ, ধুম বহিন্দ ব্যক্তিচারী হইলে অর্থাৎ বহিন্ত স্থানেও থাকিলে তাহা বহিন্ত হয় না, বহিন ধুমের কারণ হয় না। স্থতরাং ধূমে বহ্নিজন্তত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়। ফদকধা, পূর্ব্বোক্তপ্রকার আপতিরূপ ভর্ক পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংশবের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করনা করিতে হইবে। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর বেরূপ জ্ঞানবিশেষকে "তর্ক" বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদিগের মতে সংশব-

বিশেষের প্রতিবন্ধক, ইহা ফলবলে করনা—করিতে হইবে। (> আ;, ৪০ স্তা দ্রস্টব্য))।
ফল কথা, কোন স্থলে উপাধি সন্দেহবশতঃ, কোন স্থলে অস্ত কারণজন্ম হেতুতে যে সাধ্যের ব্যভিচার
সংশন্ধ জন্মে, তাহা তর্কের ঘারাই নিবৃত্ত হয় এবং অনেক স্থলে ঐ ব্যভিচারশকা জন্মই না,
ইহার অমুৎপত্তি সেধানে স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ ঐ সংশন্তের অন্তান্ত কারণের অভাবপ্রযুক্ত। স্মৃতরাং
ব্যভিচার-সংশন্ধপ্রযুক্ত অমুমানের প্রামাণ্য লোপ হইতে পারে না।

চার্কাকের তৃতীয় কথা এই যে, যে তর্কের ছারা ব্যভিচারশঙ্কা নিরুদ্ভি হয় বলিবে, দেই "তর্ক"ও ব্যাপ্তিমূলক অর্থাৎ সেই তর্করূপ জ্ঞানও ব্যাপ্তিনিশ্চয়জ্জ্য। সেধানেও ব্যভিচার সংশয়প্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে না পারিলে, তজ্জ্য তর্কও হইতে পারিবে না। আবার সেখানে ঐ ব্যক্তিচারদংশন্ন নিবৃত্তির জন্ম কোন তর্ককে আশ্রন্ধ করিতে গেলে ভাহার মুলীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চর আবশ্লক হইবে। সেই স্থলেও ব্যভিচারসংশগ্রবশতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চগ্ন অসম্ভব হওয়ায়, সেই ব্যভিচার-সংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ম অন্ম ভর্ককে আশ্রব্ধ করিতে হইবে। এইরূপে ব্যভিচারদংশব্ধ নিবৃত্তির জন্ম প্রত্যেক স্থলেই তর্ককে আশ্রম্ম করিতে হইলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য এবং তাহা হইলে কোন দিনই তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারায় ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির আশা নাই। স্নতরাং অমুমানের প্রামাণ্যসিদ্ধিও সম্ভব নহে। যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে "ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে বহ্নিজ্ঞ না হউক" এইক্লপ তর্ক বা আপতিতে বহ্নিজন্তত্বের অভাব আপাদ্য, বহ্নি-ব্যভিচারিত্ব আপাদক। ধুমে বহ্নিব্যভিচারিত্বরূপ আপাদকের আরোপ করিয়া, তাহাতে বহ্নিজ্বন্তত্বাভাবের আরোপ করা হয়। আপত্তি স্থলে যদি ঐ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে আপান্য পদার্গটির অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা আপাদক পদার্থের অভাবের অনুমান করা হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ধূমে বহ্নিজন্তম হেতুর দারা বহ্নিব্যভিচারিম্বের অভাবের অহুমানই দেই চরম কর্ত্তব্য অনুমান। অর্থাৎ "ধ্ম" বহ্নির ব্যভিচারী নহে, বেছেতু ধৃম বহ্নিজন্ত ; য হা বহ্নির ব্যভিচারী পদার্থ, তাহা বহ্নিজন্ত পদার্থ হইতে পারে না; ধুম বখন বহ্নিজন্ত পদার্থ, তখন ত'হা বহ্নির বাভিচারী হইতে পারে না, এইরূপে যে অহুমান হইবে, তাহাতে বহ্নিজ্ঞাত্ব হেতুতে বহিন্দর ব্যক্তিচারিত্বাভাবের ব্যাপ্তিনিশ্চর আবশুক। ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চর ব্যতীত ধুম যদি "বহিন্দর ব্যজ্ঞিচারী হয়, তবে বহ্নিজন্ম না হউক, এইরূপ তর্ক জন্মিতে পারে না। বহ্নিজন্ম হইলেই দে পদার্থ বহিন্দ ব্যভিচারী হয় না, ইহা দিছ না থাকিলে এক্লপ আপত্তি কেহ করিতে পারেন না। স্নতরাং ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক ভর্কও যথন ব্যাপ্তিমূশক, তথন ব্যভিচারদংশয়বশতঃ সেই ব্যাপ্তিনিশ্চরও অসম্ভব হইলে, তন্মূলক ঐ "তর্ক"ও অসম্ভব হইবে। এইরূপ ধূম বহিজ্জা, ইহার নিশ্চর না হইলেও তন্মূলক ঐ তর্ক অসম্ভব। কিন্তু ধূম ও বহিংর কার্য্যকারণভাবের ব্যক্তিচার শঙ্কা করিলে, তাহাও যদি তর্কবিশেষের ঘারা নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ তর্কের মৃণীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চর আবশ্রক হইবে। দেখানেও ব্যভিচারশকাপ্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চর অসম্ভব হইলে তমুলক ঐ তর্কও অসম্ভব হইবে। ফলকথা, সর্বাত্ত বাভিচারসংশয় উপস্থিত হইয়া ব্যাপ্তি-নিশ্চরের প্রতিবন্ধক হইলে কুজাপি ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে না পারায় তন্মূলক তর্কও কুজাপি

জন্মিতে পারে না ; পরস্ত সর্বব্র ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্ম ভিন্ন প্রকার অসংখ্য ভর্ককে আশ্রের করিলে "অনবস্থা" দোষ হইয়া পড়ে। স্থতরাং "তর্ক"কে আশ্রয় করিয়া অমুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। এতছত্তরে উদয়নাচার্য্য বণিয়াছেন,—"ব্যাহাতাবধিরাশঙ্কা"। উদয়নাচার্য্যের কথা এই যে, সর্ব্বত্র ঐক্নপ শঙ্কা হইতেই পারে না। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত শঙ্কার অমুংপত্তি ঘটিয়া থাকে। শ্ৰাকারী তাহাই আশক্ষা করিতে পারেন, যাহা আশক্ষা করিলে নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। ধুম বহুির ব্যভিচারী হইলে বহুিজ্ঞ হইতে পারে না। ধদি বহুিশুগু স্থানেও ধুম জ্বন্মে, তাহা হইলে বহ্নি ধুমের কারণ হয় না। বহ্নি ধুমের কারণ না হইলে, ধুমার্থী ব্যক্তি ধুমের জন্ম বহ্নিবিষয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? বদি বহ্নি বা গীত ও ধুম জন্মিতে পারে, এইরূপ সংশন্ন থাকে, তবে ধুমের উৎপত্তিতে বহ্নিকে নিয়ত আবশুক মনে করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সংশন্নবাদী ব্যক্তিও কেন বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ? স্থতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় না থাকাতেই ধুমার্থী ব্যক্তি বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। বহ্নি সত্ত্বে ধুমের সন্তা (অবন্ধ), বহ্নির অসত্তে ধুমের অসতা (ব্যতিরেক), এইরূপ'অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখিরাই ধুম বহ্নিজন্ত, ইহা নিশ্চর করিয়া, ধুমার্থী ব্যক্তি ধুমের জন্ম বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত হয়। ধুমার্থী ব্যক্তি ধুমের জন্ম বহি গ্রহণ করে, কিন্তু বহ্নি ধুমের কারণ নহে, এইরূপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনও সম্ভব নহে। স্থতরাং যাহা আশঙ্কা করিলে শঙ্কাকারীর প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হয়, তাহা কেহই শঙ্কা করিতে পারে না ও করে না, ইহা অমুভবসিদ্ধ সত্য। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবৃত্তির ব্যাঘাতই শঙ্কার অবধি। তাহা হইলে শঙ্কা নিরব্ধি না হওয়ায় অনবস্থাদোষের সম্ভাবনা নাই। পরস্ক শঙ্কাকারী চার্জাক যদি কার্য্যকারণ-ভাবেরও শক্ষা করেন অর্থাৎ যদি বলেন যে, বহ্নি ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চিত হইলে ধুম বন্দির ব্যভিচারী নহে, ইহা নিশ্চিত হয় বটে, কিন্তু বহ্নি যে ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কোন স্থানে বহ্নি ব্যতীতও ধুম জন্মে কি না, ইহা কে বলিতে পারে 📍 এতছ ররে উদয়ন বলিয়াছেন যে, এরপ অন্বয়ব্যতিরেক-নিদ্ধ কার্য্যকারণভাবের শঙ্কা করিলে, কুত্রাপি শঙ্কাই জন্মিতে পারে না। কারণ, চার্ব্বাক ধে শঙ্কা করেন, ভাহাও বিনা কারণে হইতে পারে না। শঙ্কার কোন কারণ না থাকিলে শঙ্কা হইবে কিন্তুপে ? কারণ বাতীতও যদি কার্য্যোৎপত্তি হয়, ভাহা হইলে সকল কার্য্যই সর্ব্বেল সর্ব্বলা হয় না কেন ? স্থতরাং শঙ্কারূপ কার্য্যের অবশু কারণ আছে, ইহা চার্বাকেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি সেই কারণকে তাঁহার কারণ বলিয়া কিরুপে নিশ্চয় করিবেন ? তাঁহার স্বীকৃত শঙ্কার কারণও শঙ্কার কারণ না হইতে পারে। ভাহাতেও ভিনি সংশন্ন করেন না কেন ? তিনি যদি অধন্য ও ব্যতিরেঁক নিশ্চরপূর্ব্বক তাহার শঙ্কার কারণ নিশ্চর করেন, তাহা হইলে ধুম-বহ্নি প্রভৃতি পদার্থেরও ঐরপে কার্য্যকারণভাব নিশ্চর কেন করা যাইবে না ? ফলকণা, অধন্ন-ব্যতিরেক-সিদ্ধ কার্য্যকারণভাবের শকা করা যান না, তাহা কেহ করেও না। স্থতরাং ধূমের প্রতি বহিং কারণ, বহিং ব্যতীত কিছুতেই ধূম জন্মে না, ইহা নিশ্চিতই আছে। তাহা হইলে ধুম বহিন্ন ব্যভিচারী নহে, ইহাও নিশ্চিত। কাহারও সংশয় হুইলে পুর্বোক্তরূপ তর্কের দারা তাহা নিবৃত্ত হয়। . ঐ তর্কের মুণীভূত ব্যাপ্তিতে নিরবধি সংশয় হইতে পারে না। চার্রাকেরও তাহা হয় না। উদয়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মূর্ল ভাৎপর্য্য এই যে, ইউ্পাধনতা নিশ্চয় জ্বন্তুও অনেক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সে সকল বিদ্বাতীয় প্রবৃত্তির প্রতি ইউসাধনতার নিশ্চয়ই কারণ। অম্বয় ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত তাহা নিষ্কারণ করা যায়। ইউসাধনতার বে-কোনরূপ জ্ঞানমাত্র তাহাতে কারণ নহে। ব্যক্তির ধুমই ইষ্ট; বহ্নিকে ভাহার দাধন বা কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই ধুমের জভ্ ্ ভাঁহার বহ্নি বিষয়ে প্রাবৃত্তি হইন্না থাকে। নচেৎ ঐ বিশিষ্ট প্রাবৃত্তি ভাঁহার কিছুতেই হইত না। ধুমার্থী ব্যক্তি যথন ধুমের প্রতি বহ্নি কারণ, ইহা নিশ্চর করিয়াই ধুমের জন্ত বহ্নি গ্রহণ করিতেছেন, চার্বাকও ভাহাই করিতেছেন, তখন তত্বারা বুঝা বায় ধুমের প্রতি বহ্নি কারণ কি না, এইরূপ সংশন্ন তাঁহার নাই। তত্তিস্তামণিকার গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, ধুমাদি কার্য্যের জন্ত বহ্নি প্রভৃতি পদার্থকে "নিয়মতঃ" অর্থাৎ ধুমাদি ইট পদার্থের কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই নিশ্চরপ্রযুক্ত প্রবন্ধের বিষয় করে; আবার বহিং প্রভৃতি পদার্থ ধুমাদির কারণ কি না, এইরপ শঙ্কাও করে, ইহা কথনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। গঙ্গেশের তাৎপর্য্য বর্ণনায় মৈথিল মিশ্র আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, চার্ব্ধাকের প্রতি ব্যাপ্তিগ্রাহের উপায় প্রাদর্শন করিতে গেলে, তথন শঙ্কানিবর্ত্তক তর্ক প্রাদর্শন করিলে, চার্ব্বাক যদি ভাছাতেও শঙ্কার উদভাবন করেন, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ ব্যাঘাত দেখাইতে হইবে যে, তুমি ঐরপ শক্ষা কর না অর্থাৎ ভূমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। বস্তুতঃ তোমারও ঐরপ শক্ষা বা সংশন্ধ নাই। ঐক্নপ সংশন্ন থাকিলে ধুমাদি সেই সেই কার্য্যের জন্ম বহ্নি প্রভৃতি সেই সেই কারণে তোমারই প্রবৃত্তি ব্যাহত হইয়া যায়। অর্থাৎ তোমার ধুমাদি কার্য্যের প্রতি বহ্নি প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া নিশ্চয় না থাকিলে তোমারও তন্মূলক ঐ বিশিষ্ট প্রবৃত্তি হইত না'। রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতিতে মৈথিল মিশ্রদিগের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন পাওয়া যায়। রবুনাথ ঐ বর্ণনের প্রকর্ষ খ্যাপনও করিয়াছেন। টীকাকার জগদীশ দেখানে বলিয়াছেন যে, ইন্ট্রসাধনতা-নিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ স্বীকার করিয়াই ঐরপ তাৎপর্য্য বর্ণিত ইইয়াছে। কিন্তু চার্মাক ধর্মন ইষ্ট্রসাধনভার সংশব্ধকেও প্রবৃত্তির কারণ বলেন, তথন তাঁহার ধুমের জন্ম বহ্নিবিষয়ে যে প্রবৃত্তি, তাহার ব্যাঘাত নাই। ৰহ্নি ধুমের কারণ কি না, এইরূপ সংশয়বশতঃও তাঁহার মতে ঐ প্রবৃত্তি হুইতে পারে। এই কারণেই রঘুনাথ, মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন নাই, ইহা জগদীশের কথার স্পষ্ট পাওরা বার । মনে হর, মৈথিল মিশ্র-বর্ণিত তাৎপর্ব্যেই উদয়ন "ব্যাঘাতাবধিরাশক্ষা" এই কথা বিশরাছেন। মিশ্র টীককারও উদয়নের ঐরপ তাৎপর্য্য বুবিয়াই তদন্তসারে গলেশের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। উদয়ন তাঁছার ঐ কথার বিবরণ করিতে বলিয়াছেন যে, "ভাহাই আশবা করা যায়, যাহা আশবা করিলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয় না, हैं है। लाकमर्याना"। व्यर्थाए हैं हो नर्वरामाक-मच्चा निकास, छेहा तक ना मानिया भारतन ना। খোহা আশস্তা করিলে অক্রিয়া ব্যাঘাত না হর" এ কথা গলেশও বলিয়াছেন। টীকাকার

 <sup>&</sup>quot;मक्त्रम" अरह देविक कृतिवृक्त (मृद्य क्रांक्ट्र के खादिर छोष्पर्य) वर्गन कृतिहारहन ।

নব্য নৈরায়িক মধুরানাথ, গঙ্গেশের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, বাহা আশকা করিলে অর্থাৎ ষাহা প্রবৃত্তির পূর্বে সন্দেহের বিষয় হইলে স্বক্রিয়ার অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত না হয়। মথুরানাথ ঐ স্থলে "ক্রিরা" শব্দের প্রবৃত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন — অপ্রবৃত্তি। উদয়নও অপ্রবৃত্তি অর্থেই অক্রিয়া বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। ঐ অপ্রবৃত্তির কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। ইষ্টসাধনতার নিশ্চরাত্মক জ্ঞানজ্ঞাই যে সকল প্রবৃত্তি হয়, তাহার পূর্বে ইষ্ট্রসাধন গ্রার নিশ্চরই আছে, সংশব্ধ নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বহ্নি ধ্নের কারণ, এইরূপ নিশ্চর জন্ত ধুমার্থী ব্যক্তির বহিং বিষয়ে ধে প্রবৃত্তি, তাহা ঐ নিশ্চরপূর্ব্বক হওয়ার, সেধানে বহিং ধুমের কারণ কি না, এইরূপ সংশন্ন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। সেথানে এরূপ সংশন্ন থাকিলে নিশ্চন্থ-মূলক ঐ প্রবৃত্তির বাাঘাত হইত, অর্থাৎ তাহা অন্মিতেই পারিত না। ফল কথা, সংশয়মূলক প্রবৃত্তিও বছ স্থলে বছ বিষয়ে হইয়া থাকে, ইহা উদয়নেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রবৃত্তি-গুলি ইষ্টসাধনতানিশ্চরজ্ঞা, তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশর থাকিলে ঐ প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না, ইহাই উদয়নের মূল তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। চার্মাক পুর্ম্বোক্তরূপ শহা করিলে তাঁহার নিশ্চমুশক প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাঘাতই তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। মিশ্র নৈরারিকের এই কথা চিস্তা করিয়া, উদয়নেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য মনে করা ঘাইতে পারে। বহ্নি ধুমের কারণ, ইহা নিশ্চয়ই করা বায় না, ধুম বহ্নির কার্য্যকারণভাবেও সন্দেহ, এই কথা বনিলে চার্কাকের শবারপ কার্য্যও জন্মিতে পারে না। তাঁহার শবার কারণও অনিশ্চিত হইলে কোন কারণজন্ম ঐ শহা হয়, ইহা তিনি বলিতে পারিবেন না। বিনা কারণে শহা হইতে পারে না। উদয়ন শেষে বলিয়াছেন যে, শঙ্কার কারণ অনিশ্চিত হইলে সকল বস্তু অসত্য হইয়া পড়ে। উদয়নের এই শেষ কথার দারাও তাঁহার পুর্কোক্তরূপ তাৎপর্য্যই মনে আদে। তর্ক প্রন্থে গৰেশ বাহা বলিয়াছেন, তাহারও মিশ্র-বর্ণিত পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই সরলভাবে বুঝা বার। টীকাকার রঘুনাথ ও মথুরানাথ কট কল্পনা করিয়া গঙ্গেশ-বাক্যের যেরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিগছেন, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ বিভিন্নার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই গঙ্গেশের বিবক্ষিতার্থ বলিয়া মনে আসে না। নৈয়ায়িক স্থ্যীগণ গঙ্গেশের তর্কগ্রন্থের মাপুরী বাংখ্যা স্মরণ করিয়া উহার সমালোচনা করিবেন।

অনির্বাচ্যবাদী, প্রতিভার পূর্ণ অবতার শ্রীহর্ষ "থগুনথগুধাদ্য" গ্রন্থে উদয়মের পূর্ব্বোক্ত কথার বহু বাদপ্রতিবাদ করিয়া কোন প্রকারেই শঙ্কার উচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহা দেখাইতে উপসংহারে বিদয়াছেন,—

> "তন্মাদন্মাভিরপ্যন্মিরর্থে ন ধনু ছপঠা। বদ্গাবৈবাছথাকারমক্ষরাণি কিরস্তাপি। ব্যাঘাতো যদি শহাহন্তি ন চেচ্ছেরা ততন্তরাং। ব্যাঘাতাবিধিরাশনা তর্কঃ শহাবধিঃ কুতঃ॥"

व्यथम स्नाटक वना बरेबाट्ड त, এই विचाय चामजाও ভোমার গাথাকেই (উদয়নের কারিকাকেই)

কএকটিমাত্র অক্ষর অর্থাৎ শব্দ অন্তথা করিয়া, সহকে পাঠ করিতে পারি। শব্দর মিশ্রের ব্যাখ্যামুদারে কএকটিমাত্র অক্ষর বে তোমার গাথা, তাহাকে অন্তথা করির। পাঠ করিতে পারি। অর্থাৎ তোমার কারিকারই একটু পাঠভেদ করিয়া, তদ্বারাই তোমার কথার প্রতিবাদ করিতে পারি, ইছাই প্রথম প্লোকে বলা হইয়াছে। বিভীয় প্লোকে দেই অন্তথাপাঠ করিয়া উদয়নের কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। উদয়ন বলিয়াছেন,—"শকা চেদমুমা২স্তোব"। শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,— "বাাঘাতো যদি শঙ্কাহস্তি"। উদয়ন বলিয়াছেন,—"তৰ্কঃ শঙ্কাবধিৰ্মতঃ"। শ্ৰীহৰ্ষ বলিয়াছেন,— "তর্ক: শঙ্কাবধি: কুড:।" ইহাই অভ্যথাপাঠ। দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এই বে, "ব্যাখাতো যদি" অর্থাৎ যদি ব্যাদাত থাকে, তবে "শঙ্কাহস্তি" অর্থাৎ তাহা হইলে শঙ্কা অবশ্রুই থাকিবে। শঙ্কা ব্যতীত তোমার কথিত ব্যাঘাত থাকিতেই পারে না। "ন চেৎ" অর্থাৎ যদি ব্যাঘাত না থাকে, যদি তোমার কথিত শরার প্রতিবন্ধক ব্যাঘাত নাই বল, তাহা হ'ইলে স্মুতরাং শরা আছে, শরার প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবশ্রুই শক্ষা থাকিবে। তাহা হইলে শক্ষা ব্যাঘাতাবধি অর্থাৎ ব্যাঘাত শঙ্কার প্রতিবদ্ধক, ইহা কিরুপে হয় ? এবং তাহা না হইলে তর্ক শঙ্কাবধি অর্থাৎ শঙ্কার প্রতিবদ্ধক, ইগাই বা কিব্ৰূপে হয় ? অৰ্থাৎ ব্যাঘাত থাকিলে ৰখন শঙ্কা অবশ্ৰুই থাকিবে, শঙ্কা ছাডিয়া ব্যাঘাত থাকিতেই পারে না, তথন ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। তাহা না হইলে পর্ব্বোক্ত প্রকার শরাবশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার তর্কই জন্মিতে পারে না। স্থতরাং তর্কও শরার নিবর্ত্তক হুইতে পারে না, তাহা অসম্ভব। শ্রীহর্ষের গুঢ় অভিদন্ধি এই যে, শঙ্কা হুইলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাঘাত হর, স্মতরাং শঙ্কা হয় না, এই কথা বলিলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাবাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলা হয়। উদয়ন "ব্যাঘাভাববিরাশকা" এই কথার দারা তাহাই বলিয়াছেন। ব্যাঘাত শঙ্কার অবধি কি না সীমা অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, ইহাই ঐকথার দ্বারা বুঝা যায় ; এখন এই ব্যাঘাত পদার্থ কি, তাহা দেখিতে ছইবে। পুন বহিন্দ্রভাকি না, ইত্যাদি প্রকার সংশব্ধ থাকিলে, ধুনার্থী ব্যক্তি ধুনের জভা নির্বিং-চারে বে বহু বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইতে পারে না। ঐক্লপ সংশন্ন থাকিলে ঐক্লপ নিঃশঙ্ক প্রবৃত্তি হয় না। পুর্বোক্ত প্রকার শকা বা সংশবের সহিত পুর্বোক্তপ্রকার প্রবৃত্তির এই যে বিরোধ, তাহাই ঐ "ব্যাঘাত" শব্দের দারা প্রাকৃতিত হইরাছে। বিরোধ স্থলে ছুইট প্লার্থ আবশুক। এক পদার্থ আশ্রন্ন করিন্না বিরোধ থাকিতে পারে না। পদার্থদ্বরের পরস্পর বিরোধ থাকিলে, ঐ ছইটি পদার্থই সেই বিরোধের আশ্রয়। উহার একটি না থাকিলেও ঐ বিরোধ শাকিতে পারে না। পুর্বেষাক্তপ্রকার শঙ্ক। এবং প্রবৃত্তির যে বিরোধ ( য'হাকে উদয়ন ব্যাঘাত বলিন্নছেন ), তাহ বেধানে আছে, দেখানে ঐ বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রন্থ শঙ্কা, তাহা অবশ্রই থাকিবে। ঐ বিরোধের প্রতিবোগী বা আশ্রম শঙ্কা ছাড়িয়া, ঐ বিরোধ কিছতেই থাকিতেই পারে না। যাহার সহিত বিরোধ, দেই বিরোধের আশ্রম না থাকিলে, বিরোধ কি থাকিতে পারে ? তাহা কোন মতেই পারে না। তাহা হইলে ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে. উদরনোক্ত ব্যাঘাত অর্থাথ শরাও প্রবৃতিবিশেষের বিরোধ পাকিলে দেখানে শরা অবশ্রাই পাকিবে। তাই বলিয়াছেন, "বাাখাতো যদি", তাহা হুইলে "শহাহন্তি"। ব্যাখাত থাকিলে

যথন শন্ধা অবশুই থাকিবে, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত বিরোধরপ ব্যাহাত পদার্থ থাকিতেই পারে না, তথন আর ঐ ব্যাহাতকে শন্ধার প্রতিবন্ধক বলা বায় না। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার শন্ধার কোন হলেই কোনরপেই উচ্ছেদ হইতে না পারায়, তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও অসম্ভব; স্থতরাং তর্ক অসম্ভব; স্থতরাং তর্ক অসম্ভব; স্থতরাং তর্ক অসম্ভব। তাই শেষে বলিয়াছেন,—"তর্কঃ শন্ধাবধিঃ কুতঃ"।

শ্রীহর্ষ উদয়নের "ব্যাঘাত" শব্দের দারা কি ব্বিয়াছিলেন এবং তিনি উদয়নের সমাধান কিরপ ব্ঝিয়াছিলেন, তাহা স্থগিগ লক্ষ্য করিবেন। নব্য নৈয়ায়িক মথুরানাথও শ্রীহর্ষের কথার পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপই তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গঙ্গেশের প্রযুক্ত "ব্যাঘাত" শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ওঘচিন্তামণিকার গল্পেশ "ভর্ক"গ্রন্থে শ্রীহর্ষের পূর্ব্বোক্ত ঘিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার ঐ কথার থণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ প্রথমে বলিয়াছেন যে, শক্কাশ্রিত ব্যাঘাত, শক্কার প্রতিবন্ধক নহে অর্থাৎ তাহা বলা হয় নাই; স্বক্রিয়াই ঃশকার প্রতিবন্ধক। গঙ্গেশের গুচ তাৎপর্য্য এই যে, যদি শক্ষা ও প্রবৃতির বিরোধন্নপ ব্যাঘাতকে শক্ষার প্রতিবন্ধক বলা হইত, তাহা হইলে ব্যাঘাত থাকিলে শক্ষা থাকিবেই, এইরূপ কথা বলা যাইত; কিন্তু তাহা কেহ বলে নাই। উদয়নেরও তাহা বিবক্ষিত নহে। উদয়নের কথা এই যে, তাহাই আশঙ্কা করা যায়, যাহা আশঙ্কা ক্রিলে স্বপ্রবৃত্তির ব্যাঘাতাদি দোষ না হয়, ইহা সর্বলোক্ষিদ্ধ। উদয়ন পরে এই কথা বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা" এই কথারই বিবরণ বা তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। তাছা হইলে বুঝা যায় যে, যেখানে শঙ্কা হইলে শঙ্কাকারীর প্রার্তিরই ব্যাঘাত হয়, সেধানে বস্তুতঃ শঙ্কা হয় না। সেধানে শঙ্কার অন্ত কারণের অভাবেই হউক, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতেই হউক, শঙ্কাই জন্মে না, ইহাই উদয়নের তাৎপর্যা। উদয়ন যে ঐ ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীহর্ষ উদয়নের কথা না ব্রিয়াই ঐক্লপ অমূলক প্রতিবাদ করিয়াছেন। গঙ্গেশ পরে দিতীয় কথা বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত শঙ্কার প্রতি-বন্ধক, ইহা বলিলেও কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোষ হয় না। বিশেষ দর্শন বেমন শস্তার নিবর্ত্তক হয়, তদ্রূপ ব্যাঘাতও শত্তার নিবর্ত্তক হইতে পারে, নচেৎ বিশেষ দর্শনক্ষয়ও কোন স্থলে শবার নিবৃত্তি হুইতে পারে না। গঙ্গেশের এই শেষ কথার গুড় তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বোক্ত-প্ৰকার শঙ্কা ও প্ৰবৃত্তির বিরোধন্নপ যে ব্যাঘাত, তাহা শঙ্কাশ্রিত, স্থতরাং শঙ্কা রা থাকিলে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ ব্যাঘাত বেখানে থাকিবে, দেখানে ঐ শব্ধাও অবশ্রই থাকিবে: স্মুতরাং ব্যাঘাত শঙ্কার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। যাহা থাকিলে যাহা থাকিবেই, তাহা ভাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে না, ইহাই শ্রীহর্ষের মূল কথা। কিন্তু তাহা হইলে বিশেষ पर्मन महाब निवर्डक इव किज़र्ल ? हेरा कि छोनू अथवा शुक्त ? **এरेज़**श मध्मन्न स्टेरल यि राभारन স্থাপুত্ব বা পুরুষত্বরূপ বিশেষ ধর্মনিশ্চর হয়, ভাহা হইলে আর দেখানে এরপ সংশয় জন্মে না। थे ऋता के वित्नव मर्नन विताधि मर्नन, धरे बबरे छेश थे मश्मावत निवर्तक इत्र। शूर्त्वाक

সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ আছে বলিরাই উহা ঐ সংখ্যার বিরোধি দর্শন। পুর্ব্বোক্ত मश्यद्र ७ वित्यव पर्यन ६ भ निकटाइद एर विदाध, छाहा ना शांकिरण थे वित्यव पर्यन विदाधि पर्यन হর না, স্মতরাং উহা ঐ সংশবের নিবর্ত্তকও হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংশব ও নিশ্চরের বে বিরোধ, তাহা থাকিলেও ( শ্রীহর্ষের কথামুসারে ) ঐ সংশব সেথানে থাকা আবস্তুক। কারণ, যে বিরোধ শল্পান্রিত, তাহা থাকিলে শল্পা বা সংশয় সেখানে থাকিবেই, ইচা প্রীহর্ষট বলিগছেন। শক্ষা ছাড়িয়া যথন শক্ষাপ্রত বিরোধ কিছুতেই থাকিতে পারে না, তথন শক্ষার विद्यांधविभिष्ठे मर्भन एर विर्भित्र मर्भन, जांहा थाकिरण भन्ना रमथारन व्यवश्रहे थाकिरद । जांहा श्रीकित्न जात थे वित्नव नर्मन मन्नात निवर्श्वक इट्टेंड शास्त्र ना। य वित्नव नर्मन श्रीकित्न শক্ষা দেখানে থাকিবেই, সেই বিশেষ দর্শন ঐ শক্ষার নিবর্ত্তক কিরূপে হইবে ? তাহা কিছতেই ছটতে পারে না। প্রীহর্ষের নিজের কথানুসারেই তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, বিশেষ দর্শন কোন স্থলেই শঙ্কার নিবর্ত্তক হয় না। স্থাণু বা পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইলেও ইহা কি স্থাণু অথবা পুৰুষ, এইরূপ দ্রংশর নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু তাহা কি বলা যায় ? সত্যের অপলাপ করিয়া, অমুভবের অপলাপ করিয়া শ্রীহর্ষও কি ভাহা বলিতে পারেন ? শ্রীহর্ষ ধদি বলেন বে. শবা ও নিশ্চয়ের বিরোধের প্রতিযোগী বা আশ্রয় বে শবা, ভাষা যে ঐ বিরোধি নিশ্চরস্তলেই থাকিবে, এমন কথা নহে: যে কোন কালে, যে কোন স্থানে ঐ শঙ্কাপদার্থ থাকা আবশ্রক। যে কোন কালে, যে কোন স্থানে শক্ষা না থাকিলে শক্ষাপ্রিত বিরোধ থাকে না। স্থ হরাং পূর্বেষ যথন শঙ্কা ছিল, তথন পরজাত নিশ্চয় শঙ্কার বিরোধী হইতে পারে। তাহা হুইলে প্রক্রুত স্থলেও ঐরপ হুইতে পারিবে। ব্যাঘাতকে বিশেষ দর্শনের স্থায় শঙ্কার নিবর্ত্তক কল্পনা করিলেও যে সময়ে ব্যাঘাত, সেই সময়েই বা সেই স্থানেই শক্ষা থাকা আবশ্রুক নাই: যে কোন হলে ঐরপ শকা যথন আছেই বা ছিল, তথন শন্ধা ও প্রবৃত্তির বিরোধরূপ যে ব্যাঘাত. তাহা ভাবি শন্ধার নিবর্ত্তক হইতে পারে। ঐ ব্যাঘাতের আশ্রম্ম বে শন্ধা, তাহা বে সেখানেই शांकिएक हरेरा, धमन रकान युक्ति नारे, छारा वनाउ यात्र ना। स्टब्सार छेनसन यनि "ব্যাবাতাবধিরাশকা" এই কথার বারা পূর্ব্বোক্ত শকাশ্রিত বিরোধরূপ ব্যাবাতকে শকার নিবর্ত্তকই বলিয়া থাকেন, তাহাতেই বা দোষ কি ? গঙ্গেশ আবার এই দ্বিতীয় কথাটি কেন বলিয়াছেন. তাহা স্থাগণ আরও চিস্তা করিবেন। টাকাকার মধুরানাথ পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই গলেশের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন। তার্কিকশিরোমণি দীধিতিকার রবুনাথ এখানে খণ্ডনকার ঞ্রীছর্বের কথা বা গঙ্গেশের কথায় কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার ক্বত পশুন্ধগুণাদ্যের টীকা দেখিতে পাইলে তাঁহার ব্যাখ্যা ও পক্ষবিশেষের সমর্থন দেখা যাইতে পারে। গল্পে-শের কথামুগারে औহর্ব বে উদয়নোক্ত ব্যাঘাতকেই শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলিয়া বৃথিয়া, তারার খণ্ডন করিরাছেন, ইহা বুঝা যায়; টীকাকার মধুরানাথও দেইরূপ ব্যাখ্যা করিরাছেন। কিন্ত "খণ্ডনপণ্ডথাদো" দেখা যায়, প্রীহর্ষ ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শনকেই শল্পার প্রতিবন্ধক ব্লিরা বুঝিরা, তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। বন্ধতঃ শব্দার্যান ব্যাঘাতকে শহার প্রতিবন্ধক

বলাও বার না। ব্যাঘাত বলিতে বিরোধ, বিরোধ পদার্থ বুবিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আকশ্রক। ক্রতরাং ব্যাঘাতজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞানদাপেক হওয়ায় আবার অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়, এ জ্ঞ ব্যাঘাতজ্ঞানও শঙ্কার প্রতিবন্ধক নহে, ইহাও গঙ্গেশ বণিয়াছেন। খ্রীহর্ষ এই ভাবে ব্যাঘাত জ্ঞানের শঙ্কাপ্রতিবন্ধকতা থণ্ডন করেন নাই। তিনি যে ভাবে থণ্ডন করিয়াছেন, সেই ভাবামুসারেই গলেশ দ্বিতীয় কল্পে বলিয়াছেন যে, ব্যাঘাত অথবা ব্যাঘাতজ্ঞানকেও যদি শঙ্কার প্রতিবন্ধক বলা ষার. তাহাতেও শ্রীহর্ষোক্ত দোব নাই। তাহাতে শ্রীহর্ষোক্ত দোব হইলে বিশেষ দর্শনও কুত্রাপি শঙ্কার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। শ্রীহর্ষের মূল কথা এই যে, ব্যাঘাত যথন শঙ্কাশ্রিত, তথন বাবিত দর্শন স্থলে প্রথমে ব্যাবাতদর্শী ব্যক্তির শঙ্কা জন্মিরাছিল, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। 🗳 শঙ্কাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ব্যাঘাতরূপ বিশেষের দর্শন হইলে আর শঙ্কান্তর জন্মে না, স্নুতরাং ব্যাপ্তি-নিশ্চরের বাধা নাই, এই সিদ্ধান্তও বিচারদহ নহে। কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত ব্যাঘাত আছে, দে কাল পর্যান্ত তাহার আশ্রর শরা থাকিবেই । ঐ শরার নিবৃত্তি হইলে তদাশ্রিত ব্যাঘাতরূপ বিশেষও থাকিবে না। স্থতরাং তখন শঙ্কান্তরের উৎপত্তি কে নিবারণ করিবে ? যদি বল, তখন ব্যাঘাত-রূপ বিশেষ না থাকিলেও তাহার জ্ঞান বা তজ্জ্য সংস্কার থাকে, তাহাই শরার প্রতিবন্ধক হইবে। এতহ ভবে শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘাত রূপ বিশেষের দর্শন অথবা তক্ষন্ত সংস্কার কালান্তরে শঙ্কার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। তাহা হইলে অনেক সংশয়ই জন্মিতে পারে না। বিশেষ নিশ্চয় हरेला कानास्तर स्रोवात स्रात्म करन पर मान किया थारक। वस्तु मुक्त स्रोत करना ना. हे हो है প্রকৃত কথা। শঙ্কা জন্মিলে তাহা মনের দারাই বুঝা যায়। যিনি সর্বাত্ত শঙ্কাবাদী, তাহার স্বপক্ষ সমর্থন করিতে হইলেও এই অন্তর্ভবদিদ্ধ দত্য স্বীকার্য্য। প্রথমাধ্যায়ে ভাষ্যারস্তে তাহা দেখাইয়াছি। ব্যাঘাত থাকিলেই তৎকাল পর্যাস্ত শঙ্কা থাকিবেই, ইহার কোন কারণ নাই। যে কোন কালে বে কোন স্থানে শঙ্কা থাকা আবগুক, এইমাত্রই শ্রীহর্ষ বলিতে পারেন, এ কথাও গঙ্গেশের তাৎপর্য্য-বর্ণনাম্ব মথুরানাথের ব্যাখ্যামুসারে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শীহর্ষের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, কার্য্যকারণভাবের শব্ধা আমি করিতেছি না, বহ্নি হাতে যে সকল ধ্নের উৎপত্তি দেখা যার, সেই সকল ধ্নবিশেষের প্রতি বহ্নি কারণ, ইহাই মাত্র নিশ্চর করা যার। ধ্নমাত্রে বহ্নি কারণ, ইহা নিশ্চর করা যার না, ইহাই আমার বক্তব্য। যেমন বিজ্ঞাতীর কারণ হইতে বিজ্ঞাতীর বহ্নি জন্মে, ইহা নৈর্মিকগণ স্বীকার করেন, তক্রপ বিজ্ঞাতীর কারণ হইতে বিজ্ঞাতীর ব্যুক্ত কারে। অর্থাৎ এমন ধূমও থাকিতে পারে, বাহা বহ্নি ব্যুক্তীত অস্ত কারণ হইতেই জন্মে, স্মতরাং ধ্নমাত্রই বহ্নিজ্ঞ কি না, এইরূপ সংশ্র অনিবার্য। এইরূপ সংশ্র থাকিলে ধূম যদি বহ্নির ব্যক্তিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নিজ্ঞ না হউক, এই প্রকার তর্ক হইতে পারে না। ঐরূপ তর্কে ধূমমাত্রে ধ্যমন্ত্রেণ বহ্নিজ্ঞাব নিশ্চর আবশ্রুক, তাহা যথন অসম্ভব, তথন পূর্বোক্ত প্রকার তর্ক সমন্তব হওয়ার ধ্যে বহ্নি ব্যক্তিচার শক্ষা নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব; অস্থানবিহেবী চার্ব্যক্রেও ইহা একটি বিশেষ কথা। তর্ক্নীধিতি গ্রন্থে নব্য নৈর্মান্তির রত্বার প্রকার করিয়াছেন। ভিন্নি সেখানে ব্যিয়াছেন যে, বহু বহু ধূম বহ্নি-

ৰক্ত, ইহা যে সময়ে প্রত্যক্ষের দারা নিশ্চর করে, তথন ঐ নিশ্চর ধৃমন্তরূপে ধৃমমাত্রের প্রতিই বহিত্বরূপে বহিত-কারণত্বকে বিষয় করে। অর্থাৎ ঐরপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব নিশ্চয়ই তথন জন্মিয়া থাকে। এরপ সামান্ত কার্য্যকারণ-ভাব করনাতেই লাবব জ্ঞান থাকায় দেখানে ঐ নিশ্চন্ত্রের কেহ বাধক হইতে পারে না। ঐ রূপ সামান্ত কার্য্যকারণ ভাব না মানিলে যে কল্পনা-গৌরব হয়, সেই কল্লন-গৌরবের পক্ষে যখন কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, তখন যে পক্ষে লাঘব জ্ঞান আছে তাহাই লোকে নিশ্চয় করিয়া থাকে এবং সেইরূপই অধয় ও ব্যক্তিরেক ( ধাহা বুঝিয়া কারণত্ব নিশ্চর হর ) প্রামাণিক বলিরা নিত্ব। ফলকথা, ধৃমত্বরূপে ধ্মদামান্তে বহ্নিত্বরূপে বহ্নি কারণ, এইরপ নিশ্চর হইরাই থাকে; অমূলক শঙ্কা করিয়া করনা-গৌরব কেহ আশ্রর করে না। নচেৎ ভাবী ধ্মের জন্ত ধ্মের কারণক্ত ব্যক্তিরা বহিংকে নির্স্থিচারে গ্রহণ করিতেন না। বহিং সত্তে ধুমের সত্তা ( অবর ), বঙ্গির অদত্তে ধুমের অদত্তা (ব্যতিরেক), ইহা দেখিরাই ধুমমাত্রে বঙ্গি कांत्रव, रेश निम्ठत करत । जारे धूरमत्र व्यक्तांकन त्यांव इरेलिये जब्क्य मकरल विकास व्यवस्थ करत । বস্ততঃ অনুমান-প্রামাণ্যবাদীরা বহ্নির অনুমানে যে ধুম পদার্থকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নেই ধুম পদার্থ কি, ভাহা বুঝিলে ধুমদাত্রই বহ্নিজন্ত কি না, এইরূপ সংশয় হইতেই পারে না। আৰ্দ্ৰ ইন্ধনসংযুক্ত বহু হইতে যে মেদ ও অঞ্জনজনক পদাৰ্থবিশেষ জন্মে, তাহাই ঐ ধুম পদাৰ্থ; ভাহা বহ্নি ব্যতীত জন্মিতেই পারে না ; স্থচিরকাল হইতেই বহ্নি তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চিত আছে। স্কুতরাং স্কুচিরকাল হইতেই তাহার দারা বঙ্কির অন্ত্রমান হইতেছে। যিনি ধুমণদার্থের ঐ স্থরপ জানেন না, ধুমমাত্রই বহিজ্ঞা, বহি বাতীত ধূম জন্মিতেই পারে না, ইহা ঘাঁহার জানা নাই, তাঁহার ঐ অনুমান হইতে পারে না। বহ্নি বাতীত কখনও কোন স্থানে ঐ ধূম জন্মিলে অবগুই প্রামাণিকগণ তাহা প্রমাণের দারা ক্লানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তাহা জন্মে নাই, জন্মি-তেও পারে ন'। যাহা আর্দ্র ইন্ধনসংযুক্ত বহ্নি হইতেই জন্মিবে, অন্ত কারণ হইতে তাহা কিন্ধপে ৰুন্মিৰে ? আৰ্দ্ৰ ইন্ধনদংযুক্ত বহ্নি হইতে জাত অঞ্চনজ্বনক পদাৰ্থবিশেষ বলিয়া যাহার পরিচয় **पिएडिइ, जाहा नमखरे विक्**क्छ कि नी, এই क्रम नश्यत्र किक्रां हरेरत ? शृर्स्कां कुमनार्ग्य किक्र সংশব হুইতেই পারে না, কোন দিনই কাহারও হব নাহি। এই জন্ত ধুম বাহার কেতৃ অথবা কেন্ডন অথবা ধ্বজ অর্থাৎ ধূম যাহার চিহ্ন বা শিক্ষ অর্থাৎ অনুমাপক, এই অর্থে "ধূমকেতু", "ধূমকেতন", "ধুমধ্বক" এই তিনটি শব্দ স্কৃতিরকাল হইতে বহ্নি অর্থেও প্রযুক্ত হইরা আসিতেছে। অভিধানে ঐ ভিনটি শব্দ পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অমুদারে বহ্নির বোধক বলিরা গৃহীত হইরাছে। ইহা কি ধুমমাত্রই বৃহ্নিজন্ত, স্থতগ্রাং বৃহ্নির অনুমাপক, এই স্থপ্রাচীন সংস্থারের সমর্থন করিতেছে না ? "ধুমেন গন্ধাতে গম্যতেহুসৌ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অন্থুদারে ঋথেদেও বহ্নিকে "ধৃমগন্ধি" বলা হইয়াছে। বহ্নি "ধুমগদ্ধি" অর্থাৎ ধৃমগম্য ধৃম বহিত্র গমক অর্থাৎ অনুমাণক, তাই বহিতকে ধৃমগম্য বলা হয়। **बारशास कि कि कथा भाउना बान, करन काला के निवास ब्यानि मरबातरे ममर्थन करत। बारशास** व्याद्ध-- "माधिश्व नत्रीक् मशक्तिः" । २।२७२।১৫।

চাৰ্বাক বা তথ্যভাবলম্বী যদি কেহ বলেন যে, কোন কালে কোন দেশে বহিং ব্যতীভঙ ঐ

ধুম জন্মিতে পারে। বর্তমান কালে কোন দেশবিশেষে বহ্নি হইতেই ধুম জন্মে দেখিয়া সর্ব্ধ-দেশের সর্বকালের জন্ম ধূম-বহ্নির ঐরূপ সামান্ত কার্য্যকারণ-ভাব করনা করা যায় না। এক দিন এমন কারণও আবিষ্ণৃত হইতে পারে, বাহা বহ্নিকে অপেকা না করিয়াই ধুম জন্মাইবে। এতছভরে বক্তব্য এই যে, যদি কোন দিন একপ হয়, তথন তাহাকে বে ধুমই বলিতে হইবে. ইহার প্রমাণ কি ? ধুমের জায় দৃশুমান বাষ্পা বেমন ধুমা নহে, তাহা বঞ্চির লিক্সপ্ত নহে, তত্ত্রপ কালান্তরে সম্ভাব্যমান সেই ধুমদদৃশ পদার্থও ধুম শব্দের বাচ্য নহে। স্পতিরকাল হইতে প্রাচীনগণ ৰহিজ্জ যে পদার্থবিশেষকে ধুন বলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই বহ্নির লিঙ্গ বা অমুমাপক বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বহ্নি ব্যতীত কোন দিনই জন্মিবে না। পুর্ব্বোক্ত ধুমপদার্থকৈ অসন্দিগ্ধরূপে দেখিলেই তদ্বারা বহ্নির যথার্থ অনুমান হয়, ইহা প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন। স্থায়কন্দলীকার সেখানে বলিয়াছেন দে, ইহা ধুমই-বাস্পাদি নহে, এইরূপ জ্ঞানই অসন্দিগ্ধ ধুমদর্শন। দেশবিশেষ ও কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদার্থ অপরের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়. তাহাও ঐ পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়, ইহাও প্রশন্তপাদ বলিয়াছেন। কণাদস্থতে ইহা না থাকিলেও তিনি কণাদস্ত্ত্রকে প্রদর্শনমাত্র বিশ্বা অর্থাৎ কণাদ ঋষি কয়েক প্রকার প্রধান নিজ বলিয়াই অন্তবিধ লিক্ষের স্থচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বলিয়া তাঁহার কথিত দেশকালবিশেষাশ্রিত লিঙ্গের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে পূর্ব্বোক্ত ধূম পদার্থ সর্বদেশে সর্ব্বকালেই বহিন্দ অন্ত্রমাপক, ইহা অন্ত্র্যানবাদী সকলেরই সিদ্ধান্ত। স্থায়কললীকার সেই ভাবেই প্রশন্তপাদ-ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব হ্নর অনুমাপকরূপে যে ধৃম পদার্থ গৃহীত হয়, ভাহা কোন দেশে কোন কালেই বহ্নি ব্যতীত জন্মিতে পারে না। বহ্নি ব্যতীত জাত পদার্থ ঐ ধুম শক্ষের বাচাই নহে, এই দিদ্ধান্তই প্রাচীন কাল হইতে সর্ম্বদিদ্ধ আছে। ভগবান শ্রীক্লকও গীভার সর্বসিদ্ধ দৃষ্টাস্ত দেখাইতে বলিয়াছেন,—"ধুমেনাত্রিয়তে বহির্থপ।"

শেষ কথা, যদি কোন কালে বহ্নি ব্যতীতও ধ্ম জন্মে এবং তাহাও ধ্মন্ববিশিষ্ট বলিরা পরীক্ষিত্ত ও গৃহীত হয়, তাহাতেও বর্ত্তমান কালে ধ্মহেতৃক বহ্নির অন্তমানের ভ্রমন্থ সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ যদি দেশবিশেষ ও কালবিশেষ আশ্রেম করিয়াই ধ্মকে বহ্নির ব্যাপ্য বা অন্তমাপক বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে যে দেশে যত কাল পর্যান্ত ধ্ম দেখিয়া যে বহ্নির অন্তমান হইবে, তাহা যথার্থই হইবে। ঐ অন্তমানের অপ্রামাণ্য সাধন করিবার কোন হেতৃ নাই। কোন কালে কোন দেশে খ্মে বহ্নির ব্যাপ্তিভক্ষ হইলেও যে দেশে যত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে, সে দেশে তত দিন পর্যান্ত ঐ ব্যাপ্তি ক্ষরণজ্ঞ ধ্মহেতৃক বহ্নির যথার্থ অন্তমান হইতেই পারে। দেশবিশেষ ও কালবিশেমাশ্রিত ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেমাশ্রত ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে সেই স্থলে দেশবিশেষ ও কালবিশেমেই অন্তমান হইরা থাকে। যে সময়ে দেশে প্রেক্সাত্রই হন্তম্বারা লিখিত হইত, তখন কোন প্রতক্ষের নাম গুনিলেই তাহা কাহারও হন্তলিখিত, এইরূপ অন্তমানই সকলের হইত। এখন সে নিয়মের ভক্ষ হইরাছে, এখন কেহ কোল প্রতক্ষের মাম গুনিলে, তাহা কাহারও হন্তালিখিত, এইরূপ ঘণ্ডার্থ অন্তমান করিতে পারেন

না। পুত্তকমাত্রই হওলিখিত হইবে, এইরূপ নিয়ম না থাকার এখন আর ঐরূপ অনুমানের প্রামাণ্য নাই। তাই বলিয়া কি পূর্ব্বকালে যে পুঞ্জকমাত্রকেই হন্তলিখিত বলিয়া অনেক ব্যক্তির অতুমান হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের ভ্রম বলা যাইবে ? তাহা কথনই ৰাইবে না ৷ এইরূপ বর্ত্তমান রাজবিধি অনুসারে এ দেশে বর্ত্তমান কালে আমাদিগের যে সকল নিয়ম বা ব্যাপ্তির নিশ্চর আছে, ভজ্জন্ত এ দেশে বর্ত্তমান কালে আমরা যে সকল অমুমান করিতেছি, কালাস্তরে আবার বর্জমান রাজবিধির পরিবর্ত্তন হইতে পারে সম্ভাবনা করিয়া, অথবা অনেক স্থলে প্রমাণের দ্বারা ভাহা নিশ্চর করিয়াও আমরা বর্ত্তমান কালের ঐ সকল অহুমানকে কি ভ্রম বলিতে পারি ? ভাহা কি কেহ বলিতেছেন ? ফল কথা, যদি দেশবিশেষ বা কালবিশেষ ধরিয়াও ধুমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্বীকার ক্রিতে হয়, তাহাতেও ধুমহেতুক বন্ধির অমুমানের সর্বদেশে সর্বকালে অপ্রামাণ্য হয় না। অস্ততঃ বে-কোন দেশে বে-কোন কালেও চার্কাকেরও ধুমহেতুক বহ্নির অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। চার্কাক কি তাঁহার নিজ গৃহেও ধুম দেখিয়া বহির অনুমান করেন না ? চার্কাক যত দিন পর্বাস্ত তাঁহার নিজ গৃছে বহু্দি হইতেই ধুনের উৎপত্তি দেখিতেছেন, বহ্নি ব্যতীত ধুনের উৎপত্তি দেখিতেছেন না, তত দিন পর্যান্ত পুম দেখিলেই নিজ গ্রহে বহ্নির অনুমান করিতেছেন। সেই অমুমানরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের ফলে তাঁহার নিশ্চয়মূলক কত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতেছে, ইহা কি তিনি সতাবাদী হইলে অস্বীকার করিতে পারেন ? চার্কাক বলেন যে, আমি নিম্ন গৃহেও ধুম দেখিরা বহ্নির সম্ভাবনা করিরাই তন্ম লক কার্য্য করিয়া থাকি। চার্ব্বাকের এই সম্ভাবনারূপ সংশ্র যে তাঁহার মতে ঐ স্থলে হইতে পারে না, ইহা উদয়নের স্থায়কুস্থমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ কারিকার ছারা দেখাইরাছি এবং কুত্রাপি নিশ্চর না থাকিলে যে সংশর হইতে পারে না, ইছাও পূর্বে দেখাইয়াছি। বস্তুত: চার্কাক যে অপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্ব্বত্র সম্ভাবনা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ইহা সত্য নহে। চার্মাক তাঁহার জীপুত্রের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে বে শ্মশানে লইরা যান, তাহা কি তাঁহার ত্রীপুত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনা করিয়া অথবা নিশ্চয় করিয়া ? সম্ভাবনা সংশয়-বিশেষ। চার্কাকের যদি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় থাকে, তাহা হইলে কি তিনি তাহাদিগকে শ্বশানে লইয়া যাইতে পারেন ? তিনি স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু নিশ্চয় হইলেই তাহা-দিগকে শ্মশানে লইরা যাইরা থাকেন, ইহাই সতা। তাঁহার ঐ নিশ্চয় অত্মান-প্রমাণক্রত। কারণ, মৃত্যু পদার্থ তাঁহার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। মৃত্যুর অব।ভিচারী লক্ষণ দেখিরাই তিনিও মৃত্যুর अञ्चर्मान कतिहा थात्कन । अवश्र अत्नरु श्रःन मञ्चायनात्र करमञ् श्रात्रु हत् वर्षे धवर मर्सक ষথার্থ অনুমান হয় না বটে, অনেক ছলে তুল।কোটিক সংশয়ও হয় বটে; কিন্তু অনেক ছলে ষথার্থ অনুমানও হইরা থাকে। কোন ব্যক্তি শ্মশান হইতেও ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিল, ইহা সভ্যঃ কিন্তু তাই বশিষা সকল ব্যক্তিরই আত্মীয়বর্গ তাহাদিগের মৃত্যু ভ্রম করিয়া ভাহাদিগকে भामात्न गरेवा यात्र ना, जीवनविभिष्ट भंतीत पद्म करत ना ।

প্রশ্ন হইতে পারে বে, বহিশ্র স্থানেও যথন ধুম দেখা যার, তখন ধুমদ্বরূপে ধুম বে বহির । ব্যভিচারী, ইহা ত প্রত্যক্ষিদ্ধ । ধুম তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে বিচ্যুত হইরা আকাশান্তি প্রাক্তি উদাত হইলে অথবা আর কোন হানে বদ্ধ থাকিলে, সেখানে বহ্নি না থাকার ধ্য বহির ব্যাপ্য হইতেই পারে না। তবে আর ধ্যে বহির ব্যাপ্তিসিদ্ধির অহ্ন নৈরারিকের এত কথা, এত বিবাদ কেন ? এতহত্তরে বক্তব্য এই যে, সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধ ধ্যজনপে ধ্যসামান্ত যে বহির বাভিচারী, ইহা নৈরারিকগণের স্বীকৃত। উদ্যোতকর ঐ বাভিচারের উরেথ করিরাও ধ্যত্ত্বে বহির অহ্যমান হইতে পারে না বিলিরা স্থমত সমর্থন করিরাছেন। তাঁহার নিজ মত প্রথমাধারে অহ্যমান ব্যাধ্যার বলা হইরাছে। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ধ্যু বহির ব্যভিচারী নহে। রযুনাথ শিরোমণি বহু স্থলে তত্ত্বিদ্ধামণির ব্যাধ্যার গলেশের মতামুসারে ধ্যত্ত্বপে ধ্যসামান্তকে বহির অহ্যমানে হেত্রুরূপে ব্যাধ্যা করিলেও তিনি যে বিশিষ্ট ধ্যুত্তরপেই ধ্যের হেত্ত্তাবাদী, ইহা তাঁহার কথার বুঝা যার। তাৎপর্য্যাকাকার বাচম্পতি মিশ্র ধ্যবিশেষ্ট যে বহির অহ্যমানে সংহেতু, ধ্যত্ত্বপে ধ্যসামান্ত বহির ব্যভিচারী, এ কথা স্পষ্ট বলিরাছেন<sup>ই</sup>। এই মতামুসারেই প্রথমাধ্যারে বহু স্থলে বহির অহ্যমানে বিশিষ্ট ধ্যুই হেতু বলিরা উরেপ করিরাছি।

নব্য নৈরারিক জগদীশ তর্কালয়ার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, সামান্ততঃ সংযোগসম্বন্ধে ধ্মহেতু বিছির ব্যভিচারী; এ জন্ত পর্বাতাদি নির্মপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ম পর্বাতাদি নির্মপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধ্ম পর্বাতাদি হানেই থাকে। সেথানে বহ্ছিও থাকে; স্কুডরাং ঐ বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে ধ্মস্বরূপে ধ্মহেতু বহ্নির ব্যভিচারী হয় না, ইহাই তাঁহার কথা। অনেক প্রাচীন এবং গলেশ প্রভৃতি অনেক নব্য আচার্য্য ধ্মস্বরূপে অবিশিষ্ট ধ্মকেই বহ্নির অন্ত্মানে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশের কথান্ত্মারে ব্রা যায়, ইইারা পর্বাতাদি নির্মপিত সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্মস্বরূপে ধ্মসামান্তকে বহ্নির অন্ত্মানে হেতু বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। নচেৎ সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্মসামান্ত যে বহ্নির ব্যভিচারী, অর্থাৎ বহ্নিশৃক্ত স্থানেও যে শুদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধ ধ্মস্বরূপে ধ্ম থাকে, এ কথার উত্তরে তাঁহাদিগের আর কি বক্তব্য আছে ? কিন্তু নব্য নৈয়ারিকগণ অনেক স্থলেই শুদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে ধ্মস্বরূপে ধ্নের হেতুতা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়। সে সব স্থলেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নের হেতুতা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও দেখা যায়। সে সব স্থলেও পরিশেষে বিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধেই ধ্নের হেতুতা গ্রহাদিগেরও বক্তব্য, ইহা ব্যিতে হয়। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ধ্মছেতুর সংযোগ সম্বন্ধকৈ বিশিষ্টরূপে আশ্রন্ধ না করিয়া, সামান্ততঃ সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধ্নকেই বহ্নির অস্ক্রেপে গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথের যুক্তি ইহাই দনে হয় যে, ধ্মস্বরূপে ধ্মমান্তই অস্ক্রিপে গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথের যুক্তি ইহাই দনে হয় যে, ধ্মস্বরূপে ধ্মমান্ত্র

<sup>&</sup>gt;। অধ পৰ্বত্বেৰ পদ্ধৰ ৰঙ্গিৰেৰ সাধ্যকে বিশিষ্টধ্যবেৰ চ কেছুছে ইজাদি।—কেছাভাসসামাজনিক্লজি-দীৰ্ঘিতি।

২। বংগণি কারণমাত্রং ব্যক্তিচরতি কার্ব্যোৎপাক্ষ, তথাণি যাদৃশং ন ব্যক্তিচরতি তত্ত নিপুশেন প্রতিপদ্ধ। ভবিতব্যং, অক্তথা ধুমমাত্রমণি বহিষক্তাং ব্যক্তিচরতীতি ন ধুমবিশেষো গমকো ভবেং।—তাংগবাঁটীকা।

<sup>)</sup> व **प**ः, ४व छ्व ।

গংবোগনাত্ত্বৰ ধূমহতোঃ প্ৰভাৰত্বলাৰে ককেবাভিচানিতয় প্ৰভাবিনিয়ণিতসংবাদেনৈৰ ভক্ত হেতুদাৎ।—
ব্যক্তিয়ণপ্রনি বিছয়াভাব—লাগদীন।

ুবহ্নির অনুমাণক নহে; যে ধুম তাহার মুলদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইনা স্থানাস্তবে বার নাই, বাহা নিজের উৎপত্তিস্থানের সহিত সংযুক্তই আছে, সেই বিশিষ্ট ধুম দেখিরাই বহ্নির অনুমান হয়। এবং প্রথমে তাদৃশ বিশিষ্ট ধ্মই পাকশালাদি স্থানে রহিন বাথি প্রত্যক্ষ হয়। স্ক্তরাং তাদৃশ বিশিষ্ট ধুমই বহ্নির অনুমানে হেতু। সম্বন্ধবিশেষে ধুমদামান্তে বহ্নির অনুমানে হেতুতা রক্ষা করা গেলেও এবং সম্বন্ধবিশেষে ধুমদামাত্তহেত্ক বহ্নির অনুমানাস্তর থাকিলেও সামাত্ততঃ সংযোগ স্মন্ধে ধুম দেখিরা যে বহ্নির অনুমান হয়, সংযোগগত কোন বৈশিষ্ট্যজ্ঞান না থাকিরাও সাধারণের ধুমহেতুক যে বহ্নির অনুমান হয়, তাহাতে অবিশিষ্ট সংযোগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধুমই হেতু হইরা থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ।

ধুমত্বরূপে ধুমদামান্তকে বহ্নির অহুমানে হেতু বলিবার পক্ষে যুক্তি এই যে, ধুমহেতুক বহ্নির অনুমান কার্য্যহেতুক কারণের অনুমান। ধুমন্বরূপে ধুমনামান্তের প্রতি বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্ত কারণ, এইরূপে কার্য্যকারণ ভাবপ্রহমূলক ব্যাপ্তি নিশ্চয়বশতঃই ধ্মহেতুক বহিন্র অনুমান হয়। স্থতরাং ধুমত্বরূপে ধুম্**দামান্তরূপ কার্যাই বহ্নিত্বরূপে বহ্নি**সামান্তরূপ কার**ণে**র অনুমানে হেতু হইবে। এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, ধুমত্বরূপে ধুমসামান্ত যে সম্বন্ধে বক্তির কার্য্য বলিয়া বুঝা বাইবে, সেই সম্বন্ধে ( কার্য্যভাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ) ধৃমত্বরূপে ধৃমসামান্ত বহ্নির অনুমানে হেতু বলা ষাইবে না। পুর্ব্বোক্ত পর্ব্ব তাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধে ধুমসামান্তকে বহ্নির কার্য্য বলা ষাইবে না, ইহা নৈরাম্বিক স্থধীগণ ব্ঝিতে পারেন। তর্কদীধিতির টীকাম জগদীশ তর্কালক্ষকারও ধুম ও ব জ্বি কার্য্যকারণ ভাবের সমন্ধ বিষয়ে কেবল মতাস্তর প্রক:শ করিয়া শেষে বলিয়াছেন ষে, ধুম ও বহ্নির কার্য্য-কারণ-ভাব-জ্ঞান যে প্রকারেই হউক অর্থাৎ যিনি যে সম্বন্ধেই ঐ কার্য্য-কারণ ভাবের করনা কর্নন, তাদৃশ কার্য্যকারণভাবজ্ঞান সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি ও ধ্মের ব্যাপ্তিজ্ঞানে উপযোগী হয় না, ইহা কিন্তু অবধান করিবে। যদি ধুম বহ্নির সামান্ত কার্য্যকারণভাব অনুসরণ করিয়া ধুমন্বরূপে ধুমসামান্তকেই বঙ্গির অন্থমানে হেতু বলিতে হয়, তাহা হইলে যে সম্বন্ধে ধুমের কার্যাতা স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকেই বা কি করিয়া ত্যাগ করা যায় ? যদি তাহাকে বাধ্য হুইরা ত্যাগ করিরা সংযোগ বা পর্বতাদি নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধকে ঐ ধুমহেতুর সম্বন্ধ বলিরা প্রহণ করা যার, তাহা হইলে ধুমন্বরূপে ধুমনামান্তরূপ কার্য্যকে ত্যাগ করিয়া, বিশিষ্ট ধুমন্বরূপে কাৰ্য্যবিশেষকেই বা বহুির অন্ত্রমানে হেছু বলা বাইবে না কেন ? ধুমমাত্র বহুিজভা, ইছা বুরিলে বিশিষ্ট ধূমকেও বহ্নিজ্ঞ বলিয়া বুঝা হয়। স্নতরাং এরপ জ্ঞান পরস্পরায় বিশিষ্ট ধূমেও বহির ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে উপযোগী হইতে পারে। স্থীগণ উভন্ন মডেরই সমালোচনা করিয়া এবং ব্দগদীশের কথাগুলি ভাবিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন।

ভার্মাকের আর একটি কথা এই বে, অনৌপাধিকছই বধন ব্যাপ্তি পদার্থ বলা হইরাছে, তথন এ ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না। কারণ, অনৌপাধিকত্ব ব্রুঝিতে উপাধির জ্ঞান

১। ইবন্ধবৰ্ণাভবাং, অন্ত বৰা ভৰা ৰহিন্দ্ৰরোঃ কার্যকারণভাবগ্রহঃ, ন চানৌ সংবোদেন বহিন্দ্ররোখ্যান্তি-গ্রহার্থসূপ্রভাত ইভি।

আবঞ্চক। উপাধির লক্ষণ বাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশুক k স্থতরাং বাণপ্রিজ্ঞান বাণ্ডিজ্ঞানদাপেক্ষ হওয়ায় অন্তোন্তাশ্র-দোষ অনিবার্য্য; স্কুতরাং কোনরূপেই বাাধিজ্ঞান হওলা সম্ভব নহে। তাহা হইলে অনুমানের প্রামাণ্য দিদ্ধি হইতেই পারে না। এতহত্তরে বক্তব্য এই বে, তত্ত্বিক্ত মণিকার গঙ্গেশ উদয়নাচার্য্যদন্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাধ্যি-লক্ষণের ( বিশেষবাধি গ্রন্থে ) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্সোম্রাশ্রর-দোষের সম্ভাবনা নাই। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানদাপেক নহে, ইহাও গব্দেশ দেখাইয়াছেন। পরস্ক ব্যাপ্তি পদার্থ নানা প্রকারে নির্ম:চিত হইয়াছে। অহুমিভির জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি আবার দেই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেকা করে, তাহা হইলেই অন্তোভাশ্রম্ব-দোষ হইতে পারে। যদি উপাধি পদাৰ্থ ব্ৰিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশুক হয়, তাখ হইলে তাহা অগুবিধ ব্যাপ্তির জ্ঞানই ৰলা বাইতে পারিবে। পরস্ক অনে পারিকস্বই বে বাণিষ্ঠ পদার্থ, অক্তরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, ইহা চার্ব্বাক বলিতে পারেন না। আরাচার্য্যগণ বছ বিগরপূর্ব্বক নানা প্রকারে ব্যাপ্তির বে নিঙ্কৃষ্ট লক্ষ্ণ বলিয়াছেন, ভাহাতে চার্বাকোক্ত কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। তাৎপর্যাটীকান্ধার বাচস্পতি মিশ্রের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ অর্গাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন বে, ধুমে বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক। কারণ, ঐ স্থলে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধনে বহ্নির ব্যভিচার দর্শন না হওয়ায় অমুপ্রভাষান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না। উপলব্ধির অযোগ্য কোন উপাধি পদার্থ দেখানে থাকিতে পারে, এই শঙ্কা দর্বত জ্বন্মে বলিলে দৰ্মত্ৰই নানাবিধ অমূলক শঙ্কা কেন জন্মে না, তাহা বলিতে হইবে। অন্নভোজনাদির পরেও ষধন অনেকের মৃত্যু দেখা গিয়াছে, তখন সর্বাত প্রত্যাহ অন্নভোজনাদিতেও অনর্থকরত্ব শহা কেন জন্মে না ? অন্নভোজনাদিতে একাপ শকা হয় বলিলে তাহা হইতে লোকের নিবৃত্তিই হুইয়া পড়ে। তাহা হুইলে লোকবাতার উচ্ছেদ হুইয়া পড়ে। স্থতরাং সর্বতে অমুলক শঙ্কা জ্বন্মে না, 🕏 হা অবশ্র স্বীকার্য্য। বাচম্পতি মিশ্র এই সকল কথা বলিয়া শেষে আরও একটি কথা বলিরাছেন যে, সংশরমাত্রেই বিশেষ ধর্ম্মের স্মরণ আবশুক। সংশরের এক একটি কোটিই বিশেষ ধর্ম। তাহার কোন একটির উপলব্ধি হইলে সংশর জন্মিতে পারে না। কিন্তু পুরুষ্ধ কৌন দিন তাহার উপশ্বন্ধি থাকা আবশ্র ক, নচেৎ তাহার স্মরণ হইতে পারে না, অজ্ঞাত পদার্থের স্মরণ জ্বেনা। বিশেষ ধর্মের স্মরণ বাতীত যে কোন প্রকার সংশয়ই জন্মিতে পারে না, এ কথা পুর্বের বলা হইয়াছে। তাহা হইলে সর্বত্ত উপাধির শঙ্কা কথনই সম্ভব হয় নাু। স্তরাং তন্ম লক ৰাভিচার সংশব্ধও অসম্ভব। বাচম্পতি মিশ্রের কথার গৃঢ় তাৎপর্য্য এই বে, "এই হেতু উপাধিযুক্ত কি না ?" এইরূপ সংশব্দে উপাধি এবং তাহার অভাব, এই ছইটি পদার্থ কোটি। উহার এক হরের নিশ্চর হইলে আর ঐরপ স শব জন্মে না। স্বতুরাং উহার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে \* বিশেষ ধর্মা। এখন ঐ উপাধিরপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কুত্র পি নিশ্চিত ने इंदेश থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংখার জন্মিতে না পারায় উহার স্বরণ হওয়া অসম্ভব । স্থভরাং দেখানে উপাধির সংশর হওয়া অসম্ভব। উপাধির সংশর করিতে গেলে বধন তাহার সরণ আবশ্বক,

জন্মৰ বেখানে উপাধি পদার্থের কুত্রাপি নিশ্চর না হওরার সরণ হওরা অসম্ভব, দেখানে উপাধির সংশর কোনরপেই হইতে পারে না। ব্যক্তিচারী হেতৃতে বে উপাধি নিশ্চিত আছে, সঙ্কেতৃতে ভালের সংশর কোন স্থলে হইতে পারিলেও ঐ সংশর সেই হেতৃতে ব্যক্তিচার-সংশর সম্পাদন করিতে পারে না। বে স্থলে বাহা উপাধিলক্ষণাক্রান্তই হর না, দেখানে তাহার সংশর উপাধির কাংশর নহে। যদি সেই স্থলে কোন পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হর এবং অক্তর তাহার নিশ্চর স্থাহা হইলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চর হওরার ব্যক্তিচার নিশ্চরই জন্মিবে। স্থতরাং ক্রেখানে উপাধির নিশ্চর হওরার তাহার সংশর অসম্ভব।

ভাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে সাংখ্যতন্ত্রকাম্নীতে অমুমান-আধ্যারন্তে ৰলিয়াছেন হৈ, "অমুমান প্রমাণ নহে" এই কথা ৰলিলে চার্মাক অপরকে কিরপে তাঁহার মত বুঝাইবেন ? সন্দিশ্ধ এবং প্রান্ত, এই গ্রিবিধ ব্যক্তিকে লোকে তব বুঝাইরা থাকে। কিন্তু বে অজ্ঞ মহে বা সন্দিশ্ধ নহে, তাগকে মজ্ঞ বা সন্দিশ্ধ ৰলিয়া অথবা অপ্রান্ত বাক্তিকে দ্রান্ততে গেলে, লোকসমাজে উন্নরের স্থায় উপেক্ষিত হইতে হয়। মুতরাং অপরের বাক্যানিশেষ গুনিয়া, তাগার অভিপ্রাার্থিকের অমুমান করিয়া, তন্থারা তাগার অজ্ঞতা সংশয় অথবা প্রমের অমুমানপূর্বকে অর্থাৎ অমুমান বারা অপরের অজ্ঞতাদির নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে বুঝাইতে হয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞগণ ও তাগাই করিয়া থাকেন। অমুমান বাতীত অপর ব্যক্তিগত অজ্ঞতা সংশয় বা শ্রম লোকিক প্রত্যক্রের বারা বুঝা অসম্ভব। এইরপ অপরের ক্রোধ ও মেহাদিও অপরের ক্রোকিক প্রত্যক্রের বারা বুঝা অসম্ভব। এইরপ অপরের ক্রেমান বারাই নিশ্চয় হইয়া থাকে। ক্রামাক্ত প্র্কোক্ত প্রকারে তাহার প্রতিবাদী বা অপরের অজ্ঞতা প্রভৃতির অমুমান বারাই নিশ্চয় করিয়াই তাহাকে স্বমত বুঝাইবেন। নচেৎ তিনি অপরের অজ্ঞতাদি নিশ্চয় করিবেন কিরূপে? ক্রামাক্ত প্রত্যক্রের বারা অপর বাক্তিগত অজ্ঞতাদি বুঝা যায় না। চার্মাক প্রত্যক্ষ ভিয় আর ক্রান্ত প্রমাণও মানেন না। তাহা হইলে অপর ব্যক্তির অজ্ঞতাদি নিশ্চয়ের জল্ঞ বীষ্য হইয়া ক্রানেকরও অমুমান-প্রামাণ্য অবশ্র স্বান্ত বাক্তির অজ্ঞতাদি নিশ্চয়ের জল্ঞ বীষ্য হইয়া ক্রানেকরও অমুমান-প্রামাণ্য অবশ্র স্থাকার্য।

ৰাচম্পতি নিশ্রের কথার চার্মাক বলিবেন যে, আমি অপরের বাক্য প্রবণাদি করিরা, ভাহার বিজ্ঞতাদির সন্তাবনা করিরাই তাহাকে বুঝাইরা থাকি। অপরকে বুঝাইতে তাহার অজ্ঞতাদির করিছে আমার আবশুক কি? স্থভরাং ঐ নিশ্চরের জন্ত অন্থমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিছে আমি বাধ্য নহি। এতন্থতরে বক্তব্য এই বে, চার্মাক ধদি অপরকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিরা সন্তাবনা কর্মা অর্থাৎ অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত বিষরে সংশর রাখিরাও তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিরা ভারির অনিশ্চিত অজ্ঞতা বা ভ্রম দূর করিতে উদ্যাত হন, তাহা হইলে তিনি সভ্যসমাজে নিন্দিত ও ক্রিক্ত হইরা পড়েন। বাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রান্ত বলিরা নিশ্চর জন্মে নাই, তাহাকে অজ্ঞ বা ভ্রম কর্মেইকোন বুজিমানের কর্ম্তব্য নহে। আর বলি চার্মাক অপরের অজ্ঞতা বা ভ্রম নিশ্চর বিশ্বেত পারেন না, ইহা নিজেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই অপর ব্যক্তি অজ্ঞ বা ভ্রম নাও করেন। তাহার মন্তও সত্য হইতে পারে, ইহাও এক পক্ষে চার্ম্বাকের মানিরা লইতে হর।

ভাহা হইলে ভিনি বে নিজের মতাইকেই অপ্রান্ত সত্য বিশ্বা অপরকে বিশ্বা থাকেন, তাহাও বিশতে পারেন না। তাহা বিশতে গেলেই অপর ব্যক্তিকে প্রান্ত বিশ্বা নিশ্চরই করিতে হয়। বস্তুতঃ চার্মাকও ভাহাই করিয়া থাকেন। ভিনি অপরের অজ্ঞতা বা প্রম বিষয়ে নিশ্চরাত্মক জ্ঞানপূর্মকই তাহাকে নিজমত ব্যাইয়া থাকেন। তাহার ঐ নিশ্চর অমুমান ব্যতীত হইতে পারে না। তবে অনেক স্থলে তিনিও অমুমানাভাসের যারা প্রম অমুমিতি করিয়া থাকেন। অপরের অজ্ঞতাদি বিষয়ে প্রম নিশ্চরও তাঁহার জন্মিয়া থাকে। তাহার ফলেও তিনি অপরকে প্রান্ত বিশ্বা নিজ মত ব্যাইয়া থাকেন। কিন্ত তিনি অপরের অজ্ঞতাদি বিষয়ে সংশয় রাথিয়া যদি অপরকে অক্স বা প্রান্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভ্যসমান্ত কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। বস্ততঃ চার্মাক সর্ম্বত্র অপরের বাক্য প্রবাদি করিয়া তাহার অজ্ঞতাদির নিশ্চরই করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলে বে, "আয়া নিজ্য", তাহা হইলে কি চার্মাক তাঁহার নিজ মতামুসারে তাঁহাকে প্রান্ত বিদ্যান নিশ্চরই করেন না? যদি কেহ বলে যে, "আমি ইহা ব্ঝিতে পারি না" অথবা "আমি ব্ঝি যে, এই দেহই চিরস্থায়া নিত্য পদার্থ", তাহা হইলে কি চার্মাক তাহাকে অক্স বা ল্রান্ত বিলায়া নিশ্চরই করেন না? চার্মাকের ঐ নিশ্চর অনুমানপ্রমাণজন্ম। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা তিনি ঐ নিশ্চর করেতে পারেন না। মৃত্ররাং ইছো না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্মাকের অমুমানপ্রমাণ্য শ্বীকার্য।

তর্চিস্তামণিকার গঙ্গেশও বাচম্পতি মিশ্রের কথিত যুক্তির উরেধ করিয়া বিশিয়ছেন বে, সন্দিয় বা ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই চার্মাক অনুমান অপ্রমান, এই কথা বিলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বিষয়ে কোন সংশয় বা ভ্রম তিনি বুঝেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে চার্মাকের সহিত একমত, তাহাকে ঐ কথা বলা চার্মাকের নিশুরোজন। গঙ্গেশ শেষে আরও বলিয়াছেন বে, অমুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষের যে প্রামাণ্য আছে, তাহাও অমুমানের বারাই নিশ্চর করিতে হইবে। চার্মাক কি তাহার সম্মত প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য করে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ? তাহা কথনই সম্ভব নহে। যুক্তি বারাই তাহা বুঝিতে হয়। চার্মাকও তাহাই ব্রিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য নিশ্চর করিয়া থাকেন। তাহা হইলে অমুমানের প্রামাণ্য তাহারও স্থীকার্য। এবং অমুমান অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও যখন চার্মাক যুক্তিকেই আশ্রয় করিয়াভিন, তথন অমুমানের অপ্রামাণ্য সাধনে অমুমানই অবলম্বিত হওয়ার "অমুমান অপ্রমাণ" এ কথা চার্মাক বলিতেই পারেন না। উদ্যোতকর এই কথাটাই প্রধানরূপে উরেধ করিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিনিশ্চরের উপার আছে। কোন স্থল কার্য্যকারণভাব-প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাদাস্মান্য বা অভেদ সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে। স্থতরাং কোন স্থলে কার্য্যকারণভাব-প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোন স্থলে তাদাস্মান্য বা অভেদ সম্বন্ধ প্রার্থ থাকে। স্থতরাং কোন স্থলে কার্য্যকারণ ভাবের জ্ঞানের হারা, কোন স্থলে অভ্রেদ সম্বন্ধ জ্ঞানের হারা ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়। তাঁহারা এই কথাই বলিয়াছেন,—

"কাৰ্য্যকারণভাবাদা স্বভাবাদা নিরামকাৎ। ° অবিনাভাবনিরমোহদর্শনার ন দর্শনাৎ॥"◆

ভাংপর্টীকাকার বাচপাতি বিজ্ঞ এই বৌদ্ধবারিকা উদ্ভ করিয়া বৌদ্ধরতে কার্যাকারণভাব ও বভাব,

কার্যকারণভাব অথবা সভাব, এই হুইটিই অবিনা ভাব অর্গাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক, তৎপ্রেযুক্তই ব্যাপ্তির নিয়ম, অদর্শনপ্রযুক্ত নহে এবং দর্শনপ্রযুক্ত নহে। অর্থাৎ সাধ্যশৃক্ত স্থানে হেতুর অদর্শন এবং সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভর কারণেই যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চর হয়, ইহা নহে। ভাহা বলিলে সাধ্যশৃক্ত স্থানমাত্রে হেতু আছে কি না, ইহা দেখা বা বুঝা অসম্ভব বিদ্যা কোন দিনও কোন পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চর সম্ভব হয় না, স্তরাং চার্কাকেরই জয় হয়। কিন্তু বে ছইটি পদার্থের কার্যকারণভাব আছে, তন্মধ্যে কার্য্য পদার্থটি যেখানে থাকিবে, ভাহার কারণ পদার্থটি সেখানে থাকিবেই। কারণশৃক্ত স্থানে কার্য্য থাকিতে পারে না, ইহা সকলকেই স্থীকার করিছে হইবে। ভাহা হইলে ঐ কার্যকারণভাব জ্ঞানের দ্যার্হ সেখানে কার্য্য পদার্থে কারণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করা বায়। যেমন বহিল ব্যতীত ধুম জন্মিতে পারে না, বহিল থাকিলেই ধুম হয়, বহিল না থাকিলে ধুম হয় না, এইরপ অবয় ও ব্যতিরেকবশতঃ ধুম ও বহির কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ধুমে বহিন্ধ ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়।

এইরূপ কোন কোন খণে সভাবই ব্যাপ্তির নিরামক। "স্বভাব" বলিতে এখানে তাদাদ্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ। উহার জ্ঞানপ্রযুক্ত কোন হলে ব্যাপ্তির নিশ্চর হয়। বেমন শিংশপা বৃক্ষ-বিশেব। শিংশপা ও বৃক্ষে অভেদ সম্বন্ধ থাকার শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বেও অভেদ সম্বন্ধ আছে। কারণ, শিংশপাত্ব শিংশপাত্ব হিতে ভিন্ন পদার্থ নহে; বৃক্ষত্বও বৃক্ষ হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। ধর্ম্ম ও ধর্মী বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। স্বত্তরাং শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন্ন পদার্থ হইলে শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বও অভিন্ন পদার্থ হইবে। এই অভেদবশতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। এ অভেদকানপ্রযুক্ত শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চর হইলে এ শিংশপাত্ব হেতুর হারা শিংশপাতে বৃক্ষত্বের অমুমান হয়। কাকথা, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারণভাব অথবা পূর্ব্বোক্ত স্বভাব বা তাদাদ্ম্য নিবন্ধনই ব্যাপ্তিনিশ্চর হয়। আর কোন উপারে ব্যাপ্তিনিশ্চর হয় না, হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারণভাব অথবা স্বভাব ব্যাপ্তির নির্মামক ও প্রাহক হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চরের কোনই বাধা হইতে পারে না। কারণ, ঐ উভর স্থলে কোনরপেই ব্যভিচার সংশ্র হইতে পারে না। ধৃম ও বক্তির কার্য্যকারণভাব ব্বিলে বক্তিরূপ কারণশৃত্ব স্থানে ধ্মরূপ কার্য্য জন্মিবে, এইরূপ আশব্দ কথনই হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য্য জন্মিতে পারে না। ধৃম কার্য্যে বিল্

এই উভয়কেই ব্যান্তির নিয়াসক বলিরা প্রকাশ করিরাছেন। কিন্তু অনুপলিরি বারাও অনুসান হয়, ইহাও কোন বৌদ্ধনত জানা বার। স্বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ব ধর্মকীর্ত্তি উহার "ভায়বিন্দু" গ্রন্থে "বভাব," "কার্যা" ও "অনুপলির", এই তিন প্রকার অনুসানের হেতু বলিরাছেন। (১) বভাবের উদাহরণ—এইটি বুক্ল, বেহেতু ইহা শিংশপা।
(২) কার্যার উদাহরণ,—ইহা বহিমান, বেহেতু ইহাতে ধুব আছে। (৩) অনুপলির উদাহরণ,—এখানে ধুব নাই, বেহেতু ভাহা উপলব্ধ হইতেছে না। এই অনুপলির একারণ প্রকার কবিত হইরাছে। বধা—(১) বভাবানুপলির,
(২) কার্যানুপলির, (৩) ব্যাপকানুপলির, (৪) বভাববিস্কভোগলির, (৫) বিস্কভার্যোগলির, (৩) বিরুদ্ধ তাত্তিপালির, (৭) কার্যানুপলির, (০) কারণবিস্কভোগলির, (০) কারণবিস্কভার্যাপলির, (১০) কারণবিস্কভোগলির, (১০) কারণবিস্কভার্যাপলির, (১০) কারণবিস্কভার্যাপলির। ইহাহিগের উদাহরণ মূল গ্রন্থে অন্ট্র্যা।

অন্তম কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরপ শিংশপা হইলেও তাহা বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইবে, এইরপ আশ্বাও কথনই হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবিশেবই শিংশপা। বৃক্ষ নহে, কিন্ত শিংশপা, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয়, তবে তাহা নিজের স্বভাব বা আন্মাকেই ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহা হইলে উহা শিংশপাই হয় না। স্ব্তরাং স্বভাব বা তাদান্মা নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থণেও ব্যভিচার সংশরের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারণ ভাব (তত্বৎপত্তি) অথবা স্বভাব (তাদান্মা) নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্তই অন্থমিতি হইতে পারে এবং ফলতঃ ঐ ছইটিই ব্যাপ্তির স্বরূপ। স্বত্রাং সর্ব্বে ব্যভিচার সংশন্ধ হওয়ায় কুর্রাণি ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না বিলিয়া অনুমান অপ্রমাণ, চার্বাকের এই কথা অযুক্ত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থায়াচার্য্যগণের পক্ষ সমর্থন করিলেও তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত ত্রষ্ট বলিয়া স্থায়াচার্য্যগণ ঐ দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, গ্রীধরাচার্য্য, ব্দরস্ক ভট্ট, বরদরাব্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভূরি প্রতিবাদপূর্ব্বক ঐ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। সে প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সার কথা এই যে, বৌদ্ধ সম্প্রদার ব্যাপ্তিমূলক "ভর্ক"কে আশ্রর না করিলে কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে পারেন না। বহিন্ট ধ্মের কারণ, সন্নিহিত থাকিয়াও গৰ্দত প্রভৃতি ধুমের কারণ নহে, ইহা বুঝিতে হইলে যে তর্ক আশ্ররণীয়, ভাহা ব্যাপ্তিমূলক, স্কুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের অপেক্ষা নিয়ত হইলে আত্মাশ্রয় ও অনবস্থাদোর অনিবার্য। স্থতরাং তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে চার্মাকের আপত্তি নিরাস কিছুতেই হইতে পারে না। পরস্ত শিংশপাদ্ব ও বৃক্ষদ্ব অভিন্ন পদার্থ নহে। তাহা হইলে বৃক্ষদ্বের ন্তার শিংশপাদ্বও সর্ববৃক্ষে আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং বৃক্ষত্ব হেতুর দারা বৃক্ষান্তরে শিংশপাদ্বের অনুমানও যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি বল যে, আমরা তাদাস্থা বলিয়া অত্যস্ত অভেদ বলি নাই। সামান্ত বিশেষজ্ঞাবে দেই পদার্থদ্বরের জ্যেও থাকিবে। বৃক্ষত্ব সামান্ত, শিংশপান্ধ বিশেষ। ঐ বিশেষ জ্ঞানজ্জ যেখানে সামাল জ্ঞানরূপ অমুমিতি হয়, সেখানে পুর্ব্বোক্ত অভাব বা তাদান্মাই ব্যাপ্তির निम्नामक, हेबारे आमन्ना विन । এত ছ छ दत विना इरेनाहि य, छारा बरेल थे छल दूक्त असूरमन হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ জ্ঞান সামান্ত-জ্ঞানপূর্বাক। বিশেষ ধর্ম্মটি নিশ্চিত হইয়াছে, কিন্তু সামান্ত ধর্মটি অনিশ্চিত আছে, ইহা কথনই সম্ভব নহে। বৃক্ষত্বের অন্তুমানের পূর্বে বে সময়ে শিংশপাত্ব নিশ্চয় হইবে, তথন বৃক্তরূপ সামাভ্য ধর্মের নিশ্চয়ও অবশ্র দেখানে থাকিবে। স্থতরাং অফুমানের পূর্ব্বেই বৃক্ষত্ব দিছ হওরায় তাহা অফুমের হইতে পারে না। পরুত্ব ব্যান্তি, সম্বন্ধবিশেষ, ভিন্ন পদার্থেই এ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। পদার্থব্যের ভাদাম্ম বা অভেদ সম্বন্ধ থাকিলে, সেখানে ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অভিন্ন পদার্থ কথনও সাধ্য ও সাধক হইতে পারে না। বাহা কোন সাধ্যের সাধক হইবে, তাহা ঐ সাধ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ ই হইবে।' পরস্ক ষেধানে কার্য্যকারণভাবও নাই, স্বভাব বা তাদান্মও নাই, এমন স্থলেও

<sup>&</sup>gt;। শীৰদ্বাচপতি নিজ প্ৰভৃতি প্ৰাচীনগৰ ঐক্লণ বলিলেও নৰ্য নৈত্নাত্মিক বহুনাথ শিৱোনণি কিন্ত জডিব পদাৰ্থেও বিভিন্নৰূপে ব্যাপ্যব্যাপক ভাৰ সমৰ্থন করিবাছেন এবং তিনি সেখানে জভেদ সম্বন্ধ শিংশগাকেই ব্যাপ্য

ব্যাপ্তিনিশ্চরক্রন্ত অনুমিতি হইরা থাকে ৷ যেমন রসের উপলব্ধি করিরা রসবিশিষ্ট জব্যে আন্ধের ক্লপের অমুমিতি হইন্না থাকে। যে যে দ্রব্যে রদ আছে, তাহাতে রূপ আছে, এইরূপে রুসপদার্থে রূপের ব্যাপ্তিনিশ্চর হওয়ায়, ডজ্জ্জ্জ সংস্কারবশতঃ ঐ ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে তথন রসহেতৃক রূপের অন্ত্রমিতি হয়। কিন্তু রদ, রূপের কার্য্য নহে; রদ ও রূপে কার্য্যকারণভাব নাই এবং রূপ ও রস অভিন্ন পদার্থও নহে। বৌদ্ধসম্প্রদায় তাঁহাদিগের করনামুসারেও রসকে রূপের কার্য্য বলিতে পারেন না ; কারণ, রদ ও রূপ সমকালীন পদার্থ। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ থাকা আবশ্রক, নচেৎ তাহা কারণই হয় না। রুদ ও রূপ বথন গোশুক্রয়ের স্থায় এক সময়েই উৎপন্ন হয়, তথন রূপ, রুসের কারণ হইতে পারে না। রূপ ও রুস অভিন্ন পদার্থ, ইহাও বলা যায় না। কারণ, '**डाहा हरेल जद्म** राख्नि यथन त्रम श्रद्धन करत, उथन रम क्रम श्रद्धनंश करत, हेहा श्रीकांत्र कत्निएठ **हम्र ।** ক্লপ যখন রমনাগ্রাহ্থ নহে, তখন তাহা রমাত্মক বস্তু হইতে পারে না। স্মুতরাং পুর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তান্থনারে রসে রূপের ব্যাপ্তিনিশ্চর হইতে না পারার পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমান কিছুতেই হইতে পারে না। বস্ততঃ তাহা হইরা থাকে। এইরূপ আরও বহু বহু স্থল আছে, বেখানে পদার্থবন্ধের কার্য্যকারণভাবও নাই, স্বভাব বা অভেদও নাই, কিন্তু সেই পদার্থবন্ধের সাধ্যসাধনভাব আছে। তাহার এক পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্ত তদ্বারা অপর পদার্থের অমুমান হইয়া থাকে, ইহা ষ্মরীকার করিবার উপায় নাই। স্নতরাং কার্য্যকারণভাব অথবা স্বভাব, এই ছুইটিমাত্রই ব্যাপ্তির नित्रामक, हेहा किছুতেই वना यात्र ना । वञ्चमात्वत्र क्यिकिष्वतीनी दोक्षमच्छानात्र कार्याकात्रपालादत्र উপপত্তি ক্রিতে পারেন না। স্থতরাং তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোনক্রপেই উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে', নিয়তসম্বন্ধই অমুমানের অঙ্গ । স্বাভাবিক সম্বন্ধই নিয়তসম্বন্ধ । ধুমের বহ্নির সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক। ধুমের স্বভাবই এই বে, সে বহ্নি-সম্বন্ধ ছাড়িরা থাকিতে ় পারে না। কিন্ত ধুমের সহিত বহ্নির সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে। কারণ, ধ্মশৃন্থ স্থানেও বহ্নির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে সময়ে বহ্নির সহিত আর্দ্র কার্ছের সম্বন্ধ হয়, তথনই খুমের সহিত ৰহ্নির সম্বন্ধ হয়। স্থতরাং ধুমের সহিত বহ্নির সম্বন্ধ ঐ আর্দ্র কাষ্টাদিরূপ উপাধিন্দনিত, স্থতরাং উহা স্বাভাবিক নহে, দে জন্ম উহা নিয়ত-সম্বন্ধ নহে। ধুমের বহ্নির সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক। কারণ, দেখানে কোন উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোন স্থানেই ধুমে বহ্ছির ব্যক্তিচারের দর্শন না ছওরার অনুপ্রভাষান উপাধিরও কর্মনা করা বার না। অত এব নিয়ত সম্বন্ধই অনুমানের অক। ব্যভিচারের অজ্ঞান ও সহচরজ্ঞান তাহার প্রাহক।

এবং বৃক্ষকেই ভাষার বাগণক বলিয়াছেন। শিংশপাত্বরূপে শিংশপায় বৃক্ষত্বরূপে বৃক্ষের অভেন্ন সম্বন্ধে ব্যাতিনিক্তর হয়। গজেশের "তত্তিভাষণি"র ব্যাতিসিদ্ধাত্তলক্ষণ-দীর্থিতি জট্টবা।

<sup>&</sup>gt;। তথাৰি ধুৰাদীনাং বহ্যাদিসম্বক্ষ আভাবিকঃ, নতু বহ্যাদীনাং ধুৰাদিভিঃ, তে হি বিনাপি ধুৰাদিভিঃপদ্ সভাবে। বহা ছাৰ্কেৰনাধিসম্বক্ষমুভ্ৰতি, তদা ধুৰাদিভিঃ সহ স্থধাতে। তদ্মাদ্বহ্যাদীনানাক্ৰে ৰনাছ্যপাধিকৃতঃ সহৰো ৰ আভাবিকঃ, ততো ন নিয়তঃ। আভাবিক্ত ধুৰাদীনাং বহ্যাদিসম্বক উপাধ্যেরসুপ্রভাৱনান্তাং। ক্ষিত্-ব্যভিচারভাবনাদস্প্রভাবনাভাগি কর্মনাসুপ্রতঃ, অতো নিয়তঃ স্বক্ষোহ্মানাজং।—ভাইপ্র্টিকা, ১জঃ, ৫ পুত্র।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র পূর্ব্বোক্তরূপে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বচিন্তামণিকার মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নহে, ইহা বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথিত বছবিধ ব্যাপ্তি-লক্ষণের উল্লেখপূর্ব্বক বছ বিচারধারা তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়া নির্দোষ ব্যাপ্তিলক্ষণ বলিয়াছেন। কিন্তু গঙ্গেল "বিশেষবাাপ্তি" প্রস্থে উদয়নাচার্য্যোক্ত "অনৌপাধিকত্ব"রূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের পরিফার করিয়া ব্যাখ্যা করার, তদমুদারে তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ লক্ষণও তাঁহার মতে নির্দোষ বলিয়া বুঝা ঘাইতে পারে। ভাহা হইলে বাচম্পতি মিশ্র যে অনৌপাধিক সম্বন্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন, ভাহা গলেশের ব্যাখ্যাত অনৌপাধিকত্ব বুঝিলে, উহাও নির্দোষ হইতে পারে। সে বাহাই হউক, ব্যাপ্তির স্বরূপ যিনি যাহাই বনুন, ব্যাপ্তি যে অন্ত্র্মানের অঙ্গ, ইহা সর্ব্বসন্মত। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ ভূরোদর্শনকে ব্যাপ্তির নিশ্চারক বলিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ বহু বিচারপূর্ব্বক ঐ মডের পণ্ডন করিয়াছেন। গঙ্গেশ বলিয়াছেন, ব্যভিচারের অজ্ঞান সহিত সহচারজ্ঞানই ব্যাপ্তির গ্রাহক। সর্ব্বে ব্যভিচার সংশয় জন্মে না ; যেখানে ঐ সংশয় জন্মে, সেখানে অফুকূল তর্কের্ দারা তাহার নিবৃত্তি হয়। স্মৃতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব নহে। জীবমাত্রই ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত অসুমানের দারা লোক্যাত্রা নির্ন্ধাহ করিতেছে। অনুমানের প্রামাণ্য না থাকিলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হইত। চার্ব্বাক "অমুমান অপ্রমাণ" এ কথা মুখে বলিলেও বস্ততঃ তিনিও অমুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। লোকথাত্রানির্ব্বাহের জন্ম বহু বহু অপ্রত্যক প্রদার্থের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আবশ্রক হইতেছে, তাহা বহু স্থলেই অন্তুমানপ্রমাণের দারা হইতেছে। সর্ব্বত্ত ঐ সকল বিষয়ে সম্ভাবনারূপ সংশরাত্মক জ্ঞানই জন্মে এবং তদ্ধারাই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ইহা সত্য নহে। সত্যের অপলাপ না করিলে চার্কাকেরও ইহা স্বীকার্য্য। চার্কাকের মতে ঐ সকল স্থলে সম্ভাবনারূপ সংশন্নও যে জ্বন্মিতে পারে না, ইহাও উদয়ন প্রভৃতির কথামুসারে পূর্বের বলিয়াছি। মূলকথা, অনুমানের অপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্ধপক্ষ কোনরূপেই সমর্থন করা বায় না। উহা সমর্থন করিতে গেলে অনুমান-প্রমাণকেই আশ্রন্ন করিতে হয়। বাহা অনুমান নহে, তাহাতে ব্যভিচার দেখাইরা জন্মানের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা প্রকৃত জন্মান, তাহাতে ব্যভিচার নাই। স্থতরাং "অহমান অপ্রমাণ" এই পূর্বপক্ষের সাধক নাই । ৩৮॥

অমুমান-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত॥ 🕻 ॥

ভাষ্য। ত্রিকালবিষয়মমুমানং ত্রৈকাল্যগ্রহণাদিভ্যুক্তমত্র চ—
অনুষাদ। (অনুমান-প্রমাণের দারা) ত্রিকালীন পদার্থের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞল্ঞ
অনুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু এই কালত্রয়ের মধ্যে—

সূত্র। বর্ত্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য-কালোপপত্তঃ॥ ৩৯॥ ১০০॥ জমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বর্ত্তমান কাল নাই, বেহেডু পতনবিশিষ্টের পতিত ও পতিতব্য কালের উপপত্তি আছে [ অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে যখন কল পতিত হয়, তৎকালে তাহার পতনের অতীত কাল ও ভবিষ্যৎকালই উপপন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান কাল নাই ]।

ভাষ্য। বৃস্তাৎ প্রচ্যুতস্থ ফলস্থ স্থুমো প্রত্যাসীদতো যদুর্দ্ধং, স পতিতোহধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতকালঃ। যোহধস্তাৎ স পতিতব্যো-হধ্বা, তৎসংযুক্তঃ কালঃ পতিতব্যকালঃ। নেদানীং তৃতীয়োহধ্বা বিদ্যুতে, যত্র পততীতি বর্ত্তমানঃ কালো গৃহ্ছেত, তত্মাদ্বর্ত্তমানঃ কালো ন বিদ্যুত ইতি।

অনুবাদ। বৃদ্ধ হইতে প্রচ্যুত হইরা ভূমিতে প্রত্যাসন্ন হইতেছে, এইরূপ ফলের যাহা উদ্ধাদেশ, তাহা পতিত দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিত কাল। যাহা অধ্যাদেশ, তাহা পতিতব্য দেশ, তাহার সহিত সংযুক্ত কাল পতিতব্য কাল। এখন তৃতীয় অধ্যা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ফলের উদ্ধি ও অধঃস্থান ভিন্ন তৃতীয় কোন স্থান বা দেশ নাই, যাহা থাকিলে "পতিত হইতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হইতে পারে; অতএব বর্ত্তমান কাল নাই।

টিয়নী। পূর্বস্থে মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অমুমান ত্রিকাণীন পদার্থবিষরক, ইহা স্থৃচিত হইরাছে; ভাষ্যকার প্রথমাধায়ে অমুমান-লক্ষণ-স্থ্র-ভাষ্যেও অমুমানের ত্রিকাণীন পদার্থবিষরকত্ব বলিয়া আদিয়াছেন। মহর্ষি অমুমানের লক্ষণ পরীক্ষার ছারা অমুমান পরীক্ষা করিয়া, অমুমানের বিষর পরীক্ষার ছারাও অমুমান পরীক্ষা-করিছে এই স্বের ছারা পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এই পরীক্ষার অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, অমুমান ত্রিকালবিষর অর্থাৎ ত্রিকালীন বা ভৃত, ভবিষ্যং ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়বর্ত্তী পদার্থ ই অমুমানের বিষর হয়, ইহা বলা হইয়াছে। মহর্ষি পরস্থত্রের ছারা ইহাতে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কাল নাই, স্মৃতরাং অমুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষরক, এই কথা বলা ঘাইতে পারে না। বর্ত্তমান কাল নাই কেন? ইহা ব্যাইতে মহর্ষি হেতু বলিয়াছেন যে, যাহা পতিত হইতেছে, সেই ফলাদির সম্বন্ধে পতিত কাল ও পতিতব্য কালেরই উপপত্তি (জ্ঞান ) হয়, বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না। ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণন করিছে বিলয়াছেন যে, বৃস্ত হইতে প্রচ্ছাত্র হয় অর্থাৎ ক্রমণঃ ভূমির নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহার উর্ক স্থান অর্থাৎ ঐ ফল হইতে উর্বাগত বৃস্ত পর্যান্ত স্থানকে পতিত অধ্বা বলে। ঐ ফল হইতে নিমন্ত ভূমি পর্যান্ত অধ্যান্তনে পতিতব্য অধ্যা বলে। ঐ পতিত্ত অধ্যার সহিত সংযুক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে ঐ উর্ক্তমেশে ক্রের পতন হয়রাছে, ঐ কালকে স্থুত্রে বলা হয়রাছে পাতিত কাল"। এবং

পূর্ব্বোক্ত পতিতব্য অথবার সহিত সংবৃক্ত কালকে অর্থাৎ যে কালে ঐ অধ্যোদেশে ফলের পতন হইবে, সেই কালকে হয়ে বলা হইরাছে পতিতব্য কাল। পূর্ব্বোক্ত পতিত অথবা ও পতিতব্য অথবা তির তৃতীর কোন অথবা না থাকার, পূর্ব্বোক্ত কাল্যরভিন্ন বর্ত্তমান কাল নামে কোন কালের জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান কালের ব্যঞ্জক বা গ্রাহক না থাকার বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হর না, হতরাং বর্ত্তমান কাল নাই। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বিবক্ষা এই যে, বৃদ্ধ হইতে "ফল পতিত হইতেছে" এইরূপ বলিলে যে ঐ পতনক্রিয়ার বর্ত্তমান কাল ব্যা যার, ইহা ঠিক নহে। কারণ, ঐ ফলাট বৃদ্ধ হইতে প্রচ্যুত হইলে যে স্থান পর্যান্ত তাহার পতন হইরাছে, সেই উদ্ধ স্থানে তাহার পতন অতীত। এবং ভূমি পর্যান্ত নিম স্থানে তাহার পতন ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান কাল সেখানে নাই। হতরাং পূর্ব্বোক্ত পতন এবং ঐরূপ গমনাদি ক্রিয়া হলেও বর্ত্তমান কাল ক্রা যার না; অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই বৃথা যার, তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কাল নাই। বর্ত্তমান কাল জলীক হইলে তাহার অভাবেরও জ্ঞান হইতে পারে না; হ্রত্রাং বর্ত্তমান কালের অভাবও বলা যার না, এ জন্ম বর্ত্তমান কালের অভাবও অবিষ্যদ্ভিন্ন পদার্থে কালন্থের অভাব। মূল কথা, বদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল ভিন্ন তৃত্তীর আর কোন কালের অভিন্ত না থাকে, তাহা হইলে অনুমান ব্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই কথা কোনরপেই বলা যার না এতমা

## সূত্র। তয়োরপ্যভাবো বর্ত্তমানাভাবে তদপেক্ষত্বাৎ ॥৪০॥১০১ ॥

অনুবাদ। (উত্তর) বর্ত্তমান কালের অভাব হইলে সেই কালদ্বয়েরও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেরও অভাব হয়। কারণ, তদপেক্ষর অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান-কাল-সাপেক্ষতা আছে।

ভাষ্য। নাধ্বব্যক্ষ্যঃ কালঃ, কিং তর্হি, ক্রিয়াব্যক্ষ্যঃ পততীতি। যদা পতনক্রিয়া ব্যুপরতা ভবতি স কালঃ পতিতকালঃ। যদোৎপৎস্থতে স পতিতব্যকালঃ। যদা দ্রব্যে বর্ত্তমানা ক্রিয়া গৃহতে স বর্ত্তমানঃ কালঃ। যদি চায়ং দ্রব্যে বর্ত্তমানং পতনং ন গৃহ্লাতি, কন্সোপরমমূৎপৎস্থমানতাং বা প্রতিপদ্যতে। পতিতঃ কাল ইতি ভূতা ক্রিয়া, পতিতব্যঃ কাল ইতি চোৎপৎস্থমানা ক্রিয়া। উভয়োঃ কালয়োঃ ক্রিয়াহীনং দ্রব্যং, অধঃ পততীতি ক্রিয়াসম্বদ্ধং, সোহয়ং ক্রিয়াদ্রব্যয়োঃ সম্বদ্ধং গৃহ্লাতীতি বর্ত্তমানঃ কালঃ। তদাশ্রেয়া চেতরো কালো তদভাবে ন স্থাতামিতি।

অমুবাদ। কাল অধব্যক্ষ্য অর্থাৎ দেশব্যক্ষ্য নহে। (প্রশ্ন) তবে কি १ (উত্তর) শপতিত হইতেছে" এইরূপে ক্রিয়াব্যক্ষ্য, অর্থাৎ ক্রিয়ার হারা কাল বুঝা যায়। যে কালে পতন ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা পতিত কাল। যে কালে পতন ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা পতিত কাল। যে কালে ক্রেয়ে বর্ত্তমান ক্রিয়া গৃহীত হয়, তাহা বর্ত্তমান কাল। যদি ইনি অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাববাদী পূর্ববিপক্ষী দ্রব্যে বর্ত্তমান পতন না বুঝেন, (তাহা হইলে) কাহার ধ্বংস অথবা কাহার উৎপৎস্থামানতা বুঝিবেন ? পতিত কাল, এই প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ পতন অতীত। পতিতব্য কাল, এই প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ পতন অতীত। পতিতব্য কাল, এই প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়া অর্থাৎ পতন ভবিষ্যৎ। উভয় কালেই দ্রব্য ক্রিয়াহীন। অধােদেশে পতিত হইতেছে, এই প্রয়োগস্থলে (দ্রব্য) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই ইনি অর্থাৎ পূর্ববাক্ত পূর্ববিশক্ষবাদী ক্রিয়া ও দ্রব্যের সম্বন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, এ জন্ম বর্ত্তমান কাল (তাঁহার) স্বীকার্য্য। এবং তাহার (বর্ত্তমান কালের) অভাবে তদাভ্রিত অপর কালম্বয় (স্বতীত ও ভবিষ্যৎ) থাকিতে পারে না।

টিপ্রনী। পূর্ব্বস্থলোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই স্থতের বারা বলিরাছেন বে, বদি বৰ্ত্তমান কাল না থাকে, তাহা হইলে পূৰ্ব্বপক্ষধাদীর স্বীকৃত অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। কারণ, ঐ কালদ্বয় বর্ত্তমান কালসাপেক্ষ। মহর্ষির গুঢ় ভাৎপর্য্য এই বে, ধাহার ধ্বংস বর্ত্তমান, তাহাকে "অতীত" বলে এবং যাহার প্রাগভাব বর্ত্তমান, তাহাকে "ভবিষ্যৎ" বলে। স্বতরাং অতীত ও ভবিষ্যৎ বৃঝিতে বর্দ্তমান বুঝা আবশ্রক। বর্ত্তমান না বৃঝিলে অতীত ও ভবিষাৎ বুঝা ষায় না। স্থতরাং বর্ত্তমান না থাকিলে অতীত ও ভবিষ্যৎকালও থাকে না। ভাব্যকার প্রথমে পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়া, শেষে মহর্ষির স্ক্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "পতিত হইতেছে" এইরূপে ক্রিয়ার ছারাই কাল বুঝা যায়। কোন অথবা বা গহুবা দেশের ছারা কাল বুঝা যায় না। যে কালে কোন জব্যে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রহণ বা জ্ঞান হয়, ভাহাই বর্ত্তমান কাল। "পতিত হইয়াছে" এইক্লপ বলিলে যে পতিত কাল বুঝা বায় এবং "পতিত হইবে" এইক্লপ বলিলে যে পভিতব্য কাল বুঝা যায়, ঐ উভয় কালেই দেই দ্রব্যে পতনক্রিয়া নাই। "পতিত হইতেছে" এইরূপ ৰ্নিলে বে কাল বুঝা বায়, সেই কালে ঐ জব্য পতনক্ৰিয়ার সহিত সম্বন্ধ। সেই কালে পতন-किया ७ अरवात मध्य ब्यान स्य । तम्हे मध्यति निष्ठे कांगरक्हे वर्खमान कांग वरण । शूर्य-পক্ষৰাদী যদি বলেন যে, কোন জবোই বৰ্তমান পতনজ্ঞান হয় না, তাহা হইলে তিনি পতনের পাতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব বুরিতে পারেন না। কারণ, পতনের জ্ঞান হইলেই তাহার নিবৃত্তি অথবা উৎপৎস্থানতা বুঝিরা পতনের অতীতত্ব অধবা ভবিষ্কত্ব বুঝা বাইছে পারে। প্তন বর্ত্তমান ना हरेरान्छ जारात्र धाळाण स्थान रहेराज भारत ना । • फिर्रिकााज्यत विनित्राहरू ता, वर्षमान विन्त्री

না বৃষিলে অতীত ও ভবিষাৎ ক্রিয়াও বৃঝা বার না। কাল সর্মাণ বিদ্যমান আছে। কলও "পতিত হইরাছে", "পতিত হইতেছে," "পতিত হইবে" এইরপে জ্ঞানবিশেবের বিষয় হয়; স্তরাং কালও অতীত নহে, কলও অতীত নহে, ক্রিয়ারই অতীতত্ব সম্ভব; কাল বা ফলের অতীতত্ব সম্ভব নহে। স্তরাং ক্রিয়াই কালের অভিব্যক্তি বা বোধের কারণ। অধবা অর্থাৎ গস্ভব্য দেশ ফলে পতনক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্মেও বেমন থাকে, পতনক্রিয়ার উৎপত্তি হইলেও তজ্ঞপুই থাকে, স্থতরাং ভাহা পূর্মাপরকালে অভিন্ন বিলয়া কালবোধের কারণ নহে। ৪০॥

ভাষ্য। অথাপি।

# সূত্র। নাতীতানাগতয়োরিতরেতরাপেক্ষা-সিদ্ধিঃ॥ ৪১॥১০২॥

অমুবাদ। পরস্তু অতীত ও ভবিষ্যৎকালের পরস্পার সাপেক্ষ সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদ্যতীতানাগতাবিতরেতরাপেকে। দিখ্যতাং, প্রতিপদ্যেমহি বর্ত্তমানবিলোপং, নাতীতাপ্লেকাংনাগতদিদ্ধিঃ। নাপ্যনাগতাপেকাংতীতদিদ্ধিঃ। কয়া যুক্ত্যা ? কেন কল্পেনাতীতঃ কথমতীতাপেকাংনাগতদিদ্ধিঃ, কেন চ কল্পেনানাগত ইতি নৈতছক্যং বক্তুম্ব্যাকরণীয়মেতদ্বর্ত্তমানলোপ ইতি। যচ্চ মন্তেত হ্রন্থদীর্যয়োঃ স্থলনিম্নয়োর্শ্ছায়াতপয়োশ্চ যথেতরেতরাপেক্ষয়া দিদ্ধিরেবমতীতানাগতয়োরিতি, তল্পোপপদ্যতে, বিশেষহেম্বলাং। দৃষ্টান্তবং প্রতিদৃষ্টান্তোংপি প্রদক্তাতে, যথা রূপস্পর্শেণী গদ্ধরুগৌ নেতরেতরাপেকে দিদ্ধিরিত। যাদ্মাদেকাভাবেহ্যতরাভাবান্ধভয়াভাবঃ, যদ্যেকস্থান্থতরাপেকা দিদ্ধিরন্থতরস্থেদানীং কিমপেকা ? যদ্যন্থতরস্থৈকা-পেকা দিদ্ধিরেকস্থেদানীং কিমপেকা ? এবমেকস্থাভাবেহন্যতরম্ব দিখ্যতীভূযুভয়াভাবঃ প্রসক্ত্যতে।

অনুবাদ। বদি অতীত ও ভবিষ্যৎ পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া সিদ্ধ হইড, (তাহা হইলে) বর্ত্তমান বিলোপ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাব স্বীকার করিতে পারিডাম। (কিন্তু) ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক্ষ হয় না। এবং অতীত কালের সিদ্ধি ভবিষ্যৎ কালসাপেক্ষ হয় না। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিরশতঃ ? (উত্তর) কি প্রকারে অতীত, কি প্রকারে ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অতীত কালসাপেক এবং কি প্রকারে ভবিবাৎ, ইহা বলিতে পারা বার না; বর্ত্তমান কালের বিলোপ হইলে অর্থাৎ উহা না থাকিলে ইহা অব্যাকরণীর, অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল না মানিলে, অতীত ও ভবিবাৎ কাল কি প্রকার, কি প্রকারে উহা পরস্পরসাপেক, ইহা ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা করা বার না।

আর বে মনে করিবে, ব্রন্থ ও দীর্ষের, ত্বল ও নিম্নের এবং ছারা ও আতপের বেমন পরস্পর অপেক্ষার দিন্ধি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যভেরও ( পরস্পর অপেক্ষার দিন্ধি হয়, এইরূপ অতীত ও ভবিষ্যভেরও ( পরস্পর অপেক্ষার দিন্ধি হয়রে)। তাহা উপপন্ন হয় না; কারণ, বিশেষ হেতু নাই। অর্থাৎ প্রকৃত হেতু না থাকার কেবল দৃষ্টান্তের ঘারা ঐ সাধ্য দিন্ধ হইতে পারে না। (পরস্ত্র) দৃষ্টান্তের স্থায় প্রতিদৃষ্টান্তও প্রসক্ত হয়। (কিরূপ প্রতিদৃষ্টান্ত, তাহা বলিতেছেন) বেমন রূপ ও স্পর্শা, ( এবং ) গদ্ধ ও রস পরস্পরাপেক্ষ হইয়া দিন্ধ হয় না, এইরূপ অতীত এবং ভবিষ্যৎও (পরস্পরাপেক্ষ হইয়া দিন্ধ হয় না।) (বস্তুতঃ) পরস্পরাপেক্ষ হইয়া কাহারও দিন্ধি হয় না। বেহেতু একের অভাবে অন্থতরের অভাব প্রমুক্ত উভরেরই অভাব হয়। বিশ্বদার্থ এই য়ে, বদি একের সিন্ধি অক্ততরাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন অন্থতরের সিন্ধি কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হইবে ( এবং ) বদি অন্থতরের সিন্ধি একাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন একাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন একাপেক্ষ হয়, ( তাহা হইলে ) এখন একাপেক্য করিয়া হইবে ? এইরূপ হইলে একের অভাবে অন্থতর অর্থাৎ ঐ একাপেক্ষ সিন্ধি বলিয়া অভিমত অপর পদার্থটি সিন্ধ হয় না, এ জন্ম উভরেরই অভাব প্রসক্ত হয়।

টিগ্ননী। পূর্বপক্ষবাদী বদি বলেন বে, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানে বর্ত্তমান কালের কোন অপেক্ষা নাই। অতীত ও ভবিষ্যৎকাল পরস্পরাপেক্ষ হইরাই সিদ্ধ হর, স্মৃতরাং বর্ত্তমান কাল শ্বীকারের কোনই আবশ্রকতা নাই। মহর্ষি এই স্থ্রে বারা ইহারও প্রতিবেধ করিরাছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "অথাপি" এই কথার বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত আশ্বার স্চনা করিরা, ভরিরাসক এই স্ত্রের অবভারণা করিরাছেন। অতীত কালকে অপেক্ষা করিরা ভবিষ্যৎ কালের সিদ্ধি হয় না, ভবিষ্যৎ কালকে অপেক্ষা করিরাও অতীত কালের সিদ্ধি হয় না, ইহার যুক্তি কি? এতছত্তরে ভাষ্যকার বলিরাছেন মে, কোন্ প্রকারে অতীত, কিরপে ভবিষ্যৎের সিদ্ধি অতীতাপেক্ষ? কোন্ প্রকারে ভবিষ্যৎ? ভাষ্যে "কর্ম" শব্দের অর্থ 'প্রকার'। ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান কাল না থাকিলে ক্রিক্রারে অতীত ও ভবিষ্যৎের আন হইবে? তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালই থাকে না। অতীত কালকে অপেক্ষা করিরা/ভবিষ্যক্তির বিষ্কিরপে হইবে? তাহা হইতে পারে না। অর্থীও কালকে অপেক্ষা করিরা/ভবিষ্যক্তির বিষ্কিরপে হইবে? তাহা হইতে পারে না। অর্থীও কালকে অপেক্ষা করিরা/ভবিষ্যক্তির বিষ্কিরপে হইবে? তাহা হইতে পারে না। অর্থীৎ বর্ত্তমান কাল না থাকিলে ক্রিক্রা

ও ভবিষ্যৎ कि ध्येकांद्र कि ध्येकांद्र थे উভবের खान हत्र, हेरा वनिष्ठ भाता वात्र ना। खावाकांद्र "নৈভচ্ছকাং বক্তৃং" এই কথার বারা ইহাই বলিরা "অব্যাকরণীরমেভদ্বর্জমানলোপে" এই কথার দারা ঐ পূর্বকথারই বিবরণ করিয়।ছেন। পূর্ববিক্ষবাদী বলিতে পারেন বে, ব্রুষের বিপরীত দীর্ঘ, দীর্ষের বিপরীত হ্রস্ব, হল অর্থাৎ কলশৃন্ত অক্সত্রিম ভূভাগের বিপরীত নিম, তাহার বিপরীত স্থল, ছারার বিপরীত আতপ, তাহার বিপরীত ছারা, এইরপে বেমন ব্রস্বদীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থের পরস্পরা-পেক আন হয়. ডক্রপ অভীত কালের বিপরীত কাল ভবিষাৎ কাল, ভবিষাৎকালের বিপরীত কাল ষভীত কাল, এইরণে ঐ কালবয়ের পরস্পরাপেক জ্ঞান হইতে পারে। এতহত্তরে ভাষ্যকার বলিরা-ছেন বে, প্রাক্তত হেতু না থাকায় কেবল দৃষ্টান্ত হারা উহা সিদ্ধ করা বায় না; পরস্ত দৃষ্টান্তের স্তার প্রতিদৃষ্টান্তও আছে। রূপ ও স্পর্শ এবং গন্ধ ও রুগ বেমন পূর্ব্ধোক্তরূপে পরম্পরাপেক হট্য়া সিদ্ধ হয় না, তজ্ঞপ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও পরস্পরাপেক হট্য়া সিদ্ধ হয় না, ইহাও বলিতে পারি। ভাষ্যকার হ্রন্থ দীর্ঘ প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপে পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধি স্বীকার করিয়াই প্রথমে অতীত ও ভবিষ্যতের পরস্পরাপেক্ষ সিদ্ধি ইইতে পারে না, কারণ, তাহার বিশেষ হেড অর্থাৎ সাধক হেতু নাই, এই কথা বলিয়াছেন। শেষে বাস্তব সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন বে, বস্ততঃ কোন পদার্থেরই পরস্পরাপেক জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, ছইটি পদার্থের পরস্পরাপেক জ্ঞান বলিতে গেলে ঐ উভর পদার্থেরই অভাব হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার স্বপদবর্ণনের বারা শেবে ইহা বুকাইরাছেন বে, বদি হুইটি পদার্থের মধ্যে একটির জ্ঞান অন্তত্তরকে অর্থাৎ অপরটিকে অপেকা করে এবং ঐ অস্ততরটির জ্ঞান জাবার প্রথমোক্ত এককে অপেকা করে, তাহা হইলে প্রথমে ঐ একের জ্ঞান হইতে না পারায়, ঐ একের অভাবপ্রযুক্ত অন্তত্তর অর্থাৎ অপরটিরও নিদ্ধি না হওয়ায়, ঐ উভয়টিরই অভাব হুইয়া পড়ে। বেমন হস্ত্র ও দীর্ঘের পরস্পরাপেক্ষ দিন্ধি বলিতে গেলে थे छेल्डाइबरे चलाव रह । कांत्रन, इस ना वृतितन नीर्च वृता याह ना, नीर्च ना वृतितन इस वृता वात्र ना, এইরূপ হইলে দীর্ঘজ্ঞানের পূর্বের হ্রস্মজ্ঞান অসম্ভব ; হ্রস্মজ্ঞান বাতীতও আবার দীর্ঘজ্ঞান অসম্ভব। এ কেত্রে অন্তোলাশ্ররদোববশতঃ হ্রন্থ ও দীর্ঘ, এই উভরের জ্ঞান অসম্ভব হ ংরার ঐ উষ্করেরই লোগাণত্তি হয়। এইরূপ প্রকৃত স্থলে অতীত কার্নের বিপরীত অথবা অতীত কাল ভিন্ন কালই ভবিষ্যৎকাল এবং ভবিষ্যৎকালের বিপরীত অথবা ভবিষ্যৎকাল ভিন্ন কালই স্বতীত কাল্য এইরণে ঐ কাল্যবের পরস্পরাপেক জ্ঞান বলিতে গেলে পূর্ব্বোক্তরূপে অস্তোন্তাশ্রমদোবশতঃ ঐ কাল্ডরের কোনটিরই জ্ঞান হইতে না পারার, ঐ উভরের লোগাপত্তি হয়। স্থভরাং কোন পদার্থেরই পরস্পরাপেক আন হয় না, ইহা স্বীকার্য। সুনক্থা, বর্তমান কালের আন ব্যতীত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান কোনরপেই হইতে পারে না: স্মুভরাং অভীত ও ভবিষ্যৎ, এই কাল্যমন্ত্রির বর্তমান কাল অবশ্র স্বীকার্য্য ।৪১।

ভাষ্য। অর্থসদ্ভাবব্যস্যশ্চায়ং বর্ত্তমানঃ কালঃ, বিদ্যতে দ্রব্যং, বিদ্যতে শ্রুণঃ, বিদ্যতে কর্মেতি। যক্ত চারং নান্তি তক্ত— জমুবাদ। এই বর্ত্তমান কাল অর্থসন্তাবব্যক্ষ্যও' অর্থাৎ পদার্থের অন্তিম্বারিদ্যার ধারাও বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। (উদাহরণ) দ্রব্য বিশ্বমান আছে, গুণ বিশ্বমান আছে, কর্ম্ম বিশ্বমান আছে। [অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগে দ্রব্যাদির অন্তিম্বক্রিয়ার ধারা দ্রব্যাদির বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়] কিন্তু বাহার (মতে) ইহা অর্থাৎ অন্তিম্বক্রিয়ানবিশিষ্ট বর্ত্তমান নাই, তাহার (মতে)—

# সূত্ৰ। বৰ্ত্তমানাভাবে সৰ্বাগ্ৰহণৎ প্ৰত্যক্ষা-নুপপত্তেঃ ॥৪২॥১০৩॥

অমুবাদ। বর্ত্তমান কালের অভাব হইলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ সর্বববস্তুর অগ্রহণ হয়।

ভাষ্য। প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়ার্থসন্ধিকর্যজং, ন চাবিদ্যমানমসদিন্দ্রিয়েণ সন্ধিক্ষ্যতে। ন চায়ং বিদ্যমানং সৎ কিঞ্চিদমুজানাতি, প্রত্যক্ষনিমিত্তং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানং সর্ববং নোপপদ্যতে। প্রত্যক্ষামুপপত্তো তৎপূর্বকত্বাদমুমানাগময়োরমুপপত্তিঃ। সর্বপ্রমাণবিলোপে সর্ব্বগ্রহণং ন ভবতীতি।

উভয়্নথা চ বর্ত্তমানঃ কালো গৃহতে, কচিদর্থ-সদ্ভাবব্যঙ্গ্যঃ, যথাহন্তি দ্রব্যমিতি। কচিৎ ক্রিয়াসন্তানব্যঙ্গ্যঃ, যথা পচতি ছিনত্তীতি। নানাবিধা চৈকার্থা ক্রিয়া ক্রিয়াসন্তানঃ ক্রিয়াভ্যাসন্চ। নানাবিধা চেকার্থা ক্রিয়া পচতীতি, স্থাল্যধিশ্রয়ণমূদকাসেচনং তণ্ডুলাবপনমেধাহপদর্পণমগ্র্যভিস্থালনং দর্ব্বীঘট্টনং মণ্ডস্রাবণমধোবতারণমিতি। ছিনত্তীতি ক্রিয়াভ্যাসঃ, —উদ্যম্যোদ্যম্য পরশুং দারুণি নিপাতয়ন্ ছিনত্তীভ্যুচ্যতে। যচেদং পচ্যমানং ছিদ্যমানঞ্চ তৎ ক্রিয়মাণং।

অমুবাদ। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্যজন্ম, কিন্তু অবিছ্যমান কি না অসৎ (অবর্ত্তমান বস্তু) ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় না। ইনিও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের অভাববাদী

১। বন্ধ্যমাণপ্রনাবভারপরং ভাষাং অর্থসন্তাবব্যক্ষণভারবিতি। অভার্যং, ন কেবলং পতনাদিক্রিরাব্যক্ষ্যে বর্তনারং কালঃ, লগি জু পর্বসন্তাবাহর্বত স্বাহতি ক্রিরেতি বাবং তরা ব্যক্তঃ কালঃ। এত্রভুক্তং ভবতি, পতনাধরঃ ক্রিরা বর্তনাবেশবান্তাপবভি চ, অভি ক্রিরা তু সর্ববর্তনানব্যাশিনী, ভবেবসভি ক্রিরাবিশিষ্টত বর্তনানভাভাবে সর্বাধিশ্য এত্যকাল্পপথতঃ।—ভাংপর্যালিকা।

পূর্ব্বপক্ষীও বিশ্বমান কি না সং ( বর্ত্তমান পদার্থ ) কিছু স্থীকার করেন না। (ভাহা হইলে ) প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্বরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সমস্ত অর্থাৎ ইহার কোনটিই উপপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষের অমুপপত্তি হইলে তর্ৎপূর্ববিক্ষবশতঃ অর্থাৎ সকল জ্ঞানই সেই প্রত্যক্ষপূর্ববিক বিদিয়া অমুমান ও আগমের (অমুমানপ্রমাণ ও শব্দপ্রমাণের) অমুপপত্তি হয়। সর্ববিশ্বমাণের লোপ হইলে সর্ববিষ্ক্রর গ্রহণ হয় না।

পরস্তু উভয়প্রকারে বর্ত্তমান কাল গৃহীত হয়। (১) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) অর্থসদ্ভাবের দারা ব্যক্তা অর্থাৎ পদার্থের সন্তা বা অন্তিম্ব ক্রিয়ার দারা বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়। যেমন "দ্রব্য আছে" বিশ্বণ "দ্রব্যং অন্তি" বলিলে, দ্রব্যরূপ পদার্থের বে সদভাব অর্থাৎ সত্তা বা অন্তিছ, তদ্ঘারা বর্ত্তমান কাল বুঝা বায় ] (২) কোন স্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) ক্রিয়াসস্তানের ঘার। ব্যঙ্গা, ষেমন "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" [ অর্থাৎ পাকাদি ক্রিয়াসমূহের ঘারাও বর্ত্তমান কাল বুঝা যায় ] একার্থ অর্থাৎ এক প্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া ক্রিয়াসস্তান, ক্রিয়ার অভ্যাসও ( ক্রিয়া-সস্তান ) [ অর্থাৎ একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়াকে ক্রিয়াসস্তান বলে, একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠানরূপ অভ্যাসকেও ক্রিয়াসস্তান বলে, ক্রিয়াসস্তান ঐরূপে দ্বিবিধ ] (১) একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান <sup>4</sup>পাক করিতেছে"এই স্থলে। (এই স্থলে সেই নানাবিধ ক্রিয়া কি কি, তাহা বলিতেছেন) স্থালীর অধিশ্রমণ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ, জলনিঃক্ষেপ, তণ্ডুলনিঃক্ষেপ, কার্চের অপসর্পণ অর্থাৎ চুল্লীর অধোদেশে কার্চ নিঃক্ষেপ, অগ্নিঞ্চালন, দববীর ঘারা ঘট্টন, মগুস্রাবণ (মাড় গালা), অধোদেশে অবতারণ [ অর্থাৎ চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই "পাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসস্তান ]। (২) "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে ক্রিয়ার অভ্যাস, ( কারণ) কুঠারকে উদ্ভুত করিয়া উদ্ভুত করিয়া কার্চ্চে নিপাত করতঃ "ছেদন করিতেছে" ইহা কথিত হয়। [ অর্থাৎ এখানে একবিধ ক্রিয়ারই পুনঃ পুনঃ অমুষ্ঠানরূপ অভ্যাস হয়, পাকক্রিয়ার স্থায় ছেদনক্রিয়া নানাবিধ ক্রিয়াসমূহরূপ প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্তান নহে ] আর এই যে পচ্যমান ও ছিম্মান ( বস্তু ), তাহা ক্রিয়মাণ (বর্ত্তমান) [ অর্থাৎ পাক ও ছেদনক্রিয়ার কর্ম্মকারক যে পচ্যমান ও

<sup>&</sup>gt;। এথানে সুত্রিত তাৎপর্বাচীকার সক্ষতের ছারা "ন তৎ ক্রিয়নাণং" এইরূপ ভাষ্যপাঠও বুঝা হায়। "ন তৎ ক্রিয়নাণং বর্তনানক্রিয়াসক্ষেত্র বর্তনানং ন তু প্রস্ত ইতার্থঃ।"—ভাৎপর্বাচিক।।

ছিম্মান বস্তু, তাহা স্বরূপতঃ বর্ত্তমান নহে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃই তাহাকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান বলে ]।

টিপ্লনী। মহর্বি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে শেবে এই স্থত্তের দারা চরম কথা বিলয়ছেন বে, বর্ত্তমান কাল না থাকিলে প্রত্যক্ষলোপে সর্ব্যপ্রমাণের লোপ হয়, তাহা হইলে কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না ৷ কিন্তু যখন সকল পদার্থ ই জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন সকল জ্ঞানের মুণীভূত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্র স্বীকার্য্য, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালও অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, বর্ত্তমানকাশীন পদার্থ ই ইক্রিয়সনিকৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষবিষয় হইতে পারে। অতীত অথবা ভবিব্যৎ-কালীন বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থাত্তের **অবতারণা করিতে** প্রাধ্যে বলিরাছেন যে, পদার্থের সম্ভাব অর্থাৎ সভা বা অন্তিত্ব-ক্রিয়ার ছারা বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ কেবল যে পতনাদি ক্রিয়ার ঘারাই বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা নহে; পরস্ক অন্তিত্ব বা স্থিতি ক্রিয়ার ছারাও বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়। বর্ত্তমান পদার্থের মধ্যে কোন কোন পদার্থে পতনাদি ক্রিয়া থাকে এবং কোন কোন পদার্থে থাকে না ; কিন্তু অন্তিম্ব ক্রিয়া-সকল বর্ত্তমানব্যাপ্ত : স্থতরাং "দ্রব্য আছে" এইরূপ বলিলে, পতনাদি ক্রিয়ার দারা বর্ত্তমান জ্ঞান না হইলেও অস্তিত্ব-ক্রিরার দারা বর্ত্তমান বুঝা যায়। যিনি এইরূপ স্থলেও বর্ত্তমান স্বীকার করিবেন না অর্থাৎ অভিত্যক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থেরও বর্ত্তমানস্থ স্বীকার না করিয়া বলিবেন, বর্ত্তমান নাই, তাঁহার মতে প্রত্যক্ষের অমূপপত্তিবশতঃ দর্কবস্তর অগ্রহণ হইয়া পড়ে। ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণন করিয়া শেষে ইহা বিশদরণে বুঝাইয়াছেন বে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দহিত সরিকর্ষজ্ঞ প্রত্যক্ষ জন্ম। কিন্ত অবিদ্যমান কোন পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। পুর্ব্বপক্ষবাদী ষখন বিদ্যমান কোন পদার্থ স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভিন্ন কোন পদার্থ নাই. তথন তাঁহার মতে প্রতাক্ষের নিমিত্ত যে বিষরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্য, তাহা হইতে পারে না, স্মতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় এবং প্রত্যক্ষজানও উপপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষের অন্তপুর্যন্তি হইলে তন্মূলক অক্সান্ত প্রমাণেরও অমুপপত্তি হওয়ায় সর্বপ্রমাণের বিলোপ হয়। প্রমাণ না থাকায় কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না। শব্দ-প্রমাণের অমুপপত্তি হইলে উপমান-প্রমাণের মূলীভূত শব্দপ্রমাণ না থাকার উপমান-প্রমাণও থাকিতে পারে না, এই অভিপ্রারেই ভাব্যকার উপমান-প্রমাণের অমুপপত্তি পৃথক্রপে না বলিরাও সর্বপ্রমাণের বিলোপ বলিরাচেন। "প্রত্যক্ষ" শক্ষটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এই ত্রিবিধ অর্থেই প্রযুক্ত হইরা থাকে। ভাষ্যকার স্থত্যোক্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দের দারা এখানে ঐ ত্রিবিধ **অ**র্থেরট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান না থাকিলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্বরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয় ও व्येठाक कान, धरे नमखरे উপপन्न रह ना । जाता "चिन्तामानर" धरे कथान भरत "व्यमर" धर শেৰে "বিশ্বসানং" এই কথার পরে "সং" এই কথা পূর্ব্বকথারই বিবরণ। অসং বলিতে এখানে অদীক নহে। সৎ বলিতে বর্ত্তধান, অসৎ বলিতে অবর্ত্তধান ( অতীত ও ভারী )।

বর্জমান না থাকিলে প্রত্যক্ষের অমূপপত্তি হয় কেন ? এডছন্তরে উল্ফোতকর ব্লিয়াছেন বৈ, कार्यामांवाहे वर्त्तमानाथातः थोजाक वर्षन कार्या, ज्ञथन जारात व्याधात वर्त्तमानहे हहेत्य। वर्त्तमान না থাকিলে প্রত্যক্ষ অনাধার হইয়া পড়ে। অনাধার কোন কার্য্য না থাকার প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষের অভাব হইলে সর্বপ্রমাণেরই অভাব হয়। উন্দ্যোতকরের গুড় ভাৎপর্ব্য এই বে, বোগিগণের বোগজ সন্নিকর্ষবশতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও প্রত্যক্ষ হইন্না থাকে। ক্ষতরাং প্রভাক্ষমাত্রই বর্ত্তমানবিষয়ক, প্রভাক্ষমাত্রেই বিষয় কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে প্রভাক্ষ মাত্রেরই উচ্ছেদ হয়, ইহা বলা ধায় না। প্রভাক্ষ বধন কার্য্য, তথন যে আধারে প্রভাক্ষ জন্মে, তারা বর্ত্তমানই বলিতে হটবে। কোন অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ তাহার আধার হইতে পারে না। কার্য্যমাত্রই বর্ত্তমানাধার। স্থতরাং বর্ত্তমান না থাকিলে অনাধার হইয়া প্রত্যক্ষ থাকিতে পারে না, ইহাই স্বত্তকারের বিবক্ষিত। তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপে উদ্দোতকরের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকারেরও এইরূপ তাৎপর্য্য বৃক্তিতে হইবে। প্রত্যক্ষের নিমিত্ত ইন্দ্রিরার্থসন্নিকর্ষ এবং অস্মদাদির প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটাদি পদার্থ এবং প্রত্যক্ষ ক্লান, এ সমস্তই বর্ত্তমান কাল না থাকিলে অনাধার হওয়ার উপপর হয় না, ইহাই ভাষ্যার্থ। জ্ঞায়্যকারের সন্দর্ভের ছারা কিন্ত তাঁহার ঐক্রপ বিবক্ষা মনে হয় না। বর্তমান না থাকিলে, প্রত্যক্ষরপ কার্য্য অনাধার হওয়ায় উপপন্ন হয় না. এরপ কথা ভাষ্যকার বলেন নাই। উন্দ্যোত-করের যুক্তি অমুসারে ঐরপ কথা বলিলে বর্ত্তমানের অভাবে কেবল প্রত্যক্ষরপ কার্য্যের কেন, কার্য্যমাত্রেরই অমুপপত্তি বলা বার। স্থাকার মহর্ষি কিন্তু প্রত্যক্ষেরই অমুপপত্তি বলিরা তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বাগ্রহণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারও প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবর্ত্তমান বিষয় ইন্সিছ-সন্নিক্রন্ট হর না: স্থতরাং বর্ত্তমান কোন পদার্থ স্থীকার না করিলে প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ সর্বপ্রমাণের লোপ হওয়ার সর্বাগ্রহণ হইতে পারে না। ভাষ্যকার লৌকিক প্রভাক্ষেরই অনুপুপত্তি বুঝাইতে প্রথমে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বুঝা বায়। তাহা হইলে বোগীদিগের ষোগল সন্নিকর্বজন্ম অপৌকিক প্রত্যক্ষ অতীত ও ভবিষাৎ বিষয়ে হইতে পারিলেও ভাষাকারের কথা অসঙ্গত হয় নাই। ফলকথা, বর্ত্তমান না থাকিলে লৌকিক প্রত্যক্ষের অমুপপত্তিবশতঃ তন্মূলক কোন পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান হয় না, হইতে পারে না, ইহাই স্তুকার ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝিতে পারি। বর্তমান স্বীকারের পক্ষে উন্দ্যোতকরের যুক্তিকে যুক্তান্তররূপেও গ্রহণ করিতে পারি।

ভাষ্যকার পূর্বপক্ষবাদীর প্রথম কথা বলিরাছেন বে, পতিত অধবা ও পতিতব্য অধবা ভিন্ন তৃতীয় কোন অধবা অর্থাৎ গস্তব্য দেশ না থাকার অতীত ও ভবিষ্যৎ পতন ভিন্ন বর্ত্তমান পতন নাই। অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের কোন ব্যঞ্জক না থাকার বর্ত্তমান কাল নাই। এড-চূত্ত্বে ভাষ্যকার প্রথমে বলিরাছেন বে, কাল অধব্যঙ্গ্য নছে—ক্রিয়াব্যঙ্গ্য। যে কালে কোন স্রব্যে অর্ত্তমান ক্রিয়ার জ্ঞান হর, তাহা বর্ত্তমান কাল। অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রিয়ার বারা বর্ত্তমান কাল ক্রেয়ান ক্রিয়ান হর। শেষে এই স্থ্যের অবতারণা করিতে বলিরাছেন বে, বর্ত্তমান কাল কেবল প্রক্রমান

বাল্যই নহে; পরস্ক অর্থসন্তাববাল্যও। শেবে বর্ত্তমান কাল স্বীকারের পক্ষে মহর্বির এই স্থত্যোক্ত চরম যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া, উাহার পূর্ব্বক্ষিত বর্ত্তমান কালব্যঞ্চকের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়া-ছেন যে, বর্ত্তমান কাল উভয় প্রকারে গৃহীত হয় ;—কোন স্থলে অর্থসম্ভাবের দারা এবং কোন স্থলে ক্রিরাসম্ভানের ঘারা বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয়। "ক্রব্য আছে" এইরূপ বলিলে অন্তিম্ব ক্রিরার ঘারা বর্ত্তমান কাল বুঝা বার এবং "পাক করিতেছে", "ছেদন করিতেছে" এই প্রয়োগস্থলে ক্রিয়াসন্তানের ছারা বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয়। ক্রিয়াসস্তান দ্বিবিধ :—একপ্রয়োজনবিশিষ্ট নানাবিধ ক্রিয়া এক প্রকার ক্রিয়াসন্তান এবং একপ্রয়োজনবিশিষ্ট একবিধ ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানরূপ অস্ত্যাস ছিতীর প্রকার ক্রিয়াসম্ভান। ছেদনক্রিয়াস্থলে ঐ ক্রিয়া সমস্তই একজাতীয়। পুনঃ পুনঃ কুঠারের উদামনপূর্বক কার্ষ্টে নিপাত করিলে "ছেদন করিতেছে" এইরূপ কবিত হর। ঐ স্থলে অনেক ছেদন-ক্রিয়া অতীত হইলেও ছেদনক্রিয়ার অভ্যাসরূপ ক্রিয়াসস্তান পাকা পর্য্যস্ত অর্গাৎ যে পর্যাম্ভ কুঠারের উদামনপূর্ব্বক কার্ছে নিপাত চলিবে, দে পর্যাম্ভ ঐ ক্রিয়াসম্ভানের দ্বারা "ছেদন করিতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হর। "পাক করিতেছে" এই প্রয়োগস্থলে প্রথম প্রকার ক্রিয়াসস্ভান। কারণ, চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে অধোদেশে অবতারণ পর্যাস্ত নানাবিধ ক্রিয়াকলাপই পাকক্রিয়াসম্ভান। উহার কোন ক্রিয়া অতীত ও কোন কোন ক্রিয়া অনারন্ধ হইলেও ঐ ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কোন ক্রিয়ার বর্ত্তমানতাবশতঃই ঐ ক্রিয়াসম্ভানের দ্বারা "পাক করিতেছে" এইরূপে বর্ত্তমান কালের গ্রহণ হয় এবং ঐ পচ্যমান তণ্ডুল ও ছিদ্যমান কার্ব্তরূপ কর্মকারক অরপতঃ বর্ত্তমান না হইলেও ঐ বর্ত্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই তাহাকে ক্রিয়মাণ অর্গাৎ বর্ত্তমান বলে। পরস্থতে ইহা ব্যক্ত হইবে॥ ৪২॥

ভাষ্য। তন্মিন্ ক্রিয়মাণে—

## সূত্র। ক্বতাকর্ত্তব্যতোপপত্তেন্ত্<sub>ত</sub> স্থা-**্রা**হণং॥ ৪৩॥১০৪॥

অনুবাদ। সেই ক্রিয়মাণে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিশ্বমানক্রিয়াবিশিষ্ট পদার্থে ক্বততা ও কর্ত্তব্যতার অর্থাৎ অতাত ক্রিয়া ও চিকীর্ষিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উপপত্তিবশতঃ ।
কিন্তু উভয়প্রকারে ( বর্ত্তমানের ) গ্রহণ হয়।

১। ভাষ্যকার জনাদি তদন্ত পাকব্রিরাসমূহের বর্ণন করিতে চুলীতে ছালীর আরোপণকে প্রথম ক্রিরা বলিরাছেন।
উন্দ্যোতকর চুলীর অধ্যাদেশে কাঠনিঃকেপকেই প্রথম ক্রিরা বলিরাছেন। ভাষ্যকারের পাকব্রিরা বর্ণনের দারা কেহ্
মনে করেন বে, তিনি অবিভ্রেশীর ছিলেন। কারণ, অবিভূবেশে অরই ভোজ্য পদার্থের মধ্যে উত্তম, এবং ভাষ্যকারেক্ত প্রকারেই অরপাকপ্রথম প্রচলিত। কেহ এইরূপ মনে করিলেও উহা ভাষ্যকারের আবিভূত্ব বিষয়ের নিশ্চারক প্রমাণ হুইতে পারে না। বেশান্তরেও প্ররূপ অরপাকপ্রথা ক্ষেথিতে পাওরা বার। ব্যক্তিবিশ্বের পাকব্রিয়ার বার।
ক্রেপিনেরের পাকব্রিরার প্রথাও নির্ধার করা বার না।

ভাষ্য। ক্রিয়াসন্তানোহনারকশিচকীর্ষিতোহনাগতঃ কালঃ, পক্ষ্যতীতি। প্রয়েজনাবসানঃ ক্রিয়াসন্তানোপরমোহতীতঃ কালোহপাক্ষীদিতি। আরক্কিয়াসন্তানো বর্ত্তমানঃ কালঃ, পচতীতি। তত্র যা উপরতা সা কৃততা, যা চিকীর্ষতা সা কর্ত্তব্যতা, যা বিদ্যমানা সা ক্রিয়মাণতা। তদেবং ক্রিয়াসন্তানস্থাক্রৈকাল্যসমাহারঃ—পচতি পচ্যত ইতি বর্ত্তমানগ্রহণেন গৃহতে। ক্রিয়াসন্তানস্থ হ্রাবিচ্ছেদোহভিধীয়তে, নারস্তো নোপরম ইতি। সোহয়মুভয়পা বর্ত্তমানো গৃহতে অপরক্তো ব্যপরক্তশ্চাতীতানাগতাভ্যাং। ছিতিব্যস্থো বিদ্যতে দ্রব্যমিতি। ক্রিয়াসন্তানাবিচ্ছেদাভিধায়ী চ ক্রেকাল্যাদ্বিতঃ পচতি ছিন্তীতি। অশুশ্চ প্রত্যাসন্তিপ্রভ্তের্থস্থ বিক্কায়াং তদভিধায়ী বহুপ্রকারো লোকেয়ুৎপ্রেক্ষিতব্যঃ। তত্মাদন্তি বর্ত্তমানঃ কাল ইতি।

অমুবাদ। অনারন্ধ ও চিকার্ষিত, অর্থাৎ যাহা করা হয় নাই, কিন্তু করিতে ইচ্ছা জিমিয়াছে, এমন ক্রিয়াসস্তান অনাগত কাল, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল—( উদাহরণ ) "পাক করিবে"। "প্রয়োজনাবসান" অর্থাৎ যাহার প্রয়োজনের অবসান ( ফল-সমাপ্তি ) হইয়াছে, এমন ক্রিয়াসন্তানের নিবৃত্তি অতীত কাল, (উদাহরণ) "পাক করিয়াছে"। আরব্ধ ক্রিয়াসস্তান বর্ত্তমান কাল, (উদাহরণ) "পাক করিতেছে"। সেই ক্রিয়াসন্তানের মধ্যে যে ক্রিয়া উপরত অর্থাৎ নিরুত্ত বা অতীত, তাহা কুততা, যে ক্রিয়া চিকীষিত, তাহা কর্ত্তব্যতা, যে ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহা ক্রিয়মাণতা। সেই এইরূপ ক্রিয়াসস্তানস্থ কালত্রয়ের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক্ক হইতেছে", এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্ত্তমান গ্রহণের দারা অর্থাৎ বর্ত্তমানকালবোধক শব্দের দারা গুহীত হয়। যেহেতু এই স্থলে ( "পাক করিতেছে", "পক হইতেছে" এই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগন্থলে ) ক্রিয়াসস্তানের অর্ধাৎ চুল্লাতে স্থালীর আরোপণ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত পাকক্রিয়াসমূহের অবিচ্ছেদ অভিহিত হয়। ক্রিয়াসস্থানের আরম্ভ অভিহিত হয় না, উপরম অর্থাৎ নির্বত্তিও অভিহিত হয় না। সেই এই বর্ত্তমান কাল উভয় প্রকারে গৃহীত হয়। অতীত ও ভবিশ্বৎকালের সহিত (১) অপর্ক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত এবং অতীত ও ভবিয়াৎকালের সহিত (২) ব্যপর্ক্ত অর্থাৎ অসম্পূক্ত বা সম্বন্ধশৃত। "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে ( বর্ত্তমান কাল ) স্থিতি-ব্যঙ্গ্য। [ অর্থাৎ এইরূপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার দারা যে বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা অতীত ও ভবিশ্বৎকালের সহিত ব্যপর্ক্ত ( সম্বন্ধশৃস্ত ) অর্থাৎ

िश्वन, अवान,

তাহা কেবল বর্ত্তমান কাল ] ক্রিয়াসস্তানের অবিচেছদপ্রতিপাদক "পাক করিতেছে". "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ ত্রৈকাল্যান্বিত অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়সম্বন্ধ ! প্রত্যাসত্তি প্রভৃতি ( নৈকটা প্রভৃতি ) অর্থের বিবন্ধা হইলে অক্সও বছপ্রকার তদভিধায়ী অর্থাৎ বর্ত্তমান-প্রতিপাদক প্রয়োগ লোকে উৎপ্রেকা করিবে ( বুঝিয়া লইবে )। অতএব বর্ত্তমানঞ্জাল আছে ।

টিপ্লনী। বর্ত্তমান কাল নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তহন্তরে স্বত্তকার মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন স্থত্তের দারা বর্ত্তমান কাল আছে, উহা অবশু স্বীকার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করিন্নাছেন। কিন্তু বর্তমান কালের ব্যঞ্জক বা বোধক কি ? কিসের দারা কিরূপে বর্তমান কাল বুঝা যায় ? তাহা বলা আবশুক। এ জ্বন্ত মহর্ষি এই স্থুত্রের ঘারা বলিয়াছেন যে, উভয় প্রাকারে বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। মহর্ষির গূঢ় বক্তব্য এই যে, কাল পদার্থ অথণ্ড অর্থাৎ এক, বর্ত্তমানাদিভেদে বস্তুতঃ কালের কোন ভেদ নাই। কিন্তু যে ক্রিয়ার ঘারা কালের জ্ঞান হয়, সেই ক্রিয়ার বর্ত্তমানমাদিবশতঃই কালে বর্ত্তমানস্বাদির জ্ঞান হয়। এই জন্মই ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলে। ক্রিয়াগত বর্ত্তমানস্বাদি ধর্ম কালে আরোপিত হয়; স্থতরাং ক্রিয়াকে কালের উপাধি বলা যায়। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই প্রথমে ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে:ভবিষ্যৎকাল এবং অতীত ক্রিয়া বা ক্রিয়া-নির্ন্তিকে অতীত কাল এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে বর্ত্তমান কাল বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হয়, এই কথার দ্বারা স্থচিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কাল দ্বিবিধ;—কোন স্থলে ক্রিয়ামাত্রবাঙ্গ্য, কোন স্থলে ক্রিয়াসম্ভানবাঙ্গ্য। ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থ্রান্থসারেই পূর্বস্থ্রভাষ্যে এ কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এইরপ প্রয়োগস্থলে অস্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়াবাক্স বর্ত্তমান কাল। "পাক করিতেছে". "ছেদন করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগন্থলে পাকাদিক্রিয়াসম্ভানব্যঙ্গ্য বর্ত্তমান কাল। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত উভয়বিধ ন্থলেই যদি বর্ত্তমান ক্রিয়ার দারাই বর্ত্তমান কাল বুঝা যায়, তাহা হইলে উভয় স্থলে এক প্রকারেই জ্ঞান হয়। বর্ত্তমান কালের উভয় প্রকারে জ্ঞান হইবার হেতু কি ? এই জন্ম মহর্ষি তাহার হেতু বিশিয়াছেন যে, ক্বততা ও কর্ত্তব্যতার উপপত্তি। ক্রিয়া অতীত হইলে সেই কার্য্যকে "ক্বত" বলে। ক্ৰিয়া অনারন্ধ ও চিকীষিত হইলে, সেই ভাবি কার্য্যকে "কর্ত্তব্য" বলে। ক্রিয়া বর্ত্তমান হইলে সেই কার্য্যকে ক্রিয়মাণ বলে। ক্বত, কর্ত্তব্য ও ক্রিয়মাণের ধর্ম যথাক্রমে ক্বততা, কর্ত্তব্যতা ও ক্রিম্বমাণতা। স্থতরাং অতীত ক্রিমাকে "ক্বততা" এবং ভবিষ্যৎ ক্রিমাকে "কর্তব্যতা" এবং বর্ত্তমান ক্রিয়াকে "ক্রিয়মাণতা" বলা যায়। ভাষ্যকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি যে অতীত ক্রিয়াকেই "ক্বততা" এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকেই "কর্ত্তব্যতা" বলিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত কালত্ররের ব্যাখ্যামুসারে ক্বততা ও কর্ত্তব্যতা বলিতে ফলতঃ যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাই পরেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ ক্রিয়া-সম্ভানস্থ কালত্ররের সমাহার "পাক করিতেছে", "পক হইতেছে" এইরূপ প্রয়োগস্থলে বর্ত্তমান-বোধক শব্দের ছারা বুঝা বার । কারণ, এরপ প্রয়োগস্থলে পাক্তিয়াসস্থানের অবিচ্ছেদই বিবক্ষিত,

তাহাই ঐ স্থলে বর্ত্তমানবোধক বিভক্তির দারা কথিত হয়। চুল্লীতে স্থালীর আরোপণ হইতে **जरधारमण्य ज्वरजात्रन भर्याख रा किन्नाकमाभ, जाहा यथाकरम ज्विराम्हरम हरेराज्रह, रेहा वुकाहराज्हे** "পাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। ঐ ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের বিবক্ষাস্থলে "পাক করিবে" এবং উহার নিবৃত্তির বিবক্ষাস্থলে "পাক করিয়াছে" এইরূপই প্রয়োগ হয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্ত স্থলে তদাদিতদন্ত ক্রিয়াকলাপের আরম্ভ কথিত হয় না, নিবৃত্তিও কথিত হয় না ; তাহার অবিচ্ছেদই কথিত হয় ; এই জন্মই "পাক করিতেছে"ইত্যাদি প্রকার কালত্রয়-সম্বদ্ধ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূল কথা, "পাক করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হয় না-কালত্রয়েরই জ্ঞান হয় ; কারণ, ঐ স্থলে ক্বততা ও কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অতীত ক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারও উপপত্তি ( জ্ঞান ) আছে। "পাক করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত তদাদি-তদন্ত পাকক্রিয়া-সন্তানের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া অতীত, কতক-গুলি ক্রিয়া অনাগত অর্থাৎ ভাবী এবং একটি ক্রিয়া বর্ত্তমান। কিন্তু "দ্রব্য বিদামান আছে" এই-রূপ প্রয়োগ স্থলে যে অন্তিত্ব বা স্থিতিক্রিয়ার ছারা বর্তমান কাল বুঝা যায়, সে ক্রিয়া এক এবং কেবল বর্ত্তমান, সেধানে পূর্ব্বোক্ত ক্বততা ও কর্ত্তব্যতার জ্ঞান নাই; এ জস্ত কেবল বর্ত্তমান কালেরই জ্ঞান হয়। স্মতরাং "পাক করিতেছে" এবং "দ্রব্য বিদ্যমান আছে" এই উভয় স্থলে এক প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয় না—উভয় স্থলে উভয় প্রকারেই বর্ত্তমান কালের জ্ঞান হয়। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থত্রাম্বসারে এথানে উভয় প্রকার বর্ত্তমান কাল ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত "অপবৃক্ত" বর্ত্তমান কাল এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত উদ্যোতকর স্থিতিক্রিয়াব্যস্থ্য বর্ত্তমান কালকেই অতীত ও "ব্যপবক্ত" বর্ত্তমান কাল। ভবিষ্যৎ কালের সহিত "বাপরুক্ত" বলিয়াছেন'। ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারা বুঝা যায়, স্থিতিবাঙ্গা বর্ত্তমান কালকেই তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (১) অপবৃক্ত অর্থাৎ অসম্পূক্ত বা সম্বন্ধশূভা বলিয়াছেন। এবং পাকাদি ক্রিয়াসস্তান-ব্যঙ্গ্য বর্তমান কালকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত (২) বাপবৃক্ত অর্থাৎ সম্পুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত বলিন্নাছেন। কিন্ত উদ্যোতকর অসম্প, ক্ত অর্থে "ব্যপর্ক্ত" শব্দের প্রয়োগ করায় তাঁহার কথামুদারেই অমুবাদে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষ্যব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদ্যোতকরের কথামুদারে ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "অপবুক্ত" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে সম্পৃক্ত। এবং পূর্ব্বোক্ত "পচতি পচ্যতে" এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ঐ অপরক্ত বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বৃঝিয়া, শেষোক্ত "বিদ্যতে দ্রব্যং" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে শেষোক্ত ব্যপন্থক বর্ত্তমান কালের উদাহরণ বুঝিতে হইবে। "পচতি ছিনন্ডি" এইরূপ প্রয়োগ কালত্রয়-সম্বদ্ধ। কারণ, তাহা পাকাদি ক্রিয়াসস্তানের অবিচ্ছেদ প্রতিপাদক, এই কথা বলিয়া শেষে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত স্থিতিবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কাল হইতে পাকাদি ক্রিয়াসম্ভানবাঙ্গ্য বর্ত্তমান কালের

<sup>&</sup>gt;। কেবলন্ত ব্যপবৃক্তভাতীতানাগতান্তাং সম্পূক্তভাচ ভাল্যাৰিতি। ক পুনৰ্ব্যপবৃক্তভা ? বিষ্ণুতে ক্ৰব্যনিত্যক্ৰ হি কেবলঃ শুদ্ধো বৰ্ত্তৰানোহতিধীৰতে। পচতি হিনৱীতাক্ৰ সংপ্ৰতঃ। কথং ? কাল্ডিগক্ৰ ব্ৰিন্তা বাতীতাঃ কাল্ডিগনাগতাঃ একা চ বৰ্ত্তনানা ইতি।—ভাৰবাৰ্ত্তিক।

ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক মহর্ষিস্থনোক্ত বর্ত্তমান কালের উভর প্রকারে গ্রহণের কারণ সমর্থন করিয়াছেন এবং স্থন্তের অবতারণা করিতে প্রথমে "তিম্মিন্ ক্রিয়মাণে" এই কথা বলিয়া, পাকাদি ক্রিয়াসস্তান স্থলে বর্ত্তমান ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃই যে তওুলাদিকে ক্রিয়মাণ অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রিয়াবিশিষ্ট বলে, তাহাতে সেই স্থলে অতীত ক্রিয়ারপ রুততা ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারপ কর্ত্তব্যতারও জ্ঞান হওয়ায়, ঐ স্থলে ত্রিবিধ ক্রিয়াব্যস্য ত্রিবিধ কালেরই জ্ঞান হয়, ইহাই স্ত্রকারের অভিমত বলিয়া ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার শেষে বর্ত্তমান কালের অঞ্চিত্ব বিষয়ে আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নৈকট্য প্রভৃতি অর্থবিবক্ষাস্থলে আরও বহু প্রকার বর্তমান প্রয়োগ আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে। ভাষ্যকারের গৃঢ় তাৎপর্য্য এই যে, লোকে কোন সময়ে অতীত স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয় এবং জনাগত ভবিষ্যৎ স্থলেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হয়। যেমন কেহ আগমন করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আগমন অতীত হইলেও বলিয়া থাকেন "এই আমি আসিলাম" এবং না যাইয়াও অর্থাৎ গমন-ক্রিশ্বার অনারম্ভ স্থলেও বলিয়া থাকেন, "এই আসিতেছি"। পূর্ব্বোক্ত হুই স্থলে বস্তুতঃ আগমনক্রিশ্বা অতীত ও ভবিষ্যৎ হইলেও তাহার নৈকটা বিবক্ষা থাকায় অর্থাৎ ঐরপ বাক্যবক্তার আগমন-ক্রিয়া প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্তী, তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই ষাইবেন, এইরূপ বলিবার ইচ্ছাবশতঃই এরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে। নিকটাতীত ও নিকট-ভবিষাৎ স্থলে ঐরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ স্থচিরপ্রসিদ্ধ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রসম্মত। ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগ মুখ্য নহে — উহা ভাক্ত বা গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ। কিন্তু যদি কোন স্থলে মুখ্য বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তন্মূলক গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগও হইতে পারে না। গৌণ প্রয়োগ বলিতে গেলেই তাহার মুখ্য প্রয়োগ অবশ্রই দেখাইতে হইবে। স্থতরাং যথন পুর্বোক্তরূপ বহু প্রকার গৌণ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, তথন কোন স্থলে মুখ্য বর্ত্তমানত্ব অবগ্র স্বীকার্য্য। সেধানে বর্ত্তমানত্বের যথার্থ জ্ঞান হয়; অতএব বর্ত্তমান কাল অবশ্রাই আছে। বর্ত্তমান কাল থাকিলে ভৎসাপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎকালও আছে, স্থতরাং অমুমান ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক, এই সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। ইহাই এই প্রকরণের দ্বারা মহর্ষি সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

বর্তুমান-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

# পূত্র। অত্যন্তপ্রাধৈরকদেশসাধর্ম্যাত্বপনানা-সিদ্ধিঃ ॥৪৪॥১০৫॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অত্যন্তসাধর্ণ্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ সর্ববাংশে সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং প্রায়িক সাধর্ণ্ম্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বহু সাদৃশ্যপ্রযুক্ত এবং একদেশ-সাধর্ণ্ম্য-প্রযুক্ত অর্থাৎ আংশিক সাদৃশ্য প্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ত্রিবিধ সাদৃশ্য ভিন্ন আর কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ঐ ত্রিবিধ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত বখন উপমান সিদ্ধি হয় না, তখন সাদৃশ্যমূলক উপমান-প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না।

ভাষ্য। অত্যন্তপাধর্ম্ম্যাত্বপমানং ন সিধ্যতি। ন চৈবং ভবতি যথা গোরেবং গোরিতি। প্রায়ঃ সাধর্ম্ম্যাত্বপমানং ন সিধ্যতি, নহি ভবতি যথাহনভ্যানেবং মহিষ ইতি। একদেশসাধর্ম্ম্যাত্বপমানং ন সিধ্যতি, নহি সর্বেণ সর্বমুপমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু 'যেমন গো, এমন গো' এইরূপ (উপমান ) হয় না। প্রায়িক সাদৃশ্যপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু 'যেমন রুষ, এমন মহিষ' এইরূপ (উপমান ) হয় না। একদেশ-সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হয় না; যেহেতু সকল পদার্থের সহিত সকল পদার্থ উপমিত হয় না। (অর্থাৎ যদি আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্ম থাকায় "যেমন মেরু, সেইরূপ সর্বপ" এইরূপও উপমান হইতে পারে। কারণ, মেরু ও সর্বপেও কোন অংশে সাধর্ম্ম বা সাদৃশ্য আছে )।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপ্রকরণে বর্তমান-পরীক্ষা হইয়াছে। বর্তমান-পরীক্ষা অনুমান-পরীক্ষার অন্তর্গত। অমুমান-পরীক্ষার পরে উদ্দেশ ও লক্ষণের ক্রমামুসারে এখন উপমানই অবসরপ্রাপ্ত। তাই মহর্বি অবসর-সংগতিতে এখন উপমানের পরীক্ষা করিতেছেন। প্রথমাধ্যায়ে উপমানের লক্ষণ-স্থুত্তে বলা হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্মাবশতঃ অর্থাৎ সেই সাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ-জন্ম সাধ্যের সিদ্ধি উপমিতি; তাহার করণই উপমান-প্রমাণ। যেমন "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্যে গবয় পশুতে গোসাদৃশু প্রত্যক্ষ করিলে, ঐ পূর্বঞ্রত বাক্যার্থের স্মরণ-সহক্বত ঐ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষ "এইটি গবয়" এইরূপে সংজ্ঞা-সংক্তি সম্বন্ধ-বোধের করণ হইয়া উপমান-প্রমাণ হয়। মহর্ষি এই সিদ্ধান্তে এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বণিয়াছেন ষে, আত্যম্ভিক, প্রান্ত্রিক অথবা আংশিক সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমান সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাষ্যকার মহর্ষির বক্তব্য বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যাটীকাকার বলিয়া-ছেন যে, "যথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্যে যদি গোর সহিত গবন্ধের অত্যন্ত সাধৰ্ম্ম্য অর্থাৎ গবন্ধে গোগত সকল ধর্মবস্তম্বপ সাধর্ম্মাই বিব্যক্ষিত হয়, তাহা হইলে গবর গোভিন্ন হয় না, গোবিশেষ্ট ছইয়া পড়ে। তাহা হইলে "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্যের অর্থ হয় "যথা গো, তথা গো"। ভাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গো" এইর প উপমান হয় না। ভাষ্যে "ন চৈবং" এই স্থলে "চ" শব্দ হেত্বর্থ। আর যদি "বথা গো, তথা গবয়" এই বাকো প্রায়িক সাধর্ম্ম অর্থাৎ গৰমে গোগত বহু ধর্মবহুই বিবক্ষিত হয়, তাহা হুইলে মহিষেও গোর বহু সাধর্ম্ম থাকায় তাহাও

গবন্ধ-পদবাচ্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে "ফথা বৃষ, তথা গবন্ধ" এই বাক্যের "ফথা বৃষ, তথা মহিষ" এইরূপ উপমান হয় না। অর্থাৎ যেহেতু ঐরূপ উপমান হয় না, অতএব প্রান্থিক সাধর্ম্যপ্রযুক্ত উপমান দিয় হইতে পারে না। তাহা হইলে মহিষেও গোর বহু সাধর্ম্য থাকায়, তাহায়ও গবন্ধ-পদবাচ্যতা হইয়া পড়ে। আংশিক সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইলে সকল পদার্থের সহিতই সকল পদার্থের আংশিক সাধর্ম্য থাকায় "য়থা গো, তথা গবন্ধ" ইহার ভায় "য়থা মেরু, তথা সর্বপ" এইরূপও উপমান হইতে পারে । স্কুলাং আংশিক সাধর্ম্য প্রযুক্ত উপমানের উপপত্তি হইতেই পারে না। ফলকথা, প্রথমাধ্যায়ে উপমান-ক্ষণস্থত্তে যে "সাধর্ম্য" বলা হইয়াছে, সেই সাধর্ম্য কি আত্যক্তিক ? অথবা প্রান্থিক ? অথবা আংশিক ? এই ত্রিবিধ ভিন্ন আর কোন প্রকার সাধর্ম্য হইতে পারে না। এখন যদি পূর্কোক্ত ত্রিবিধ সাধর্ম্যপ্রযুক্তই উপমান-সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণ অসিদ্ধ, ইহাই পূর্ক্পক্ষ॥ ৪৪॥

## সূত্ৰ। প্ৰসিদ্ধসাধৰ্ম্যাত্বগমানসিদ্ধেৰ্যথোক্তদোষারূপ-পত্তিঃ॥৪৫॥১০৬॥

অমুবাদ। (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞাত পদার্থের সহিত (কোন পদার্থের) প্রকরণাদিবশতঃ প্রজ্ঞাত সাধর্ম্মপ্রযুক্ত উপমানের সিদ্ধি হয়, এ ক্ষম্ম যথোক্ত দোষের (পূর্ববসূত্রোক্ত দোষের) উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন সাধর্ম্মান্ত কৃৎস্পপ্রায়াল্লভাবমাঞ্জিত্যোপমানং প্রবর্ত্ততে, কিং তর্হি ? প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনভাবমাঞ্জিত্য প্রবর্ত্ততে। যত্র চৈতদন্তি, ন তত্ত্রোপমানং প্রতিষেদ্ধুং শক্যং, তম্মাদ্যথোক্তদোষো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। সাধর্ম্ম্যের কৃৎস্থতা, প্রায়িকত্ব বা অল্লতাকেই আশ্রায় করিয়া উপমান (উপমান-বাক্য) প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্য-সাধন ভাব আশ্রয় করিয়া (উদ্দেশ্য করিয়া) (উপমান) প্রবৃত্ত হয়। যে ছলে ইহা (প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্য) আছে, সে ছলে উপমানকে প্রতিষেধ করিতে পারা বায় না। স্থভরাং বধোক্ত দোষ উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্যের দারা পূর্বাস্থত্যোক্ত পূর্বাপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি সিদ্ধাস্ত-স্ত্তা। মহর্ষির বক্তব্য ব্ঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্মের ক্লংমভা, প্রায়িকন্দ, অথবা অন্নতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া উপমান প্রায়ুত্তি হয় না। অর্থাৎ প্রথমে "যথা সো, তথা

গবর" এইক্লপ যে উপমান-বাক্য প্রয়োগ হয়, তাহাতে গবয়ে গোর আতান্তিক সাধর্ম্ম অথবা প্রায়িক সাধর্ম্ম্য অথবা অন্ন বা আংশিক সাধর্ম্মাই যে নিয়মতঃ বক্তার বিব্হিত থাকে, তাহা নহে। ঐ সাধৰ্ম্ম আত্যস্ক্রিক, অথবা প্রায়িক, অথবা আংশিক, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। উপমানবাক্য-বাদী কোন স্থলে কোন সাদৃশ্রবিশেষ আশ্রয় করিয়াই ঐরপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সেই সাদৃশ্র বা সাধর্ম্মা সেধানে আতান্তিক, অথবা প্রায়িক, অথবা আংশিক, তাহা প্রকরণাদির সাহায্যে বৃবিদ্ধা লইতে হইবে। তাৎপর্য্যনীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ ৰাক্য প্ৰকরণাদিদাপেক্ষ হইয়াই স্বার্থবোধ জন্মায়। প্ৰকরণাদি জ্ঞান ব্যতীত ঐরূপ বাক্য দ্বারা প্রকৃতার্থ বোধ জন্মে না। প্রকরণাদি জ্ঞানবশতঃ সাধর্ম্ম্যবোধক বাক্যের দ্বারা কোন স্থলে আতান্তিক সাধর্ম্মা, কোন স্থলে প্রায়িক সাধর্ম্মা, কোন স্থলে আংশিক সাধর্ম্মা বুঝা যায়। যে ব্যক্তি মহিবাদি জ্ঞানে, তাহার নিকটে "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্য বশিলে, তথন সেই ব্যক্তি মহিষাদিতে গোর যে সাদৃগু আছে, তদ্ভিন্ন সাদৃগুই বক্তার বিবক্ষিত বলিয়া বুঝে। স্থতরাং বনে যাইয়া মহিষাদিতে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য বা ভূরি সাদৃশু দেথিয়াও মহিষাদিকে গবয়-পদবাচ্য বলিয়া বুঝে না। কারণ, প্রকরণাদি পর্য্যালোচনার দ্বারা মহিষাদিব্যাবৃত্ত সাধর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত বাকোর দ্বারা সে বুঝিয়া থাকে। সে সাধর্ম্ম্য গবয়ে গোর প্রায়িক সাধর্ম্ম্য। ফল কথা, যে ব্যক্তি মহিষাদি পদার্থ জানে না, তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলে সে ব্যক্তি বক্তার বিবক্ষিত মহিষাদি ব্যার্ত্ত গোসাদৃশু বুঝিতে পারে না। স্থতরাং তাহার সম্বন্ধে ঐ বাক্য উপমান ছইবে না। মহর্ষি "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মা" বলিয়া পুর্ব্বোক্তপ্রকার অভিপ্রায় স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে "প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মা" এই বাকাট তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস। প্রসিদ্ধ ব্দর্গৎ প্রকৃষ্ট-ক্লপে জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাধর্ম্মাই প্রাসিদ্ধ সাধর্ম্মা। সেই সাধর্ম্মাও প্রাসিদ্ধ হওয়া আবশুক। কারণ, সাধর্ম্ম থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে উপমিতি জন্মিতে পারে না। স্থতরাং প্রসিদ্ধ পদার্থের সহিত যে প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মা, তাহাই উপমিতির প্রয়োজকরূপে মহর্ষি-স্থতে স্থূচিত বুঝিতে ছইবে। অর্থাৎ ঐ সাধর্ম্মাজ্ঞানকেই মহর্ষি উপমান বলিয়া স্থচনা করিয়াছেন। ঐ সাধর্ম্মা প্রাসিদ্ধি অর্থাৎ সাধর্ম্ম ক্রানও উপমান স্থলে দিবিধ আবশ্রুক। প্রথমে "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বাক্যজ্জন্ত গবরে গোর সাধর্ম্মা জ্ঞান, ইহা শাব্দ সাধর্ম্ম্য জ্ঞান। পরে বনে যাইয়া গবরে গোর যে সাধর্ম্ম্যপ্রত্যক্ষ, ইহা প্রত্যক্ষরূপ সাধর্ম্ম জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ম সাধর্ম্ম জ্ঞান না ছইলে কেবল শেষোক্ত প্রত্যক্ষরূপ সাধর্ম্ম জ্ঞানের দারা গবয়-পদবাচ্যত্বের উপমিতিরূপ নিশ্চয় ছইতে পারে না। এবং গবয়ে গোর সাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল পুর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ম সাধর্ম্ম জ্ঞানের দারাও এরপ নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যজন্ম সাধর্ম্ম-জ্ঞানজন্ম ষে সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কার বনে গবরে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষের পরে উদ্বন্ধ হইয়া পূর্বাঞ্চত বাক্যার্থের স্বৃতি জন্মায়। ঐ স্বৃতিসহকৃত প্রত্যক্ষাত্মক সাধর্ম্ম জ্ঞানই অর্থাৎ গবরে গোর সাদৃষ্ট দর্শনই "ইহা গ্রন্ধ-পদবাচা" এইরূপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গ্রন্ধবিশিষ্ট পশুতে গ্রন্ধ-পদবাচ্যন্ত্রের নিশ্চর জন্মার। ঐ নিশ্চরই ঐ স্বলে উপমিতি। পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্র দর্শন উপমান-প্রমাণ।

স্তারমঞ্জরীকার জন্বস্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ নৈয়ারিকগণ "মথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্যকেই পূর্ব্বোক্ত হলে উপমান-প্রমাণ বলেন<sup>2</sup>। নগরবাসী, অরণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য দারাই গবরে গবন্ধ-পদবাচ্যত্ব নিশ্চন্ন করিতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থবোধের পরে, বনে যাইছা গৰয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই গবয়ে গবয়-পদবাচ্যর্ম নিশ্চয় করে। এ জন্ম অরণ্য-বাদীও নগরবাদীকে তাহার ঐ নিশ্চয়ে সাদৃশুরূপ উপায়ান্তর উপদেশ করে, স্থতরাং অরণ্যবাদীর পূর্ব্বোক্তরূপ ৰাক্য শব্দ হইয়াও শব্দপ্রমাণ হইবে না, উহা উপমান নামে প্রমাণাস্তর। যদি অরণ্যবাসী নগরবাসীকে গবয়ে গবন্ধ-পদবাচাত্ব নিশ্চয়ে সাদৃশুরূপ উপায়ান্তর উপদেশ না করিত এবং যদি নগরবাসীর অরণ্যবাসীর পূর্ব্বোক্তরপ বাক্যার্থ ব্ঝিয়াই সেই বাক্যের দারাই গবয়ে গবন্ধ-পদবাচ্যত্ব নিশ্চন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশু শব্দপ্রমাণ হইত। জন্মন্ত ভট্ট এইরূপ যুক্তির দ্বারা বৃদ্ধ নৈরায়িকগণের মত সমর্থন করিয়া, শেষে বণিয়াছেন যে, ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দ্বারাও তাঁহার এই মত বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ ভাষ্যকারও যেন এই মতাবলম্বী, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ উপমান-লক্ষণসূত্র-ভাষ্যে (১।১।৬) ভাষ্যকার "যথা গো, তথা গবয়", "যথা মুদ্দা, তথা মুদ্যাপর্ণী" ইত্যাদি সাদৃশ্রবোধক বাক্যকে "উপমান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থত-ভাষ্যেও (তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাখ্যামুদারে) পুর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে ঐ বাক্যকে উপমান-প্রমাণই বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। জয়স্ত ভট্টও নিঃসংশয়ে ভাষ।কারের ঐ মত প্রকাশ করেন নাই। সাদৃশ্য-প্রতিপাদক পুর্ব্বোক্তরূপ বাক্য উপমিতির প্রয়োজক বলিয়া তাহাকে ঐ অর্থে ভাষ্যকার উপমান বলিতে পারেন। পরত প্রমিতির চরম কারণকেই ভাষ্যকার মুখ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, ইহা প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণ-স্ত্র-ব্যাখ্যার পাইরাছি। উপমিতির পূর্বাক্ষণে পূর্বাশ্রুত সেই বাক্য থাকে না। তথন শেই বাক্যের জ্ঞান কল্পনা করিয়া কোনন্ধণে ঐ বাক্যের উপমিতি করণত্বের উপপাদন করারও কোন প্রান্তেন দেখা যায় না। জয়স্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ মত ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আধুনিক নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শেষে অপ্রসিদ্ধ পদার্থে প্রসিদ্ধ পদার্থের যে সাদৃশ্র প্রত্যক্ষ, তাহাই উপমান-প্রমাণ। উদ্যোতকরও পুর্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-শ্বতিসহক্ষত সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা বাচম্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমূদীতে উপমান-প্রমাণখণ্ডনারস্তে "যথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বাক্যকে উপমান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাৎপর্য্যাটীকায় পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্র প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ৷ জয়ন্ত ভট্ট, বৃদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া উদ্যোত-করের পূর্ববর্ত্তী নৈয়ারিকদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝা বায়। উদ্যোতক্র পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তত্ত্বচিস্তামণিকার গঙ্গেশ "উপমান-চিস্তামণি"তে জন্মস্ত ভট্ট প্রভৃতির মত বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জয়স্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যার্থ-

১। উপনিতিয়লে অভিদেশ বাৰ্চার্থ বোবই করণ। ঐ বাক্যার্থ অরণ ব্যাপার। সাদৃষ্ঠবিশিষ্ট পিওদর্শন্
সহকারী কারণ, তাহা করণ নহে, ইহা সাক্ষাদায়িক বত বলিয়া, বহাবেব ভট্টও দিনকরীতে লিখিয়াছেন।

শ্বতি-সহক্ত সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকেই উপমান-প্রমাণ বলিতেন, তিনি বৃদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের মত মানিতেন না, ইহা পাওয়া বায়'। পূর্ব্বাফরপ সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিতেন, ইহা তায়কন্দলীকার শ্রামার সম্প্রদায় পূর্ব্বাফরপ সাদৃশ্ব প্রত্যক্ষকে উপমান-প্রমাণ বলিতেন, ইহা তায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন। মূলকথা, উপমানের প্রমাণাস্তরত্ববাদীদিগের মধ্যে উপমান-প্রমাণের ক্ষল বিষয়ে যেমন মতভেদ পাওয়া বায়, তজ্ঞপ উপমান-প্রমাণের স্বরূপ বিষয়েও পূর্ব্বাক্তরূপ মতভেদ পাওয়া বায়। উদ্যোতকর প্রভৃতি তায়াচার্য্যগণ পূর্ব্বাক্তরূপ বাক্যকে উপমান-প্রমাণ বলেন নাই। তায়কার যে তাহাই বলিয়ছেন, ইহাও উদ্যোতকর প্রভৃতি বলেন নাই। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র ভাষ্যকারের ঐ মত বৃথিলে তাহারা ঐ মতের উল্লেখ ও সমালোচনা করিতেন। মহর্ষির স্থত্রের দারাও পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যই উপমান-প্রমাণ, ইহা বুঝা বায় না। মহর্ষি প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্যাৎ" এই কথার দারা সাধর্ম্যজ্ঞানবিশেষকে উপমান-প্রমাণ বলিয়াছেন, বুঝা বায়।

তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র, মহর্ষি-স্থত্তোক্ত "সাধর্ম্মা" শব্দকে ধর্মমাত্রের উপলক্ষণ বলিরা বৈধর্ম্যোপমিতিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভ্যান্ত পশুর বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানজন্ম উট্টে যে করভ-পদবাচ্যত্ম নিশ্চয় হয়, তাহা বৈধর্ম্যোপমিতি ৷ জ্বয়স্ত ভট্টের মতে এই বৈধর্ম্যোপমিতির উপপত্তি হয় না. ইহা উপমান-চিন্তামণিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় লিথিয়াছেন। তিনিও বাচম্পতি মিশ্রের ভাৎপর্যাটীকারই আংশিক অমুবাদ করিয়া বৈধর্ম্মোপমিতির উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা স্বীকার ভার্কিকরক্ষাকার বরদরাজও বাচস্পতি মিশ্রের মতামুদারে বৈধর্ম্মোপমিভিরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন উপমান-লক্ষণস্থত্রভাষ্যশেষে যে বলিয়াছেন, "অ**ন্তও** উপমানের বিষয় আছে," ঐ কথার দারা বাচম্পতি মিশ্র ও বরদরাজ পূর্ব্বোক্তরূপ বৈধর্ম্ব্যোপ-মিতিরই সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান ভাষ্যকার উপমানের বহু উদাহরণ বলিয়াও শেষে পুর্ব্বোক্তরূপ বৈধর্ম্যোপমিতিও যে আছে, ইহা প্রকাশ করিতেই দেখানে "অন্তোহপি" ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন, ইহা বাচস্পতিও বর্নরাজের কথা। কিন্তু সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধের স্তার অন্ত পদার্থও যে উপমান-প্রমাণের বিষয় হয়, ইহাই ভাষাকারের ঐ কথার দারা সরল ভাবে বুঝা যায়। স্থায়স্থতার্ত্তিকার মহামনীয়ী বিশ্বনাথ, ভাষ্যকারে ঐ কথার উল্লেখপুর্ব্বক যে উদাহরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্তিকার ও যে ভাষ্যকারের ঐরপ মতই বুঝিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। স্থায়স্থত্রবিবরণকার রাধামোহন গোস্বামিভট্টার্চার্য্য, ভাষ্যকারের ঐরূপ তাৎপর্য্য স্থব্যক্ত করিয়াই লিখিয়াছেন'। পরস্ক ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে নিগমন-স্থত্তভাষ্যে উপনয়-বাক্যকে

<sup>&</sup>gt;। তন্মাদাগৰপ্ৰত্যকাভ্যাৰন্যদেবেদৰাগ্যস্থৃতিসহিতং সাদৃশুজ্ঞানমুগ্যানপ্ৰশাণৰিতি জননৈ বাহিকজন্মভাট্ট-প্ৰভৃতন্ত্ৰ:।—উপ্ৰানচিন্তাৰণি।

২। "এবং শক্তাতিরিক্তমপুণেমানবিষয় ইতি ভাষাং। তথাহি কা ওবধী 'জ্বরং হস্তি ইতি প্রয়ো দশর্ল-সমৌবধী ।জ্বরং হস্তীতি বাকার্থিজানাক জ্বরহরণকর্তৃত্বমুপরিত্যাবিষয়ীক্রিয়ত ইত্যাদি।" ১০১৮ প্রেবিবরণ। গোষামী ভট্টাচার্য্যের ক্ষিত উদাহরণের খারা প্রাচীন কালে বে কোন সম্প্রদায় ঐরপ মত সমর্থন করিতেন, ইহা তত্ত্ব-চিন্তামশির শক্ষণন্তের চীকায় মধুরানাথ তর্কবাদীশের কথার বুঝা বায়। মধুরানাথ ঐ চীকার প্রারম্ভে সংগতি-বিচারে

উপমান-প্রমাণ কিরূপে বলিয়াছেন, ইহা চিস্তা করা আবশ্রক। উপনয়-বাক্যের মূলে উপমান-প্রমাণ থাকা সম্ভব না হইলে ভাষ্যকার ঐ কথা বলিতে পারেন না। সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ ভিন্ন प्यात्र त्कान भनार्थ है यनि कथन । कुलाशि छेशमान-ध्यमार्गत ध्यास्य ना इत्र, छाहा हहेरन मर्सल উপনম-বাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থ উপমান-প্রমাণের দারা বঝা অসম্ভব । অবঞ্চ মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থত্তে "গবয়" শব্দের প্রয়োগ থাকায় গবয়-পদবাচ্যন্ত মহর্ষি গোতমের মতে উপমান-প্রমাণের প্রমেয়, ইহা নিঃদল্দেহে বুঝা যায় এবং তদমুসারেই ন্যায়াচার্য্যগণ গ্রম-পদবাচ্যত্ব নিশ্চমকে উপমিতির উদাহরণরূপে সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি যে অন্তরূপ কোন বিষয়কে উপমান-প্রমাণের প্রমেয় বলিতেন না, ইহাও ত বুঝা যায় না। অহ্য সম্প্রদায়-সন্মত উপমান-প্রমাণের প্রমেয় তিনি ত নিষেধ করেন নাই। গবয় শব্দের শক্তি নির্ণয় উপমান ভিন্ন আর কোন প্রমাণের দারা হইতে পারে না, ইহা সকলে স্বীকার করেন নাই, ঐ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহর্ষি এই জন্ম ঐ স্থলেরই উল্লেখপুর্বক তাঁহার বিশেষ মত ও বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়া, ঐ উদাহরণের মারাই উপমানের প্রমাণান্তরত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও মনে করা ঘাইতে পারে। কিন্তু মহর্ষির উপমান-লক্ষণস্থত্তের দারা যদি অক্সরূপ উদাহরণেও উপমান-প্রমাণ বঝা যায়, তাহা হুটলে উহাও° অবশ্র মহর্ষির সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরস্ক যদি কেবল গ্রয়াদি শব্দের শক্তিজ্ঞানই উপমান-প্রমাণের ফল হয়, তাহা হইলে উহার মোক্ষোপযোগিতা কিরূপে হয়, ইহাও চিন্তা করা আবশুক। উদ্যোতকর প্রভৃতি গ্রায়াচার্য্যগণ গোতমোক্ত বোড়শ পদার্থকে মোক্ষোপ্যোগী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ মোক্ষশান্তে মোক্ষের অনুপ্রোগী পদার্থের বর্ণন সংগত নহে। মহর্ষি গোতম এই জন্ম সমস্ত ভাব ও সমস্ত অভাব পদার্থের উল্লেখ করেন নাই। উপমান-প্রমাণ মোক্ষের অন্ধ্রপযোগী হইলে মহর্ষি গোতম কেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন ? স্থায়মঞ্জরীকার জয়স্তভট্টও এই মোক্ষশান্ত্রে উপমান-লক্ষণের কোথায় উপযোগিতা আছে. এই প্রশ্ন করিয়া, "সভামেবং" এই কথার দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের দৃঢ়তা স্বীকারপূর্ব্বক তত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, যক্ত-বিশেষে যে গ্রন্থালম্ভন আছে, তাহার বিধিবাক্যে "গ্রন্থ" শব্দ প্রযুক্ত থাকায় উহার অর্থনিশ্চয় আবশুক, তাহাতে উপমান-প্রমাণের উপযোগিতা আছে। জ্বস্ত ভট্ট নিজেও এই উত্তরে সন্তুষ্ট ছইতে না পারিয়া, শেষে বলিয়াছেন যে, করুণার্দ্রবৃদ্ধি মূনি সর্বান্থগ্রহবৃদ্ধিবশতঃ মোক্ষোপযোগী না হইলেও এই শাস্ত্রে উপমান-প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। জয়স্ত ভট্টের কথা স্বধীগণ চিস্তা করিবেন। উপমান-প্রমাণ যে মোক্ষোপযোগী নহে, ইহা শেষে জয়স্তভট্ট ঐ কথা বলিয়া স্বীকারই করিয়াছেন। কিন্তু যদি সংজ্ঞাসংক্তি সম্বন্ধ ভিন্ন আরও অনেক পদার্থ উপমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা ষায় এবং ভাষ্যকার উপমান-লক্ষণ-স্থত্রভাষ্যে 'অন্তো>পি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যদি তাহাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপমান-প্রমাণের মোক্ষোপধোগিতা উপপন্ন হইতে পারে। মহর্ষি গোতমের বে তাহাই মত নছে, ইহা নির্মিবাদে প্রতিপন্ন করিবার কি উপার আছে ? শেষকথা, মহর্ষি

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের উল্লেখপূর্ব্বক কোন আপত্তি করিয়া, শেবে ঐ ষত অবীকার করিয়াই অর্থাৎ শব্দশক্তি ভিন্ন আর কোন পদার্থ উপনিতির বিষয় হয় না, এই প্রচলিত মতকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া ঐ আপত্তির নিরাস করিয়াছেন।

গোতদের অভিপ্রায় বা মত বাহাই হউক, ভাষ্যকারের কথার ছারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার ছারা ভাষ্যকারের যে ঐরপই মত ছিল, ইহা আমরা বৃত্তিতে পারি। পূর্ব্বোক্তরূপ চিস্তার ফলেই প্রথমাধ্যারে নিগমনস্থত্ত-ভাষ্যের টিপ্পনীতে এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছি। স্থধীগণ এখানকার আলোচনার মনোযোগপূর্ব্বক বিচার ছারা প্রকৃত বিষয়ে ভাষ্যকারের মত নির্ণন্ন করিবেন ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। অস্ত তর্হি উপমানমনুমানম্ ? অমুবাদ। তাহা হইলে উপমান অমুমান হউক ?

#### সূত্র। প্রত্যক্ষণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ॥ ৪৬॥১০৭॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যেহেতু প্রত্যক্ষ পদার্থের ঘারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সিন্ধি (জ্ঞান) হয় [ অর্থাৎ অমুমানের ন্যায় উপমানস্থলেও ষথন প্রত্যক্ষ গো পদার্থের ঘারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়, তখন উপমান অমুমান হউক ? ]

ভাষ্য। যথা ধূমেন প্রত্যক্ষণাপ্রত্যক্ষন্ত বহ্দেগ্রহণমনুমানং এবং গবাপ্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষন্ত গবয়ন্ত গ্রহণমিতি নেদমনুমানাদ্বিশিষ্যতে।

অনুবাদ। বেমন প্রত্যক্ষ পূমের দারা অপ্রত্যক্ষ বহিন্দ অমুমানরপ জ্ঞান হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ গোর দারা অপ্রত্যক্ষ গবয়ের জ্ঞান হয়। এ জন্ম ইহা অর্ধাৎ পূর্বেবাক্তরূপ গবয়জ্ঞান অমুমান হইতে বিশিষ্ট (ভিন্ন ) নহে।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বাহতের ছারা পূর্বাপক্ষ নিরাস করিয়া উপমানের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া-ছেন। কিন্তু ইহাতেও পূর্বাপক্ষ হইতে পারে যে, উপমান প্রমাণ হইলেও তাহা অমুমান হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। কারণ, অমুমান হলে যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থের ছারা কোন একটি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের ছান হয়, উপমান স্থলেও তাহাই হয়, স্কতরাং উপমান বস্তুতঃ অমুমানই। মহর্ষি এই স্ত্রের ছারা এই পূর্বাপক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "অন্ত তাহি" ইত্যাদি সন্দর্ভের ছারা মহর্ষির এই স্ত্রোক্ত হেত্র সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ সন্দর্ভের সহিত্ত স্ত্রের যোজনা ব্রিতে হইবে। ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণনায় বলিয়াছেন য়ে, য়েমন প্রত্যক্ষ ধ্মের ছারা অপ্রত্যক্ষ বহির অমুমানজ্ঞান হয়, তজ্ঞপ প্রত্যক্ষ গোর ছারা অপ্রত্যক্ষ গবরের জ্ঞান হয়।

১। এখানে ধ্ব হেত্, বহ্ন সাধা, ইহা ভাষাকারের সিদ্ধান্ত শান্ত বুঝা বায়। কিন্ত উদ্যোতকরের বতে "এই ধ্ব বহ্নিবিশিষ্ট" এইরূপ অনুমিতি হর। তাহার মতে ঐ অনুমানে ধ্বধর্ম হেতু। তাই উদ্যোতকর এখানে লিথিরাহেন, "বধা প্রতাক্ষেব ধ্বধর্মের ইন্দ্রিক ক্ষারিত।" উদ্যোতকরের এই মত ভট্ট কুমারিলও রোকবার্তিকে উল্লেখ করিয়াহেন। ভাষাকার বধন "ধ্বেন প্রতাক্ষেব" এইরূপ কথা লিথিয়াহেন, তথন উদ্যোতকরের কথাকে ভাষাের বাখা। বঁলিয়া এহণ করা বায় না।

স্বতরাং উহা অনুমান হইতে বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের প্রতিপাদক বলিয়া উপমান অমুমানের অম্বর্গত, উহা অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে। উদ্যোতকরও এই রূপে পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যামুসারে পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণের পরে গো প্রভ্যক্ষ করিলে ভদ্মারা তখন অপ্রত্যক্ষ গবয়কে গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া যে বোধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ গো পদার্থের দারা অপ্রত্যক্ষ গবর পদার্থের বোধ ; স্থতরাং অমুমিতি। মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থতে "নাপ্রত্যক্ষে গবরে" এই কথা থাকায় এই স্ত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নবাগণ পুর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা সংগত না বুঝিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ গো-সাদৃশ্রবিশেষের দারা অপ্রত্যক্ষ গবরপদবাচ্যত্বের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া গবম্বে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলে "অমং গবমপদবাচ্যো গোসদৃশত্বাৎ" এইরূপে গবম্বপদ-বাচ্যদ্বের অনুমিতি হয়। স্থতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যা স্থসংগত হইলেও ইহাতে পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তস্থতের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা করিতে হয়। বৃত্তিকার প্রভৃতি কষ্ট-কল্পনা করিয়াই পরবর্তী স্থত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার এই স্থত্যোক্ত পুর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যথন গবয় প্রত্যক্ষ করে, সেই সময়ে ঐ পূর্বাঞ্চত বাক্যার্থবাধ হইতে অধিক কিছু বুঝে না। সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধও ঐ বাক্য দারাই বৃঝিয়া থাকে। স্নতরাং প্রত্যক্ষ গোর দারা গবয়সংজ্ঞাবিশিষ্ট গবয়ের বোধ অনুমিতি। অনুমান ভিন্ন উপমান-প্রমাণ নাই ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্য। বিশিষ্যত ইত্যাহ। কয়া যুক্ত্যা ?

প্রস্থান। বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমান অনুমান হইতে বিশিষ্ট, ইহা (মহর্ষি গোতম) বলিয়াছেন। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ ?

### সূত্র। নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্থ পশ্যামঃ॥ ৪৭॥ ১০৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) গবয় অপ্রত্যক্ষ হইলে অর্থাৎ "যথা গো, তথা গবয়" এই বাক্য শ্রেবণ ও গোদর্শন করিয়াও গবয় না দেখিলে উপমান-প্রমাণের সম্বন্ধে "প্রমাণার্থ" অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি দেখি না [ অর্থাৎ সেরূপ স্থলে উপমিতি হয় না, স্থতরাং পূর্বোক্তরূপে গবয় জ্ঞান উপমিতি নহে। গবয় প্রত্যক্ষ করিলে বে উপমিতিরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমিতি হইতে পারে না।]

ভাষ্য। যদা শ্বন্ধপুষুক্তোপমানো গোদশী গবা সমানমর্থং পশাতি, তদা"২ন্নং গবন্ন" ইত্যস্থ সংজ্ঞাশব্দস্থ ব্যবস্থাং প্রতিপদ্যতে। ন চৈব- মনুমানমিতি। পরার্থঞ্চোপমানং, যস্ত ছ পুমেয়মপ্রসিদ্ধং, তদর্গং প্রসিদ্ধোলন করেন ক্রিয়ত ইতি। পরার্থমুপমানমিতি চেম্ন স্বয়মধ্যবসায়াং। ভবতি চ ভোঃ স্বয়মধ্যবসায়ঃ, যথা গৌরেবং গব্য় ইতি। নাধ্যবসায়ঃ প্রতিষিধ্যতে, উপমানস্ত তম্ন ভবতি, প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাং সাধ্যসাধনমুপমানং। ন চ যস্তোভয়ং প্রসিদ্ধং, তং প্রতি সাধ্যসাধনভাবো বিদ্যুত ইতি।

অমুবাদ। যেহেতু গৃহীতোপমান গোদশী ব্যক্তি অর্থাৎ বে ব্যক্তি গোদেখিয়াছে এবং "যথা গো, তথা গবয়" এই উপমানবাক্য গ্রহণ করিয়াছে, দেই ব্যক্তিবে সময়ে গোসদৃশ পদার্থ দর্শন করে, সেই সময়ে "ইহা গবয়" এইরূপে এই সংজ্ঞাশব্দের ( গবয় শব্দের ) ব্যবস্থা বুঝে অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ গবয়ত্ববিশিষ্ট জন্তুই "গবয়" এই সংজ্ঞার বাচ্য, ইহা নির্ণয় করে। অমুমান কিন্তু এইরূপ নহে। অর্থাৎ অমুমানস্থলে ঐরূপ কারণজন্য ঐরূপ বোধ হয় না; স্তত্রাং উপমান অমুমান হইতে বিশিষ্ট।

এবং উপমান পরার্থ। যেহেতু যাহার সম্বন্ধে উপমেয় অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গবয়াদি উপমেয় পদার্থ জানে না, তাহার নিমিন্ত প্রসিদ্ধাভয় ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপমেয় ও উপমান (প্রকৃতস্থলে গবয় ও গো) এই উভয় পদার্থ ই জানে, সেই ব্যক্তি (পূর্বেবাক্ত উপমান-বাক্য) করে অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইবার জন্মই পূর্বেবাক্ত উপমান-বাক্য প্রয়োগ করে। (পূর্বেপক্ষ) উপমান পরার্থ, ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না। কারণ, নিজেরও নিশ্চয় হয়়। বিশাদার্থ এই যে, নিজেরও অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উপমানবাক্যবাদীরও (ঐ বাক্যজন্ম) "যথা গো, তথা গবয়" এইরূপ বোধ জন্মে। (উত্তর) অধ্যবসায় অর্থাৎ ঐ বাক্যবাদীর যে বোধ, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু তাহা (ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে) উপমান হয় না। (কারণ) প্রসিদ্ধ সাধর্ম্মাপ্রমুক্ত সাধ্যসাধন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত বা প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, যদ্ধারা সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহা উপমান। যাহার সম্বন্ধে উভয় (উপমেয় ও উপমান) প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপমান ও উপমেয়, এই উভয়কেই জানে, তাহার সম্বন্ধে সাধ্যসাধন-ভাব বিদ্যমান নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্বস্থ্তোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। এইটি
সিদ্ধান্ত-স্ত্র। ভাষ্যকার ও উদ্যোতকরের ব্যাখ্যামুসারে স্ত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, গবর
প্রজ্যক্ষ না হইলে সেই স্থলে উপমানের সম্বন্ধে যাহা প্রমাণার্থ অর্থাৎ উপমান-প্রমাণের ফল
উপমিতি, তাহা হয় না। যে ব্যক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু গবন্ধ দেখে নাই, সে ব্যক্তি "ধুখা

সো, তথা গবর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক গবর গোসদৃশ, ইহা বুঝিরা যথন সেই গোসদৃশ পদার্থকে (গবরকে) দেখে, তথন "ইহা গবর-শব্দবাচা" এইরপে সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট গবরত্ব বিশিষ্ট পশুমাত্রে গবর শব্দের বাচাত্ব নিশ্চর করে। ঐ বাচাত্ব-নিশ্চরই ঐ স্থলে উপমান-প্রমণের ফল উপমিতি। প্রত্যক্ষ গোর হারা অপ্রত্যক্ষ গবরের জ্ঞান উপমিতি নহে। উপমান-প্রমাণের স্বরূপ না বুঝিলেই পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা হয়। মহর্ষি এই স্থ্রের হারা উপমান-প্রমাণের স্বরূপ ও উদাহরণ পরিক্ষৃত্ত করিরা পূর্ব্বস্থোক্ত ক্রমমূলক পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিরাছেন। ভাষ্যকার, স্ত্রার্থ বর্ণন করিরো প্রস্বাহেন গ্রন্থাছেন যে, অন্নমান এইরূপ নহে। যেরূপ কারণজন্ম যেরূপে প্রদর্শিত স্থলে, সেইরূপ কারণজন্ম অনুমিতি জন্মে না। ঐরূপ কারণসমূহ-জন্ম ঐরূপ জ্ঞান—অনুমিতি নহে, উহা অনুমিতি হইতে বিশিষ্ট।

উপমান অন্থমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে নিজে একটি পৃথক্ যুক্তি বলিন্নাছেন বে, উপমান পরার্থ। যে ব্যক্তি গবন্ধকে জানে না, কিন্তু গো দেখিন্নাছে, তাহাকে গবন্ধ পদার্থ বুঝাইবার জন্ম গো এবং গবন্ধ-(উপমান ও উপমেন) বিজ্ঞ ব্যক্তি "যথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্য বলে। উদ্যোভকর এই কথা সমর্থন করিতে বলিন্নাছেন বে, "যথা গো, তথা গবন্ধ" এইরপ বাক্য ব্যতীত কেবল গবন্ধে গোসাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ উপমান নহে। কারণ, ঐ বাক্য প্রবণ না করিলে কেবল সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। আবার ঐ সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষ ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে না। এ জন্ম পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যজনিত সংস্বান্তম্ভ "গবন্ধ গোসদৃশ্য" এইরপ বাক্যার্থ স্মন্ত্রনাণ্ডাপেক সাদৃশ্ম প্রত্যক্ষই উপমান-প্রমাণ। মূলকথা, উপমিতিস্থলে যখন পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য প্রবণ আবশ্রক, যাহার উপমিতি হইবে, তাহাকে যখন গো ও গবন্ধ, এই উত্তর্মপদার্থবিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্য অবশ্রই বলিন্না থাকেন, নচেৎ তাহার উপমিতি হইতেই পারে না, তথন উপমান পরার্থ। অনুমানস্থলে ঐরপ বাক্য আবশ্রক নহে। অনুমিতিতে কোন বাক্যার্থ স্মন্ত্রণ কারণ নহে। স্বত্রনাং অনুমান পূর্ব্বাক্তরূপে পরার্থ নহে। উপমান পরার্থ বিলিন্না অনুমান হইতে ভিন্ন।

ভাষ্যকার যে উপমানকে পরার্থ বিশিন্না অনুমান হইতে তাহার ভেদ বুঝাইরাছেন, তাহাতে শেষে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিরাছেন যে, উপমান পরার্থ, হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উপমানবাক্যবাদীর নিজেরও ঐ বাক্যজন্ত বোধ জন্মিন্না থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী, সিদ্ধান্ধবাদী ভাষ্যকারকে বিশিন্নছেন যে, যদি "মথা গো, তথা গবন্ধ" এই বাক্য কেবল অপর ব্যক্তিরই বোধ জন্মাইত, তাহা হইলে অবশ্র উপমান পরার্থ হইত; কিন্তু ঐ বাক্য বখন ঐ বাক্যবাদীর নিজেরও বোধ জন্মান, তথন উহাকে পরার্থ বলা যান্ন না, উহ। পরার্থ হইতে পারে না। এতহত্তরে ভাষ্যকার বিশিন্নছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য হারা ঐ বাক্যবাদীরও যে

"ষথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বোধ জব্মে, তাহা নিষেধ করি না, তাহা অবশ্রহ শীকার করি। কিন্তু ঐ বাক্যবাদীর সম্বন্ধে উহা উপমান নহে। কারণ, প্রসিদ্ধসাধর্ম্যপ্রযুক্ত যদ্ধারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, তাহাই উপমান। যে ব্যক্তি গো এবং গবন্ধ, এই উভয়কেই জ্বানে, গবন্ধত্বিশিষ্ট পশুমাত্রই গবন্ধ শব্দের বাচ্য, ইহা বাহার জ্বানাই আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে তাহার উচ্চারিত বাক্য বা তাহার অর্থবোধ, গবন্ধে গবন্ধশন্ধবাচ্যত্বের সাধন নহে। তাহার সম্বন্ধে ঐ স্থলে গবন্ধশন্ধবাচ্যত্ব ও নিজের উচ্চারিত বাক্যার্থবোধে সাধ্য-সাধন-ভাব নাই। তাহার সেধানে উপমিতি জ্বন্মে না। যে ব্যক্তির উপমিতি জ্বন্মে, যাহার উপমিতি নির্বাহের জ্ক্রাই গো ও গবন্ধ, এই উভন্ন পদার্থবিক্ত ব্যক্তি ঐরূপ বাক্য প্রন্ধোগ করে, সেই অপর ব্যক্তির সম্বন্ধেই উহা উপমান হয়, স্থতরাং উপমান পরার্থ। এই তাৎপর্য্যেই উপমানকে পরার্থ বলা হইরাছে। অনুমান এইরূপ পরার্থ নহে, স্থতরাং উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য। অথাপি—

# সূত্র। তথেত্যুপসংহারাত্বপমানসিদ্ধেনাবিশেষঃ॥ ॥৪৮॥১০৯॥

অনুবাদ। এবং "তথা" অর্থাৎ তদ্রপ, এইপ্রকার উপসংহার-(নিশ্চয়) বশতঃ উপমানসিন্ধি (উপমিতি) হয়, এ জন্ম অবিশেষ নাই অর্থাৎ অনুমান ও উপমানে অভেদ নাই, ভেদ্ই আছে।

ভাষ্য। তথেতি সমানধর্মোপসংহারাত্রপমানং সিধ্যতি, নানুমানম্। অয়ঞ্চানয়োর্বিশেষ ইতি।

অনুবাদ। ''তথা" অর্থাৎ তদ্রুপ, এইরূপে সমান ধর্ম্মের উপসংহারবশতঃ উপমান সিদ্ধ হয়, অনুমান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ উপমিতির স্থায় কোন সমান ধর্ম বা সাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ অনুমিতি জন্মে না। ইহাও এই উভয়ের ( অনুমান ও উপমানের ) বিশেষ।

টিপ্লনী। উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি শেষে এই স্থান্তের দ্বারা একটি যুক্তি বলিয়াছেন যে, উপমানস্থলে "তথা" এইরূপে অর্থাৎ "বথা গো, তথা গবন্ধ" এইরূপে উপসংহার বা নিশ্চরবশতঃ উপমান-প্রমাণের ফল উপমিতি জন্মে। কিন্তু অনুমানস্থলে "তথা" এইরূপে কোন বোধ জন্মে না। স্থতরাং অনুমান হইতে উপমানের বিশেষ আছে। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "যথা ধৃম, তথা অগ্রি" এইরূপ অনুমান হন্ন না। কিন্তু উপমান স্থানে বিশেষ অবিদ্ধান স্থান গো, তথা গবন্ধ" এইরূপ বোধ জন্মে। স্থতরাং অনুমান ও উপমান,

এই উভয় স্থান প্রমিতির ভেদ অবজ্ঞই স্বীকার্যা। তাহা হইলে উপমান অনুমান হইতে প্রমাণান্তর, ইহা অবজ্ঞ স্বীকার্য্য। কারণ প্রমিতির ভেদ হইলে তাহার করণকে পৃথক্ প্রমাণাই বলিতে হইবে। বেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির প্রমিতির ভেদবশতঃই প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইরাছে, তক্রপ অনুমিতি হুইতে উপমিতির ভেদবশতঃ অনুমান হইতে উপমান-প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুতঃ উপমিতি স্থলে "উপমিনোমি" অর্থাৎ "উপমিতি করিতেছি" এইরূপে ঐ উপমিতিরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ (অমুবাবসায়) হয় এবং অমুমিতি স্থলে "অমুমিনোমি" অর্থাৎ "অমুমিতি করিতেছি," এইরূপে ঐ অমুমিতিরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। পুর্বের্বাক্তরূপ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্বা যায়, উপমিতি অমুমিতি হইতে ভিয়। উহা অমুমিতি হইলে উপমিতিকারী ব্যক্তির "আমি গবয়ন্ববিশিষ্টকে গবয় শব্দের বাচ্য বলিয়া অমুমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতি নামক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়ত। তাহা য়থন হয় না, য়থন "উপমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতির মানস প্রত্যক্ষ হয়, তথন ব্বা যায়, উপমিতি অমুমিতি হইতে বিদ্বাতীয় অমুভূতি। স্থতরাং অমুভূতি বা প্রমিতির ভেদবশতঃ অমুমান হইতে উপমানকে পৃথক্ প্রমাণই বলিতে হইবে। ইহাই ভায়াচার্য্য মহর্ষি গোতমের স্বমত সমর্থনে প্রধান মুক্তি। মহর্ষি এই শ্বের দ্বারা ফলতঃ এই মুক্তিরই স্থচনা করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমিতিভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে উপমিতি অনুমিতিবিশেষ। উপমিতি স্থলেও "অনুমিতি করিতেছি" এইরূপেই ঐ উপমিতিনামক অন্নমিতিবিশেষের মান্য প্রত্যক্ষ হয়। স্তায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম এই স্থুত্রে "তথেত্যপদংহারাৎ" এই কথার দ্বারা অনুমিতি হইতে উপমিতির ভেদ দমর্থন করিয়া, উপমিতি স্থলে "অনুমিতি করিতেছি" এইরূপে উপমিতির মান্স প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্চুচনা করিয়াছেন। উপমিতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ কিরুপে হইয়া থাকে, ইহা লইয়া পুর্ব্বোক্তরূপ বিবাদ অবশ্রুই হইতে পারে; স্থতরাং তাহাতে মতভেদও হইন্নাছে। মান্দ প্রত্যক্ষের দ্বারা উপমিতি অস্থমিতি নহে, ইহা নির্ব্বিবাদে নির্ণীত হইলে, স্থায়াচার্য্যগণের গৌতম মত সমর্গনের জন্ম ీ বছ বিচার নিস্তারোজন হইত। উপমিতি অহমিতি, উপমান অহমান-প্রমাণ হইতে পুথক প্রমাণ নহে, এই বৈশেষিক মতও সমর্থিত হইত না। বৈশেষিকাচার্য্যগণ উপমানের পৃথক প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। স্থায়াচার্য্যগণ গৌতম মত সমর্থনের জন্ম বলিয়াছেন যে, গবয়ত্বরূপে গবয় পশুতে গবর শব্দের শক্তি বা বাচাত্বের যে অমুভূতি, তাহাই উপমিতি। ঐ অমুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা অসম্ভব। শব্দপ্রমাণের দারাও উহা হয় না। কারণ, "যথা গো, তথা গবয়" এই পূর্ব্ম-শ্রুত বাক্যের দারা গবরে গোসাদৃশুই বুঝা ধার। উহার দারা গবরত্বরূপে গবরে গবর শক্তের বুঝা যার না। বৈশেষিক সম্প্রদার এবং আরও কোন কোন সম্প্রদার যে অফুমানের দারা ঐ অমুভূতি জন্মে বলিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অমুমানের দারা গবয়ত্বরূপে গবয়ে ."গৰম্ব শব্দের ৰাচ্যত্ব ব্ৰিতে হইলে, তাহাতে হেতু ও দেই হেতুতে গৰমপদবাচ্যত্বের ব্যাপ্তি-

জ্ঞানাদি আবশ্রক। গোসাদৃশ্রকে ঐ অন্থানে হেতু বলা বায় না। কারণ, বে বে পদার্থে গো-সাদশ্য আছে, তাহাই গবর শব্দের বাচ্য, এইরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান দেখানে জ্বেনা। কারণ, বে ক্ষনও গবর দেখে নাই, তাহার পূর্ব্বে ঐকপ ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব। পূর্ব্বক্ত বাক্যের দারাও পূর্বে এরপ ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, পূর্বেঞ্চত দেই বাক্য, গোদাদক্রে গ্ৰহ শব্দের বাচ্যব্দের ব্যাপ্তি আছে, এই তাৎপর্ব্যে অর্থাৎ যে যে পদার্থ গোস্তৃশ, দে সমস্তই গ্ৰয়ত্বৰূপে গ্ৰয় শব্দের বাচ্য, এই তাৎপৰ্য্যে ক্ষিত হয় না। "গ্ৰয় কীদুশ ?" এইক্লপ প্রশ্নের উত্তরেই "যথা গো, তথা গবর" এইদ্ধপ বাক্য কথিত হয়। ঐ বাক্যের দারা ব্যাপ্তি বৃঝিলেও যে পদার্থ গবর শব্দের বাচ্য, তাহা গোসদৃশ, এইরূপেই সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। ঐরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানে গ্রন্থ-শব্দবাচাত্ব হেতুরূপেই প্রতীত হর, সাধ্যরূপে প্রতীত হর না। স্করাং উহার দারা গ্রয়শস্ববাচ্যত্বের অনুমিতি জন্মিতে পারে না। গ্রয়শন্ত কোন অর্থের বাচক, যেছেড় উহা সাধু পদ, এইরূপে অনুমান করিতে পারিলেও তদ্বারা গবর শব্দ যে গবরস্বরূপে গবরের বাচক, ইরা নির্ণীত হয় না। স্থতরাং ঐ অনুমানের স্বারাও গৌতম-সন্মত উপমান-প্রমাণের ফল সিদ্ধি হয় না। "গবয় শব্দ গবয়ন্থবিশিষ্টের বাচক, বেহেতু গবয় শব্দের অস্ত কোন পদার্থে বৃত্তি ( শক্তি বা লক্ষণা ) নাই এবং বৃদ্ধগণ গ্ৰম্মন্ববিশিষ্ট পদার্থেই ঐ গ্ৰম্ম শন্দের প্রয়োগ करतन," এইরূপে বৈশেষিক-সম্প্রদায় যে অমুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও হয় না। কারণ, গ্রন্থ শব্দের শক্তি কোধান, গ্রন্থ শব্দের বাচ্য কি, ইহা জ্ঞানিবার পূর্বের ঐ শব্দের বে ন্মার কোন পনার্ফে শক্তি নাই, তাহা অবধারণ করা যায় না। স্থতরাং পূর্কোক্তরূপ হেতৃ-জ্ঞান পূর্ব্বে সম্ভব না হওয়ায়, ঐ হেতুর দ্বারা ঐরপ অনুমান অসম্ভব। তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই অনুমানের উল্লেখপুর্বাক প্রথমে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ অনুমানের দারা "গবর" भक्षि গ্ৰন্থ বিশিষ্ট যে গ্ৰন্থ পদাৰ্থ, ভাহার বাচক, ইহা বুঝা গেলেও গ্ৰন্থছই যে "গ্ৰন্থ শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক, তাহা উহার দারা দিদ্ধ হর না। অর্থাৎ গবর শব্দের গ্রম্বন্ধরূপে গ্রমে শক্তি, ইহা অবধারণ করাই উপমান-প্রমাণের ফল। উহা পুর্ব্বোক্তরূপ কোন অমুমানের দারাই হইতে পারে না। উহার জন্ম উপমান নামক অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্রক। উনঃনাচার্য্য স্থায়কু ত্রমাঞ্জলি গ্রন্থে বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতের সমর্থনপূর্ব্যক পূর্ব্বোক্ত প্রকার বছ বিচার দ্বারা তাহার থণ্ডন করিয়াছেন। তত্ত্তিস্তামণিকার গঙ্গেশ "উপমানচিন্তামণি" প্রস্থে উদ্যুনাচার্য্যের "ক্যায়কু সুমাঞ্চলি" প্রন্থের কথাগুলি গ্রহণ করিয়া, বহু বিচারপূর্ব্বক বৈশেষিক মডের নিরাস করিয়াছেন। স্থধীগণ ঐ উভয় গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে উপমান-প্রামাণ্য সম্বন্ধে উভয় মতেরই সমালোচনা করিতে পারিবেন। সাংখ্যতত্তকোমুদীতে বাচম্পতি মিশ্র উপমান-প্রামাণ্য খণ্ডন ক্রিতে বাহা বলিরাছেন, তাহারও খণ্ডন গঙ্গেশের উপমানচিস্তামণি গ্রছে পাওরা বাইবে। दिर्दाविक मछ-ममर्थक नवा दिर्दाविकान विश्वाद्यन दा, "ग्रवमानः मध्यवृत्तिनिमिखकः माधुनामानः" অর্থাৎ গবুর শব্দ বেহেতু সাধু পদ, অভএব তাহার প্রবৃত্তিনিমিত অর্থাৎ শক্যভাবচ্ছেদক আছে, এইরপে ঐ অমুমানের ছারা গবরন্বই গবর শব্দের শব্যভাবক্ষেদক, ইহা নিশীত হব। প্রভরাং

গবরত্বরূপে গবরে গবর শব্দের শক্তি নির্ণয়ের জন্মও উপমান নামে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের কোন আবশ্মকতা নাই। তত্তচিস্তামণিকার গকেশ এই কথারও উত্তর দিয়াছেন।

বস্তুতঃ বৈশেষিক-সম্প্রদার পূর্ব্বোক্তরূপ অমুমানের ঘারা নৈয়ায়িক-সম্মত উপমান-প্রমাণের ফলসিদ্ধি যে করিতেই পারেন না, ইহা সকল নৈয়ায়িক বলিতে পারেন না। অমুমানের যে নিয়ম-বিশেষ স্থীকার করায় অমুমানের ঘারা উপমানের ফল নির্বাহ হইতে পারে না বলা হইয়াছে, ঐ নিয়ম অস্থীকার করিলে আর উহা বলা যায় না। প্রক্রন্ত কথা এই যে, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ব্যতীতই পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জন্মে, উপমিতি-জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই, ইহাই নৈয়ায়িকগণের অমুন্তবিদ্ধ । এবং উপমিতি স্থলে "উপমিতি করিতেছি" এইরূপই অমুব্যবসায় হয়, "অমুমিতি করিতেছি" এইরূপ অমুব্যবসায় হয় না, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের অমুন্তবিদ্ধ । জ্ঞায়াচার্য্য মহর্ষি গোতমও এই স্থ্রে শেষে তাঁহার অমুন্তবিদ্ধ প্রমিতিন্তেদেরই হেতু প্রদর্শন করিয়া, নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন । পূর্ব্বোক্তরূপ অমুন্তবের ভেদেই উপমানপ্রামাণ্য বিবরে পূর্ব্বোক্তরূপ মতভেদ ইইয়াছে॥ ৪৮॥

#### উপমান-প্রামাণ্য-পরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত।

 বে ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে বে শব্দের শক্তি বা বাচাত্ব আচে, সেই ধর্মকে সেই শব্দের প্রবৃত্তিনিবিত্ত বলে, শ্কাতাবচ্ছেৰণও বলে। সাধু পৰ মাত্ৰেরই কোন অর্থে শক্তি বা বাচাত্ব আছে, ত্বতরাং তাহার শকাতাবচ্ছেষ্ক আছে। "গবর" শন্টি সাধু পদ, অভএব তাহার শক্তাবচ্ছেদক আছে। কিন্তু গোসাদৃভাকে শক্তাবচ্ছেদক बनितन भोतर, भरतस्य कोख्यिक मकाजाराज्यस्य रिनाल कापर । कात्रम, भारामुख व्यापकात्र भरतस्य क्रांकि क्यू धर्य । অর্থাৎ পোসাদুপ্তবিশিষ্ট পথার্থে "গবয়" শব্দের শক্তি করন। অপেক্ষায় সমুধর্ম পবরত্ববিশিষ্ট পথার্থে পবর শ্কের मक्ति क्लानांव लाघ्र । अहेक्रभ जापरव्छानरमञ्डः व्यर्थीए शृद्धीक व्यप्नादन अहे लाघरक्रभ (श्रीप छ्ट्कंब অবতারণা করিরা, ঐ অনুবানের বারাই গবর শব্দ গবর্ষকরণ শব্দতাতাবচ্ছেবকবিশিষ্ট, ইহা বুঝা বার। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরণ লাখন জ্ঞানবশতঃ পূর্ব্বোক্ত অধুমিজিতে এরপ সাধাই বিষয় হয়। হতরাং অনুমানপ্রমাণের ছারাই নৈরান্ত্রিক-সন্ত্রত উপবানের কলসিত্তি হওরার উপবানের পৃথক্ প্রামাণ্য নাই, ইং।ই বৈশেষিক সম্প্রদান্তের চরব কথা। ভত্বচিন্তারণিকার গজেশ বলিরাছেন যে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্তরণ লাঘৰ জ্ঞান থাকিলেও সাধুশক্ত হেতুর ছারা পবর শব্দের শব্যতাবচ্ছেকে আছে, ইহাই মাত্র বুঝা বাইতে পারে। কারণ, বে ধর্মরূপে বে সাধাধর্ম বে হেডুর ব্যাপক হর, সেই ধর্মকে ব্যাপকভাবক্ষেদক বলে। বেষন বহিত্বরূপে বৃহ্নি, ধুন বা বিশিষ্ট ধ্যের ব্যাপক, এ বস্তু বহিন্দ ঐ ধুৰের ব্যাপকভাবচ্ছেদক। ঐ ব্যাপকভাবচ্ছেদকরপেই সাধাধর্মটি সর্ব্বেত্র অনুমিতির বিবর হয় ইহাই নিয়ম। বে ধর্ম বাণকভাবজেদক নহে, বাহা দেই ছলে হেডু পদার্থের ব্যাপকভানবজেছক, সেইবল সাধ্যের অসুষিতি হর না। প্রকৃত ছলে পূর্ব্বোজামুমানে সাধুপদয়হেতু, সপ্রবৃত্তিনিবিত্তকত্ই তাহার ব্যাপকতা-রছেদৰ, স্তরাং তদ্রপেই সপ্রবৃত্তিনিমিত্তকত্বের অর্থাৎ শক্তাবাছেদকবিশিষ্টকত্বের অনুমান হইবে। প্রয়ন্ত্ क्षत्रुखिनिविक्षक्ष, माधुभगप्तत्र वाभक्छाप्रकारक नार । कात्र्य, माधुभगवाळहे अववृक्ष्य मंकाछाप्रकारक्ष्यक्षितिष्ठ नहरू। इष्टमार नापरकाम बाक्टिन भूत्रीक अनुविक्ति वैद्यान माना विरद स्टेक भारत ना। इष्टमार भूर्रकालका क्ष्मात्मव बात्रा उभवानथवात्मव भूर्रकालका क्य मिन्साह व्याप्तव । भूरवम त निवहहि

## সূত্র। শব্দোইরুমানমর্থস্থারূপলব্ধেরর্-মেয়ত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ ১১০ ॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অর্থের অর্থাৎ শব্দবোধ্য বাক্যার্থের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অমুমেয়ত্ববশতঃ শব্দ অমুমানপ্রমাণ।

ভাষ্য। শব্দোহতুমানং, ন প্রমাণান্তরং, কন্মাৎ? শব্দার্থস্থানু-মেয়ত্বাৎ। কথমতুমেয়ত্বং? প্রত্যক্ষতোহতুপলব্বেঃ। যথাহতুপলভ্য-মানো লিঙ্গী মিতেন লিঙ্গেন পশ্চান্মীয়ত ইত্যতুমানং, এবং মিতেন শব্দেন পশ্চান্মীয়তেহর্থোহতুপলভ্যমান ইত্যতুমানং শব্দঃ।

সমুবাদ। শব্দ সমুমান, প্রমাণান্তর নহে অর্থাৎ সমুমান-প্রমাণ হইতে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ শব্দ যে সমুমান-প্রমাণ, ইহার

অবলঘন করিয়া বৈশেষিক-সম্প্রধায়ের পূর্বেজি সমাধানের থণ্ডন করিয়াছেন, ঐ নিয়মট না মানিলে আর ঐ কথা বলা বায় না। নৈশেষিক-সম্প্রধায়ের সমাধানও রক্ষিত হইতে পারে। অসুমিজিনীবিতির চীকায় সংগতি বিচারছলে গদাধর ভট্টাচার্যাও এই জন্ত লিখিয়াছেন যে, বাণিকতাবচ্ছেদকরণেই সাধ্য অসুমিজির বিবর হর, এই নিয়ম অবলঘন করিয়া সিদ্ধান্তিগণ (নৈয়ায়িকগণ) উপমানের প্রামাণ্য ব্যবহাপন করেন। পক্ষতাবিচারে ন্যা নেয়ায়িক অপনাশ তর্কালছার কিছ ব্যাপকতানবচ্ছেদকরণেও অসুমিতি হয়, ইয়া বলিয়াছেন। ক্ষেত্রখা, প্রেলাক্ত পূর্ব্বোক্তরুপ নিয়ম সকল নৈয়ায়িকের সম্মত নহে। মকয়ম্ম-ব্যাথ্যাকায় জ্ঞায়াচার্য্য স্রচিদন্তও ঐয়পানিয় বীকার করেন নাই। তাহার নিজমতে উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য নাই (কুহমাঞ্জলির তৃতীয় অবক্ষে উপমানিয়ার ময়য়লার করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, ইয়ায়া গঙ্গেলোক্ত পূর্ব্বোক্ত মানিয় না মানিয়া, বৈশেষিক-সম্প্রদারাক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ অসুমানের ঘায়াই উপমানেয়।ক্লসিদি ব্যক্তিরেকেও পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জ্বেয়, পূর্ব্বোক্ত করিছেন। মূলকথা, কোন হেতুতে ব্যাধ্যিজ্ঞানাদি ব্যক্তিরেকেও পূর্ব্বোক্তরূপ উপমিতি জ্বেয়ে, পূর্ব্বোক্ত করিলের না ম্বানর মানস প্রতাক্ষ হয়, এইরপ অমুজবান্ত্রমারেই জ্ঞায়াচার্য্য মহর্বি প্রোত্র করিছেন। ঐ মুক্তি বা ঐ অমুজব অস্বানের পৃথক্ প্রামাণ্য বীকার করিয়াছেন। ঐ মুইটিই মহর্বি প্রোত্র-মতের মূল-বৃক্তি। ঐ মুক্তি বা ঐ অমুজব অমীকার করাতেই অক্ত সম্প্রধারে মততের হয়াছে।

বিশ্বাথ সিদ্ধান্তমূক্তাবলী এছে "অবং প্ৰব্ৰপদ্বাচাঃ" এই আকারে উপনিতি হইলে প্ৰব্ৰমাত্তে প্ৰব্ন শ্বের শক্তি নির্ণাৱ হর না, এই কথা বলিবাছেন। কিন্ত ভারস্তাবৃত্তিতে "অবং প্ৰব্ৰপদ্বাচাঃ" এইরপে উপনিতি হর লিখিরাছেন। গঙ্গেশ ও শক্তর বিশ্র প্রভৃতি অনেক আচার্যাও "অবং" এইরপে "ইদ্দ্" শক্ষের প্রেরাগপূর্বাক উপনিতির আকার প্রদ্শন করিরাছেন। বস্তুতঃ উপনিতির আকার বিশ্বে (১) "গবরো গ্রহণ্যবাচাঃ", (২) "অবং প্রস্থাদ্বাচাঃ", (৩) "অবং প্রব্রপদ্বাচাঃ" করি নির্দ্ধিকা করি বিশ্বে (২) "বিশ্বে বাধান বিশ্বে (২) "বিশ্বি বাধান বিশ্বি বাধান বিশ্বিকা, অবং অর্থাৎ এউজ্জাতীয়, এইরপেই সেধানে বোধ করে, বলিতে হইবে।

হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু শব্দার্থের অসুমেয়ন্ত। (প্রশ্ন) অসুমেয়ন্ত কেন ? অর্থাৎ শব্দার্থ অসুমানপ্রমাণবোধ্য হইবে কেন ? (উত্তর) যেহেতু প্রভ্যান্দ প্রমাণের দারা (শব্দার্থের) উপলব্ধি হয় না। যেমন মিত লিক্ষের দারা অর্থাৎ যথার্থক্রপে জ্ঞাত হেতুর দারা পশ্চাৎ (ঐ হেতুজ্ঞানের পরে) অপ্রভ্যান্দ লিঙ্গী (সাধ্য) যথার্থক্রপে জ্ঞাত হয়, এ জন্ম (ভাষা) অসুমান, এইরূপ মিত শব্দের দারা অর্থাৎ বথার্থরিপে জ্ঞাত হয়,—এ জন্ম শব্দ অসুমান-প্রমাণ।

টিপ্লনী। মহর্ষি উপমান পরীক্ষার পরে অবসরপ্রাপ্ত শব্দপ্রমাণের পরীক্ষা করিতে এই স্বুব্রের ছারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন বে, শব্দ অনুমান-প্রমাণ অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণবিভাগ-স্থুত্রে অনুমান হইতে শব্দকে যে পূথক প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হইরাছে, তাহা অযুক্ত। কারণ, मक जरूमान-अमान हरेएं পुनक रकान अमान हरेएं शास्त्र ना, छेहा जरूमानियम । मक অমুমানপ্রমাণ কেন ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, শব্দজন্ত যে শব্দার্থের অর্থাৎ ৰাক্যার্থের বোধ জন্মে, তাহা অমুমিতি, ঐ শব্দার্থ দেখানে অমুমের। শব্দার্থ অমুমের হইবে কেন ? ইহা বুঝাইতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "অর্থসানুপলকে:"। অমুপলকি বলিতে এখানে বৃঝিতে হইবে, অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ শব্দার্থ যখন দেখানে প্রত্যক্ষের দারা বুঝা যায় না, অথচ শৰ্শকত শৰ্মাৰ্থবোধ হইয়াও থাকে, স্কুতরাং অমুমানের দারাই ঐ বোধ জ্বন্মে, ঐ শব্দার্থবোধ বা শকবোধ অনুমিতি, ইহাই বলিতে হইবে। পূর্ব্ধপক্ষবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দ্বিবিধ বিষয়েই অমুভূতি জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে পরোক্ষবিষয়ে যে বোধ, তাহা প্রতাক্ষ হইতে না পারায়, উহা অন্তমিতিই হইবে। কারণ, বে অনুভূতির বিষয় প্রাত্তকের হারা উপলভ্যমান নহে. তাহ। অন্থমিতি। বেমন "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য দারা "অস্তিদ্ববিশিষ্ট গো'' এইরূপ বে বোধ ক্লেয়, তাহার বিষয় "অক্তিছবিশিষ্ট গো," সেখানে ঐ বাক্যার্থবোদ্ধার সম্বন্ধে পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ধারা তিনি উহা বুঝেন না, স্থতরাং ঐ বাক্যার্থ তাঁহার অমুমেয়, অমুমানের ৰারাই তিনি ঐ বাক্যার্থ বুমিরা থাকেন, ইহা স্বীকার্য্য। উন্দোতকরও এই ভাবে স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন'। ভাষাকার বলিয়াছেন যে, অহুমান স্থলে যেমন যথার্থরূপে লিঙ্ক বা হেডুর জ্ঞান হুইলে তদুঘারা পশ্চাৎ সাধ্যের জ্ঞান হয়, শাস্ত্র স্থাপ্ররূপে জ্ঞাত শন্দের দ্বারা পশ্চাৎ শব্দার্থ বা বাক্যার্থবাধ হওয়ায় শব্দ অমুমান-প্রমাণ। ভাষ্যকার শাব্দ বোধ স্থলে অমুমিতির কারণ স্থচনা করিয়া পূর্ব্ধপক্ষ সমর্থন করিলেও স্থাকার পূর্ব্ধপক্ষসাধনে বে হেডু প্রদর্শন করিয়াছেন, ডাছাভে আপত্তি হয় যে; স্থত্তকার যথন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে উপমিতিরূপ পৃথক্ অমুভূতিও স্বীকার করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহা সমর্থনও করিয়াছেন, তথন তিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অমূভূতি বুলিয়াই শাব্দ বোধ

১। প্রত্যক্ষেণামূপনভাষানার্থবাহিতি সুত্রার্থঃ।—ভারবার্ত্তিক।

অন্ত্রমিতি, ইহা বলেন কিরণে ? স্ত্রকার এই স্ত্রে বধন এরপ নিরমকে আশ্রর করিরাই পূর্ব্রপক্ষ বলিরাছেন, তধন তিনি কণাদসিদ্ধান্তকে আশ্রর করিরাই তাহার ধণ্ডনের জন্ত এধানে এরপ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিরাছেন, ইহা বুঝা যার। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্তর্ভুতিমাত্রই অন্ত্রমিতি; উপমিতি ও শাব্দ বোধ অন্ত্রমিতিবিশেষ, ইহা বৈশেষিক স্ত্রকার মহর্ষি কণাদের সিদ্ধান্ত। ন্তারস্ত্রকার মহর্ষি গোতম ইতঃপূর্ব্বে উপমানের প্রমাণান্তরত্ব সমর্থন করিরাও এই সূত্রে যে হেতৃর উল্লেখ করিরা "শব্দ অন্তর্মান" এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা বুঝা যার, তিনি কণাদস্ত্রের পরে স্তারস্ত্র রচনা করিরা, এখানে কণান-সিদ্ধান্তান্ত্রসারেই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের পঞ্জন করিয়াছেন। স্থাগণ এই স্ত্রোক্ত হেতৃর প্রতি মনোযোগ করিয়া কথিত বিষয়ে চিন্তা করিবেন। কণাদস্ত্রে গোতম-সমর্থিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ নাই কেন ? ইহাও বিশেষরূপে প্রেণিধান করা আবশ্রক। ৪৯ ॥

ভাষ্য। ইতশ্চানুমানং শব্দঃ—

# সূত্র। উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাৎ ॥৫০॥১১১॥

অনুবাদ। এই হেতুতেও শব্দ অনুমানপ্রমাণ—যেহেতু উপলব্ধির অর্থাৎ শব্দ ও অনুমানস্থলে যে উপলব্ধি বা পদার্থের অনুভূতি হয়, তাহার প্রকারভেদ নাই।

ভাষ্য। প্রমাণান্তরভাবে দ্বিপ্রবৃত্তিরুপলব্ধিঃ। অন্যথা হ্যুপলব্ধিরকু-মানে, অন্যথোপমানে তদ্ব্যাখ্যাতং। শব্দাকুমানয়োন্ত্রপলব্ধিরদ্বিপ্রবৃত্তিঃ, যথাকুমানে প্রবর্ত্ততে, তথা শব্দেহপি, বিশেষাভাবাদকুমানং শব্দ ইতি।

অনুবাদ। প্রমাণান্তর হইলে উপলব্ধি (প্রমিতি) দিপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার হয়। যেহেতু অনুমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, উপমান স্থলে অন্য প্রকার উপলব্ধি হয়, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে [ অর্থাৎ অনুমান ও উপমান স্থলে যে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হয়, তজ্জন্য উপমান অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ, ইহা পূর্বেব বলিয়াছি] কিন্তু শব্দ ও অনুমান, এই উভয় স্থলে উপলব্ধি বিভিন্ন প্রকার নহে, অনুমানস্থলে যে প্রকার উপলব্ধি প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ যে প্রকার উপলব্ধি জ্বন্মে, শব্দস্থলেও সেই প্রকার (উপলব্ধি জ্বন্মে), বিশেষ না থাকায় অর্থাৎ ঐ উভয় স্থলীয় উপলব্ধির ক্রোন বিশেষ বা প্রকারভেদ না থাকায় শব্দ অনুমান-প্রমাণ।

. টীপ্পনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা তাঁহার পূর্ব্বস্থাক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনে আর একটি হেতৃ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "ইতস্চ" এই কথার দারা প্রথমে এই স্থ্যোক্ত হেতৃকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই স্থত্তে প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষস্ত্ত হইতে "অনুমানং শব্দঃ" এই অংশের অনুবৃত্তি করিয়া স্থাধ ব্বিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমে এ অংশের উলেশপূর্ব্বক স্থত্তের অবতারণা २५७

করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্থত্রকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রমাণাস্তর হইলে উপলব্ধির ভেষ इरेब्रा थात्क। रायम अञ्चान ७ উপमान, এই উভন্ন স্থাল যে উপन कि रुब्र, जाहांत्र প্রকারভেদ ষ্মাছে, এ জন্মও উপমানকে অনুমান হইতে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে, পূর্বের ৰলিয়াছি। এইরূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমান স্থলেও উপলব্ধির প্রকারভেদ থাকায় ঐ উভয়কে পৃথক প্রমাণ বলা হুইয়াছে, ইহাও বুঝিতে হুইবে। কিন্তু শব্দজন্ম যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের বোধ জ্পন্মে এবং অমুশানজন্ম যে অপ্রতাক্ষ পদার্থের বোধ জন্মে, ঐ উভন্ন বোধের কোন প্রকারভেদ নাই—উহা একই প্রকার: স্থতরাং ঐ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ না থাকায় শব্দ অনুমানপ্রমাণ, উহা অনুমান হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ হইতে পারে না। স্থত্তে "অদ্বিপ্রবৃত্তিদ্বাৎ" এই স্থলে প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ প্রকার। **দ্বি-প্রবৃত্তিত্ব** বলিতে দিপ্রকারতা। দিপ্রবৃত্তিত্ব নাই অর্থাৎ প্রকারতেদ নাই<sup>১</sup>। এখানে শাব্দ বোধ অমুমিতি, যেহেতু উহা অমুমিতি হইতে প্রকারভেদশৃষ্ক, এইরূপে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অমুমান বুঝিতে হইবে। যদি শান্দ বোধ অন্নমিতি না হইত, তাহা হইলে উহা অন্নমিতি হইতে ভিন্ন প্রকার হইড, এইরূপ তর্ককে ঐ অন্ত্রমানের সহকারী বুঝিতে ইইবে। মহর্ষির পূর্ব্ব-স্ত্রোক্ত শব্দরূপ পক্ষে অনুমানত্বের অনুমানে এই স্ত্রোক্ত বথাশ্রত হেতু অসিদ্ধ। মহর্ষির পূর্ব্ব-স্থােক প্রতিজ্ঞামুদারে এই স্থােক হেতুবাক্যের দারা অমুমিতি হইতে অভিন্নপ্রকার উপন্ধি-করণত্বকে হেতুরূপে বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

#### সূত্র। সম্বন্ধাচ্চ॥ ৫১॥১১২॥

অমুবাদ। সম্বন্ধ প্রযুক্তও অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট<sup>্</sup> পদার্থের প্রতিপাদন করে বলিয়াও ( শব্দ অনুমান-প্রমাণ )।

ভাষ্য। শব্দোহতুমানমিত্যতুবৰ্ত্ততে। সম্বন্ধয়োশ্চ শব্দার্থব্য়োঃ সম্বন্ধ-প্রসিদ্ধে শব্দোপলব্ধেরর্থগ্রহণং, যথা সম্বদ্ধয়োর্লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ-প্রতীতো লিঙ্গোপলকো লিঙ্গিগ্রহণমিতি।

অনুবাদ। "শব্দ অনুমান" এই অংশ অনুবৃত্ত আছে [ অর্থাৎ প্রথমোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষ-সূত্র হইতে এই সূত্রেও ঐ অংশের অনুবৃত্তি আছে ] এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে শব্দের জ্ঞানজন্য অর্থের জ্ঞান হয় অর্থাৎ এই হেডুভেও শব্দ অমুমানপ্রমাণ। যেমন সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক ভাবরূপ সম্বন্ধযুক্ত লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ( হেডু ও সাধ্যের ) সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে ( অর্থাৎ হেডু ও সাধ্য ধর্ম্মের

<sup>&</sup>gt;। অধিপ্রবৃত্তিক্ প্রকারভেদরহিতক, প্রত্যকামুদানে তু পরোকাপরোকাবগাহিতরা প্রকারভেদবতী ইতার্থ:। ভাৎপর্যাটীকা।

২। সম্বভার্যপ্রভিপাদক্রাচ্চেভি প্রার্থ:। সম্বভার্বপ্রভিপাদকসমূমানং ভবাচ শব্দ ইভি। ক্লার্বার্তিক।

ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধ বুনিলে ) হেতুর জ্ঞান হইলে সাধ্যের জ্ঞান ( অনুমিতি ) হয় [ অর্থাৎ এই উদাহরণের দারা বুঝা বায়,—বাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অমুমানপ্রমাণ; শব্দ বখন সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেরই বোধক, তখন তাহাও অনুমান-প্রমাণ ]।

টিপ্লনী। এইটি মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনে চরম পূর্ব্বপক্ষস্থঞ। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থত হইতে "শব্দোংফুমানং" এই অংশের এই স্থতে অমুবৃত্তির কথা বলিরা প্রথমে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্থাের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সাধনে চরম হেতু বলিয়াছেন বে, শব্দ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক, এ জন্মও শব্দ অহুমান-প্রমাণ। স্থত্তে "সম্বন্ধ" শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, ইহা মহর্ষি প্রকাশ করিরাছেন। তদ্বারা ন্দর্থ—শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহাও প্রকটিত হইরাছে। তাহাতে শব্দ যে সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক, ইহাও প্রকটিত হইয়াছে। ঐ পর্য্যন্তই এথানে "সম্বন্ধ" শুন্দের দারা মহর্ষির বিবক্ষিত। সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধকত্ব শব্দে আছে, স্মতরাং ঐ হেডুর বারা শব্দে অফুমানত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধি মহর্বির অভিপ্রেত। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকান ব্যতীত শব্দকান হইলেও অর্থবোধ হয় না ৷ ঐ সম্বন্ধজান থাকিলেই শব্দজানজ্জ অর্থবোধ হয়। তাহা হইলে বলা যায়, শব্দ ঐ সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক বলিয়া তাহা অনুমানপ্রমাণ। কারণ, যাহা সম্বন্ধযুক্ত অর্থের বোধক, তাহা অনুমান-প্রমাণ। ভাষ্যকার শেষে উদাহরণের দারা এই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপৰ-ভাব দারা সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত হেতুজ্ঞান হইলেও.সাধ্যের অমুমিতি জ্ঞানে না। ঐ ব্যাপাব্যাপক ভাব সম্বন্ধের জ্ঞান হইলেই হেতুজানজগু অন্তমিতি হয়। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপাব্যাপক-ভাব-সম্বন্ধ আছে। অনুমানপ্রমাণ ঐ হেতুসম্বন্ধ সাধ্য পদার্থেরই বোধক হয়। স্থভরাং বাহা সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের বোধক, তাহা অন্তমানপ্রমাণ, এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চর্যশতঃ ঐ অন্তমানের দারা শব্দ অনুমান-প্রমাণ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। শব্দকে অনুমান বলিতে গেলে শাব্দ বোধ স্থলে হেতৃ আবশ্রক এবং ঐ হেতুতে শব্দার্থরূপ অমুনেয় বা সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আবশ্রক, নচেৎ শ্বদার্থবোধ বা শাব্ব বোধ অন্তুমিতি হইতেই পারে না। এ জন্ত পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষি এই স্থত্তে "সম্বন্ধ" শব্দের দ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া, শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাবরূপ সম্বন্ধেরও উপপত্তি স্টনা করিয়াছেন। উত্তরপক্ষে ইহার প্রতিষেধ করিবেন। ৫১।

ভাষ্য ৷ যন্তাবদর্থস্থানুমেয়ত্বাদিতি, তল্প-

সূত্র। আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছকাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ॥ ॥৫২॥১১৩॥

অমুবাদ। (উত্তর) অর্থের অমুমেরছবশতঃ .(শব্দ অমুমানপ্রমাণ) ইহা বে

(বলা হইয়াছে), তাহা নহে। (কারণ) আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের অর্থাৎ আপ্ত বাক্যরূপ শব্দের সামর্থ্যবশতঃ শব্দ হইতে অর্থের সম্প্রত্যয় (বর্ণার্থ বোধ) হয়, [অর্থাৎ শব্দজন্য যে বাক্যার্থবোধ বা শাব্দ বোধ জন্মে, তাহা অনুমানের ঘারা জন্মে না, কারণ, শব্দ আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা বর্ণার্থ শাব্দ বোধ জন্মে। অনুমান ঐরপ কারণজন্য নহে]।

ভাষ্য। স্বর্গঃ, অপ্সরসঃ, উত্তরাঃ কুরবঃ, সপ্ত দ্বীপাঃ, সমুদ্রো লোকসন্নিবেশ ইত্যেবমাদেরপ্রত্যক্ষস্থার্থস্থ ন শব্দমাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ। কিং
তর্হি আপ্তৈরয়মুক্তঃ শব্দ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ, বিপর্যায়ে সম্প্রত্যয়াভাবাৎ,
ন স্বেবমনুমানমিতি।

্যৎ পুনরুপলব্দেরদ্বিপ্রান্তি দানিত, অয়মেব শব্দানুমানয়োরুপলব্ধেঃ প্রবৃত্তিভেদঃ, তত্ত্র বিশেষে সত্যহেতুর্বিশেষাভাবাদিতি।

যৎ পুনরিদং সম্বন্ধাচেতি, অন্তি চ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধোহনুজাতঃ, অন্তি
চ প্রতিষিক্ধঃ। অস্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিষ্টস্থ বাক্যস্থার্থবিশেষোহনুজাতঃ
প্রাপ্তিলক্ষণস্ত শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ প্রতিষিদ্ধঃ। কন্মাৎ ? প্রমাণতোহনুপলক্ষেঃ। প্রত্যক্ষতস্তাবৎ শব্দার্থপ্রাপ্তের্নোপলব্ধিরতীন্দ্রিয়ন্ধাৎ।
যেনেন্দ্রিয়েণ গৃহতে শব্দস্তস্থ বিষয়ভাবমতির্ত্তোহর্পো ন গৃহতে। অস্তি
চাতীন্দ্রিয়বিষয়ন্ত্তোহপ্যর্থঃ। সমানেন চেন্দ্রিয়েণ গৃহ্মাণয়োঃ প্রাপ্তিগৃহিত ইতি।

অমুবাদ। স্বর্গ, অপ্সরা, উত্তরকুরু, সপ্তথীপ, সমুদ্র, লোকসন্নিবেশ (যথাসন্নিবিষ্ট ভূলোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি) ইত্যাদি প্রকার অপ্রত্যক্ষ পদার্থের শব্দমাত্র হইতে সম্প্রতায় ( যথার্থ বোধ ) হয় না। ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর) এই শব্দ আপ্তগণ কর্ত্ত্বক কথিত, এ জন্ম (তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পদার্থের) যথার্থ-

১। উত্তরকুক অসুবাপের বর্ষবিশেষ। ঐতরের আফাশে (৮/১৪) উত্তরকুকর উল্লেখ আছে। রাষারণে অরণ্য-কাতে (৩৯/১৮), কিছিলাকাতে (৪০/৩৭/৩৮) উত্তরকুকর উল্লেখ আছে। বহাভারত ভীম্পর্কে আছে (৫ আঃ)। ক্ষেকর উত্তর ও নীকপর্কতের দক্ষিণ পার্থে উত্তরকুক অবহিত। হরিবংশে আছে,—"ততোহর্শবং সম্ভীর্য কুরন-প্রেরান্ বরং। ক্ষণেন সমতিকাতা গক্ষাদনবেব চ।" (১৭০/১৬)। ইবা ঘারা ব্রা যার, সম্ভাতীর হইতে গক্ষাদন প্রতিত পরিস্ত সমুবার তুখও উত্তরকুক। রাষারণে কিছিলাকাতে আছে,—"তমতিক্ষা শৈলেক্সমূত্রঃ প্রসাং নিমিঃ।" গণ্যান্ত স্বা

বোধ হয়। বেহেতু বিপর্যায়ে অর্থাৎ শব্দ আপ্ত ব্যক্তির উক্ত না হইলে (তাহা হইতে) বথার্থবাধ হয় না। অনুমান কিন্তু এইরূপ নহে [ অর্থাৎ অনুমান ছলে কোন আপ্তবাক্যপ্রযুক্ত বোধ জন্মে না, তাহাতে আপ্তবাক্যের কোন আবশ্যক্তা নাই; স্থতরাং শাব্দ বোধ অনুমিতি না হওয়ায় শব্দ অনুমানপ্রমাণ নহে।]

আর যে (বলা হইয়াছে) "উপলব্ধেবদিপ্রবৃত্তিরাৎ" (৫০ সূত্র), (ইহার উত্তর বলিভেছি) শব্দ ও অনুমানে অর্থাৎ ঐ উভয় স্থলে উপলব্ধিব ইহাই (পূর্বেবাক্তা) প্রকারভেদ আছে। সেই বিশেষ (প্রকারভেদ) থাকায় "বিশেষভাবাৎ" অর্থাৎ "যেহেতু বিশেষ নাই" ইহা অহেতু [অর্থাৎ শব্দ অনুমানপ্রমাণ, এই পূর্বেপক্ষ সাধন করিতে শব্দ ও অনুমান স্থলে প্রমিতিব বিশেষ নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কারণ, ঐ উভয় স্থলে প্রমিতির বিশেষ আছে। স্থতরাং ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হয় না, উহা হেত্বাভাস।

আর এই বে (বলা হইরাছে) "সম্বন্ধান্চ" (৫১ সূত্র) অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের বোধক বলিরাও শব্দ অনুমানপ্রমাণ, (ইহার উত্তর বলিতেছি)। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকৃতও আছে, প্রতিষিদ্ধও আছে। বিশাদার্থ এই বে, "ইহার ইহা" মর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের' অর্থ বিশেষ অর্থাৎ ঐ বাক্যবোধ্য শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত, কিন্তু প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ [ অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করি না। স্থতরাং শব্দ ও অর্থের ব্যাপ্তি-নির্বাহক সম্বন্ধ না থাকায় "সম্বন্ধান্ত" এই সূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ, উহা হেতুই হয় না। ]

(প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই কেন ? (উন্তর) বেহেতু প্রমাণের ঘারা অর্থাৎ কোন প্রমাণের ঘারাই (ঐ সম্বন্ধের) উপলব্ধি হয় না। ক্রিমে ইহা বুঝাইতেছেন] অতীক্রিয়ত্বশতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের ঘারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যে ইক্রিয়ের ঘারা শব্দ গৃহীত

১। ভাব্যাক্ত "ৰক্তেশং" এই বাক্য বটা বিজ্ঞিয়ক্ত। সম্বন্ধি বটা বিজ্ঞিব দারা ঐ বাব্যে তাৎপর্যান্ম্সারে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ বুবা বাইতে পারে। ভাব্যকারের ঐ হতে তাহাই বিবিক্ষিত। ভাব্যে "ক্ষবিশেব" শক্ষের দারা ভাব্যকার ঐ বাক্যবোধ্য পূর্ব্বোক্ত বাচ্যবাচকভাবসম্বন্ধক ক্ষবিশেবই প্রকাশ করিয়াছেন। বার্ত্তিক বাধ্যার ভাৎপ্রিটীকাকারত ইহাই বলিয়াছেন। "লভেদং" এই বাক্যটি "লভ শক্ষ ভাব্যবর্ধে। বাচ্যঃ" এইরপ কর্ব ভাৎপ্রেট্ট ক্ষিত হইয়াছে।

প্রেড্যক্ষ) হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভাষাতীত অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয়ই হয় না, এমন অর্থ (সেই ইন্দ্রিয়ের দারা) গৃহীত হয় না। এবং অতীন্দ্রিয় বিষয়ভূত অর্থও আছে। এক ইন্দ্রিয়ের দারা গৃহমাণ পদার্থন্বয়েরই প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হয় [অর্থাৎ শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্ম, তাহার অর্থ, ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম নহে, চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম এবং কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্ম নহে, এমন (অতীন্দ্রিয়) অর্থও আছে। এরূপ স্থলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যে তুইটি পদার্থ এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ম, তাহাদিগেরই উভয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেমন অকুলিদ্বয়ের উভয়ের প্রাপ্তিরূপ বাসংযোগ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন। এইটি দিদ্ধান্ত-স্থত। ভাষ্যকারের ব্যাধ্যামুসারে মহর্ষির কথা এই যে, স্বর্গাদি অনেক পদার্থ আছে, যাহা সকলের প্রত্যক্ষ নহে। বাঁহারা স্বর্গ, অপ্সরা, উত্রবুক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা ঐ সকল পদার্থপ্রতিপাদক আপ্র বাকাকে আপ্রবাকাম্ব-নিবন্ধন প্রমাণরূপে ব্রথিয়া, তাহার সামর্থ্যবশতঃ তদ্বারা ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বুঝিয়া থাকেন। শব্দমাত্র হইতে ঐ স্বর্গাদি পদার্থ বুঝা যার না। কারণ, ঐ সকল পদার্থপ্রতিপাদক কোন বাক্যকে অনাপ্ত বাক্য বা অপ্রমাণ বলিয়া বুঝিলে তদারা ঐ সকল পদার্থের যথার্থ বোধ জন্মে না। স্কুতরাং শব্দ অমুমানপ্রমাণ হইতে পারে না। অমুমানপ্রমাণ স্থলে কোন শব্দকে আপ্রবাক্য বলিয়া বুঝিয়া, তাহার সামর্থ্যবশতঃ ভদ্বারা কেছ প্রমেয় বুঝে না<sup>3</sup>। স্থতরাং শব্দ ও অনুমান স্থলে উপলব্ধি বা প্রমিতিও যে ভিন্ন প্রকার, ইহাও স্বীকার্যা। মহর্ষি এই স্থতের দারা উপক্রির প্রকার ভেদ বা বিশেষ নাই, এই পুর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষসাধক হেতুরও অসিদ্ধতা স্বচনা করিয়া, উহা অহেতু অর্থাৎ হেত্বাভাদ, ইহাও স্থচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এখানে এই স্থত্ত-স্থচিত উপলব্ধির প্রকারভেদ বা বিশেষ প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষণাদীর গৃহীত অবিশেষরূপ হেতুর অসিদ্ধতা দেখাইয়াছেন। মূল কথা, মহর্ষি এই প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শান্দ বোধ যেরূপ কারণ জন্ম, অনুমিতি ঐব্ধপ কারণ-জন্ম নহে। অহমিতি আগুবাক্যপ্রযুক্ত জ্ঞান নহে। স্থতরাং শান্ধ বোধকে অনুমিতি ৰলিয়া শৰ্ককে অমুমানপ্ৰমাণ বলা যায় না,—শাক বোধ অমুমিতি হইতেই পারে না। আপ্রবাক্তা দ্বারা পদার্থের যথার্থ শাব্দ বোধ হইলে, তাহার পরে "আমি এই শব্দের দ্বারা এইরূপে এই পদার্থকে শাব্দ বোধ করিতেছি, অনুমিতি করিতেছি না" এইরূপেই ঐ শাব্দ বোধের মানদ প্রভাক্ষ হয়, ঐ অমুন্তবের অপলাপ করিয়া শান্ধ বোধকে অমুমিতি বলা যায় না । পুর্ব্বোক্ত কারণে শান্ধ বোধ হইতে অমুমিতি ভিন্নপ্রকার বোধ বশিয়া প্রতিপন্ন হইলে শব্দ ও অমুমান স্থলে প্রমিতির বিশেষ নাই,

<sup>&</sup>gt;। ন হায়ং শক্ষমাত্রাৎ বর্গাদীন্ প্রতিপদাতে, কিন্তু প্রকাৰিশেবাভিহিতদ্বেন প্রকাপদ্বং প্রতিপদা তথাভূতাৎ শক্ষাং বর্গাদীন্ প্রতিপদাতে ; ন চৈবসম্মানে, তমালামুমানং শক্ষ ইতি !—ভাষবার্ক্কিঃ।

ইহাও বলা বার না; স্থতরাং পূর্ব্ধপক্ষবাদীর ঐ হেতুও অসিদ্ধ। এই পর্যান্তই এই স্থতের দারা মহর্বির বিবক্ষিত।

মংর্ষি পূর্ব্বে "সম্বন্ধান্ত" এই স্থত্তের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সাধনে যে হেতু বলিয়াছেন, ভাষ্যকার এখানে তাহারও উদ্লেখপুর্ব্বক ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষিও পরবর্ত্তী **নিদ্ধান্ত-স্থুত্তের দারা ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পূর্ব্ধপক্ষের নিরাস করিয়াছেন।** ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধই আছে, কিন্ত প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। কারণ, কোন প্রমাণের দ্বারাই শব্দ ও অর্থের ঐ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। যাহা কোন প্রমাণ-সিদ্ধ নহে, তাহার অন্তিত্ব নাই, তাহা অলীক। ভাষ্যকারের গূড় তাৎপর্য্য এই বে, শব্দ ও অর্থের যে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নহে; উহার দারা শব্দে অর্থের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ও হয় না। যদি শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নাই, স্লভরাং "শম্বন্ধাচ্চ" এই স্থত্রোক্ত হেডু অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্যা**টীকাকার** এখানে বলিয়াছেন যে, শব্দ ও অর্থের তাদাখ্যা সম্বন্ধ, অথবা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ, অথবা প্রাপ্তিদম্বন্ধ থাকিলে, ঐরপ দম্বন্ধ স্থাভাবিক দম্বন্ধ হইতে পারে। তন্মশ্যে শব্দ অর্থের তাদাস্থা সম্বন্ধ প্রত্যক্ষপুরে "অব্যপদেশ্র" শব্দের দারা নিরাক্ত হইয়াছে। শব্দ ও তাহার অর্থ অভিন্ন, এই বৈয়াকরণ মত ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ-স্ত্রভাষ্যে পণ্ডন করিয়াছেন (১ম থণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থণ্ডিত হইলে, তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধ নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে। এই অভিদ্দ্ধিতে ভাষ্যকার এখানে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের নিরাকরণ করিতেছেন। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে ভাষ্যকার এখানে • বলিয়াছেন যে, কোন প্রমাণের দারাই ঐক্লপ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না। ইহা বুঝাইতে প্রথমে দেশাইয়াছেন দে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা ঐ সম্বন্ধ বুঝা যাইতে পারে না। কারণ, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, ঐ সম্বন্ধ অতীন্দ্রিয়ই হইবে। ঐ সম্বন্ধ অতীক্রিয় কেন হইবে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বণিয়াছেন যে, যে ইন্দ্রিয়ের ঘারা শব্দের প্রভাক্ষ হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের ছারা তাহার অর্থের প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ, ঐ অর্থ (ঘটাদি) শব্দগ্রাহক ইন্সিয়ের (শ্রবণেক্রিন্বের) বিষয়ই হয় না। এবং অতীক্রিয় অর্থাং শব্দগ্রাহক শ্রবণেক্রিয়ের অবিষয় এবং ইন্দ্রিমাত্তের অবিষয়, এমন বিষয়ভূত ( শব্দপ্রমাণের বিষয় ) অর্থও আছে<sup>)</sup>। তাহাতে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ না হইতে পারিবে কেন ? এ জন্ম শেষে বণিয়াছেন যে, এক ইন্সিরঞাহ পদার্থদরেরই প্রাপ্তিসমন্দের প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ বেমন এক চক্ষুরিন্সিরগ্রাহ্ অসুলিম্বরের প্রাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে চক্ষুর মারা প্রত্যক্ষ করা বায়, কিন্তু বায়ু ও বুক্ষের

১। শব্দপ্রাহকেন্দ্রিরাভিপতিত ইন্দ্রিরমাত্রমভিপতিভক্তাতীন্দ্রিরঃ, স চ বিষম্ভূতকেতি কর্মধাররঃ।—তাৎপর্ব্য-সিকা।

প্রাপ্তি বা সংযোগ-সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ করা যায় না; কারণ, বায়ু ও বৃক্ষ এক ইন্দ্রিয়গ্রান্থ নছে (প্রাচীন মতে বায়ু ইন্দ্রিয়গ্রান্থই নহে, উহা স্পর্শাদি হেতুর দারা অহমেয়); তদ্ধ্রপ শব্দ ও অর্থ এক ইন্দ্রিয়গ্রান্থ নহে বলিয়া তাহার প্রাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, উহা অতীক্রিয়। স্কৃতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের সিদ্ধি অসম্ভব ॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। প্রাপ্তিলক্ষণে চ গৃহ্মাণে সম্বন্ধে শব্দার্থরোঃ শব্দান্তিকে বাহর্থঃ স্থাৎ ? অর্থান্তিকে বা শব্দঃ স্থাৎ ? উভয়ং বোভয়ত্র ? অথ খলুভয়ং ?

অমুবাদ। এবং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ গৃহ্যমাণ হইলে অর্থাৎ যদি বল, অমুমানপ্রমাণের দ্বারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বুঝা যায়, তাহা হইলে, (প্রশ্ন) শব্দের নিকটে অর্থ থাকে ? অথবা উভয়ই উভয় শ্বলে থাকে ? [অর্থাৎ শব্দের নিকটেও অর্থ থাকে, অর্থের নিকটেও শব্দ থাকে, শব্দ ও অর্থ পরস্পর প্রাপ্তিসম্বন্ধবিশিষ্ট] যদি বল,উভয়ই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ই পদ্মস্পর উভয়ের নিকটে থাকে, এই তৃতীয় পক্ষই বলিব ?

#### সূত্র। পূরণ-প্রদাহ-পাটনাত্মপততেশ্চ সম্বন্ধা-ভাবঃ॥ ৫৩ ॥১১৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) পূরণ, প্রদাহ ও পাটনের উপপত্তি (উপলব্ধি) না হওয়ায় অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে অন্ন দারা মুখ পূরণের উপলব্ধি করি না, অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে অগ্নি পদার্থের দারা মুখপ্রদাহের উপলব্ধি করি না, অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে অসিদারা মুখ পাটন বা মুখচ্ছেদনের উপলব্ধি করি না, এ জন্ম এবং যেখানে শব্দেক অর্থ ঘটাদি থাকে, সেই ভূতলাদি স্থানে কণ্ঠ তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থান এবং উচ্চারণের করণ প্রযন্থবিশেষ না থাকায় অর্থাৎ সেই অর্থের নিকটে শব্দোৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া (শব্দ ও অর্থের) সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ পূর্বেগাক্ত প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্য। স্থানকরণাভাবাদিতি ''চা''র্থং। ন চায়মনুমানতোহপ্যুপলভ্যতে। শব্দান্তিকেহর্থ ইত্যেতিমান্ পক্ষেহপ্যস্থ স্থানকরণোচ্চারণীয়ং শব্দস্তদন্তিকেহর্থ ইতি অন্নায়্যসিশব্দোচ্চারণে পূর্ণ-প্রদাহপাটনানি গৃছেরন্, ন চ গৃছন্তে, অগ্রহণান্নানুমেয়ং প্রাপ্তিলক্ষণং সম্বন্ধঃ।
ক্ষর্ণান্তিকে শব্দ ইতি স্থানকরণাসম্ভবাদমুচ্চারণং। স্থানং ক্রুপ্রাদয়ঃ

করণং প্রযন্ত্রবিশেষঃ, তস্থার্থান্তিকেহ্নুপপত্তিরিতি। উভয়প্রতিষেধাচ্চ নোভয়ং। তম্মান্ন শব্দে নার্থঃ প্রাপ্ত ইতি।

অমুবাদ। স্থান ও করণের অভাব হেতৃক, ইহা চ-কারের অর্থ। অর্থাৎ সূত্রস্থ চ-কারের দ্বারা স্থানকরণাভাবরূপ হেজন্তর মহর্ষির বিবক্ষিত।

ইহা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের বারাও উপলব্ধ (সিদ্ধ) হয় না। কারণ, শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে শব্দ থাকে, সেখানে তাহার অর্থ থাকে, এই পূর্বেবাক্ত প্রথম পক্ষেও আস্মন্থান (মুখের একদেশ কণ্ঠাদি স্থান) ও করণের (প্রযত্নবিশেষের) বারা শব্দ উচ্চারণীয়, তাহার নিকটে অর্থাৎ কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন শব্দের নিকটে অর্থ থাকিবে, ইহা হইলে অন্ন, অগ্নিও অসি শব্দের উচ্চারণ হইলে পূরণ, প্রদাহ ও পাটন উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, [অর্থাৎ অন্ন শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অগ্নের বারা মুখ পূরণ এবং অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থ অগ্নির বারা মুখ প্রদাহ এবং অসি শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার বর্থ থড়েগর বারা মুখচ্ছেদন, এগুলি কাহারও অনুভূত হয় না] গ্রহণ না হওয়ায় অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে মুখপূরণাদির অনুভব না হওয়ায় ( শব্দ ও অর্থের ) প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমেয় নহে, অর্থাৎ তাহা অনুমানপ্রমাণের বারা বুঝা যায় না।

অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষে অর্থাৎ যেখানে বেখানে অর্থ থাকে, সেখানে ভাহার বোধক শব্দ থাকে, এই পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষে স্থান ও করণের অসম্ভব প্রযুক্ত (অথের আধার ভূতলাদি স্থানে শব্দের) উচ্চারণ নাই। বিশাদার্থ এই যে, স্থান কণ্ঠাদি করণ প্রযত্নবিশেষ, অর্থের নিকটে ভাহার উপপত্তি (সত্তা) নাই। উভয় প্রতিষেধবশভঃ উভয়ও থাকে না [অর্থাৎ বখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও প্রতিষিদ্ধ, উভয় পক্ষই যখন বলা যায় না, তখন শব্দ ও অর্থ এই উভয়ই উভয়ের নিকটে থাকে, এই (পূর্ব্বোক্ত পূর্ববপক্ষবাদীর গ্রহীত) তৃতীয় পক্ষও বলা যায় না, তাহাও স্থভরাং প্রতিষিদ্ধ] অতএব শব্দ কর্ভ্বক অর্থ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই।

টিগ্ননী। শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দারা সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা ভাষ্যকার পূর্ব্বে ব্ঝাইরাছেন। এখন ঐ সম্বন্ধ যে অন্ত্যান-প্রমাণের দারাও সিদ্ধ হয় না, ইব্লা কুরাইতে "প্রাপ্তিলক্ষণে চ" ইত্যাদি ভাষ্যের দারা মহর্ষি-স্ত্তের অবতারণা করিয়া, স্থাকারের তাৎপর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক ঐ সম্বন্ধ যে অমুমান-প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হর না, ইহা বুঝাইরাছেন। উপমান বা শব্দপ্রমাণের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই নাই। স্কৃতরাং এখন অর্মান-প্রমাণের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হর না, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই কোন প্রমাণের দ্বারা ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, স্কৃতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাইরাছেন। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওরা একেন্বারেই অসম্ভব; উপমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওরাও অসম্ভব। ঐ বিষয়ে কোন শব্দপ্রমাণও নাই।, পরস্ক পূর্ব্বপক্ষবাদী বৈশেষিক-মতাবলম্বী হইলে তাঁহার মতে উপমান ও শব্দপ্রমাণ অমুমান-প্রমাণের মধ্যে গণ্য। স্কৃতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ঐ উভরের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ঐ উভরের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, ঐ উভরের ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিলেই শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ করিলেই মন্ত্র্য ব্যাপ্ত করের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিরাছেন।

শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অমুমান প্রমাণের মারা কেন সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অমুমান-প্রমাণের দারা শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সাধন করিতে হইলে শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, অথবা উভয়েরই নিকটে উভন্ন থাকে, ইহার কোন পক্ষ বলা আবশুক। কারণ, তাহা না বলিলে শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ অনুমানসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ যদি বিভিন্ন স্থানেই থাকে. উহার মধ্যে কেহ কাহারই নিকটে না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের পঞ্চপর প্রাপ্তিসম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। ভাষ্য বার এই অভিগন্ধিতেই প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ প্রশ্ন করিয়', মহর্ষি-স্থত্তের উল্লেখপুর্বাক পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ করাই যে উপপন্ন হয় না, তাহা বুঝাইরাছেন। অর্থাৎ মছর্বি এই স্তুত্রের দারা পুর্বোক্ত ত্রিবিধ করেরই অমূপপত্তি দেখাইয়া, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই, উহা অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য। তাই ভাষ্যকার স্থ্রার্থ বর্ণনার প্রথমেই বলিয়াছেন যে, স্ত্রুস্থ "চ" শব্দের দারা স্থান ও করণের অভাব-রূপ হেম্বন্তর মহর্ষির বিবক্ষিত। ঐ হেতুর হারা "অর্থের নিকটে শব্দ থাকে" এই দিতীর . পক্ষের অনুপপত্তি স্থচিত হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার পরে বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম পক্ষে অমুপপতির বাাধ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, "শব্দের নিকটে অর্থ থাকে" এই প্রথম পক্ষেও व्यर्शः शूर्वभक्तवानी यनि वरानन रय, रयथारन रायशास्त्र नाम थारक, रम ममख ज्ञारनाई छाहात वर्ष থাকে, তাহা হইলে "আশু স্থানে" অর্থাৎ মূথের একদেশ কণ্ঠ তালু প্রাকৃতি স্থানে "করণ" অর্থাৎ উচ্চারণের অমুকৃল প্রযন্তবিশেষের দারা শব্দ উচ্চারিত হয়, ইহা অবশ্র এ পক্ষেও বলিতে হইবে। ভাহা হইলে মুধমধ্যেই ষধন শব্দ উৎপদ্ধ হয়, তথম তাহার নিকটে তাগার অর্থ যে বন্ধ, তাহাও ু তথন মুখমধ্যে উপস্থিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শব্দৈর নিকটে তাহার অর্থ থাকে, ইছা ক্রিপে বলা বাইবে ? তাহা স্বীকার করিলে অর," "অখি" ও "অক্সি শ্রু

উচ্চারণ করিলে দেখ নে মুখমধ্যে ঐ কর প্রভৃতি শব্দের অর্থ অর, অগ্নি ও খড়গা থাকার অরাদির ছারা মুখের পূরণ, দাহ ও ছেদন কেন উপলব্ধি করি না ? তাহা যখন কেইই উপলব্ধি করেন না, তখন শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব। স্থতরাং শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই হেতুর ছারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ দিদ্ধ ইইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুই অদিদ্ধ। মহর্ষি "পূরণপ্রদাহণাটনাহ্ণণগতেঃ" এই কথার ছারা শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, এই প্রথম পক্ষের অসম্ভবত্ব স্থচনা করিয়া ঐ হেতুরও অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়াছেন।

স্ত্রে "চ" শব্দের দ্বারা স্থান ও করণের অভাবরূপ হেড়ু স্থচনা করিয়া, মহর্ষি অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই দ্বিভায় পক্ষেরও অসম্ভবদ্ব স্থচনা করিয়া, ঐ হেড়ুরও অসিদ্ধতা স্থচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে ঘটাদি অর্থ থাকে, সেই ভূতলাদি স্থানে উচ্চারণ- স্থান কণ্ঠ তালু প্রভৃতি ও উচ্চারণের অমুকৃল প্রযম্ববিশেষ না থাকায় শব্দের উচ্চারণ হইতে পারে না। স্থতরাং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই পক্ষও অসম্ভব। স্থতরাং ঐ হেড়ুর দ্বারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেড়ুই অসিদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত উভয় পক্ষই যথন প্রতিষিদ্ধ হইল, তথন উভয়ের নিকটেই উভয় থাকে, এই তৃতীয় পক্ষ প্রতরাং প্রতিষিদ্ধ। ভ.যাকার স্থতের অবভারণা করিতে "অথ খলুভরং" এই কথার দারা ঐ তৃতীয় পক্ষের গ্রহণ করিয়া, মহবি-স্থতের দারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের অসিদ্ধির ব্যাখ্যা করিয়াই ঐ তৃতীয় পক্ষের অসিদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, যদি শব্দের নিকটে অর্থ থাকে, ইহা বলা না যায় এবং অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, ইহাও বলা না যায়, তাহা হইলে উভরের নিকটেই উভর থাকে, ইহা বলা অসম্ভব। শব্দের নিকটে অর্থ নাই, অর্থের নিকটেও শব্দ নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইলে উভরের নিকটে উভর নাই, ইহাও প্রতিপন্ন হইবে! তাই বলিয়াছেন,— 'উভরপ্রতিষেধাচ্চ নোভরং।"

শব্দের নিকটে অর্থ থাকে অথবা অর্থের নিকটে শব্দ থাকে, এই বে ছুইটি পক্ষ ভাষ্যকার বিলিয়াছেন, তাহার ব্যাথ্যায় উদ্যোতকর বিলিয়াছেন যে, যে স্থানে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে কি অর্থ উপস্থিত হয় অর্থাৎ আগমন করে? অথবা যেথানে অর্থ থাকে, সেখানে শব্দ আগমন করে? শব্দের নিকটে অর্থ আগমন করে, এই পক্ষে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। কারণ, ভাষ্ হইলে মুর্জিমান্ পদার্থ মোদক প্রভৃতি গবাদির ন্তায় আগমন করিতেছে, ইহা উপলব্ধি হউক? মহর্ষি "পূরণ-প্রদাহ-পাটনাম্পপতেঃ" এই কথার ছারা এই লোকব্যবহারের উচ্ছেদণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে, ইহাও অসম্ভব। কারণ, শব্দ গুণপদার্থ, ভাষার গতি অসম্ভব। তারপদার্থেরই গমনক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী যদি

<sup>&</sup>gt;। নামুমানেনাপি, বিৰুদ্ধামুণপান্তে:। শব্দো বাহৰ্থদেশমুণসম্পাদ্যতে, অংশী বা শব্দবেশং, উজহং বা। ব ভাৰদর্গ পান্দবেশমুণসম্পাদ্যতে।—ভাৰবার্ত্তিক। প্রাথিসক্ষণে চেত্যাদি ভাষাং ব্যাচটে নামুমানেনাপীতি। উপ-সম্পাদ্যতে প্রারোগি, আগচ্ছতীতি বাবং। আগচ্ছত্ত্ব, প্রভাগত নোক্ষাবিং ন চোপলভাতে, তত্মান্ত্রাসক্ষতি প্রস্থাই।
—ভাংপর্যাস্কান।

বলেন বে, অর্থের নিকটে শব্দ আগমন করে না, কিন্তু উৎপন্ন হয়। কঠাদি স্থানে প্রথম শব্দ উৎপন্ন হইলেও বীচিতরঙ্গ ভারে শেষে অর্থদেশেও উহা উৎপন্ন হয়। শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি সিদ্ধান্তবাদীও স্বীকার করেন। এতহত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যথন শব্দকে নিত্য বলেন, তথন অর্থদেশে শব্দ উৎপন্ন হয়, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। শব্দ নিত্যও বটে এবং অর্থদেশে উৎপন্নও হয়, ইহা ব্যাহত। শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী, শব্দনিত্যত্ববাদী মীমাংসক ইহা বলিতে পারেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, অর্থদেশে শব্দ আগমনও করে না, উৎপন্নও হয় না, কিন্তু অভিব্যক্ত হয়। উদ্দ্যোতকর এ কথারও উল্লেখপূর্ব্বক এখানে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিত্যত্বশ্বিকার এবিশ্বদ আলোচনা পাওয়া বাইবে।

মৃশক্থা, শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ কোন প্রমাণসিদ্ধ না হওরায় উহা নাই। স্থতরাং উহাদিগের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। যে হেতৃতে উহাদিগের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই বুঝা গেল, সেই হেতৃতেই উহাদিগের স্বাভাবিক প্রতিপাদা-প্রতিপাদকভাব সম্বন্ধও নাই বুঝা যায়। অঞ্জ কোনরূপ সম্বন্ধ বুঝা যায় উহাদিগের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ বুঝা যায় না। স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাজিলেই তাহা বুঝা যায়; কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। স্বত্যাং শব্দ যে অমুমান-প্রমাণের ভার স্বাভাবিক সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া অমুমান-প্রমাণ, এই পূর্ব্ধপক্ষ প্রতিষিদ্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত "সম্বন্ধান্ধত" এই স্থনোক্ত হেতৃর অসিদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া মহর্ষি এই স্থন্তের ঘারা প্র্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিলেন। ৫৩॥

## সূত্র। শব্দার্থব্যবস্থানাদপ্রতিষেধঃ॥ ৫৪॥১১৫॥.

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) শব্দ ও অথের ব্যবস্থাবশতঃ অর্থাৎ শব্দার্থবাধের ব্যবস্থা আছে বলিয়া (শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের) প্রতিষেধ নাই [অর্থাৎ যখন কোন শব্দ কোন অর্থবিশেষই বুঝায়, শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রের বোধ হয় না, তখন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের প্রতিষ্ধে করা যায় না। ঐ সম্বন্ধ থাকাতেই শব্দার্থবাধের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হয়, স্কৃতরাং উহা স্বীকার্য্য]

ভাষ্য। শব্দার্থপ্রত্যয়স্য ব্যবস্থাদর্শনাদনুমীয়তেইন্তি শব্দার্থসন্ধনা ব্যবস্থাকারণং। অসম্বন্ধে হি শব্দমাত্রাদর্থমাত্রে প্রত্যয়প্রসঙ্গঃ, তম্মা-দপ্রতিষেধঃ সম্বন্ধস্থেতি।

অমুবাদ। শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা (নিয়ম) দেখা বায়, এ জন্ম (এ) ব্যবস্থার কারণ শব্দার্থসম্বন্ধ আছে, (ইহা) অমুমিত হয়। কারণ, (শব্দ ও অর্থের) সমুদ্ধ মা খাকিলে শব্দমাত্র হইতে অর্থমাত্রবিষয়ে বোধের প্রসন্ধ হয়, অর্থাৎ সকল শব্দ হইতেই সকল অর্থের বোধের আপত্তি হয়। অতএব ( শব্দ ও অর্থের ) সম্বন্ধের প্রতিবেধ নাই।

টিপ্ননী। মহর্ষি পূর্বব্যত্তের দারা শব্দ ও অর্থের সমন্ধ নাই বিদিয়া পূর্ব্বোক্ত "সম্বন্ধান্ক" এই ফ্রেসমর্থিত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইহা ভাষ্যকার ব্যাইয়াছেন। কিন্তু যাহারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারা অন্ত হেতুর দারা ঐ সম্বন্ধের অন্তমান করেন। উহা অন্তমানসিদ্ধ নহে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। মহর্ষি সেই অন্তমানেরও বগুল করিবার উদ্দেশ্তে এখানে এই ফ্রের দারা পূর্বপক্ষ বিদ্যাছেন যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের প্রতিষেধ (অভাব) নাই অর্থাৎ ঐ সম্বন্ধ আছে। কারণ, যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সকল শব্দের দারাই সকল অর্থের বোধ হইত। যথন তাহা বুঝা যায় না, যথন শব্দবিশেষের দারা অর্থবিশেষই বুঝা যায়, এইন্ধপ ব্যবস্থা বা নির্ম আছে, ইহা সর্ব্বসন্ধত, তথন তদ্বারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আছে, ইহা অন্তমান করা বায়'। ঐ সম্বন্ধই পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার কারণ। অর্থাৎ যে অর্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ আছে, সেই অর্থই সেই শব্দের দারা বুঝা যায়। অন্ত অর্থের সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ না থাকাতেই তদ্বারা অন্ত অর্থ বুঝা যায় না। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্তর্নপ নির্মের উপপত্তি হয় না। ফল কথা, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ, স্কুতরাং উহার প্রতিষেধ নাই॥৫৪॥

ভাষ্য। অত্র সমাধিঃ—

অমুবাদ। এই পূর্বেপক্ষে সমাধান ( উত্তর )।

#### সূত্র। ন সাময়িকত্বাচ্ছকার্থসম্প্রত্যয়স্থ ॥ ৫৫॥১১৬॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ শব্দার্থসম্বন্ধের অপ্রতিষেধ নাই—প্রতিষেধই আছে, যেহেতু শব্দার্থবাধ সাময়িক অর্থাৎ সঙ্কেতজনিত। [অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ ই বাচা, এইরূপ যে সঙ্কেত, তৎপ্রযুক্তই শব্দবিশেষ হইতে অর্থবিশেষের বোধ জন্মে; স্কুতরাং পূর্বেবাক্ত সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক]।

ভাষ্য। ন সম্বন্ধকারিতং শব্দার্থব্যবস্থানং, কিং তর্হি ? সমরকারিতং।
যত্তদবোচাম, অস্তেদমিতি ষষ্ঠীবিশিষ্টত্য বাক্যত্তার্থবিশেষোহনুজ্ঞাতঃ
শব্দার্থরোঃ সম্বন্ধ ইতি, সময়ং তদবোচামেতি। কঃ পুনরয়ং সময়ঃ ? অস্য
শব্দস্যেদমর্থজাতমভিধেয়মিতি অভিধানাভিধেয়নিয়মনিয়োগঃ। তত্মিন্ধুপযুক্তে শব্দাদর্থসম্প্রতায়ো ভবতি। বিপর্যায়ে হি শব্দশ্রবণেহপি প্রত্যান

<sup>&</sup>gt;। শব্দ: সম্বন্ধে। হর্ত্ব: প্রতিশাদর্ভি প্রত্যন্ত্রনির্মহত্ত্বাৎ প্রদীপবর্ণ।—ভারবার্ত্তিক।

ভাবঃ। সম্বন্ধবাদিনোহপি চায়ং ন বৰ্জনীয় ইতি। প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ সময়োপযোগো লোকিকানাং। সময়পরিপালনার্থঞেদং পদলক্ষণায়া বাচোহ্বাখ্যানং ব্যাকরণং বাক্যলক্ষণায়া বাচোহর্থলক্ষণং। পদসমূহো বাক্যমর্থপরিসমাপ্তাবিতি। তদেবং প্রাপ্তিলক্ষণস্য শব্দার্থসম্বন্ধস্যার্থভূষোহ-প্যসুমানহেতুর্ন ভবতীতি।

অনুবাদ। শব্দার্থের ব্যবস্থা অর্থাৎ শব্দ হইতে অর্থবোধের পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়ম সম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) "সময়"প্রযুক্ত। সেই যে বলিয়াছি, "ইহার ইহা" অর্থাৎ এই শব্দের এই অর্থ বাচ্য, এই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত বাক্যের অর্থ বিশেষরূপ অর্থাৎ বাচ্যবাচৰভাবসম্বন্ধরূপ শব্দার্থসম্বন্ধ স্বীকৃত, তাহা "সময়" বলিয়াছি। ( প্রশ্ন ) এই "সময়" কি ? ( উত্তর ) এই শব্দের এই অর্থসমূহ অভিধেয় ( বাচ্য ), এইরূপ অভিধান ও অভিধেয়ের ( শব্দ ও অর্থের ) নিয়ম বিষয়ে নিয়োগ। [অর্পাৎ এই শব্দের ইহাই অর্থ, এইরূপ নিয়ম বিষয়ে "এই শব্দ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধব্য" ইত্যাকার যে পুরুষবিশেষের ইচ্ছাবিশেষরূপ নিয়োগ (সঙ্কেত), তাহাই ''সময়", পূৰ্ব্বে উহাকেই শব্দার্থসম্বন্ধ বলিয়াছি ] সেই সময় উপযুক্ত (গৃহীত) হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সঙ্কেতের জ্ঞান হইলেই শব্দ হইতে অর্থবোধ হয় ( অর্থাৎ ঐ সঙ্কেভজ্ঞান শাব্দ বোধে কারণ ) যেহেতু বিপর্যায়ে অর্থাৎ ঐ সঙ্কেভজ্ঞান না হইলে শব্দশ্রবণ হইলেও (অর্থের) বোধ হয় না। পরস্তু এই "সময়" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ইচ্ছাবিশেষরূপ সঙ্কেত সম্বন্ধবাদীরও বর্চ্জনীয় নহে [ অর্থাৎ যিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারও পূর্বেবাক্ত সময় বা সঙ্কেত স্বীকার্য্য, স্থুতরাং তাহার ঘারাই শব্দার্থবোধাদির উপপত্তি হইলে আর শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্যক ।।

<sup>• &</sup>quot;লখুবৈরাকরণসিদ্ধান্তমধ্যা" এত্থে ভাষাকার বাৎস্তাহনের এই সন্দর্ভটি উদ্ভূত হইরাছে। কিন্তু ভাষাতে "সমহ-জ্ঞানার্থকেলং পদলক্ষণারা বাচোহ্যাখানং ব্যাকরণং বাক্যকশ্যারা বাচোহ্যাখানং ব্যাকরণং বাক্যকশ্যারা বাচোহ্যাখানং ব্যাকরণং বাক্যকশ্যারা বাচোহ্যাখানং ব্যাকরণং বাক্যকশ্যারা বাচোহ্যাখান্ত বিশ্র "সমহপরিপালনার্থং" এইরূপ ভাষ্য-পাঠের উল্লেখ করার, ঐ পাঠই ব্লে পৃহীত হইল। প্রচলিত ভাষাপ্তকেও এরূপ পাঠ দেখা বার। কিন্তু প্রচলিত প্তকের "অর্থো লক্ষণং" এইরূপ পাঠ প্রকৃত নহে। বৈরাকরণসিদ্ধান্তমধ্যার উদ্ভূত "অর্থলক্ষণং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বিলরা মূলে ভাষাই গৃহীত হইল। "এর্থো লক্ষাভেহনেন" এইরূপ বৃৎপত্তিতে "অর্থলক্ষণ" বলিতে এখানে বৃথিতে হইবে অর্থ্জাপক। "অহাখার্যভেহনেন" এইরূপ বৃৎপত্তিতে "এবাখান" শক্ষের হারা বৃথিতে হইবে অনুশাসন। সংকেতপরিপালনার্থ অর্থাৎ সংকেতের জ্ঞান বা জ্ঞাপন বাহার প্রয়োজন এবং পদরূপ শক্ষের অনুশাসন এই ব্যাকরণ। বাক্যরূপ শক্ষের অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক, ইহাই ছাব্যার্থ।

প্রযুজ্যমান (শব্দের) জ্ঞানপ্রযুক্তই অর্থাৎ স্কৃচিরকাল হইতে বৃদ্ধগণ যে যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাদিগের জ্ঞানবশতঃই লৌকিক ব্যক্তি-দিগের সময়ের উপযোগ (সঙ্কেতের জ্ঞান) হয়। [অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারাই অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসঙ্কেতের জ্ঞান জন্ম]।

সক্ষেত্ত পরিপালনার্থ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সক্ষেত্ত রক্ষা বা সক্ষেত্তভান যাহার প্রয়োজন, এমন পদস্বরূপ শব্দের অয়াখ্যান (অমুশাসন) এই ব্যাকরণ, বাক্যস্বরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক। অর্থ পরিসমাপ্তি হইলে পদসমূহ বাক্য হয় [ অর্থাৎ যে কএকটি পদের দ্বারা প্রতিপাদ্য অর্থ সমাপ্ত বা তাহার সম্পূর্ণ বোধ জন্মে, তাদৃশ পদসমূহকে বাক্য বলে ]।

অতএব এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ "সময়" বা সক্ষেতের দ্বারাই শব্দার্থ-বোধের নিয়ম উপপন্ন হইলে এবং ঐ সঙ্কেত উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য হইলে প্রাপ্তিরূপ শব্দার্থসন্থন্ধের অনুমানের হেতু অর্থলেশও নাই, অর্থাৎ উহার অনুমাপক কিছুমাত্র নাই, ঐ অনুমানের প্রয়োজনও কিছুমাত্র নাই।

টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্থ্রের হারা তাহার দিছান্ত জ্ঞাপন করিয়া পূর্ব্বস্থ্রোক্ত পূর্বপ্রেক্সর নিরাদ করিয়াছেন। এইটি দিছাস্তস্থ । মহর্ষি বলিয়াছেন যে, শন্ধার্থেবাধ দাময়িক অর্থাৎ উহা শন্ধ ও অর্থের দম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে, উহা "সময়" অর্থাৎ সংকেতপ্রযুক্ত। স্থতরাং শন্ধবিশেষ হইতে যে অর্থবিশেষেরই বোধ জন্ম, দকল শন্ধ হইতে দকল অর্থের বোধ জন্মে না, এই নিরমেরও অন্পণত্তি নাই। কারণ, ঐ নিরম শন্ধ ও অর্থের সম্বন্ধপ্রযুক্ত বলি না, উহা দংকেতপ্রযুক্ত। মহর্ষি এই স্থ্রে যে "সময়" বলিয়াছেন, ঐ সময় কি, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, শন্ধ ও অর্থের নিরম বিষয়ে নিয়োগই সময়। অর্থাৎ এই শন্ধের এই অর্থই বাচ্য, এইরূপ যে নিয়ম, তিল্বিয়ের "এই শন্ধ হইতে এই অর্থ ই বোদ্ধ্য" ইভ্যাকরে যে নিয়োগ অর্থাৎ স্থাইর প্রথমে প্রক্রেবিশেষক্বত অর্থবিশেষে শন্ধবিশ্বের যে সংকেত, ভাহাই "সময়"।

এই অর্থ এই শব্দের বাত্য, এইরূপ ষষ্ঠা বিভক্তিযুক্ত বাক্যের দারা যে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ বুঝা যায়, তাহা অবশ্র স্থীকার করি, উহাকেই আমরা সময় বা সংকেত বলি। কিন্তু ঐ সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ অর্থাৎ পরস্পর সংশ্লেষরূপ ( সংযোগাদি ) কোন সম্বন্ধ নহে। শব্দ ও অর্থ পরস্পর অপ্রাপ্ত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্ন স্থানে থাকে। তাহাতে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ অবশ্র থাকিতে পারে। কিন্তু প্রোপ্তিরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত ঐক্লপ সম্বন্ধ স্থাভাবিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের ঐ সংকেতরূপ সম্বন্ধর জ্ঞান ব্যতীত শব্দ প্রবণ করিলেও অর্থবোধ জ্বনে না। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, এই সময় বা সংকেত সম্বন্ধ-বাদীরও স্বীকার্য্য অর্থাৎ মীমাংসক বা বৈয়াক্রপণ্যৰ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহাদিগেরও

পূর্ব্বোজরপ সংকেত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার জ্ঞান না হইলে শ্বার্থবোধ জন্মিতে পারে না। সকল অর্থের সহিত সকল অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইবে না। কারণ, তাহা হইলে শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হইবে না। সম্বন্ধবাদীর মতেও সকল শব্দ হইতে সকল অর্থের বোধের আপত্তি হইবে। স্থতরাং অর্থবিশেষের সহিত শব্দবিশেষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানের উপায় কি ? ইহা সম্বন্ধবাদীকে অবশুই বলিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত শব্দার্থবোধ কথনই হইতে পারিবে না। স্থতরাং ''এই শব্দ এই অর্থের বাচক'' অথবা "এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য" এইরূপ সংকেতই ঐ সম্বন্ধ-বোধের উপায় বলিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বর্ধাদীকেও পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসংকেত স্বীকার করিতে হইবে; ভিনিও উহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন যদি পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসংকেত প্রমাণসিদ্ধ হইয়া সর্ব্দেশত হইল, তাহা হইলে তদ্দারাই শব্দার্থবোধের ব্যবস্থা বা নিয়মের উপপত্তি হওয়ায় 🗗 নিয়মের উপপত্তির জন্ম শব্দ ও অর্থের স্থাভাবিক সমন্ধ স্বীকার অনাবশ্রক। স্মৃতরাং শব্দার্থ-বোধের নিষ্নম আছে. এই হেতুর দ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। বে নিম্ন পূর্ব্বোক্তরপ দর্বদম্মত সংকেতপ্রযুক্তই উপপন্ন হয়, তাহা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক দম্বন্ধের **শাধক হইতে পারে না। স্থতরাং পুর্ব্বোক্ত শব্দা**র্থব্যবস্থা হেতুক অনুমানের দারাও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রম হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসংকেত বুঝিবার উপায় কি ? যদি কোন শব্দের সহিত তাহার অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কিন্নপে অজ্ঞ লৌকিক ব্যক্তিরা ঐ সংকেত বুঝিবে ? ভাষ্যকার "প্রযুজ্যমানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দার। এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, শব্দগুলি স্পচিরকাল হইতে সংকেতাত্মসারে বৃদ্ধ-ব্যবহারে প্রযুজ্যমান হুইয়া আসিতেছে। ঐ বৃদ্ধব্যবহারের দারা শব্দের সংকেতবিষয়ে অজ্ঞ বালকগণও সেই সেই শব্দের সংকেত বুঝিতেছে। প্রথমে বৃদ্ধবাবহারের দারাই শব্দের সংকেতজ্ঞান হয়। যেমন কোন এক বৃদ্ধ (প্রযোজক) অন্ত বৃদ্ধকে (প্রযোজ্য বৃদ্ধ ভৃত্যাদিকে) "গো আনয়ন কর" এই কথা বলিলে তখন প্রযোজ্য বৃদ্ধ ঐ বাক্যার্থ বোধের পরেই গো আনয়ন করে। ইহা ঐ স্থলে বৃদ্ধ-ব্যবহার। ঐ সময়ে পার্শ্বন্থ অজ্ঞ বালক ঐ প্রযোজ্য বৃদ্ধের গো আনয়ন দেখিয়া তাহার তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির অহমানপূর্বক তাহার ঐ প্রবৃত্তির জনক কর্তব্যতা জ্ঞানের অহমান করিয়া, শেষে ঐ কর্ত্তবান্তা জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত বাক্যশ্রবণজন্ত, ইহা অমুমান করে। কারণ, গোর আনম্বন কর্ত্তবা, এইরূপ জ্ঞান পূর্বেবাক্ত বাক্য শ্রবণের পরেই ঐ প্রবাজ্য বৃদ্ধের জন্মিয়াছে, ইহা ঐ ৰালক তথন বুঝিতে পারে। তদ্দারা ঐ বালক তাহার পরিদৃষ্ট প্রেয়োজ্য রুদ্ধের আনীত গো ) পদার্থকে "গো" শব্দের অর্থ বলিয়া নির্ণয় করে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধব্যবহারমূলক **অহুমানপ**রম্পরার দারা ত**থন** বালকের "গো" শব্দের সংক্তে-জ্ঞান জ্বন্মে। এইরূপ আরও অক্তান্ত শব্দের সংকেতজ্ঞান প্রথমতঃ সকল মানবেরই পিতা মাতা প্রভৃতি বৃদ্ধগণের ব্যবহারের দ্বারাই জন্মিতেছে। অজ্ঞ বালকগণ যে বৃদ্ধব্যবহারাদি দেখিয়া কত কত তত্ত্বের অমুমান দারা জ্ঞানলাভ করে, ক্রমে নিজেও সেই সমস্ত জ্ঞানমূলক নানা ব্যবহার করে, ইহা চিম্বাশীলের অবিদিত নহে। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংকেতও করা বায় না। কারণ, অর্থবিশেষকে নির্দেশ করিয় ই 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য" এইরূপ সংকেত করিতে হইবে। কিন্তু সেই অর্থবিশেষের সহিত সেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে ঐ নির্দেশ করা অসম্ভব। সংকেত করার পূর্ব্বে শব্দমাত্রই অক্তসংকেত বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দেশ হুইতেই পারে না। স্থতরাং পূর্বেরা জন্ধপ সংকেত স্বীকার করাতেই শব্দ ও অর্থের স্বান্তাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইতেছে। এতত্বহরেই ভাষ্যকার বিশ্বরাছেন,—"প্রযুদ্ধামানগ্রহণাচ্চ" ইত্যাদি। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ কথার দারা যাহা বলিয়াছেন এবং তাৎপর্যাটীকাকারই তাহার যেরূপ<sup>3</sup> তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহাতে তাৎপর্য্যাটীকাকারের বর্ণিত পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাদ হয় কি না, ইহা চিন্তনীয়। অজ্ঞ লৌকিকদিগের শব্দসংকেতজান কি উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাই এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহাতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলেও শব্দবিশেষে অর্থবিশেষের পূর্ব্বোক্তরূপ সংকেত করা যায়, তাহা অসম্ভব নহে, ইহা ত প্রতিপন্ন হয় নাই। তবে আর ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি নিরাসের জন্মই যে ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝি কিরূপে ? স্থণীগণ ইহা চিন্তা করিবেন।

তাৎপর্য্যটীকাকারের বর্ণিত আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বলিতে পারি যে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকিলে কেহই যে পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসঙ্কেত করিতে পারেন না, শব্দসঙ্কেত শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিয়ত আবশুক, ইহা নিযুক্তিক। পরস্ক যে শব্দের সহিত যে অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সেই অর্থবিশেষেও সেই শব্দের আধুনিক সন্ধেতরূপ পরিভাষা হইয়াছে ও হইতেছে। স্কৃতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যতীত যে সঙ্কেতই করা যার না, ইহা বলা যায় না। সঙ্কেতকারী সঙ্কেত বিষয়ে স্বতন্ত্র। তিনি অর্থবিশেষ নির্দেশ করিয়া শব্দবিশেষর সংস্কৃত করিতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছায়ন্দ্রারেই অর্থবিশেষ নির্দেশ করিয়া শব্দবিশেষের সঙ্কেত করিতে পারেন।

তাৎপর্য্য নীকাকার আরও বালিরাছেন যে, ইদানীস্তন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রথমতঃ বৃদ্ধব্যবহারই সম্বেত-জ্ঞানের উপায়। কিন্তু ঈশ্বরান্তপ্রহ্বশতঃ বাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অভিশর্মন সম্পন্ন, দেই অর্গাদিস্থ মহর্ষি ও দেবগণের শব্দসক্ষেতজ্ঞান পরমেশ্বরই সম্পাদন করেন। তাঁহা-দিগের শব্দপ্রয়েগমূলক ব্যবহার-পরম্পরায় আমাদিগেরও সক্ষেতজ্ঞান ও তন্মূলক নিঃশঙ্ক ব্যবহার উপপন্ন হইতেছে। সংসার অনাদি। অনাদি কাল হইতেই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরা, চলিতেছে। স্কৃত্রাং

১। প্রবৃদ্ধানানগ্রহণাচেতি। পরবেশবেশ হি বঃ স্বস্তাদৌ প্রাদিশস্থানারর্থে সংকেতঃ কৃতঃ সোহধুনা বৃদ্ধব্যবহারে প্রবৃদ্ধানানাং শকানানবিদিতসংপতিভির্পি বালৈঃ শক্যো গ্রহীতৃং তথাহি বৃদ্ধবচনানন্তরং তচ্ঞাবিশো
বৃদ্ধান্তরক্ত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভর্শোক্হর্বাদিপ্রতিপত্তেক্তক্ত্বং প্রভারনপুরিবীতে বাল ইত্যাদি।
—তাৎপর্বাচীকা।

জনাদি কাল হইতেই স্বেভ্জানও হইতেছে। প্রণয়ের পরে পুনঃ স্থান্তির প্রারম্ভে স্বেভ্জানের উপায় কি ? এতহত্তরে "ভায়কুস্মাঞ্জলি" এছে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"মায়াবৎ সময়াদয়ঃ" (২।২) অর্থাৎ স্থান্তর প্রথমে পরমেশ্বরই মায়াবীর ভায় প্রযোজ্য ও প্রযোজক-ভাবাপন শরীর্বয় পরিগ্রহ-পূর্বক পূর্ব্বাক্তরপে বৃদ্ধব্যবহার করিয়া, তদানীস্তন ব্যক্তিদিগের শব্দক্তজ্ঞান সম্পাদন করেন। তদানীস্তন সেই সকল ব্যক্তিদিগের ব্যবহার-পরম্পরার দ্বারা পরে অভ্য লোকের শব্দক্তজ্ঞান জন্মিয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার দ্বারা অজ্য লৌকিক ব্যক্তিগণের সঙ্কেতজ্ঞান চিরকাল হইতেই জন্মিতেছে ও জন্মিবে।

পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হইয়া সান্ধেতিক हरेल गांकबर नाज निवर्यक हरेया निर्ण । कांत्रन, नास्त्र माधुष ७ व्यमाधुष न्याहितांत्र स्मर्थ ব্যাকরণ শান্ত্র আবশুক হইন্নাছে। যে শব্দের বাচকৰ স্বাভাবিক, তাহা সাধু, তদ্ভিন্ন শব্দ অনাধু, ইহাই বলা যায়। কিন্তু শব্দের বাচকত্ব সাক্ষেতিক হইলে কোন্ শব্দ সাধুও কোন্ শব্দ অসাধু, ইহা বলা যায় না---সকল শব্দই সাধু, অথবা সকল শব্দই অসাধু হইয়া পড়ে। স্থতরাং শব্দের সাধুত্ব ও অসাধুত্বের বোধক ব্যাকরণ শাস্ত্র নিরর্থক। এতহ ভরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণ পূর্ব্বোক্ত "সময়" পরিপালনার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, পরমেশ্বর স্মষ্টির প্রথমে যে "সময়" অর্থাৎ অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের সঙ্কেত করিয়াছেন, তাহার পরিপালন ব্যাকরণের প্রয়োজন। অর্থাৎ পরমেশ্বর যে অর্থে যে শব্দের সঙ্কেত করিয়াছেন, 'সেই मक्टे त्महे चार्य माधू, जिस्त्र मक तम् व्यर्थ व्यमाधू, हेश त्याहेत्ज गांकत्र मार्थक। जात्या তাৎপর্যাটীকাকারের উদ্ধৃত পাঠাত্মদারে সময়ের পরিপালন বলিতে সঙ্কেতের জ্ঞান বা হ্লাপনই বৃঝিতে হইবে। সঙ্কেতের জ্ঞাপনই তাহার পালন। পুর্বোক্তরূপ সঙ্কেত্জাপক ব্যাকরণ পদস্তরূপ শব্দের অরাধ্যান অর্থাৎ অনুশাসন এবং বাকাস্বরূপ শব্দের অর্থলক্ষণ অর্থাৎ অর্থজ্ঞাপক, এই কথা বলিয়া ভাষ।কার ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরও প্রয়োজন বর্ণন করিয়াছেন। ভাষ্যে এখানে কেবল শক্ষাত্র অর্থে ছই বার "বাচ্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পদরূপ শব্দ ও বাক্যরূপ শব্দের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ব্যাকরণ শাস্ত্র পদের প্রকৃতি-প্রতায় বিভাগ দারা সাধুদ-বোধক। পদসমূহরূপ বাক্যের অর্থ বুঝিতেও ব্যাকরণ আবশুক। কারণ, বাক্যের ঘটক পদের জ্ঞান এবং প্রাক্ততি-প্রত্যন্ন বিভাগের দারা পদের অর্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন। ইহা বুঝাইতেই ভাষ্যকার পরেই প্রাচীন-সন্মত বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্যাকরণ পদরূপ শব্দের অম্বাধ্যান, এই জন্মই ব্যাকরণকে "শব্দামূশাসন" বলা হইয়াছে। মহাভাষ্যে ব্যাক-तरात्र **अराजन विभा**तारा वर्षिक हरेबारह । जावमक्षतीकात जवन कहे वह विठातर्भ्वक वाक-রণের প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার উপসংহারে তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য বলিয়ছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বসম্মত শব্দ-সঙ্কেতের ভারাই যথন শব্দার্থবাধের নিরম উপপর হয়, তথন উহার ভারাও শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তি-রূপ্ সম্বন্ধ অনুমান করা বার না। অন্ত অনুমানের হেতুও পূর্ব্বে নিরম্ভ হইয়াছে। মৃতরাং শব্দ ও অর্থের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অনুমান করিবার হেতৃ কিছুমাত্র নাই। ঐ অনুমানের হেতৃ পদার্থলেশ্ও নাই। ভাষ্যে "অর্থত্বোহপি" ইহাই প্রকৃত পাঠ'। "তৃষ" শব্দ লেশ অর্থে প্র্যুক্ত হইরাছে। অর্থ শব্দের ধারা এথানে প্রয়োজন অর্থও বুঝা ধার। প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধের অনুমান করা নিস্প্রয়োজন, উহার হেতৃ প্রয়োজনলেশও নাই, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা ঘাইতে পারে ॥ ৫ ৫॥

## সূত্র। জাতিবিশেষে চানিয়মাৎ ॥৫৬॥১১৭॥

শাসুবাদ। পরস্তু বেহেতু জাতিবিশেষে নিয়ম নাই [ অর্থাৎ যখন একই শব্দ হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অর্থাও বুঝিতেছে, সর্বদেশে সর্বজাতি সমান ভাবে সেই শব্দের সেই অর্থবিশেষই বুঝে, এইরূপ নিয়ম নাই, তখন শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। সাময়িকঃ শব্দাদর্থসংপ্রত্যয়ো ন স্বাভাবিকঃ। ঋষ্যার্য্য-ক্লেচ্ছানাং যথাকামং শব্দপ্রয়োগোহর্থপ্রত্যায়নায় প্রবর্ততে। স্বাভা-বিকে হি শব্দস্থার্থপ্রত্যায়কত্বে, যথাকামং ন স্থাৎ, যথা তৈজসম্ম প্রকাশস্থ রূপপ্রত্যয়হেতুত্বং ন জাতিবিশেষে ব্যভিচরতীতি।

অনুবাদ। শব্দ হইতে অর্থবোধ সাময়িক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সক্কেতপ্রযুক্ত, স্বাভাবিক নহে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বভাবসম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে। (কারণ) অর্থ-বিশেষ বুঝাইবার জন্ম ঋষিগণ, আর্য্যগণ ও ফ্রেচ্ছগণের ইচ্ছামুসারে শব্দপ্রয়োগ প্রস্বুত্ত হইতেছে। শব্দের অর্থবোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে (পূর্ব্বোক্ত ঋষি প্রভৃতির) ইচ্ছামুসারে (শব্দপ্রয়োগ) হইতে পারে না। যেমন তৈজস প্রকাশের অর্থাৎ আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব জ্বাতিবিশেষ ব্যভিচারী হয় না। [অর্থাৎ আলোক যে রূপ প্রকাশ করে, তাহা সর্ববদেশে সর্বব্রুতির সম্বন্ধেই করে। কোন দেশে আলোকের রূপপ্রকাশকত্বের অভাব নাই।]

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বস্থেত্রের দারা বলিয়াছেন যে, প্রমাণসিদ্ধ সংক্ষেত্রের দারাই শব্দার্থবোধের । নয়মের উপপত্তি হওয়ার শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশ্রুক। ঐরপ সম্বন্ধ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। এখন এই স্থ্রের দারা বলিতেছেন যে, শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ উপপন্নও হয় না। অর্থাৎ উহার যেমন সাধক নাই, তক্রপ বাধকও আছে। কারণ, জাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির এই কথা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ঋষিগণ, আর্য্যগণ

<sup>&</sup>gt;। অর্থরপস্তবো লেশোহর্থতুবঃ, স নাজি, কেবলং পরিঃ প্রাপ্তিগক্ষণঃ সম্বন্ধঃ করিত ইতার্থঃ। তথাচ মাডাবিকসম্বন্ধাভাবাদমুমানাভেগায় অবিনাভাবসিদ্ধার্থং মাডাবিকসম্বন্ধাভিধানমুক্তমিতি সিদ্ধঃ।—তাৎপর্যটীকা।

ও মেচ্ছগণের ইচ্ছাস্থুসারে অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের প্রয়োগ দেখা যায়। ঋষি, আর্য্য ও মেচ্ছগণ যে একই অর্থে সমান ভাবে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা স্বেচ্ছামুসারে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিকই হইত, তাহা ছইলে স্বেচ্ছামুসারে অর্থবিশেষে কেহ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। কারণ, যে ধর্মাট যাহার স্বাভাবিক, তাহা জাতি বা দেশভেদে অন্তথা হয় না। যেমন আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব ধর্ম স্বাভাবিক, উহা জাতি বা দেশবিশেষে ব্যভিচারী নহে। অর্থাৎ কোন জাতি বা দেশবিশেষে আলোকের রূপপ্রকাশকত্ব আছে। এইরূপ শব্দের অর্থবিশেষ-বোধকত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল জাতি বা সকলদেশীয় লোকই সেই শব্দের দ্বারা সেই অর্থবিশেষই বুঝিত এবং সেই এক অর্থেই সেই শব্দের প্রয়োগ করিত; ইচ্ছামুসারে শব্দার্থবিধ ও শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিত না। স্কৃত্রাং জ্বাতিবিশেষে শব্দার্থবোধের নিয়ম না থাকায় উহা স্বভাবদহন্ধ প্রযুক্ত নহে, উহা সাংকেতিক।

স্থুৱে "অনিয়ম" শব্দ ব্যভিচার অর্থে উক্ত হইয়াছে। "নিয়ম" শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। নব্য নৈরাম্বিকগণও ব্যাপ্তি অর্থে "নিষ্ণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১ অঃ, ২ আঃ, ৫ স্থত্তভাষাটিপ্রনী দ্রপ্তব্য )। তাই মহর্ষি "অনিয়ম" বলিয়া ব্যভিচারই প্রকাশ করিয়াছেন। নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি না থাকিলেই ব্যক্তিচার থাকিবে। ভাষ্যকারও "ন জাতিবিশেষে ব্যক্তিচরতি" এই কথার দারা স্থাকে "অনিয়ম" শন্দের ব্যভিচাররূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শন্দ হইলেই তাহা সর্বনেশে একরূপ অর্থই বুঝাইবে, এইরূপ নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি নাই; কারণ, জাতি বা দেশবিশেষে উহার ব্যভিচার আছে, ইহাই মহর্ষির তাৎপর্যা। এই ব্যভিচারের উদাহরণ ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর ৰলেন নাই। ঋষি, আর্য্য ও মেচ্ছগণের যে ইচ্ছামুদারে শব্দ প্রয়োগ বা শব্দার্থ-বোধ হয়, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ বলিতে তাৎপর্যাচীকাকার বলিয়াছেন যে, আর্য্যগণ দীর্যশূক পদার্থে ( যাহা এ দেশে যব নামে প্রাসিদ্ধ ) "যব" শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহারা যব শব্দের দ্বারা ঐ অর্থই বুঝেন। কিন্তু মেচ্ছগণ কন্ধু অর্থে ( কাউন ) যব শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা যব- শব্দের দারা ঐ অর্থই বুঝেন। এইরূপ ঋষিগণ নবসংখ্যক স্কোত্রীয় মন্ত্রবিশেষ অর্থে "ত্রিবুৎ" শব্দের প্রয়োগ করেন। তাঁহারা "ত্রিবুৎ" শব্দের দ্বারা ঐ অর্থ বুঝেন। কিন্তু আর্য্যগণ লতাবিশেষ (তেউড়ী) অর্থে "ত্রিবুৎ" শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ত্রিবৎ শব্দের দারা লতাবিশেষ বুঝেন। শ্রীধরভট্ট স্থায়কনদলীতে বলিয়াছেন বে, "চৌর" শব্দের দারা দাক্ষিণাত্যগণ ভক্ত (ভাত) বুঝেন। কিন্ত আর্য্যাবর্স্তবাসিগণ উহার দারা তন্তর বুঝেন। জন্মন্ত ভটও ভাগ্নমঞ্জনীতে বলিয়াছেন যে, তন্তরবাচী "চৌর" শব্দ দাক্ষিণাত্যগণ ওদন অর্থাং অন অর্থে প্রয়োগ করেন। স্থত্যোক্ত "জাতিবিশেষে" শব্দের দ্বারা

 <sup>। &</sup>quot;ব্রির্ব্বহিব্পবদানং" ইতি আংতৌ বিবৃদ্ধকাত বৈশুপাং লোকসিছে।হবঃ, বাক্যশেষাদৃক্ষয়ায়্রের্
স্কেন্ অব্ছিতানাং বহিব্পবদানায়কতে।অনিপালন-ক্ষানাং "উপালৈ গায়তাং নর" ইত্যাদীনামৃচাং নবক্ষর্বঃ।
—সাম সংহিতাভাব্য।

এখানে দেশবিশেষ অর্থ ই অভিপ্রেত, ইহা উদ্যোতকর বলিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোত-করের ঐ ব্যাখ্যার কারণ বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, আর্য্যদেশবর্ত্তী যে সকল মেচ্ছ, তাহারা আর্য্যদিগের ব্যবহারের দারাই শব্দের সংকেত নিশ্চয় করে, স্মতরাং তাহারাও আর্য্যগণের স্তায় সেই भक्त इहेरक रमहे अर्थवित्मयहे बुरख । जाहा हहेरल कािकितित्मर भक्तार्थरवार्यत निव्रम नाहे, এ कथा बला यात्र ना । कात्रन, व्यत्नक सारू कां जिल्ल वार्या कां जित्र छात्र এक मन ट्रेंटिंग अकत्र अर्थ है ববে। এই জন্মই উদ্যোতকর জাতিবিশেষ বলিতে এখানে দেশবিশেষই মহর্ষির ১ভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। ভাহা হইলে মহর্ষির কথিত অনিয়মের অমুপপত্তি নাই। কারণ, দেশবিশেষে শব্দার্থবোধের অনিয়ম স্বীকার্যা। জয়ন্ত ভট্টও স্থায়মঞ্জরীতে "জ্ঞাতিশব্দেনাত্র দেশে বিবক্ষিত:" এই কথা বলিয়া দেশবিশেষেই শব্দপ্রয়োগাদির অনিয়ম দেখাইতে দাক্ষিণাত্যগণ "চৌর" শব্দের ওদন অর্থে প্রয়োগ করেন, ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, দেশভেদে একই শব্দের নানার্থে প্রয়োগ হওয়ায় শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। শব্দার্থ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলে দেশভেদে শব্দার্থ-বোধের পূর্ব্বোক্তরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম থাকিত না। আলোকের স্বাভাবিক রূপপ্রকাশকত সর্ব্ব-দেশেই আছে। আলোক হইলেই তাহা রূপ প্রকাশ করিবে, এই নিয়মের কোন দেশেই ভঙ্গ নাই। ুপুর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সকল শব্দেরই সকল অর্থের সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। বিভিন্ন দেশে যে অর্থে দেই শব্দের প্রয়োগ হয়, দেই অর্থের সহিতও দেই শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। দেশবিশেষে অর্থ বিশেষেই দেই শব্দের সঙ্কেতজ্ঞানপ্রযুক্ত অর্থবিশেষেরই বোধ ক্ষুনিয়া থ'কে। অথবা আর্য্যদেশপ্রসিদ্ধ অর্থই প্রকৃত, মেচ্ছদেশপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রাহ্থ নহে। মেচ্ছগণ সঙ্কেতভ্রমবশতঃই অর্থবিশেষে শন্দ্বিশেষের প্রয়োগ করেন। ভাষমঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট এই সকল কথা ও মীমাংঘা-ভাষাকার শবর স্থামীর স্থপক স্মর্গনের কথার উল্লেখ করিয়া সকল মতের থণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্থায়মতের বিশেষরূপ সমর্গন করিয়াছেন। তাৎপর্যানীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থের সহিতই সকল শব্দের স্বাভাবিক সমন্ধ আছে বলিলে, সকল শব্দের দারাই সকল অর্গের বোধের আপত্তি হয়। স্থতরাং স্বাভাবিক সমন্ধনাদীর অর্থ বিশেষের সহিতই শব্দবিশেষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার দেশভেদে যে একই শদ্বের নানার্থে প্রয়োগ, তাহা উপপন্ন হইবে না। অর্থমাত্রের সহিত শস্ক-মাত্রের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেও অর্থবিশেবে শব্দবিশেষের পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেত স্বীকার করার শব্দার্থ বোধের ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপন্ন হয়, ইহা বলিতে পারিলেও অর্থ মাত্তের সহিত শব্দমাত্তের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় উহা স্বীকার করা যায় না। দেশভেদে যে একই শব্দের বিভিন্ন অর্গে প্রয়োগাদি দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কেতভেদ প্রযুক্তও উপপন্ন হইতে পারায়, অর্থমাত্রের সহিত শব্দমাত্রের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার অনাবশুক। তাৎপর্যাটীকাকার দেশবিশেষে সঙ্কেতভেদের কারণ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সঙ্কেত পুরুষেচ্ছাধীন। পুরুষের ইচ্ছার নিয়ম না থাকায় সঙ্কেতও নানাপ্রকার হুইয়াছে। দেশবিশেষে অর্থ বিশেষেই সেই শঙ্কের সক্ষেতপ্রযুক্ত ঐ সঙ্কেতের জ্ঞানম্বত্ত অর্থ বিশেষের বে'ধ হইতেছে। স্থাইর প্রথমে স্বয়ং ঈশ্বরই শব্দসন্থেত করিয়াছেন, ইহা ভাষ্যকার ও উদ্যোতকর স্পাষ্ট বলেন নাই। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধরূপ সক্ষেত পৌরুষেয়, অনিত্য, ইহা উদ্যোতকর বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ঐ সঙ্গেত ঈশ্বরই করিয়াছেন, ইহা স্পাষ্ট বলিয়াছেন। অবশ্র আধুনিক অপভংশাদি শব্দের সঙ্কেতও যে ঈশ্বরকৃত, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার বলেন নাই। কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্বপ্রযুক্ত অনেক সাধু শব্দের দেশবিশেষে বিভিন্ন অর্থে যে সঙ্কেত, তাহাও ঈশ্বরকৃত, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের মত বুঝা যায়।

নবা নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ বিচারপুর্বক "এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধবা" ইত্যাদি প্রকার ঈশরেচ্ছাবিশেষকেই শন্দের শক্তি নামক সংকেত বলিয়াছেন। ঈশরেচ্ছা নিতা, স্বতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ সংকেতও নিতা। অপভ্রংশাদি ( গাছ, মাছ প্রভৃতি ) শব্দের ঐরূপ নিতা সংকেত নাই। কারণ, তাহা থাকিলে অনাদি কাল হইতে "গো" প্রভৃতি সাধু শব্দের স্থায় ঐ সকল শব্দেরও প্রয়োগ হইত। অর্থবিশেষে শক্তিভ্রমবশতঃই অপভংশাদি শব্দের প্রয়োগ ও তাহা হইতে অর্থবোধ হইতেছে, এবং পারিভাষিক অনেক শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে; তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ঈখরেচ্ছাবিশেষরূপ নিত্য সংকেত নাই। আধুনিক সংকেতরূপ পরিভাষাবিশিষ্ট শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। পূর্ব্বোক্ত নিত্য সংকেতবিশিষ্ট শব্দকে "বাচক" শব্দ বলে। শান্দিক-শিরোমণি ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন,—সংকেত দিবিধ। (১) আজানিক এবং (২) আধুনিক। নিত্য সংকেতকে আজানিক সংকেত বলে এবং তাহাই "শক্তি" নামে কথিত হয়। ক দাচিৎক সংকেত অর্থাৎ শাস্ত্রকারাদিক্ত সংকেতকে আধুনিক সংকেত বলে; ইহা নিত্যসংকেতরূপ শক্তি নহে। কারণ, পারিভাষিক শব্দগুলির অনাদি কাল হইতে প্রয়োগ নাই। যে সকল শব্দের অনাদিকাল হইতে व्यर्थितिस्य श्रीतां इटेर्फ्ट्, रार्ट नकल संस्कृत रार्ट वर्थित्सरह क्रेश्वरत्रकाविरसंवत्तर व्यनिति নিতা সংকেত আছে, বুঝা যায়। মেচ্ছগণ "ঘব" শব্দের দারা কক্ষু অর্থ বুঝিলেও ঐ অর্থে যব শব্দের ঐ নিত্য সংকেত নাই। তাহার। ঐ অর্থে নিত্য সংকেতরূপ শব্দি ভ্রমেই যব শব্দের দারা কন্ধু বুঝিয়া থাকে। কারণ, বাক্যশেষের দারা দীর্ঘশুক পদার্থেই "ধব" শব্দের শক্তি নির্ণয় করা যার'। কঙ্গু অর্থেও "যব" শব্দের শক্তি থাকিলে অবগু শাস্তাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। যেখানে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে শক্তির গ্রাহক আছে, দেখানে দেই সমস্ত অর্থেই দেই <mark>শব্দে</mark>র শক্তি নির্ণয় হইবে। মূল কথা, গদাধর প্রভৃতির মতে স্মৃষ্টর প্রথমে ঈশ্বর যে দেহ ধারণ করিয়া

১। বেশবাক্য আছে,—"বৰ্ষমন্ত্ৰকভিবতি।" এখানে জাতি:শুদে বৰ শক্ষের ছিবিধ আর্থে প্রয়োগ দেখা যার বলিয়া বৰ শক্ষার্থ সন্দেহে বাক্যশেবের ছারা বৰ শক্ষের ছীর্ঘশুক পদার্থে শক্তি নির্ণন্ধ হয় এবং সেই শক্তি নির্ণন্ধের জন্মই বাক্যশেব বলা হইয়াছে,—

বসন্তে সর্ব্বশস্তানাং জারতে পত্রশাতনং। মোহমানাক্ত ডিঠন্তি ববাঃ কণিশশালিনঃ।

ইহার ছারা নির্ণীয় হয় যে, কণিশবুক পদার্থ অর্থাৎ দীর্যপূরু পদার্থই "বব" শব্দের বাচ্য। কলু (কাউন) বব শব্দের বাচ্য নহে। স্করাং রেচছরণ শক্তিত্রৰ বশৃতঃই কলু অর্থে "বব" শব্দের প্রারোগ করিয়াছেন। শব্দসংকেত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষরূপ সংকেত অনাদি সিদ্ধ, নিতা। ঈশ্বর প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ সংকেত বুঝাইয়াছেন। পরে সেই বৃদ্ধগণের ব্যবহারপরস্পরায় ক্রমে সাধারণের শব্দসংকেত জ্ঞান হইয়াছে। প্রথমে ঈশ্বরই জ্ঞানগুরু। তাহার ইচ্ছা ও অমুগ্রহেই জগতে জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে।

এখন একটি কথা বিবেচ্য এই যে, স্থায়স্থতকার মহর্ষি গোডম যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ সমর্থনপূর্বাক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ স্থাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও শব্দপ্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলেন নাই। শব্দ অনুমান, ইহা কেবল বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত। মহর্ষি কণাদ "এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতং" (১ অঃ, ২ আঃ, ০ ফুত্র) এই স্থত্তের দারা শাব্দ বোধকে অনুমতি বলিয়া, ঐ সিদ্ধান্তকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই পূর্জাচার্য্যগণ ঐকমত্যে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্ত মহর্ষি কণাদ যে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী ছিলেন এবং মহর্ষি গোতমোক্ত "সম্বন্ধাচ্চ" এই স্থা্রোক্ত হেতুর দারা শব্দকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিভেন, ইহা কেহ বলেন নাই। পরস্ত বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীণর ভট্ট "গ্রায়কন্দলী"তে বিশেষ বিচার দ্বারা শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থণ্ডনপূর্ব্বক গোতমোক্ত প্রকারে পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দগংকেতেরই সমর্থন করিরাছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও মীমাংসক ও বৈরাকরণদিগকেই শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী বলিয়া টুলেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অনুপপত্তির ব্যাথা করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে, স্মতরাং শব্দ অমুমানপ্রমাণ, ইহা সিদ্ধ করিতে শব্দ ও অর্থের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ-কথন, তাহা অযুক্ত। শব্দ অনুমানপ্রমাণ, ইহা কিন্তু শব্দার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদী মীমাংসক ও বৈয়াকরণগণ দিদ্ধ করিতে ধান নাই। ঐ পূর্ব্ধপক্ষবাদী কাহাগ্ন ? ইহাও তাৎপর্যাটীকাকার প্রভৃতি বলেন নাই। মহর্ষি কণাদ ভিন্ন আর কোন ঋষি যে শব্দার্থের খাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকারপূর্ব্বক শব্দকে অনুমানপ্রমাণ বলিয়া সমর্থন করিতেন, ইহাও পাওয়া যায় मা। এ ক্ষেত্রে মহর্ষি কণাদই শকার্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকারপূর্ব্বক শব্দকে অনুমানপ্রমাণ বলিতেন, শ্রীধর ভট্ট বৈশেষিক মত ব্যাখ্যায় স্বাভাবিক সম্বন্ধ-পক্ষ খণ্ডন করিলেও মহর্ষি কণাদের উহা সিদ্ধান্তই ছিল, ইহা কল্পনা করা ষাইতে পারে। এই প্রকরণোক্ত স্থায়স্থতগুলির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনার দারা ঐরপ বুঝা যাইতে পারে। মহর্ষি গোতম এই প্রকরণে কণাদ-দিদ্ধান্তেরই সমর্থনপূর্বক থণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। অথবা মহর্ষি গোতম "সম্বন্ধাচ্চ" এই স্থত্তে কণাদের অসম্মত হেতুর দারাও পুর্বোক্ত পূর্বাপক্ষের সমর্থনপূর্বাক তাহারও খণ্ডনের দারা ঐ পূर्स्त य कानकार मिन्न इव ना, या अविक मधनानी अछ कर ९ डेरा ममर्थन कविष्ठ পারেন না, ইহাই ঐতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদ শান্ধ বোধকে অমুমিতি বলিয়াছেন। কিন্তু শন্ধ-শ্রবণাদির পরে কিন্তুপ হোরা কিন্তুপে সেই অমুমিতি হয়, তাহা বলেন নাই। পরবর্তী বৈশেষিকা-চার্য্যাপ নানা প্রকারে অমুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া কণাদ-মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ও ভারাচার্য্য উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, গলেশ ও জগদীশ তর্কালন্ধার প্রভৃতি বৈশেষিকসন্মত অনুমানের উল্লেখপুর্বক তাহার সমীচীন খণ্ডন করিয়াছেন। স্থায়াচার্য্যগণের কথা এই যে, শব্দ শ্রবণের পরে পদজ্ঞানজন্ম যে পদার্গগুলির জ্ঞান জন্মে, তাহা শাব্দ বোধ নহে। সকল পদার্থবিষয়ক সমূহালয়ন স্মৃতির পরে ঐ পদার্থগুলির যে পরস্পর সম্বন্ধ বোধ হয়, ভাহাই অবন্ধবোধ নামক শব্দ বোধ। যেমন "গৌরস্তি" এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে অস্তিত্ব এবং গো প্রভৃতি পদার্থ-বোধ শান্দবোধ নহে। অন্তিত্বের সহিত গোপদার্থের যে সম্বন্ধ-বোধ অর্থাৎ "অন্তিত্ব-বিশিষ্ট গো" এইরূপ যে চরম বোধ, তাহাই দেখানে অন্বয়বোধ। এই প্রকার অন্বয়বোধরূপ শাব্দ বোধ অনুমিতি হইতে পারে না। ঐ বিশিষ্ট অনুভূতির করণরপে অনুমান ভিন্ন শব্দপ্রমাণ স্বীকার্যা। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবয়বোধ অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই জন্মে বলিলে, তাহা ঐ স্থলে কোনু হেতুর দ্বারা কিরুপে হইবে, তাহা বলা আবশুক। ঐরূপ অন্বয়বোধে শব্দই হেতু হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, যে গো পদার্থে অন্তিত্বের অনুমিতি হইবে, সেই গো পদার্থে শব্দ না থাকায় উহা হেতু হইতে পারে না। এইরূপ বৈশেষিকাচার্য্যগণের প্রদর্শিত অন্তান্ত হেতুও অসিদ্ধ বা ব্যভিচারাদি কোন দোষযুক্ত হওয়ায় তাহাও হেতু হইতে পারে না। পরস্ক কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদিপূর্ব্বকই পূর্ব্বোক্ত হলে "অন্তিত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপ অন্বয়বোধ জন্মে, ইছা অহুভবসিদ্ধ নহে। কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি ব্যতীতই শব্দশ্রবণাদি কারণবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ অন্বয়বোধ জন্মে, ইহাই অনুভবসিদ্ধ। ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির বিলম্বে কাহারও শাব্দ বোধের বিলম্ব হয় পদজ্ঞান, পদার্থজ্ঞান প্রভৃতি অন্বয়বোধের কারণগুলি উপস্থিত হইলে তথনই শান্দ বোধ হইয়া যায়। তাহাতে কোন হেতু জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির অপেক্ষা থাকে না। এবং "অস্তিত্ব-বিশিষ্ট গো." এইরূপ শাব্দ বোধ হইলে "গো আছে, ইহা শুনিলাম" এইরূপেই ঐ শাব্দ বোধের মানস প্রত্যক্ষ (অমুবাবদায় ) হয় শাব্দ বোধ অনুমিতি হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অন্তিত্বরূপে গোকে অমুমান ক্রিলাম" ইত্যাদি প্রকারেই ঐ বোধের মান্য প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। স্বতরাং শান্ধ বোধ বা অশ্বয়বে,ধ যে অনুমিতি হইতে বিজ্ঞাতীয় অমুভূতি, ইহা ৰুঝা যায়। বৈশেষিক চার্য।গণ পুর্ব্বোক্তরূপ অনুব্যবসায় ভেন স্থীকার করেন নাই। কিন্তু স্থায়াচার্য্যগণ শাস্ক বোশস্থলেও যে "আমি অনুমিতি করিলাম" এইরূপেই ঐ বোধের অনুবাবনায় ( মানস প্রত্যক্ষ ) হয়, ইহা একেবারেই অনুভাবিরুদ্ধ বলিয়াছেন এবং তাহারা আরও বছ যুক্তির দ্বারা শাব্দ বোধ যে অমুমিতি হইতেই পারে না অর্গাৎ শব্দ প্রবণাদির পরে যে আকারে অষয়বোধরূপ শাব্দ বোধ জন্মে, ভাষা দেখানে অমুমানপ্রমাণের দারা জন্মিতেই পারে না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, কোন হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির পরেই শান্ধ বোধরূপ অন্তমিতিবিশেষ জন্মে, উছা অমুমিতি হইতে বিশক্ষণ অনুভূতি নহে। সর্ব্বত্রই পদ-পদার্থজ্ঞানের পরে গো প্রভৃতি পদার্থে অক্তিম প্রভৃতি পদার্থের অথবা ভাষার সহস্কের সাধক কোন হেতুজ্ঞানও ভাষাতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ জন্মে, অথবা সেই বাক্যার্থবটিত কোন সাধ্যের সাধক কোন হেতু পদার্থের জ্ঞান ও ভাহাতে ব্যাপ্তিজ্ঞানাদ জন্মে, ভাহার ফলেই সেই স্থলে অনুমানপ্রমাণের ঘারাই সেই

বাক্যার্থবােধ বা শাব্দবােধ জন্মে, এই বৈশেষিক দিল্ধান্ত অমুভব্ৰিক্ল বলিয়াই স্থান্নাচ ব্যাগ্ৰ খীকার করেন নাই। সর্ব্বত্তই শব্দ শ্রবণাদির পরে কোন হেতুজ্ঞান ও তাহাতে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদি উপস্থিত হইবে, তাহার ফলেই শাস্কবোধ অমুমিতি হইবে, শাস্ক বোধ অমুমিতি হইতে বিদ্বাতীয় অমুভূতি নহে, ইহা ফ্রায়াচার্য্য প্রভূতি আর কেহই স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধ শস্ত্রাদার শব্দকে প্রমাণ বলিতেন না। শব্দের অব্যবহিত পরেই শাব্দ বোধ না হওয়ায় উহা কোন অমুভূতির করণ হইতে না পারায় প্রমাণই হইতে পারে না। শব্দ প্রবণাদির পরে যে চরম বোধ জন্মে, তাহা মানদ প্রত্যক্ষবিশেষ। "গৌরন্তি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে পদপদার্থ জ্ঞানাদির পরে মনের দারাই অন্তিত্ববিশিষ্ট গো, এইরূপ বোধ জন্ম। তত্ত্ব-চিন্তামণিকার গঙ্গেশ শব্দ চিন্তামণির প্রারম্ভে এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মত খণ্ডন করিরাছেন। টীকাকার মথুরানাথ গঙ্গেশের খণ্ডিত প্রথমোক্ত মতকে বৌদ্ধ মত বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন। নবা নৈয়ায়িক জগদীশ ভর্কালম্বারও শব্দশক্তিপ্রকাশিকার প্রারম্ভে শাস্ব বোধ মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, এই মতের খণ্ডন করিয়া, পরে বৈশেষিক মডের খণ্ডন করিয়াছেন। শাস্ব বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বুঝাইতে জগদীশ বলিয়াছেন যে, প্রবারাস্তরে উপস্থিত পদাৰ্থও প্ৰত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, বিস্তু শাস্ত্র বোধ স্থলে সেই সেই অর্থে সাকাজ্জ পদার্থ किंत बाग्र कान भवार्थ भाक तार्थत्र विषय हम ना । भाक ताथ यकि मानम क्षान्य हरेज, जारा হইলে "গৌরন্তি" এইরূপ বাক্য শ্রবণাদির পরে অমুমানাদির দারা কোন অপর একটি পদার্থ যেখানে জ্ঞানবিষয় হইয়াছে, সেখানে সেই অপর পদার্থও ( ঘটাদি ) ঐ শাক বোধের বিষয় হইতে

১। জগদীশ সর্বলেবে একটি অকাট্য যুক্তি বলিয়াছেন বে, "বটাদক্তঃ", এইরূপ বাক্য প্রবোগ করিলে তদ্ধারা . "ঘটভেছবিশিষ্ট" এইক্সপই বোধ জনো, ইহা সৰ্কালনসিদ্ধ। ঐ স্থলে পটাদি পদাৰ্থ ঐ বোধের বিশেষ্য হইলেও ঘটডাদিরপে তাহা জ্ঞানবিষয় হয় না। কারণ, পটডাদিরপে পটাদি পদার্থের উপস্থাপক কোন শব্দ ঐ বাক্যে নাই। স্থতরাং ঐ বাকাজন্ত বে শান্ধ বোধ, ভাহাকে নিরবচ্ছিত্র বিশেষ্যতাক বোধ বলে। বেরণে বে পদার্থ কোন পদের ৰাৱা উপস্থাপিত হয়, সেইব্ৰুপে সেই পদাৰ্থই শান্ধ বোধের বিষয় হইৱা থাকে। বেখানে পট্জানিব্ৰূপে পটানি পদাৰ্থ कान भरवत बाता छेभश्वाभिछ इत नारे, स्मथात्न भठेवावित्रत्म भठेवि भवार्थ मान वात्रत्म विवत हरेए भारत ना, পটাদি পদাৰ্থই সেধানে শাব্দ বোধের বিবন্ধ হয়। কিন্তু অনুমিতি এইরাপ<sup>্</sup>হইতে পারে না। অনুমিতি ছলে বে পদার্থ বিশেষ্য হয়, তাহা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মারণেই অনুমিতির বিশেষ্য হয়। বেমন "পর্ববতো বছিমান" এইব্লপ অনুষিতিতে পৰ্যত বিশেষা, পৰ্যতত্ত্ব বিশেষাভাষচেছক। দেখানে পৰ্যতত্ত্বপেই পৰ্যতে বহ্নি ব্যাপ্য ধ্ৰের জ্ঞান ( পরাষর্শ ) হওরার পর্বভত্তরণেই পর্বন্তে বহ্নির অনুমিতি হর। কেবল "ৰছিমান" এইরূপ অনুমিতি কাহারই इब ना ७ इरेर्ड পाরে ना, এই अप नर्सनच । निकासामुनात "वडी वस:" এই পূর্বোক্ত বাকোর বারা পূর্বোক প্রকার সর্বসন্মত শান্ধ বোধ অকুমানের ছারা কিছুতেই নির্বাচ করা বার না। কারণ, বেষন কেবল "বছিমান" এইরপ অমুনিতি হইতে পারে না, তক্রণ কেবল "বটভেববিশিষ্ট" এইরপও অমুনিতি হইতে পারে না। কিন্ত शूर्काक "वहापन:" এই वाका व्हेंएठ रूपन "वहत्कपविभिक्षे" अहेन्नभ नाम वाव मर्काकनमिन्न। विनि नाम বোধকে অকুষিতি বলেন, তিনি অনুযান ছারা কোন মডেই এক্লপ বোধ নির্বাহ করিতে পারেন না। স্থভরাং শাস্ত বোধ অসুমিতি নহে। প্ৰ জুমুমান হইতে পুথকু প্ৰমাণ।

পারিত, কিন্ত তাহা হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অন্তিত্ববিশিষ্ট গো" এইরূপে ঐ পদার্থই শাব্দ বোধের বিষয় হয়। পরস্ত যদি শাব্দ বোধ প্রাত্তাক্ষ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অন্তিম্ব-বিশিষ্ট গো" এইরূপ বোধের ভার "অন্তিম্ব গোবিশিষ্ট" এইরূপেও ঐ মানস প্রভাক্ষ হইতে পারিত। তাহা যথন হয় না, তথন শাব্দ বোধ প্রত্যক্ষ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। পরস্ক শাব্দ বোধকে প্রত্যক্ষ বলিলে বিভিন্ন বিষয়ে শাব্দবোধের সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক হয়, এই কথাও বলা যার না। কারণ, ঐ মতে শাক বোধ নিজেও প্রত্যক্ষ। শাক বোধের প্রতি তাহার সামগ্রী প্রতিবন্ধক, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। স্থায়স্থাকার ও ভাষ্যকার বাহ। বলিয়াছেন, তাহা পুর্বেই যথাস্থানে ব্যাথ্যাত হইয়াছে। শাব্দ বোধ ও অন্নমিতির কারণ-ভেদবশত: এ ছইটি বিজাতীয় বিভিন্ন প্রকার অন্তভূতি। শাব্দ বোধের বিশিষ্ট কারণের দারা কোথারও অন্থমিতি জন্মে না, অনুমিতি ঐক্নপ বোধ নহে। এবং শব্দ ও অর্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ না থাকায় শাব্দ বোধ অমুমিতি হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপ্তিনির্ন্ধাহক সম্বন্ধ ব্যঞ্জীত অমুমিতির সম্ভাবনা নাই। শব্দ ও অর্থের যে বাচ্যবাচক-ভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা ঐ উভয়ের প্রাপ্তিরূপ (পরস্পর সংশ্লেষরূপ) সম্বন্ধ নহে। কারণ, শব্দ ও অর্গ বিভিন্ন স্থলে থাকিলেও তাহাতে ঐ বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ আছে। স্মৃতরাং উহা ব্যাপ্তিনির্ব্বাহক সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্মৃতরাং শাক্ষ বোধ অনুমিতি, শক্ষ অনুমানপ্রমাণ, ইহা বলাই বায় না, ইহাই স্থাকার ও ভাষাকারের সার कथा। ८७॥

শব্দ দামান্তপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত।

## সূত্র। তদপ্রামাণ্যমন্ত-ব্যাঘাত-পুনরুক্ত-দোষেভ্যঃ ॥৫৭॥১১৮॥

অসুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অনৃতদোষ, ব্যাঘাতদোষ এবং পুনরুক্তদোষবশতঃ অর্থাৎ বেদে মিথ্যা কথা আছে, পদবয় বা বাক্যদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ আছে এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে, এ জন্ম তাহার (বেদরূপ শব্দবিশেষের) প্রামাণ্য নাই।

ভাষ্য পুত্রকামেষ্টিহবনাভ্যাসের । তন্তেতি শব্দবিশেষমেবাধিকুরুতে ভগবানৃষিঃ । শব্দস্ত প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি । কন্মাৎ ? অনৃতদোষাৎ পুত্রকামেফৌ । পুত্রকামঃ পুত্রেফ্যা যজেতেতি নেফৌ সংস্থিতারাং
পুত্রজন্ম দৃশ্যতে । দৃফার্থস্থ বাক্যস্থানৃতত্বাৎ অদৃফার্থমিপি বাক্যং
"অগ্নিহোত্রং জুল্রাৎ স্বর্গকাম" ইত্যাদ্যনৃত্মিতি জ্ঞারতে ।

বিহিতব্যাঘাতদোষাচ্চ হবনে। ''উদিতে হোতব্যং, অমুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যুষিতে হোতব্য"মিতি বিধায় বিহিতং ব্যাহস্তি, "খ্যাবোহ-স্থাহুতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি, শবলোহস্থাহুতিমভ্যবহরতি যোহসুদিতে জুহোতি, খ্যাবশবদো বাহস্তাহুতিমভ্যবহরতো যঃ সময়া-ধ্যুষিতে জুহোতি''। ব্যাঘাতাচ্চান্মতরন্মিথ্যেতি।

পুনরুক্তদোষ্চিচ অভ্যাদে দেশ্যমানে। "ত্রিঃ প্রথমামরাহ, ত্রিরুত্তমা<sup>''</sup>'মিতি পুনরুক্তদোষো ভবতি, পুনরুক্তঞ্ প্রমন্তবাক্যমিতি। তত্মাদপ্রমাণং শব্দোহনুতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্য ইতি।

অমুবাদ। পুত্রকাম ব্যক্তির যজ্ঞে (পুত্রেপ্টি যজ্ঞে ) এবং হবনে (উদিতাদি কালে বিহিত হোমে) এবং অভ্যাদে (মন্ত্রবিশেষের পাঠের আবৃত্তিতে) [ অর্থাৎ পুত্রেষ্টি ষজ্ঞ প্রভৃতির বিধায়ক বেদবাক্যে যথাক্রমে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনক়ক্তদোঘৰশতঃ বেদরূপ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য নাই ] "তস্ত্র" এই কথার 'বারা অর্থাৎ সূত্রস্থ' তৎশব্দের ঘারা ভগবান্ ঋষি ( সূত্রকার অক্ষপাদ ) শব্দবিশেষ-কেই অধিকার করিয়াছেন,—অর্থাৎ সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষ বেদই সূত্রকার মছর্ষির বুদ্ধিন্ত। ( সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন ) শব্দের অর্থাৎ বেদরূপ শব্দবিশেষের প্রামাণ্য সম্ভব হয় না অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নাই। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ? (উত্তর) যেহেতু পুত্রকাম ব্যক্তির যজ্ঞে অর্থাৎ পুত্রেপ্টি ষজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ আছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ) "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেপ্টি যজ্ঞ করিবে"—এই যজ্ঞ অর্থাৎ এই বেদ-বাক্যবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে পুত্ৰ জন্ম দেখা যায় না [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বেদবাক্যামুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেও যখন অনেকের পুত্র লাভ হয় না, তখন ঐ বেদবাক্য অনৃতদোষযুক্ত অর্ধাৎ উহা মিথ্যা ]। দৃষ্টার্থ বাক্যের অনৃতত্ববশতঃ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাক্য মিখ্যা বলিয়া "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি অদুষ্টার্থক বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা বায়। এবং হবনে অর্থাৎ উদিতাদি কালত্রয়ে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে বিহিত ব্যাঘাত দোষবশতঃ (বেদের প্রামাণ্য নাই)। [সে কোথায় কিরূপ, তাহা বলিতেছেন।] "উদিত কালে হোম করিবে, অসুদিত কালে হোম করিবে, সময়াধ্যুষিত কালে ( সূর্য্য ও নক্ষত্রশৃন্ম কালে ) হোম করিবে" এই বাক্যের ঘারা ( কালত্রয়ে হোম )

স্তুত্তে বে অনুভ, ব্যামাত ও পুনক্ষজনোৰ বলা হইরাছে, ভাষা বেদে কোথায় আছে, ইহা মহিষ बर्णन नाहे। द्वरमत्र मर्सक्टे रा थै मकन मार बाह्य हेश वना यात्र ना । छाटे छाराकांत्र প্রথমেই মহর্ষির বৃদ্ধিন্ত ঐ বক্তব্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "পুত্রকামেষ্টিহবনাভ্যাদেরু"। স্তুত্তকারের পঞ্চমী বিভক্তান্ত বাক্যের সহিত ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ঐ সপ্তমী বিভক্তান্ত বাক্যের বোগ করিরা স্থার্থ ব্রিতে হইবে; তাহাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে ঐ ৰাক্য প্রয়োগ করিয়া স্থাত্তবাক্যের পুরণ করিয়াছেন। বেদের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে মন্থির প্রথম হেতু অনুভত্ব। অনুভত্ব ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ হইলে, তাহা ঐ স্থলে হেতু হইডে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, ভাহাই হেতু হয় না। এ জন্ম উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, অপ্রামাণ্য বলিভে প্রক্কভার্থের অবোধকত্ব। অনৃতত্ব বলিতে অধ্থার্থ-কথন। পুত্র জন্মিলে তাহার পাঁষ্ট প্রভৃতির জন্মও বেদে এক প্রকার পুত্রেটি যজের বিধান আছে। কিন্তু এখানে পুত্রকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য পুরোষ্ট যক্তই অভিপ্রেত, ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার প্রথমে "পুত্রকার্মেষ্ট" শব্দ বারোগ করিরাছেন। এইরূপ 'কারীরী' প্রভৃতি দৃষ্টকলক বজ্ঞও উহার দারা বুঝিতে হইবে। ৰাবীবী বজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, ইহা বেদে আছে; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা না হওয়ায় বেদের ঐ কথা মিখ্যা। পুত্রেষ্টি ও কারীরী প্রভৃতি যজের ফল এছিক। স্বতরাং তদ্বোধক বেদবাক্য দৃষ্টার্থক। দৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যের মিথ্যাত বুঝিয়া তদ্দৃষ্টান্তে অদৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যও মিথ্যা, ইহা বুঝা যায়। ষ্মগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, ইহা বেদে আছে। ইহলোকে ঐ স্বর্গফল দেখা বা অমুভবু করা ৰাম না। পরলোকে উহ। বুঝা যাম বলিয়াই ঐ বাক্যকে অদুষ্টার্থক বাক্য বলা হইয়াছে। কিন্তু পুর্ব্বোক্ত দৃষ্টার্থক বেদবাকাবক্তা যথন সিখ্যাবাদী, তখন তাঁহার অদৃষ্টার্থক পূর্ব্বোক্ত বেদবাকাও বে মিথ্যা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বাক্য সত্যা, কি মিথ্যা, তাহা ইহলোকেই বুঝিয়া লওয়া ৰায়, সেই বাক্যও যিনি মিথা৷ বলিয়াছেন, তিনি সাধারণ মন্তব্যের ভায় মিথাবাদী অনাপ্ত, ইছা অবশ্রই বুঝা যায়। স্কুতরাং তাঁহার অদৃষ্টার্থক বাকাগুলিও সত্য হইতেই পারে না, ইহাই পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর মনের কথা। বেদে ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ-দোষ আছে, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার ৰাহ। বিশব্যছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদে স্বর্গকান ব্যক্তি স্পন্নিহোত্র হোম ক্রিবে, এই কথা বলিয়া, তাহা কোন্ কালে করিবে, এই আকাজ্ঞায় পুর্বোক্ত বিহিত হোমের অম্বাদ ক্রিয়া "উদিত", "অম্দিত" ও "নমরাধ্যুষিত" নামে কালত্তরের বিধান করা হইন্নাছে। কিন্তু পরেই আবার ঐ কালত্রের বিহিত হোমের নিন্দা করা হইন্নাছে। তন্ত্রারা পূর্ব্বোক্ত কালত্ররে হোমের নিষেধই বুঝা ধার। স্বতরাং প্রথমোক্ত বাকোর দারা বে কাল্তরের হোম ইষ্টসাধন, ইহা বুঝা গিয়াছে, শেষোক্ত নিবেধের ছারা ঐ কালত্তরে হোমকে অনিষ্টসাধন ৰলিরা বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে এইরূপ ব্যাঘাত বা বাকাদরের বিরোধবশতঃ উহা অপ্রমাণ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। উদ্যোতকর ঐ স্থলে অন্ত প্রকারেও ব্যাঘাত দেখাইরাছেন যে. পূর্ব্বোক্ত কালত্ররেই হোমের নিবেধ করিলে হোমের কালই থাকে না। কারণ, নধ্যাক্ত, অপরাহু ও नातारू, এগুলিও উদিত কাল बनिया তাহাতেও হোম করা বাইবে না। यहि কেই বলেন বে,

স্র্যোদরের অব্যবহিত পরবর্তিকালমাত্রই উদিত কাল। তাহাতে হোম নিবেধ ক্রিলেও নংগ্রহ প্রভৃতি কালে হোম করিতে পারে। হোমের কাল থাকিবে না কেন ? উদ্যোতকর এই বাদীকে লক্ষ্য করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেও "উদিত কালে হোম করিবে", "অফুদিত কালে হোম করিবে" এবং "সময়াধ্যুষিত কালে হোম করিবে" এই বাকাত্রর পরস্পার বিরুদ্ধ। কারণ, একই হোম ঐ কালত্রেরে করা অসম্ভব। বেদে স্র্য্যোদয়ের পরবর্তী কালকে "উদিত" কাল এবং স্র্যোদরের পূর্ব্বে অরুণ-কিরণ ও অল নক্ষত্রবিশিষ্ট কালকে "অমুদিত" কাল এবং স্থ্যা ও নক্ষত্র-শৃত্ত কালকে "সময়াধ্যুষিত" কাল বলা হইয়াছে'। ভাষ্যোক্ত বেদবাক্যে যে "খাব" ও "শ্বল" শব আছে, তাহার অর্থ ভাবে ও শবল নামে কুরুর। বাষ্পুরাণের গরাক্কত্য-প্রকরণে মন্ত্রবিশেষে ভাবে ও শবল নামে কুরুরের কথা পাওয়া যায়<sup>ৰ</sup>। শ্রাম শবল এবং খ্রাম ধবল, এইরূপ পাঠও কোন কোন গ্রন্থে দেখা যার। ভারমঞ্জরীকার জহন্ত ভট্ট "ভামশবলৌ" এইরূপ পাঠ উল্লেখ করিরাছেন। বেদে প্নক্ষক্ত-দোৰ আছে, ইহা দেখাইতে ভাষ্যকার "ত্রিঃ প্রথমামশ্বাহ ত্রিক্তমাং" এই বেদবাকোর উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, সামিধেনীর মধ্যে যে ঋক্টি প্রথমা, সেইটিই উত্তমা। স্থতরাং প্রথমাকে তিনবার পাঠ করিবে বলাতেই উত্তমার তিনবার পাঠ বুঝা যায়। পুনরায় "ত্রিজভ্নাং" এই কথা বলায় পুনক্ত-দোষ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার পুনক্ত-দোষ সহজে বুঝা গেলেও বস্ততঃ ইহা প্রকৃতার্থব্যাথ্যা নহে। বে ঋক্ পাঠ করিয়া হোতা অগ্নি প্রজালন করিবেন, তাহার ন:ম "সামিধেনী" টি শতপথবান্ধণে এই "সামিধেনী" নামের নির্বাচন আছে?। "অগ্নিং সমিন্ধে যাভি: ঋক্ভি:" এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে অগ্নি প্রজাননের সাধন ঋক্গুলিকে "সামিধেনী" বলা ≥ইয়াছে। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অন্তন্ধণে "সামিধেনী" শংকর সাধন করিয়াছেন। যে ঋকের দারা সমিধের আধান করা হয়, এই অর্থে ঐ ঋক্কে সামিধেনী বলে । বেদে এই "সামিধেনী" একাদশটি বলা হইয়াছে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, । । ফ্রেটব্য)। ঐ সামিধেনীগুলির পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। তন্মধ্যে "প্রবোবান্ধা" ইত্যাদি ঋক্টি প্রথমা,

<sup>&</sup>gt;। উদিতেহসুদিতে চৈব সমন্বাধ্যবিতে তথা।

नर्स्तथा वर्ड्स व व वे होता देविषकी अहित: 1-- नयूनरहिला । २।>१।

<sup>&</sup>quot;সময়াধাবিত"লব্দেন সম্গায়েনৈব উবস: কাল উচাতে।—বেধাতিথি। সুৰ্গানক্ত্ৰৰজ্জিতঃ কালঃ সময়াধাবিত-শব্দেনোচাতে। উদয়াৎ পূৰ্কাৰদ্ৰপৰিস্থানান্ প্ৰবিষ্ণতায়কোহসুদিতকালঃ।—কৃষ্ণ কভট ঃ

ব) শানৌ ভাবশবলো বৈবশতকুলোম্ভনো।
 তাভাাং বলিং প্রাব চছানি ভাতাবেতাবহিংসকে। ।—বানুপুরাণ ।১০৮।৩১।

৩। "···সনিকে সানিধেনীভিৰ্ফোতা তক্ষাৎ সানিধেকো নাম।"—শতপথ। ১ৰ কা। গর জঃ। এব বাঃ। হোডা চ সানিধেনীভিঃ "প্রধোধারা" ইত্যাদিভিঃ বগ্ভিঃ অগ্নিং সনিকে অতঃ সনিক্ষসাধ্যক্ষাৎ ভাসাদিশি "সানিধেক" ইতি নাম নিশেষং।—সারণভাষ্য।

শ্বিধাবাধানেবেশ্যণ্ ।"—কাজারনের বার্তিকস্তে। । বরা বচা সবিধাবারতে সাবিধেনীভার্থ:।
 শ্বেবোবার্বা অভিন্যন্
 ইতাবাঃ "লাকুবোতা রাবক্ততঃ" ইতাভাঃ সাবিধেভ ইতি ব্যবহ্রিরতে।—সিভাতকৌন্দীর
 উত্বোধিনী ব্যাধ্যা।

উহার নাম "প্রবিতী" এবং "আজুহোতা ত্যবস্তত" ইত্যাদি ঋকৃটি বে সর্মাশেৰে বলা হইরাছে, তাহাই একাদশী "সামিধেনী", তাহার নাম "উত্তমা"। শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে ঐ একাদশটি সামিধেনীর প্রথমাকে তিনবার এবং উত্তমাকে অর্থাৎ শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে'। তাহাতে পূর্মপক্ষবাদীর কথা এই যে, শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে "ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ ত্রিক্ষত্তমাং" এই কথার ঘারা সামিধেনীর প্রথমটি ও শেষটির তিনবার উচ্চারণের বিধান করার প্রকৃত্তক দোষ হইরাছে। কারণ, অভ্যাস বা প্ররাবৃত্তিই পুনকৃত্তি। একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিলে প্রকৃত্তক দোষ অবশ্রুই হইবে। পূর্কোক্ত বেদে ঐ অভ্যাস বা প্রকৃত্ততারণের বিধান করার ফ্লতঃ বেদে প্রথমা ও উত্তমা সামিধেনীর প্রকৃত্তি হইয়াছে। যে অর্থ প্রকাশ করিতে যে বাক্য কলা হর, তাহা একবার বলিলেই তাহার ফলসিদ্ধি হওয়ায় পুনর্কার তাহা বলা প্রকৃত্তি-দোষ। বেদে এই পুনকৃত্ত-দোষ থাকার তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যদিও বেদের সকল বাক্যেই পূর্বেশিক্ত অন্ত, ব্যাঘাত ও পুনকৃত্ত-দোষ নাই, তাহা হইলেও যে সকল বাক্যে ঐ সকল দোষ মাছে, তদ্বভীত্তে অস্তাক্ত বেদবাক্যেরও এককর্তৃকত্ব বা বেদবাক্যের হেতুর ঘারা অপ্রামাণ্য নিশ্চর কর্য বার। ইহাই পূর্বপক্ষবাদ র চরম কথা"। ৫৭ এ

# সূত্র। ন, কর্ম-কর্ত্-সাধন-বৈগুণ্যাৎ ॥৫৮॥১১৯॥

শসুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পুত্রেপ্টি-বিধায়ক বেদবাক্যে অনৃতদোষ বা
নিখ্যাত্ব নাই। যেহেতু কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ (ফলাভাবের উপপত্তি
হয়)। [অর্থাৎ কোন স্থলে পুত্রেপ্টি-যজ্জের নিক্ষলত্ব দেখিয়া পুত্রেপ্টি-যজ্জবিধায়ক
বেদবাক্যকে মিধ্যা বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের
(দ্রব্য ও মন্ত্রাদির) বৈগুণ্য হইলেও ঐ যজ্জ নিক্ষল হয়]।

ভাষ্য। নানৃতদোষঃ পুত্রকামেন্টো, কম্মাৎ? কর্ম-কর্ত্-সাধন-বৈশুণ্যাৎ। ইন্ট্যা পিতরো সংযুজ্যমানো পুত্রং জনয়ত ইতি। ইন্টেঃ

<sup>&</sup>gt;। স বৈ তিঃ প্রথমাসবাধ। তিক্তসাং, তিবুৎপ্রায়ণাধি বক্তান্তিবৃত্তদরনান্তমাৎ তিঃ প্রথমাসবাধ তিক্তসাং। ৬। ক্রেপ্তপ্রধ, ১ম কা:। ওর অঃ, ধম বাঃ। প্রথমোন্তমরোত্তিক্রারণং বিধন্তে স বৈ তিরিতি। "প্রারম্ভপরিসমাপ্ত্যোদ্বিরাবর্ত্তনক্ত বক্তানিস্থাৎ জ্ঞাণি প্রথমোন্তমরোত্তিরাবৃত্তিঃ কার্যোত্তিপ্রায়ঃ।"—সার্যভাব্য। তিঃ প্রথমাসবাধ
তিক্তিসাং ইত্যাদি।—তৈত্তিরীরশংহিতা, ২য় কাও, ৫ম প্রথাঠক।

২। ত্রিঃ প্রথমানদার ত্রিস্কুত্রানিত্যভ্যাসচোদনারাং শ্রথমোডনরোঃ সানিবেজান্ত্রির্ব্চনাৎ পৌনসক্তাং। সকুদস্বচনেন তৎপ্ররোজনসম্পত্তেরনর্বকং ত্রিব্রচনং।—স্থায়সপ্তরী। "ত্রিঃ প্রথমানদার ত্রিস্কুত্রামদার ইত্যনেন প্রথমোজনসানিবেজান্তিসচারণাভিধানাৎ পৌনস্কুত্রবে।"—বৈশেবিকের উপস্থার। ১। তর্ম সূত্র।

দৃষ্টাছত্বেনৈতানি বাল্যালাগন্তত এককর্ত্বব্দে শেববাল্যানাবপ্রবাদি ।—ক্তারবার্ত্তি । দৃষ্টাছত্বেনতি ।

অরমত্র প্রবোগ:—পুত্রকাষেটিববনাত্যাসবাল্যানি অপ্রবাণং অনৃতথাবিতাঃ ক্রণিকবাল্যবৃত্তি । এবং শ্রোনি
বাল্যানি অপ্রবাণ বেশ্বাল্যখণ পুত্রকাষেট্রবাল্যবৃত্তি ।—তাৎপর্যাল্য ।

করণং সাধনং, পিতরো কর্তারো, সংযোগঃ কর্মা, ত্রয়াণাং গুণযোগাৎ পুত্রজন্ম, বৈগুণ্যাদ্বিপর্য্যয়ঃ।

ইফ্টাশ্রয়ং তাবৎ কর্ম-বৈশুণ্যং সমীহালেয়ঃ। কর্ত্-বৈশুণ্যং অবিদ্বান্ প্রয়োক্তা কপ্য়াচরণশ্চ। সাধন-বৈশুণ্যং হবিরসং সংস্কৃতং উপহতমিতি, মন্ত্রা ন্যুনাধিকাঃ স্বরবর্ণহীনা ইতি,—দক্ষিণা তুরাগতা হীনা নিন্দিতা চেতি। অথোপজনাশ্রয়ং কর্ম-বৈশুণ্যং মিথ্যা সংপ্রয়োগঃ। কর্ত্-বৈশুণ্যং যোনি-ব্যাপদো বীজোপঘাতশ্চেতি। সাধনবৈশুণ্যং ইফীবভিহিতং। লোকে 'চাগ্রিকামো দারুণী মথ্নীয়াদিতি'' বিধিবাক্যং, তত্র কর্মাবৈশুণ্যং মিথ্যাভি-মন্থনং, কর্ত্বিশুণ্যং প্রজ্ঞাপ্রয়ন্ত্রগতঃ প্রমাদঃ। সাধনবৈশুণ্যং আর্দ্রং স্থারং দার্বিতি। তত্র ফলং ন নিম্পদ্যত ইতি নান্তদোমঃ। শুণ্যোগেন ফলনিম্পত্তিদর্শনাৎ। ন চেদং লোকিকাদ্ভিদ্যতে 'পুত্রকামঃ পুত্রেফ্ট্যা যজেতে''তি।

শ্বনাদ। পুত্রকামেন্টিতে অর্থাৎ পুত্রকাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য পুত্রেন্টি-যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যে অনৃত-দোষ (মিথ্যাত্ব) নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণ্যবশতঃ। (কর্মা, কর্ত্তা ও সাধনের স্বরূপকথনপূর্বক ইহা বুঝাইতেছেন) যজ্ঞের দ্বারা (পুত্রেন্টি-যজ্ঞের দ্বারা ) সংযুক্ত্যমান মাতা ও পিতা পুত্র উৎপাদন করেন। (এই স্থলে) যজ্ঞের করণ (স্তুব্য ও মন্ত্রাদি) "সাধন"। মাতা ও পিতা "কর্ত্তা"। সংযোগ অর্থাৎ মাতা ও পিতার বিলক্ষণ সংযোগ (রতি) "কর্ম্ম"। তিনের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধন, কর্ত্তা ও কর্ম্মের গুণযোগ (অঙ্গসম্পন্নতা) বশতঃ পুত্রজন্ম হয়। বৈগুণ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রয়ের কোন্টির বা সকল্টির অঙ্গহানিপ্রযুক্ত বিপর্য্য় (পুত্রের অন্মুৎপত্তি) হয়। \*

<sup>\*</sup> ভাষ্যকার "বৈশুণাদ্বিপর্যায়:" এই কথার থার। ক্রোক্ত কর্ম-কর্ত্-সাধন-বৈশুণাকে কলাভাবের প্রবোজকর্মণে ব্যাখ্যা করার ক্রোক্ত বৈত্ব পরে "কলাভাবাব" এইরূপ বংকোর অধ্যাহার ওঁহোর অভিপ্রেড বলিয়া ব্যাবাহিতে পারে। প্রাচীনপর্ণ "গুল শব্দ অঙ্গ অর্থিও প্ররোগ করিরাছেন। কর্ম, কর্জ ও সাধনের বেগুলি অঙ্গ অর্থিৎ বেগুলি ব্যতীত ঐ কর্মাদি ফলজনক হয় না, সেগুলি থাকাই তাহাদিলের গুল্বোগ। সেই গুল বা অক্ষের হামিই ভাহাদিগের বৈশুণা। মাতা ও পিতার বজ্জরপ কর্মেবি ক্রমিবেগুণা, কর্ত্বিগুণা ও সাধনবৈশুণা, তাহা বজ্জাজিত কর্মাদিবৈগুণা। এবং মাতা ও পিতা সংযুক্ত হইরা বে প্র্রোৎপাদন করিবেন, সেই কর্মেবিগুণা ও কর্ত্বিগুণা, তাহাকে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উপজনাঞ্জিত কর্মবিগুণা ও কর্ত্বিগুণা। উপজন শব্দের অর্থ এখানে উপজনন বা উৎপাদন। ক্রম্বিগুণা নাই। কর্মন

[ প্রকৃত স্থলে কর্মাবৈগুণ্য, কর্জুবৈগুণ্য ও সাধনবৈগুণ্য কি, ভাহা বলিভেছেন ] সমীহার অর্থাৎ অঙ্গযজ্ঞের অমুষ্ঠানের দ্রংশ অর্থাৎ তাহার অমুষ্ঠান না করা যজ্ঞাশ্রিত কর্মবৈগুণ্য। প্রয়োক্তা ( যজ্জের কর্তা পুরুষ ) অবিদ্বান্ ও নিন্দিভাচারী অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তার অবিষম্ব ও পাতিত্যাদি কর্তৃবৈগুণ্য। হবিঃ (হবনীয় দ্রব্য) অসংস্কৃত' অর্থাৎ অপূত বা অপ্রোক্ষিত এবং উপহত অর্থাৎ কুক্কুর বিড়ালাদির দারা বিনষ্ট, মন্ত্র ন্যূন ও অধিক, স্বরহীন ও বর্ণহীন, দক্ষিণা "তুরাগত" অর্থাৎ দৌত্য-দ্যুত ও উৎকোচাদি-ত্রুষ্ট উপায়ে সংগৃহীত এবং হীন ও নিন্দিত, এগুলি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত হবিরাদির অসংস্কৃতত্বাদি, সাধনবৈগুণ্য। এবং মিথ্যা সংপ্রয়োগ (বিপরীত রতি প্রভৃতি) উপজনাশ্রিত অর্থাৎ মাডা ও পিতার পুত্রজননক্রিয়াগত **কর্মানৈগুণ্য।** যোনিব্যাপৎ (চরকোক্ত বিংশতিপ্রকার ন্ত্রী-রোগবিশেষ) এবং বীজোপঘাত ( বীর্য্যনাশ বা ক্লৈব্যবিশেষ ) কর্ন্তবৈগুণ্য। সাধনবৈগুণ্য যজ্ঞে কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ যজ্ঞাশ্রিত সাধনবৈগুণ্য ভিন্ন উপঙ্গনাশ্রিত সাধনবৈগুণ্য আর পৃথক্ নাই )। লোকেও "অগ্নিকাম ব্যক্তি কাষ্ঠবয় মন্থন করিবে" এই বিধিবাক্য আছে। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মন্থনকার্য্যে মিথ্যা-মন্থন ( যেরূপ মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয় না ) কর্ম-বৈগুণ্য। বুদ্ধি ও প্রযত্নগত প্রমাদ কর্ম্ব-বৈগুণ্য। আর্দ্র ও ছিন্ত কাষ্ঠ অর্থাৎ কাষ্ঠের আর্দ্রতাদি সাধন-বৈগুণ্য। তাহা থাকিলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত কর্ম্ম-বৈগুণ্যাদি থাকিলে ফল ( অগ্নি ) নিষ্পন্ন হয় না, এ জন্ম ( ঐ লৌকিক বিধিবাক্যে ) অনৃত-দোষ নাই। যেহেতু গুণযোগবশতঃ অর্থাৎ কারণগুলির সর্বাঙ্গসম্পন্নতা-বশতঃ ফলনিষ্পত্তি দেখা যায়। "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিবে" ইহা

বৈশ্বপা ও কর্ত্বৈশুণা বাহা পৃথক্ বলা হইরাছে. ডাহাই উপজনাপ্রিত পৃথক্ বৈশুণা। ভাষাকার "অথোপজনাপ্রয়ং" ইডাাছি ভাষাের ছারা তাহা প্রকাশ করিরাছেন। ভাষাে ঐ ছলে "অথ" শব্দের অর্থ সম্চের। অথ শব্দের সম্চের অর্থ কোবে কথিত আছে। বথা—"অথাথা সংশরে ভাতামধিকারে চ মহলে। বিকলানস্তরপ্রস্কর্থারসমূচেয়ে"।—

'মেছিনী।

- >। সমীহা ভদসদমিদাদিকশ্বানুষ্ঠানং ভস্তাত্রেষো বংশোহনমুঠানমিতি বাবং।—ভাংপর্যাটীকা।
- ২। কৰিবান প্ৰয়োজেতি। বিহুৰো ফ্ৰিকারঃ সামর্থা, ও। অতএব স্ত্রীশুল্পতিরশ্চাসসম্বানাসন্থিকারঃ। বিবানপি যদি বিলাভিকর্মহানিছেত্ং কর্ম ব্লহত্যাদি কৃত্যান্, তৎকৃত্যপি কর্ম ফলায়ন করতে কর্ম্বৃত্তি বৈশুণাদিভি দর্শরতি কপুরেতি। কপুরং নিশিতং কর্ম আচরতীতাচরণঃ পুরুষঃ।—তাৎপর্যাটকা।
- ইবিরসংস্কৃত্তনপুত্রপ্রোক্ষিতং বা। উপহতং বয়য়িরাদিতিঃ। য়য়া ন্নাঃ ক্রমবিশেবেশ। দক্ষিশা

  য়য়য়য়তা দৌতালুতোৎকোচালের ইয়লুণায়ালাগতেতার্থঃ।—তাৎপর্বাটাকা।
  - বিখ্যাসংখ্যারিখন প্রবায়িখনিং বাতরি বোলিব্যাপদো নানাবিধাং প্রজননপ্রতিবন্ধবেতবং লোহিভয়েতবের বীক্রোপদাত উপত্তবং বতঃ প্রজয় ন ভবতি।—তাৎপর্বায়কা।

অর্থাৎ এই বৈদিক বিধিবাক্যও লোকিক হইতে অর্থাৎ ( পূর্বেবাক্ত লোকিক বিধিবাক্য হইতে ) ভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নহে।

বিব্রতি। কোন স্থলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল না দেখিয়া ঐ হেতুর বারা "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যস্ত করিবে" এই বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, একমাত্র পুত্রেষ্টি যক্ত বা তজ্জন্য আদৃষ্টবিশেষই পুত্র জন্মের কারণ নছে। তাহাতে মাতা ও পিতার উপযুক্ত সংযোগও আবশুক। মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি না থাকাও আবশুক। বে মাতা ও পিতার পুত্রজন্মপ্রতিবন্ধক কোন ব্যাধি নাই, তাহাদিগের পুত্রেষ্টিযজ্ঞজন্ত অদুষ্ট-বিশেষ যথাকালে তাহাদিগের উপযুক্ত সংযোগরূপ দুষ্ঠ কারণের সহিত মিলিত হইয়া পুত্রজন্মের কারণ হয়। দৃষ্ট কারণ ব্যতীত কেবল পুরেষ্টিযজ্জন্ম অদুষ্টবিশেষই পুত্রন্ধনের কারণ হয় না। পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের তাহা অর্থ নহে। আবার পূত্রেষ্টিযক্তও যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা সেই পুত্রজনক অদৃষ্টবিশেষ জন্মাইতে প'রে না। যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কর্ত্তবা অঙ্গযাগাদির অমুষ্ঠান না করা হয় ( কর্মবৈগুণা ), অথবা ষজ্ঞকর্ত্তা অবিদান অথবা পাতিত্যাদি দোষে যজ্ঞে অনধিকারী হন (কর্তৃবৈগুণা), অথবা যজের উপকরণ-দ্রবাদি অথবা মন্ত্র ও দক্ষিণার কোন দোষ হয় ( সাধনবৈগুণ্য ), তাহা হইলে ঐ যজ্ঞ বথাবিধি অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তজ্জ্ব্য পুত্ৰজনক অদুষ্ঠবিশেষ জন্মিতে পারে না। পুর্বের ক কর্ম-বৈগুণ্য, কর্ড্-বৈগুণ্য এবং সাধন-বৈগুণ্য অথবা উহার মধ্যে যে কোন প্রকার বৈগুণাবশত: যেথানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল হয় নাই, দেখানে ফল না দেখিয়া পুর্বেবাক্ত বেদবাক্যকে মিথ্যা বলিয়া দিদ্ধান্ত করা যায় না। চিকিৎসাশান্তে যে রোগ নিবৃত্তির জ্ঞা যে সকল উপকরণের দারা যেরূপে যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে এবং রোগীকে যে নিয়নে দেই ঔষধ দেবন করিতে বলা হইয়াছে, চিকিৎসক যদি যথাশাস্ত্র সেই ঔষধ প্রস্তুত ক্রিতে না পারেন, অথবা রোগী যদি যথাশাস্ত্র সেই ঔষধ সেবন না করেন, তাহা হইলে সেখানে ওঁষধ সেবনের ফল না দেখিয়া কি সেই চিকিৎসাশাস্ত্র-বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় ? কোন স্থলেই কি সেই চিকিৎস শাস্ত্র-বাকোর সতাতা বুঝা যায় না ? "অগ্নিকামনায় কাঠবয় মন্থ্য করিবে" ইহা লৌকিক বিধিবাক্য আছে। কিন্তু উপযুক্ত মন্থন না হইলে অথবা কা**ৰ্চ** আর্দ্র বা ছিদ্র হইলে অর্থাৎ অগ্নি জনাইবার অযোগ্য হইলে দেখানে অগ্নি জন্ম না। তাই ৰশিরা কি ঐ হেতুর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লৌকিক বিধিবাক্যকে মিখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় ? **कान ऋत्वरे कि क**र्ष्ट सम्रत्न अधित छै९ पछि एमश्री बाग्न नारे ? धरेक्र पूर्त्वाक रेविनिक বিধিবাক্যও ঐ লৌকিক বিধিবাক্যের স্থায় বুঝিতে হইবে। লৌকিক বিধিবাক্যামুদারে কার্ম্বন্ধ মন্ত্রক করিলে, কর্মাদি-বৈগুণা না থাকিলে যেমন অগ্নি জন্মে, এবং তাহাই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ, সেইরপ বৈদিক বিণিবাক্যান্থনারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে পুর্ব্বোক্ত কর্মাদি-বৈগুণা না থাকিলে পুত্র জ্বন্মে এবং তাহাই ঐ বিধিবাক্যের অর্থ। পূর্ব্বোক্ত বৈদিক বিধিবাক্য লৌকিক বিধিবাক্য হইতে অন্ত প্রকার নহে।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বেকাক্ত পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রে বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে যে অন্ত-

দোষকে প্রথম হেতুরূপে উল্লেখ করিরাছেন, এই স্থত্তে ঐ হেতুর অসিদ্ধতা সমর্থন করিয়া পুর্ব্বোক্ত পুর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। পুত্রেষ্ট-যজ্ঞাদি-বিধায়ক বেদবাক্যে অনুতত্ত্ব অসিদ্ধ কেন, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি ব ল্যাছেন, "কর্মাকর্ত্যাধনবৈগুণ্যাৎ"। মহর্ষির ঐ বাক্যের পরে "ফ্লান্ডাবোপপতে:" এই বাক্যের অধ্যাহার তাঁহার অভিপ্রেত। অর্গাৎ মেহেতু কর্ম্ম, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণাপ্রযুক্ত পুত্রেষ্টি যজাদি বৈদিক কর্ম্মের ফলাভাবের উপপত্তি হয় অতএব কোন স্থলে ফলাভাববশতঃ পুত্রেষ্ট-বজ্ঞাদি বিধায়ক বেদবাকোর মিথাতি সিদ্ধ হুইতে পারে না। পুর্ব্বপক্ষবাদী ফলাভাব দেখাইয়া তদদারা পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করিবেন এবং ঐ মিথ্যাত্ব হেতুর দ্বারা পুর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করিবেন। কিন্তু ফলাভাব যথন অগ্র প্রকারেও উপপন্ন হয়, তথন উহা পূর্ব্বোক্ত বেদবাকোর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। "অগ্নিকাম ব্যক্তি কাৰ্চ্ছন্ন মন্থন করিবে" এইরূপ লৌকিক বিধিবাক্য আছে ৷ ঐ বিধিবাক্যাত্মসারে কাৰ্চ্ছন্ন মন্থন করিলেও উপযুক্ত মন্থনের অভাবে অথবা উপযুক্ত কার্ছের অভাবে অনেক স্থলে অগ্নিরূপ ফল ইন্ধ না। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্য মিথ্যা নহে। স্থতরাং ফলাভাব বিধিবাক্যের মিথাছের ব্যভিচারী, ইহা স্বীকার্য। যাহা ব্যভিচারী, তাহা হেতু নহে—তাহা হেত্বাভাগ। স্লুতরাং ফলাভাবরূপ ব্যভিচারী হেতুর দারা বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ব সাধন করা যায় না। স্থতরাং পুত্রেষ্টি যজ্ঞাদিবিধানক বেদবাকে। অনুত-দোষ বা মিথ্যাদ্ব সিদ্ধ না হওয়ায় উহার দারা ঐ বাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করা যায় না। যাহা অসিদ্ধ, তাহা হেতু হয় না, তাহা হেত্বাভাস, স্মৃতরাং তাহা অপ্রামাণ্যের সাধক হইতে পারে না ইহাই স্থত্তকার মহযির তাৎপর্য্য। ফল কথা, পূর্ব্ব-পক্ষবাদীর গৃহীত প্রথম হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া, উহা পূর্ব্বোক্ত বেদবাকোর অপ্রামাণ্য-সাধক হর না, ইহা বলাই মহর্ষির এই স্থত্তের উদ্দেশ্য। তিনি এথানে েদের প্রামাণ্য-সাধক কোন হেতু বলেন নাই। তিনি এই স্থত্রে কর্ম্মকর্তুগাধন-বৈগুণ।কে ফলাভাবের প্রযোজকরূপে উল্লেখ করিয়া, ফলাভাব যে বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ত্বের বাভিচারী, স্থতরাং উহা মিথ্যাত্ত্বের সাধক না হওয়ায় বিধিবাকে। মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন।

অবৈদিক সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞের ফল হয় না, সেথানে তাহা কর্মা, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্ত, অথবা বৈদিক বিধিবাক্যের মিথাাত্ব-প্রযুক্ত, ইহা কিরুপে বুঝিব ? আমরা বলিব, ঐ সকল বৈদিক বিধিবাক্য মিথাা বলিয়াই সেথানে ফল হয় না। কাকতালীয় ভায়ে কোন হলে ফল দেখা যায়। উদ্যোতকর এই কথার উল্লেখ করিয়া, এতহুত্তরে বলিয়াছেন যে, পূর্ত্তেষ্টি-যজ্ঞকারীর ফলাভাব যে কর্মা, কর্ত্তা ও সাধনের বৈগুণা-প্রযুক্তই নহে, তাহাই বা কিরুপে বুঝিব ? আমরা বলিব, বৈদিক বিধিবাক্য মিথাা নহে, কর্মাদির বৈগুণাবশতঃই হলবিশেষে ফল হয় না। কেবল পুর্ত্তেষ্টি-যজ্ঞের কারণ নহে। কোন হলে পুর্ত্তেষ্টি-যজ্ঞের ফল না হইলে পুজ্জন্মের সমস্ত কারণ সেথানে নাই, কোন কারণবিশেষের অভাবেই পুজ্ জন্মে নাই, ইহাই বুঝা যায়। যদি বল, বেদবাক্যের মিথ্যাত্বশতঃও যথন কর্মাভাবের উপপত্তি হয়, তথন কর্মাদির বৈগুণাবশতঃই যে সেথানে পুজ্ জন্মে নাই, ইহা

कितरा निका क्या वात १ इस्टार देश गणिय । व्यक्तस्टात स्टामस्का रिवाहस्त रा, छात्र विकारण छोमात्र, निष्ठां स्थानि इत । कांत्रण, शूर्ट्स विनित्रोह, त्वर मिश्रा विनित्रो व्यवसाण, अवसन ৰণিতেছ, বেদের মিথ্যাত্ব সন্দেহে তাহার প্রামাণ্য সন্দিধ। স্থতরাং পূর্ববহুগা পরিত্যক্ত হুইরাচে। यि वन, এই मत्निर উভয় পক্ষেই সমান। পুজেষ্টি যজের ফল না হওয়া কি কর্মাদির বৈগুণ্য-বশতঃ, অথবা বেদের অপ্রামাণ্যবশতঃ, ইহা উভন্ন পক্ষেই সন্দিগ্ধ। কর্মাদির বৈগুণ্যবশতঃই বে প্রজেষ্টি ৰজ্জের ফল হয় না, ইহা নিশ্চর করিবার উপায় কি আছে ? এতহন্তরে উদ্যোতকর বলিরাছেন বে, আমি বেদবাক্য প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা সাধন করিতেছি না। তুমি বেদবাক্য অপ্রমাণ, ইহা সাধন করিতেছ, তাহাতে আমি তোমার হেতুকে অসিদ্ধ বলিরা, উহা বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য-সাধক হয় না, ইহাই বলিতেছি। তুমি যদি ভোমার গৃহীত মিখ্যাত্ব হেতুকে বেদবাকো मिन्ध विना श्रीकांत्र कत्, जाहा हरेला उहा जान्यामागा-माधक हरेव ना । कात्रन, मिन्ध हरू সাধাসাধন হয় না, উহাও সন্দিগ্ধাসিদ্ধ বলিয়া হেন্বাভাস। প্রমাণান্তরের ঘারা বেদের প্রামাণ্য मिक इरेल, जाराज आमाना मत्मर्थ हरेज भारत ना। तम अमान भरत अमर्मिज इरेरन। উন্দ্যোতকর পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় অনৃতত্ত্ব ও অপ্রামাণ্যের ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া, এখানে আবার ্বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ অনুভদ্ধ ও অপ্রামাণ্য একই পদার্থ। স্কুভরাং অপ্রামাণ্যের অকুমানে অনৃতত্ব হেতুও হইতে পারে না। কারণ, যাহা প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য, তাহাই হেতু হর না। স্থার-মঞ্জরীকার জম্বন্ত ভট্টও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কারীরী যক্ত যথাবিধি অমুষ্ঠিত হইলে যক্ত-সমাপ্তির পরেই বৃষ্টিফল দেখা যায়। পুতাদি ফল ঐতিক হইলেও তাহা পুত্রেটি প্রভৃতি যক্ত-সমাপ্তির পরেই হইতে পারে না। আকাশ হইতে বেমন বুটি পতিত হয়, তত্রপ যজ্ঞ-সমাপ্তির পরেই পুত্র পতিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা জ্রীপুরুষ-সংযোগাদি কারণাস্তর-সাপেক। "চিত্রা" যাগ করিলে পশুলাভ হয়, "সাংগ্রহণী" যাগ করিলে গ্রামলাভ হয়। এই পশু প্রভৃতি ফল প্রতিগ্রহাদির দারা কোন ব্যক্তির বাগ-সমাপ্তির পরেও দেখা যায়। জ্বন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে দুষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বে, "আমার পিভামহই আম কামনায় 'সাংগ্রহণী' নামক যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ যক্ত-সমাপ্তির পরেই 'পৌরুমুলক' নামক গ্রাম লাভ করেন।" স্বয়স্ত ভট্ট ইহাও বলিয়াছেন যে, বেখানে যথাবিখি যক্ত অমুষ্ঠিত হইলেও পুত্র ও পশু প্রভৃতি ফল দেখা বার না, কালান্তরেও বেখানে যক্ষাদি কর্ম্মের ফল হর নাই, সেধানে কোন প্রাক্তন গুরুদুষ্টবিশেষকে প্রতিবন্ধকরূপে বুঝিতে হইবে। মহর্ষি গোতম "কর্ম্ম-কর্তৃসাধন-বৈশুণ্য" শব্দটি উপলক্ষণের জন্ম প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহার ঘারা প্রাক্তন হরদুষ্টবিশেষও বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহাও অনেক স্থলে ফলাভাবের প্রয়োজক হয়। কর্মা, কর্মা ও সাধনের বৈগুণা না থাকিলেও কর্মান্তরপ্রতিবন্ধবশত: ফল জ্বে না, এ কথা তাৎপর্যাটীকাকারও বলিরাছেন। ৫৮।

স্ত্র। অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবুচনাৎ ॥৫৯॥১২০॥

অনুবাদ। (উত্তর) [হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোষ নাই] বেহেতৃ স্বীকার করিয়া কালভেদ করিলে অর্থাৎ অগ্ন্যাধানকালে উদিতাদি কোন কালবিশেষ স্বীকার করিয়া, তদ্ভিন্ন কালে হোম করিলে দোষ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। ন ব্যাঘাতো হবনে ইত্যুক্বর্ত্ততে। যোহভ্যুপগতং হবন-কালং ভিনন্তি ততোহম্মত্র জুহোতি, তত্রায়মভ্যুপগতকালভেদে দোষ উচ্যতে, ''শ্যাবোহস্মান্থতিমভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি''। তদিদং বিধিভ্রেষে নিন্দাবচনমিতি।

অমুবাদ। হবনে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উদিতাদি কালে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত নাই, ইহা অমুবৃত্ত হইতেছে, অর্থাৎ প্রকরণামুসারে তাহা এখানে মহর্ষির বক্তব্য বুঝিতে হইবে। (সূত্রার্থ বর্ণন করিতেছেন) যে ব্যক্তি স্বীকৃত হোমকালকে জেদ করে, তাহা হইতে ভিন্ন কালে হোম করে, সেই স্বীকৃত কালভেদে অর্থাৎ ঐরপ্রপ হলে এই দোব বলা হইয়াছে, —"যে ব্যক্তি উদিত কালে হোম করে, 'শ্যাব' ইহার স্বান্ততি ভোজন করে"। সেই ইহা বিধিভ্রংশ হইলে নিন্দাবচন।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ-স্থাত্ত বেদবাকোর অপ্রামাণ্য দাধন করিতে যে ব্যাঘাত-দোষকে দিতীয় হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এই স্থাত্ত ঐ হেতুর অদিদ্ধতা দমর্থন করিয়া, ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "ন ব্যাঘাতো হবনে" এই কথার পূর্ব করিয়া স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বস্থত্ত হইতে "নঞ্জ্ "শব্দের অমুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত আছে। তাহার পরে যোগ্যতা ও তাৎপর্যাম্লসারে "ব্যাঘাতো হবনে" এই কথার যোগও মহর্ষির অভিপ্রেত ব্ঝা যায়। তাই ভাষ্যকার "ন ব্যাঘাতো হবনে" এই পর্যান্ত বাক্যকেই অমুবৃত্ত বিদ্যাছেন।

মহর্ষির কথা এই যে, উদিতাদি কাল্জয়ে হোমবিধায়ক বেদবাক্যে ব্যাঘাত বা বিরোধ নাই। কারণ, অগ্যাধানকালে যে ব্যক্তি উদিতকালেই হোম করিবে বলিয়া সংক্র করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐ স্বীকৃত কালকে ত্যাগ করিয়া, অন্থদিত কাল বা সময়াধ্যুষিত কালে হোম করিলে, বেদে তাহারই দোষ বলা হইয়াছে। এইয়প অন্থদিত কাল বা সময়াধ্যুষিত কালে হোমের সংক্র করিয়া, ঐ স্বীকৃত কাল পরিত্যাগপুর্বক উদিতাদি কালাস্তরে হোম করিলে, বেদে তাহারই দোষ বলা হইয়ছে। বেদের ঐ নিন্দার্থবাদের ঘারা বুঝা যায়, "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি বিধিবাক্যজয়ের ঘারা ক্রজয়ের বিভিন্ন ব্যক্তির অগ্নিহোত্র হোমে উদিতাদি কালত্রয়ের বিধান হইয়াছে। সকল ব্যক্তিই ঐ কালত্রয়েই হোম করিবেন, ইহা ঐ বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য নছে। ঐ কালত্রয়ের মধ্যে ইচ্ছাম্পারে যে কোন কালে হোম্ করিলেই অগ্নিহোত্র হোম সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বিনি যে কালে

হোমের সংকর করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেই কালই বিহিত হইয়াছে। স্থতরাং স্বীকৃত কাল ভ্যাগ क्रिजा, कोनास्ट्रांत होम क्रिंग विश्वित्म इट्रेंग-एन्ट्रेज़ अलाई थे निन्मार्थनाम नेना इट्डांट । **ফল কথা, "উদিতে হোতবাং**" ইত্যাদি বিধিবাক্যে "বিকর্মই" বেদের অভিপ্রেত, স্থতরাং বিরোধের कांत्रण नाहें। त्यमानि भारता वर्ण छला धेकां विकन्न चार्छ। गःहिलाकांत महिंगांगं धंहे বিকরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মহও শ্রুতিছৈধ হলে বিকরের কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি শ্রুতিকে উদাহরণক্সপে উল্লেখ করিয়াছেন।' মহু যে শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতৃষ্টিকে (২।১২) ধর্মের জ্ঞাপকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিকর স্থলেই আত্মতৃষ্টি অমুসারে যে কোন কল্পের গ্রহণ কর্ত্তব্য, ইহাই মমুর অভিপ্রেত। ইহা মীমাংসাচার্য্যগণেরই করিত সিদ্ধান্ত নহে; বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকার মহর্ষিই ঐরপ সিদ্ধান্ত বলিরা গিরাছেন। মূলকথা, উদিতাদি কালত্ররের মধ্যে যে কালে বাঁহার হোম করিবার ইচ্ছা, তিনি সেই কালেই ঐ হোম করিবেন। কিন্তু অগ্নাধানকালে তাঁহার স্বীকৃত কালবিশেষ ত্যাগ করিয়া কালাম্ভরে হোম করিবেন না, ইহাই বেদের তাৎপর্য্য। স্থতরাৎ পূর্ব্বোক্ত হোমবিধায়ক বেদ-বাক্যে কোন ব্যাঘাত বা বিরোধ ন।ই। পূর্ব্বপক্ষবাদী অঞ্চতা-নিবন্ধন বেদার্থ না বুঝিয়াই ব্যাঘাতরূপ হেতুর দারা ঐ বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করেন। বস্তুতঃ ঐ বেদবাকো তাঁহার উল্লিখিত ব্যাঘাতরূপ হেতু অসিদ্ধ; স্থতরাং উহা হেছাভাস, উহার দ্বারা ঐ বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব ॥ ৫৯॥

#### সূত্র। অরুবাদোপপত্তেশ্চ ॥৩০॥১২১॥

অনুবাদ। (উত্তর) [ এবং অভ্যাসবিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই ] বেহেতু অনুবাদের ( সপ্রয়োজন অভ্যাসের ) উপপত্তি আছে।

ভাষ্য। পুনরুক্তদোষোহভ্যাসে নেতি প্রকৃতং। অনর্থকোহভ্যাসঃ
পুনরুক্তঃ। অর্থবানভ্যাসোহসুবাদঃ। যোহয়মভ্যাস'রিঃ প্রথমামন্বাহ
ত্রিক্রনা"মিত্যসুবাদ উপপদ্যতেহর্থবন্ধাৎ। ত্রির্বাচনেন হি প্রথমোত্তময়োঃ পঞ্চদশন্ধং দামিধেনীনাং ভবতি। তথাচ মন্ত্রাভিবাদঃ—'ইদমহং
ভাতৃব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্ বক্তেণাপবাধে যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিশ্ব'
ইতি পঞ্চদশসামিধেনীর্ববিজ্ঞমন্ত্রোহভিবদতি, তদভ্যাসমস্তরেণ ন স্থাদিতি।

অমুবাদ। অভ্যাসে অর্থাৎ পূর্বের্বাক্ত সামিধেনীবিশেবের অভ্যাস বা পুনরুক্তারণবিধারক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, ইহা প্রকৃত (প্রকরণলক্ষ)। অর্থাৎ
প্রকরণামুসারে এখানে উহা সূত্রকারের বক্তব্য বলিয়া বুঝা যায়। নিশ্পরোজন অভ্যাস পুনরুক্ত। সপ্রয়োজন অভ্যাস অমুবাদ। "প্রথমাকে তিনবার
অমুবচন করিবে, উত্তমাকে তিনবার অমুবচন করিবে", এই বে অভ্যাস, ইহা
সপ্রয়োজনত্ববশতঃ অমুবাদ উপপন্ন হয়। বেহেতু প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠের
ভারা সামিধেনীর পঞ্চদশন্ত হয়। মন্ত্রসংবাদও সেইরূপ আছে। (সে কিরুপ,
ভাহা বলিভেছেন) "আমি আতৃব্যকে (শক্রুকে) পঞ্চদশাবর বাগ্রক্তের ভারা এই
পীত্রন করিতেছি, বে আমাদিগকে থেষ করে, আমরাও যাহাকে বেষ করি",
এই বজ্রমন্ত্র পঞ্চদশ সামিধেনী বলিভেছেন, অর্থাৎ ঐ মন্ত্রের ভারাও সেই যজ্ঞে পঞ্চদশ
সামিধেনীর প্রয়োগ বুঝা যাইভেছে। তাহা অর্থাৎ বেদোক্ত একাদশ সামিধেনীর
পঞ্চদশন্ত অভ্যাস ব্যতীত অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠ ব্যতীত
হইতে পারে না।

টিগ্লনী। মহর্ষি "ন কর্ম্ম-কর্জ্-সাধনবৈশুণাাৎ" ইত্যাদি তিন স্ত্রের ঘারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত অনৃত-দোষ প্রভৃতি হেতুল্রের অসিজতা সমর্থন করার পুত্রেষ্টিবিধারক বেদবাক্যে অনৃত-দোষ নাই, এবং অগ্নিহোত্র হোমবিধারক বেদবাক্যে ব্যাঘাত-দোষ নাই এবং "সামিধেনী" মন্ত্রবিশেষের পূল্যাবৃত্তিবিধারক বেদবাক্যে পূনক্ষক্ত-দোষ নাই, ইহাই যথাক্রমে মহর্ষিস্ত্রোক্ত হেতুল্রের সাধ্য বুঝা যার। তাই ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে ঐরপ সাধ্যবোধক বাক্যের পূরণ করিরা, মহর্ষির যাধ্য বুঝাইরাছেন। এই স্ব্রভাব্যে "পূনক্ক-দোষোহভাসে ন" এই

১। বান্ সপত্রে গাসাগত নাই পাণিনিস্তানুসারে ত্রাত্ শব্দের পরে "বান্" প্রতারে এই আত্ব্য শক্ষ্টি নিশার। ত্রাতার অপতা শত্রু হইলে, সেই অর্থে প্রাত্ শব্দের পরে বান্ প্রতার হয়। "প্রাত্ব্যন্ ভাগপতো প্রকৃতিপ্রতারসমূদারেন শত্রে) বার্চো। ত্রাত্ব্যঃ শত্রুঃ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদ্দী। ত্রাত্রপতাং বদি শত্রুত্বা আত্বাহাণ ক্রিয়াকেন, "বান্ সপত্রে" ইতি স্ততে ত্রাত্বাঃ শক্তঃ। 'ইনসহং' ইত্যাদি মত্রে 'পঞ্চলাবরেণ' এইরূপ পাঠই বহু পৃত্তকে দেখা বার। ক্যেতে ভাব্যাগুত্তকে "পঞ্চলাবরেণ" এইরূপ পাঠ করেত ওবং তাৎপর্যাদীনা ক্রন্তেও "পঞ্চলশারেণ" এইরূপ পাঠ করেত "পঞ্চলশারেণ" এইরূপ পাঠ করেত তাৎপর্যাদীনা ক্রন্তেও "পঞ্চলশারেণ" এইরূপ পাঠ দেখা বার। বভ্ততঃ "পঞ্চলশারেণ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত। বেনে আরও অনেক সামিবেনী মৃত্র ও তাহার পাঠের বিধান আহে। উত্তাকে বাগ্ বন্ধ্র ও বন্ধুসনে পঞ্চলশারেণ অবর অর্থাৎ নূনে, এই অর্থে বহুত্রীহি সমানে ঐ "পঞ্চলশার্র" শক্ষ্যে প্রয়োগ ইইরাছে। ভাব্যক্তানেক করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান 'শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও দেখিতে পাই নাই। 'ঐ মন্ত্রশাধ্য কর্মের বিধান 'শত্রুগত প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান করিয়াও বিধান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রকৃত্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রকৃত্তান করিয়াও বিধান বিধান প্রাক্তান বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান প্রাক্তান করিয়াও বিধান বিধান বিধান বিধান প্রকৃত্তান করিয়াও বিধান বিধান বিধান প্রকৃত্তান করিয়াও বিধান বিধান বিধান প্রকৃত্তান

বাকোর পূরণ করিয়া ভাষাকার বলিরাছেন, ইহা "প্রকরণলন্ধ" অর্থাৎ প্রকরণ জ্ঞানের দারাই ঐ সাধাই এধানে মহর্বির বিবক্ষিত বুঝা বায় । ভাষাকার মহর্বির প্রথমোক্ত পূর্বপক্ষস্ত্ত্ত হুইতে "পূনক্জনোৰ শব্ব" এবং সেই স্থ্রে মহর্বির বৃদ্ধিস্থ "অভ্যাস"শব্দ এবং প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ধস্থত্ত হুইতে "নঞ্জ," শব্দ গ্রহণ করিয়াই এধানে ঐরপ বাক্যের পূরণ করিয়াছেন এবং ইহার পূর্বস্থত্তেও ঐরপে শব্দ গ্রহণ করিয়াই "ন ব্যাঘাতো হবনে" এইরপ বাক্যের পূরণ করার সেধানে ঐ বাক্যকে অমুবৃত্ত বলিয়াই উরেধ করিয়াছেন ।

মহর্ষির কথা এই যে, অভ্যাস-বিধায়ক বেদবাক্যে পুনরুক্ত-দোষ নাই, উহা অসিদ্ধ। কারণ. নিশুরোজন অভ্যাসকেই "পুনরুক্ত" বলে, তাহাই দোষ। সপ্ররোজন অভ্যাসের নাম "অফুবার": উহা আবশুক বৰিয়া দোৰ নহে। প্ৰৱোজনবণতঃ পুনক্ষক্তি কণ্ঠব্য ইইলে, তাহা দোৰ হইছে পাৱে না। বেদে যে সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে. বেদোক্ত ঐ অভ্যাদ "অমুবাদ"। কারণ, উহার প্রয়োজন আছে, স্মৃতরাং উহা পুনঙ্গক্ত-দোষ নহে। ভাষাকার ঐ অভ্যাদের প্রয়োজন বুঝাইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার গুঢ় ভাৎপর্য্য এই বে, একাদশটি সামিধেনীই বেদে পঠিত হইরাছে (ঐতরের ব্রাহ্মণ, ১।৫।২ দ্রস্টব্য )। কিন্তু দর্শ ও পূর্ণমাস যাগে পঞ্চদশ সামিধেনী পাঠের কথাও বেদে আছে'। বেদে যে "ইদমহং ভ্রাতব্যং" ইত্যাদি মজের দারা দেয়াকে স্বরণপূর্বক পারের অঙ্গুর্ভদয়ের দারা ভূমিতে পীড়নের বিধি আছে, ঐ মজের ছারাও ( বাহাকে বজ্রমন্ত্র বলা হইন্নাছে ) পঞ্চদশ সামিধেনী পাঠের বিধি বুঝা বার। কিন্তু একাদশ সামিধেনী পঞ্চদশ হইতে পারে না, তাই "ত্রিঃ প্রথমাময়াহ ত্রিক্সন্তমাং" এই বাক্যের দারা ঐ একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমাকে ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবার বিধি বলা হইরাছে। কারণ, ঐরপ অভ্যাস ব্যতীত একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশন্ধ সম্ভব হয় না। ঐরপ অভ্যাসের বিধান করায় একাদশ সামিধেনীর মধ্যে নয়টির নয় বার পাঠ ও প্রথমা ও উত্তমা, এই ছুইটির তিনবার করিয়া ছরবার পাঠে ঐ সামিধেনীর পঞ্চদশত হইতে পারে। ফল কথা, বেদে বন্ধ-বিলেবের ফল সিদ্ধির জন্ত একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমটি ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবার বিধান করিয়া যে পঞ্চদশ সংখ্যা পুরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে পুনকক্ত-দোষ হইতে পারে না। হোতা বেদের আদেশেই একাদশ সামিধেনীর মধ্যে প্রথমা ও উত্তমাকে তিনবার পাঠ করিবেন, नक्ट< **छांश्र**त यस्क्रत यन्ननां छ इटेर ना। ऋछताः थे शूनबावृत्ति नितर्थक शूनकृत्कि नस्ट। পূর্বামীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও অভ্যাসের ঘারাই সামিধেনী মন্ত্রের সংখ্যাপূরণ সিদ্ধান্ত

<sup>ে</sup> ১। "একাদশাখাৰ" ইত্যাদি শতপথ। "স বৈ ত্রিঃ প্রথমানমাহ ত্রিন্তরনাং" ইত্যাদি শতপথ। "তাঃ পঞ্চলশ সামিধেন্তঃ সম্পান্ততে। পঞ্চলশো বৈ ৰজ্ঞা ৰীব্যং ৰজ্ঞো ৰীব্যং বিতৰ সামিধেনীয়ভিসম্পান্তি, ভস্মানেভাখনুত্যনান্ত্র বং ছিব্যাৎ ভসস্কাভ্যাসববাবেতেদমহসন্মববাধ ইতি ভবেনমেতেন বজ্লেশাববাবতে। ব। শতপথ। ১ন কাও তন্ত্র অঃ, বন ব্রাহ্মণ। "পঞ্চলশানিবেতা কর্ণসূব্যাসবোঃ। সন্তরশেষ্ট্রপন্তবন্তানাং।" সাম্পাচার্ব্যে উদ্ভূত আগভবস্থে।

করিয়াছেন'। মূলকথা, অভ্যাসবিধায়ক পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যে পূনকক্ত-দোষ নাই। স্বতরাং উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেদ্বাভাস। উহার দারা পূর্ব্বোক্ত বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ করা অসম্ভব ৪৬০।

## সূত্র। বাক্যবিভাগস্থ চার্থগ্রহণাৎ ॥৬১॥১২২॥

অমুবাদ। পরস্তু বাক্যবিভাগের অর্ধগ্রহণ প্রযুক্ত অর্ধাৎ লৌকিক বাক্যের স্থায় বিভক্ত বেদবাক্যের অর্থ জ্ঞান হয় বলিয়া (বেদ প্রমাণ)।

ভাষ্য। প্রমাণং শব্দো যথা লোকে।

অনুবাদ। শব্দ অর্থাৎ বেদরূপ শব্দ প্রমাণ, যেমন লোকে,—[ অর্থাৎ লৌকিক বাক্য যেমন বিভাগ প্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবাধক হওয়ায় প্রমাণ, তদ্রূপ বেদবাক্যও বিভাগপ্রযুক্ত বিভিন্নরূপ অর্থবোধক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে।]

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন স্থন্তের দারা বেদের অপ্রামাণ্য সাধনে পরিগৃহীত হেতৃত্তরের উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ ঐ হেতৃত্তরের অসিদ্ধতা সাধন করিয়া, বেদ অপ্রমাণ হইতে পারে না, ইহা ব্যাইয়া, এখন এই স্ত্তের দারা বেদের প্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতৃ বলিয়াছেন। কারণ, কেবল বেদের অপ্রামাণ্য পক্ষের হেতৃ খণ্ডন করিলেই তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না; বেদের প্রামাণ্য পক্ষেও হেতৃ বলা আবশুক। কিন্ত যে পক্ষ সম্ভাবিতই নহে, তাহা হেতৃর দারা সিদ্ধ করা যায় না। এ জন্ম মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য সাধন করিতে প্রথমে উহা যে সম্ভাবিত, তাহাই এই স্ত্তের দারা সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, বেদ প্রমাণ হইতে পারে। কারণ, লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদবাক্যেরও বিভাগ দেখা যায়। যেমন লৌকিক বাক্যগুলি নানাবিধ বিভাগপ্রযুক্ত নানারূপ অর্থবোধক হইয়া প্রমাণ হইতেছে, তাহাদিগের প্রামাণ্য অস্থীকার করা যায় না, তাহা হইলে লোক্যাত্রারই উচ্ছেদ হয়, তক্ষেপ বেদবাক্যগুলিও নানাবিধ বিভাগ প্রযুক্ত নানারূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া লৌকিক বাক্যের স্তায় বেদবাক্যও প্রমাণ হইতে পারে। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্ত্তের পরে "প্রমাণং শব্দো যথা লোকে" এই বাক্যের প্রন্থ করিয়া স্ত্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্ত্রবাক্যের সহিত ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের যোজনা করিয়া, স্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে। উদ্যোতকর স্ত্তকারোক্ত হেতৃকে "অর্থবিজাণ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্যের

<sup>&</sup>gt;। "অভ্যাসেন তু সংখ্যাপুরণং সামিধেনী অভ্যাসপ্রকৃতিছাং"।—পূর্বধী বাংসাদর্শন, ১০ম অঃ, ৫ম পাদ, ২৭ কুত্র। প্রকৃতিই অভ্যাসেন সংখ্যা পূরিতা। তিঃ প্রথমানহাহ তি ক্রেন্তেনারিতি। কর্মং ? প্রকৃত্য সামিধেন্ত ইতি ক্রেন্তিঃ। একাশে চ সমায়াতাঃ। তত্রাভ্যাসেনাগনেন বা সংখ্যারাং পূর্বিতব্যারাং অভ্যাস উক্ত, তিঃ প্রথমানহাহ তিরুত্তমান বিভি। অনেন নিয়মেন প্রথমোভমরোরভ্যাসঃ কর্ত্তব্য ইতি। বাবংকুছেরোরভ্যাসে ক্রিয়মাণে প্রকৃত্য ভাবংকুছেরভাসিক্রাং ইভ্যেভ্যক্তিরারং তিক্রাং নিয়মাণ

বিভাগ থাকিলে তাহার অর্থেরও বিভাগ থাকিবে। বাক্য নানাবিধ বলিরা তাহার অর্থপ্ত তদমুসারে নানাবিধ। স্বতরাং উদ্যোতকর স্ব্রকারোক্ত হেতুকে অর্থবিভাগ বলিরাই প্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন মে, মঘাদি বাক্যের স্তায় অর্থবিভাগ থাকায় বেদবাক্য প্রমাণ। মঘাদি বাক্যের স্তায়ার প্রমাণ্য আছে, তক্রপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে, তক্রপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মহর্ষি এই স্থত্তের দারা তাঁহার পূর্বস্থাক্ত অন্থবাদের সার্থকত্ব লোকসিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন। শিষ্টগণ বাক্যবিভাগের অর্থাৎ অন্থবাদত্তরপে বিভক্ত বাক্যের অর্থগ্রহণ অর্থাৎ প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, স্ভরাং উহার সার্থকত্ব গোকসিদ্ধ, ইহাই স্থ্রার্থ। বৃত্তিকার প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মহর্ষির পরবর্গ্তা স্থ্রেয় স্থাংগতি বুঝা বায় না। পরত মহর্ষি ইহার পরে পূর্বপক্ষের অবভারণা করিয়া অন্থবাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থ্রে তিনি অন্থবাদের সার্থকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থ্রে তিনি অন্থবাদের সার্থকত্ব সমর্থন হয় না। স্থাগণ প্রণিধানপূর্ব্যক মহর্ষির তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন। ভাষাকার প্রভৃতির তাৎপর্য্য পরে পরিক্ষ্ ট হইবে॥ ৬১॥

ভাষ্য। বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণবাক্যানাং ত্রিবিধঃ—

অনুবাদ। ত্রাহ্মণ-বাক্যগুলির বিভাগ ত্রিবিধ। অর্থাৎ "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ"-রূপ বেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভাগ তিন প্রকার।

## সূত্র। বিধ্যর্থবাদার্বাদবচনবিনিয়োগাৎ ॥৬২॥১২৩॥

অমুবাদ। বেহেতু ( ব্রাহ্মণবাক্যগুলির ) বিধিবচন, অর্থবাদ-বচন ও অমুবাদ-বচনরূপে বিভাগ আছে।

ভাষ্য। ত্রিধা খলু ত্রাহ্মণবাক্যানি বিনিযুক্তানি, বিধিবচনানি, অর্থবাদ-বচনানি, অনুবাদবচনানীতি।

অমুবাদ। ত্রান্মণবাক্যগুলি তিন প্রকারেই বিভক্ত,—(১) বিধিবাক্য, (২) অর্থ-বাদবাক্য, (৩) অমুবাদবাক্য।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্বাস্থত্তে যে বাক্যবিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা বেদবাক্যের বিভাগই

১। সমন্তানি বা বেদবাকাানি পক্ষীকৃত্যাভিষীয়তে "প্রমাণং" বেদবাক্যানি অর্থবিভাগবদ্ধাৎ মহাদিবাক্যবৎ।
বধা মহাদিবাক্যাক্তর্বিভাগবন্ধি, অর্থবিভাগবন্ধে সভি প্রামাণাং, তথাচ বেদবাক্যাক্তর্ববিভাগবন্ধি তদ্মাৎ প্রমাণমিতি।
—ভাগবার্ত্তিক।
- ত্রাবার্ত্তিক।

- বুঝা বার। কারণ, বেলবাকাই এখানে প্রকৃত। এই-প্রকরণে বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষাই মহর্ষি স্ক্রিরাছেন। বেদবাক্যের বিভাগ আছে বলিলে, সে বিভাগ কিরূপ, ইহা জিজ্ঞান্ত হর; ্ৰক্ষতরাং ভাহা বলিতে হয়, ভাহা না ৰলিলে পূৰ্ব্বভূত্তের কথাও সমৰ্থিত হয় না। এ জন্ত মহর্ষি এই স্থতের বারা বলিরাছেন যে, যেহেড় বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অমুবাদবাক্যরূপে বিভাগ আছে, অতএব ব্রাহ্মণ-বাক্যের বিভাগ তিন প্রকার। ভাষাকার প্রথমে "বিভাগশ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা মহর্বির বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ -সন্দর্ভের সহিত স্থত্তের যোজনা করিয়া স্থতার্থ বৃঝিতে হইবে। বেদের মন্ত্রভাগের স্থত্তোজ-রূপ বিভাগ নাই, এ জন্ম আন্ধণভাগের ত্রিবিধ বিভাগই স্থুকার বলিরাছেন, বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকারও যোগ্যতামুদারে মৃহর্ষির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণ-বাক্যের ত্রিবিধ বিভাগই -স্থুত্রার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি বেদবাক্ষ্যের বিভাগ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই বিভাগ দেখাইয়াছেন কেন ? মন্ত্রভাগের কোনরূপ বিভাগ না দেখাইবার কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন হুইতে পারে। এতহ্নভারে বক্তব্য এই যে, মৃহ্র্ষি পূর্ব্বস্থতে লৌকিক বাক্যের ভার বেদবাক্যের বিভাগই বলিয়াছেন। বেদবাকো লৌকিক বাক্যের সাম্য প্রদর্শন করিয়া, লৌকিক বাক্যের স্থার বেদবাকোরও প্রামাণ্য আছে, ইহা বলাই পূর্বস্থেতে মহর্ষির অভিপ্রেত। ভাষ্যকারও মহর্ষির ঐক্লপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্কুতরাং লৌকিক বাক্য যেমন বিধি, অর্থবাদ ও অমুবাদ, এই তিন প্রকার, বেদবাকাও ঐরূপ তিন প্রকার, ইহা বলিতে ব্রাহ্মণভাগেরই ঐরূপ প্রকার-ভেদ বলিতে হইয়াছে। মন্ত্রভাগের ঐরপ প্রকারভেদ নাই। অভ্যরপ প্রকারভেদ থাকিলেও লৌকিক বাক্যে সেইরূপ প্রকারভদ নাই। স্থতরাং মহর্ষি লৌকিক বাক্যের ন্থায় বেদবাক্যের । প্রকারভেদ দেখাইতে ব্রাহ্মণভাগেরই ঐরপ প্রকারভেদ দেখাইরাছেন। বেদের সমস্ত প্রকার-জেদ বর্ণন করা এথানে অনাবশুক; মহর্ষির তাহা উদ্দেশুও নহে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যামুসারে দৌকিক বাক্যের ভার বেদবাক্যের বিভাগ প্রদর্শনই এধানে তাহার উদ্দেশ্র এবং পুর্বাস্থতোক বক্তব্য সমর্থনে তাহাই আবশুক।

সমগ্র বেদ "মত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামে ছুই ভাগে বিভক্ত। মত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন বেদ
নাই। মহর্ষি আপন্তছও "মত্রব্রাহ্মণরোর্কেদনামধেরং" এই স্থব্রের হারা তাহাই বলিরাছেন।
বেদের মত্রভাগ ত্রিবিধ,—(১) বাক্, (২) যজুঃ, (৩) সাম। পাদবদ্ধ গায়ঝ্যাদি ছল্দোবিশিষ্ট
মত্রগুলি ঝক্। গীতিবিশিষ্ট মত্রগুলি সাম। এই উভর হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ যেগুলি ছল্দোবিশিষ্ট ও গীতিবিশিষ্ট নহে, এমন মত্রগুলি যজুঃ'। কর্মকাগুরুপ বেদের যজ্ঞই মুখ্য প্রতিপাদ্য।
পূর্ব্বোক্ত মত্রাত্মক ত্রিবিধ বেদেরই যজ্ঞে প্ররোগ ব্যবস্থিত। ঐ ত্রিবিধ বেদকে অবলহন করিরাই
যক্ষ প্রতিষ্ঠিত, এ জন্ত উহার নাম "ত্ররী"। অথব্র্ব বেদের যজ্ঞে ব্যবহার না থাকার তাহা "ত্রনীর"
মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিরা অথব্র্ব-বেদ বেদই নহে, ইহা শাল্ককার্দিগের

<sup>&</sup>gt;। তেবাসুধ্বতাৰিবদেন পাৰব্যবহা। গীভিদু সামাখ্যা। শেবে বজুং লক্ষঃ। পূৰ্বনীমাংসাহতে। ২য় জঃ, ১ম পাছ। ৩৫। ৩৫। ৩৭।

সিদ্ধান্ত নহে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্কা, এই চারি বেদের সংহিতা অংশে যে সকল মন্ত্র আছে, তুনুধ্যে অথর্ববেদসংহিতার মন্ত্রগুলিও মন্ত্রাত্মক বেদ। তাহাকে গ্রহণ করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ চতর্বিধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের "ত্রমী" নামের প্রতি নির্ভর করিয়া অথর্বা বেদকে বেদ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্ত ঐ মত বা যুক্তি তাঁহাদিগেরই উদভাবিত নহে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়ন্তভট্ট ভায়মঞ্জরীতে এরপ অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কেহ ষে অথর্ববেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, ইহা বলিয়া বহু বিচারপূর্বক ঐ মতের ভ্রাস্তম্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। জয়স্তভট্ট শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ব-বেদের উল্লেখ দেখাইয়াছেন'। ছান্দোগ্যোপনিষদে নার্দ-সনংকুমার-সংবাদে চতুর্থ বেদ বিশিয়া অথর্কবেদের উল্লেখ দেখা যায়। যাক্তবন্ধ্যসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার পরিগণনায় চতুর্বেদের উল্লেখ হইরাছে (প্রথম খণ্ডের ভূমিকার বিতীয় ও তৃতীয় পূর্চা দ্রষ্টবা)। জয়স্তভট্ট গোপপত্রাহ্মণের প্রমাণ উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অথর্ববেদের যজ্ঞেও উপযোগিতা আছে। অথর্কবেদ্বিৎ পুরে। হিতকে সোম্যাগে ব্রহ্মরূপে বরণ করার উপদেশ বেদে আছে। জয়স্তভট্ট শেষে ইহাও সমর্থন করিয়াছেন যে, অথর্কবেদ ত্রন্তীবাহ্মও নহে, উহা "ত্রন্তী"রূপ। তিনি বলেন, অথর্কবেদে ঋক, যত্নঃ ও দাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রই আছে। তিনি অথর্কবেদে কোন কোন যজ্ঞবিশেষের বিম্পণ্ট উপদেশ আছে, ইহা বলিয়া কুমারিলের তন্ত্রবার্হিকের কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মূলকথা, অথর্কবেদ চতুর্গ বেদ, জয়ন্তভট্ট বিক্লদ্ধ পক্ষের সমন্ত যুক্তি খণ্ডন করিরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারি বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক। তৈতিরীয় সংহিতায় মস্ত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণও আছে। মন্ত্রাম্মক বেদ ভিন্ন বেদের অবশিষ্ঠ অংশের নাম "ব্রাহ্মণ"। পূর্বমীমাংসা-দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও "শেষে ব্রাহ্মণশক্ষঃ" ( ২ অঃ, ১ পাদ, ৩০ ) এই স্থত্তের দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন। নন্ত্ৰছী ঋষিগণ যেগুলি মন্ত্ৰন্তে বিনিয়োগ ব্রিয়াছেন, সেইগুলিই মন্ত্ৰ এবং যাহার দারা দেই মন্ত্র-বিনিয়োগাদি জানা যায়, সেই অংশ আহ্মণ। মন্ত্র দারা যে যজ্ঞ, যে সময়ে, যে কালে, যে উদ্দেশ্যে, যেরূপে কর্ত্তব্য, ভাহার বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে প্রথমে বেদমন্ত্রই প্রচলিত ছিল। পরে পুরোহিতগণ প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে আরণ্যক এবং সর্কলেষে উপনিষৎসমূহ রচনা করিয়াছেন, ঐগুলি বেদ নছে। মন্ত্রই বেদ; সেই মন্ত্রগুলিও তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরবাক্য বা অপৌরুষেয় বাক্য নহে। ভারতীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া যেরূপে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহ। পর্য্যানোচনা

১। "অথ তৃতীং হেহনীত্যুপক্ষমন্তাশ্বেধে পরিপ্লবাধানে সোহয়মাধর্মণো বেদঃ"। ১৩ প্রকরণ, ও প্রণাঠক।
৭ কণ্ডিকা। শতপথ। "শুগ্বেদো বজুর্কেনঃ সামবেদ আধর্মণশততৃর্বঃ।" ছান্দোগ্য উপনিবং, ৭ প্রপা। ৬ থত।
"অথব্যামকিরসাং প্রতীচী।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শেশ প্রপাঠক, ১০ আঃ। "বেবানাং বদধ্ব্যাক্ষিরসঃ" শতপ্থ,
১১ প্রপা, ও বাং। এবং ছাম্পোগ্য উপনিবং। ৩। ৪। ২। বৃহ্দারণ্যক ২। ৪। ১০। তৈত্তিরীয় ২। ৩। ১।
প্রথম । ৮। মুত্তক ১।১। জন্তীয়া।

করিলে এবং নানা ভাগে বিভক্ত বেদবাকাগুলির পরস্পার সম্বন্ধ ক্রদয়ঙ্গম করিলে আধুনিক-দিগের সিদ্ধান্ত অসার বা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। গ্রায়মঞ্জরীকার জন্মস্তভট্ট বেদ বিষয়ে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তাহার সমাধান করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে উপোদ্যাতপ্রকরণে মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাস্ত্রগুলির উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-বিষয়ে নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎস্থ তাহা পাঠ করিবেন। প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে যজ্ঞে মল্লের প্রয়োগ, সেই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হটবে, তাহার সমস্ত বিধিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ-ভাগে বর্ণিত, স্মতরাং ব্রাহ্মণ-ভাগ বাতীত যজ্ঞ সম্পাদন অসম্ভব। যক্ষাদি কর্মফলাত্মসারেই নান।বিধ স্ঠাষ্ট হইয়াছে। কর্মফণের বৈচিত্র্যবশতঃই স্থাষ্ট্র বৈচিত্রা। স্থতরাং অনাদি কাল হইতেই যজাদি কর্মের অনুষ্ঠান চলিতেছে, ইহাই শাস্ত্রীয় দিশ্ধান্ত। অতি প্রাচীন কালেও যে উত্তরকুকতে নানা যচ্চের অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা পাশ্চাত্যগণ্ড এখন আর অস্বীকার করিতে পারেন না। স্থতরাং বেদের মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগের যেরূপ সম্বন্ধ, ভাহাতে ব্রাহ্মণ-ভাগ পরবর্ত্তী কালে অন্সের রচিত, মন্ত্র-ভাগই কেবল মূল বেদ, এই মত নিতান্ত অজ্ঞতা-প্রস্থৃত, সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভ্রাহ্মণ আছে। বেমন ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকী আহ্মণ। রুষ্ণ যন্ত্রম্পেদের তৈত্তিরীয় আহ্মণ। শুকু যন্ত্রম্পেদের শ্তপধ ব্রাহ্মণ। সামবেদের ছান্দোগ্য ও তাণ্ডা ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব-বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। এইরপ আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছেও অনেক ব্রাহ্মণ বিশুপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অপর ভাগ আরণ্যক ও উপনিষৎ। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক, তৈতিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ ক ইত্যাদি। উপনিষদগুলি ঐ সকল আরণ্যকেরই শেষ ভাগ। এ জন্ম উহাকে "বেদাও" বলে। অনেক আরণ্যক বিলুপ্ত হওয়ায় অনেক উপনিষদ্ও বিলুপ্ত হইয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাও। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বেদের ক্র্মাকাও। যথাক্রমে কর্মকাণ্ডামুসারে কর্ম করিয়া, চিত্তভিদ্ধি সম্পাদনপূর্বক জ্ঞানকাণ্ডে অধিকারী হইতে হয়। জ্ঞানকাঞ্জানুসারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়। এই ভাবে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-ভেদে বেদ দ্বিবিধ। কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ভাগকে সায়ণাচার্য। প্রভৃতি "বিধি" ও "অর্থবান" নামে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। স্থায়দর্শনকার মহর্ষি গোতম ব্রাহ্মণ ভাগকে ব্ৰিবিধ বলিয়াছেন। গোতম যাহাকে "অমুবাদ" বলিয়াছেন, তাহাকে সকলে গ্ৰহণ করেন नारे। मौभाश्माठार्याजन त्वनत्क । विधि, २। मञ्ज, ७। नामर्थम, ८। विधि, ६। व्यर्थनान, এই পাঁচ নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অর্থবাদ তিন প্রকার। ১। গুণবাদ, ২। অমুবাদ, ৩। ভূতার্থবাদ<sup>১</sup>। মহর্ষি গোতম যে অর্থবাদকে চ্ছুর্ব্বিধ বলিয়াছেন, তাহাও সর্বসন্মত। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে॥ ৬২॥

ভাষ্য। তত্ত্ৰ।

বিরোধে গুণবাদ: স্থাদমুবাদোহধধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাবর্থবাদস্তিধা মত:।

## সুত্র। বিধির্বিধায়কঃ ॥৩৩॥১২৪॥

অমুবাদ। তন্মধ্যে—বিধায়ক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য বিধি ।

ভাষ্য। যদ্বাক্যং বিধায়কং চোদকং স বিধিঃ। বিধিস্ত নিয়োগোহনুজ্ঞা বা। যথা''হগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ'' ইত্যাদি। (মৈত্র উপ।৬।৩৬॥)

অনুবাদ। যে বাক্য বিধায়ক—কি না প্রবর্ত্তক, ভাহা বিধি। বিধি কিন্তু নিয়োগ এবং অনুজ্ঞা। যেমন "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বাক্য।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্কস্ত্রে বেদের ত্রিবিধ বিভাগ বলিতে যে বিধি, অর্থবাদ ও অমুবাদ বলিয়াছেন, তাহাদিগের লক্ষণ বলা আবশ্রুক ব্রিয়া, যথাক্রমে ভিন স্ত্রের দারা ঐ বিধি প্রভৃতি তিনটির লক্ষণ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রথম স্ত্রের দারা প্রথমোক্ত বিধির লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "তত্র" এই কথার পূরণ করিয়া স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বাক্য বিধারক অর্থাৎ যাহা সেই কর্মবিশেষে মপ্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রবর্ত্তক, তাহাই বিধিবাক্য। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অ্যিহোত্র হোম করিবে" ইতাদি বাক্য উহার উদাহরণ। ঐ বিধিবাক্য বাতীত কোন ব্যক্তির ঐ কাম্য অ্যাহোত্রে প্রবৃত্তি হইত না। ঐ বিধিবাক্যের দারা অ্যাহোত্র হোমকে স্বর্গরূপ ইটের সাধন ব্রিয়া, স্বর্গকাম ব্যক্তি ঐ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এ জন্ম উহা বিধারক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য, উহা বিধিবাক্য। অ্যাহোত্র হোম স্বর্গসাধন, ইহা পূর্ক্ষোক্ত বিধিবাক্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণের দ্বারা বৃঝা যায় না। স্ক্তরাং ঐ বাক্য অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাণক হওয়ায় উহা বিধিবাক্য।

ভাষ্যকার স্ত্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক আবার "বিধিস্ত নিয়োগোহমুক্তা বা" এই কথার দ্বারা বিধিকে নিয়োগ এবং অমৃক্তা বলিয়াছেন। উন্দোত চর ব্যাধ্যা করিয়াছেন যে, বৈ বাক্য "ইহা কর্ত্তব্য" এইরূপে বিধান করে, তাহা নিয়োগ। যে বাক্য কর্ত্তাকে অমুক্তা করে, তাহা অমুক্তা-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত অমিহোত্র হোমবিধায়ক বাক্যই ঐ নিয়োগ-বাক্য ও অমুক্তা-বাক্যের উদাহরণ। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইয়াছেন যে, অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তক ঐ বাক্য অমিহোত্র থোমে কর্ত্তার স্বর্গাধনত্ব বুঝাইয়া বিধি হইয়াছে. ঐ বাক্যই আবার ঐ অমিহোত্র হোমের সাধন জ্ব্যাদি লাভে প্রবৃত্তিসম্পন্ন বাক্তিকে অমুক্তা করিভেছে। অর্থাৎ অমিহোত্র-হোম-বিধায়ক পূর্ব্বোক্ত হোম-বিধায়ক বাক্ ই প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অমিহোত্র হোমে বিধি এবং

<sup>&</sup>gt;। যদ্বাকাং বিধত্তে ইদং কুর্য্যাদিতি স নিম্নোকা:। অনুজ্ঞা তু বৎকর্ত্তারমসুজ্ঞানাতি তদসুজ্ঞাবাকান্
যথাহিন্নতোকানেবৈতৎ সাধনাবাপ্তিপ্রবৃত্তিপূর্কাক্ষমসুজ্ঞানাতি।—জ্ঞারবার্ত্তিক। তন্ধাৎ তদেবান্নিহোত্রাদিবাকান মপ্রাপ্তেহন্নিহোত্রাদেট বিধিনজ্ঞতঃ প্রাণ্ডে ওৎসাধনেহস্ক্জেতি সিদ্ধন্। সমুচ্চয়ে "বা" শব্দঃ।—ভাৎপর্যাটীকা।

৩৩২

প্রমাণাস্তরপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র-সাধন ধনার্জ্জনাদি কার্য্যে অনুক্তা। তাৎপর্যাটীকাকার ভাষ্যোক্ত "বা" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—সমূচ্চয়। ফলকথা, উদ্যোতকর ও বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যামুসারে ভাষ্যোক্ত "নিয়োগ" ও "অমুক্তা" শব্দের অর্থ নিয়োগ-বাক্য ও অনুক্তা-বাক্য। অগ্নিহোত্র খেমবিধায়ক বাক্টই ইহার উদাহরণ। যাহা বিধিবাক্য, তাহা অনুজ্ঞা-বাক্যও হয়, ইহাই "বিধিস্ক" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

বিধিবাক্যকে যেমন "বিধি" বলা হইয়াছে ( মহর্ষি গোত্ম এথানে তাহাই বলিয়াছেন ), জজপ বিধিবাকো যে বিধিলিঙ প্রভৃতি প্রতায় থাকে, তাহার অর্থকেও পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিধি বলিয়াছেন এবং ঐ প্রভায়কেও বিধিপ্রভায় বলিয়াছেন। বিধিপ্রভায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বছ আলোচনা করিয়াছেন: ঐ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ ইন্থাধনতকে বিধি-প্রতায়ের অর্গ বলিয়া বিশেষরূপে সমর্গন করিয়াছেন ' ঐ মত নব্য নৈয়ায়িকদিগেরই উদ্ভাবিত নহে। উদয়নাচার্য। আরকুস্থমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বিধি প্রতায়ের অর্থ বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। িতিনি ইষ্ট্রসাধনস্বই বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, এই প্রাচীন মতের প্রকাশ করিয়া, নিজ মতে ঐ ইপ্রসাধনত্বের অনুমাপক আপ্রাভি-প্রায়কেই বিধি-প্রায়ের অর্থ বিশয়ছেন। তাঁহার মতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে আপ্র বক্তার ইচ্ছাবিশেষই বিধি-প্রত্যয়ের দারা বুঝা যায়। ঐ ইচ্ছাবিশেষের দারা কর্ত্তা দেই কর্ম্মের ইপ্ট্রসাধন-ষের অনুমানরূপ জ্ঞানবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। [বিনির্ব্বক্ত রভিপ্রায়ঃ" ইত্যাদি ৫ম স্তবক, ১৪শ কারিকা দ্রষ্টব্য | উদয়নাচার্য্য ঐ বিধিপ্রতায়ার্থ আপ্রাভিপ্রায়কে নিয়োগ শন্দের দারাও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বিধি, প্রেরণা, প্রবর্ত্তনা, নিযুক্তি, নিয়োগ, উপদেশ এইগুলি একই পদার্থ। অর্থাৎ বিধি বুঝাইতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ হয়। বেদে বিধিবাকো যে বিধিলিঙ প্রভৃতি প্রতান্ন আছে, তদ্দারা যথন কোন আগু বাক্তির ইচ্ছা-বিশেষই বুঝা যায়, তথন ঐ বাকাবক। কোন আপ্ত ব্যক্তি আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্যা। অক্স কোন আপ্ত ব্যক্তি বেদবক্তা হইতে পারেন না, স্কতরাং নিতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই বেদের বক্তা স্বীকার্য্য, ইহাই উদয়নের দেখানে মূলকথা<sup>১</sup>। প্রকৃত বিষয়ে কথা এই য়ে, উদয়ন যে বিধিপ্রতায়ের অর্থকে নিয়োগ শব্দেরদারা প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ নিয়োগ শব্দের অর্থ আপ্ত বক্তার অভিপ্রায়। ভাষ্যকার 'বিধিস্ক' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রত্যায়ের অর্থরূপ বিধিকে ঐরপ নিয়োগ এবং কল্লাস্করে অনুষ্কা বলিয়াছেন কি না, ইহা চিন্তনীয়। বিধিপ্রতায়ের অর্থরূপ বিধি বিষয়ে নানা আলোচনা ও নানা মতভেদ স্কৃতিরকাল হইতেই হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের

১। লিঙাদিপ্রতার হি পুরুষধৌরেরনিরোপার্থা ভবস্তত্তং প্রতিপাদরন্তি। তত্মাদ্যস্ত জানং প্রবন্ধকননীমিচছাং প্রসূতে সোহর্থবিশেষঃ ওছ জাপকো বাহর্থবিশেষো বিধিঃ প্রেরণা প্রবর্তনা নিযুক্তিঃ নিরোগ উপদেশ ইত্যনর্থান্তর্মিতি ন্থিতে বিচার্থতে।—কুমুমাঞ্চলি, এম শুবক, ৭ম কারিকা ব্যাখ্যা উত্তর। নিরোগোহভিপ্নায়ঃ অল্পেবাং লিঙর্থছে বাধকতা বন্ধবাড়াদিতার্থ: ।—প্রকাশটীকা।

উহা একটি প্রধান বিচার্য্য ছিল। ভাষ্যকার প্রথমে স্থতাত্মসারে বিধিবাক্যের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে আবার "বিধিস্ক" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিধি-প্রতায়ের অর্পবিষয়ে নিজ-মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন কি না, এবং তাঁহার পুর্কোক্ত বিধিবাক্য বিধিপ্রত্যান্তর দারা নিয়োগ অর্গাৎ আপ্তাভিপ্রায় বুঝাইয়া তদদারা ইষ্টসাধনত্বের অনুমাপক হইয়া প্রাংক্তিক হয়, এই জ্ঞাপনীয় তত্ত্তি প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পুর্কোক্ত কথারই সমর্থন করিয়াছেন কি না, ইহা স্থধীগণ উপেক্ষা না করিয়া, 'চন্তা করিবেন। নিয়োগ অর্থাৎ আপ্রাভিপ্রায়ই বিধিপ্রত্যায়ের অর্থ, এই মত উদয়ন বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। নবাগণ উহাতে দোষ প্রদর্শন করিলেও ভাষ্যকারের উহাই মত ছিল, ইহা বুঝিবার কোন বাধা নাই। ভাষ্যকার কলাস্তরে সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠাকে বিধি-প্রতারের অর্গ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। কোন স্থানে অমুক্ষাও বিধি-প্রত্যারের দারা বুঝা যায়, ইহা ভাষ্যকার বলিতে পারেন। উদয়ন অনুজ্ঞাকেও ইচ্ছা-বিশেষ বলিয়া, কোন স্থলে উহাও লিঙ বিভক্তির হার। বুঝা যায় ইহা বলিয়াছেন। মূল কথা, উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থাফুসারে ভাষ্যকারের "বিধিন্ত" ইতাদি সন্দর্ভের প্রব্যোক্তরূপ বাধা করা যায় কি না, তাহা স্থাগীগণ চিন্তা করিবেন। উদ্দোতকর ও বাচম্পতির কথা প্রথমেই বলিয়াছি। মুণ্টি গোতম তাহার পূর্বসূত্রোক্ত বিধিবাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু উহার কোন বিভাগ বা বিশেষ লক্ষণ বলেন নাই। এখানে তাহা বলা তাহার আবশুক নহে। মীমাংপাচার্যাগণ (১) উৎপত্তিবিধি, (২) অধিকারবিধি, ৩) বিনিয়োগবিধি ও (৪) প্রধােগবিধি, এই চারি নামে বিধিবাক্যকে চতুন্দ্রিধ বেলিয়াছেন। নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি প্রভৃতি পূর্ন্দোক্ত চতুর্ন্ধিধ বিধির অন্তভূতি। সীমাংসা-শাস্ত্রে পুর্বোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিবিধাক্যের লক্ষণ ও উদাহরণ . দইবা। ৬৩।

# সূত্র। স্ততিনিন্দা পরক্তিঃ পুরাকম্প ইত্যর্থবাদঃ ॥৬৪॥১২৫॥

অমুবাদ। স্তুতি, নিন্দা, পরক্বতি, পুরাকল্প এইগুলি অর্থবাদ অর্থাৎ বেদের ঐ সকল বাক্যকে অর্থবাদ বলে।

ভাষ্য। বিধেঃ ফলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা, সা স্তুতিঃ সম্প্রত্যয়ার্থা,— স্ত্রমানং শ্রদ্ধীতেতি। প্রবর্ত্তিকা চ, ফলশ্রবণাৎ প্রবর্ত্ততে ''সর্ব্বজ্জিতা বৈ দেবাঃ সর্ব্বমজয়ন্ সর্বস্থাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্থ জিত্যৈ, সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি সর্ব্বং জয়তী"ত্যেবমাদি। (তাণ্ড্য ব্রাঃ ১৬।৭।২)।

অনিষ্টফলবাদো নিন্দা বৰ্জ্জনাৰ্থা, নিন্দিতং ন সমাচরেদিতি। ''এষ বাব

প্রথমো যজো যজ্ঞানাং ( যজ্জ্যোতিকোমো ) য এতেনানিফ্রাথাহন্তেন যজতে গর্জপত্যমের তজ্জীয়তে বা প্র বা মীয়তে'' ইত্যেবমাদিং।

অন্যকর্ত্ত্বস্থা ব্যাহতস্থা বিধেববাদঃ পরকৃতিঃ, "হুত্বা বপামেবাগ্রেহভি-ঘারম্বত্তি অথ পৃষদাজ্যং, ততুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রেহভিঘারম্বত্তি, অগ্নেঃ প্রাণাঃ পৃষদাজ্যস্তোমমিত্যেবমভিদধতী"ত্যেবমাদি।

ঐতিহ্যসাচরিতো বিধিঃ পুরাকল্প ইতি। "তম্মাদ্বা এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পাবসানং সামস্তোমমস্তোষন্ যোনে যজ্ঞং প্রতনবামহে" ইত্যেবমাদি।

কথং পরক্তিপুরাকল্পাবর্থবাদাবিতি, স্তুতিনিন্দাবাক্যেনাভিসম্বন্ধাদ্-বিধ্যাশ্রয়স্থ কস্থাচিদর্থস্থ দ্যোতনাদর্থবাদাবিতি।

অমুবাদ। বিধিবাক্যের ফলকথনরূপ যে প্রশংসা, সেই স্তুতি সম্প্রতায়ার্থ অর্থাৎ শ্রান্ধ (কারণ) স্তুয়মানকে শ্রান্ধা করে এবং (সেই স্তুতি) প্রবর্ত্তিকা অর্থাৎ প্রবৃত্তিরও প্রয়োজক। (কারণ) ফল শ্রবণবশতঃ প্রবৃত্ত হয়। (উদাহরণ) "সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের বারা দেবগণ সমস্ত জয় করিয়াছেন, সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত, সকলের জয়ের নিমিত্ত, ইহার বারা সমস্তই প্রাপ্ত হয়, সমস্তই জয় করে" ইত্যাদি।

অনিষ্ট-ফল-কথনরূপ নিন্দা বর্জ্জনার্থ, (কারণ) নিন্দিতকে আচরণ করে না। (উদাহরণ) "এই যজ্জই যজ্জের মধ্যে প্রথম, (যাহা জ্যোতিষ্টোম,) যে ব্যক্তি এই যজ্জ না করিয়া অন্য যজ্জ করে, সেই ব্যক্তি গর্ত্তপতনের ন্যায় জীর্ণ হয় অথবা মৃত হয়" ইত্যাদি।

অন্য কর্ত্ত্বক ব্যাহত বিধির অর্থাৎ বিরুদ্ধ অমুষ্ঠানের কথন পরকৃতি। (উদাহরণ) "হোম করিয়া (শুক্ল যজুর্বেবদজ্ঞ ঋত্বিক্গণ) অগ্রে বপাকেই অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt;। তাত্যে মহাব্রাহ্মণের ১৬শ অধাবের ১ম খণ্ডে (২) এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। ভাষাকার সায়ণ ব্যাখা করিয়াছেন "অধান্তেন" যজ্জন্তুনা যজতে "তং" স যজনানঃ গর্জণভাং গর্জণভাং বধা ভবতি তথৈব জীয়তে, জ্যাবহোছানাবিতি ধাতুঃ। অথবা প্রমীয়তে খ্রিয়তে। মীমাংসাদর্শনের দিতীয়াধাায় চতুর্বপাদের অষ্ট্রম স্ত্রের শবর ভাষেওে এইরূপ শ্রুতি উদ্ভ হইরাছে। স্তরাং প্রচলিত ভাষাপুত্তকে উদ্ধৃত শ্রুতি পাঠ গৃহীত হইল না। এখানে ভাষাকারের উদ্ধৃত অস্ত ছুইটি শ্রুতি অমুস্কান করিয়াও পাই নাই। শৃতপথব্রাহ্মণের শেষ ভাগে অমুস্কেয়।

( যজ্ঞীয় পশুর মেদকেই ) অভিঘারণ করেন, অনস্তর পৃষদান্ত্য ( দিধযুক্তগ্নত ) অভিযারণ করেন, তাহাতে চরকাধ্বযুর্ব্যাণ ( কৃষ্ণ যজুর্বেবদজ্ঞঋ দ্বিক্গণ ) পৃষদান্ত্যকেই অত্যে অভিযারণ ( করেন ), পৃষদান্ত্যাম অগ্নির প্রাণ এইরূপ বলেন" ইত্যাদি।

ঐতিহ্যবশতঃ সমাচরিত বিধি (৪) পুরাকল্প। (উদাহরণ) "অতএব ইহার দারা পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান সামস্তোমকে (সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষকে) স্তব করিয়াছিলেন, যাহার দারা (আমরা) যজ্ঞ করিতেছি" ইত্যাদি।

(পূর্ব্বপক্ষ) পরকৃতি ও পুরাকল্প অর্থবাদ কেন ? অর্থাৎ উদাহৃত্ত পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক বাক্যদ্বয় বিধায়ক বাক্য হইয়া বিধি হইবে না কেন ? (উত্তর) স্তুতি ও নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধিবাক্যাঞ্রিত কোন অর্থের প্রকাশ করে বলিয়া (পরকৃতি ও পুরাকল্প) অর্থবাদ।

টিপ্লনী। মহর্ষি অর্থবাদের বিভাগ করিয়াই তাহার লক্ষণ স্থচনা করিয়াছেন। স্থঞোক্ত স্তুতি প্রভৃতির অন্ততমন্বই অর্থবাদের সামান্ত লক্ষণ। যে সকল অর্থবাদ বিধিশেষ, বিধিবাক্যের সহিত যাহাদিগের একবাক্যতা আছে, মহর্ষি তাহাদিগেরই স্ততি প্রভৃতি নামে বিভাগ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ হুচন। বরিয়াছেন। তন্মধে। যে বাকা বিধির স্তাবক, যদারা বিধির ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাই স্তৃতি বা স্তৃত্যুর্থবাদ। ফলকথা,বিধ্যুর্থের প্রশংসাপর বাক্যই স্ততিনামক অর্থবাদ। ঐ স্ততির ছুইটি উপযোগিতা আছে। বিধির দারাই প্রবুত্তি জন্মে, কিন্তু স্তৃতির দ্বারা সেই কর্মাকে প্রশান্ত বলিয়া বুঝিলে প্রবর্ত্তমান পুরুষ অধিকতর প্রবৃত্তিসম্পন হইয়া থাকেন। স্নতরাং বিধির কার্য্য প্রবৃত্তিতে ঐ স্তৃতির সহকারিতা আছে। ভাষ্যকার "প্রবর্ত্তিকা চ" এই কথার দ্বারা ঐ স্কৃতির পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (১) বিধিসহকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই প্রবৃতিজ্ঞ ধর্ম হয়, শ্রদ্ধাহীনের তাহা হয় না; স্থতরাং প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্মের শ্রন্ধার সহকারিত। আছে। স্তৃতির দারা স্ক্রমান বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, স্কুতরাং স্তৃতি ঐ শ্রদ্ধার নিমিত্ত হইয়া প্রসূত্তির কার্য্য ধর্ম্যে সহকারী হয়। ভাষ্যকার প্রথমে "স্তুম্মানং শ্রন্দধীত" এই কথার দারা স্তুতির এই (২) উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। "সর্বজিৎ যজ্ঞ করিবে," এইরূপ বিধিবাক্টোর পরে "দেবগণ সর্ববজিৎ যজ্ঞের দারা সমস্ত জন্ম করিয়াছেন" ইত। দি বাক্যের দারা এ যজের প্রশংসাবা ফল কীর্ত্তন করায় বেদের ঐ বাকা স্ততার্থবাদ।

অনিষ্ট ফলের কীর্ত্তন "নিন্দা" নামক দ্বিভীয় অর্থবাদ। নিন্দা করিলে, সেই নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না, তাহা বর্জ্জন করিবে, সেই বর্জ্জনার্থ নিন্দা করা হইয়াছে। "জ্যোতিষ্টোম যক্ত করিবে" এইরূপ বিধিবাক্য বিশিয়া, "জ্যোতিষ্টোম যক্ত যজ্ঞের মধ্যে প্রথম, যে ব্যক্তি এই যক্ত না করিয়া অক্স যক্ত করে, সে জীর্ণ বা মৃত হয়" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্যোভিষ্টোম যক্ত না করিয়া, অক্স যক্তের অনুষ্ঠানের নিন্দা করায়, ঐ বাক্য নিন্দার্থবাদ।

অন্ত কর্ত্তক ব্যাহত বিধির কথন, অর্গাৎ কর্মবিশেষের পুরুষবিশেষণত পরম্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরকৃতি" নামক তৃতীয় অর্পবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে যে, "মগ্রে বপার অভিযারণ করিয়া, পরে পৃষদাজ্ঞান অভিযারণ করেয়। কিন্ত চরকাধ্বর্গাগণ পৃষদাজ্ঞাকেই অগ্রে অভিযারণ করেয়।" এখানে চরকাধ্বর্গাগণ অন্ত ঋদ্বিক্ পুরুষ হইতে বিপরীত আচরণ করেয়, ইহা বলায় পুরুষবিশেষণত ঐ পরম্পর বিরুদ্ধ বাদ "পরকৃতি" নামক অর্থবাদ। ঋত্বিগ্গেশের মধ্যে যাঁহারা যজুর্ব্বেদেরই প্রয়োগ করিবেন, তাহাদিগের নাম "অধ্বর্গা"। ক্রম্ফ যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষের নাম "চরকা"। তদমুসারে কর্ম্মকারী ঋত্বিগ্দিগকে "চরকাধ্বর্গা" বলা যায়।

ঐতিহ্ অর্থাৎ জনশ্রতিরূপে প্রশিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহা পুরাকল্প মামক চতুর্থ অর্থবাদ। যেমন বেদবাক্য আছে,—"ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ধকালে বহিষ্পবমান সামস্তোমকে ( সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টি ) স্তব করিয়াছিলেন।" এখানে জনশ্রুতিরূপে পূর্ব্ধলালে ব্রাহ্মণগণের সামস্তোম মন্ত্রের স্তুতির ঐ ভাবে কীর্ত্তন "পুরাকল্ল" নামক অর্থবাদ। ভাষ্যকার "পরক্রতি" ও "পুরাকল্লের" যেরূপ স্বরূপ ও উদাহরূপ বিলয়াছেন, তাহা সকলে বলেন নাই। উহাতে পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে মহুভেদ বুঝা যায়। ভট্ট কুমারিল পরক্রতি ও পুরাকল্লের ভেদ বুলিয়াছেন যে, এক পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যান "পুরাকল্ল"। বছ পুরুষ কর্তৃক উপাধ্যানেও পুরাকল্ল হইবে, ইহা ভট্ট সোমেশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার স্ত্রেক্তি চতুর্বিধ অর্থবাদের স্বরূপ ও উদাহরণ বলিয়া, পরে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, "পরকৃতি" ও "প্রাক্লর" অর্থাদ ইইবে কেন ? তাৎপর্যাটীকাকার পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, বপাহোম এবং পৃষ্ণাজ্যের অভিবারণ যথাক্রমে বিহিত অছে। বপাহোম করিয়াই পৃষ্ণাজ্যের অভিবারণ কর্ত্তবা। কিন্তু ভাষ্যকারের উদাহত পরকৃতিবাকের চরকাধ্বর্যু পুক্ষের সম্বন্ধ শ্রবণবশতঃ উহা সেই পুক্ষের পক্ষেক্রমভেনের বিধায়ক ইইয়া বিধিবাক্যই ইইবে। চরকাধ্বর্যুগণ অঞ্চে পৃষ্ণাজ্যের অভিবারণ করিবেন, তাহাদিগের পক্ষে এই ক্রমভেদ প্রমাণান্তরের ঘারা অপ্রাপ্ত। স্বত্তরাং ঐ বাক্যই ক্র অপ্রাপ্ত ক্রমভেনকে চরকাধ্বর্যু পুরুষবিশেষের ধর্মারূপে বিধান করিয়া বিধিবাক্যই কেন ইইবে না? উহা অর্থবাদ ইইবে কেন ? এবং ভাষ্যকারের উদাহত পুরাক্লবাক্ষের বিজ্ঞান সামস্তোম মন্ত্র সম্বন্ধ পূর্বকালীন প্রুষায় বিশ্বান করিয়াছে। অর্থাৎ ইদানীন্তন বান্ধাকাণ ঐ সামস্তোম মন্ত্রক স্তব করিবেন, এইরূপ বিধান করিয়াছে। তাহা ইইলে ঐ পুরাক্লবাক্য ঐরপে বিধানক বিয়াছে। তাহা ইইলে ঐ পুরাক্লবাক্য ঐরপে বিধানক বিয়াছে। তাহা ইইলে ঐ পুরাক্লবাক্য ঐরপে বিধায়ক হওয়ায় বিধিবাক্যই কেন ইইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এব্ছত্তরে ভাষ্যকার বিধায়ক হওয়ায় বিধিবাক্যই কেন ইইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এব্ছত্তরে ভাষ্যকার বিধায়ক হওয়ায় বিধিবাক্যই কেন ইইবে না, উহা অর্থবাদ হইবে কেন ? এব্ছত্তরে ভাষ্যকার বিলিয়াছন যে, স্ত্তিবাকা বা নিন্দাবাক্যের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত কোন

অর্থবিশেষের প্রকাশ করার পরকৃতি ও প্রাক্ল অর্থবাদ বলিয়াই কথিত হইয়ছে। অর্গাৎ উহাও কোন বিধির শেষভূত স্তুতি বা নিলাবাকের সমন্ধবশতঃ তাহারই ন্যায় বিধ্যাপ্রিত কার্থবিশেষের প্রকাশ করার স্তুতি ও নিলার ক্যায় অর্গবাদ। তাৎপর্যটীকাকার ইহার গুড় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বাক্যে বিধিপ্রবণ নাই—উহা সিদ্ধ পদার্থের বোধক বাক্য। ঐ স্থলে অক্রায়মাণ বিধি কল্পনা করা অপেকাল পূর্বক্তাত বিধিবাকের সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা করা পক্ষেই লাগব। অক্রায়মাণ বিধি কল্পনা করিলে তাহার সহিত ঐ বাক্যের একবাক্যতা কর্পনাও করিতে হইবে। তাহা হইলে এ পক্ষে বিধিকল্পনা ও তাহার একবাক্যতা কল্পনাও করিতে হয়। ক্যের উত্তর পক্ষেই লাগব। ঐ লাগববশতঃ ঐ পক্ষই সিদ্ধান্ত হুলায়—পরকৃতি ও পুরাকল্পন অর্থবাদ, উহা বিধাল্পন না হুলাল্ল বিধি নহে। পরকৃতি ও পুরাক্রের গুড়ভাবে স্তুতি ও নিলা আছে, কিন্তু ক্যুতির স্তুতি ও নিলার প্রতীতি না হুলাল্ল স্তুতি ও নিলা হইতে পরকৃতি ও পুরাকল্পের পুর্গভাবে উল্লেশ্ব হুলাছে, ইহাও তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন।

মীমাংসাচার্য্যগ্র (১) গুণবাদ, (২) অনুবাদ, (৩) ভূতার্থবাদ, এই নামত্রয়ে অর্থবাদকে সামাক্তভঃ ত্রিবিধ বলিয়াছেন। বেখানে যথাকত বেদার্থ প্রমাণান্তরবিক্তন, সেখানে সাদৃত্ত-সম্বন্ধরূপ গুণুযোগবশতঃ ঐ বেদবাক্য গুণুবাদ। যেমন বেদে আছে,—"যুদ্ধমানঃ প্রস্তরঃ," "আদিতো৷ যুপঃ" ইত্যাদি। প্রস্তর শব্দের অর্থ আন্তরণকুশ। বজ্বমান পুরুষ প্রস্তর নহেন, যুপও আদিতা নছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণিসিদ্ধ। স্কুতরাং ঐ বেদার্গ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বিরুদ্ধ। এ জন্ম ঐ স্থলে প্রস্তির শব্দ ও আদিতা শব্দের ব্যাক্রমে প্রস্তরসদৃশ এবং আদিতাসদৃশ অর্থে লক্ষণা বুঝিতে ছইবে। যদ্ধমান প্রস্তর্মদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজ্ঞান্ধ, তদ্ধপ যদমানও যজ্ঞাক এবং যুপ স্থাের ক্রায় উজ্জ্বল, ইহাই ঐ স্থলে ঐ বেদবাক্যন্তরে সর্প। শব্দের মুখ্যার্থের সাদুখ্য সম্বন্ধকে "গুণ" বলা হইয়াছে। সেই গুণরূপ অর্থের কথনই গুণবাদ। পুর্ব্বোক্ত সাদৃশুবিশেষবোধক পারিভাষিক "গুণ" শব্দ হইতেই "গৌণ" শব্দ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রমাণান্তরের দারা বাহা অবধারিত আছে, তাহার কথনই অমুবাদ। বেমন বেদে আছে,— "অপ্লিহিঁমস্ত ভেষঙ্কম্"। অগ্নি যে হিমের ঔষণ, ইহা অন্ত প্রমাণেই অবধারিত আছে, স্বতরাং তাহাই ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করায় উহা অনুবাদ। পূর্কোক্ত প্রমাণান্তর্বিরোধ ও প্রমাণাস্তরের হার। অবধারণ না থাকিলে দেইরূপ ফ্লীয় অর্থবাদ (০) ভূতার্থবাদ। বেমন বেদে আছে,—"ইন্দ্রো বৃত্তায় ৰজুমুদযচ্ছৎ।" অগাৎ ইন্দ্র বৃত্তের প্রতি বজু উদ্যত করিয়া-ছিলেন। এইরূপ উপনিষদ্ বা বেদাস্তবাক্যগুলিও ভূতার্থবাদ। মীমাংসকগণ বেদের অর্থবাদ-গুলিকে অপ্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই; উহা তাঁখাদিগের পূর্ব্বপক্ষ। মীমাংসাস্থ্রকার মহর্ষি কৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ-স্তাকে সিদ্ধান্তস্তাকপে বুঝিলে একপ ভ্রম হইয়া থাকে। মীমাংসাচার্য্যগণ বিধি বা নিষেধের সহিত একবাক্যভাবশতঃই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার

করিয়াছেন। সামান্ততঃ অর্থবাদকে ত্রিবিধ বলিলেও মীমাংসকরণ শিষ্য-হিতের জ্বন্ত আরও বছ প্রকারে অর্থবাদের বিভাগ করিয়াছেন। মীমাংসাবৃত্তিকার বেদের ব্রাহ্মণভাগকে বছ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার শবর স্বামীও সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি গোভমোক্ত চতুর্ব্বিধ অর্থবাদও তাহার মধ্যে কথিত ইইয়াছে। (পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ২ অঃ, ১ পাদ, ৩০ স্ক্রেব শববভাষ্য ও "মীমাংসাবালপ্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থ জুইব্য )॥ ৬৪॥

## সূত্র। বিধিবিহিতস্থারুবচনমরুবাদঃ ॥৩৫॥১২৩॥

অনুবাদ। বিধি ও বিহিতের অনুবচন অর্থাৎ বিধ্যন্ত্রবচন (শব্দানুবাদ) ও বিহিতামুবচন (অর্থানুবাদ)—অনুবাদ।

ভাষ্য। বিধ্যন্ত্রবচনঞ্চানুবাদো বিহিতানুবচনঞ্চ। পূর্বঃ শব্দানুবাদোহপরোহর্থানুবাদঃ। যথা পুনরুক্তঃ দ্বিবিধমেবমনুবাদোহপি। কিমর্থং পুনর্বিহিতমন্দ্যতে ? অধিকারার্থং, বিহিতমধিকৃত্য স্তুতির্বোধ্যতে নিন্দা বা, বিধিশেষো বাহভিধীয়তে। বিহিতানন্তরার্থোহপি চানুবাদো ভবতি, এবমন্তদপুত্রপ্রেক্ষণীয়ম।

লোকেহিপি চ বিধিরর্থবাদোহ নুবাদ ইতি চ ত্রিবিধং বাক্যম্। "ওদনং পচে"দিতি বিধিবাক্যম্। অর্থবাদবাক্য" মায়ুর্ব্বর্চেটা বলং স্থথং প্রতিভান-ঞামে প্রতিষ্ঠিতম্।" অনুবাদঃ "পচতু পচতু ভবানি"ত্যভ্যাসঃ, ক্ষিপ্রং পচ্য ভামিতি বা, অঙ্গ পঢ়্যভামিত্যধ্যেষণার্থং,পচ্যভামেবেতি বাহ্বধারণার্থম্।

যথা লোকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং এবং বেদ-বাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমর্হতীতি।

অনুবাদ। বিধ্যমুবচনও অনুবাদ, বিহিতানুবচনও অনুবাদ। প্রথমটি (বিধ্যমুবচন) শব্দানুবাদ, অপরটি (বিহিতানুবচন) অর্থানুবাদ। যেমন পুনরুক্ত থিবিধ, এইরূপ অনুবাদও দিবিধ। (প্রশ্ন) কি নিমিত্ত বিহিতকে অনুবাদ করা হয় ? (উত্তর) অধিকারের নিমিত্ত; বিহিতকে অধিকার করিয়া স্তুতি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়,—অথবা বিধিশেষ অভিহিত হয়। বিহিতের অনস্তরার্থণ্ড অর্থাৎ বিহিতের আনস্তর্যা বিধানের নিমিত্তও অনুবাদ হয়। এইরূপ অন্যুও উৎপ্রেক্ষা করিবে। অর্থাৎ বিহিতের অনুবাদের প্রয়োজন আরও আছে, তাহা বুঝিয়া লইবে।

লোকেও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বাক্য আছে। (উদাহরণ) "ওদন পাক করিবে" ইহা বিধিবাক্য। "আয়ু, তেজঃ, বল, স্থুখ এবং প্রতিভা ( বুদ্ধিবিশেষ ) অন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা অর্থবাদবাক্য। "আপনি পাক করুন, পাক করুন" এই অভ্যাস (পুনরুক্তি) শীঘ্র পাক করুন—এই নিমিন্ত, অথবা পুনর্ববার পাক করুন, এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপে অধ্যেষণার্থ, অথবা পাকই করুন—এইরূপে অধ্যারণার্থ অমুবাদ।

বেমন লৌকিক বাক্যে বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য, এইরূপ বেদবাক্যসমূহেরও বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবিশেষের বোধবশতঃ প্রামাণ্য হইতে পারে।

টিপ্লনী। স্থতো "অমুবচনং" এই কথার দ্বারা মহিষি অমুবাদের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। অমুবচন বলিতে পশ্চাৎকথন বা পুনর্ব্বচন। উহা সপ্রয়োজন হইলেই তাহাকে অমুবাদ বলে। স্তরাং "সপ্রয়োজনত্বে সতি" এই বাক্যের পূরণ করিয়া, মহর্ষি কথিত অনুবাদের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। স্থ্যোক্ত "অনুবচনে" সপ্রয়োজনত্ম বিশেষণ মহর্ষির বিব্ঞিত আছে, ইহা পরবর্ত্তী স্থতের ছারাও প্রকৃটিত হইরাছে। অনুবাদ দিবিদ, ইহা বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, **"বিধিবিহিতস্ত"। স্থ**ত্তের ঐ বাক্য দমাহার দ'ল্ব সমাদ। বিধির অনুবচন ও বিহিতের অনুচব**ন** অমুবাদ। শব্দানুবাদকে বলিয়াছেন – বিধ্যন্তবচন এবং অর্থানুবাদকে বলিয়াছেন – বিহিতানুবচন। পুনককও যেমন শদ-পুনকক ও অর্গ-পুনকক ভেদে দিবিধ, অমুবাদও পূর্বোকরপ দিবিধ। "অনিত্যোহনিতাঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে তাহা শব্দ-পুনর ক্র । কারণ, 'অনিতা' শব্দই পুনর্ব্বার ক্ষিত হইরাছে। "অনিত্যো নিরোধধশ্মকঃ" এই মপ বাকা বলিলে তাহ। অর্থ পুনর জ। কারণ, **ঐ বাক্যে অনিত্য শব্দই পুন**র্নার কথিত হয় নাই, কিন্তু অনিত্য বলিয়া পরে "নিরোধ্ধর্মক" শব্দের দারা ঐ অনিত্যরূপ অর্ণেরই পুনুক্তি করা হইয়াছে। নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ অনিত্য পদার্থের ধর্ম ; হতরাং যাহা অনিত্য, তাহাই নিরোধ-ধর্মক । পুর্নোক্ত বাক্যে ঐ একই অর্থের পুনক্তি হওয়ায় উহা অর্থ-পুনক্ত । এইরূপ "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ বাক্য শক্ষ-পুনক্ত । "ঘটঃ কলসঃ" এইরপ বাক্য অর্থ-পুনরুক্ত। এইরূপ পুর্ব্বোক্ত একাদশ দামিধেনীর মধ্যে প্রথমা ও উত্তমার তিনবার পাঠরপ যে অভ্যাস, তাহা শব্দাত্মবাদ। কারণ, সেধানে সেই মন্ত্ররূপ শব্দেরই পুনুক্তি হয়। ঐ স্থলে বেদের আদেশান্ত্রদারে একাদশ সামিধেনীর পঞ্চদশত্ব সম্পাদন করিতে ঐ পুনরুক্তি করিতে হয়, হুতরাং উহা দপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ, উহা পুনক্ষ ক্র নহে। এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিতের অস্ত্রুবচন হইলে তাহা অর্থামুবাদ। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে। বিহিতের অমুবচনের প্রয়োজন **কি ? প্রয়োজন না থাকিলে তাহা ত অন্তবাদ হইতে** পারে না, তাহা পুনরুক্তই হয়। এই প্রশ্নের উন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অধিকারার্থং" অর্থাৎ বিহিতকে অধিকার করার জ্ঞ্য তাহার অনুবচন বা পুনক্ষক্তি ছইয়াছে। বিহিতকে অধিকার করার প্রয়োজন কি ? তাই শেষে বলিগছেন যে, বিহিতকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া স্ততি অথবা নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়, অথবা বিধিশেষ অভিহিত শ্বন বিধি আছে,—"অশ্বনেধেন যজেত" অশ্বনেধ যক্ত করিবে। এই বিধির অর্থবাদ,— "তরতি মৃত্যুং, তরতি পাপ্যানং যো**হখনে**শন যজেত" অর্থাৎ যে ব*িক্ত* অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, দে মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, পাপ উত্তীর্ণ হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিধিবাক্যের দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে।

পরে ঐ বিহিত অশ্বনেধ যজের স্তুতি প্রকাশ করিবার জন্ম "যোহশ্বনেধেন যজেত" এই বাক্যের দারা ঐ বিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞেরই পুনর্ব্বচন হইয়াছে। উহার পুনর্ব্বচন ব্যতীক্ত উহার ঐরপ স্বতি জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিতকেই অধিকার করিয়া ঐরপ স্কৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং "উদিতে হোতবাং" ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা অগ্নিহোত্ত হোমে যে কালত্তম বিহিত হইয়াছে, অধিকারি-বিশেষের পক্ষে তাহার নিন্দা করিবার জন্ম "শ্রাবো বাহস্তান্ততিমন্তাবহরতি" ইত্যাদি বাক্য ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ বলা হইয়াছে। ঐ অর্থবাদ-বাক্যে "যে উদিতে জুহে।তি" এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত বিধি-বিহিত উদিত কালের পুনক্তি হইয়াছে। ঐ পুনক্তি বাতীত উহার এরূপ নিন্দা জ্ঞাপন করা যায় না। তাই ঐ বিহিত উদিত কালকেই অধিকার করিয়া, ঐক্লপে নিন্দা **প্রকাশ** করা হইয়াছে। পূর্ব্ধোক উভা ফ্লে পূর্ব্ধোক রূপ প্রয়োজনবশতঃ বিহিত অর্থের অমূবচন বা পুনক্রিক হওয়ার উহা অর্থানুবাদ। ভাষ্যকার বিহিতের অন্তব্যনের আর একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, বিহিতকে অধিকার করিয়া বিশিশেষ অভিহিত হয়। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বিধিবাক্যের দারা যে অগ্নিহোত্র হোম বিহিত হইয়াছে, ভাহাকে অসুবাদ করিয়া বিধিশেষ বলা হইয়াছে—"দুগ্লা জুহোতি" অর্থাৎ দধির দারা হোম করিবে। "দরা জুহোতি" এই বাক্যে 'জুহোতি" এই পদের দারা যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিধিবাকোর দ্বারাই প্রাপ্ত, স্কুতরাং উহা ঐ বাক্যে বিধেয় নহে। ঐ বিহিত হোমকে অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দধিরূপ গুণ বা **অঙ্গ**বিশেষেরই বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ পুর্বোক্ত বিধিবাক্যপ্রাপ্ত অগ্নিহোত্র হোম কিদের দ্বারা করিবে ? এইরূপ আকাজ্মানুসারে "দগ্রা" এই কথার দ্বারা ভাষাতে করণত্বরূপে দ্বিরই বিধি হইয়াছে। কিন্ত **टक**वन 'नम्रा' এই कथा वना यात्र ना। कावन, छेटकश ना वनिम्ना विरुप्त वना यात्र ना, विरुप्तम्ब স্থান ব্যতীত বিধেয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এ জন্ম "জুহোতি" এই পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐ দবিরূপ বিধেয়ের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা করিতেই "জুহোতি" শব্দের দারা পুর্বপ্রাপ্ত হোমের পুনুরুক্তি করায় উহা অর্গামুবাদ। ঐ স্থলে বিহিত হোমকে অধিকার করিয়া, ঐ বিধিশেষ—( দগ্না জুহোতি এই বাক্য) বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার অনুবাদের আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অনুবাদ বিহিতের অনস্করার্থও হয় অর্গাৎ বিহিত কম্মবিশেষের আনস্তর্য্য বিধান করিতেও কোন স্থলে উভয়ের অনুবাদ হইয়াছে। যেমন সোম যাগ বিহিত আছে এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগও বিহিত আছে। কিন্তু ঐ উভয়ের আনস্তর্য্য বিধান করিতে অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাসের পরে সোম যাগের কর্ত্তব্যতা বলিতে বেদ বলিয়াছেন—"দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্রা সোমেন যজেত"। অর্গাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিয়া, সোম যাগ করিবে। এখানে পূর্কবিহিত দর্শ ও পৌর্ণমাসের এবং সোম্যাগের যে অনুবাদ বা পুনর্কচন হইয়াছে, তাহা ঐ উভয়ের আনস্তর্য্য বিধানের জন্ত। উহাদিগের পুনর্কচন বাতীত ঐ আনস্তর্য্য বিধান করা অসন্তর্বা । তাই ঐ স্থানে ঐ প্রয়োজনবশতঃ ঐ পুনর্কচন অনুবাদ । উহা বিহিতের অনুবচন বলিয়া অর্গান্থবাদ। এইরূপ আরও নানা প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ আছে, তাহা ভাষ্যকার না বলিয়া বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে (৬১ ফুত্র-ভাষ্যে) লৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেরও বাক্যবিভাগবশতঃ অর্থগ্রহণ হয়, এই কথা বলিয়া যে ব ক্তব্যের স্থচনা করিয়াছেন, এখানে সেই বাক্য-বিভাগের ব্যাখ্যার পরে তাঁহার সেই মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্ম বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের ন্যায় লৌকিক ৰাক্যেরও বিধি, অর্থবাদ ও অনুবাদ, এই ত্রিবিধ বিভাগ আছে। "অন্ন পাক করিবে" ইহা লৌকিক বিধিবাক্য। "আয়ু, তেঙ্কঃ, বল, স্থপ ও প্রতিভা অন্নে প্রতিষ্ঠিত" ইহা ঐ বিধিবাক্যের অর্থবাদ-বাক্য। ঐ স্ততিরূপ অর্থবাদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধিবিছিত অরূপাকে অধিকতর প্রবৃতি জন্ম। "আপনি পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ বাকা ঐ স্থানে অনুবাদ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন কি ? প্রবোজন ব্যতীত ঐরপ পুনক্তি অমুবাদ হইতে পারে না, এ জন্ম ভাষ্যকার "ক্ষিপ্রং পচ্যতাং" এই বাক্যের দ্বারা উহার একটে প্রয়োজন বলিয়াছেন। মর্গাৎ প্রথম "পচ্চু" শব্দের দ্বারা পাক কর্ত্তব্য, এইমাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দ্বারা শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এই অর্থ প্রকটিত হয়। "পাক করুন, পাক করুন" এই রূপ বলিলে শীঘ্র পাক কর্ত্তব্য, এই প্রতীতি জন্মে, দেইজন্মই ঐরূপ পুনুরুক্তি করা হয়, উহা অনুবাদ। ভাষ্যকার শেষে "অঙ্গ পচ্যতাং" এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত অনুবাদের আরও এক প্রকার প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, অথবা অধ্যেষণের নিমিত্ত ঐরূপ অন্তবাদ করা হয়। সম্মানপুর্বক কর্মে নিয়োজনকে **অং**ধ্যেষ্ণ বলে; "অঙ্গ পচ্য হাং" এইরূপ বাক্যের দারাও ঐ অধ্যেষ্ণ প্রকাশিত হইতে পারে। অব্যয় 'অঙ্ক শক' যেমন সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করে, তদ্রপ "পুনর্কার" এই অর্থও প্রকাশ করে'। কাহাকে সন্মান সহকারে পাক-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনক্তি হয়। উহা ঐরূপ অধ্যেষ্ণার্থ বলিয়া সপ্রয়োজন হওয়ায় অফুবাদ। ভাষ কার কল্লান্তরে শেষে আরও একটি প্রয়োজন বলিয়াছেন যে, কোন হলে "পাকই করুন" এইরূপ অবধারণের জন্মও "পাক করুন, পাক করুন" এইরূপ পুনুরুক্তি হয়। স্থভরাং ঐরূপেও উহা দপ্রয়োজন হইয়া অমুবাদ । ভাষ্যে "পচতু পচতু ভবান্" এই ব্যকাই লৌকিক অমুবাদ-ৰাক্যের উদাহরণ। ঐ অনুবাদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেই পরের কথাগুলি বলা হইয়াছে।

ভাষ্যকার ত্রিবিধ লৌকিক বাক্যের উদাহরণ বলিয়া, উপসংহারে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, যেমন বিভাগপ্রযুক্ত অর্গবোধক বলিয়া লৌকিক বাক্য প্রমাণ, তজ্ঞপ বিভাগপ্রযুক্ত অর্গবোধক বলিয়া বেদবাকাও প্রমাণ হইতে পারে। তাৎপর্যাটীকাকার "প্রামাণ,ং ভবিত্বমূহতি" এইরপ পাঠ উল্লেখ করিয়া, তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"প্রামাণাং ভবতীতার্থঃ"। কিন্তু বিভাগপ্রযুক্ত অর্থবোধকত্ব অথবা বিভাগবিশিপ্ত বাক্যের অর্গবোধকত্ব অথবা উদ্যোত-করের পরিগৃহত অর্গবিভাগবত্ব যে বেদ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু, উহা বেদপ্রামাণ্যের সাধন হন্ধ না, এ কথা তাৎপর্যাটীকাকার স্পন্তাক্ষরে বলিয়াছেন। লৌকিক বাক্যের ভায় বেদবাক্যেরও প্রামাণ্য হইতে পারে, অর্থাৎ উহা সম্ভব, ইহা ভাষ্যকারের উপসংহার-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার "প্রনাণং ভবিত" না বলিয়া, "প্রামাণ্যং ভবিতৃমূহ্নতি" এই কথাই বলিয়াছেন।

 <sup>&</sup>quot;পूनतः(र्वश्क निकादाः' ब्रष्टे अन्तः मतन"।—अमत त्काय अवाद्ववनं । १) ।

তাৎপর্যাটীকাকার কেন যে এখানে "প্রামাণাং ভবতি" বলিয়া উহার অক্সরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহ। স্থাগণ চিন্তা করিবেন। বিভাগপ্রযুক্ত অর্গবোধকত্ব বা অর্গবিভাগবত্ব যে প্রামাণ্যের সাধক নহে, উহা প্রামাণ্যের ব্যভিচারী, এ কথা তাৎপর্যাচীকাকার ইহার পরেই বলিয়াছেন। সেখানে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥ ৬৫॥

# সূত্ৰ। নান্নবাদপুনৰুক্তয়োৰ্বিশেষঃ শব্দাভ্যাদোপপত্তঃ॥ ৬৬॥ ১২৭॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অনুবাদ ও পুনরুক্তের বিশেষ নাই, বেহেতু (উভয় স্থলেই) শব্দের অভ্যাদের উপপত্তি (সত্তা) আছে।

ভাষ্য। পুনরুক্তমসাধু, সাধুরুত্বাদ ইত্যয়ং বিশেষো নোপপদ্যতে। কম্মাৎ ? উভয়ত্ত হি প্রতীতার্থঃ শব্দোহভ্যস্যতে, চরিতার্থস্য শব্দস্থাভ্যাসা-হুভয়মসাধ্বিতি।

অনুবাদ। পুনরুক্ত অসাধু, অনুবাদ সাধু, এই বিশেষ উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদের অসাধুত্ব ও সাধুত্বরূপ যিশেষ উৎপন্ন হয় না কেন ? (উত্তর) উভয় স্থলেই অর্থাৎ পুনরুক্ত ও অনুবাদ, এই উভয় বাক্যেই প্রতীতার্থ (যাহার অর্থ পূর্বেল বুঝা গিয়াছে) শব্দ অভ্যন্ত হয়, প্রতীতার্থ শব্দের অভ্যাস (পুনরুক্তি ) বশতঃ উভয় (পুনরুক্ত ও অনুবাদ) অসাধু।

টিপ্ননী। প্নক্ষক হইতে অনুবাদের বিশেষ ভাষ্যকার বলিয়াছেন, কিন্ত ঐ বিশেষ না ব্ঝিলে যে পূর্বপক্ষের অবতারণা হয়, মহর্ষি এই স্ত্রে তাহার উল্লেখপূর্বক পরবর্তী দিদ্ধান্ত-স্ত্রের দ্বারা প্নক্ষক হইতে অনুবাদের ভেদ সমর্থন করিয়াছেন: এইটি পূর্বপক্ষত্র। পূর্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যে শন্দের প্রতিপাদ্য অর্থ পূর্ব প্রতীত, দেই প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস পূনক্ষক ও অনুবাদ, এই উভ:য়র সাম্য। অর্থাৎ প্রক্রেক্ত প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস বা প্ররাষ্থিতি হয়, অনুবাদেও প্রতীতার্থ শন্দের অভ্যাস হয়। স্ক্রেরাং পূনক্ষক ও অনুবাদ, উভয়ই সমান। তাহা হইলে প্রক্ষক অসাধু এবং অনুবাদ সাধু, ইহা বলা যায় না। ঐ উভয়ই সমান বলিয়া, ঐ উভয়কেই অসাধু বলিতে হয়। যেমন "পচতু পচতু" এই বাক্য বলিলে দ্বিতীয় "পচতু" শন্দের প্রজিপাদ্য অর্থ প্রথম "পচতু" শন্দের হাবাই প্রতীত হইয়াছে। স্ক্রেরাং দ্বিতীয় "পচতু" শন্দের প্রয়োগ—প্রতীত শন্দের অভ্যাস। উহা পূনক্ষক স্থলেও যেমন, অনুবাদ হলেও তদ্রপ। স্ক্রেরাং প্রক্ষক অসাধু হইলে অনুবাদও অসাধু হইলে। পূনক্ষক হইতে অনুবাদের বিশেষ না থাকায় প্নক্ষক হইলে তাহা দোষ নহে, এই সিদ্ধান্ত বলা যায় না। স্ক্রেরাং বেদে যে পুনক্জ-দেশি নাই, ইহাও সমর্থন করা যায় না॥ ৬৬ য়

## সূত্র। শীদ্রতরগমনোপদেশবদভ্যাসাল্লা-বিশেষঃ॥ ৩৭॥ ১২৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) শীঘ্রতর সমনের উপদেশের ন্যায় অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ "শীঘ্র সমন কর" এইরূপ বাক্য যেমন সার্থক, তদ্রপ অনুবাদরূপ অভ্যাসও সার্থক বলিয়া (পুনরুক্ত ও অনুবাদের) অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের ভেদ আছে।

ভাষ্য। নাকুবাদপুনরুক্তয়োরবিশেষঃ। কন্মাৎ ? অর্থবতোহভাসস্থাকুবাদভাবাৎ। সমানেহভাদে পুনরুক্তমনর্থকং। অর্থবানভাদোহকুবাদঃ। শীঘ্রতরগমনোপদেশবং শীঘ্রং শীঘ্রং গম্যতামিতি ক্রিয়াতিশয়োহভাদেনৈবোচ্যতে। উদাহরণার্থঞ্চেদ্য। এবমন্তেহপ্যভ্যাসাঃ।
পচতি পচতীতি ক্রিয়াকুপরমঃ। গ্রামো গ্রামো রমণীয় ইতি ব্যাপ্তিঃ।
পরিপরি ক্রিগর্তেভো রুফো দেব ইতি বর্জ্জনম্। অধ্যধিকুড্যং
নিষণ্ণমিতি সামীপ্যম্। তিক্ততিক্তমিতি প্রকারঃ। এবমকুবাদস্য
স্থাতি-নিন্দা-শেষ-বিধিম্বধিকারার্থতা বিহিতানন্তরার্থতা চেতি।

অমুবাদ। অনুবাদ ও পুনরুক্তের অবিশেষ নাই, অর্থাৎ ঐ উভয়ের বিশেষ বা ভেদ আছে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) সপ্রয়োজন অভ্যাসের অনুবাদহবশতঃ। সমান অভ্যাসে অর্থাৎ নির্বিশেষে অভ্যাস স্থলে পুনরুক্ত অনর্থক। অর্থবান্ অর্থাৎ সার্থিক অভ্যাস অনুবাদ। শীঘ্রতর গমনের উপদেশের গ্রায় অর্থাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যের গ্রায় "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই স্থলে অর্থাৎ ঐ বাক্যে অভ্যাসের ঘারাই (শীঘ্র শব্দের বিরুক্তির ঘারাই) ক্রিয়াতিশায় (গমন-ক্রিয়ার শীঘ্রত্বের আধিক্য) উক্ত হয়। ইহা উদাহরণার্থ, অর্থাৎ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্মই ঐ স্থলটি বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্যও বহু অভ্যাস আছে। (কএকটি

>। প্রচলিত ভাষাপুত্তকে "তিক্তং তিক্তং" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "প্রকারে গুণবচনশু" এই প্রের দারা প্রকার কর্থাৎ সাদৃশ্য অর্থে বির্বচন হইলে সেই প্রারাণ করিরাছেন। ফুতরাং "তিক্ততিক্রং" এইরূপ পাঠই গৃহীত হইরাছে। কিন্তু মেঘদুতে কালিদাদ "ক্রীণঃ ক্রীণঃ" "ক্র্মাং ক্রেশ্ ক্রেইরূপ প্ররোগিও করিরাছেন। সিদ্ধান্ত-ক্রীমুদীর তত্ত্ব-বোধিনী ব্যাখ্যাকার "নবং নবং" এই প্ররোগে বীক্সার্থে বির্বচন বলিরাছেন এবং কালিদাদের মেঘদুতের প্ররোগ উল্লেখপূর্বক কর্থাকিৎ অন্তর্গণ ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন। কিন্তু কালিদাদের ঐরূপ প্ররোগের প্রকৃতার্থ কি, তাহা ফ্রীগণের চিন্তনীয়।

উদাহরণ বলিতেছেন)। "পাক করিতেছে, পাক করিতেছে" এই স্থলে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি (পাকের অবিচেছদ)। "গ্রাম গ্রাম (প্রত্যেক গ্রাম) রমণীয়" এই স্থলে ব্যাপ্তি (গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ)। "ত্রিগর্ত্তকে অর্থাৎ ত্রিগর্ত্ত নামক দেশবিশেষকে (পরি পরি) বর্জ্জন করিয়া দেব বর্ষণ করিয়াছেন" এই স্থলে বর্জ্জন। "অধ্যধিকুড়া" অর্থাৎ কুড়োর (ভিত্তির) সমীপে নিষণ্ণ, এই স্থলে সামীপ্য। "তিক্ত তিক্ত" অর্থাৎ তিক্তসদৃশ, এই স্থলে প্রকার (সাদৃশ্য) [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাক্যগুলিতে যথাক্রমে ক্রিয়ার অনিবৃত্তি ব্যাপ্তি, বর্জ্জন, সামীপ্য ও সাদৃশ্য শব্দের অভ্যাস বা বিক্তিক্রর দ্বারাই উক্ত বা দ্যোতিত হয়।]

এইরূপ স্তুতি, নিন্দা ও শেষবিধি সর্থাৎ বিধিশেষবাক্যে অমুবাদের অধিকান রার্থতা, এবং বিহিতের অনন্তরার্থতা আছে। [ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা অথবা বিধিশেষবাক্য প্রকাশ করিতে বিহিতকে অধিকার করিতে হয়—সেই বিহিতাধিকার এবং কোন কোন স্থলে বিহিতের আনন্তর্য্য বিধান, ইহাও অমুবাদের প্রয়োজন ]।

টিপ্লনী। পানক ক হইতে অনুবাদের বিশেষ বুঝাইতে মহর্ষি শীঘ্রতর গমনের উপদেশকে অর্গাৎ "শীঘ্রতর গমন কর" এই বাক্যকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই বে, যেমন শীঘ্র গমন কর, এই কথা বলিয়া, পরেই আবার শীঘ্রতর গমন কর, এই বাক্য বলিলে পুনরুক্ত হয় না। কারণ, "শীঘ্রতর" শক্দে যে "তরপ্" প্রতায় আছে, তদ্দারা গমন-ক্রিয়ার অতিশব্ধ বােধ জন্মে, ঐ বিশেষ বােদের জন্মই পরে "শীঘ্রতর গমন কর" এই ব'ক্য বলা হয়—তত্ত্রপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাকে; শীঘ্র শক্ষের অভাাদ বা দির ক্রিবশতঃ ক্রিয়াতিশন্ধ বােধ জন্মে, ঐ বিশেষ বােধের জন্মই ঐ বাক্যে শীঘ্র শক্ষের বিরুক্তি করা হয়। একবার মাত্র শীঘ্র শক্ষের উচ্চারণে ঐ বিশেষ বােধ জন্ম না। পুর্বোক্তরূপ অভাাদই অনুবাদ, উহা বিশেষ বােধের হেত্ বলিয়া সার্গক। অনুবাদের সার্গকর সাধনের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াই উদ্যোত্তরর ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন "শীঘ্র" শক্ষের পরে আবার "শীঘ্রতর" শক্ষের প্রয়োগ করিলে বােধ-বিশেষের হেতু বলিয়া পুনরুক্ত-দােষ লাভ করেব না। "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে শীঘ্র শক্ষের হিক্তিবশতঃ ঐ ক্রিয়াতিশন্ধ বিশেষর বােধ জন্মে। ঐ স্থলে শীঘ্রত্ব গমনক্রিয়ার বিশেষণ । ঐ শীঘ্রতর অভিশনকেই ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ স্থলে ক্রিয়াতিশন্ধ বিলা। উল্লেখ

১। জালন্ধর দেশের নাম ত্রিগর্ত্ত। ঐ দেশের বিবরণ বৃহৎসংহিতা, ১৪শ অধ্যায়ে জেষ্ট্রবা।

২। অস্ত প্ররোগ:—অর্থনিন্দ্রাদগক্ষণে হিডাাস: প্রতার্বিশেষকেতৃত্বি শীল্পতরগ্যনোপ্রেশবিদিতি। বথা শীল্পকাং শীল্পত্বাল প্রকাষান: প্রতার্বিশেষকেতৃত্বাল প্রক্রদোবং লভতে, তথাহমুবাদ-লক্ষণে হিপ্যভাাস: প্রতার্বিশেষকেতৃত্বাল প্রক্রদোবং লক্ষতে ইতি"। "প্রক্রকে তুন কশ্চিদ্বিশেষো প্রাত ইতি মহান্ বিশেষঃ প্রক্রামুবাদরোঃ"।—ভাষ্যারিক।

করিয়াছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবিশেষণের অতিশয়ও ক্রিয়াতিশয়। 'শীঘ্রতর গমন কর' এই বাক্যে বেমন "তরপ্" প্রত্যায়ের দারা ঐ ক্রিয়াতিশর ব্ঝা বায়, তদ্রপ "শীঘ্র শীঘ্র গমন কর" এই বাক্যে উহা শীঘ্র শন্দের অভ্যাস বা দ্বিকক্তির দারাই বুঝা বায়। ভাষ্যকার এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ইহা একটা উদাহরণপ্রদর্শনের জন্তই বলা হইয়াছে। স্থারও বছবিধ অভাাস আছে। ক্রিয়াতিশয়ের ন্সায় ক্রিয়ার অনিবৃত্তি, ব্যাপ্তি, বর্জন, সামীপ্য ও সাদৃগু প্রভৃতি অর্থবিশেষও অভ্যাদ বা ধিফ্রক্টির ছারাই বুঝা যায়। ঐরপ কোন বিশেষ বোধের হেতু বলিয়া, দেই সকল অভাদও অমুবাদ, তাহা সার্থক বলিয়া পুনরুক্ত নহে। উদ্যোতকর "পচতু পচতু" এই বাক্যকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম "পচতু" শব্দের দারা পা<mark>ক</mark> কর্ত্তক্য, এইরূপ বোধ ব্যান্ম। দ্বিতীয় "পচতু" শব্দের দ্বারা আমারই পাক করিতে হইবে, এইব্লপ অবধারণ বোধ জন্মে। অথবা সতত পাক কর্ত্তব্য, এইব্লপে পাক্তিকুয়ার দবিচ্ছেদবিষয়ে বোধ জন্মে। অথবা পাক করিতে আমাকেই অধিকার করিতেছেন, এইরূপে অধ্যেষণ ৰোধ জন্ম। অথবা শীঘ্ৰ পাক কৰ্ত্তব্য, এইরূপে পাক-ক্রিয়ার শীঘ্রত্ব বোধ জন্ম। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিশেষ বোধের হেতু ৰলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বাক্যে দ্বিতীয় পচতু' শব্দ সার্থক। স্মতরাং উহা পুনরুক্ত নহে —উহা অমুবাদ। পুনরুক্ত স্থলে ঐরূপ কোন বিশেষের বোধ হয় না; স্থতরাং পুনকক ও অমুবাদের মহান বিশেষ বা ভেদ অবশ্য স্বীকার্যা। ভাষ্যকার "পচতি পচতি" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া, ঐ স্থলে কেবল ক্রিয়ার অনিবৃত্তিকেই ঐ জনুবাদবোধ্য বিশেষ বলিয়াছেন। পাক-ক্রিয়ার নির্ভি নাই অর্গাৎ সতত পাক করিতেছে, ইহা ঐ বাকে। "পচতি" শব্দের অভ্যাদ বা দ্বিক্তিকর দারাই বুঝা যায়। ভাষ্যকার ঐ স্থলে একটি মাত্র বিশেষ বলিলেও উদ্যোতকরের কথিত অন্যান্ত বিশেষগুলিও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বক্তার তাংপর্যান্ত্রদারে বুঝা যায়, তাহা উদ্দ্যোতকরের ন্সায় সকলেরই সম্মত। কোন দেশের সকল গ্রামই রমণীয়, ইহা বলিতে "গ্রামো গ্রামো রমণীয়ঃ" এই বাক্য বলা হয়। ঐ বাক্যে "গ্রাম" শব্দের অভ্যাস বা দিফক্তির দারাই ব্যাপ্তি অর্থাৎ গ্রামমাত্রের সহিত রমণীয়তার সম্বন্ধ বুঝা যায়। "পরি পরি ত্রিগর্ক্তেভাঃ" ইত্যাদি বাক্যে "পরি"- শব্দের অভ্যাদ বা দ্বিক্তিকর দারাই বর্জন অর্থ বুঝা বায়। একটি মাত্র "পরি" শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহা বুঝা যায় না। "অধাধিকুডাং" ইত্যাদি বাক্যে "অধি" শব্দের অভ্যাস বা দ্বিক্ষ্তিকর দারাই দামীপ্য অর্গ বুঝা যায়। একটি মাত্র "অধি" শব্দের প্রয়োগে তাহা বুঝা যায় না। "তিক্ততিক্রং" এই বাক্তো তিক্ত শব্দের অভ্যাদ বা দ্বিফক্তির দারাই সাদৃগ্র অর্থ বুঝা যায়। অর্থাং ঐ বাক্যের দ্বারা ভিক্ত সদৃশ বা ঈষৎ ভিক্ত, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একটি মাত্র ভিক্ত শব্দের প্রায়েগে ঐ গপ অর্গ বোধ হয় ন। পুলোক্তরূপ বিভিন্ন অর্গবিশেষের প্রকাশ হইলে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ঐ সকল স্থলে দ্বির্মচনের বিধান ছইয়ছে। ঐ দ্বির্মচনের দারাই ঐ সকল স্থলে ঐরপ অর্থবিশেষ প্রকটিত হয়। অন্তথা তাহা হইতে পারে না?।

 <sup>&</sup>quot;নিতাবীপ্ররোঃ"—পার্ণিনি কৃত্র ৮।১।৪, আভীক্ষ্যে বীপারাক 'বাোডো ছির্ব্বচন' স্যাং। আভীক্ষাং

ভাষাকার লৌকিক বাক্যে অমুবাদের সার্থকন্ম বা প্রয়োজন দেখাইয়া উপসংহারে বেদবাক্যে অহবাদের প্রয়োজন বলিয়াছেন। বেদবাক্যে অহ্বাদের এই প্রয়োজন ভাষ্যকার পূর্বেও এখানে আবার তাহাই উল্লেখ করিয়া গৌকিক বাক্যের স্থায় বেদেও ৰশিয়াছেন। যে অমুবাদ আছে, উহা সপ্রয়োজন বলিয়া পুনক্ত নহে, এই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। বেদে যে বিহিত্তকে অধিকার করিয়া স্বতি বা নিন্দা প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিধিশেষ বলা হইয়াছে, এবং কোন স্থলে বিহিত্তের আনস্তর্য্য বিধান করা হইয়াছে, ইহা অর্থাৎ বেদবাক্যে ঐ সকল অমুবাদের প্রয়োজন ও উদাহরণ পূর্বেই (৬৫ স্ত্রভাষ্যে) বলা হইরাছে। মীমাং দকগণ "অগ্নিহিমস্ত ভেষজ্বশ্" ইত্যাদি বাক্যকে যে অপুবাদ বলিয়াছেন, স্থায়স্থ্ৰকার মহর্ষি গোতম বেদবিভাগ বলিতে সে অমুবাদকে গ্রাহণ করেন নাই। কারণ, মহর্ষি গোতম লৌকিক বাক্যের সহিত বেদবাক্যের সাম্য দেখাইতে বেদবাক্যের সর্ব্বপ্রকার বিভাগ বলা আবশ্রক মনে ক্রেন নাই। বেদের যে সকল ৰাক্য বিধি বা বিধিসমভিব্যাস্থত, অর্গাৎ বিধির সহিত যাহাদিগের একবাক্যতা আছে, সেই সকল বাক্যেরই তিনি বিজ্ঞাগ বলিয়াছেন। স্থতরাং মীমাংসকদিগের ক্থিত গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদকে তিনি উল্লেখ করেন নাই এবং এই জন্মই তিনি বেদের নিষেধ-ৰাক্যকে ও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাহা বিধি বা বিধি-সমভিব্যান্তত বাক্য নহে। সমগ্র বেদের বিভাগ বলিতে মীমাংসকগণ বলিয়াছেন —বেদ পঞ্চিধ। (১) বিধি, (২) মন্ত্র (৩) নামধের, (৪) নিষেধ ও (৫) অর্থবাদ। এই অর্থবাদ ত্রিবিধ,—(১) গুণবাদ, (২) অমুবাদ, মহর্ষি গোতমোক্ত বিধি-সমভিব্যাহত অমুবাদও মীমাংসকসন্মত অর্থবাদরূপ (৩) ভূতার্থবাদ। অমুবাদের লক্ষণাক্রাস্ত। গুণবাদ এবং অন্তর্জপ অমুবাদ এবং বেদাস্তবাক্য প্রভৃতি ভূভার্থবাদ—বিধি-সম্ভিব্যাহত বাক্য নহে, অর্গাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির স্থিত তাহাদিগের একবাক্যতা নাই। ৬৭।

ভাষ্য। কিং পুনঃ প্রতিষেধহেভূদ্ধারাদেব শব্দশ্য প্রামাণ্যং সিধ্যতি ? ন, অতশ্চ—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) প্রতিবেধ হেতুগুলির উদ্ধার প্রযুক্তই কি বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ? (উত্তর) না, এই হেতুবশতঃও অর্ধাৎ পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত সাধক হেতু-বশতঃও (বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়)।

তিওৱেষবারসংক্ষককুষণ্ডেণ্ চ। পচতি পচতি ভূজ্বা ভূজ্বা। বীঞ্চারাং বৃক্ষং বৃক্ষং নিঞ্চতি : প্রামো গ্রামো রমনীর: ।—সিদ্ধান্ত-কৌষুদী । "পদের্বর্জনে। স্তা ৮।১।৫ পরি পরি বঙ্গেন্তো বৃষ্টো দেবং বঙ্গান্ পরিজ্ঞা ইন্তার্থ: ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী । উপর্যাধাধ্যঃ সামীপো। স্তা ৮।১,৭ অধ্যধিস্থং স্থান্তোপরিষ্টাং সমীপ্রকালে ছুংধনিতার্থ: ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী । প্রকারে গুণবচনক্ত । স্তা ৮.১।১২ সাদৃখ্যে দ্যোত্যে গুণবচনক্ত দে গুলুচ্চ কর্ম্মণার্ম্ববং । পটু পট্ন, পটুসদৃশঃ ঈবং পটুরিতি বাবং ।—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ।

## সূত্র। মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত-প্রামাণ্যাৎ॥ ৬৮॥ ১২৯॥

অনুবাদ। মন্ত্রও আয়ুর্বেবদের প্রামাণ্যের স্থায় আগু ব্যক্তির অর্থাৎ বেদবক্তা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ তাহার (বেদরূপ শব্দের) প্রামাণ্য।

বিবৃতি। বেদ প্রমাণ-কারণ, বেদ আপ্রবাক্য। যিনি তম্ব দর্শন করিয়াছেন এবং দয়াবশতঃ ঐ তত্ত্বখ্যাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার উপদেশ করেন, অপরের হিতসাধন ও অহিত নির্তির জন্ম বথাদুষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বলে আগু, তাঁহার বাক্য আগুবাক্য। বেদে বহু বহু অলোকিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে, যাহ। সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞানের গোচরই নহে। ঐ সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে তাহার দর্শন আবশুক; স্নতরাং যিনি ঐ সকল তত্ত্ব বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক তরদর্শী, সন্দেহ নাই এবং তিনি যে জীবের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং যিনি ঐ সকল অলোকিক তত্ত্বদর্শী, তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ বাতীত বেদবর্ণিত ঐ সকল তত্ত্ব আর কেহ বলিতে সক্ষমই নছেন এবং যিনি ঐ সকল তত্ত্বদর্শী, তিনি জীবের মঙ্গল বিধানে—জীবের ছঃখমোচনে অবশ্রুই ইচ্ছুক হুইবেন এবং তজ্জ্ম তাঁহার যথাদৃষ্ট তত্ত্বের উপদেশ করিবেন, তিনি দ্রাস্ত বা প্রতারক হইতেই পারেন না। পুর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শিতা ও জীবে দয়া প্রভৃতিই সেই আগু ব্যক্তির প্রামাণ্য, উহাই তাহার আগুর; হতরাং তাহার বাক্য বেদ —পুর্ব্বোক্তরূপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ ; যেমন —মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ । বিষ, ভূত ও বজ্রের নিবর্ত্তক যে দকল মন্ত্র আছে, তাহার দারা বিষাদি নিবৃত্তি হুইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যিনি ঐ সকণ মন্ত্রের সাফল্য স্বীকার করিবেন না, তাঁহাকে উহার ফল দেখাইয়াই তাহা স্বীকার করান ঘাইবে এবং আয়ুর্বেদের সভ্যার্থতা কেছই অস্বীকার করেন না। তাহা ছইলে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ যে প্রমাণ, ইহা নির্বিবাদ। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রমাণ্যের হেতু কি, তাহা বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, উহা আপ্তবাকা, উহার বক্তা আপ্ত ব্যক্তির পুর্বোক্তরূপ প্রামাণাবশতঃই উহা প্রমাণ। যিনি মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের বক্তা, তিনি যে ঐ সকল তত্ত্ব দর্শন করিয়া, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; স্থতরাং ঐ স্কল তত্ত্বদর্শিতা ও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আপ্রস্থ বা প্রামাণ্য, ইহা অবশু স্বীকার্য্য। দেই আপ্র-প্রামাণ্যবশতঃ বেমন মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তত্ত্বপ আগুপ্রামাণ্যবশতঃ অনুষ্ঠার্থক বেদও প্রমাণ। যে হেডুতে মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, সেই হেডু অন্তত্ত থাকিলে তাহাও প্রমাণই হইবে, তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না,— সে হেতু স্বাপ্তবাক্যন্ত। লৌকিক বাক্যের মধ্যেও যাহা স্বাপ্তবাক্য, তাহা প্রমাণ, সেই বাকাব কা আগু ব্যক্তির প্রামাণ্যবশত:ই তাহার প্রামাণ্য, ইছা স্বীকার না ক্রিলে লোকব্যবহার চলিতে পারে না। কোন ব্যক্তিরই কোন কথার সভার্যতা কেহই স্বীকার না করিলে লোক্যাত্রার উচ্ছেদ হয়,—বস্ততঃ লৌকিক বাক্যের মধ্যেও আপ্তবাকাগুলিকে সেই আপ্তের প্রামাণ্যবশতঃ সকলেই প্রমাণরপে গ্রহণ করিতেছেন; স্থতরাং আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যবশতঃ যে আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য, ইহা স্বীকার্যা। মন্ত্র, আয়ুর্বেদ এবং দৃষ্টার্থক মন্ত্রান্ত বেদ ও বছ বছ লৌকিক বাক্য ইহার উদাহরণ। সেই দৃষ্টাস্কে অদৃষ্টার্থক বেদ-বাক্যও আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ প্রমাণ। ঐ সকল বেদবাক্য যে আপ্তবাক্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ, যিনি পূর্ব্বোতরূপ আপ্তলক্ষণ-সম্পন্ন নহেন, তিনি বেদে ঐ সকল অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন করিতে সক্ষমই নহেন।

টিপ্রনী। মহর্ষি বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে প্রথমে বেদের সপ্রামাণ্যরূপ পূর্ব্বপক্ষের শমর্থনপূর্বক তাহার নিরাস করিয়াছেন। ভাহার পরে বেদে বাক্যবিভাগের উল্লেখ করিয়া বেদের প্রামাণ্যসম্ভাবনার হেডু বলিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হুইতে পারে না। বেদের প্রামাণ্যদাধক প্রমাণ বলা আবশুক। এ জ্বন্ত মহর্ষি শেষে এই স্থুত্রের দ্বারা বেদপ্রামাণোর সাধক বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "কিং পুনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা প্ররপূর্বক "অতশ্চ" এই কথার দারা মহর্ষিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। "অতশ্চ" এই কথার সহিত স্ত্রোক্ত "আগুপ্রামাণ্যাং" এই কথার যোগ করিয়া স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা ক্রিতে হইবে। অর্থাৎ বেদের অপ্রাদাণ্য সাধনে গৃছতি হেতুগুলির উদ্ধারবশতঃ এবং আপপ্রামাণ্যবশতঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, পুর্বোক অর্থবিভাগবন্ত-রূপ হেতুর সমুচ্চয়ের জন্ম স্থতো "চ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত অর্থবিভাগবহু বশতঃ এবং আপ্তপ্রামাণ্যব•তঃ বেদ প্রমাণ। উদ্যোতকর স্থ্রোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থরূপে পুরুষবিশেষাভিহিতম্বকে হেতু গ্রহণ করিয়', স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন মন্ত্র ও আয়ুর্ব্লেদ বাকাগুলি পুরুষবিশেষের উক্ত বলিয়া প্রমাণ, সেইরূপ বেদবাকাগুলি প্রমাণ, ইহাতে পুরুষ বিশেষাভিহিত্ত – হেতু। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরের তাৎপর্যা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়'ছেন যে, বেদ প্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ কি ? এতত্নতারেই উদ্যোতকর প্রথমে অর্থবিভাগরস্থকে বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার প্রমাণ বলিয়াছেন; ঐ অর্থবিভাগবত্ব কিন্ত বেদপ্রামাণ্য বিষয়ে প্রমাণ বা সাধন নতে। কারণ, বুদ্ধাদি প্রণীত শাস্ত্রেও পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থবিভাগ আছে; কিন্তু তাহা অপ্রমাণ বলিয়া অর্থবিভাগ প্রামাণ্যের ব্যভিচারী, স্থ হরাং উহা বেদপ্রামাণ্যে প্রমাণ নহে। বেদপ্রামাণ্যে ধাহা প্রমাণ, অর্থাৎ যে হেতু বেদপ্রামাণ্যের সাধক, তাহা মহর্ষির এই স্থুত্রেই উক্ত হইয়াছে। এই স্ত্রোক্ত হেতুই বস্ততঃ বেদপ্রামাণ্যসাধনে হেতু। স্ত্রকার "চ" শব্দের দারা উদ্যোভকরের ক্থিত যে অর্থবিভাগবব্দ্ধপ হেতুর সমুচ্চয় করিয়াছেন, তাহা বেদপ্রামাণ্য সম্ভাবনার হেতু। বৈদপ্রামাণ্য সাধন করিতে মহর্ষি পুর্বের ঐ প্রামাণ্য সম্ভাবনারই হেতু বলিয়াছেন সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দারা সিদ্ধ করা যায়। যাহা অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দারাই সিদ্ধ ছইতে পারে না'। উদ্যোতকর যে পুরুষবিশেষাভিহিতত্বকে বেদপ্রামাণের সাধকরতে

১ ৷ ভাৎপর্যাদীকাকার এই কথা সমর্থন করিতে এখানে একটি কারিকা উদ্ধ ত করিয়াছেন,—"সম্ভাবিতঃ প্রতি-

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার খাাখ্যায় তাংপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, পুরুষ বেদকর্ত্তা ভগবান, তাঁহার বিশেষ বলিতে তত্ত্বদর্শিতা, ভূতদয়া এবং যথাদৃষ্ট তত্ত্বখ্যাপনেচ্ছা এবং ইন্দ্রিয়াদির পটুতা। এই সকল বিশেষের দারাই পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ফলকথা— বেদকর্ত্তা পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, ইহাই উদ্যোতকরের অভিমত বলিয়া তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোতকর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—বেদ, পুরুষবিশেষাভিহিত। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে।

ভাষ্য। কিং পুনরায়ুর্ব্বেদক্ত প্রামাণ্যম্ ?—যত্তদায়ুর্ব্বেদেনাপদিশ্যতে ইদং ক্ষেত্রমধিগচ্ছতীদং বর্জ্জয়িষাহনিষ্ঠং জহাতি, তস্যামুষ্ঠীয়মানক্ত তথাভাবঃ সত্যার্থতাহবিপর্যয়ঃ। মন্ত্রপদানাঞ্চ বিষভূতাশনিপ্রতিষ্টেশনাং প্রয়োগেহর্থক্ত তথাভাব এতৎপ্রামাণ্যম্। কিং কৃতমেতৎ ? আপ্রপ্রামাণ্যকৃতম্। কিং পুনরাপ্তানাং প্রামাণ্যম্ ? সাক্ষাৎকৃতধর্মতাভ্তদয়া যথা ভূতার্থচিখ্যাপয়িষেতি। আপ্রাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ইদং হাতব্যমিদমক্ত হানিহেতুরিদমক্তাধিগন্তব্যমিদমস্যাধিগমহেতুরিতি ভূতাভক্তমপত্তে। তেষাং খলু বৈ প্রাণভূতাং স্বয়মনবর্ধ্যমানানাং নাক্তর্ত্বপদ্যাদ্যবিধারবাধকারণমন্তি। ন চানববোধে সমীহা বর্জ্জনং বা, নবাহকৃত্বা স্বস্তিভাবো নাপ্যক্তান্ত উপকারকোহপ্যস্তি। হন্ত বয়মেভ্যো যথাদর্শনং যথাভূতমুপদিশামন্ত ইমে প্রুল্জা প্রতিপদ্যমানা হেয়ং হাক্তন্ত্যধিগন্তব্যমেবাধিগমিষ্যন্তীতি। এবমাপ্রোপদেশ এতেন ত্রিবিধেনাপ্রপ্রামাণ্যেন পরিগৃহীতোহনুষ্ঠীয়মানোহর্থস্য সাধকো ভবতি এবমাপ্রোপদেশঃ প্রমাণং, এবমাপ্রাঃ প্রমাণম্।

দৃষ্টার্থেনাপ্তোপদেশেনায়ুর্বেদেনাদৃষ্টার্থো বেদভাগোহকুমাতব্যঃ প্রমাণ-

জ্ঞানাং পক্ষঃ সাধ্যেত হেতুনা। ন ওস্ত হেতুভিন্তাণমূৎপতনেব বে। হতঃ।" "পক্ষ" বদিতে এখানে প্রতিজ্ঞাবাক্য-বোধ্য সাধ্যধ্যবিশিষ্ট ধর্মী। উহা অসন্তাবিত হইলে কোন হেতুর স্থারাই দিন্ধ হইতে পারে না। বেষন "আমার জননী বন্ধা" এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় না। উহা কোন হেতুর স্থারাই দিন্ধ হয় না। তাৎপর্যাচীকাকার তাহার ভাষতী গ্রন্থেও ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণের বাধ্যা করিতে প্রথমে ভাষাকার শঙ্করও যে ব্রহ্মবরণের সন্তাবনাই বলিয়াছেন, ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে "বথাছনৈরারিকাঃ" এই কথা বলিয়া পূর্বোক্ত কারিকাটি (২র প্রভাষ্য ভাষতীতে) উন্ধৃত ক্রিয়াছেন। আরও কোন কোন প্রয়ে ঐ কারিকাটি উন্ধৃত দেখা বায়। কিন্তু ঐটি কাহার রচিত কারিকা, ইহা বাচম্পতিনিক্স প্রশৃতি বলেন নাই। মিতি। অস্থাপি চৈকদেশো "গ্রামকামো যজেতে"ত্যেবমাদিদ্ ষ্টার্থ-স্তেনামুমাতব্যমিতি।

লোকে চ ভূয়ানুপদেশাপ্রয়ো ব্যবহারঃ। লোকিকস্তাপ্যুপদেষ্ট্র-ক্রপদেষ্টব্যার্থজ্ঞানেন পরানুজিন্বক্ষয়া যথাভূতার্থচিথ্যাপয়িষয়া চ প্রামাণ্যং, তৎপরিগ্রহাদাপ্তোপদেশঃ প্রমাণমিতি। দ্রষ্ট্রপ্রক্রসামান্যাচ্চানুমানং,
—য এবাপ্তা বেদার্থানাং দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ, ত এবায়ুর্কেদপ্রভৃতীনাং,
ইত্যায়ুর্কেদপ্রামাণ্যবদ্বেদপ্রামাণ্যমনুমাতব্যমিতি।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য কি ? (উত্তর) সেই আয়ুর্বেদ कर्द्धक यांश উপদিষ্ট হইয়াছে, "ইহা করিয়া ইষ্ট লাভ করে, ইহা বর্চ্জন করিয়া অনিষ্ট ত্যাগ করে," অনুষ্ঠীয়মান তাহার অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সেই কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা বর্জ্জনের তথাভাব—কি না সত্যার্থতা, অবিপর্য্যয়। ( অর্থাৎ আয়ুর্বেবদের ঐ সকল উপদেশের সত্যার্থতা বা বিপর্যয় না হওয়াই তাহার প্রামাণ্য ) এবং বিষ, ভূত ও বজ্লের নিবারণার্থ অর্থাৎ বিষাদি নিবৃত্তি যাহাদিগের প্রােজন, এমন মন্ত্রপদগুলির প্রায়োগে অর্থের তথাভাব অর্থাৎ সত্যার্থতা, ইহাদিগের (মন্ত্রপদগুলির) প্রামাণ্য। (প্রশ্ন) ইহা অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রের পূর্বোক্ত প্রামাণ্য কি প্রযুক্ত ? (উত্তর) আপ্তদিগের প্রামাণ্যপ্রযুক্ত। (প্রশ্ন ) আপ্রদিগের প্রামাণ্য কি ? (উত্তর ) সাক্ষাৎকৃতধর্মতা অর্থাৎ উপদেষ্টব্য তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, জীবে দয়া (ও) যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচছা। যে হেতু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা অর্থাৎ যাহারা উপদেষ্টব্য পদার্থের সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এমন আপ্তগণ, "ইহা ত্যাজ্য, ইহা ইহার ত্যাগের হেতু, ইহা ইহার প্রাপ্য, ইহা ইহার প্রাপ্তি হেতৃ, এইরূপ উপদেশের ঘার। প্রাণিগণকে দয়া করেন। যেহেতু স্বয়ং অনববুধামান অর্থাৎ যাহারা নিজে বুঝিতে পারে না, সেই প্রাণিগণের উপদেশ ভিন্ন ( সাপ্তদিগের বাক্য ভিন্ন ) জ্ঞানের কারণ নাই। জ্ঞান না হইলেও সমীহা ও বৰ্জ্জন অর্থাৎ কর্ত্তব্যের আচরণ ও অকর্ত্তব্যের ত্যাগ হয় না, না করিয়াও অর্থাৎ কর্তব্যের আচরণ ও অকর্তব্যের ত্যাগ না করিলেও (জ্পীবের) স্বস্তিভাব (মঙ্গলোৎপত্তি) হয় না, এবং ইহার অর্থাৎ স্বস্তিভাবের অন্য (আপ্তোপদেশ ভিন্ন ) উপকারকও (সম্পাদকও) নাই। আহা, আমরা ইহাদিগকে যথাদর্শন অর্থাৎ যেরূপ তম্ব দর্শন করিয়াছি, তদমুসারে যথাভূত ( যথার্থ ) উপদেশ করিব, ইহারা তাহা শ্রবণ করিয়া বোধ করতঃ ত্যাজ্য ত্যাগ করিবে, প্রাণ্যই প্রাপ্ত হইবে।
এইরূপ আপ্তোপদেশ—এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃ অর্থাৎ আপ্তগণের পূর্বেবাক্ত
তত্ত্বসাক্ষাৎকার, জীবে দয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যবশতঃ পরিগৃহীত হইয়া অনুষ্ঠীয়মান হইয়া অর্থের (প্রয়োজনের) সাধক হয়।
এইরূপ আপ্তোপদেশ প্রমাণ, এইরূপ (পূর্বেবাক্তরূপ) আপ্তগণ প্রমাণ।

দৃষ্টার্থক আপ্তোপদেশ আয়ুর্বেদ দারা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ সর্ববসম্মত-প্রামাণ্য আয়ুর্বেদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগ প্রমাণরূপে অনুমেয় এবং ইহারও একদেশ অর্থাৎ অদৃষ্টার্থক বেদেরও অংশবিশেষ "গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি ( বাক্য ) দৃষ্টার্থ; তাহার দারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ( অদৃষ্টার্থক বেদভাগের প্রামাণ্য ) অনুমেয়।

লোকেও বহু বহু উপদেশাশ্রিত ব্যবহার আছে। লোকিক উপদেষ্টার ও উপদেষ্টব্য পদার্থের জ্ঞানবশতঃ পরের প্রতি অমুগ্রহের ইচ্ছাবশতঃ—এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছাবশতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ লোকিক আপ্রদিগেরও পূর্বেবাক্তরূপ ত্রিবিধ প্রামাণ্য,—সেই প্রামাণ্যের পরিগ্রহবশতঃ আপ্রোপদেশ (লোকিক আপ্রবাক্য) প্রমাণ।

দ্রফী ও বক্তার সমানতা-প্রযুক্তও অনুমান হয়। বিশদার্থ এই যে, যে সকল আপ্তগণ বেদার্থের দ্রফী ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদপ্রভৃতির দ্রফী ও বক্তা, এই হেতু দারা আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যের ন্যায় বেদপ্রামাণ্য অনুমেয়।

টিপ্ননী। মন্ত্র ও আয়ুর্বেলের প্রামাণ্য অস্থীকার করা যায় না; উহা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত না হইলেও পরীক্ষকগণ উহা স্থীকার করেন, তাঁহারা উহা জ্ঞানেন। তাই মহর্ষি উহাকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাস্তরপে উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল পরীক্ষকমাত্র-বেদ্য পদার্থও যে বাদী ও প্রেতিবাদীর স্থীক্বত প্রমাণশিদ্ধ হইলে দৃষ্টাস্ত হইতে পারে, ইহা প্রথমাধ্যায়ে দৃষ্টাস্তর ব্যাখ্যায় বলা হইয়ছে। মন্ত্র ও আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য যে প্রমাণশিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টাস্তত্ব ব্যাখ্যায় বলা হইলে ও আয়ুর্বেদের প্রমাণ্য যে প্রমাণশিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া উহার দৃষ্টাস্তত্ব সমর্থনি করিতেই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়ছেন যে, আয়ুর্বেদে উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের বর্জ্জন অনুষ্ঠায়নান হইলে তাহার ফল ইষ্টলাভ ও অনিষ্টনিবৃত্তি (যাহা আয়ুর্বেদে কথিত) হইয়া থাকে। অয়ুর্বেদোক্ত কর্তব্যের অমুষ্ঠান করিলে তাহার আয়ুর্বেদোক্ত প্রয়োজন বা ফল সত্য দেখা যায়, স্মৃতরাং উহা সত্যার্থ। ভাষ্যকার পরে আবার "অবিপর্যায়" শব্দের দারা প্রথমোক্ত ঐ সত্যার্থতারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আয়ুর্বেদোক্ত কর্ত্তব্যের, আয়ুর্বেদোক্ত ফলের বিপর্যায় হয় না, ইহাই তাহার তথাভাব বা সত্যার্থতা এবং উহাই আয়ুর্বেদের প্রামাণ্য। আয়ুর্বেদ প্রমাণ না হইলে

পূর্ব্বোক্তরূপ সত্যার্থতা কথনই দেখা যাইত না। এইরূপ বিষ, ভূত ও বজ্রনিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার যথাবিধি প্রয়োগ হইলে তাহারও অর্থ কি না—প্রয়োজনের 'তথাভাব'ই দেখা যায়। অর্থাৎ দেই সেট স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন বিষাদি নিবৃত্তি সেইরূপই হইয়া থাকে, তাহারও বিপর্যায় দেখা যায় না। স্থতরাং দেই দকল মন্ত্রেরও প্রামাণ্য অবশু স্বীকার্য্য . এখন যদি মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য প্রমাণ্সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে, এবং ঐ প্রামাণ্যের যাহা হেডু, দেই হেডুর দারা ঐ দুষ্টাস্কে বেদেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য কি-প্রযুক্ত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, উহা আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত। ইহাতে আপ্তের লক্ষণ কি, তাহাদিগের প্রামাণ্য কি, ইহা বলা আবশুক। আপ্ত-প্রামাণ্য কি, তাহা না বুঝিলে তৎপ্রযুক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যের ন্তায় বেদের প্রামাণ্য বুঝা যার না। এ জন্ম ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎক্বতংশ্বতা, ভূতদন্না এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা---এই িএবিধ ধর্মই আপ্তপ্রামাণ্য। ভাষাকার প্রথমাধ্যায়ে শব্দপ্রমাণের লক্ষণ-স্ত্র-ভাষ্যে ( ৭ম স্থাভাষ্যে ) অংগ্র শব্দের বাৎপত্তি ও আপ্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। দেখানে বলিয়াছেন যে, যিনি ধর্ম অর্থাৎ উপদেষ্টব্য পরার্থকে সাক্ষাৎকার করিয়া, সেই ষধাদৃষ্ট প্রদার্থের খ্যাপনেচ্ছা-বশতঃ বাক্যপ্রয়োগে ক্রতযত্ন এবং বাক্যপ্রয়োগ বা উপদেশ করিতে সমর্থ, এমন ব্যক্তিকে আপ্ত বলে। তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানে ভাষ্যকারের "সাক্ষাৎক্বতধর্ম্মা" এই কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যিনি ধর্মকে অর্গাৎ হিতার্থ ও আহিতনিবৃত্তার্থ পরার্থগুলিকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অর্গাৎ কোন স্বদৃঢ় প্রমাণের দারা নিশ্চর করিয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎক্বতধর্মা। লৌকিক আপ্রগণ কোন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ না করিয়াও অন্ত কোন প্রদৃঢ় প্রমাণের দারা নিশ্চয় করিয়া তাহার উপদেশ করেন, ভাছাও আথোপদেশ। ঐ স্থলে সেই লৌকিক ব্যক্তিও আগু ইইবেন, তাঁহাকে ঐ স্থলে অনাপ্ত বলা যাইবে না, ইহাই তাৎপর্যাটীকাকারের ঐরূপ ব্যাখ্যার মূল। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে ছাপ্তের লক্ষণে প্রয়োজনবশতঃ অস্তান্ত বিশেষণ বলিলেও এথানে আপ্ত-প্রামাণ্য কি, ইহাই বলিতে পুর্ব্বোক্তরূপ দাক্ষাৎক্বতধর্মতা, ভূতদয়া এবং যথাভূত পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা, এই তিনটি ধর্মই বলিয়াছেন। পুর্ব্বোক্ত আগুলক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐ তিনটি ধর্ম থাকাতেই তাঁহারা ষ্থার্থ উপদেশ ক্ষরেন, স্মতরাং উহাই তাঁহাদিগের প্রামাণ্য বলা যার। উদ্দোতকর এখানে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই আগু বিশেষাছেন। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, উদ্যোতকরের "ত্রিবিধেন বিশেষণেন" এই কথা উপলক্ষণ। উহার দারা করণপাটবও বুঝিতে হইবে। জ্বর্গাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিশেষণবিশিষ্ট হইলেও বদি তাহার শব্দ প্রয়োগের করণ কণ্ঠাদি বা ইন্দ্রিয়াদির পটুতা না থাকে, তবে তিনি আগু হইতে পারেন না। স্থতরাং আগ্রের লক্ষণে করণের পটুতাও বিশেষণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষ্যকারও প্রথমাধ্যায়ে আপ্তের লক্ষণ ৰলিতে "উপদেষ্টা" এই কথার ঘারা উপদেশসমর্থ ব্যক্তিকে আপ্ত ৰলিয়া করণপাটৰ বিশেষণেরও প্রকাশ করিয়াছেন, এবং দেখানে "প্রযুক্ত" শব্দের ছারা আলম্মহানতা বিশেষণেরও প্রকাশ করিরাছেন। সাপ্তের লক্ষণে ভূতদয়ার উল্লেখ করেন নাই। আপ্তের লক্ষণ বণিতে দেখানে ভূতদন্তার উরেধের কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানে আগ্রের প্রামাণ্য কি ? এতহন্তরে ভাষ্যকার তিনটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন বে, সাক্ষাৎক্রতধর্মা আগ্রগণ জীবের আজা ও আগের হেতু, এবং প্রাণ্য ও প্রাপ্তির হেতু উপদেশ করিয়া জীবকে রুপা করেন। কারণ, অজ্ঞ জীব নিজে তাহাদিগের ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য প্রভৃতি ব্রিতে পারে না। তাহাদিগের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য ব্রিবার পক্ষে আগ্রগণের উপদেশ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কর্ত্তব্য না ব্রিলে জীব তাহা করিতে পারে না; অকর্ত্তব্য না ব্রিলেও তাহা বর্জনকরিতে পারে না। কর্ত্তব্যের অমুষ্ঠান ও অকর্তব্যের বর্জনে না করিয়া যথেচছাচারী হইলে মঙ্গল নাই, তাহাতে জীবের ত্রংথনিবৃত্তি অসম্ভব। আগ্রোপদেশ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর কোন উপায়ও নাই। এই জন্ম জীবের ত্রংথনোচনে ব্যগ্র আগ্রগণ দয়ার্দ্র হইয়া মনে করেন বে, আমরা জীবের ত্রংথনিবৃত্তি ও স্থেবর জন্ম ইহাদিগকে আমাদিগের দর্শন বা জ্ঞানামুসারে যথাভূত তত্ত্বের উপদেশ করিব; ইহারা তাহা শুনিয়া ও বৃন্ধিয়া, তদমুসারে আজ্য ত্যাগ করিবে, গ্রাহ্ম গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অমুষ্ঠান ও অকর্ত্তব্যের বর্জন করিবে, তাহাতে ইহারা স্থা ও ত্রংথমুক্ত হইবে।

ভাষ্যকার "আপ্তাঃ থলু" ইত্যাদি সন্দর্ভের ঘারা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্মতা বা তথ্বন্দিতা এবং ভূতদয়া ও যথাভূত পদার্থের থাপনেচ্ছা, এই ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্যের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য এই বে, আয়ুর্ব্বেদাদির ধাঁহারা বক্তা, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই উপদিপ্ত তথ্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। কারণ, ঐ সকল তথ্বের সাক্ষাৎকার ব্যতীত তাহার ঐরপ উপদেশ করা যায় না। স্কৃতয়াং আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তাকে তথ্বদর্শী বলিতে হইবে, এবং দয়াবান্ ও য়থাদৃষ্ট তথ্ব ধ্যাপনে ইচ্ছুক্ত বলিতে হইবে। তাঁহারা অজ্ঞ বা ল্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের বাক্য আয়ুর্ব্বেদাদি কথনই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমাণ হইত না। তাঁহারা নির্দয় বা প্রতারক হইলেও তাহা হইত না। তাঁহারা জীবের প্রতি দয়াবশতঃ বথাদৃষ্ট তথ্ব খ্যাপনে ইচ্ছুক্ না হইলেও আয়ুর্ব্বেদাদি বলিতেন না। স্কৃতরাং পূর্ব্বেক্তি ত্রিবিধ আপ্তপ্রামাণ্য অবশু স্বীকার্য্য। ঐ আপ্তপ্রামাণ্যবশতঃই আপ্তোপদেশ আয়ুর্ব্বেদাদির বক্তা আপ্তর্গবেদ্য প্রবাক্তরণ প্রামাণ্যবশতঃই আপ্তের্বিদাদির বক্তা আপ্তর্গবেদ্য করিয়া যথোক্ত ফল লাভ করে। এইরূপে আপ্রোপ্রদিদিক প্রহণপূর্ব্বক তাহার বিধিনিষ্বেধের প্রতিপালন করিয়া যথোক্ত ফল লাভ করে। এইরূপে আপ্রোপদেশ প্রমাণ এবং পূর্ব্বাক্তরূপে আপ্রগণত প্রমাণ। পূর্ব্বাক্ত তত্ত্বন্দিত। প্রভৃতি ত্রিবিধ গুলই আপ্তাদিদেশ প্রমাণ এবং প্র্বোক্তরূপে আপ্রগণত প্রমাণ। প্র্রেক্তি তত্ত্বন্দিতা প্রাপ্তি তিরিধ গুলই আপ্তাদিদেশ প্রমাণ। তৎপ্রযুক্তই তাঁহাদিগের উপদেশ প্রমাণ।

ভাষ্যকার স্থাকারোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, উহা আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত, ইহা বলিয়া, ঐ আগুপ্রামাণ্যের স্থান্নপ বর্ণন ও সমর্থনপূর্কক শেষে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, দৃষ্টার্থক আগুপ্রামাণ্যের স্থান্ত তদ্বারা অর্থাৎ তাহাকে দৃষ্টাস্থান্ত প্রথণ করিয়া, অদৃষ্টার্থক বেদভাগকে অর্থাৎ "র্থাকামে মুদ্ধান করা যায়। অদৃষ্টার্থক বেদের মুদ্ধান করা যায়। অদৃষ্টার্থক বেদের মুদ্ধান করা যায়। কারণ, গ্রাম

কামনায় ঐ বেদের বিধি অফুসারে "সাংগ্রহণী" যাগ করিলে গ্রাম লাভ হয়, ইহা বছ স্থলে দেখা গিরাছে ; স্থতরাং ঐ সকল দৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য অবশ্র স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে বেদের অন্ত অংশকেও প্রমাণ বলিয়া অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নিশ্চর করা যায়। বেদের অংশ-বিশেষ প্রমাণ হইলে অন্ত অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, প্রামাণ্যের যাহা প্রযোজক, তাহা ঐ উভয় অংশেই এক। ভাষাকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, লোকেও উপদেশাশ্রিত ব্যবহার বহু বহু চলিতেছে। বহু বহু লোকিক বাক্যের প্রামাণ্যবশতঃ তদ্মুসারে ব্যবহার চলিতেছে। দেই লৌকিক বাক্যবক্তারাও আপ্তা, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য। পূর্বোক্তরণ ত্রিবিধ প্রামাণ্য থাকায় তাহাদিণের বাক্য প্রমাণ। ফল কথা, মহর্ষি, মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকে বেদপ্রামাণ্যের দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিলেও অদৃষ্টার্থক বেদের অংশ-বিশেষ দৃষ্টার্থক বেদভাগ এবং বহু বছ লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যকেও বেদের প্রামাণ্যের দৃষ্টাস্করপে গ্রহণ করা যায় এবং তাহাও স্থ্রকার মহর্ষির অভিপ্রেত, ইহাই ভাষ্যকার শেষে জ্ঞানাই য়াছেন এবং অনুমানে মন্ত্র, আয়ুর্বেদ, দৃষ্টার্থক বেদ ও লৌকিক আপ্তবাক্যকেই দৃষ্টাস্করূপে গ্রহণ ক্রিতে হইবে, স্থুত্রকারের তাহাই বিবক্ষিত, ইহাও ভাষাকার জানাইয়াছেন?। ভাষ্যকার শেষে অন্ত রূপ হেতৃর বারাও যে আয়ুর্ব্বেদাদি দুষ্ঠান্ত অবশ্বনে বেদের প্রামাণ্যের অমুমান করা যায় এবং তাহাও স্থত্তকারের বিবক্ষিত আছে, ইহা জানাইতে ৰলিয়াছেন যে, যে সকল আপ্রগণ বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই যথন আয়ুর্কেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা, তথন আয়ুর্কেদাদি প্রমাণ হইলে, বেদও প্রমাণ হইবে। বেদ ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতির দ্রন্তী ও বক্তা দমান হইলে, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রমাণ হইবে, কিন্তু বেদ প্রমাণ হইবে না, ইহা কথনই হইতে পারে না। আয়ুর্কেদ প্রভৃতির বক্তার আগুৰ নিশ্চন্ন হওয়ান্ব বেদের ৰক্তাও যে আগু, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ, বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা অভিন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এবং তন্মতাহ্ববর্তী নব্যগণ মহর্ষির স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিন্নাছেন ষে, বিষাদিনাশক মন্ত্র ও আয়ুর্কেদ-ভাগ বেদেরই অন্তর্গত। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্য যথন নিশ্চিত, তথন তদ্দৃষ্টাস্তে বেদমাত্রকেই প্রমাণ বলিন্না অনুমান ছারা নিশ্চর করা যায়। কারণ. বেদের অংশবিশেষ প্রমাণ বলিন্না নিশ্চিত হইবে। অবশু কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রমাণ হইলেও গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদাদিবশতঃ তাহার অংশবিশেষ অপ্রমাণ্ড হইতে পারে ও হইরা থাকে, কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্কেদেরপ বেদভাগের প্রামাণ্য নিশ্চয়ের ফলে উহার বক্তা যে অলোকিকার্থদর্শী কোন সর্কজ্ঞ অলান্ত পুরুষ,অর্থাৎ স্বন্ধং ঈশ্বর, ইহা নিশ্চর করা যায়। সর্কজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের কন্ত্রা আর কেহ হইতেই পারেন না। স্থতরাং বেদের অস্থান্ত অংশও যে মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইবে, এ বিষরে সংশব্

<sup>&</sup>gt;। অন্ত প্ররোগ: — প্রমাণং বেগবাক্যানি বক্তৃ বিশেষাভিহিতত্বাৎ মন্ত্রায়ুর্বেগবাক্যবদিতি। এককর্তৃকত্বেন বা মন্ত্রায়ুর্বেগবাক্যানি পক্ষীকৃতা অলৌকিকবিবয়-প্রতিপাদকত্বেন বৈধর্ত্তাহেতুর্বক্তব্যঃ। — ভাগ্রহার্ত্তিক। মন্ত্রায়ুর্বেগ-বাক্যানি সর্বব্যক্ষপর্বকানি, মহাজন-পরিগ্রহে সতি অলৌকিকার্থপ্রতিপাদকত্বাৎ ইত্যাদি। —তাৎপর্যারীকা।

হুইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ মন্ত্র ও আয়ুর্কেদ যদি ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদই ঈশব-প্রণীত, ইহা স্বীকার্য্য। অদুষ্ঠার্থ বেদভাগ ঈশব-প্রণীত নহে, উহা অপরের প্রণীত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্বতরাং বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের ভ্রম-প্রমাদাদি না থাকায় তাঁহার ক্বত বেদের কোন অংশই অপ্রমাণ হইতে পারে না। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদরূপ বেদভাগকে দৃষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিয়া বেদমাত্রে<sup>।</sup> প্রামাণ্য অমুমেয়। বুত্তিকার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যার দ্বারা মহর্ষি গোড়ম বে এই স্থাত্ত বেদের অন্তর্গত মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের প্রামাণ্যকেই দুষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, বেদমাত্রের প্রামাণ্য দাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃদংশয়ে বুঝা যায় না। পরস্ত ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাকেই আয়ুর্বেদ প্রাভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা বলায় ভিনি যে এখানে স্থত্যোক্ত মন্ত্র ও আয়ুর্বেদকে মূল বেদ হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। একই বেদব্যাস বছবিধ বিভিন্ন শাস্ত্রের ৰক্তা হইন্নাছেন। স্বতরাং দ্রষ্টা বা বক্তা অভিন্ন হইলেই যে শাস্ত্র এক হইবে, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার চতুর্থাধ্যায়ের ৬২ স্থত্ত-ভাষ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্ম-শান্তের বক্তা ও দ্রষ্টাকেও অভিন্ন বলিয়াছেন। পরস্ত ভাষ্যকার "অদৃষ্টার্থক বেদভাগ" বলিয়া এখানে আয়ুর্বেদকে দৃষ্টার্থক বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, অদৃষ্টার্থক বেদভাগের অন্তর্গত দৃষ্টার্থক বেদের স্থায় অথব্ধবেদের অন্তর্গত আরও বহু বহু দৃষ্টার্থক বেদ আছে। ভাষ্যকার "তত্যাপি চৈকদেশঃ" এই কথার দ্বারা তাহাকেও দৃষ্টাস্করপে স্ফনা করিয়াছেন : "চ" শব্দের দারা অন্তান্ত সমস্ত দৃষ্টার্থক বেদেরও সমুচ্চয় করিয়াছেন, ইহাও বুঝা ষাইতে পারে। পরস্ত মহর্ষি চরক ও স্কুশ্রুত বাহাকে আয়ুর্কেদ বলিয়াছেন, তাহা যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদজ্ঞগণ চতুর্বেদের মধ্যে কোন্ বেদের উল্লেখ করিবেন, এই প্রশ্নোত্তরে অথর্ক বেদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ<sup>১</sup>, অথর্কবেদ দান, অন্তায়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাদ ও মন্ত্রাদির পরিগ্রহবশতঃ চিকিৎসা विनिम्नाह्म । देशत द्वाता के व्यामूर्यान व्यवस्तितम्मुनक भाजास्तत, देश वृता यात्र । व्यवस्तितम् আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব থাকিলেও চরকোক্ত আয়ুর্ব্বেদ যে মূল বেদেরই অংশবিশেষ, ইহা বুঝা যায় না। ভাছা হইলে চরক, আয়ুর্বেদের শাখতত্ব সমর্থন করিতে অক্সরূপ নানা হেতুর উল্লেখ করিবেন কেন ? পরস্ত স্থশ্রুত, আয়ুর্কেদকে অথর্কবেদের উপাঙ্গ বলিয়া উল্লেখপূর্কক আয়ুর্কেদের উৎপত্তি বর্ণনাম বলিয়াছেন যেই, "স্বয়ন্তু প্রস্তা স্পষ্টির পূর্ব্বেই সহস্র অধ্যায় ও শত সহস্র শ্লোক করিয়া-ছিলেন। পরে মহুষাগণের অল্প মেধা ও অল্প আয়ু দেখিয়া পুনর্ব্বার অষ্ট প্রকারে প্রণয়ন করেন।" মুক্তের কথায় বুঝা যায়, স্বয়ন্তৃকত সেই সহস্র অধ্যায়, শত সহস্র শ্লোকই আয়ুর্কেদ শব্দের

<sup>&</sup>gt;। বেলো হি অথব্যা দান-যন্তরন-বলি-সঙ্গল-হোম-নিয়ম-প্রায়স্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিগ্রহাচিচকিৎসাং প্রাহ ।→
চরকসংহিতা, প্রস্তান, ৩০ জঃ।

ইহ বৰার্কেলো নাম বছপাক্সবর্ধবেদভানুৎপাল্যের প্রকাঃ লোকশতসহত্রমধারসহত্রক কৃতবান্ বরজঃ।
 উডোইলার্ট্রুসলবেশ অকাবলোক্য নরাণাং ভূরোছট্ট্রা প্রণীতবান্।—ক্ষুত্রতাংহিতা, ১ৰ অঃ।

বাচ্য, উহা অথব্যবেদের উপান্ধ অর্থাৎ অঞ্চমদুশ। স্থশতো ক ঐ আয়ুর্বেদ মূল অথব্যবেদেরই অংশবিশেষ হইলে, সুশ্রুত তাহাকে অথর্ক বেদের উপাক্ষ বলিবেন কেন ? বেদের অংশবিশেষকে কুত্রাপি বেদের উপাক্ষ বলা হয় নাই। বেদ ভিন্ন শাস্ত্রবিশেষকেই বেদের উপাক্ষ বলা হইয়াছে — বেমন স্থায়াদি শাস্ত্র এবং অঙ্গসদৃশ অর্থেই ঐ "উপাক্ষ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সাদৃশ্র অর্থে "উপ" শব্দের প্রয়োগ চিরদিদ্ধ। ভাষ্যকার বাৎদ্যায়নও প্রথমাধ্যায়ে উপমান-প্রমাণের ব্যাখ্যায় "উপ" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ ব্যাথ্যা করিয়াছেন। পরস্ত স্থশুভ, আয়ুর্বেদ শব্দের "যদ্ধারা আয়ু লাভ করা যায়, অথবা যাহাতে আয়ু বিদ্যমান আছে" এইরূপ যৌগিক অর্থ ব্যাখ্যা করায় "আয়ুর্বেদ" শব্দের অন্তর্গত বেদ শব্দটি শ্রুতিবোধক নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। চরকসংহিতাতেও "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের ব্যুৎপত্তি ও আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। প্রথমে "ত্রিস্থত্ত" ছিল, ইহাও চরক বলিয়াছেন। ঋষিগণ ইল্লের নিকট যাইয়া ব্যাধির উপশ্মের উপায় জিজ্ঞান। করিলে, ইন্দ্র তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের বার্দ্তা বলিয়াছিলেন, ইহা চরকসংহিতার প্রথমাধায়ে বর্ণিত আছে। মৃলকথা, চরক ও স্থশ্রুত-বর্ণিত আয়ুর্বেদ মূল অথব্ব বেদের অংশ নহে, ইহা চরকাদির কথার দারাই স্পষ্ট বুঝা ধায়। মহর্ষি গোতম ঐ আয়ুর্বেদের মূল অথব্ব-বেদাংশকে এখানে "আয়ুর্কেদ" শব্দের দারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও মনে হর না। কারণ, স্মৃতির মূল শ্রুতিতে যেমন স্মৃতি শব্দের প্রায়োগ হয় না, তদ্রুপ আয়ুর্বেদের মূল বেদেও আয়ুর্বেদ শব্দের প্রয়োগ সমূচিত নহে। পরস্ত আয়ুর্কেদের মূল অথর্কবেদাংশকে "আয়ুর্ক্কেদ" বলা গেলে আয়ুর্কেদের বেদত্ব বিষয়ে পুর্বাচার্য্যগণের বিবাদও হইতে পারে না । পূর্বাচার্য্য জয়স্ত ভট্ট "স্থায়মঞ্জরী" গ্রন্থে অথর্ব্ব-বেদের বেদত্ব সমর্থন করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আয়ুর্কেদের বেদত্ব স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট জানা যায় (ফ্রায়মঞ্জরী, ২৫৯ পূর্চা দ্রাষ্ট্ররা)। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ শব্দচিস্তামণির তাৎপর্য্যবাদ প্রস্থে আয়ুর্বেদ প্রভৃতিকে বেদের লক্ষণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। দেখানে টীকাকার মথুরানাথ, দৃষ্টার্থক আয়ুর্বেদ প্রভৃতির বেদত্ব সর্বসন্মত নহে, ইছা বলিয়া, গঙ্গেশের বেদলক্ষণের দোষ পরিহার করিয়াছেন ( তাৎপর্য্য-মাথুরী, ৩৪৯ পূর্চা দ্রষ্টব্য )। চরণব্যহকার শৌনক আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্রেদের উপবেদ বলিয়া শল্যশান্তকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বিল্যাছেন। স্ক্রাতের সহিত শৌনকের আংশিক মতভেদ থাকিলেও তাঁহার মতেও আয়ুর্বেদ रा मृत त्वन नरह, हेश वृक्षा यात्र। भरु विकृश्ताल रा अष्टीनम विनात भनित्रान आह, ভাহাতে বেদচতৃষ্ট্য হইতে আয়ুর্বেদের পৃথক্ উল্লেখ<sup>2</sup> থাকায় বিষ্ণুপুরাণে আয়ুর্বেদ যে মূল বেদচতুষ্টম হইতে ভিন্নই কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য ধর্মস্থান চতুর্দশ বিদ্যারই উল্লেখ করায় আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত চারিটি বিদ্যার উল্লেখ করেন নাই। कांत्रन, आयुर्स्तन প্রভৃতি বিদ্যান্থান হইলেও ধর্মস্থান নছে। মূল কথা, আযুর্মেদ মূল বেদ না হইলেও তাহার প্রামাণ্য যেমন সর্ব্ধদম্মত-কারণ, তাহার বক্তা আপ্র, তাহার প্রামাণ্য আছে,

वाबुदिश्वन् विमार्र्ण्यत्नन वा, बाबुर्व्सिन्नजीलााबुर्व्समः ।—- स्थन्जमः हिला, >व चः ।

২। প্রথম থণ্ডের ভূমিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রস্টবা।

তজ্ঞপ সর্বশান্তের মূল বেদও প্রমাণ—কারণ, তাহার বক্তা আগু, তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহাই ভাষ্যকারের মতে স্বাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

ন্তারম্বত্তকার মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য সমর্থন করিতে "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই কথা বলায় বেদ আপ্ত পুরুষের বাকা, ইহা তাঁহার মত বুঝা যায় এবং তিনি শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধবাদ থণ্ডন করায় এবং শব্দের নিতাত্ব মত থণ্ডন করিয়া অনিত:ত্ব মতের সংস্থাপন করায় মীমাংসক-সম্মত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মত তাঁহার সম্মত নহে, ইহা বুঝা বায়। কিন্তু স্থত্তে "আপ্রপ্রামাণ্যাৎ" এই স্থলে আপ্ত শব্দের দ্বারা তিনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্থাপ্ত বুঝা যায় না । উদ্দোত-কর স্থুত্তার্থের বর্ণনায় বেদকে পুরুষবিশেষাভিহিত বলিয়াছেন। সেই পুরুষবিশেষ আগু। উদ্যোতকরের কথার দারা তাঁহার মতে ঐ আপ্ত পুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর, তাহা বুঝা যায় না। তিনি ম্পষ্ট করিয়া বেদকর্তাকে ঈশ্বর বলেন নাই। ভাষ্যকারও তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন. আপ্রগণ বেদার্গের দ্রন্তী ও বক্তা। কোন এক ব্যক্তিই যে সকণ বেদের বক্তা, ইহাও ভাষ্যকারের মত বুঝা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার উদ্যোতকরেঃ অভিপ্রায় বর্ণন করিতে বেদকে পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জগৎকর্ম্বা ভগবান পরম-কারুণিক ও সর্বজ্ঞ। ইউলাভ ও অনিউনিবৃত্তির উপায় বিষয়ে অজ্ঞ এবং বিবিধ ছঃখানলে নিয়ত দহামান জীবের ত্র:থমোচনের জন্ম তিনি অবশ্রুই উপদেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবান জীবের পিতা, তিনি জ্বীব স্বষ্টি করিয়া কর্মাফলাত্মসারে হঃপভোগী জ্বীবের হঃথমোচনের জন্ম উপদেশ না করিয়াই থাকিতে পারেন না। স্থতরাং তিনি যে সৃষ্টির পরেই জীবগণকে হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। বেদই ভগবানের সেই উপদেশ-বাক্য। শাকা প্রভৃতি কাহারও শাস্ত্র ভগবানের বাকা নহে। কারণ, শাকা প্রভৃতি হ্বগৎকর্ত্তা নহেন, ভাহা-দিগের সর্বজ্ঞতাও সন্দিগ্ধ। ঋষি মহর্ষি প্রভৃতি মহাজনগণ শাক্য প্রভৃতির শাস্ত্রকে ঈশ্বর-বাক্য বলি-শ্বাও গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রমাচার-বাবস্থাপক বেদই সকল শাস্ত্রের আদি এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাই ঋষি মহর্ষি মহাজনদিগের পরিগৃথীত। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের ন্তায় মহাজন-পরিগৃথীত বর্ণাশ্রমাচারব্যবস্তাপক বেদ আপ্তের উক্ত বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রমাণ। মন্ত্র ও আয়ুর্কেদ যে প্রমাণ, ইছা সকলেরই স্বীকার্য্য। তাহাতে বৈদিক, শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মের অনুমোদন থাকায় এবং আয়ুর্ব্লেদ. রসায়নাদি ক্রিয়ারস্তে বেদবিহিত চাক্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আপ্তপ্রণীত আয়র্কেদও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। স্থতরাং যাহা সর্বসন্মত প্রমাণ, সেই আয়ুর্ব্বেদের দ্বারাও বেদের প্রামাণ্য ও মহাজনপরিগ্রহ নিশ্চর করা যায়। তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টী হাতেও যোগভাষ্যকারের মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সর্ব্বক্ত ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ঐরপ অব্যর্থফণ মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে পারে না। সর্ব্বক্ত **ঈশ্বরই মন্ত্র ও আ**য়ুর্ব্বেদ **প্রণরন করিয়াছেন** ; স্থতরাং উহার প্রামাণ্য নিশ্চিত। এইরূপ অভ্যাদয় ও নিঃশ্রেম্বসের উপদেশক বেদসমূহ ও ঈশ্বরের প্রণীত, ঈশ্বর বাতীত আর কেছ উহা প্রশায়ন করিতে পারে না, ঈশ্বরের বুদ্ধিসভ্পাকর্ষ বা সর্বাক্ততাই শাল্লের মূল : ঈশ্বরের সর্বাক্ততাবশতঃ বেমন

মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ প্রমাণ, তদ্রুপ ঐ দুষ্টান্তে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বেদমাত্রই প্রমাণ বলিয়া নিশ্চয় করা ষায়। বাচম্পতি মিশ্রের যোগভাষে র টীকার কথায় তাঁহার মতে আয়ুর্কেনও, বেদ, ইহা মনে করা গেলেও তাৎপর্যাটীকায় তিনি যথন বলিয়াছেন যে, রসায়নাদি ক্রিয়ারস্তে আযুর্বেদ, বেদ্বিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ করায় আয়ুর্বেদণ্ড বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, তথন তাঁহার এই কথার ঘারা আয়ুর্বেদ বেদভিন্ন শাস্তান্তর, ইহাই তাঁহার মত বুঝা যায়। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা, বাচম্পতি মিশ্র, ভারমত ব্যাখ্যার ভার পাতঞ্চল মত ব্যাখ্যাতেও বেদ ঈশ্বর-প্রণীত এবং তৎপ্রযুক্তই তাহার প্রামাণ্য, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (সমাধিপাদ, ২৪ স্থ্র-ভাষ্যটীক। জন্তব্য )। বাচম্পতি মিশ্রের ন্থায় উদয়নাচার্য্য, জয়ম্ভভট্ট ও গঙ্গেশ প্রভৃতি পরবর্ত্তী সমস্ত ভারাচার্য্যও বহু বিচারপূর্ব্বক ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য ৰশিয়াছেন যে, বিশ্বস্থাইসমর্থ, অণিমাদি সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ পুরুষ বাতীত আর কেহ বছ বছ অলোকিকার্থপ্রতিপাদক, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর বেদ রচনা করিতে পারেন না। বাঁহাদিগের সর্ব্ববিষয়ক নিতা জ্ঞাম নাই, তাঁহাদিগের অলোকিক তত্ত্বের উপদেশে বিশ্বাদ হয় না—তাঁহাদিগের বাক্যের নিরপেক্ষ প্রামাণ্য দনিদ্ধ । যদি কপিলাদি মহর্ষিকে বিশ্বস্তুদিমর্থ ও সর্বৈশ্বর্য্যদম্পন্ন, সর্ববন্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বেদকর্তা বলিতে হয়, তাহা হইলে এরপ একমাত্র পুরুষই লাঘবতঃ স্বীকার করা উচিত ; ঐরূপ বহু পুরুষ স্বীকার নিপ্রায়েজন, তাহাতে দোষও আছে। স্থতরাং সর্ববিষয়ক যথার্থ নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন একই পুরুষ বেদকর্তা; তিনিই ঈশ্বর। উদয়নাচার্য্য এই ভাবে বেদকর্ভত্বরূপে ঈশ্বরের সাধন করিয়াছেন। বেদ যথন নিত্য হইতে পারে না-কারণ, শব্দের নিতাত্ব অসম্ভব, তথন বেদকর্তা কোন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্যা। বিশ্বনির্দ্যাণে সমর্থ, সবৈধার্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বক্ত পুরুষ ভিন্ন আর কেহ বেদ রচনা করিতে পারেন না, স্থতরাং ঐরূপ পুরুষকেই বেদকর্ত্তা বলিতে হইবে। সেই বেদকর্ত্তা পুরুষই ঈশ্বর, ইহাই উদয়নাচার্য্যের কথিত ঈশ্বর-সাধক অন্যতম যক্তি। তাঁহার মতে মহর্ষি গোতম "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই বাক্যে "আপ্র" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সেই আপ্ত ঈশ্বরের প্রামাণ্য ব্রঝিতে ইইবে--সর্ব্বদা সর্কবিষয়ক প্রমা। প্রমা-জ্ঞানের করণস্বরূপ প্রমাণত্ব ঈশ্বরে নাই। ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞান নিত্য, তাহার করণ থাকিতে পারে না। সর্বাদা সর্ববিষয়ক প্রমাবান, এই অর্থেই ঈশ্বরকে "প্রমাণ" ৰলা হইয়াছে, ইহাও উদয়নাচাৰ্য্য বলিয়াছেন<sup>২</sup>। এইরূপ প্রমাতা পুরুষকে অনেক স্থলে প্রমার কর্ত্তা অর্থাৎ প্রমাণ বা প্রমাণ-পুরুষ বলা হইয়াছে এবং প্রমাঞ্কানের কারণ-মাত্র অর্থেও প্রদীপাদিকে প্রমাণ বলা হইয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ হইতে যে সর্বাঞ্চকন্ন, সর্বাঞ্চণান্থিত বেদের সম্ভব

প্রতন্ত্রতাৎ সর্গপ্রলয়সভবাৎ। তদন্তশিয়নাখাসায় বিধান্তরসভবঃ।—কুস্বাপ্ললি, ২য় ন্তবিক,
 ১য় কারিকা।

মিভি: সমাক্ পরিচিছন্তিত্তবভাচ প্রমাতৃতা।
 তদবোগবাবচেছদ: প্রামাণাং গৌতনে মতে।—কুমুমাঞ্জলি, এর্থ স্তবক, ৫ কারিকা।

হুইতে পারে না, ইহা আচার্য্য শঙ্করও শারীরক ভাষে। (৩য় স্থত্র-ভাষ্যে) যুক্তির দারা বুঝাইয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্র দেই ভগবানেরই নিঃখাস, ইহা রহদারণাক উপনিষদে কথিত আছে (২।৪।১০)। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঈষং প্রয়য়ের দারা লীলার স্থায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে পুরুষের নিশ্বাদের স্থায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতির মতে স্পষ্টির প্রাণমে বেদ, এক হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রলম্বকালে ত্রন্ধেই লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায় কল্লান্তরে ঈশ্বর, হিরণাগর্ভকে পূর্ব্ব-করীয় বেদের উপদেশ করেন। হিরণাগর্ভ মরীচি প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে সম্প্রদায়ক্রমে পুনরার বেদের প্রচার হয়। বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ভায় অর্গাৎ অপ্রয়ন্ত্রে বা দ্বীবৎ প্রারজের দারা সমৃদ্ধ হ হইলেও বেদে স্পিখরের স্বাতংয় নাই। অর্গাৎ স্পার গত কল্পে বেরূপ বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন, কল্লাস্তরেও সেইরূপই বেদবাক্য রচনা করিয়াছেন ও করিবেন: সর্বকালেই অগ্নিহোত্র যাগে স্বর্গ হইয়াছে ও হইবে, এবং ব্রহ্মহত্যায় নরক হইয়াছে ও হইবে; কোন কালেই ইহার বিপরীত ইইবে না। বেদবক্তা পুরুষের স্বাভন্তা থাকিলে তিনি বেদব'কোর আরপ্রবীর যেমন অন্তথা করিতে পারেন, ভক্রপ বেদার্থেরও অন্তথা করিতে পারেন। করাস্তরে বেদের বাক্য ও প্রতিপাদ্য অন্তর্মপ হইতে পারে। কোন করে ব্রহ্মহ গ্যাদির ফল স্বর্গ ও অগ্নিহোত্রাদির ফল নরক হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না, ইহাই তর্নশী ঋষিদিগের অনুভূত সিদ্ধান্ত। স্বতরাং সর্বজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বর বেদবক্তা হইলেও বেদে তাঁহার স্বাভন্তা নাই, ইহা বুঝা যায়। যে পুরুষের যে বাক্য রচনায় স্থাতস্ত্র্য আছে, যিনি বাক্য বা তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অন্তথা করিয়া বাক্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার বাক্যকেই পৌরুষের বলা হয়। আর যাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্র নাই, তাঁহার বাক্য পুরুষ-নির্মিত হইলেও তাহাকে পৌরুষে বলা হয় না। পূর্ব্বোক্ত অর্থে বদ অতন্ত্র পুরুষ-নির্দ্মিত না হওয়ায় অপেইক্রেয়ে ও নিতা বলিয়া কথিত ইইয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতি এইরূপ বলিলেও পুরুষ-নির্দ্মিত হইলে তাহা অপৌরুষেয় হইতে পারে না, বেদের পৌরুষেত্ববাদী স্থায়াচার্য্যগণ এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, বেদ যে ঈশ্বর হইতেই উভূত, ইহা উপনিষদমূদারে আচার্য্য শব্ধর ও সমর্থন করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্ত্রকার মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় স্থ্র ও চরম স্থ্র বলিয়াছেন,—
"তদ্বচনাদায়ায়শু প্রামাণ্যং"। বৈশেষিকের উপস্থারকার শব্ধর মিশ্র প্রথমে কল্লান্তরে ঐ স্থ্রস্থ
"তৎ" শব্দের দ্বারা অশুরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও শেষ স্থ্রের ব্যাখ্যায় "তৎ" শব্দেব দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া, কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বরের প্রণীত, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন। ফলকথা, শঙ্কর মিশ্রের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা তাহার শেষ ব্যাখ্যার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। কিন্ত প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশন্তপাদ আর্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, "আয়ায়বিধাতৃণাম্য্রাণাং'।" স্থায়কন্দলীকার প্রাচীন শ্রীধরভট্ট উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আয়ায়ো বেদগুশু বিধাতারঃ কর্ত্তারো যে ঋষয়ঃ।" শ্রীধর ভট্টের ব্যাখ্যায়্লসারে প্রশন্ত-পাদের মতে এবং শ্রীধরের মতেও ঋষিরাই বেদকর্ত্তা, ইহা বুঝা যায়। শ্রীধরভট্ট কণাদের "তদ্-

১। কন্দলী সহিত প্রশস্তপাদ ভাষা। (কাশী সংস্করণ ২৫৮ পৃষ্ঠা ও ২১৬ পৃষ্ঠা স্বন্তবা

ৰচনাদামায়ক্ত প্রামাণ্যং" এই স্থ্রের বাাধ্যাতেও "তৎ" শব্দের দ্বারা অম্বন্ধিষ্ট বক্তাই কণাদের অভিপ্রেত, ইহা বলিয়াছেন। সেথানেও তিনি ঈশ্বরকেই বেদবক্তা বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যকার বাৎসায়নও আপ্তর্গণকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া শ্বষিদিগকেই বেদবক্তা বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ে (অন্তম স্থ্য-ভাষ্যে) মহর্ষি গোতমোক্ত দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক, এই দ্বিবিণ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ শ্বষিবাক্য ও লোকিক বাক্যের বিভাগ। এবং তৎপূর্বক্ত্রভাষ্যে আপ্তের লক্ষণ বলিয়া, বলিয়াছেন যে, ইহা শ্বমি, আর্য্য ও মেচ্ছদিগের সমান লক্ষণ। ভাষ্যকার এখানে ঈশ্বরের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। খবিবাক্যর ভাষ্য ঈশ্বরবাক্যেরও পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। এবং প্রথমাধ্যায়ে (৩৯ স্থ্র-ভাষ্যে) প্রতিজ্ঞার মূলে আগম আছে, প্রতিজ্ঞা-বাক্য নিজেই আগম নতে, ইহা বুঝাইতে হেতু বলিয়াছেন যে, খবি ভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ম নাই। মুতরাং তিনি বেদবাক্যকেও শ্বিবাক্য বলিতেন, ইহা বুঝা যায়।

এখন কথা এই যে, তাৎপর্যাটীকাকার বাচম্পত্তি মিশ্র এবং উদয়ন প্রভৃতি ন্তান্নাচার্য্যগণ বেদ ক্ষার-প্রাণীত, ইহা স্কম্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার। উহা বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন তাহা কেন করেন নাই. প্রশস্তপাদ ও শ্রীধর ভটুই বা তাহা কেন করেন নাই, ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। ঋগবেদের পুরুষস্থক মন্ত্রেও পাইতেছি,—"তত্মাদম্ভাৎ সর্বাহতঃ ঋচঃ সামানি জ্ঞিরে। চ্ছন্দাংসি জ্ঞিরে তত্মাদ্যজ্ঞতাদ্জায়ত ॥" সায়ণ প্রভূতির ব্যাধ্যামুসারে পুরুষস্থক মন্ত্রে পুর্বোক্ত সহস্রশীর্ষা পুরুষ ঈশ্বর হইতেই ঋক প্রভৃতি বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ বেদে আরও বহু স্থানে ঈশ্বর হইতেই যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা পাওয়া যায়। ঈশ্বরই বেদকর্তা, ইহা শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ বশিরাই উদঃন প্রভৃতি ন্তামাচার্য্যগণ ঐ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বরই যে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহা বুঝা যায় না। িনি বলিয়াছেন, যে সকল আগু ব্যক্তি বেদার্গের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাহারাই আয়ুর্কেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা এবং চতুর্থাধাারে তাঁহাদিগকেই ইতিহাদ, পুরাণ ও ধর্মাশাস্ত্রেরও জ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কথার দ্বারা আপ্ত অধিগণ ঈশ্বরানুগ্রহে বেদার্থের দর্শন করিয়া, স্বরচিত বাক্যের দাগা তাহা বলিয়াছেন; ভাঁহাদিগের ঐ বাকাই বেদ, ইহা বুঝা যাইতে পাবে। ঐ সমস্ত ঋষিগণই বেদার্থ দর্শন করিয়া, ভদ্মুসারে পরে স্মৃতি পুরাণাদিও রচন। করিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারা প্রথমে বেদবাক্য ৰলিয়াছেন। পরে ঐ বেদার্থেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্ত স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রাস্তর বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে বাঁহারাই বেদার্থের দ্রাষ্ট্রা ও বক্তা, তাঁহারাই স্থতি-পুরাণাদিরও বক্তা, এই কথাও বলা যাইতে পারে এবং ঈশরামুগ্রহে ও ঈশরে ছান্ন বেশার্থ দর্শন করিয়া ঋষিগণই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা প্রশন্তপাদ ও শ্রীধরেরও মত বুঝা বাইতে পারে। ঈশ্বরই প্রথমে হিরণাগর্ভকে মনের দ্বারা বেদ উপদেশ করেন, তিনিই সর্বাঞে বেদার্থের প্রকাশক বা উপদেশক, এই তাৎপর্ব্যেই পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে, ঈশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও বলা ঘাইতে পারে। ঋষিগণ ঈশব প্রেরিত না হইরাই নিজ বৃদ্ধি অনুসারে বেদ রচনা করিরাছেন, ইহা কিন্তু বাৎস্থায়ন প্রভৃতি বলেন নাই। বাৎস্থায়ন বেদবকা আগুদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা বলায়, তাঁহার। জিখরেচ্ছার জিখরামুগ্রছেই সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু জিখর হইতেই বেদ লাভ করিয়া অর্থাৎ বেদার্থ দর্শন করিয়া, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও বাৎস্থায়নের কথায় বর্ঝিতে পারি। স্লুতরাং এ পক্ষেপ্ত বাৎস্থায়নের মতে যে, বেদের সহিত ঈখরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝিবার ফারণ নাই। ঈশ্বর বেদার্থের প্রদর্শক বা প্রকাশক হুইলেও, যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়া বেদ-ৰাক্য বলিয়াছেন, বেদবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর-প্রকাশিত বেদার্থের বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিলে ঐ বাক্যের প্রামাণ্য হইতে পারে না। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদর্শিত বেদার্থ বিস্মৃত হইলে বা প্রাতারক হইরা অন্সুথা বর্ণন করিলে, তাঁহাদিগের ঐ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। এ জন্ম বাৎস্থায়ন ঐ বেদার্থন্দ্রষ্টাদিগেরই আপ্রান্ত সমর্থন করিয়া, তাঁহাদিগের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পারেন। মহর্ষি গোতমণ্ড ঐ জন্ম "ঈশ্বর-প্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা না বলিয়া "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এইরূপ কথা বলিতে পারেন। গোতম বা বাৎস্থায়নের ঐ কথার দ্বারা ঈশ্বর-নিরপেক্ষ আপ্ত ঋষিগণ স্ববৃদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যে প্রথমে আদিকবি হিরণ্যগর্ভকে মনের দারাই বেদ উপদেশ করেন, ইহা শ্রীমদভাগবতের প্রথম শ্লোকেও আমরা দেখিতে পাই'। ঈশ্বর याँहानिशत्क द्वनार्थ नर्मन कबाहेबाहिन, याँहादा द्वनार्थंत खंडी, छाँहानिशत्क अवि दना यात्र। হতরাং ঐ অর্থে হিরণাগর্ভকেও ঋষি বলা যায়। প্রাশন্তপাদও ঐ অর্থে "ঋষি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, বেদার্থদর্শী ঋষিবিশেষদিগকে বেদকর্দ্তা বলিতে পারেন। তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত না হুইয়া, ঈশ্বর হুইতে বেদার্থের কোন উপদেশ না পাইয়া, স্ববৃদ্ধির দারাই বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রশন্তপাদের কথায় বুঝিবার কারণ নাই। মূল কথা, বিচার্য্য বিষয়ে বাৎস্থায়ন প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে, ঈশ্বর প্রথমে মনের দ্বারাই হিরণাগর্ভকে বেদ উপদেশ করেন, তিনি বেদবাক্যের উচ্চারণপূর্ব্বক হিরণাগর্ভকে বেদের উপদেশ করেন নাই, হিরণাগর্ভ অন্ত ঋষিকে বেদের উপদেশ করিয়াছেন, এইরূপে মূল ঈশ্বর হইতেই সেই সেই আপ্ত ঋষি বেদলাভ বা বেদার্থ দর্শন করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেই বাক্যই বেদ, ঈশ্বর স্বয়ং বেদবাক্য রচনা করেন নাই, ইহাই বাৎস্থায়ন প্রভৃতির মত ব্ঝিতে হয়। এই পক্ষে বেদবক্তা ঋষিদিগের প্রতি অবিশ্বাস বা তাঁহাদিগের ভ্রম শক্ষারও কোন কারণ নাই। কারণ, সর্বজ্ঞ, সকল-গুরু, অভ্রাস্ত ঈশ্বরই ভাঁহাদিগকে বেদার্থ দর্শন করাইয়াছেন, ভাঁহারা ঈশ্বরপ্রকাশিত তত্ত্বেরই বর্ণন করিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে মনের ধারা বেদার্থের উপদেশ করিয়া, তাঁহাদিগের ধারা বেদবাক্য রচনা করাইয়াছেন।

১। "তেনে ব্রহ্ম হাদা ব আদিকবরে"। আদিকবরে ব্রহ্মণেহপি ব্রহ্ম বেদং বতেনে প্রকাশিতবান্। "বো
ব্রহ্মাণং বিদ্যাতি পূর্বাং বো বৈ বেদাংক প্রাহিণোতি তকৈয়। তংহ দেববাত্মবৃদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ত্বর শরণবহং
প্রপদ্যে" ইতি প্রতঃ। নমু ব্রহ্মণোহস্ততো বেদাধায়নমপ্রসিদ্ধাং, সত্যাং, তত্ত হাদা মনসৈব তেনে বিস্তৃতবান্।
—প্রীধরস্বামিটীকা।

স্থতরাং বেদ বস্ততঃ ঈশ্বরের উচ্চারিত বাক্য না হইলেও উহা পূর্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য-তুল্য। জ্বর মনের বারা উপদেশ করিয়া, কাহারও বারা কোন তত্ত প্রকাশ করিলে, সেই তত্তপ্রকাশক ৰাক্য অন্তের ক্থিত হইলেও উহাও ঈশ্বরবাকাবৎ প্রমাণ হইবে, সন্দেহ নাই এবং ঐ বাক্যেরও পূর্ব্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া কীর্ত্তন বা ব্যবহার হইতে পারে, সন্দেহ নাই। মূলকথা, ঋষিগণট বেদবাক্যের রচরিতা, এই মতই বাঁহারা যুক্তিসংগত মনে করেন, স্পঞ্চতসংছিতার "ঋষিবচনং বেদঃ" এই কথার দারা এবং বাৎস্থায়ন প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থকারের কথার দ্বারা এখন বাঁহারা ঐ মত সমর্থন করেন, তাঁহাদিগের কথা স্বীকার করিয়াই, ঐ পক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্ত বেদের পৌক্ষেয়ত্ব মত সমর্থন করিতে বাচম্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট, গল্পেশ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকেই বেদের কর্ম্ভা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরই সমস্ত বেদবাক্যের রচয়িতা। বেদে যিনি যে মন্ত্রের ঋষি বশিয়া কথিত হইয়াছেন, ভিনিই দেই মন্ত্রের রচয়িতা লছেন, তিনি সেই মজের দ্রাষ্ট্রা। জিখন-প্রণীত মন্ত্রাদিরপ বেদবাকাকেই ঋষিগণ দর্শন করিয়া, ভাষার প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষস্থক মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হওরায় ঈশ্বরকেই বেদকর্তা বলিয়া বুঝা যায় এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিত্য-সিদ্ধ সর্ব্বক্ষতা না থাকায় আর কেছ বেদ রচনা করিতে পারেন না, অন্ত কাহারও বাকোর নিরপেক প্রামাণ্য বিশ্বাস করা বায় না। বেদের পৌরুষেম্ববাদী বহু আচার্য্য এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা বলিদ্বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ইহা না বৃদ্ধলেও ঈশ্বর বেদকর্ত্তা নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন ঋষিগণই বেদবক্তা, ইহাও বলেন নাই। তিনি যে আগুদিগকে বেদার্থের দ্রপ্তা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারাই বেদের প্রথম বক্তা বা কর্তা কি না, ইহাও তিনি বলেন নাই। ঈশরই বেদের প্রথম বক্তা অর্থাৎ কর্ত্তা, আপ্ত ঋষিগণ ঐ বেদার্থের দর্শন করিয়া,জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেই ঈশ্বরকৃত বেদ প্রকাশ ক্রিরাছেন, ইহাও ভাষাকারের তাৎপর্য্য বলা বাইতে পারে। তবে ঈশ্বর নিজেই বেদের কর্ম্বা হুইলে, ভাষ্যকার ঈশ্বরের প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা না করিয়া, আপ্রদিগের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করিয়া. তৎপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন কেন ? এক ঈশ্বরকে বেদের কর্ম্বা না বলিয়া, বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদার্থের দ্রপ্তী ও বক্তা বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন কেন ? ইছা অবশ্রুই জিজান্ত হইবে। এতছত্ত্ররে বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার যে সকল আপ্ত পুরুষকে এছন ক্রিয়া, তাঁহাদিগকে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন শরীরধারী ঈশ্বর। ঈশ্বরের বছবিধ অবতার শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়। শাস্ত্রবক্তা মহর্ষিগণ ভগবানের আবেশ-অবতার, ইহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। পুরুষস্থক মন্ত্রে যে ঈশ্বর হইডেই বেদের উৎপত্তি বৰ্ণিত হইশ্লাছে, ইহা সমর্থন করিতে সাম্নণাচার্য্য ঐ মন্ত্র ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন. ভাছাও অবশ্র

<sup>&</sup>gt;। "সহস্রদীর্বা পুরুব" ইত্যুক্তাৎ পরবেশরাৎ "বজ্ঞাদ্"বজনীরাৎ পূজনীরাৎ "সর্বহন্তঃ" সর্বৈর্ত্তর রানাৎ।
বদ্যপি ইস্তাদরত্তত হ্রভে তথাপি পরবেশর দৈয়ে ইস্তাদিরপেশাব্দানাদবিরোধঃ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ, ইস্তং মিত্রং
মান্তর্থো বরুয়িশ্বদিবঃ সম্পূর্ণো পরুস্তান্। একং সদ্বিপ্তা বন্ধা বন্ধা বিদ্যালি বন্ধা নাত্রিশাননান্তরিতি।—সার্শভাব্য ।

গ্রহণ করিতে হইবে। সামণাচার্য্য ঋগুবেদসংহিতার উপোদবাত ভাষ্যে বেদের অপৌক্ষের্ছের ব্যাখ্যা করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, কর্মকলরপ শরীরধারী কোন জীব বেদকর্তা নছে, এই অর্থেও বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় না। কারণ, জীববিশেষ যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য, তাঁহারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ইহা বেদই বলিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য এই কথা বলিয়া পরেই আবার বলিয়াছেন যে, ঈশারের অগ্নি প্রভৃতির প্রেরকত্বশতঃ বেদকর্ত্ব বৃথিতে হইবে'। সায়ণের কথার বুঝা যায়, ঈশ্বরই অগ্নি, বায়ু ও আদিতাকে বেদের উৎপাদনে প্রেরিড বা প্রবৃত্ত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বেদত্রয়ের উৎপাদন করিয়াছেন, ঐ ভাবে ঈশ্বর বেদকর্ম্ভা। তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত হইন্না বেদ রচনা করিন্নাছেন। নচেৎ বেদে দ্বীর হইতে যে বেদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্বত হইবে ? তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ঐ অগ্নি প্রভৃতি আগুদিগকেই বেদকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আপ্রগণ বেদবক্তা, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত আপ্রগণ ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরেরই অবতারবিশেষ, ইহা ব্রিবার কোন বাধক নাই। পরস্ক যে উদয়নাচার্য্য ষ্টাশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বেদকর্ত্ত্ব স্বীকার করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই দিদ্ধাস্কের সমর্থন করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, ঈশার "কঠ" প্রভৃতি বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া, বেদের "কাঠক", "কালাপক" প্রভৃতি শাখা রচনা করিয়াছেন। নচেৎ বেদ-শাখার "কাঠক", "কালাপক" প্রভৃতি নাম হইতে পারে নাই। বেদের অপৌরুষেয়দ্ববাদী মীমাংসক সম্প্রদার বলিয়াছেন যে, "কঠ" প্রভৃতি নামক বেদাধ্যায়ীর সেই সেই শাখার অধ্যয়নাদি প্রযুক্তই তাহার "কঠিক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, তাহা হুইলে অধ্যেত্বর্গের অনস্তত্তনিবন্ধন তাহাদিগের অধীত সেই সেই শাধার আরও বিভিন্নরূপ অসংখ্য নাম হুইত। বাঁহারা সেই সেই শাধার প্রক্লন্ত অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামান্দ্রসারেই ঐ সকল শাখার "কঠিক" প্রভৃতি নাম হইয়াছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না। কারণ, অনাদি সংসারে ঐ সকল শাধার প্রকৃষ্ট অধ্যেতা বা প্রকৃষ্ট বক্তা কয় জন ? ইহার নিয়ামক নাই। স্নতরাং ঐরপ ব্যক্তিও অসংখ্য, ইহা বলা ঘাইতে পরে। স্পষ্টির প্রথমে যে সকল ব্যক্তি অগ্রে ঐ সকল শাধার অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন, তাঁছাদিগের নামামুসারেই ঐ সকল বেদশাথার "কঠিক" প্রভৃতি নাম হইরাছে, ইহাও মীমাংসকগণ বলিতে পারেন না ৷ কারণ, তাঁহারা প্রেলয় স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের মতে প্রলয়ের পরে স্পষ্টি না থাকায় স্বান্ধীর প্রথম কাল অসম্ভব।

১। কর্মকলরপশরীরধারিজীবনির্মিডছাভাবমাত্রেশাপৌরুবেরত্বং বিবক্ষিত্রিতি চেন্ন, জীববিশেবৈরগ্নিবাম্পদিত্যৈ-র্বেছানাম্পণাদিতত্বাৎ "বগ্বেছ এবাগ্নেরজারত, বজুর্বেছো বাহোঃ সামবেছ আদিত্যা"দিতি জ্লতেঃ। ঈশরস্যাগ্রাদি-প্রেরকত্বেন নির্মাতৃত্বং জন্তবাং।—সাম্পভাষ্য।

২। "সমাধ্যাহিশি ৰ শাধানামাধ্যপ্ৰবচনামৃত্তে"। তত্মাদাধ্যপ্ৰবন্ধুস্বচদনিসিত্ত এবাছং সমাধ্যাবিশেষসম্পদ্ধ ইত্যেব সাধ্বিতি।—কুলুমাঞ্জলি। ৫। ১৭ ৪

ভন্মাদিতি। কঠাদিশরীরমধিতার সর্বাদাবীধরেশ বা শাখা কুতা সা তৎসমাখ্যেতি প্রিশেব ইভার্থ:।--প্রকাশটাকা।

উদয়নাচার্য্য এই ভাবে শীমাংসক মতের প্রতিবাদ করিয়া, স্থায়কুস্থমাঞ্জলির শেষে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরই স্পষ্টর প্রথমে "কঠ" প্রভৃতি নামক শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া, বেদের সেই সেই শাৰা রচনা করায়, তাহাদিগের কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে। অন্তথা কোনরপেই বেদশাধার ঐ সকল নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে উদয়নের সিদ্ধান্তামুসারেও বলিতে পারি যে. ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন "কঠ" প্রভৃতি শরীরের ভেদ অবলম্বন করিয়া, আপ্তগণ বেদার্থের দ্রন্তী ও বক্তা, এই কথা বলিতে পারেন। অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে ও কঠাদিরূপে বিভিন্ন শরীরে অধিষ্ঠিত হুইয়াই বেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি একই শরীরে অধিষ্ঠিত হুইয়া সকল বেদ রচনা করেন নাই। কিন্তু বছ শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ রচনা করায়, সেই সেই শরীর-ভেদ অবলম্বন করিয়াই বাৎস্থায়ন আপ্রগণকে বেদবক্তা বলিয়াছেন, বস্ততঃ ঐ সমস্ত বেদবক্তা আপ্রগণ ঈশ্বর হইতে অভিন। বেদে যখন অগ্নি, বায়ু ও আদিতাকে বেদের জনক বলা হইয়াছে এবং উদয়নাচার্য্যও যখন কঠানি-শরীরধারী ঈশ্বরকে বেদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তথন এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্থায়নের তাৎপর্য্য বর্ণন করা যাইতে পারে। বেদের প্রামাণ্যসাধনে বেদবক্ত। ঈশবরের প্রামাণ্যকেই হেতু না বলিয়া, আগুদিগের প্রামাণ্যকে হেতু বলার কারণ এই যে, বাৎস্থায়ন ও উদ্দোভকর বেদের প্রামাণ্য সাধনে লৌকিক আপ্রবাক্যকেও দুষ্টাস্করূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে স্থত্রকার মহর্ষিরও মন্ত্র ও আয়ুর্কেদের স্থায় গৌকিক আগুবাক্যেরও দৃষ্টা<mark>স্তন্ত অভি</mark>মত আছে। স্থতরাং ঈশ্বরপ্রণীতত্ব ঐ অনুমানে হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আগুবাক্যরূপ দুষ্টাস্তে ঈশ্বর-প্রণীতত্ব না থাকার মহর্ষি "আগুপ্রামাণ্যাৎ" এই কথার দারা আগুবাক্যমাত্রগত আগুবাক্যত্ব বা পুরুষ্বিশেষের উক্তত্ব-কেই বেদপক্ষে প্রামাণ্যের অমুমানে হেতুরূপে স্থচনা করিয়াছেন। তাই উদ্যোতকরও "পুরুষ-বিশেষাভিহিতত্বং হেতুঃ" এই কথার দ্বারা ঐ হেতুই মহর্ষির অভিমতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তান্ত আগুবাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ে বিবাদ করিলেও পৌকিক আগুবাক্যের প্রামাণ্য কেই অস্বীক র করিতে পারিবে না, তাহা করিলে লোকব্যবহারেরই উচ্ছেদ হয়। তাই ভাষ্যকার শেষে লোকিক আপ্রবাক্যকে দুষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা আবশুক বুরিয়া, তাহাও করিয়াছেন। দৌকিক আপ্রবাক্য যেমন আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ, তজ্ঞণ বেদও আগুপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রমাণ। বেদণক্ষে ঐ "আগু-প্রামাণ্য" শব্দের দ্বারা আগু ঈশ্বরের প্রামাণ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরূরণ আগু পুরুষের উক্তম্বই ভাহাতে পুরুষবিশেষের উক্তম্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন ও বার্দ্তিককার উদ্যোতকরের কথায় তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরই বেদকর্তা, এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকটিত না থাকিলেও বেদের পৌক্ষয়েম্ববাদী উদয়ন প্রভৃতি ভাষাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তামুসারে পূর্ব্বোক্তরূপে বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। বাচস্পতি মিশ্রও বাৎস্থায়ন ও উদ্যোতকরের অন্ত কোনরূপ তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দ্বারা অন্তরূপ তাৎপর্যা বুঝা গেলেও তিনি তাহার কোনই আলোচনা করেন নাই। ফলকথা, সামণাচার্য্যের উদ্ধৃত শ্রুতিতে যথন অগ্নি, বায় ও আদিত্য হইতে বেদত্তমের উৎপত্তির কথা পাওরা ষাইতেছে, এবং সায়ণ উহা স্বীকারপূর্ব্বক কে অগ্নিটার প্রভৃতিরন্ন প্রেরক বলিয়াই বেদকর্তা বলিয়াছেন, ডখন টায়র-প্রেরিড ঐ অগ্নি প্রভৃতি আপ্রগণকেও ভাষ্যকার বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তা বলিতে পারেন। অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর-প্রেরিত হইরা বেদজের উৎপাদন করিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরই অগ্নি প্রভৃতি এবং উদরনোক্ত কঠ প্রভৃতির শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া বেদ নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাও ভাষ্যকারের অভিমত বুঝা যাইতে পারে। স্থাপিণ উভন্ন পক্ষেরই পর্যালোচনা করিয়া ভাষ্যকারের মত নির্ণয় করিবেন।

ভাষ্য। নিত্যত্বাদ্বেদবাক্যানাং প্রমাণত্বে তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাদিত্যযুক্তং। শব্দস্থ বাচকত্বাদর্থপ্রতিপত্তী প্রমাণত্বং ন নিত্যত্বাং।
নিত্যত্বে হি সর্বব্য সর্বেণ বচনাং শব্দার্থব্যবন্থানুপপত্তিঃ। নানিত্যত্বে
বাচকত্বমিতি চেং? ন, লোকিকেম্বদর্শনাং। তেইপি নিত্যা ইতি চেম্ন,
অনাপ্তোপদেশাদর্থবিসংবাদোহনুপপন্নঃ, নিত্যত্বাদ্ধি শব্দঃ প্রমাণমিতি।
অনিত্যঃ স ইতি চেং? অবিশেষবচনং, অনাপ্তোপদেশো লোকিকো ন
নিত্য ইতি কারণং বাচ্যমিতি। যথানিয়োগঞ্চার্থস্থ প্রত্যায়নান্ধামধ্যেশব্দানাং লোকে প্রামাণ্যং, নিত্যত্বাং প্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। যত্রার্থে নামধেয়শব্দো নিযুক্ত্যতে লোকে তম্ম নিয়োগসামর্থ্যাং প্রত্যায়কো ভবতি ন
নিত্যত্বাং। মন্থন্তরমু গান্তবেষু চাতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং। আপ্রপ্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং, লোকিকেমু
শব্দেষু চৈতং সমানমিতি।

ইতি বাৎস্থায়নীয়ে স্থায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্থাদ্যমাহ্নিকং॥

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) নিত্যর প্রযুক্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য হইলে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য, ইহা অযুক্ত। (উত্তর) শব্দের বাচকত্বশতঃ অর্থের বোধ হওয়ায় প্রামাণ্য—নিত্যত্ব-প্রযুক্ত নহে। যেহেতু নিত্যত্ব হইলে সমস্ত শব্দের ঘারা সমস্ত অর্থের বচন হওয়ায় শব্দ ও অর্থের ব্যবস্থার অর্থাৎ শব্দবিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নিয়মের উপপত্তি হয় না। (পূর্ববিপক্ষ) অনিত্যত্ব হইলে বাচকত্বের অভাব, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, ইহা বলা বায় না, যেহেতু গৌকিক শব্দগুলিতে দেখা বায় না, অর্থাৎ গৌকিক শব্দগুলিত সনিত্য হইয়াও অর্থবিশেষের বাচক, তাহাতে অবাচকত্বের দর্শন (জ্ঞান) নাই। (পূর্ববিপক্ষ) তাহারাও অর্থাৎ গৌকিক শব্দশুলও নিত্য, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, (তাহা বলিলে) অনাপ্ত ব্যক্তির বাক্য হইতে অর্থবিসংবাদ (অবথার্থ বোধ) উপপন্ন হয় না, যেহেতু নিত্যত্ববশতঃ

শব্দ প্রমাণ [ অর্থাৎ লৌকিক শব্দণ্ড বদি নিত্য হয় এবং নিত্যন্থবশতঃই বদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত শব্দণ্ড নিত্য বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় ভাহা হইতে বথার্থ বোধই মানিতে হয়, তাহা হইতে বে অবথার্থ বোধ হয়, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না ] ( পূর্ব্বপক্ষ ) তাহা অর্থাৎ অনাপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্য অনিত্য, ইহা বদি বল ? ( উত্তর ) বিশেষবচন হয় নাই অর্থাৎ অনাপ্তাক্ত লৌকিক শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ হেতু বলা হয় নাই। বিশাদর্থ এই বে, লৌকিক অনাপ্তের উপদেশ ( শব্দ ) নিত্য নহে, ইহার কারণ ( বিশেষ হেতু ) বলিতে হইবে। বথানিয়োগই অর্থাৎ সংকেতামুসারেই অর্থবাধকত্বশতঃ লোকে সংজ্ঞা-শব্দগুলির প্রামাণ্য, নিত্যন্থ প্রযুক্ত প্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। বিশাদর্থ এই বে, লোকে সংজ্ঞাশব্দ বে অর্থে নিযুক্ত অর্থাৎ সংকেতিত আছে, নিয়োগ-সামর্থ্য অর্থাৎ ঐ সংকেতের সামর্থ্যবশতঃ ( শব্দ ) সেই অর্থের বোধক হয়, নিত্যন্থ-বশতঃ নহে, অর্থাৎ শব্দ নিত্য বলিয়াই অর্থবিশেষের বোধক হয় না। অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তরসমূহে সম্প্রদায়, অভ্যাস ও প্রয়োগের অবিচেছদ বেদের নিত্যন্ধ, আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্তই ( বেদের ) প্রামাণ্য, ইহা অর্থাৎ আপ্তপ্রামাণ্য-প্রযুক্ত প্রামাণ্য গৌকিক শব্দসমূহেও সমান।

বাৎস্থায়ন-প্রণীত ন্যায়ভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার মহর্ষি-স্থ্রাম্নসারে আপ্ত-প্রামাণ্য-প্রযুক্ত বেদ-প্রামাণ্যের সমর্থন করিয়া, মহর্ষি গোতম-সম্মত বেদের পৌক্ষমেশ্বর ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। কিন্ত নীমাংসক্-সম্প্রদার বেদকে অপৌক্ষমের বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, বেদ নিত্য, বেদ কোন প্রুব্যের প্রণীত হইলে, ঐ প্রক্ষমের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আশব্ধাবশতঃ বেদেরও অপ্রামাণ্য শব্ধা হয়। যাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের কোন শব্ধাই হয় না, এমন প্রুম্ব নাই। স্থতরাং বেদ কোন প্রুম্ব-প্রণীত নহে, উহা নিত্য; তাহা হইলে আর বেদের অপ্রামাণ্যের কোন শব্ধাই হইতে পারে না। যাহা নিত্য, যাহা কোন প্রুম-প্রণীত নহে, এমন বাক্য অপ্রমাণ হইতেই পারে না, এখন যদি নিত্যক্রপ্রযুক্ত বা অপৌক্ষমেশ্বপ্রযুক্তই বেদ-প্রামাণ্য স্থীকার করিতে হয়, প্রুম্ব-বিশেষ-প্রণীতশ্বরূপ পৌক্ষমেশ্বপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য স্থীকার করিতে হয়, প্রুম্ব-বিশেষ-প্রণীতশ্বরূপ পৌক্ষমেশ্বপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বিদ্যাছেন, ইহা অযুক্ত। ভাষ্যকার এখানে এই পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া, তছত্তরে বিশিয়্যাছেন যে, শব্ধবিশেষ অর্থবিশেষের বাচক বিদ্যাই তাহা হইতে অর্থ-বিশেষের বর্ণার্থ বোধ হওয়ায় ভাহা প্রমাণ হয়। শব্ধ নিত্য বিদ্যাই যে প্রমাণ, ভাহা নহে। কারণ, শব্ধক নিত্য বলিলে শব্ধ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্থীকার করিতে হয়। ভাহা হইলে সক্ষল শব্ধের সহিত সক্ষল অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ স্থীকার করিতে হয়। ভাহা হইলে সক্ষল শব্ধই সক্ষল

অর্থের বাচক হওয়ার শব্দবিশেষের দারা যে অর্থবিশেষেরই বোধ হয়, এই নির্মের উপপত্তি হয় না। যদি বল, শব্দ অনিত্য হুইলে তাহা কোন অর্থের বাচক হুইতে পারে না। যাহা যাহা অনিতা, সে সমস্তই অবাচক, এইরূপ নিয়ম বলিব। ভাষ্যকার এতহন্তরে বলিয়াছেন যে, ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে না। কারণ, লোকিক শব্দ অনিত্য হইলেও তাহার বাচকত্ব সর্বসম্মত। অর্থাৎ পূৰ্ব্বপক্ষবাদীও দৌকিক শন্ধকে অনিত্য বলিবেন, কিন্তু তাছাতে অবাচকৰ না ধাকায় পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যক্তিচারবশতঃ ঐ নিয়ম বলিতে পারিবেন ন। পূর্ব্বপক্ষবাদী লৌকিক শব্দকেও যদি নিতা বলেন, তাহা হইলে অনাপ্ত ব্যক্তির কথিত লৌকিক শব্দও তাঁহার মতে নিত্য হওয়ায় নিতাদ্বশতঃ তাহাকেও প্রমাণ বলিতে হইবে, উহাকে আর তিনি অপ্রমাণ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐরপ অনাগুবাক্য হইতে যথার্থ শান্ধ বোধ না হওয়ায় উহা যে অপ্রমাণ, ইহা সর্ব্বসন্মত। পুর্ব্বপক্ষ-বাদী তাঁহার মতে নিত্য অনাপ্রবাক্য হইতে যে অযথার্থ বোধ হয়, তাহা উপপন্ন করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, লোকিক শব্দের মধ্যে অনাপ্তের কথিত শব্দগুলি অনিত্য, এই জন্মই তাহার প্রামাণ্য নাই, তাহা হইতে যথার্থ বোধ হয় না। ভাষ্যকার এতজ্ভরে বলিয়াছেন যে, অনাপ্তের কথিত শব্দ অনিত্য, ইহার বিশেষ অর্থাৎ বিশেষক হেতৃ কিছু বলা হয় নাই, ভাহা না বলিলে উহা স্বীকার করা যায় না, স্থতরাং তাহা বলা আবশ্রক। তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বপক্ষবাদী ঐ বিশেষ হেত কিছু বলিতে পারিবেন না—কারণ, উহা নাই। লৌকিক আগুবাক্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে লৌকিক অনাপ্তবাক্যও অনিত্য হইতে পারে না, স্থতরাং পুর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ কথা গ্রাহ্ম নহে। তাহা হইলে অনিত্য হইলেই অবাচক হইবে, এইরূপ নিয়মে ব্যক্তিচারবশতঃ ঐ নিয়মও গ্রাহ্ম নহে। স্মতরাং শব্দের বাচকত্ব আছে বলিয়াই যে, তাহা নিতাই বলিতে হইবে, অনিত্য হইলে বাচক হইতে পারে না. ইহাও বলা গেল না।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি সংজ্ঞা-শব্দগুলির যে অর্থে সঙ্কেত আছে, ঐ সঙ্কেতামুসারেই তৎপ্রযুক্ত ঐ সকল শব্দ ঘটপটাদি পদার্থ-বিষয়ক যথার্থ বােধ জন্মাইয়া থাকে, স্থতরাং ঐ সকল শব্দ প্রমাণ। প্রমেয়বিষয়ে যথার্থ অমুভূতির সাধন হওয়াতেই উহাদিগের প্রামাণ্য, নিত্যত্বনিবন্ধন উহাদিগের প্রামাণ্য উপপন হয় না। মহর্ষি পুর্বের্ক শব্দ প্রমাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধনাদ থগুন করিয়া, শব্দার্থবােধ যে সঙ্কেত-প্রযুক্ত, এই নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সেখানেই বিচার ঘারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এথানে সেই সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই অমুবাদ করিয়া নিত্যত্বশতঃই যে শব্দের প্রামাণ্য নহে, ভাহা হইতেই পারে না, ইহা বলিয়া প্রথমাক্ত পূর্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। বন্ধতঃ মহর্ষি গোতম এই অধ্যান্মের বিতীয় আহ্নিকে মীমাংসক্সমত শব্দের নিত্যত্বপক্ষ শগুন করিয়া, অনিত্যত্ব পক্ষের সমর্থন করায় বেদে নিত্যত্ব হেত্ই নাই, বেদ অপৌর্ববের হইতেই পারে না। ভারাচার্য্য উদয়ন প্রভৃতি বছ বিচার ঘারা শব্দের অনিত্যত্ব সমর্থন করিয়া বেদের পৌর্বহেন্দ্রত্ব বাবস্থাপন করিয়াছেন। উদ্যোতকরও এথানে বেদের নিত্যত্ব বা অপৌর্ববেরত্ব অবিদ্যা তৎপ্রযুক্ত বেদের প্রামাণ্য বলা যায় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্যোতকর এথানে আয়নও বলিয়াছেন

रा, त्कर त्कर खामानभार्थ निष्ठा रहेरा भारत ना, निष्ठा त्कान खामान नाहे, धारे कथा विनन्ना বেদকে অনিত্য বলেন, কিন্তু ইহা সহস্তর নহে। কারণ, প্রমাণ শব্দটি বথার্থ জ্ঞানের কারণ মাত্রকেই বুঝা যায়। স্থতরাং মন এবং আত্মাও প্রমাণ, প্রদীপকেও প্রমাণ বলা হয়। মন ও আত্মা নিত্য পদাৰ্থ হইলেও যধন তাহাকে প্ৰমাণ ৰলা হয়, তথন নিত্য কোন প্ৰমাণ নাই, ইছ। ৰলা বার না। উদ্যোতকর এই কথা বলিয়া পরমত খণ্ডনপূর্বক নিক্ত মত বলিয়াছেন বে, লোকিক বাক্যে বেমন অর্থবিভাগ বা বাক্যবিভাগ থাকার তাহা অনিতা, তজ্ঞপ বেদবাক্যেও অর্থবিভাগ থাকার তাহাও অনিতা। অর্থবিভাগ থাকিলেও বেদরাকা নিতা হইবে, লৌকিক বাক্য অনিত্য হইবে, ইহার বিশেষ হেতু নাই। উদ্যোতকর এইরূপে লৌকিক বাক্যকে দুষ্টাস্করূপে প্রহণ করিয়া অর্থবিজ্ঞাগবন্ধ হেতুর দারা এবং পরে অন্যান্ত বছ হেতুর দারা বেদের অনিতান্ত সমর্থন করিয়া, নিত্যত্ব-প্রযুক্তই যে বেদের প্রামাণ্য, এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের বারা আগু-প্রামাণ্য-প্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য, এই গৌতম সিদ্ধান্তের সমর্থন করিরাছেন। বস্তুতঃ বর্ণকে নিত্য বলিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিলেও বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাক্যকে কেহ নিতা বলিতে পারেন না। স্মতরাং বেদবাক্য নিতা, ইহা সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। এীমদবাচম্পতি মিশ্র "ভাষতী" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বাঁহারা বর্ণকে নিত্য বলিয়া প্রতিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা পদ ও বাক্যের অনিত্যন্থ অবশু স্বীকার করিবেন' বাচম্পতি মিশ্র ইহা অঞ্চরূপ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন ক্রিলেও ছায়াচার্য্যগণ বর্ণের অনিভ্যন্থ সমর্থন ক্রিয়াই বর্ণসমূহরূপ পদ ও পদসমূহরূপ বাকোর অনিভাগ্ন সমর্থন করিয়াছেন। বর্ণ অনিভা হইলে পদ ও বাকা নিভা হইতে পারে না. ইছা তাঁহাদিগের যুক্তি। বাচম্পতি মিশ্র দেখাইয়াছেন যে, বর্ণ নিত্য হইলেও পদ ও বাক্য নিত্য ছইতে পারে না । দিতীয় আহিকে শব্দের অনিতাম্ব-পরীক্ষা-প্রকরণে সকল কথা ব্যক্ত ছইবে।

পূর্ব্বোক্ত দিয়ান্তে প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বেদ নিতা, এইরপ কথা গোকপ্রদিন্ধ আছে। শাস্ত্রেও অনেক হানে বেদ নিতা, এইরপ কথা পাওয়া যায়। শব্দের নিতাদ্ধ-বোধক শ্রুতিও আছে। পূর্ব্বমীমাংসাস্ত্রকার মহর্ষি কৈমিনিও শেবে ঐ শ্রুতির কথা বলিয়া, তাঁহার স্বপক্ষপাধক যুক্তিকেই প্রবল বলিয়া প্রতিপয় করিয়াছেন। স্কুতরাং বেদের অনিতাত্ব মত শাস্ত্রবিক্তম ও লোকবিক্তম বলিয়া উহা গ্রহণ করা যায় না। ভাষ্যকার এই জ্লুই শেষে বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বস্তর এবং যুগান্তরে সম্প্রদার, অভ্যাস ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ না হওয়াই বেদের নিতাত্ব। "সম্প্রদার" শব্দটি বেদ ও অন্তান্ত অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে যাহাদিগকে বেদাদি শাস্ত্র সম্প্রদান করা হয়, এইরপ বৃৎপত্তিতে শিষ্যপরম্পেরা অর্থেই "সম্প্রদার" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। এবং "অভ্যাস" শব্দের হারা বেদাভ্যাস ও প্রয়োগ" শব্দের হারা বেদপ্রতিপাদিত কার্য্যের অন্তর্যাকী ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। সম্প্রদারের অভ্যাস ও প্রয়োগ, এইরপ অর্থও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যাইতে পারে। সত্যা, ব্রেতা, হাপর, কলি, এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ

১। বেহপি ভাবৎ বৰ্ণানাং নিভাড়যাছিবত, ভৈরপি পদবাক্যাদীনামনিভাড়যভূগেরং ইভ্যাদি।

<sup>(</sup>বেদাভদৰ্শন—৩ম ক্ত্ৰ-ভাষ্য, ভাষ্ডী) স্ৰষ্ট্ৰা।

হয়। ভাষ্যে "যুগ" শব্দের দারা এই দিবা যুগই অভিপ্রেত। উদ্যোতকর "মবস্তরচতুরু গাস্করেরু" এইরপ কথাই লিখিয়াছেন। চতুরুগের নাম দিবা যুগ। একসপ্ততি (৭১) দিবা যুগে এক ময়স্তর হয়। ভাষাকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বস্তুরে অর্গাৎ চতুর্দশ মম্বস্তবের মধ্যে এক মন্বস্তবের পরে বখন অন্ত মন্বস্তবকাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার মধন এরূপ উপস্থিত হইবে এবং এক দিবা যুগের পরে যথন অহা দিবা যুগ উপস্থিত হইয়াছে এবং আবার যথন ঐরপ উপস্থিত হইবে, তথনও পূর্ববং বেদের সম্প্রদায় এবং তাহাদিগের বেদাভ্যাস ও বৈদিক কর্মামুগ্রান ছিল ও থাকিবে। তখন যে সম্প্রদায় লোপ ও বেদাভ্যাসাদির বিলোপ হইয়াছিল এবং ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলে পরেও ঐরূপ সম্প্রদায় বিলোপাদি হইবে, তাহা নহে। অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত মন্বস্তুর ও যুগাস্তরের প্রারুম্ভে বেদ-সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, তথনও বেদের অধ্যাপক ও শিঘ্য এবং তাঁহাদিগের বেদাভ্যাদ ও বৈদিক কর্মামুষ্ঠান অব্যাহত থাকে—এই জন্মই লোকে বেদ নিত্য, এইরূপ প্রয়োগ হয়। শাস্ত্রেও অনেক স্থানে ঐ তাৎপর্য্যেই বেদকে নিত্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদ বে উৎপত্তি-বিনাশ-শৃত্ত নিতা, তাহা নহে। স্থতরাং বুঝা যার যে, শান্তও বেদকে এরপ নিতা বলেন নাই। শাল্পে বে আছে, "বেদের কেহ কর্তা নাই, বেদ স্বয়স্ত, ঈশ্বর হইতে ঋষি পর্যাস্ত বেদের স্মর্ত্তা-কর্ত্তা নছেন", ইত্যাদি বাক্যেরও ঐরপ কোন তাৎপর্য্য ব্ঝিতে হইবে। ঐ সকল বাক্য বেদের স্ততি, ইহাই বৃদ্ধিতে হইবে। কারণ, যে অর্থ অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না, শাস্ত্র কিছুতেই তাহা বলিতে পারেন না, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতি ভাষাচার্য্যগণের কথা। উদ্দোভকর বণিয়াছেন বে, ষেমন পৰ্ব্বত ও নদী অনিত্য হইলেও পৰ্ব্বত নিতা, নদী নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রুপ বেদ অনিত্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়াদির অবিচ্ছেদ তাৎপর্যোই বেদ নিতা, এইরূপ প্রয়োগ হয়। উদ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, বেদের ষেক্ষপ নিতাত্ব বলা হইল, ভাহা মন্ত্রাদি-বাক্যেও আছে, অর্থাৎ বেদের স্থায় মন্বাদি স্মৃতিরও মন্বন্ধর ও যুগান্তরে সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না।

বেদের অপৌক্ষবেরত্ববাদী মীমাংসকসম্প্রাদার প্রালয় করিয়া বলিয়াছেন যে, জনাদি কাল হইতে জ্বধ্যাপক ও অধ্যেতৃগণ অপৌক্ষবের বেদের অক্যাসাদি করিতেছেন। কোন কালেই বেদের সম্প্রাদার্মাদির বিচ্ছেদ হয় নাই ও হইবে না; বেদশৃত্য কোন কাল নাই, স্ক্তরাং প্রবাহরূপেও বেদের নিত্যতা অবশ্র স্থীকার্য্য। বেদশৃত্য কাল না থাকা বা কোন কালেই বেদের অভাব না থাকাকে তাঁহারা বলিয়াছেন—প্রবাহরূপে বেদের নিত্যতা। স্থায়াচার্য্য উদয়ন ও গলেশ প্রমাণ দারা প্রালয় সমর্থন করিয়া মীমাংসক-সম্প্রদারের ঐ মতেরও থগুন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচম্পতি মিশ্রও এথানে বলিয়াছেন বে, মহাপ্রালরে ঈশ্বর বেদ প্রাণয়ন করিয়া স্কৃষ্টির প্রথমে সম্প্রদার প্রবর্ত্তন করেন'। অর্থাৎ মন্বস্তর ও যুগান্তরে বেদের সম্প্রদারাদির বিচ্ছেদ না হইলেও মহাপ্রলরে উহার বিচ্ছেদ অবশ্রম্ভাবী। পুনঃ স্কৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরই আবার স্বপ্রশীত বেদের সম্প্রদার

১। শন্বৰ্জনেতি। সহাপ্ৰলন্নে ত্বীৰনেণ বেদান্ প্ৰশীৱ স্ষ্ট্যাদৌ সম্প্ৰদারঃ প্ৰবৰ্জ্যত এবেতি ভাবঃ।"---তাংগৰ্বাচীকা।

প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারেন না, এ জন্তও ঈশ্বর অবশ্র স্থাকার্য। যে মহাপ্রলয়ের পরে আর স্থাই হইবে না, এমন মহাপ্রলয় বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্থাকার করেন নাই। মূলকথা, প্রলন্ন প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্কাকালেই বেদের সম্প্রদায়াদির বিচ্ছেদ হয় না, এই মত স্থান্নাচার্য্যগণ ঝণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার উপসংহারে মূলসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, আপ্রশান্যপ্রযুক্তই বেদের প্রামাণ্য ইহা গোকিক বাক্যে সমান। অর্থাৎ গৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য যখন অবশ্র স্থাকার্য্য, তথন তদ্দৃষ্টান্তে বেদপ্রামাণ্যও অবশ্রস্থাকার্য্য। গৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য, ইহা বলা বাইবে না, কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলেন নাই ও বলিতে পারেন না। গৌকিক বাক্যের বক্তা আপ্ত হইলে ভাঁহার প্রামাণ্যপ্রযুক্তই ঐ বাক্যের প্রামাণ্য, ইহাই সকলের স্থাকার্য। স্থতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য ও বেদ-বক্তা আপ্ত ব্যক্তির প্রামাণ্যপ্রযুক্ত, ইহাই স্থাকার্য্য। ভাষ্যকার পরে গৌকিক বাক্যের দৃষ্টান্তত্ব স্থচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্যসাধনে উহাকেই চরম দৃষ্টান্তর্মণে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশেষিক স্থাকার মহর্ষি কণাদও "বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে" (৬)১) এই স্তা্ত্রের দারা লৌকিক আগুবাক্যের দুষ্টান্তত্ব স্থচনা করিয়া বেদের পৌরুষেগ্রন্থই সমর্থন করিয়াছেন। কণাদের কথা এই যে, বেদবাক্য-রচনা বৃদ্ধিপূর্বক। বেদবাক্যের বক্তা, ঐ বাক্যার্থ বোধপূর্বকই বেদ-বাক্য বলিয়াছেন। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্রান্ত ও অপ্রতারক, তাঁহার বাকাই ভদ্বিষয়ে প্রমাণ হয়, ইছা গৌকিক আপ্রবাক্য স্থলে দেখা যায়, এবং ঐ লৌকিকবাক্যের বক্তা ঐ বাক্যার্গ বোধপুর্বকই দেই বাক্য বলেন। স্থতরাং লৌকিক আগুরাক্যের দৃষ্টান্তে বেদবাক্যেরও অবশ্র কেহ বক্তা আছেন, তিনি ঐ বাক্যার্থবোধপূর্বকেই ঐ বাক্য বলিন্নাছেন, ইহা স্বীকার্যা। মহর্ষি গোত্রমের স্থায় মহর্ষি কণাদও-বেদকত্তা, আগু পুরুষ, ঈশ্বর, ইছা স্পষ্ট না বলিলেও তাঁছার मएछ । नि ग्रस्थानमञ्जात क्रारस्था क्रेसबर (तरनब सही, हेशह मिक्षास त्थिए हहेर्द । काबन, **এ**গুবেদের পুরুষস্থক্ত মন্ত্রাদিতে ঈশ্বর হইতেই বেদের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। বেদাদি সকল বিদ্যাই দেই দৰ্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ইহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে ৷ ঈশ্বরই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বেদাদি-বিদ্যা বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্রের টীকার দারাও এই সিদ্ধান্ত বুঝা বার। (২৫-সূত্র ভাষ্যটীকা ড্রন্টব্য)। বেদান্তস্থত্তে বেদব্যাসও ঈশ্বরকেই "শান্ত্রবোনি" বলিয়াছেন। সর্বাঞ্চ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সকল জ্ঞানের আকর বেদ নির্দ্মাণ করিতে পারেন না, ইত্যাদি প্রকার যুক্তির দারা ভাষাকার শঙ্করও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ঐ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরস্ক, বেদকর্তা পুরুবের স্বাতন্ত্রাবিষয়ে বিবাদ করিলেও বেদ যে, কোন পুরুষের প্রাণীতই নহে, ইহা বলা যায় না। বেদ স্বভন্ত পুরুষের প্রাণীত নহে, এই স্বর্থে ক্লেহ বেদকে অপৌরুষেয় বলিলেও তাহাতে বেদ যে, কোন পুরুষের প্রণীতই নছে, ইহা বলা হয় না। (বেদাস্কদর্শন, তৃতীয় স্ত্রভাষা — ভাষতী স্তব্য)। বস্ততঃ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বেদই পুথিবীর আদিগ্রন্থ, উহার পুর্ব্ধে আর কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থ ছিল না, ইহা কাহারও অস্ত্রীকার করিবার উপায় নাই। স্থতরাং বেদকর্তা যে শাস্তাদির অধ্যয়নাদির দার। জ্ঞান লাভ করিয়া, বেদ রচনা

করিরাছেন, ইহাও কেই বলিতে পারেন না। কিন্তু বেদে যে সকল ছপ্তের তত্ত্বের, অভীব্রির তত্ত্বের বর্ণন দেখা যার, তাহা অতীক্রিরার্থদর্শী সর্বস্ত পুরুষ ভির আর কেইই বর্ণন করিতে পারেন না। স্নতরাং মন্ত্রও আয়ুর্বেদের স্থার নিভ্যজ্ঞানসম্পন্ন দর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের মঙ্গলের জস্তু বেদ রচনা করিয়াছেন ইহাই স্বীকার্য্য। বেদার্থবাধের পূর্বের আর কোন ব্যক্তিই বেদপ্রতিপাদিত ঐ সকল অতীক্রির তত্ত্ব জানিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও সর্ববিষয়ক নিজ্যজ্ঞানসম্পন্ন বলিরা স্বীকার করা বার না, তাদৃশ বছ ব্যক্তি স্বীকারের অপেক্ষার ঐরপ এক ব্যক্তির স্বীকারই কর্ত্তব্য, তিনিই ঈশ্বর, —তিনিই বেদক্র্ন্তা, ইহাই স্থায়াচার্য্যগণের সমর্থিত সিদ্ধান্ত ।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে আন্তিক-সম্প্রাদায়ের মততেদ থাকিলেও বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন মতভেদ নাই। বর্ণাশ্রম ধর্মাবলম্বী ঋষি প্রভৃতি মহাজনদিগের পরিগ্রহবশতঃ অর্থাৎ মহাজনগণ –বেদকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করিয়া, বেদপ্রতিপাদিত কর্মাদির অমুষ্ঠান করায় বেদের প্রামাণ্য নিশ্চন্ন করা যায়, ইহাও পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিমাছেন। বৃদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা ঋষি প্রভৃতি মহাজন-পরিগৃহীত নহে। ঋষিগণ বেদবিরুদ্ধ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই, এজভ পূর্ব্বাচার্য্যগণ উহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ভ্রায়-মঞ্চরীকার জয়ন্ত ভট্ট পুর্বোক্ত প্রকার নিজ মত সমর্থন করিয়া, তদানীস্তন মতান্তররূপে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই সর্বাশাস্ত্রের প্রণেতা। ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিসমূহের বিভিন্নরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুঝিয়া নিজ মহিমার ঘারা নানা শরীর গ্রহণ করিয়া "অর্হৎ," "কপিল," "স্থগত" প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হুইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মোক্ষোপায়ের উপদেশ করিয়াছেন ও চিরকাল ঐরপই করিবেন। ঈশ্বর বৈদিক মার্গের উপদেশ দ্বারা অসংখ্য জীবকে অমুগ্রহ করিয়াছেন এবং অবৈদিক মার্গের উপদেশ দারা অল্পসংখ্যক জীবকে অমুগ্রহ করিয়াছেন, এই জন্ম মহাজনগণ বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারিবিশেষের উদ্ধারের জন্ম বৃদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরের কথিত শাস্ত্র মহাজনগণ গ্রহণ করেন নাই। বেদ এবং বৃদ্ধাদি শাস্ত্র বস্তুতঃ এক ঈশ্বরের কথিত হইলেও যেমন অধিকারিবিশেষের জন্ম বেদেও পরস্পার-বিরুদ্ধ বাদ ক্থিত হইন্নাছে, তজ্ঞপ বুদ্ধাদি-শাস্ত্রেও অধিকারিবিশেষের জ্বন্ত বেদবিক্লদ্ধ বাদ ক্থিত হইন্নাছে। জয়স্ত ভট্ট এই মত সমর্থন করিয়া, পরে আর একটি মত বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদায় বুদ্ধাদি-শাস্ত্রকেও বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ বলেন। বুদ্ধাদি শাস্ত্রোক্ত মতও বেদে আছে। কপিল ও বুদ্ধ প্রভৃতি শরীরধারী ঈশ্বরই অধিকারিবিশেষের জন্ত নানাবিধ শান্ত বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত শান্তই বেদমূলক, স্থতরাং প্রমাণ। ব্দয়ন্ত ভট্ট এই মতেরও আপত্তিনিরাদের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন জরস্ত ভটের এই সকল কথা সুধীগণের বিশেষরূপে চিন্তনীয়। ( স্থায়মঞ্জরী, কাশী সংস্করণ,—২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বেদাদি শাল্কের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অক্সান্ত কথা চতুর্থ অধ্যারে ২ আছিক, ৬২ স্থতভাষ্যে জন্তব্য ) ॥৬৮॥

শব্দবিশেষপরীক্ষাপ্রকরণ ও প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

## দ্বিতীয় আহ্নিক

ভাষ্য ৷ অযথার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ ইতি মন্বাহ—

অনুবাদ। প্রমাণের উদ্দেশ অর্থাৎ প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথার্থ হয় নাই, ইহা মনে করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন —

# সূত্র। ন চতুষ্ট্ব মৈতিহার্থাপত্তি-সম্ভবাভাব-প্রামাণ্যাৎ ॥১॥১৩০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) [ প্রমাণের ] চতুষ্ট্ব নাই, অর্থাৎ প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারই নহে, যেহেতু ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের প্রামাণ্য আছে।

ভাষ্য। ন চম্বার্যের প্রমাণানি, কিং তর্হি ? ঐতিহ্নমর্থাপতিঃ
সম্ভবোহভার ইত্যেতাম্যপি প্রমাণানি। "ইতি হোচু"রিত্যনির্দিষ্টপ্রবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্যুমৈতিহ্যং। অর্থাদাপত্তিরর্থাপতিঃ, আপতিঃ প্রাপ্তিঃ
প্রসঙ্গঃ। যত্তাহভিধীয়মানেহর্থে যোহম্মোহর্থঃ প্রসজ্জাতে সোহর্থাপতিঃ।
যথা মেঘেষসৎস্থ রৃষ্টির্ন ভবতীতি। কিমত্র প্রসজ্জাতে ? সৎস্থ ভবতীতি।
সম্ভবো নামাবিনাভাবিনোহর্থস্থ সন্তাগ্রহণাদক্যস্থ সন্তাগ্রহণং। যথা দ্রোণস্থ
সন্তাগ্রহণাদাঢ়কস্থ সন্তাগ্রহণং, আঢ়কস্থ সন্তাগ্রহণাৎ প্রস্থস্তেতি।
অভাবো বিরোধ্যভূতং ভূতস্থ, অবিদ্যমানং বর্ষকর্ম্ম বিদ্যমানস্থ বাষ্ণু অসংযোগস্থ প্রতিপাদকং। বিধারকে হি বাষ্ণু ভ্রমংযোগে শুরুত্বাদপাং প্রজনকর্ম্ম ন ভবতীতি।

অনুবাদ। প্রমাণ চারিই নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পূর্বেবাক্ত চারি প্রকারই নহে। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অন্তাব, এইগুলিও প্রমাণ। (রৃদ্ধগণ) প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, এইরূপে অনির্দ্ধিক্টপ্রবক্তৃক, অর্থাৎ বাহার মূল বক্তা কে, তাহা জানা বায় না, এমন প্রবাদপরস্পরা (১) ঐতিহ্য। অর্থতঃ আপত্তি, অর্থাপত্তি, আপত্তি কি না প্রাপ্তি, প্রসঙ্গ। ফলিতার্থ এই বে, বেখানে অর্থ, অর্থাৎ বে কোন বাক্যার্থ অভিধীয়মান হইলে যে অন্ত অর্থ প্রসক্ত হয়, তাহা অর্থাৎ ঐ অন্তার্থের প্রসক্তি বা জ্ঞানবিশেষ (২) অর্থাপত্তি। বেমন মেঘ না হইলে

র্ষ্টি হয় না, (প্রশ্ন) এখানে কি প্রসক্ত হয় ? (উত্তর) হইলে, অর্থাৎ মেঘ হইলে (র্ষ্টি) হয়। (৩) "পস্তব" বলিতে অবিনাভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যান্তিবিশিষ্ট পদার্থের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত অন্য পদার্থের সন্তাজ্ঞান। ষেমন দ্রোণের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত আঢ়কের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান, আঢ়কের সন্তাজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রস্কের (পরিমাণবিশেষের) সন্তাজ্ঞান। বিদ্যমান পদার্থের সন্তব্ধে অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ (৪) অভাব, অর্থাৎ অভাব নামক অন্টম প্রমাণ। (উলাহরণ) অবিদ্যমান রৃষ্টিকর্ম অর্থাৎ রৃষ্টি না হওয়া বায়ুর সহিত মেঘের সংযোগের প্রতিপাদক (নিশ্চায়ক) হয়। যেহেতু, বিধারক অর্থাৎ মেঘান্তর্গত জলের পতন-প্রতিবন্ধক বায়ু ও মেখের সংযোগ থাকিলে গুরুত্বপ্রযুক্ত জলের পতনক্রিয়া হয় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে প্রমাণকে প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার বলিয়া শেষে ভাহাদিগের প্রভোকের লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্বিতীয়াধায়ের প্রথম আছিকে সামান্ততঃ প্রমাণ-পরীক্ষার পবে বিশেষ করিয়া ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচভূষ্টয়ের পরীক্ষার দারা উহাদিগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ প্রমাণেরই উদ্দেশ ও লক্ষণ করার তদমুসারে ঐ চতুর্ব্বিধ প্রমাণের পরীক্ষা করিয়াই প্রমাণ-পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাঁহারা মহর্ষি গোতম-প্রোক্ত প্রত্যকাদি প্রমাণচতুষ্টম ভিন্ন "ঐতিহ্ন," "বর্থাপত্তি," "সম্ভব" ও "অভাব" এই চারিটি প্রমাণও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁগদিগের মতে মহর্ষি গোতমের প্রমাণ-বিভাগ ঘথার্থ হয় নাই। তাঁহাদিগের মত খণ্ডন না করিলে মহর্বির প্রামাণ-বিভাগ ঘথার্থ হর না, তাহার প্রমাণ-পরীক্ষাও সমাপ্ত হয় না, এ জন্ত মহর্ষি বিভীয় আহ্নিকের প্রথমেই প্রান্তের পূর্ব্বপক্ষরণে পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্টু নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে কেবল প্রত্যক্ষ প্রান্ততি চারি প্রকার, তাহা নহে 'কারণ, ঐতিহ্য, অর্গাপন্তি, সম্ভব ও অভাব, এই চারিটিও প্রমাণ। স্থতরাং প্রমাণ আট প্রকার, উহা চারি প্রকার বলা সংগত হয নাই। ভাষাকার প্রথমে এই পূর্বপক্ষের প্রকাশ করিয়াই, এই পূর্বপক্ষ-সূত্রের অবভারণা করিয়া স্থুত্রার্থ বর্ণনপূর্বক স্থুত্রোক্ত ঐতিহ্ন, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব নামক প্রমাণা-স্তরের স্থরপবর্ণন ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে ঐতিহের উদাহরণ প্রদর্শিত না **ब्हेरन खांशकारत्रत्र कर्खवाशांनि इत्र, এ बन्ध मत्न इत्र, खांशकात्र खेलिएश्रत्र खेलाहरून विनान** ছিলেন, তাঁহার সে পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্যোতকরের বার্দ্তিকেও ঐতিহের উদাহরণ দেখা যায় না। ঐতিহের উদাহরণ স্থপ্রসিদ্ধ বলিয়াই ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার ভাষা বলেন নাই, ইহা ও বুঝা যায়। "ইতিহ" এই শন্ধটি অব্যন্ন, উহার অর্গ পরস্পরাগত বাক্য বা প্রবাদ-"ইতিহ" শব্দের উত্তরে স্বার্থে ভদ্ধিত-প্রত্যায়ে "ঐতিহা" শব্দটি দিদ্ধ হুইয়াছে'।

<sup>.&</sup>gt; ) জনস্তাবসংখতিহ ভেষজাঞ্ঞা: ।—পাণিনিস্ত্র, ৫।৪।২৩। "পারস্পর্যোপদেশে স্তাবৈভিছারিভিহাবারং।"
—ক্ষরকোষ, ব্রহ্মবর্গ ।১২। জনরসিংহ "ইভিহা" এইরপ জবারই বলিয়াছেন, ইং। জনেকের বন্ধ। কিন্তু পাণিনিস্ত্রে
"ইভিহ" শক্ষই দেখা বার ।

তার্কিকরক্ষার টীকায় মলিনাথও ইহাই বলিয়াছেন'। জাব্যে "ইতি হোচুঃ" এই কথার ঘারা ঐতিহ্বের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৃদ্ধগণ "ইতিহ" অর্গৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন, তল্মধ্যে প্রথমে কোন্ বৃদ্ধ উহা বলিয়াছেন, ইহা জানা বায় না। মূল বক্তার বিশেষ নির্ণয় নাই, এইরূপে বে প্রবাদপরস্পরা জানা বায়, তাহাই ঐতিহ্য। যেমন "এই বটবুক্ষে বক্ষ বাদ করে, এই প্রামে প্রত্যেক বটবুক্ষে কুবের বাদ করেন" ইত্যাদি প্রবাদ-বাক্যেই। পৌরাণিকগণ ঐতিহ্যকে পৃথক প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। ঐতিহ্য নামক প্রবাদ-বাক্যের মূল বক্তার আপ্রাদ্ধ নিশ্চরের সম্ভাবনা নাই, স্কৃতরাং উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না, উহা শব্দপ্রমাণ হইতে পৃথক্ প্রমাণ, ইহাই তাহাদিগের স্বয়ত সমর্থনের যুক্তি।

অর্থাপত্তি প্রমাণের ব্যাখ্যার ভাষ্যকার প্রথমে 'অর্থতঃ আপত্তি' অর্থাপত্তি, এই কথা বলিয়া অর্থাপতি শব্দের বাৎপত্তি প্রদর্শনপূর্বক ঐ আপত্তি শব্দের ব্যাখ্যার বলিয়াছেন—"প্রাপ্তি," তাহার ব্যাখ্যার বলিরাছেন—"প্রদক্ষ"। পরে উহার ফলিতার্থ বর্ণন করিরাছেন যে, ষেখানে ব'ক্যের দারা কোন অর্থবিশেষ বলিলে তদভিন্ন কোন অর্থের প্রসঙ্গ হয়, দেখানে ঐ অর্থাস্তরপ্রসঙ্গই অর্থাপত্তি। সেখানে কথিত অর্থপ্রযুক্তই ঐ অর্থাস্করের আপত্তি বা প্রদক্ষ জ্বন্মে. এ জন্ম উহার নাম অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তির বছ উদাহরণ থাকিলেও ভাষ্যকার উদাহরণ বলিয়াছেন যে. "মেব না হইলে বৃষ্টি হয় না" এই কথা বলিলে, মেদ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা প্রদক্ত হয়, অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-श्रीयुक्त स्मिव बहेरल तृष्टि बन्न, हेरा व्यवश्र तृता यात्र। जाहा बहेरल स्मिव बहेरल तृष्टि हन्न, এह स्मि বোধ, তাহা অর্থাপত্তি নামক বোধ বলা যায়। ভাষ্যকার ঐরপ প্রমিতিকেই ঐ স্থ:ল অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়া, ঐ প্রমিতির করণই অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্থচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অর্থাপত্তি প্রমাণ ও তজ্জন্ত প্রমিতি, এই উভরই "মর্থাপত্তি" শক্ষের দ্বারা কথিত ছইয়াছে। ভাষ্যকার অর্থাপত্তির স্বরূপ বলিতে প্রমিতিরূপ অর্থাপত্তিরই স্বরূপ বলিয়াছেন, তদন্বারাই অর্গাপত্তি-প্রমাণেরও স্বরূপ প্রকটিত হইরাছে। পরস্ত ভাষাকার প্রভৃতির মতে প্র মিতিও (প্রথম অধ্যায়োক্ত) হানাদি-বৃদ্ধিরূপ ফলের প্রতি প্রমাণ হওয়ায় মর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ বলিতে ভাষ্যকার অর্থাপতিস্থলীয় প্রমিতিরও স্বরূপ বলিতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ ব্যাখ্যায় উন্দ্যোতকর প্রভৃতির কথামুসারে এইরূপ সমাধানও বলা হইরাছে। মূল কথা, অর্থতঃ যে আপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ, তাহাই অর্থাপত্তি-প্রমাণ-জন্ত অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান। "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না," এই কথা বলিলে "মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়" এইরূপ যে জ্ঞান জ্বনে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের षात्रा करम ना. देश मर्कमण्या । अञ्चान श्रामान श्राप्तात्र षात्रां । ये स्थान वि स्वाप करमा ना । কারণ, কোন হেতুতে বাণিপ্রজ্ঞানপূর্বক ঐ বোধ জন্মে না। "মেব হইলে বৃষ্টি হয়" এইরূপ বাক্য

<sup>&</sup>gt;। ইতি হেতি নিপাতসমূদার: প্রবাদবাচী, ইতিহৈব ঐতিহ্যং প্রবাদ:। "অনস্থানসংখতিহ ভেবজাঞ্ঞাঃ" ইতি বার্ষে ঞাঃ। অস্তানির্দ্ধিষ্টেত্যাদি লক্ষণং, ইতি হোচুরিতি স্বরূপপ্রদর্শনং।—তার্কির্কলার মন্লিনাখটাকা।

वर्षा---"वर्षे वर्षे देवअवन्क्षरत्र क्षरत्र निवः।

পৰ্বতে পৰ্বতে রাবঃ দৰ্বত মধুস্থনঃ।"—ইভাাধি। তাৰ্কিদরকা, ১১৭ পুঠা।

প্রযুক্ত না হওরার ঐ বোধকে শাব্দ বোধও বলা যায় না। কিন্তু মেব না হইলে বৃষ্টি হয় না, এইরপ বাক্য বলিলে ঐ বাক্যার্থপ্রযুক্তই মেব হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা বুঝা যায়। অর্থতঃই উহার আগত্তি বা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্যার্থ-জ্ঞান-বশতঃই ঐরপ অর্থ পাওয়া যায় বা বুঝা যায়, ঐ অর্থের প্রদক্ষ অর্থাৎ ঐরপ জ্ঞানবিশেষ জন্ম। ঐ জ্ঞান অর্থাপত্তি নামক জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিজাতীয়, মতরাং উহার করণও অর্থাপত্তি নামে পৃথক প্রমাণ।

ব্যাপ্টিবিশিষ্ট কোন পদার্থের সত্তা-জ্ঞানপ্রযুক্ত অন্ত পদার্থের সন্তাজ্ঞানকে ভাষ্যকার "সম্ভব" বলিয়াছেন। সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ বলিতে ভাষ্যকার যে "লোণ", "আঢ়ক" ও "প্রস্থ" বলিরাছেন, উহা পরিমাণবিশেষ। ৬৪ মৃষ্টি পরিমাণকে এক "পুরুল" বলে। চারি পুরুলকে এক আঢ়ক বলে। চারি আঢ়ককে এক দ্রোণ বলে। স্থতরাং দ্রোণ পরিমাণ থাকিলে সেধানে আঢ়ক অবশুই থাকিবে। আঢ়ক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, স্থতরাং দ্রোণে আঢ়কের অবিনাভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তি আছে। তাহা হইলে কোন স্থানে ধান্তাদির দ্রোণ পরিমাণ আছে, ইহা জানিলে দেখানে তাহার আঢ়ক পরিমাণ আছেই, ইহা বুঝা **যায়, এবং আঢ়ক পরিমাণ আছে, ই**হা জানিলে প্রস্থ পরিমাণ আছে, ইহাও বুঝা বায় ; কারণ, বাহাকে "পুক্ষল" বলা হইয়াছে, তাহারই নামান্তর প্রস্থ। চারি পুন্ধল বা প্রস্তুকে আঢ়ক বলে?। জোণ পরিমাণে আঢ়ক পরিমাণের ব্যাপ্তি থাকিলেও ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতই দ্যোণসভা জ্ঞান হইলে আঢ়কের সভাজ্ঞান হইগ্না থাকে, স্থভরাং উহা অমুমান প্রমাণের দারা হয় না, উহা "সম্ভব" নামক অতিরিক্ত প্রমাণের দারা হয়, ইহাই "সম্ভবে"র প্রমাণাম্ভরম্ববাদীদিগের কথা। ভাষ্যকার অভাব প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন যে, ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধে অভূত অর্থাৎ অবিদ্যমান বিরোধী পদার্থ 'অভাব'। "ভূত<sup>২</sup>" শব্দটি এথানে অনৃ ধাতৃ হইতে নিম্পন। বায়ুর সহিত মেবের সংযোগবিশেষ হইলে উহা মেঘান্তর্গত জলের গুরুত্ব প্রতিবদ্ধ করে, স্থতরাং জলের গুরুত্ব-প্রযুক্ত যে পতন, তাহা সেই স্থলে হয় না। মেৰাড়ম্বরের পরে বুটি না হইলে বুঝা ষায়, ঐ মেঘ বায়ু-সঞ্চালিত হুইয়াছে। এখানে অবিদ্যমান বৃষ্টি অভূত পদার্থ, উহ। বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষরূপ ভূত

अन्तेमृडिर्ज्यव कृषिः कृषदाश्क्षी ज् शृक्तर।
 शृक्तानि চ চন্ধারি আচক: পরিকীর্ত্তিতঃ।
 চতুরাচকো ভবেষ্দ্রোশ ইত্যোতয়ানলকশং।—বিভাকরাধৃত বচন।
 चাত্রিংশংপলিকং প্রছম্ভং বরষধর্ষণা।

আচৰন্ত চতুঃপ্রহন্তভূর্তির্দ্ধোপ আচুকৈঃ ।—স্মার্ত্ত রছন্দ্রনাধ্ত বচন । ( প্রায়ন্তিভতত্বে "চৌরাল্লাভবিনির্ণয়ঃ" —এই প্রকরণ জন্তব্য )

মতান্তরে, ৮ আচ্চক ১লোগ। পলং প্রকৃষ্ণকং মৃষ্টিঃ কুড়বন্তচ্চতৃষ্টবং। চন্দারঃ কুড়বাঃ প্রস্থা চতুঃপ্রস্থাচকং।
আইাচ্কো ভবেদ্দোশঃ" ইত্যাদি অনকোবের রখুনার চক্রবর্তিকৃত দীকাগৃত বচন। বৈশ্ববর্গ, ৮৮ রোক জইবা।
২। বিরোধ্যক্তবং ভূতস্ত। কণাদেহত্র, ৩১১১১।

बिर्ताधिनिक्रमुगारति । अपूर्वः वर्षः कृष्टश्च वाव व्यमः (वात्रश्च निक्रः ।—উপद्मात ।

(বিদ্যমান) পদার্থের নিশ্চর জ্বনায়। অর্থাৎ বৃষ্টির জ্ঞাব জ্ঞারমান হইলে, তাহা দেখানে ৰাষু ও খ্রেবের সংযোগবিলেষের জ্ঞানে অঞাব নামক প্রমাণ হর। জ্ঞারমান বৃষ্টির জ্ঞাব বা বৃষ্টির জ্ঞাব-জ্ঞানই ঐ হলে জ্ঞাব প্রমাণ বৃথিতে হইবে। বায়ুও মেষের সংযোগ ও বৃষ্টি পরস্পর বিক্লম পদার্থ, স্থতরাং অবিদ্যমান বৃষ্টিকে বিরোধী পদার্থ বলা ইইরাছে। বৈশেষিক স্থতকার মহর্ষি কণাদ ঐরপ পদার্থকে জ্ম্মানে "বিরোধী" নামে এক প্রকার হেতু বলিরাছেন। ভাষ্যকার কণাদ-স্থত্তের জ্ঞারপ ভাষার বারাই এখানে জ্ঞাব-প্রমাণের স্বরূপ বলিরাছেন। জ্ঞান্ত কথা পরস্থত্তে বাক্ত হইবে॥ ১॥

# সূত্র। শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদরুমানেইর্থা-পত্তিসম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ ॥২॥১৩১॥

অমুবাদ। (উত্তর) ঐতিহের শব্দপ্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অমুমান-প্রমাণে অন্তর্ভাববশতঃ প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ প্রমাণের চতুষ্ট্রের প্রতিষেধ (অভাব) নাই (প্রমাণের চতুষ্ট্রই আছে)।

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরাণি, প্রমাণান্তরঞ্চন্ত্রমানেন প্রতিষেধ উচ্যতে, সোহয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ। কথং ? "আপ্রোপদেশঃ শব্দ" ইতি। ন চ শব্দক্ষণমৈতিছাদ্ব্যাবর্ত্তে, সোহয়ং ভেদঃ সামান্তাৎ সংগৃহত ইতি। প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষশ্ত সম্বন্ধশ্ব প্রতিপত্তিরনুমানং, তথা চার্থাপত্তিসম্ভবাভাবাঃ। বাক্যার্থসংপ্রত্যমেনাভিহিতস্থার্থস্ত প্রত্যনীকভাবাদ্গ্রহণমর্থাপত্তিরনুমানমেব। অবিনাভাবর্ত্ত্যা চ সম্বন্ধয়ে সমুদায়সমুদায়নোঃ সমুদায়েনেতরক্ত গ্রহণং সম্ভবঃ, তদপ্যসুমানমেব। অশ্মিন্ সতীদং নোপপদ্যত ইতি বিরোধিছে প্রসিদ্ধে কার্যাসুৎপত্ত্যা কারণক্ত প্রতিবন্ধকমনুমীয়তে। সোহয়ং যথার্থ এব প্রমাণাদ্দেশ ইতি।

অমুবাদ। এইগুলি অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত ঐতিহ্ন, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব—প্রমাণ সত্য, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, প্রমাণান্তরই মনে করিয়া (পূর্বেপক্ষবাদী) প্রতিষেধ (প্রমাণের চতুষ্টের প্রতিষেধ) বলিতেছেন, সেই এই প্রতিষেধ উপপন্ন হর না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) "আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ"। শব্দপ্রমাণের (পূর্বেবাক্ত) লক্ষণ ঐতিহ্ন হইতে নিবৃত্ত হয় না, সেই এই জেদ (ঐতিহ্ন) সামাগ্য

হইতে অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের সামান্সলক্ষণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রভাক্ষণ পদার্থের দ্বারা অপ্রভাক্ষ সম্বন্ধ (ব্যাপকত্বসম্বন্ধবিশিষ্ট) পদার্থের জ্ঞান অনুমান। অর্থাপতি, সম্ভব ও অভাব সেই প্রকারই, [অর্থাৎ অনুমানম্বলে যেরূপে জ্ঞান জন্মে, অর্থাপতি প্রভৃতি স্থলেও সেইরূপ প্রভাক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রভাক্ষ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, স্কুতরাং অর্থাপতি প্রভৃতি প্রমাণত্রয় অনুমান-লক্ষণাক্রাম্ভ হওয়ায়, উহা অনুমান] বাক্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা বিরোধির প্রযুক্ত অনুক্ত পদার্থের জ্ঞানরূপ অর্থাপতি অনুমানই। এবং অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধ সমৃদায় ও সমৃদায়ীর মধ্যে সমৃদায়ের দ্বারা অপরটির অর্থাৎ সমৃদায়ীর জ্ঞান সম্ভব, তাহাও অনুমানই। ইহা থাকিলে, ইহা উপপন্ন হয় না এইরূপে বিরোধির প্রসিদ্ধ (জ্ঞাত) থাকিলে কার্যের অনুৎপত্তির দ্বারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়। সেই এই, অর্থাৎ বিচার্য্যানা প্রমাণোদ্ধেশ (প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণ বিভাগ) যথার্থই হইয়াছে।

টিপ্রনী। মহর্ষি এই স্তের দারা পূর্বাস্থত্যোক্ত পূর্বাপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রমাণের চতুষ্ট্রের প্রতিষেধ নাই, অর্থাৎ প্রমাণ যে চারিপ্রকার বলিগাছি, তাহার অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নাই। কারণ, বাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হইয়াছে, তাহা শদ্রপ্রমাণের অন্তর্গত। অর্থাপতি, সম্ভব ও মভাব মন্ত্রমান-প্রমাণের অন্তর্গত। ঐতিহ্য প্রভৃতি যে প্রমাণই নহে, তাহা বলি না, কিন্তু উহা প্রমাণান্তর নহে। ভাষ্যকার মহর্ষির 'সদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে শব্দপ্রনাণের যে সামান্ত লক্ষণ বলিয়াছেন, তদ্বারা ঐতিহ্যও সংগ্রহীত হইয়াছে, ঐ লগণ ঐতিহ্য হইতে নিবৃত্ত নহে, উহা ঐতিহ্নেও আছে। আপ্তের উপদেশ শব্দপ্রমাণ। স্বতরাং যে ঐতিহ্য আপ্তের বাক্য, অর্থাৎ বাহার বক্তা আপ্ত, ইহা নিশ্চম করা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে'; যে ঐতিহের বক্তার আপত্ব নিশ্চয় হইবে না, তাহা প্রমাণই হইবে না। ফলকথা, ঐতিহ্ন-মাত্রই প্রমাণ নহে: যে ঐতিহ্ প্রমাণ, তাহা শব্দপ্রমাণই হইবে, তাহা অগ্রিক্ত প্রমাণ নহে, ইহাই স্ত্রকার ও ভাষ্যকার প্রভৃতির শিদ্ধান্ত বুঝা যায়। ভাষ্যকার শেষে সামান্যতঃ অর্গাপতি, সন্তব ও অভাব যে অনুমানই, ইহা সমর্থন করিয়া, পরে আবার বিশেষ করিয়া উহাদিগের অনুমানত্ব সামান্ততঃ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান, অনুমান। অর্গাপতি, সম্ভব ও অভাব প্রমাণ্ড এরপ বৃণিয়া উহাও অনুমানই হইবে। বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থ বোধ হইলে তদ্মারা বিরোধিত্বশতঃ অন্মুক্ত পদার্থের ষে বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহাও অনুমানই।

ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা বায়, কেহ কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার অর্থ বুঝিয়া তদ্বারা যে মনুক্ত অর্থাস্তরের বোধ, তাহা অর্থাপত্তি, ইহা এক প্রকার শ্রুতার্থাপত্তি। "মেব না

যং বলু আনির্ভিপ্রবক্তকং পারম্পর্বালৈছিল ওক্ত চেলাপ্তঃ কুর্ত্তা নাবধারিতঃ, ততন্তং প্রমাণনের ন ভবতাতি।
 —ভাংপর্যাটীকা।

इट्रेल वृष्टि इस ना"-- এই वाका विलाल, रमच इट्रेल वृष्टि इस, এইরূপ বোধ জ্বনো। स्मच इट्रेल বৃষ্টি হগ, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত ঐ ধাক্যে উক্ত হয় নাই। কিন্ত ঐ অর্থ পূর্ব্বোক্ত বাক্যার্থের বোধ হইলে বুঝা যায় : এ স্থলে "মেঘ না হইলে" এইরূপ জ্ঞান "মেঘ হইলে" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী; এবং "বৃষ্টি হয় না" এইরূপ জ্ঞান "বৃষ্টি হয়" এইরূপ জ্ঞানের বিরোধী ৷ মেঘাভাব ও মেঘ, এবং বুষ্টির অভাব ও বৃষ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। তাই বলিয়াছেন, "প্রত্যনীকভাবাৎ"। 'প্রত্যনীক' শব্দের অর্থ বিরোধী। পূর্বোক্ত অর্থাপতি স্থলে "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না" এই বাক্যার্থ বুঝিলে, যেহেতু মেঘ না হইলে বুষ্টি হয় না, অতএব মেঘ হইলে বুষ্টি হয়, অর্থাৎ মেঘ বুষ্টির কারণ, এইরূপে অমুমানের দারাই ঐ অমুক্ত অর্থের বোধ জন্ম। বৃষ্টি হইলে ঐ বৃষ্টি দেখিয়া মেঘের জ্ঞানকে ভাষ্যকার অর্থাপত্তির উদাহরণরূপে উল্লেখ করেন নাই। কোন বাক্যার্থবোধের দার। অমুক্ত পদার্গের বোধবিশেষকেই তিনি অর্থাপত্তি বলিয়াছেন। অর্থাপত্তির প্রমাণাস্তরত্ববাদী মীমাংসক-সম্প্রদায় অর্থাপত্তি বছপ্রকার বিশয়াছেন এবং বছ প্রকারে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র এবং ক্সায়কুস্থমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকে উদয়নাচার্যঃ বছ বিচারপুর্বক মীমাংসক-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষাকার প্রাচীন্মীমাংসক-প্রদর্শিত পুর্ব্বোক্ত অর্থাপত্তির লক্ষণ ও উদাহরণ গ্রহণ করিয়াই অর্থাপত্তির অনুমানত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। বিশেষ বিজ্ঞান্ত "নাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী" ও "গ্রায়-কুমুমাঞ্জলি" প্রাভৃতি প্রস্থ দেখিবেন। ভাষ্যকার "সম্ভব" প্রমাণের অনুমানত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবিনাভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধ যে সমুদায় ও সমুদায়ী, তাহার মধ্যে সমুদায়ের হারা সমুদায়ীর জ্ঞান "সম্ভব"। এখানে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধকেই "অবিনাভাববৃত্তি" বলা হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্থে প্রাচীনগণ "অবিনাভাব" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়, স্থতরাং আঢ়ক ব্যতীত দ্রোণ হয় না, দ্রোণে আঢ়কের অবিনাভাব সম্বন্ধ ( ব্যাপ্তি ) আছে । চারি আঢ়ক মিলিত হইলে দ্রোণ হয়, স্থতরাং দ্রোণকে সমুদায় বলা যায়, আঢ়ককে সমুদায়ী বলা যায়। ডোণরূপ সমুদায়ের ছারা অর্থাৎ আঢ়েকের ব্যাপ্য জোণের দারা আঢ়করূপ সমুদায়ীর যে জান জন্মে, তাহা ব্যাপ্যজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্যাপকের জ্ঞান বলিয়া অহুমানই হইবে। দ্রোণ থাকিলেই সেথানে আঢক থাকে, এইরূপে দ্রোণে আঢ়কের ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্থার থাকায় সর্বত্ত ঐ সংস্থারমূলক ব্যাপ্তিস্মরণবশতঃ ডোণজ্ঞানের দ্বারা আঢ়কের অনুমানই হইয়া থাকে। একপ স্থলে সর্বত্ত একপে অনুমান স্বীকার করিলে "সন্তৰ" নামে অতিরিক্ত প্রমাণস্বীকার অনাবশুক। বস্তুতঃ অর্থাপত্তি ও সম্ভব প্রমাণের উদাহরণস্থলে সর্ব্বত্রই প্রমেয় পদার্থটি অপর পদার্থের ব্যাপক ছইবেই। ব্যাপ্যব্যাপকভাবশৃন্ত পদার্থদর হলে অর্থাপত্তি ও সম্ভব-প্রমাণের উদাহরণ হইতেই পারে না। স্থতরাং অর্থাপত্তি ও সম্ভবকে অমুমানবিশেষ বলাই দক্ষত, দৰ্মত ব্যাপ্তি শ্বরণপূর্মকই পূর্ম্বোক্তরূপ অর্থাপত্তি ও সম্ভব নামক জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার্য্য। মামাংসক ভট্ট-সম্প্রদায় ও বৈদান্তিক-সম্প্রদায় অভাবের জ্ঞানে "অনুপ্ৰান্ধি" নামক যে ষষ্ঠ প্ৰমাণ স্বীকার করিয়াছেন, নানা গ্ৰন্থে তাহাও "অভাব" প্ৰমাণ নামে ক্ষিত হইন্নাছে। পটাভাব প্রভৃতি অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বোধ হয়, তাহাতে

প্রতিযোগীর অন্ত্রপলব্ধি বিশেষ কারণ হইলেও করণ নহে, স্কু চরাং অন্ত্রপলব্ধি প্রমাণ নহে। অস্তান্ত অনেক অভাব পদার্থের অমুমানাদি প্রমাণের দারা বোধ হয়। স্থতরাং অভাব জ্ঞানের জন্ত <mark>"অমুপলন্ধি" নামক প্রমাণ স্বীকার অনাবশুক। এইরূপে ন্যায়াচার্যাগণ বহু বিচারপূর্ব্বক "অমুপলন্ধি"র</mark> প্রমাণাস্তরত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্ত মহর্ষি গোতম যে ঐ অন্তুপলিরিকেই অভাব প্রমাণ বিশ্বা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। মহর্ষি অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত ব লিয়াছেন। ইহা থাকিলে তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপে বিরোধিত্ব জ্ঞান থাকিলে কার্য। তুৎপত্তির দারা কারণের প্রতিবন্ধক অনুমিত হয়, এই কথার দারা এখানে ভাষ্যকার শেষে অভাব প্রমাণ যে অমুমানের অন্তর্গত, তাহা বুঝাইয়াছেন। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে, বাযুর সহিত মেণের সংযোগবিশেষ থাকিলে রুষ্ট উপপন্ন হয় না, এইক্রপে বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষে রুষ্টির বিরোধিত্ব জ্ঞান আছে। বায়ুর সহিত মেবের সংযোগবিশেষ হইলে বুটিরূপ কার্য্য হয় না। ঐ বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অনুৎপত্তির দারা মেদ হইতে জল পতনের কারণবিশেষ যে ঐ জলের গুরুত্ব, তাহার প্রতিবন্ধকের অনুমান হয়। বায়ু ও মেবের সংযোগবিশেষই সেই প্রতিবন্ধক, তাহাই অনুমেয়। বৃষ্টির অভাবক্সানই ঐ স্থলে অনুমান প্রমাণ । মূলকথা, কার্য্যের অভাবের জ্ঞানের দ্বারা কারণের অভাব অথবা কারণসত্ত্ব ভাহার প্রতিবন্ধক নিশ্চয় করা যায়। ঐ নিশ্চয় অভাব নামক প্রমাণাস্তরের ছারাই জন্মে, ইহা বলিয়া কোন সম্প্রদায় অভাব নামক অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতেন। অভাব পদার্থ অনুমানের হেতু হইতে পারে না, ভাবপদার্থস্থিত ব্যাপ্তিই অনুমানের অঙ্গ, ইহাই তাঁহাদিগের কথা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে এইরূপেই অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপদার্থের স্তায় অভাব-পদার্থও অনুমানে হেতু হয়, অভাব পদার্থস্থিত ব্যাপ্তি অনুমানের অঙ্গ হয় না, ইহা নিযুক্তিক, এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গোতম পুর্ব্বোক্ত অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন। তার্কিকরক্ষাকার বরদরাক্ত মহর্ষি গোতমের স্থত্তের উদ্ধার করিয়া "অভাব প্রমাণকে অমুনানের অন্তর্গত বশিরা, পরে প্রভাক্ষাদি প্রমাণের অন্তর্গতও বলিয়াছেন<sup>২</sup>; কিন্তু মহর্ষি গোতমের এই স্থুত্রে পাঠভেদ থাকিলেও ন্যায়স্টানিবন্ধ প্রভৃতির সন্মত স্থুত্রপাঠে অভাব প্রমাণ অমুমানান্তর্গত বলিয়াই মহর্ষিদশ্মত বুঝা যায়। স্থতে "শব্দে" এইরূপ সপ্তমী বিভক্ত।স্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাস্তরভাব বলিতে ভিন্নপদার্থতা; "অনর্থাস্তরভাব" বলিতে অভিন্নপদার্থতা বুঝা যায়। স্মৃতরাং উহার দ্বারা ফলিতার্থরূপে এখানে অস্তর্ভাব অর্গ বুঝা ষাইতে পারে। বৃত্তিকার প্রভৃতিও ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐতিহের শব্দপ্রমাণাম্বর্গতত্ব ও অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবের অমুমানাস্তর্গতত্ব সমর্থন করিয়া উপসংহারে পূর্ব্বপক্ষের

১। বৰ্ধাভাবপ্ৰত্যবস্তু ৰায়, প্ৰসংযোগেহ মুখানমূক্তং। —তাৎপৰ্ধাটীকা।

২। তদেতৎ স্ত্ৰকারৈরেব "ন চতুষ্ট্্"·····ামিতি পরিচোদনাপূর্বকং শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদস্মানেহর্থাপত্তি-সম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাদভাবস্ত প্রত্যক্ষাদানর্থান্তরভাবাদিত্যাদি সমর্থিতং 1—তার্কিকরকা, ৯৭ পৃঠা ।

নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বিভাগরূপ উদ্দেশ যথাগই হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমাধায়ে প্রমাণকে যে চারি প্রকার বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকট বলা ইইয়াছে। কারণ, প্রমাণ আট প্রকার নহে। ঐতিহ্য প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রমাণ—অতিরিক্ত কোন প্রমাণ নহে।

পৌরাণিকগণ ঐতিহ্ন ও সম্ভবকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। অর্থাপত্তি ও অভাবকেও তাঁহারা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন। তাঁহারা অন্তপ্রমাণবাদী, ইহা তার্কিকরক্ষাকারের কথায় পাওয়া বায়?। 'অর্থাপত্তি' ও 'অভাব' প্রমাণের স্বরূপবিষয়ে পরবর্তী কালে মতভেদ হইলেও উহাও প্রাচীন কালে সম্প্রদারবিশেষের সন্মত ছিল, ইহা বুঝা বায়। মহর্ষি গোতম পৌরাণিক-সন্মত চতুর্কিষ অতিরিক্ত প্রমাণকেই গ্রহণ করিয়া, এখানে শব্দপ্রমাণে ও অমুমানে ভাহার অন্তর্ভাব বণিতে পারেন। ॥ ২ ॥

ভাষ্য। সত্যমেতানি প্রমাণানি, ন তু প্রমাণান্তরানীত্যুক্তং, অত্রার্থা-পত্তঃ প্রমাণভাবাভ্যনুজ্ঞা নোপপদ্যতে, তথাহীয়ং—

## সূত্র। অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ ॥৩॥১৩২॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) এইগুলি (ঐতিহ্য প্রভৃতি) প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণান্তর নহে, ইহা বলা হইয়াচে, এখানে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, তাহা সমর্থন করিতেছেন, এই অর্থাপত্তি সনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত অপ্রমাণ।

ভাষ্য। অসৎস্থ মেঘেয়ু রৃষ্টির্ন ভবতীতি সৎস্থ ভবতীত্যেতদর্থা-দাপদ্যতে, সৎস্বপি চৈকদা ন ভবতি, সেয়মর্থাপত্তিরপ্রমাণমিতি।

অনুবাদ। মেঘ না হইলে রৃষ্টি হয় না, এই বাক্যের দ্বারা মেঘ হইলে রৃষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেঘ হইলেও কোন সময়ে রৃষ্টি হয় না, সেই এই অর্থাপত্তি অপ্রমাণ।

টিপ্রনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, তাহাকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া পূর্ব্ব-স্থুত্তে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। কিন্ত যদি অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই না থাকে, তাহা হইলে মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্ত অসমত হয়; এ জন্ত মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়:ছেন যে, অর্থাপত্তি অপ্রমাণ। হেতু বলিয়াছেন, অনৈকান্তিক্ত। অনেকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যভিচারী। যাহা ব্যভিচারী, তাহা প্রমাণ নহে, ইহা সর্ব্বস্মত। অর্থাপত্তি যথন ব্যভিচারী, তথন উহা

১। অর্থাপত্ত্যা নহৈতানি চত্ত্বার্থাই প্রতাকরঃ।
অভাবষ্টানোতানি ভাটা বেলান্তিনন্তথা।
সম্ভবৈতিহন্ত্রানি তানি পৌরাণিকা জন্তঃ।—তাকিকরকা, ৫৬ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। অর্থাপত্তি বাভিচারী কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষাকার বলিরাছেন যে, "মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না"—এই বাক্য বলিলে মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থতঃ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঐরপ বোধকে অর্থাপত্তি প্রমাণজন্ত বোধ বলা হইরাছে। কিন্তু মেঘ হইলেও যখন কোন কোন সময়ে বৃষ্টি হয় না, তখন মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয়, এইরূপ নিয়ম বলা যায় না। মেঘ হইলেও কোন কোন সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্বেলাক অর্থাপত্তিবিষয়ে বাভিচারবশতঃ অর্থাপত্তি বাভিচারী, স্কতরাং উহা প্রমাণ হইতে পারে না, উহা অপ্রমাণ। ভাষ্যকার প্রথমে অর্থাপত্তির প্রমাণত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না, এই কথার ঘারা পূর্বেপক্ষবাদীর অভিপ্রায় বর্ণনপূর্বেক "তথাহীয়ং" এই কথার ঘারা মহর্ষির এই পূর্বেপক্ষস্থলের অবতারণা করিয়ছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিতে হইলে প্রাচীনগণ প্রথমে "তথাহি" এই শব্দ প্রয়োগ করিতেন। "তথাহি" অর্থাৎ তাহা সমর্থন করিতেছি, এইরূপ অর্থই উহার ঘারা বিবিক্ষিত বুঝা যায়। ভাষ্যকারের "ইয়ং" এই বাক্যের সহিত স্ত্ত্রের প্রথমোক "অর্থাপত্তিং", এই বাক্যের যোগ করিয়া ব্যাখা। করিতে হইবে। এই অর্থপিত্তি অপ্রমাণ, অর্থাৎ যে অর্থাপত্তি পূর্বের্ব উলাহতে এবং যাহা অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা অপ্রমাণ, ইহাই ভাষ্যকারের বিবিক্ষিত॥ ৩॥

ভাষ্য। নানৈকান্তিকত্বমর্থাপত্তেঃ—

#### সূত্র। অনর্থাপত্তাবর্থাপত্যভিমানাৎ ॥৪॥১৩৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ব নাই; যেহেতু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম হইয়াছে।

ভাষ্য। অসতি কারণে কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি বাক্যাৎ প্রত্যনীকভূতোহর্গঃ সতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যত ইত্যর্থাদাপদ্যতে। অভাবস্থ

হি ভাবঃ প্রত্যনীক ইতি। সোহয়ং কার্য্যোৎপাদঃ সতি কারণেহর্থাদাপদ্যমানো ন কারণস্থ সন্তাং ব্যভিচরতি। ন থল্পতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যতে, তত্মান্নানৈকান্তিকী। যতু সতি কারণে নিমিত্তপ্রতিবন্ধাৎ
কার্য্যং নোৎপদ্যত ইতি, কারণধর্মোহসৌ, ন ম্বর্থাপত্তঃ প্রমেয়ং।
কিং তর্হাস্থাঃ প্রমেয়ং ? সতি কারণে কার্য্যমূৎপদ্যত ইতি, যোহসৌ
কার্য্যোৎপাদঃ কারণসন্তাং ন ব্যভিচরতি তদস্যাঃ প্রমেয়ং। এবস্তু
সত্যনর্থাপত্তাবর্থাপত্তিমানং কৃষা প্রতিষেধ উচ্যত ইতি। দৃষ্টশ্চ
কারণধর্মো ন শক্যঃ প্রত্যাখ্যাত্মিতি।

অসুবাদ। কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই বিরোধীমূত পদার্থ অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ভাব পদার্থ অভাবের বিরোধী। কারণ থাকিলে সেই এই কার্য্যেৎপত্তি অর্থতঃ প্রাপ্ত (জ্ঞানবিষয়) হইয়া কারণের সন্তাকে ব্যক্তিচার করে না, অর্থাৎ কারণের সন্তা নাই, কিন্তু কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কখনও হয় না। যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, অতএব (অর্থাপত্তি) অনৈকান্তিক নহে। কিন্তু কারণ থাকিলে নিমিন্তের (কারণবিশোষের) প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্য যে উৎপন্ন হয় না, ইহা কারণের ধর্ম্ম, কিন্তু অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। (প্রশ্ন) তবে অর্থাপত্তির প্রমেয় কি ? (উত্তর) কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই যে কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না, তাহা ইহার (অর্থাপত্তির) প্রমেয়। এইরপ হইলে কিন্তু অনর্থাপত্তিতে অর্থাৎ যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাতে অর্থাপত্তি ভ্রম করিয়া প্রতিষেধ (অর্থাপত্তি অপ্রমাণ এই প্রতিষেধ ) কথিত হইয়াছে। দৃষ্ট কারণ-ধর্ম্মও প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থান্তর দ্বারা পূর্বস্থাক্তে পূর্ব্বপক্ষের উত্তর স্থান্তন। ভাষ্যকার প্রথমে "নানৈকান্তিকত্বমর্থাপত্তেঃ"—এই কথার ধারা মহর্ষির সাধ্য নির্দেশ করিয়া স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষাকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থত্তের ধোগ করিয়া স্থ্রার্থ বুঝিতে হটবে। অর্থাপত্তি অনৈকাস্তিক নহে, এই সাধ্যসাধনে অর্থাপত্তিছই হেতু বলা যাইতে পারে। প্রস্থাপক্ষবাদী যাহাকে অর্থাপতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিক বলিয়াছেন, তাহা অর্থাপতিই নহে, স্তত্তরাং অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক হয় নাই। যাহা অর্থাপত্তিই নহে, তাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া ভাহাতে অনৈকাঞ্চিকত্ব হেতুর দারা অপ্রামাণ্য সাধন করা হইয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত অর্থাপন্তি, তাহাতে অনৈকান্তিকত্ব হেতু অসিদ্ধ বলিয়া উহা তাহার অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারে না, মহর্ষি এই স্থত্তের দারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃত অর্থাপত্তি কি ? অর্থাপতির প্রমেয় কি, ইহা বুঝা আবশুক। তাই ভাষাকার তাহা বুঝাইয়া মহর্ষির দিল্লান্ত সমর্থন করিয়া-ছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না"—এই বাক্য হইতে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহা অর্থতঃ বুঝা যায়। ভাবপদার্থ অভাবের বিরোধী। স্থতরঃং কারণের সভা কারণের অসতার বিরোধী, এবং কার্যের উৎপত্তি কার্যে।র অনুৎপত্তির বিরোধী। তাহা হইলে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই অর্থ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, এই অর্থের প্রত্যনীকভূত, অর্থাৎ বিরোধীভূত। ঐ বিরোধীভূত অর্থ ই পুর্ব্বোক্ত ऋल व्यर्थ : दुवा बात्र । किन्छ कात्रन थाकिल मर्व्यंबर कार्यगार्शिछ रत्न, देश थे ऋल भूर्व-বাক্যার্থবোধের দারা অর্থতঃ বুঝা ধার না, তাহা বুঝিলে ভ্রম বুঝা হয়। কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সন্তাকে বাভিচার করে না, অথাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সেধানে কারণ নাই,

ইহা কোথায়ও দেখা যায় না। এই অৰ্থই পূৰ্ব্বোক্ত স্থলে অৰ্থাপত্তির বিষয় বা প্ৰমেয়। অৰ্থাৎ মেষ না হইলে বৃষ্টি হয় না - এই কথা বলিলে মেব হইলে সর্ব্বাই বৃষ্টি হয়, ইহা অর্গাপত্তির দ্বারা বৃষা যায় না। মেঘ বৃষ্টির কারণ, বৃষ্টি কার্য্যের উৎপত্তি মেখরণ কারণের সভার ব্যক্তিচারী নছে. অর্গাৎ বৃষ্টি হইয়াছে কিন্ত মেঘ হয় নাই, বিনা মেবেই বৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কথনও হয় না, এই অর্থ ই অর্থাপ ির প্রমের। ঐ প্রমের বেংধের করণই ঐ স্থলে প্রকৃত অর্থাপ িক, উহাতে কোন ব্যক্তিচার না থাকায় অর্থাপতি ব্যক্তিচারী হয় নাই। যাহা অর্থাপতি নহে, ভাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী অর্থাপত্তির প্রমাণ্যপ্রতিষেধ বলিয়াছেন। কিন্ত মেঘ হইলেই দর্বত বৃষ্টি হয়, ইহা অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে, ঐ অর্থবোধের করণ অর্থাপত্তিই নহে, উহাতে বাভিগার থাকিলে অর্থাপত্তি ব্যভিচারী হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে, মেঘ ৰুষ্টির কারণ হইলে দর্বাত্ত মেঘ সত্তে বুষ্টি কেন হয় না, কারণ না থাকিলে বেমন কার্য্য হইবে না, তজ্রপ কারণ থাকিলে সর্বত্ত তাহার কার্য্য অবশ্রুই হইবে, নচেৎ তাহাকে কারণই বলা বার না। এই জন্ম ভাষাকার বলিয়াছেন যে, কারণ থাকিলেও কোন প্রতিবন্ধকের দারা কারণান্তর প্রতিবদ্ধ হইলে কার্য্য জন্মে না, ইহা কারণধর্ম্ম দেখা যায়। ঐ দৃষ্ট কারণধর্মকে অপলাপ ক্রিয়া দুষ্টের অপলাপ করা যায় না। প্রাকৃত স্থলে মেঘরূপ কারণ থাকিলেও কোন সময়ে ঐ মেঘ হটতে জলপতনরূপ বৃষ্টি কার্য্যের কারণাস্তর যে ঐ জ্বলগত গুরুত্ব, তাহা বায়ু ও মেণের সংযোগ-বিশেষের ধারা প্রতিবদ্ধ হওয়ার জলপতন হইতে পারে না। কিন্তু এই বে কারণ থাকিলেও কারণাস্তব প্রতিবন্ধ বশতঃ কার্যের অমুৎপত্তি, ইহাও অর্থাপত্তির প্রমেয় নহে। কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সতাকে ব্যক্তিচার করে না ইহাই অর্থাপত্তির প্রমেয়।

উদ্যোতকর সূত্রকারোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষণ বাদী অর্গাপত্তি মাত্রকেই ধর্মিরূপে গ্রহণ করিয়া অনৈকান্তিকত্ব হেতৃর দ্বারা তাহাতে অপ্রামাণ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ অর্গাপত্তিমাত্রই অনৈকান্তিক বলা যায় না। বছ বছ অর্গাপত্তি আছে, যাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও অনৈকান্তিক বলিতে পারিবেন না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অনৈকান্তিক অর্গাপত্তিবিশেষকে ধর্মিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই অপ্রামাণ্য সাধন করিব, কিন্তু তাহা হইলে অনৈকান্তিকত্বরূপ হেতৃ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ধর্মীর বিশেষণ হওয়ায় উহা হেতৃ হইতে পারে না। কারণ বাহা অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকায় প্ররূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। করণ বাহা অনৈকান্তিক তাহা অপ্রমাণ ইহা পূর্বের সিদ্ধ থাকায় প্ররূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না। এরণ প্রতিজ্ঞা নিরর্গকও হয়। পরন্ত অনৈকান্তিক অর্থাপত্তি অপ্রমাণ, এই কথা বলিলে ঐকান্তিক অর্থাপত্তি প্রমাণ, ইহা স্বীক্কত হয়। মৃত্রাং অর্থাপত্তি অপ্রমাণ —এই কথাই বলা যায় না। ৪।

#### সূত্র। প্রতিষেধা প্রামাণ্যঞানৈকান্তিকত্বাৎ ॥৫॥১৩৪॥ অনুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত প্রতিষেধ বাক্যের অপ্রামাণ্যও হয় [ অর্থাৎ বদি বে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই তাহা অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-

পক্ষবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধবাক্যও যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হওয়ায় অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারা অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্যসিদ্ধি হইবে না ]।

ভাষ্য। অর্থাপত্তির্ন প্রমাণমনৈকান্তিকত্বাদিতি বাক্যং প্রতিষেধঃ। তেনানেনার্থাপত্তেঃ প্রমাণত্বং প্রতিষিধ্যতে, ন সদ্ভাবঃ, এবমনৈকান্তিকো ভবতি। অনৈকান্তিকত্বাদপ্রমাণেনানেন ন কশ্চিদর্থঃ প্রতিষিধ্যত ইতি।

অমুবাদ। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ নহে, এইবাক্য প্রতিষেধ, অর্থাৎ ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অর্থাপত্তির প্রামাণ্যপ্রতিষেধবাক্য। সেই এই প্রতিষেধ-বাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, সদ্ভাব ( অর্থাপত্তির অস্তিত্ব ) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হইলে ( ঐ প্রতিষেধ) অনৈকান্তিক হয়। অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ এই প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা কোন পদার্থ প্রতিষিদ্ধ হয় না।

টিপ্পনী। অর্থাপত্তি অনৈকান্তিক নহে, কারণ অর্থাপত্তির যাহা প্রমের তদ্বিধ্যে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাদ করা ইইয়াছে। এখন এই স্থত্তের দারা মহর্ষি বলিতেছেন যে, যদি সামান্ততঃ যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তিকে অপ্রমাণ বল তাহা হইলে "অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ বাক্যও অপ্রমাণ হইবে, উহার দ্বারাও কোন পদার্গের প্রতিষেধ করা যাইবে না। পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্য কিরুপে অনৈকান্তিক হয় ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের দারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, উহার দারা অর্থাপত্তির অস্তিস্ব প্রতিষেধ করা হ'ইতেছে না ৷ ঐ প্রতিষেধবাক্যের দ্বারা অর্থাপত্তির অন্তিম্ব প্রতিষেধ করাই যায় না। কারণ যাহা অনৈকান্তিক তাহার অন্তিশ্বই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তাহা হইলে ঐ প্রতিষেধবাক্য অর্থাপত্তির অন্তিত্বপ্রতিষেধক না হওয়ায় উহাও ঐ অর্থাপত্তির অন্তিত্ব নিষেধের পক্ষে অনৈকান্তিক হটয়াছে। তাৎপর্যাটীকাকার তাৎপর্যা বর্ণন করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে অর্গাপত্তি বস্তুতঃ অনৈকাস্তিক নহে, ঐকান্তিক, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অর্গাৎ বাহা অর্থাপত্তির বিষয়ই নহে, এমন বিষয় কল্পনা করিয়া পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি অর্থাপত্তিকে অনৈকান্তিক বলেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিষেধ বিষয় যে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য তাহা হইতে বিষয়ান্তর যে, অর্থাপত্তির অন্তিত্ব, তাহাকে প্রতিষেধ বিষয় কল্পনা করিয়া প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রমাণ্য বলিতে পারি। ফলকথা যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলেই যদি তাহা অপ্রমাণ इत्र, छाङा इङेल পूर्व्याकाना अिल्सियाका अध्यान इङेल । कांत्रन भूर्व्याकाना अ ঐ প্রতিষেধ-বাক্য অর্থাপতির প্রামাণ্য-নিষেধক হইলেও অন্তিম্বের নিষেধক নহে। তাহা হইলে অন্তিত নিংবধের সম্বন্ধে ঐ বাকা অনৈকান্তিক হওয়ায় যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইয়াছে।

অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত অপ্রমাণ হওরায় ঐ প্রতিবেধ-বাক্যের দারাও কিচ্ প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৫।

ভাষ্য। অথ মন্মদে নিয়তবিষয়েম্বর্থের স্ববিষয়ে ব্যভিচারো ভবতি, ন চ প্রতিষেধস্ম সদ্ভাবো বিষয়ঃ, এবং তহি—

অনুবাদ। যদি স্বীকার কর, পদার্থসমূহ নিয়ত-বিষয় হইলে, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না, প্রমাণের নিয়মবদ্ধ বিষয় আছে, স্মৃতরাং নিজ বিষয়েই ব্যভিচার হয়, কিন্তু সন্তাব অর্থাৎ অর্থাপত্তির অন্তিক, প্রতিষ্কেধর বিষয় নহে—এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত প্রতিষ্কেধনাক্যের প্রামাণ্যরক্ষার্থ এই পক্ষান্তর স্বীকার করিলে—

#### সূত্র। তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্যপ্রামাণ্যং॥৬॥১৩৫॥

সমুবাদ। পক্ষান্তরে তাহার (পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের) প্রামাণ্য হইলে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যভিচার নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অর্থাপত্তির অপ্রামাণ্য হয় না।

ভাষ্য। অর্থাপত্তেরপি কার্য্যোৎপাদেন কারণসন্তায়া অব্যভিচারে। বিষয়ঃ, ন চ কারণধর্ম্মে। নিমিত্তপ্রতিবন্ধাৎ কার্য্যান্তুৎপাদকত্বমিতি।

অনুবাদ। অর্থাপত্তির ও কার্য্যোৎপত্তি কর্ড্বক কারণের সন্তার ব্যক্তিচার্রের অভাব বিষয়, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সন্তাকে ব্যভিচার করে না, ইহাই অর্থাপত্তির বিষয়, নিমিত্তের প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্যের অন্যুৎপাদকত্বরূপ কারণধর্ম্ম (অর্থাপত্তির বিষয়) নহে।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্বহেত্রে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্বপক্ষবাদী অবশ্রই বলিবেন যে, যে কোন বিষয়ে অনৈকান্তিক হইলে তাহা অপ্রমাণ হয় না। প্রমাণের বিষয়গুলি নিয়ত, অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ আছে। সকল পদার্থ ই সকল প্রমাণের বিষয় হয় না। যে বিষয়টি সাধন করিতে বাহাকে প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হইবে, তাহাই ঐ প্রমাণের অবিষয় বা নিজ বিষয়। ঐ স্থবিষয়ে ব্যক্তিচার হইলেই তাহার অপ্রামাণ্য হয়। যে কোন বিষয়ে ব্যক্তিচারবশতঃ প্রমাণের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। "অনৈকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তির অপ্রমাণ" এই প্রতিষেধ-বাক্যের দারা অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাপত্তির প্রমাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাপত্তির প্রমাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাপত্তির প্রামাণ্যেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাপত্তির প্রমাণ্যাই ঐ প্রতিষেধ্যের বিষয়, অন্তিত্ব উহার বিষয় নহে। তাহা হইলে অর্থাপত্তির অন্তিম্ব বিষয়ে ঐ প্রতিষ্বেধ-বাক্যের যে ব্যক্তিচার, তাহা উহার নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার

নহে। স্থতরাং উহার দারা ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য সাধন করা বার না। ঐ প্রতিষেধ-বাক্য বিষয়ান্তরে অনৈকান্তিক হইলেও নিজ বিষয়ে অনৈকান্তিক না হওরায় উহা অপ্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা এই পক্ষান্তরে বলিয়াছেন যে, যদি নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার না থাকার ঐ প্রতিষেধ-বাক্যের প্রামাণ্য বল, তাহা হইলে অর্থাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার না থাকার অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার না থাকিলে তাহা অপ্রমাণ হর না, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহার প্রতিষেধ-বাক্যের অপ্রামাণ্য থণ্ডন করিতে গেলে অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, অর্থাপত্তিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, অর্থাপত্তিরও নিজ বিষয়ে ব্যক্তিচার নাই। ভাষ্যকার এখানে অর্থাপত্তির নিজ বিষয় দেখাইতে বলিয়াছেন যে, কার্য্যের উৎপত্তি কারণের সত্রাকে ব্যক্তিচার করে না—ইহাই অর্থাপত্তির বিষয় । নিমিতান্তরের প্রতিবন্ধ-বশতঃ কার্য্যের অন্থৎপাদকত্ব কারণের ধর্ম্ম, উহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। মূলকথা, মেদ হইলে গৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় নহে। বৃষ্টি হইবেই, ইহা অর্থাপত্তির বিষয় না থাকায় অর্থাপত্তির অপ্রমাণ নহে, ইহা পূর্বপক্ষবাদীরও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "এনেকান্তিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাপত্তি অপ্রমাণ এই কথা আর বলা বাইবে না। স্বতরাং অর্থাপত্তি প্রমাণ হওয়ায় তাহা অন্ত্রমানের অন্তর্গত, এ কথাও সঙ্গত হইয়াছে॥ ৬।

ভাষ্য। অভাবস্থ তর্হি প্রমাণভাবাভ্যসূজ্ঞা নোপপদ্যতে, কথমিতি ? অমুবাদ। তাহা হইলে, অর্থাৎ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও "অভাবের" প্রামাণ্য স্বীকার উপপন্ন হয় না। (প্রান্ন) কেন ? অর্থাৎ ইহার হেতু কি ?

### সূত্র। নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধেঃ ॥৭॥১৩৬॥

অমুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অভাবের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই, থেছেতু প্রমেয়ের অর্থাৎ অভাব-জ্ঞানের বিষয় অভাবপদার্থের সিদ্ধি নাই।

ভাষ্য। অভাবস্থ ভূয়দি প্রমেয়ে লোকসিদ্ধে বৈযাত্যাত্রচ্যতে, ''নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে''রিতি।

অমুবাদ। অভাবের অর্ধাৎ অভাব-জ্ঞানের বহু বহু প্রমেয় (বিষয়) লোকসিদ্ধ থাকিলেও বৈষাত্য অর্ধাৎ খ্বষ্টতাবশতঃ (পূর্ববপক্ষবাদী) বলিতেছেন, অভাবের (অভাব জ্ঞানের) প্রামাণ্য নাই, বেহেতু প্রমেয়ের সিন্ধি নাই।

<sup>&</sup>gt;। নাভাবজ্ঞানং প্রমাণং, করাং ? প্রমেরস্ত অভাবস্তাসিক্ষে:। নো ধলু সর্ব্বোপাধ্যারহিতং প্রমাণজ্ঞানবিবর-ভাবসমূভবতি। কেবলং কাল্লনিকোহরসভাববাবহারো লৌকিকানামিতি পূর্ববৃদ্ধঃ।—ভাৎপ্রাচীকা।

২। "বিৰাত" শব্দের অর্থ ধৃষ্ট, অর্থাৎ নির্লজ। "ধৃষ্টে ধৃকগ বিষাতশ্চ"।—জনরকোন, বিশেষানিম্বর্গ—২৫। বৈষাতা শব্দের অর্থ ধৃষ্টতা। বৈষাতাং স্করতেমিব।—মাধ, ২।৪৪।

টিপ্লনী। মহর্ষি অর্থাপত্তির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়া, এখন অভাব নামক প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে পূর্ব্ধপক্ষ বলিয়াছেন,—"নাভাবপ্রামাণ্যং"।—অভাবপদার্থ অজ্ঞায়মান ইইলে তাহা কোন বিষয়ের প্রমাজ্ঞান জন্মাইতে না পারায়, প্রমাণ হইতে পারে না. স্থতরাং অভাব জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিতে হইবে। উদ্দোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রণ ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু যদি অভাব বলিয়া কোন পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে অভাবজ্ঞান প্রমাণ, এ কথা বলা যায় না ৷ অভাব-জ্ঞান প্রমাণ না হইলে, "অভাব" নামক প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত—এ কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ অভাবপদার্থ অনেকে স্বীকার করেন নাই। অভাবের কোন স্বরূপ নাই, স্কুতরাং উহা প্রমাণের বিষয়ই হইতে পারে না। লোকে কল্পনা করিয়াই অভাব ব্যবহার করে; বস্তুতঃ কাল্পনিক ব্যবহারের বিষয় অভাবপদার্থের স্তাই নাই। এই স্কৃণ কথা বলিয়া ধাহারা অভাবপদার্থ মানেন নাই, তাঁহাদিগের মতে অভাব-জ্ঞান প্রমাণ হওয়া অসম্ভব, স্মতরাং মহর্ষি গোতম যে উহাকে অমুমানের অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব। তাই মহর্ষি এখানে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া মভাব-পদার্থের অন্তিম্ব সমর্থন দ্বারা তাঁহার নিজের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অভাবপদার্থ যে মহর্ষি গোতনের স্বীকৃত প্রমাণসিদ্ধ, ইহা সমর্থনপূর্বক প্রকাশ করাও এই প্রসঙ্গে মহর্ষির উদ্দেশ্র। তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাবজ্ঞান প্রমাণ নহে, যেহেতু প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অদিদ্ধ। উন্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এধানে অভাব-জ্ঞানকেই "অভাব" প্ৰমাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তাঁহারা যে মীমাংসক-সন্মত অনুপলব্বি প্ৰমাণকেই এথানে অভাব প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি গোতমও অভাব প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্গত বলায় অনুপল্কিকেই যে তিনি "অভাব" শব্দের দারা গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা ধার। ভাষ্যকারও পূর্বে অভাব প্রমাণের ব্যাখ্যায় বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাষ্পদার্থকৈও অভাব প্রমাণের প্রমেয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন চিস্কনীয় এই যে, যদি ভাবপদার্থও "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় হয়, তাহা ইইলে অভাবপদার্থ না মানিলেও "অভাব" প্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার যে বায়ু ও মেঘের সংযোগবিশেষরূপ ভাবপদার্থকে অভাব প্রমাণের প্রমেয় বলিয়া উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, দে পদার্থ দর্ব্ব সম্মত, স্মৃতরাং প্রমেয় অদিদ্ধ বলিয়া অভাব প্রমাণ হইতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ কিরূপে সঙ্গত হয় ? এতছন্তরে বক্তব্য এই বে, অভাবজ্ঞানই "অভাব" নামক প্রমাণ, ইহা পুর্বের বলা হইয়াছে। ঐ অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দারা জন্ম। অভাবজ্ঞানরূপ যে প্রমা-জ্ঞান, তাহার বিষয় অভাব, স্কৃতরাং অভাব ঐ প্রমা-জ্ঞানের বিষয় বশিয়া তাহাকে প্রমেয় বলা বায়। ফলকথা, অভাবজ্ঞানের বিষয় যে অভাবরূপ প্রমেয়,—তাহা অসিদ্ধ বলিয়া অভাবজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। স্থতরাং তাহা প্রমাণ হংরা অসম্ভব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অভাবজানের বিষয়ক্রণ প্রমেয় অর্থাৎ অভাবপদার্থ অদিদ্ধ, এই তাৎপর্যোই স্থাত্রে "প্রমেয়াসিদ্ধে:" এই কথা বলা হইয়াছে। "প্রমেয়" শব্দের দারা স্থাকার মহর্ষি এখানে অভাবজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞানের বিষয় অভাব পদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষাকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, জাভাব প্রমাণের বহু বহু প্রমেয় লোক-

দিক, অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয় বছ বছ অভাব লোক্সিদ্ধ আছে। সার্ম্বন্ধনীন অভাব ব্যবহার কান্ধনিক হইতে পারে না। যাহাকে নিঃস্বর্ধপ বা অলীক বলিবে, এমন বিষয়ে কর্মারূপ ভ্রম জ্ঞানও জ্বিতি পারে না। স্কুতরাং লোক্সিদ্ধ অভাব পদার্থ অবশ্রুষ্টাকার্য। তথাপি পূর্ম্বপক্ষবাদী ধৃষ্টতাবশতঃ অভাব পদার্থকে অস্বীকার করিয়া "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রমেয়াসিদ্ধে"—এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই পূর্ম্বপক্ষ ধৃষ্টতামূলক। অভাব প্রমাণের প্রমেয়ই নাই, ইহা কেঃই বলিতে পারেন না; কারণ, উহা বছ বছ লোক্সিদ্ধ আছে। সর্ম্বলোক্সিদ্ধ অভাব পদার্থকে অস্বীকার করিয়া ঐরপ পূর্ম্বপক্ষ বলা ধৃষ্টতামূলক। ভাষ্যকারের "অভাবশু ভূমি প্রমেয়ে লোক্সিদ্ধে"—এই কথার তাৎপর্য্য ইহাও ব্রিতে পারি যে, অনেক ভাবপদার্থও যথন অভাবপ্রমাণের প্রমেয় আছে, তথন অভাবপদার্থ না মানিলেও অভাবপ্রমাণের প্রমেয় অসিদ্ধ হইতে পারে না। পরস্ক বছ বছ অভাবপদার্থও লোক্সিদ্ধ আছে। সেগুলির অপলাপ করা অসম্ভব, স্কুতরাং "নাভাবপ্রমাণাং" ইত্যাদি বাক্য ধৃষ্টতামূলক। মহর্ষি ধৃষ্টতামূলক ঐ পূর্ম্বপক্ষর অবতারণা করিয়া তছত্তরে অভাবপদার্থেরই অন্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ম্বপক্ষবাদী অভাব পদার্থ ই স্বীকার করেন না; কোন ভাবপদার্থকেও অভাব প্রমাণের প্রমেয় বনেন না। স্কুত্রাং অভাব পদার্থের অন্তিত্ব সমর্থন করিয়াই মহর্ষি এখানে তাঁহার স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন ও পূর্ম্বণক্ষের নিরাস করিয়াছেন। ১ মা

ভাষ্য ৷ অথায়মর্থবহুত্বাদর্থৈকদেশ উদাহ্রিয়তে—

অনুবাদ। অনস্তর অর্থের (অভাবপদার্থের) বহুত্বশতঃ এই অর্থৈকদেশ অর্থাৎ অভাবপদার্থের একদেশ (অভাববিশেষ) প্রদর্শন করিতেছেন [অর্থাৎ বহু বছু অভাব পদার্থ লোকসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব, এ জন্ম মহিষি পরসূত্রের দারা অভাব-বিশেষই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া দিদ্ধাস্ত সমর্থন করিয়াছেন]।

### সূত্ৰ। লক্ষিতেঘলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাৎ তৎ-প্ৰমেয়সিদ্ধিঃ ॥৮॥১৩৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) তাহার অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাবনামক প্রমাণের প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ অভাবরূপ প্রমেয় সিদ্ধ হয়। যেহেতু, লক্ষিত অর্থাৎ কোন লক্ষণ বা চিহ্ন-বিশিষ্ট পদার্থ থাকিলে অলক্ষিত পদার্থগুলির অলক্ষণ-লক্ষিতত্ব অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাবের হারা লক্ষিতত্ব আছে।

ভাষ্য। তম্মাভাবস্থ সিধ্যতি প্রমেরং, কথং ? লক্ষিতেরু বাসঃস্থ অনুপাদেয়ের উপাদেয়ানামলক্ষিতানামলক্ষণলক্ষিতত্বাৎ লক্ষণাভাবেন নক্ষিতত্বাৎ। উভয়সমিধাবলক্ষিতানি বাসাংস্থানয়েতি প্রযুক্তো যেযু বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভবন্তি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যতে, প্রতিপদ্য চানয়তি, প্রতিপত্তিহেতুশ্চ প্রমাণমিতি।

অনুবাদ। সেই অভাবের অর্থাৎ অভাবজ্ঞানরূপ অভাব নামক প্রমাণের প্রমেয় (অভাব পদার্থ ) সিদ্ধ হয়। (প্রশ্ন ) কি প্রকারে ? (উত্তর) যেহেতু, লক্ষিত অগ্রাহ্ম বস্ত্রগুলি থাকিলে, অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি লক্ষিত (কোন লক্ষণবিশিষ্ট) অগ্রাহ্ম বস্ত্র আছে সেখানে, গ্রাহ্ম অলক্ষিত বস্ত্রগুলির অলক্ষণলক্ষিত্ত আছে (অর্থাৎ) লক্ষণের অভাবের দারা লক্ষিত্ত (বিশিষ্টত্ব) আছে। তাৎপর্য্য এই যে— উভয় সন্নিধানে অর্থাৎ যেখানে লক্ষিত্ত ও অলক্ষিত, দিবিধ বস্ত্র আছে, সেখানে "অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর"—এই বাক্যের দারা প্রেরিত ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে লক্ষণ নাই, সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝে, বুঝিয়া অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট সেই সকল বস্ত্রকেই আনেতব্য বলিয়া বুঝিয়া, আনয়ন করে, বোধের হেতু—প্রমাণ। [অর্থাৎ ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া যখন বুঝে, তখন লক্ষণের অভাবজ্ঞান ঐ বোধের করণ হওয়ায় প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উহার বিষয় লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ স্বীকার্য্য।]

টিপ্পনী। অভাবজ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ তাহার বিষয় অভাবরূপ প্রমেয় অসিদ্ধ; অভাবপদার্থের অন্তিত্বই নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি এই স্থব্রে বিদ্যাহ্নে, "তৎপ্রমেয়-সিদ্ধিং"। অর্থাৎ অভাবজ্ঞানের বিষয়রূপ ষে প্রমেয় (অভাবপদার্থ) তাহা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞানা ষায়। কি প্রকারে তাহা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ অভাব যে প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, তাহা বুঝিব কিরূপে ? ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি বিশ্বরাহ্নে, "লক্ষিতেম্বলক্ষণলক্ষিতজ্ঞাদলক্ষিতানাং।" কোন লক্ষণ বা চিক্রবিশিষ্ট পদার্থ ই লক্ষিত পদার্থ। সেই লক্ষণশুল পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ। আক্ষিত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ আক্ষিত পদার্থই অলক্ষিত পদার্থ হিলে ঐ লক্ষণাভাব বুঝা আবশ্রুক। অলক্ষিত পদার্থগুলিতে সেই লক্ষণ না থাকায় সেগুলি অলক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিরা লক্ষিত; — স্ক্তরাং সেগুলিকে বুঝিতে হইলে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব বুঝিরা থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উহা প্রমাণের দ্বারা অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব বুঝা যায়, স্কতরাং অভাবপদার্থ অসিদ্ধ নহে, উর্যাণ্ডনির অর্থানে কডকগুলি লক্ষিত বস্ত্র আছে, এবং কতকগুলি অলক্ষিত বস্ত্রও আছে, লক্ষিত বস্ত্র-গুলিতে এমন কোন লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন আছে, যে জন্ম সেগুলি অর্থাহ্য; অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে ঐ লক্ষণ না থাকায় সেগুলি গ্রাহা। ঐ লক্ষিত ও অলক্ষিত, এই দ্বিধি বস্ত্র থাকিলে সেপানে

যদি কেছ কোন বোদ্ধা ব্যক্তিকে বলেন বে, "তুমি অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনম্বন কর,"—
তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যে সকল বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব দেখে, সেইগুলিকেই অলক্ষিত
অর্থাৎ লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া ব্ঝে, স্থতরাং সেই বস্তুগুলিই তাহাকে আনিতে হইবে, ইহা
ব্ঝিয়া আনম্বন করে। ঐ স্থলে সেই সকল বস্ত্রে ঐ ব্যক্তি লক্ষণের অভাব ব্ঝিয়াছে, নচেৎ সে
ব্যক্তি অলক্ষিত বস্ত্রের আনম্বনে প্রেরিত হইয়া অলক্ষিত বস্ত্র কিরূপে আনম্বন করে ? তাহার সেই
সকল বস্ত্রে লক্ষণাভাবক্তান অলক্ষিত বস্ত্র-বিষয়ক ক্সান সম্পাদন করিয়া ঐ স্থলে প্রমাণ হয়?।
স্থতরাং ঐ স্থলে বস্ত্রবিশেষে লক্ষণের অভাবক্সান অবশ্রেমীকার্য্য, তাহা হইলে অভাবপদার্থ
প্রমাণসিদ্ধ হইয়া অবশ্রেমীকার্য্য হইতেছে। এইরূপ বহু বহু অভাবপদার্থ প্রমাণসিদ্ধ আহে,
অভাবপদার্থের বহুত্ব বশতঃ সকল অভাবপদার্থ প্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এ জন্ম মহর্ষি লক্ষণাভাবরূপ অভাববিশেষই প্রদর্শন করিয়া স্বিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে এই
কথা বিশিয়াই স্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন॥ ৮॥

#### সূত্ৰ। অসত্যৰ্থে নাভাব ইতি চেন্নাম্যলক্ষণোপ-পতেঃ ॥৯॥১৩৮॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) পদার্থ না থাকিলে অভাব থাকে না, ইহা যদি বল ? (উত্তর) না, যেহেতু অন্তত্ত্র, অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে লক্ষণের উপপত্তি (সত্তা) আছে।

ভাষ্য। যত্ত্র ভূত্বা কিঞ্চিন্ন ভবতি তত্ত্ব তস্থাভাব উপপদ্যতে, অলক্ষিতের চ বাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবন্তি, তত্মাতের লক্ষণাভাবোহনুপপন্ন ইতি। 'নাখলক্ষণোপপত্তেং'—যথাহয়মন্থের বাসঃস্থ লক্ষণানামুপপত্তিং পশ্যতি, নৈবমলক্ষিতের, সোহয়ং লক্ষণাভাবং পশ্যন্নভাবেনার্থং
প্রতিপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যে স্থানে কোন পদার্থ উৎপন্ন ইইয়া নাই, অর্থাৎ বিনষ্ট ইইয়াছে, সে স্থানে তাহার অভাব উপপন্ন হয়। অলক্ষিত বন্ধ্রগুলিতে লক্ষণ-গুলি উৎপন্ন ইইয়া বিনষ্ট হয় নাই (ইহা) নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন ইইয়া বিনষ্ট হয় নাই, অভএব তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। (উত্তর) না, অর্থাৎ অলক্ষিত বন্ত্রে কখনও লক্ষণ ছিল না বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না—ইহা বলা বায় না; বেহেতু অন্তর্ত্র (লক্ষিত পদার্থাস্তরে) লক্ষণের উপপত্তি

<sup>&</sup>gt;। প্রতিপদ্য চানরতীতি। লক্ষণাভাবেন বিশেষণেনাবচ্ছিদ্রাষ্ঠানেতব্যত্তেন প্রতিপদ্যাদর্গতি। এতছুক্তং ভবতি লক্ষণাভাবজ্ঞানং বিশিক্টে বাসসি প্রত্যক্ষং জনমং সাধকতমত্বাং প্রমাণং ভবতি।—তাংপর্বাচীকা।

(সত্তা) আছে। বেমন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রের দ্রুষ্টা ব্যক্তি অন্য বস্ত্রগুলিতে (লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে) লক্ষণগুলির সত্তা দেখে, এইরূপ অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলির সত্তা দেখে না, সেই এই ব্যক্তি লক্ষণের অভাব দর্শন করতঃ অভাববিশিক্ত পদার্থ (লক্ষণাভাব-বিশিক্ত পূর্বেবাক্ত অলক্ষিত বস্ত্র) বুঝিয়া থাকে।

টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বস্থিতে বলিয়াছেন বে, অভাবজ্ঞানের বিষয়রপ যে প্রমেয়, অর্থাৎ অভাবপদার্থ, তাহা সিদ্ধ। কারণ, কোন স্থানে কোন লক্ষণবিশিষ্ট ও ঐ লক্ষণশৃন্ত পদার্থ থাকিলে ঐ লক্ষণশৃত্ত (অলক্ষিত) পদার্থে ঐ লক্ষণের অভাব বুরিয়াই ঐ অলক্ষিত পদার্থ বুরে, ঐ পদার্থ অলক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণাভাবের দারা লক্ষিত। স্কৃতরাং ঐ অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণাভাবরপ অভাবের জান হওয়ায় অভাবপদার্থ সিদ্ধ হয়, উহা অবশ্র স্থীকার করিতে হয়। এই স্থত্তে মহর্ষি পূর্ব্ব স্ত্তাক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্ত প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বিদ্যাহ্দেন যে, যদি বল, পদার্থ-না থাকিলে সেথানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, অলক্ষিত পদার্থে ক্ষণেও লক্ষণ ছিল না, তাহাতে সেই লক্ষণগুলি উৎপত্নই হয় নাই, স্কৃতরাং তাহাতে সেই লক্ষণের অভাব কিরূপে থাকিবে ? যেখানে বাহা কথনও ছিল না—যাহা যেখানে উৎপত্নই হয় নাই, সেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে লক্ষণ পূর্ব্বে বিদ্যানান ছিল, সেথানে ঐ লক্ষণ বিনষ্ট হইলেই, তথন সেখানে তাহার অভাব থাকে, স্কৃতরাং লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিনষ্ট হইলেই তাহাতে লক্ষণের অভাব উপপত্ন হয়। অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণ উৎপত্ন না হওয়ায় ভাহাতে অবিদ্যানান ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, তাহাতে লক্ষণাভাব উপপত্ন হয় না।

উদ্যোতকর এই স্থ্রকে ছলস্ত্র বলিরাছেন। তাৎপর্য টীকাকার উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিরাছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই অভাব উপপন্ন হর। বেমন, ধ্বংস। ধ্বংসরুপ অভাবের প্রযোগী, অর্থাৎ যে পদার্থের ধ্বংস হইরাছে, সেই পদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, পরে দেখানে তাহার বিনাশ হওয়ার, ধ্বংসরূপ অভাব দেখানে আছে। অলক্ষিত পদার্থে কথনও লক্ষণ না থাকার, তাহার অভাব দেখানে থাকিতে পারে না। এইরূপ সামান্ত ছলই এই স্থ্রের দ্বারা মহর্ষি প্রকাশ করিরাছেন। ছলবাদী পূর্ব্বপক্ষীর কথা এই যে, ভাবপদার্থ দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হয়, ভাব না থাকিলে তাহার অভাব নিরূপণ হইতে পারে না, স্থতরাং ধ্বংসই অভাব; কারণ, ধ্বংস হইলে দেখানে যাহার ধ্বংস হয়, দেই ভাবপদার্থ পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে। ফল কথা, যাহাকে প্রাণ্ডাব বলা হয়, তাহা অদিদ্ধ। কারণ, পূর্ব্বে অভাবের প্রতিযোগী ভাবপদার্থ না থাকিলে দেখানে অভাবের নিরূপণ হইতে পারে না, স্থতরাং দেখানে পূর্ব্বে অবিদ্যমান পদার্থের অভাব থাকিতে পারে না, উহা অদিদ্ধ। একমাত্র ধ্বংস নামক অভাবই দিদ্ধ—উহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর এইরূপ অভিসদ্ধিই বর্ণন করিরাছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া এই স্থতেই ভাহার উত্তর বলিয়াছেন, 'নান্তলক্ষণোপপতেঃ'। ভাষাকারও প্রথমে মহর্ষি-ছত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার উত্তর ৰাাখ্যা করিতে মহর্ষির "নাক্তলক্ণণোপপতে:"—এই অংশকে উদ্ধৃত করিয়া ভাহার তাৎপগ্য বর্ণন করিয়াছেন। মহর্ষি পুর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ অলক্ষিত পদার্থে পুর্বের লক্ষণ ছিল না বলিগাই যে তাহাতে ঐ লক্ষণের অভাব থাকিতে পারে না, ইহা ব'লতে পার না : কারণ, অন্তত্ত লক্ষণের সত্তা আছে । তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে নক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই যে পূর্ব্বে ঐ লক্ষণ থাকা আবশুক, ইহা নহে। লক্ষিত পদার্থে বে লক্ষণ আছে, অথবা অলক্ষিত পদার্থে যে লক্ষণ পরে জন্মিবে, তাহারই অভাব অলক্ষিত পদার্থে অবশ্রই থাকিতে পারে ও আছে। অভাব পদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন নহে, উহা ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন। যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই, অন্তত্ত তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। ভবিষ্যৎ ভাবপদার্গের যে কোন প্রমাণের দারা জ্ঞান হইলেও পর্বের তাহার অভাব জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই অভাবের নাম প্রাগ্ভাব। ধ্বংস যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণদিদ্ধ, প্রাগ্ভাবও ঐরপ প্রত্যক্ষপ্রমাণদিদ্ধ, স্কুতরাং প্রংস স্বীকার করিলে, প্রাগ্ ভাবও স্বীকার্য্য, উহাও লোকপ্রতীতি-সিদ্ধ। স্বতরাং অলফিত বস্তাদিতে পূর্বে লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে ঐ লফণের অভাব আছে: ভাহা থাকিবার কোন বাধা নাই। ঐ লক্ষণ যদি কোখাও না থাকিত, উহা যদি একেবারে অলীক হইত, তাহা হইলে কুত্রাপি উহার জ্ঞান হইতে না পারায় উহার অভাব জ্ঞান হুইতে পারিত না, উহার অভাবও অণীক হইত, কিন্তু ঐ লক্ষণ ত অণীক নহে। স্ব্রুত্ত, অর্থাৎ দেই লক্ষণবিশিষ্ট বস্তাদিতে উহা বিদ্যমান আছে স্থাত্ত "অহাত্র লক্ষণানাং উপপত্তিঃ" এইরূপ অর্থে "অহাত লক্ষণোপপত্তি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ এখানে সত্ত। বা বিদ্যমানতা।

স্ত্রকার মহর্ষি অভাব পদার্থ প্রতিপাদন করিতে সামান্ততঃ লক্ষিত ও অলক্ষিত্ত পদার্থনাত্রকে উল্লেখ করিলেও ভাষাকার দৃষ্টাস্তরূপে লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। স্থ্রের উত্রপক্ষের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, লক্ষিত ও অলক্ষিত বস্ত্রপ্রস্তী ব্যক্তি লক্ষিত বস্ত্রে ষেমন লক্ষণের সন্তা দেখে, অলক্ষিত বস্ত্রে ঐরপ লক্ষণের সন্তা দেখে না। ভাষাকার এই কথার দারা অলক্ষিত বস্ত্রে লক্ষণের অভাব দর্শন করে, এই অর্থ ই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই শেষে তাঁহার ঐ বিবক্ষিতার্থ পাই করিয়াই বলিয়াছেন। ভাষাকারের বক্তব্য এই যে, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের সন্তা দর্শন হওয়ায় সেখানেই লক্ষণাভাবের প্রতিযোগী যে লক্ষণ, তাহার জ্ঞান হয়। তাহার পরে অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে ঐ লক্ষণের অভাবজ্ঞান হয়। তাহার ফলে, ঐ বস্তুগুলিকে তথন লক্ষণাভাবিবিশিষ্ট বলিয়া বুবিতে পারে। লক্ষণাভাবরূপ অভাব পদার্থ সেইখানে প্রমেয় না হইলে "ইহা অলক্ষিত বস্ত্র" এইরূপ বোগ কিছুতেই হইতে পারে না। সার্ব্যক্রনীন ঐ বোধের অপলাপ করা যায় না। মূলকথা, লক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকায় এবং দেখানেই তাহার জ্ঞান হওয়ায় অলক্ষিত বস্ত্রে ঐ লক্ষণের অভাব উপপর হইতে পারে। যেখানে লক্ষণের অভাব থাকিবে, সেখানেই পূর্ব্বে ঐ লক্ষণের সত্রা থাকা আবিশ্রক

নহে। "ধ্বংস" নামক অভাব বেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তত্ত্রপ "প্রাগভাব" নামক অভাবও প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ, স্থতরাং ধ্বংদের ভাষ প্রাগভাবও স্বীকার্যা। মহর্ষি পূর্ব্ধপক্ষবাক্য বলিয়াছেন, "অসতার্থে নাভাবং"। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের ব্যাধ্যায় বলিয়াছেন, "বত্ত ভূষা কিঞ্চিন্ন ভবতি"। স্থত্যোক "অসৎ" শব্দের অর্থ এখানে অবিদামান। ভাষ্যকারের "ভুত্বা" এই পদটি স্ক্রানুদারে অসু খাতু-নিষ্পন্ন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও যে পদার্থ পুর্ব্বে উৎপন্ন হইন্না, পরে বিনষ্ট ঃমু, তাহারই অভাব অর্গাৎ প্রংস নামক অভাবই স্বীকার করি, ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্গ্য বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যাটীকাকার ঐরপেই পূর্ন্ধপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অলক্ষিত বস্ত্রঞ্চিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিতেই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, "অল্কিতেযু চ ৰাসঃস্থ লক্ষণানি ন ভূত্বা ন ভবস্তি"। প্ৰচলিত ভাষা-পুস্তকে এখানে "ভূত্বা ন ভবস্তি" এই-রূপ পাঠই আছে। কিন্ত ছইটি নঞ্শন্দ ব্যতীত এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য প্রকটিত হয় না। ভাষ।কার প্রথাম বলিয়।ছেন, "ভূত্বা ন ভবতি"। পরে উহার বিপরীত কথা বলিতে, "ভূত্বা ন ভবস্তি"— এইরপ পুর্ব্বোক্ত পদার্গ প্রতিপাদক বাকাই বলিতে পারেন না। মহর্ষিও পূর্ব্বপক্ষ বলিতে ছইটি "নঞ্" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। স্কতরাং ভাষ্যে "লক্ষণানি ন ভূজা ন ভবস্কি" —এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অলক্ষিত বন্ধে লক্ষণগুলি উৎপন্নই হয় নাই, মতরাং তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া নাই—ইহা নহে, অর্থাৎ তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা নংহ, তাহাতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় নাই, স্থতগাং তাহাতে লক্ষণের অভাব উৎপন্ন হয় না, ইহাই পূর্ব্ধপক্ষ ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের বক্তব্য। "লক্ষণানি ভূত্বা ন ভবন্ধি" এইরূপ পাঠে ভাষ্যকারের ঐ বক্তব্য প্রকটিত হয় না॥ ৯॥

## সূত্র। তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেম্বহেতুঃ॥১০॥১৩৯॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) তাহাতে সর্থাৎ লক্ষিত পদার্থে সিদ্ধি (বিদ্যমানতা) বশতঃ অলক্ষিত পদার্থে (সেই লক্ষণের অভাব থাকে, ইহা ) অহেতু।

ভাষ্য। তেযু বাসঃস্থ লক্ষিতেযু সিদ্ধিবিদ্যমানতা যেষাং ভবতি, ন তেষামভাবো লক্ষণানাং। যানি চ লক্ষিতেযু বিদ্যন্তে তেষামলক্ষিতে-মভাব ইত্যহেতুঃ। যানি খলু ভবন্তি তেষামভাবো ব্যাহত ইতি।

অনুবাদ। সেই লক্ষিত বস্ত্ৰসমূহে যাহাদিগের সিদ্ধি—কিনা, বিদ্যমানতা আছে, সেই লক্ষণগুলির অভাব নাই। লক্ষিত পদার্থসমূহে যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, অলক্ষিত পদার্থসমূহে তাহাদিগের অভাব, ইহা হেতু হয় না। যেহেতু, যেগুলি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগের অভাব ব্যাহত। অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে তাহার অভাব সেখানে থাকিতে পারে না।

े हिश्रमी। পূর্বাহতে বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদামান থাকায়, অলক্ষিত পদার্থে তাহার অভাব উপশন্ন হয়। এই স্থাত্তের দারা আবার পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, লক্ষিত পদার্থে ৰাহা বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। বাহা যেখানে বিদ্যমান আছে, তাহার অভাব দেখানে ব্যাহত অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধ, ভাব ও অভাব একত্ৰ থাকিতে পারে না। বেথানে লক্ষণ বিদ্যমান নাই, সেই অলক্ষিত পদার্থেও লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয় না। কারণ, ভাবপদার্থের দারাই মভাবপদার্থের নিরূপণ হয়, যেখানে ঐ ভাবপদার্থ নাই, দেখানে তাহার অভাব বুঝা যায় না। উদ্যোতকর এই স্থাকেও ছলম্বত্র বলিয়াছেন'। তাৎপর্গ্যনীকাকার উদ্যোতকরের কথা বুঝাইতে বুলিয়াছেন যে, যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, সেইগুলিই নাই, ইহা কিরুপে বলা ষার ৪ ষাহা বিদামান, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। এইরূপ বাক্ছণই মহযি এই স্থুত্তের দারা প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সম্যক বুঝাইবার জন্ত —মন্দবুদ্ধি শিধ্যদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্ম, মহর্ষি ছলবাদীর প্রব্রপক্ষও প্রকাশ করিয়া, তাহার নিয়াস করিয়াছেন। স্থাত্ত "অল্ফিতের" এই বাকোর পরে "অভাব ইতি" এইরূপ বাকোর অধাাহার মুহর্ষির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার ঐরপ বাক্যের পুরণ করিয়া হুতার্থ বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষিত পদার্থে লক্ষণ বিদামান থাকার অলক্ষিত পদার্থে লক্ষণের অভাব উপপন্ন হয়, ইহা মংধি স্বিদিদ্ধান্ত সমর্থনে হেতুরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাই ছলবাদীর পূর্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এখানে "অহেতু:" এই কথার দারা পূর্বোক্ত হেতু অদিদ্ধ, স্থতরাং উহা হেতুই হয় না, উহা হেত্বাভাষ ---ইহা বলিয়াছেন ॥১০।

#### সূত্র। ন লক্ষণাবস্থিতাপেক্ষসিদ্ধেঃ॥ ১১॥১৪०॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ববপক্ষ বলা যায় না, যেহেতু অবস্থিত লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া (লক্ষণাভাবের) সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভাষ্য। ন ক্রমো যানি লক্ষণানি ভবন্তি, তেষামভাব ইতি, কিন্তু কেষুচিল্লক্ষণান্যবস্থিতানি, অনবস্থিতানি কেষুচিদপেক্ষমাণো যেষু লক্ষণানাং ভাবং ন পশ্যতি, তানি লক্ষণাভাবেন প্রতিপদ্যত ইতি।

অমুবাদ। যে লক্ষণগুলি আছে, সেগুলির অভাব, ইহা বলিতেছি না, কিন্তু কভকগুলি পদার্থে অবস্থিত কভকগুলি পদার্থে অনবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করতঃ যে পদার্থগুলিতে লক্ষণগুলির সন্তা দেখে না, সেই পদার্থগুলিকে লক্ষণাভাব-বিশিষ্ট বলিয়া বুবে।

<sup>&</sup>gt;। "অসতার্থে নাভাবঃ", তংসিদ্ধেরলন্দিতেবহেত্রিতি চোতে অংশ্যতে ছলসুত্রে ইতি।—ছাঃবার্তিক। বো বোহভাবঃ স সর্বঃ সতার্থে ভবতি, বথা প্রধ্বংসঃ, ন চ তথা লক্ষণাভাব ইতি সামান্তচ্ছেং। ভংসিদ্ধেরিতি তু বাক্চ্ছলং, বানি লক্ষণানি ভবতি কথং তাল্তেব ন ভবন্ধীতি হি ত্যাগিঃ।—তাংপর্বার্টীকা।

টিপ্লনী। পূর্ব্বস্থ্যোক্ত ছলবাদীর পূর্ব্বপক্ষ অগ্রাহ্ন, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থত্তে বলিরা-ছেন বে, পুর্ব্বোক্ত লক্ষণাভাবরূপ অভাবের দিদ্ধি অবস্থিতলক্ষণদাপেক্ষ। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের অভাব অংছে ইহা পূর্ব্বে বলি নাই। পূর্ব্বোক্ত কথা না বুঝিয়াই, অথবা বুঝিয়াও ছল করিবার জন্ম ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে। যে লক্ষণগুলির অভাব বলিয়াছি, দেগুলি অনেক পদার্থে আছে, অনেক পদার্থে নাই, ঐ অবস্থিত লক্ষণগুলিকে অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ যে যে পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি আছে—তাহাতে ঐ কক্ষণগুলি দেখিয়া, যে সকল পদার্থে ঐ কক্ষণগুলির সন্তা দেখিতে পায় না, সেই পদার্থগুলিকেই ঐ লক্ষণের অভাববিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়া থাকে—ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বতরাং পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে পূর্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষের কোনই হেতু নাই। উল্লোভকর স্পষ্ট করিয়াই মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেখানে যে লক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, কিন্তু কোন কোন পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি অবস্থিত আছে, তাহা দেখিয়া যে সকল পদার্থে ঐ লক্ষণগুলি নাই, সেই সকল পদার্থকে ঐ लक्षणाञांवितिमिष्ठे वृतिया थारक —हेशरे शृर्त्व वला हहेबारह। मृलकथा, य लक्ष्णण**ेल यथा**रा বিদামানই আছে, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে না, দেখানেই তাহাদিগের অভাব থাকে —ইহা পূর্ব্বে বলাও হয় নাই। ঐ লক্ষণগুলি যে যে পনার্থে অবস্থিত আছে, তদ্ভিন্ন পদার্থেই উহাদিগের অভাব থাকে, ইহাই পূর্কে বলা হইয়াছে। **यেখানে ভাবপদার্থ বিদ্যামান** নাই, সেখানে উহার অভাব থাকিতে পারে না। কারণ, অভাবের নিরূপণ ভাবপদার্থের অধীন, ভাব না থাকিলে অভাব বুঝা যায় না, এই পূর্ব্বপক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, অভাবপদার্থের নিরূপণ ভাবপদার্থের জ্ঞানের অধীন, যে কোন স্থানে ভাবপদার্থের জ্ঞান হইলেই তান্তর পদার্থে তাহার অভাবের জ্ঞান হয় ৷ যেখানে মভাবের জ্ঞান হটবে, দেখানেই উহার বিপরীত ভাব পদার্থের সদ্রা থাকা আবশুক নহে, তাহা সম্ভবও নহে। তাৎপর্যাটীকাকারের কথামুসারে এ সকল কথা পুর্বেব লা হইয়াছে ॥১১॥

# সূত্র। প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ॥ ১২॥১৪১॥

শ্বসুবাদ। এবং বেহেতু উৎপত্তির পূর্বের অভাবের উপপত্তি হয় [ অর্থাৎ বে বস্তু বেখানে উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বের সেধানে তাহার অভাবজ্ঞানই হইয়া থাকে, স্থতরাং ধ্বংসের স্থায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য ]।

ভাষ্য। অভাবদৈতং খলু ভবতি, প্রাক্ চোৎপত্তেরবিদ্যমানতা, উৎপন্মস্য চাত্মনো হানাদবিদ্যমানতা। তত্রালক্ষিতেয়ু বাসঃস্থ প্রাগুৎ-পত্তেরবিদ্যমানতালক্ষণো লক্ষণানামভাবো নেতর ইতি।

শ্বনাদ। অভাবের দিও আছে ; অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই দিবিধ অভাব স্বীকার্য্য। উৎপত্তির পূর্বেব অবিশ্বমানতা (প্রাগভাব) এবং উৎপন্ন বস্তুর আত্মহান অর্থাৎ বিনাশপ্রযুক্ত অবিশ্বমানতা (ধ্বংস)। তন্মধ্যে (পূর্ব্বোক্ত এই বিবিধ অভাবের মধ্যে) অলক্ষিত বস্ত্রসমূহে উৎপত্তির পূর্বের অবিশ্বমানতারূপ লক্ষণাভাব অর্থাৎ লক্ষণগুলির প্রাগভাব আছে; ইতর, অর্থাৎ শেষোক্ত প্রকার লক্ষণাভাব (লক্ষণধ্বংস) নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত দশম স্থতে চলবাদীর পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক একাদশ স্থতে ভাহার থণ্ডন করিয়া, এখন এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত নবম স্থত্তোক্ত পূর্ব্বপক্ষের চরম উত্তর বলিয়াছেন। পুর্ব্বোক্ত নবম স্থ্তে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে যে, বস্তু বিদ্যমান না থাকিলে, তাহার অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃঢ় অভিসন্ধি এই যে, যেখানে যে বন্ধ থাকে, সেধানে তাহার বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার বিনাশ বা ধ্বংস নামক যে অভাব জন্মে, তাহাই স্বীকার্য্য। বেখানে যে বস্তু উৎপন্নই হন্ন নাই, দেখানে তাহার অভাব থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যাহাকে প্রাগভাব বলা হয়, তাহা স্বীকার করি না। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বলিগছেন যে, প্রাগভাব অবশ্র স্বীকার্য্য। কারণ, কোন বস্তুর উৎপত্তির পুর্ব্বে তাহার অভাব জ্ঞান হয়। উৎপত্তির পূর্বে অবিদ্যমানতা, অর্থাৎ না থাকা এক প্রকার অভাব, উহারই নাম প্রাগভাব, উহা যথন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথন উহা অস্বীকাব করা বায় না। উৎপন্ন বস্তর আত্মত্যাগ, অর্থাৎ বিনাশ ঘটিলে, তথন তাহার যে অবিদ্যমানতা, তাহাকেই ভাষ্যকার দিতীয় অভাব, অর্থাৎ ধ্বংস নামক অভাব বণিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথাও দারা জন্ম অভাবই ধ্বংদ, ইহাই ফলিতার্থ বুঝিতে **इटेरत । अ**र्था**९ रह अ**जार **बरा**म, जाहाबुट नाम स्वरम, এवर रा अजार बराम ना, किन्छ विनष्ट हम, ভাহারই নাম প্রাগভাব, ইহাই ভাষ্যকারের কথার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে। অলক্ষিত বস্তুগুলিতে লক্ষণগুলি উৎপন্ন হয় নাই, উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্যান্ত ঐ সকল বন্ধে যে লক্ষণাভাব আছে, তাহা প্রাগভাব। লক্ষণ উৎপন্ন না হটলে, তাহার ধ্বংস হইতে পারে না, স্বতরাং অলক্ষিত বস্ত্রগুলিতে লক্ষণের ধ্বংস থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই সকল বস্ত্রে লক্ষণের অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্থতরাং তথন ভাহাতে লক্ষণের প্রাগভাব অবশ্র স্বীকার্য্য। লক্ষিত বন্ত্রে ঐ লক্ষণ গুলি বিদামান থাকায়, দেখানেই উহাদিগের জ্ঞান হওয়ায়, অলাকিত বল্পে উহাদিগের অভাবজ্ঞান হইতে পারে। ফলকথা, ধ্বংদের স্থায় প্রাগভাবও স্বীকার্য্য, ভাষাকার ও উদ্যোতকর এথানে "অভাবদ্বৈতং থলু ভৰতি"—এই কথা বলিয়া অভাব পদাৰ্থকৈ যে দ্বিবিধ বলিয়াছেন, ভাহাতে ধ্বংস ও পাগভাব নামে অভাব পদার্থ ছই প্রকার মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, যে পূর্ব্বপক্ষবাদী কেবল ধ্বংস নামক এক প্রকার মভাবই স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্ব-পক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহার নিকটে প্রাগভাব নামক দি তীয় প্রকার অভাব সমর্থন করাভেই ভাষ্যকার ও উন্দ্যোতকর "অভাববৈতং" এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগভাব, এই ছই প্রকার অভাব অসিদ্ধ, কেবল ধ্বংসই সিদ্ধ, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরেই প্রাগভাবের সমর্থন করার "অভাব-दिन्दः" এই कथा वना हरेबाहि । अञ श्रकांत्र अञादि वित्यं भे कथात्र छित्मण नहि । वश्रकः অক্টোক্তাভাব ও সংস্থাভাব নামে প্রথমতঃ অভাব দিবিধ। ধাহাকে ভেদ বলা হয়, ভাহার নাম অন্তোপ্তাভাব, উহার কোন প্রকার ভেদ নাই। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ; (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংদ, (৩) অভ্যন্তাভাব। নব্য নৈয়ান্বিকাণ অভাবপদার্থ দহন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু অভাবপদার্থের পূর্ব্বোক্ত প্রকারভেদ তাৎপর্যাটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও লিথিয়াছেন। নব্য নৈয়ান্বিক রঘুনাথ শিরোমণি প্রাগভাব থণ্ডন করিলেও মহর্ষি গোতমের এই স্তত্তে প্রাগভাবের স্থীকার স্পষ্ট পাওয়া যার। কণাদ-স্ত্ত্রেও অন্ত প্রদক্ষে অভাবপদার্থের স্থীকার স্পষ্ট পাওয়া যার। মহর্ষি গোতম এখানে অভাবপদার্থের সমর্থন করার, পূর্ব্বোক্ত "নাভাবপ্রামাণ্যং" ইত্যাদি স্থ্রোক্ত মৃশ পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে॥ ১১॥

প্রমাণচতুষ্ট্র-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১॥

ভাষ্য। "আপ্তোপদেশঃ শব্দ' ইতি প্রমাণভাবে বিশেষণং ব্রুবতা নানাপ্রকারঃ শব্দ ইতি জ্ঞাপ্যতে, তন্মিন্ সামান্তেন বিচারঃ—কিং নিত্যোহ্থানিত্য ইতি। বিমর্শহেত্বকুযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। আকাশগুণঃ শব্দো বিভূর্নিত্যোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যেকে। গন্ধাদিসহর্তির্দিব্যেয়ু সন্নিবিটো গন্ধাদিবদবস্থিতোহভিব্যক্তিধর্মক ইত্যপরে। আকাশগুণঃ শব্দ উৎপত্তিনিরোধধর্মকো বুদ্ধিবদিত্যপরে। মহাভূতসংক্ষোভঙ্কঃ শব্দোহনাপ্রিত উৎপত্তিধর্মকো নিরোধধর্মক ইত্যন্তে। অতঃ সংশয়ঃ কিমত্র তত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই সূত্রে প্রমাণভাবে অর্থাৎ শব্দের প্রামাণ্যে বিশেষণ বলিয়া (মহর্ষি) শব্দ নানাপ্রকার, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহাতে সামান্ততঃ শব্দ কি নিত্য, অথবা অনিত্য, ইহার বিচার অর্থাৎ পরীক্ষা (করিতেছেন)। সংশয়ের হেতুর অনুযোগ (প্রশ্ন) হইলে—বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় (ইহা বুঝিতে হইবে)। অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের হেতু কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ঐরূপ সংশয় জন্ম—ইহাই তাহার উত্তর বুঝিতে হইবে।

[ শব্দবিষয়ে ঐরূপ সংশয়-প্রয়োজক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ]

(১) শব্দ আকাশের গুণ, বিভু (সর্বব্যাপী), নিত্য, (উৎপত্তি-বিনাশ শৃহ্য) অভিব্যক্তিধর্মক অর্থাৎ ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে শব্দের অভিব্যক্তি হয়, শব্দ উৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে, ইহা এক সম্প্রদায় (বৃদ্ধনীমাংসক-সম্প্রদায়) বলেন। (২) গদ্ধাদির সহবৃত্তি হইয়া অর্থাৎ শব্দ, গদ্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত মিলিত হইয়া, দ্রব্যে (পৃথিব্যাদি দ্রব্যে) সন্ধিবিষ্ট, গদ্ধাদির স্থায় অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্তিধর্মক, ইহা অপর সম্প্রদায়

(সাংখ্য-সম্প্রদায়) বলেন। (৩) শব্দ আকাশের গুণ, জ্ঞানের গ্রায় উৎপত্তি-নিরোধধর্ম্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশালী, ইহা অপর সম্প্রদায় ( বৈশেষিক-সম্প্রদায় বলেন। (৪) শব্দ মহাভূতের সংক্ষোভ-জ্বন্থা, অনাশ্রিত (নিরাধার) উৎপত্তি-ধর্ম্মক, নিরোধধর্ম্মক, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা অন্য সম্প্রদায় (বৌদ্ধ-সম্প্রদায়) বলেন। অতএব ইহার মধ্যে (নিত্যন্ত ও অনিত্যন্তের মধ্যে) তত্ত্ব কি ? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরূপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই অধ্যায়ের প্রথমান্তিকে শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া, দি তীয়ান্তিকের প্রারত্তে প্রমাণবিভাগের পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শব্দ-পরীক্ষা সমাপ্ত না হওরার, উহা সমাপ্ত করিতেই, এখন শক্ষের অনিতাত্ব পরীক্ষা করিবেন। পরস্ত প্রথমাহ্নিকের শেষে মহর্ষি আগুরাক্তি অর্থাৎ বেদকর্তা আগুরাক্তির প্রামাণাবশতঃই বেদের প্রামাণা বলিয়া-ছেন। কিন্তু বদি শব্দ নিত্য পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে বেদরপ শব্দরাশির কেই কর্তা থাকিতে পারেন না, তাঁহার প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য বলা বায় না, স্নতরাং শব্দের নিতাত্ব মত খণ্ডন করিয়া, অনিতাত্ব মতের সংস্থাপনপূর্বক থেদের কর্তা আছেন, বেদ অপৌরুবেয়, নিত্য, ইহা হুইতেই পারে না--ইহা সমর্থন করাও মহর্ষির কর্ত্তব্য হুইরাছিল। তাই মহর্ষি বিশেষ বিচার-পূর্বক শব্দের নিতাম্বণক থণ্ডন করিয়া, অনিতাত্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ৰণিয়'ছেন যে, মহৰ্ষি "আপ্তোদেশ: শব্দ:" (১)৭ স্থৃত্ত )—এই স্থৃত্তে আপ্ত ব্যক্তির উপদেশকে প্ৰমাণ শব্দ ৰলিয়াছেন। উপদেশ অৰ্থাৎ বাক্য মাত্ৰকেই প্ৰমাণ শব্দ ৰলেন নাই। আগুৰাক্য হইলেই দেই শব্দের প্রমাণ গ্র অর্থাৎ প্রামাণ্য আছে। আপ্রবাক্যত্তরূপ বিশেষণ না থাকিলে শক্তের প্রমাণভাব (প্রমাণত্ব) থাকে না। মহর্ষি শক্তের প্রামাণ্যে ঐ বিশেষণ বলিয়া শব্দ যে নানা প্ৰকার, ইহা জানাইয়াছেন। কার°, শব্দমাত্ৰই আগুৰাক্য হইলে সহৰ্ষি ক্ষিত ঐ বিশেষণ সার্থক হয় না ৷ এবং শব্দমাত্রই যদি এক প্রকারই হয়, তাহাহইলেও শব্দের ভেদ না থাকার পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সার্থক হয় না। স্থতরাং শব্দ যে নানাপ্রকার, ইহা পূর্ব্বোক্ত স্থতে মহর্বিক্থিত বিশেষণেঃ ছারাই স্থাচিত হইয়াছে। শব্দ বষয়ে বস্তু বিশেষ বিচার থাকিলেও সামাস্ততঃ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, ইহাই প্রথমতঃ মহর্ষি বিচার করিয়াছেন। "বিচার" শব্দের দ্বারা এখানে পরীক্ষা বুঝিতে হটবে। সংশ্ব ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, শব্দ নি া, কি অনিতা, এইরূপ সংশ্রের হেডু কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিপ্রতিপত্তিই ঐরপ সংশরের হেতু, ইহাই উত্তর ব্রিতে হইবে। তাই ভাষাকার এখানে বলিয়াছেন, "বিমর্শহেক্সবোগে চ বিপ্রতিপত্তে: সংশয়:"। ভাষাকারের এই সন্দর্ভকে কেছ কেছ স্থারপে প্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন মৃত্তিত পুস্তকেও ঐ সন্দর্ভ স্ক্র-দ্ধপেই উলি বিত হইরাছে। বস্ততঃ ঐ দলর্ভ যে হৃত্ত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্তারস্চী-নিবন্ধেও উহা স্ত্রমধ্যে উ নিধিত হয় নাই। ভাষ্যকারই বে ঐ সন্দর্ভের দাং। বিপ্রতিপত্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশ্রের হেডু বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্য্যীকাকারের কথার বারাও বুঝা যায়।

"বিমর্শ" শব্দের অর্থ সংশব। "অনুযোগ" শক্তের অর্থ প্রার। শব্দ নিত্য, কি অনিতা ?—এইরপ সংশবের হেতৃ কি ? মহর্ষি প্রথম অন্যারে সংশবের বে পঞ্চবিধ হেতৃ বলিয়া ছন, তন্মধ্যে কোন্ হেতৃবশতঃ ঐরপ সংশার হয় ? এইরপ প্রার্থ হইবে তত্ত্ত্বে বুঝিতে হইবে—'বিপ্রতিপত্তেঃ সংশার"।

কোন সম্প্রদায় শব্দকে নিতা বলিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শব্দকে অনিতা বলিয়াছেন। মুতরাং শব্দে নিতাম্ব প্রতিপাদক বাক্য ও অনি গ্রাম্ব প্রতিপাদক বাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য থাকার তৎপ্রযুক্ত শব্দ কি নিতা, অথবা অনিতা । এইরূপ সংশর ব্যান্মে। ভাষাকার ঐ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রদর্শন করিতে এখানে চারি সম্প্রনায়ের চারিটি বাক্যের উল্লেখ কবিয়'ছেন। প্রথমে বৃদ্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের বাকোর উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন বে. শব্দ আকাশের গুণ, দর্মব্যাপী, নিতা; শব্দ উৎপন্ন হয় না,—অভিব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, নিতা শব্দের অভিব্যক্তি হয়। তাৎপর্যাটীকাকার বন্ধ-মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া এই মত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, অভিঘাতপ্রেরিত বায়ু প্রবণেক্রিয়ে সমবেত নিতা শব্দকে অভিব্যক্ত করে। উদ্যোতকর এই মতের সমর্থনে অমুমান বলিয়াছেন যে, শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দের আধার বনষ্ঠ হয় না, এবং শব্দ একমাত্র দ্রব্যে সমবেত ও আকাশের গুণ, যেমন আকাশের মহন্ত । এই মতে নিতা শব্দের অভিবাঞ্জক সংযোগ, বিভাগ ও নাদ। উদ্যোতকরের এই কথায় তাৎ-পর্যাটীকাকার বলিয়াছেন বে, ভেরী ও দণ্ডের সংযোগপ্রেরিত বায়ু প্রবণক্রিয় প্রাপ্ত হইয়া শব্দের ব্যঞ্জক হয়। এবং বংশের দলদ্বরের বিভাগ-প্রেরিত বায়ু শব্দের বাঞ্জক হয়। সংযোগ ও বিভাগ পরম্পরায় শব্দের ব্যঞ্জক হয়, নাদ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের ব্যঞ্জক হয়। ভাষাকার পরে সাংখ-সম্প্রণায়ের বাক্য উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গদ্ধ প্রভৃতির আধার পথিব্যাদি দ্রব্যে শব্দ থাকে, এবং শব্দ গদ্ধাদির ভার পূর্ব্ব ইইতে অবভিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সন্নিবিষ্ট শব্দ গন্ধাদির ভায়ই অভিব্যক্ত হর। উদ্যোতকর এই মত ব্যাধ্যার বলিয়াছেন যে, ভূতবিশেষের অভিঘাত শব্দকে অভিব।ক করে। তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ ভূতবিশেষের অভিযতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ভেগী-দণ্ডের অভিযাত। অবশ্র ঐব্ধপ অস্তান্ত অভিঘাতও শব্দের ব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে। তাৎপর্যাটীকাকার সাংখ্যানতের ব্যাখ্যায় এখানে বলিয়াছেন যে, পঞ্চতমাত্র হইতে উৎপন্ন যে ভূতস্থল্প সমষ্টি, ভঙ্জনিত যে পুথিবী প্রভৃতি বিকার, তাহাতে গন্ধ প্রভৃতির ক্যায় শব্দও অবস্থিত থাকে। প্রবণেক্রিয় অংক্ষার হইতে উৎপন্ন বুলিয়া উহা বাপক, উহা শব্দের আধারেও থাকে, শব্দ ঐ শ্রাংগেক্তিয়কে বিক্বত করিয়া অবস্থিত হইয়াই উপলব্ধ হয়। ফলকথা, সাংখ্য-মতে বৈশেষিকমতের ভায় শব্দ উৎপন্ন হইয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় না। উহা গন্ধাদির সহিত মিলিত হইয়া গন্ধাদির স্থায়ই অ'ভব্যক্ত

১। একে পাৰদ্কেণতে নিজা: শব্দ ইতি অবিনভাদাধাকৈ জ্ব্যাকাশগুণড়াং, বদবিনভাদাধাকৈ জ্ব্যানাক।শ-ভণক তন্নিজাং দৃষ্টা, বৰাকাশনহৰ্মা, তথা শব্দক্ষমান্ত্ৰিজা ইতি। সোহৃহং নিজাঃ সন্নভিব্যক্তিশর্মা, ভক্তাভিব্যক্তকাঃ সংযোগবিভাগনাদা ইতি।—ভাষ্যার্ডিক।

হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিনষ্ট হয়। বীচি-তর্মেন্দর স্থায় এক শব্দ ইইতে শব্দ স্থার উৎপন্ন হয়, দেই শব্দ ইইতে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপে প্রোজার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দ প্রোজা শ্রবণ করে। মূলকথা, বৈশেষিক মতে শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-শালী, স্নতরাং অনিত্য। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ইয়া বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হয়। স্নতরাং শব্দ ও ঐরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী বলিয়া অনিত্য। তাঁহাদিগের মতে মহাভূতের সংক্ষোভ অর্থাৎ বিকার-বিশেষ হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়। ভাষ্যকারোক্ত চারিটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত হুই মতে শব্দ অভিব্যক্তিধর্মাক, শেষোক্ত হুই মতে শব্দ উৎপত্তিধর্মাক। ভাষ্যকার শব্দের নিত্যন্ত ও অনিতাত্ব-মত-প্রতিপাদক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিয়া শেষে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিলয়হেন যে— সত্র এব অর্থাৎ এই সকল বি প্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যন্ত হুই অথবা অনিত্যন্ত তত্ত্ব ? অর্থাৎ শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? — এইরূপ সংশন্ম জন্মে। মহর্ষি গোতম বিশেষ বিচারপূর্বেক শব্দের অনিত্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত সংশন্ম ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, সংশন্ন পরীক্ষার অঙ্গ, এ জন্ম ভাষ্যকার এথানে প্রথমে সেই সংশন্ন প্রদর্শন ও তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকারোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য-প্রযুক্ত মধ্যন্থগণের সংশন্ন হয়— শব্দ কি নিত্য ? অথবা অনিত্য ?

ভাষ্য। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুত্তরং। কথং ?—

অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা উত্তর অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কি প্রকারে ? অর্থাৎ শব্দ যে অনিত্য, ইহা কিরূপে বুঝিব ?

## সূত্র। আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবছুপচারাচ্চ॥ ॥১৩॥১৪২॥

অমুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তিমন্বহেতুক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যন্বহেতুক এবং কৃতক অর্থাৎ কার্য্য বা অনিত্য স্থখতুঃখাদির ন্যায় ব্যবহারহেতুক [ শব্দ অনিত্য ]।

ভাষ্য। আদির্যোনিঃ কারণং, আদীয়তেহস্মাদিতি। কারণবদনিত্যং দৃষ্টং। সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবন্ধাদনিত্য ইতি। কা

১। ভূল পঞ্চুত্তই অনেক স্থানে মহাভূত নামে কথিত হইলেও পৃথিবী এবং আকাশও কোন কোন স্থলে মহাভূত নামে কথিত হইরাছে। তাৎপর্যাচীকাকার এক স্থানে (২ অঃ, —১ অঃ;, ৩৭ স্ত্রের চীকার) মহাভূতের সংক্ষোভকে বৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া, দেখ নে পৃথিবীর সংক্ষোভকেই মহাভূতসংক্ষোভ বলিয়াছেন, বুঝা বায়। মহাভূতের সংক্ষোভ জন্ত শব্দ জন্মে—ইহা বৌদ্ধমত বলিয়' তাৎপর্যাচীকাকার লিবিয়াছেন, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সর্ব্যাশন-সংগ্রহে মাধবাচার্যা গৌদ্ধমত বাখ্যা অকোশকেই শাক্ষর কারণ বলিয়াছেন। শারীরকভাব্যে আচার্যা শব্দর বৌদ্ধমতে আকাশও যে অসৎ নহে—ইহা শেবে বৌদ্ধগ্রহের ঘারাও সমর্থন করিয়াছেন। আকাশরূপ মহাভূতের সংক্ষোভ জন্ত শব্দ জন্মে, ইহাও এখানে বাখ্যা করা বায়। ভাষ্যকার প্রাচীন বৌদ্ধাতেরই উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝা বায়।

পুনরিয়মর্থদেশনা ? কারণবন্ধাদিতি উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, অনিত্যঃ শব্দ ইতি ভূতা ন ভবতি, বিনাশধর্মক ইতি।

সাংশয়িকমেতৎ, কিমুৎপত্তিকারণং সংযোগবিভাগো শব্দস্য, আহোস্বিদভিব্যক্তিকারণমিত্যত আহ—"ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ", ইন্দ্রিয়প্রত্যাসন্তি-গ্রাহ্য ঐন্দ্রিয়কঃ।

কিময়ং ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্ঞতে রূপাদিবং ! অথ সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সভি শ্রোত্রপ্রত্যাসমা গৃহত ইতি। সংযোগনিরত্তী শব্দপ্রহণাম ব্যঞ্জকেন সমানদেশস্য প্রহণং। দারুত্রশ্চনে দারু-পরশু-সংযোগনিরত্তী দূরস্থেন শব্দো গৃহতে, ন চ ব্যঞ্জকাভাবে ব্যক্ষ্যগ্রহণং ভবতি, তন্মাম ব্যঞ্জকঃ সংযোগঃ। উৎপাদকে তু সংযোগে সংযোগজাৎ শব্দাৎ শব্দসন্তানে সতি শ্রোত্র-প্রত্যাসম্প্র গ্রহণমিতি যুক্তং সংযোগনিরত্ত্বী শব্দস্থ গ্রহণমিতি।

ইতশ্চ শব্দ উৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে, "কৃতকবছ্পচারাৎ"। তীব্রং মন্দমিতি কৃতকমুপচর্য্যতে, তীব্রং স্থাং মন্দং স্থাং, তীব্রং ছঃখং মন্দং ছঃখমিতি। উপচর্য্যতে চ তীব্রঃ শব্দো মন্দঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। "মাদি" বলিতে যোনি, কারণ, ইহা হইতে গৃহীত হয়, ( অর্থাৎ যাহা হইতে কার্য্যের আদান বা প্রাপ্তি হয়—এই অর্থে সূত্রে "আদি" শব্দের দ্বারা কারণ বুঝিতে হইবে ) কারণবিশিষ্ট বস্তু অনিত্য দেখা যায়। সংযোগ-জন্ম ও বিভাগ-জন্ম শব্দ কারণবন্ধহেতুক অনিত্য। (প্রশ্ন) এই অর্থব্যাখ্যা কি ?—অর্থাৎ "কারণবন্ধাং"—এই হেতুবাক্যের এবং "অনিত্যঃ শব্দঃ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থব্যাখ্যা কি ? (উত্তর) কারণবন্ধহেতুক—এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপত্তি-ধর্ম্মকন্মহেতুক। "শব্দ গনিত্য" এই কথার দ্বারা (বুঝিতে হইবে) উৎপত্ন হইয়া থাকে না—বিনাশধর্মাক [ অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের বিনাশিন্থই শব্দের অনিত্যতা। শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়,—উৎপন্ন শব্দের প্রতিজ্ঞা-বাক্যের অর্থ ]।

ইহা সন্দিগ্ধ, সংযোগ ও বিভাগ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ ? অথবা অভি-ব্যক্তির কারণ ? এ জন্ম (মহর্ষি) বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রাহ্ম "ঐন্দ্রিয়ক", [অর্থাৎ যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ম হইলে গৃহাত ( প্রতাক্ষ ) হয়, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক বলে। শব্দ বখন ঐন্দ্রিয়ক পদার্থ, তখন তাহা উৎপন্নই হয়, তাহা উৎপত্তিধর্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নহে ।

প্রেশ্ন ) এই শব্দ কি রূপাদির স্থায় ব্যক্সকের সহিত সমানদেশন্থ হইরা অভিব্যক্ত হয় ? অথবা সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় অর্থাৎ বীচিতরঙ্গের স্থায় প্রথম শব্দ হইতে বিতীয় শব্দ, বিতীয় শব্দ হইতে তৃতীয় শব্দ—এইরূপে বহু শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, শ্রবণেক্রিয়ের সহিত সন্ধিক্ষ্ট (শব্দ) গৃহীত হয় ? (উত্তর) সংযোগের নির্ন্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ম ব্যঞ্জক বিলিয়া স্বীকৃত সংযোগের) সহিত সমানদেশন্থ শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না। বিশদার্থ এই বে, কাঠ্ঠ ছেদনকালে কাঠ্ঠ ও কুঠারের সংযোগনির্ব্তি হইলে দূরত্ব ব্যক্তিক কর্ত্বক শব্দ গৃহীত (শ্রুত) হয়। যেহেতু ব্যঞ্জক না থাকিলে ব্যঙ্গ্যের জ্ঞান হয় না, অতএব সংযোগ ব্যঞ্জক নহে। সংযোগ উৎপাদক হইলে কিন্তু—অর্থাৎ কাঠ-কুঠারাদির সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক না বিলয়া, শব্দের উৎপাদক বলিলে, সংযোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্ধিক্ষ্ট শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ম সংযোগনির্ত্তি হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ যুক্ত। [ অর্থাৎ, সংযোগকে শব্দের ব্যঞ্জক বলিলে শব্দের প্রত্যক্ষরূপ অভিব্যক্তিকালে ঐ সংযোগের সত্তা আবশ্যক হয়। কিন্তু সংযোগ শব্দের উৎপাদক হইলে, ঐ সংযোগ বিনম্ট হইলেও শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ]

কার্য্য পদার্থের ন্যায় ব্যবহার, এই হেতুবশতঃও শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না। কৃতক অর্থাৎ কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থ তীত্র, মন্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (যেমন) তীত্র স্থুখ, মন্দ স্থুখ, তীত্র হুঃখ, মন্দ ছুঃখ। (শব্দও) তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপে ব্যবহৃত হয়।

টিপ্লনী। শব্দ নিত্য, কি অনিত্য ? এইরপ সংশরে শব্দের অনিত্যত্বপক্ষই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মীমাংসক-সম্প্রদান্ত শব্দের নিত্যত্বপক্ষই সমর্গন করিরাছেন। মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তে উহা পূর্বপক্ষ। মহর্ষি গোতম ঐ পূর্বপক্ষের নিরাস করিরা: নিজ সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করিরাছেন। ভাষাকার "অনিত্য: শব্দ ইত্যন্তরং" এই সন্দর্ভের দারা মহর্ষি গোতমের উত্তর বা সিদ্ধান্ত-প্রকাশ-পূর্বেক "কথং" এই বাক্যের দারা প্রশ্ন প্রকাশ করিরা, তত্ত্তরে মহর্ষি-স্থত্তের অবতারণা করিরাছেন। মহর্ষি শব্দের অনিত্যত্বসাধনে হেতৃবাক্য বিশ্বাছেন,—"অ'দিমন্থাৎ"। মহর্ষি শব্দ অনিত্য — এইরণে সাধ্য নির্দেশ না করিবেণ্ড তাহার কবিত হেতৃবাক্যের দারা এবং পরবর্ত্তা অস্তাক্ত স্থতের দারা শব্দ অনিত্যত্বই বে তাহার সাধ্য, ইহা বুঝা বার। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। স্ত্তে "আদিমন্তাৎ" এই বাক্যে "আদি" শব্দের অর্থ কারণ। তাই ভাষাকার প্রথমে

'আদিৰ্যোনিঃ" এই কথার দারা "আদি" শব্দের অর্থ "বোনি"—ইহা বলিয়া, আবার "কারণং" বলিয়া ঐ "বোনি" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "অ'দি" শব্দের দ্বারা এখানে "বোনি" বুঝিতে হইবে। "যোনি শব্দের অর্থ এখানে কারণ। "মাদি" শব্দের দারা কারণ অর্থ কিরুপে বুঝা ষায়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে ইহা ও বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে গৃহীত হয়"—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "আদি"শক্ষের দারা কারণ অর্থ বুঝা যার। আঙ্পুর্বক দা-ধাতু হইতে "আদি" শব্দ সিদ্ধ হয়। আঙ্পূর্কক দা-ধাতুর দারা আদান, অর্থাৎ গ্রহণ অর্থ ব্ঝা ষায়। কারণ হইতে কার্য্যকে গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওরা বায়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার "আদি" শব্দের ঐরপ বৃৎপত্তি নির্দেশপূর্বক "আদি" শব্দের কারণ অর্থ দমর্থন করিতে পারেন। পরস্ত কার্য্য ও কারণের মধ্যে, কারণ আদি; কার্য্য শেষ। স্থতরাং কারণ অর্থে "আদি" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রাচীনগণ কারণ অর্থে "পূর্ব্ব" শব্দ ও কার্য্য অর্থে শেষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা আমরা পক্ষান্তরে "পূর্ববং" ও "শেষবং" অতুমানের ব্যাখ্যায় পাইয়াছি ; স্কুছরাং করণ অর্থে "পূর্ব্ব" শব্দের স্তায় "আদি" শব্দ ও প্রযুক্ত হই:ত পারে। "আদি" শব্দের কারণ অর্গ বুঝিলে স্তোক্ত "আদিমত্ব" শব্দের দারা বুঝা যায় কারণবন্ত। যাহার আদি অর্থাৎ কারণ আছে, তাহা আদিমান্ অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণের ছারা শব্দ অনে, স্থতরাং শব্দ কারণ-বিশিষ্ট পদার্থ। শব্দ কারণবিশিষ্ট পদার্থ কেন ? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার "সংযোগবিভাগজ্ঞ। শব্দঃ"—এই কথা বলিয়াছেন। ঐ স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা হেতু অর্থ প্রকটিত হইয়াছে। যেহেতু, শব্দ সংযোগ ও বিভাগরূপ কারণজ্ঞন্ত, অভএব শব্দ কারণবিশিষ্ট, কারণবিশিষ্ট বিদয়া শব্দ অনিতা। কারণবিশিষ্ট পদার্থনাত্রই অনিতা দেখা যায়। যেমন, ঘট-পটাদি অনিতা পদার্থ। ফলকথা, মহধি-স্থ্রোক্ত "আদিমন্বাৎ এই হেতুগকোর ব্যাখ্যা "কারণবস্থাৎ"। "অনিতাঃ শক্তঃ"—ইহাই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রতিজ্ঞাবাক্য ভাষ্যকারোক্ত "কারণবদনিতাং দৃষ্টং"—এই বাকাই মহর্ষির অভিপ্রেত উদাহরণবাকা। পরার্থামুমানে পুর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্ররোগ করিন্না শব্দের অনিভাদ্ব সাধন করিতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে (৩৯ স্তুত্র-ভাষ্যে ) ভাষ্যকার শক্ষের অনিভাষ সাধনে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেধানে "উৎপত্তিধর্মকন্বাৎ" এইরূপ বাক্যকেই হেডুবাক্য বণিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানেও ভাষ্যকারোক্ত "কারণৰত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের ব্যাধ্যা "উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ"। তাই ভাষাকার পরেই তাঁহার ক্ষিত হেতৃবাক্যের উল্লেখ করিয়া তাহার ঐরপই ব্যাখ্যা করিয় ছেন। এবং "অনিত্য: नवः" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "অনিত্য"-শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "ভূত্বা ন ভবতি"। অভাব ব্যর্থ প্রকাশ করিতে ষেমন "নান্তি" এই বাক্য বলা হয়, ভক্রপ "ন ভবভি" এইরূপ বাক্যও প্রাচীনগণ প্রয়োগ করিতেন। "অব্তি" বা "বিদাতে" এইরূপ অর্থে "ভূ"-খাতু-নিম্পন্ন "ভবতি" এইরূপ বাক্যেরও প্রয়োগ প্রাচীনগণ করিতেন। ইহাও প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে ভাষ্যকার ও উন্দ্যোতকরের প্রয়োগের ষারা বুঝা যায়। মূলকথা, "ন ভবতি" ইহার ব্যাখ্যা "নান্তি"। তাহা হইলে "ভূত্বা ন ভবতি" এই কথার ছারা এখানে বুঝা যায়, উৎপন্ন হইয়া বিদামান থাকে না। ভাষ্যকার এই অর্থই পরিস্ফট

করিয়া বলিতে, তাঁহার "ভূষা ন ভবতি"—এই পূর্ক্কখারই ব্যাখ্যারূপে বলিয়াছেন, "বিনাশ-ধর্ম্মকঃ"। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, এই কথার দ্বারা ব্বিতে হইবে, শব্দ উৎপন্ন হইন্না বিদ্যমান থাকে না; শব্দ বিনাশধর্মক। বাহার উৎপত্তি হন্ন, তাহাকে বলে উৎপত্তিধর্মক। বাহার বিনাশ হন্ন, তাহাকে বলে বিনাশধর্মক। শব্দ উৎপন্ন হইন্না বিদ্যমান থাকে না, এই কথার দ্বারা প্রকৃতিত হইন্নাছে বেল, শব্দ উৎপত্তিধর্মক ও বিনাশধর্মক। উৎপন্ন শব্দের অভাব বলিন্না ঐ অভাব যে ধ্বংস বা বিনাশ, ইহাও প্রকৃতিত হইন্নাছে। ফলকথা, শব্দ অনিত্য অর্থাৎ শব্দ উৎপন্ন হইন্না বিনন্ধ হন্ন, বেহেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত কলিতার্থ। ভাষ্যকার "কারণবহাৎ" এই হেতুবাক্য এবং শব্দ অনত্য, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পূর্ব্বোক্তরপ মর্থদেশনা (অর্থব্যাথ্যা) বলিন্নাছেন। উৎপত্তিধর্মক হইলেও ধ্বংসরূপ অভাবপদার্থে বিনাশিত্বরপ অনিত্যতা না থাকান্ন ব্যক্তিগর হন্ন, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

মহর্ষি শব্দের অনিভাত্বসাধনে যে আদিমত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু বলিয়াছেন, উহা শব্দে সিদ্ধ হওয়া আবশ্রক। শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব প্রমাণ দারা নিশ্চিত না হইলে, উহার দারা শব্দে অনিভাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। মীমাংসক-সম্প্রদায় শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই। উাহাদিগের মতে সংযোগ ও বিভাগের দারা পূর্বস্থিত নিভা শব্দ অভিব্যক্ত হয়, উৎপত্ম হয় না। তাহা হইলে বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংযোগ ও বিভাগ শব্দের উৎপাদক অথবা অভিব্যক্তব, ইহা সন্দিশ্ধ হওয়ায় শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সন্দিশ্ধ। সন্দিশ্ধ পদার্থ সাধ্যসাধক না হওয়ায়, তাহা হেতুই হয় না। এই জন্মই মহর্ষি আবার বলিয়াছেন, "ঐক্তিয়কত্বাৎ" এবং "রুভকবহুপচারাৎ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ মহর্ষিস্ত্রোক্ত হেতুত্বয়কেই শব্দের অনিভাত্বসাধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং সরলভাবে তাহাই মহর্ষির অভিপ্রেত ব্যা বায়। কিন্ত ভাষাকার মহর্ষির দিতীয় ও তৃতীয় হেতুকে তাঁহার প্রথম হেতুর অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বেরই সমর্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথা এই যে, বাহা ইক্তিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত শ্রবণে ক্রিমের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, তাহা উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, শব্দকে অভিব্যক্ত পদার্থ বিলিলে তাহার সহিত শ্রবণে ক্রিমের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। কারণ, শ্রবণেক্রিয় অমূর্ত্ত পদার্থ; স্মতরাং তাহা শব্দহানে গমন করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বী চিতরক্তের ভায় শব্দ হইতে শক্ষান্তরের

১। ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ স্ত্রভাষো অনিতাতা বাগিয়া করিতে বলিরাছেন, "ওচ্চ ভূড়া ন ভ্যতি আদ্মানং ক্ষয়তি নিক্ষয়ত ইতানিতাং।" দেখানে "তাহা বিদ্যানান থাকিয়া, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বের বে কোনরূপে বিদ্যানান থাকিয়া উৎপত্র হর না", এইরপই "ওচ্চ ভূড়া ন ভ্যতি" এই অংশের অমুবাদ করা হইরাছে। অসু ধাতু-নিশার "ভূড়া" এই প্রয়োগের দ্বারা ঐরপ অর্থ ব্যাইতে পারে এবং "ভূড়া ন ভ্যতি" এই কথার দ্বারা নৈরারিকসন্মত অসৎ কার্যাবাদও স্থাচিত হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকারের অক্সান্ত সন্দ:ভির পর্য্যাকোচনার দ্বারা "ভূড়া ন ভ্যতি" এই কথার দ্বারা উৎপত্র হইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকারের অক্সান্ত সন্দ:ভির পর্য্যাকোচনার দ্বারা "ভূড়া ন ভ্যতি" এই কথার দ্বারা উৎপত্র হইবে। এইরপ ব্যাথাার প্রথম অধ্যানে পূর্ব্বোক্ত "আদ্মানং ক্ষয়তি ও নিক্ষয়তে" এই বাকাদ্ম ভাষ্যকারের প্রথমান্ত "ভূড়া ন ভ্যতি" এই কথারই বিবরণ বৃরিত্বে হইবে।

উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শব্দের সহিত শ্রবণেক্রিন্তের সন্ধিকর্ম হইতে পারার ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। স্ক্রবাং শব্দ ইক্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বিদ্যা, জর্থাৎ শ্রবণেক্রিয়ের দারা শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। স্ক্রবাং শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নহে—শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাই স্বীকার্য। এবং স্থপ ছঃপ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থে বেমন তীব্রতা ও মন্দতার বাবহার হয়, শব্দেও ঐরপ ব্যবহার হইরা থাকে। অর্থাৎ, বেমন স্থপ ও ছঃপে তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়, তজপ শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়, তজপ শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতার বোধ হয়রার ব্রা বায়—স্প্রপ ছঃথের ফ্রায় শব্দেও তীব্রতা ও মন্দতারূপ ধর্ম থাকে। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে, তাহা নানাজাতীর হইতে না পারায়, শব্দ তীব্রতা ও মন্দতার উপপত্তি হয় না। পরে ইহা বাক্ত হইবে। ফলকথা, শব্দ তীব্র ও মন্দ, এইরূপ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বুঝা বায়, শব্দ অন্তিব্যক্তিধর্মক নহে—শব্দ উৎপত্তিধর্মক। উদ্যোতকর মহর্ষির দ্বিতীর হেতুকে প্রথম হেতুর সমর্থকরূপে ব্যাথ্যা করিলেও তৃত্তীয় হেতুকে শব্দের অনিতাত্বের সাধকরূপেই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন বে, "কৃতকব্রপ্রচারাং", এই অংশের দারা শব্দের অনিত্যত্বসাধক সমস্ত হেতুরই সংগ্রহ ইইয়াছে। উদ্যোতকর ইহা বলিয়া শব্দের অনিত্যত্বসাধক আরও কয়েকটি হেতু বলিয়াছেন'।

ভাষ্যকার এখানে শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিতে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, রূপাদি যেমন তাহার ব্যঞ্জকের সহিত একদেশস্থ হইয়া ব্যঞ্জকের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, শব্দও কি তদ্রপ অভিব্যক্ত হয় ? অথবা কোন সংবোগজাত শব্দ হইতে শব্দের প্রবাহ ভামিলে প্রবণদেশে উৎপর শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ? এতহন্তরে ভাষ্যকার ধর্নিরূপ শব্দকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, কাঠ ও কুঠারের সংযোগকে শব্দবিশেষের উৎপাদকই বলিতে হইবে। কাঠ ও কুঠারের বিলক্ষণ সংযোগ হইতে প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে (তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের আয় ) অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, এইরূপে দেই শব্দ হইতে অপর শব্দ, সেই শব্দ হইতে আবার অপর শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রবণদেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত প্রবশেক্তিয়ের প্রত্যাসন্তি, অর্থাৎ সন্নিকর্ষবিশেষ হওয়ায় ঐ শব্দের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পুর্বোক্ত ক্রমে উৎপন্ন শব্দসমন্তির নাম শব্দসন্তান। নিত্য শব্দ পূর্বে হইতেই অবস্থিত আছে, কাঠ-কুঠারের সংযোগবিশেষ তাহাকে অভিব্যক্ত করে, অর্থাৎ তাহার প্রবণকানেরপ অভিব্যক্তির কারণ হয় ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শব্দের প্রবণকালে কাঠ-কুঠারের সংযোগ থাকে না। ঐ সংযোগের নির্ভি হইলেই দ্বস্থ ব্যক্তি তথন ঐ শব্দ প্রবণ করে। স্ত্তরাং ঐ সংযোগকে ঐ শব্দের ব্যঞ্জক বলা যায় না; উহাকে ঐ শব্দের উৎপাদকই বলিতে হইবে। (প্রথম অধ্যারে ২য় আছিক, ৯ম স্ত্র-ভাষ্য

>। অত্ত্র চ প্ররোপঃ, মানিজঃ শব্দ: তীব্রমশ্বিবর্ত্বাৎ, হুপজুংধবদিতি। কৃত্ত্ববৃত্ব্যাধিতানেন স্ত্রেণ সূর্বানিজাত্বসাধনধর্ম-সংগ্রহঃ, কৃত্তবৃত্ত্যাহণস্থোনাহরণার্থিবাৎ, যথা সামান্তবিশেষবডোহস্মধাদিবাঞ্চরণপ্রতাক্ষ্বাৎ, উপলক্তান্ত্রপান্ধিক।জিকারপান্ত্রিক।জিকারণাত্তাবে সভাত্বপলকেঃ, শুণস্ত সভোহস্মধাদিবাঞ্চরণপ্রতাক্ষ্বাৎ ইত্যেবমাদি।—জ্ঞার্বাহিক।

উদ্যোত্ত্বর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যামুসারেই প্রথম অধ্যারে ৩৬ স্ত্রন্তারা টিপ্রনীর শেবে "শৃংক জনিতাত্ত্বের অমুসানে উৎপত্তিধর্মকত্ত চরম হেতৃ নহে" ইত্যাদি কথা লিখিত হইয়াছে। টিপ্ননী দ্রন্থবা)। ভাষ্যকার ধ্বনিরূপ শব্দস্থলে সংযোগের শব্দব্যঞ্জকতা থণ্ডন করিয়া, বর্ণাস্থক শব্দ স্থলেও কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাত বর্ণের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, উহা বর্ণের উৎপাদকই বলিতে হইবে — ইহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। যেমন, ধ্বনিরূপ শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মক, জন্ঞপ বর্ণাস্থাক শব্দও উৎপত্তিধর্মক, ধ্বনি উৎপত্ন হয়, কিন্তু বর্ণ নিতা, ইহা হইতে পারে না —ইহা বলিতেই ভাষ্যকার এখানে ধ্বনির উৎপত্তিধর্মকন্ধ সমর্থন করিয়াছেন। ধ্বনিকে দৃষ্টাম্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকারোক্ত হেতুর ছারা এবং অক্সান্থ হেতুর ছারা বর্ণাস্থাক শব্দের উৎপত্তিধর্মকন্ধ সমর্থন করিয়েতে হইবে – ইহাই ভাষ্যকারের অভিসন্ধি।

ভাষ্য। ব্যঞ্জকস্য তথাভাবাদ্গ্রহণস্য তীব্রমন্দতারপ্রব-দিতি চের অভিভবোপপত্তেঃ। সংযোগস্থ ব্যঞ্জকস্থ তীব্রমন্দতয়া শব্দগ্রহণস্থ তীব্রমন্দত। ভবতি, ন তু শব্দো ভিদ্যতে, যথা প্রকাশস্থ তীব্রমন্দতয়া রূপগ্রহণস্থেতি, তচ্চ নৈবমভিভবোপপত্তেঃ। তীব্রো ভেরীশব্দো মন্দং তন্ত্রীশব্দমভিভবতি, ন মন্দঃ। ন চ শব্দগ্রহণ-মভিভাবকং, শব্দেচ ন ভিদ্যতে, শব্দে তু ভিদ্যমানে যুক্তোহভিভবঃ, তন্মাত্রৎপদ্যতে শব্দো নাভিব্যজ্যত ইতি।

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) ব্যক্তকের তথাভাব অর্থাৎ তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপের ন্যায় (রূপজ্ঞানের ন্যায়) গ্রহণের অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, ইহা বদি বল ? (উত্তর) না, অর্থাৎ তাহা বলা বায় না; বেহেতু, অভিভবের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববিপক্ষ) সংযোগরূপ ব্যপ্তকের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ শব্দজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃ রূপজ্ঞানের তীব্রতা ও মন্দতা হয়। (উত্তর) তাহাও নহে; বেহেতু, এইরূপ হইলে, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তপ্রকারে শব্দের উৎপত্তি স্থাবার করিয়া শব্দসন্তান স্থাকার করিলে অভিভবের উপপত্তি হয়। [তাৎপর্য্য এই যে] তীব্র ভেরীশব্দ মন্দ বীণাশব্দকে অভিভব করে, মন্দ ভেরীশব্দ তীব্র বীণা-শব্দকে অভিভব করে না। শব্দের জ্ঞানও অভিভাবক হয় না, (পূর্ববিপক্ষীর মঙ্কে) শব্দও ভিন্ন নহে, শব্দ ভিন্ন হইলে কিন্তু,—অর্থাৎ নানাজ্ঞাতীয় বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি স্থীকার করিলেই অভিভব উপপন্ন হয়, অতএব শব্দ উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিরাছেন যে, যেমন অনিত্য স্থাও ছাথে তীত্র স্থা, মন্দ স্থা, এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় স্থাও ছাথে ভীত্রতাও মন্দতা আছে —ইহা বুঝা যায়, তক্রপ তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ, এইরূপ বোধ হওয়ায় শব্দেও ভীত্রতাও মন্দতা আছে, ইহা বুঝা যায়। একই শব্দে ভীব্রতা ও মন্দভারপ বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে না, স্মৃতরাং বিভিন্ন প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার্যা। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে কোন শব্দ তীব্র, কোন শব্দ মন্দ, ইহা হইতে পারে না — ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে স্থত্তার্থ বর্ণন করিয়া এখন পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দে বস্তুতঃ তীব্রতা ও মন্দ্রতা নাই। শব্দের যাহা ব্যঞ্জক, তাহার তীব্রতা ও নন্দতাবশতঃ শব্দের জ্ঞানই তীব্র ও মন্দ হয়। তাহাতেই শব্দ তীব্রের ক্রায় ও মন্দের ক্লায় প্রভীরমান হইরা, ভীত্র ও মন্দ এইরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বস্ততঃ ভীত্রত্ব ও মনদত্ব শব্দের ধর্ম নতে, স্থতরাং উহার ঘারা শব্দের ভেদ দিছ হল না। বেমন আলোক রূপের ব্যঞ্জক। রূপ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত আছে, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা যায় না। আলোক ঐ রূপের অভিব্যক্তি. অর্থাৎ প্রতাক্ষের কারণ হওয়ায় ভাহাকে রূপের ব্যঞ্জক বলে। ঐ রূপে তাব্রভা ও মন্দতা নাই। কিন্ত অংশোক তীত্র হইলে ঐ রূপকে তীত্র বশিয়া বে ধ হয়, আপোক মন্দ হইলে, ঐ রূপকে মন্দ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ঐ রূপের জ্ঞানই বস্তুতঃ তীত্র ও মন্দ হইয়া থাকে, তাই তেই রূপকে তীব্র ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়, বস্ততঃ রূপের তীব্রতা ও মন্দতা নাই । এইরূপ, ভেরা ও দণ্ডের সংযোগ ভেরী-শব্দের বাঞ্জক, উহার ত'ব্রতাবশতঃ ঐ ভেরীশব্দের শ্রবণ তীব্র হয়, ভাহাতেই ভেরী-শব্দকে তীত্র বলিয়া বোধ হয়। বস্ততঃ ভেরীশব্দে তীত্রতা-ধর্ম নাই। ভাষাকার এই পুরুপক্ষের নিরাস করিতে বলিয়াছেন—"তচ্চ ন" অর্থাৎ তাহাও বলা যায় না। কেন বলা যায় না ? ইছা বুঝাইতে বলিয়াছেন, "এবং অভিভংগপপতে:"। অর্থাৎ পূর্বেষ যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছি, সেই সিদ্ধান্ত ( শব্দের উৎপত্তি দিদ্ধান্ত ) স্বীকার করিলে, শব্দের অভিতৰ উপপন্ন হয়। পুর্ব্বপক্ষীর দিদ্ধান্তে তাহা উপপন্ন হয় না । ভাষ্যকার পরে তাৎপর্য্য বর্ণন করের। ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ভেরীশক তীব্ৰ, বীণার শব্দ তদপেকায় মন ; এই জন্ত ভেরীর শব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করে, অর্থাৎ ভেরী বাছাইলে, দেখানে বীণার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভেরীর শব্দ বস্তুতঃ তীত্র না হইলে, তাহা বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভেরীশব্দের শ্রবণ স্থানে বীণা-শব্দকে অভিভূত করে, ভেরীশব্দের প্রবণরূপ জ্ঞান তীব্র বলিয়া তাহা বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে, ইং। বলা যায় না । তাৎপর্য।চীকাকার ইহার খেতু বলিয়াছেন যে, সঞ্জাতীয় পদার্থ ই সম্ভাতীয় ভিন্ন পদার্থের অভিভব করিতে পারে। কোন পদার্থ নিম্নেই নিজের অভিভব করিতে পারে না। বিজ্ঞাতীয় পদার্থও অভিভব করিতে পারে না। স্থতরাং ভেগীশব্দের জ্ঞান তাহার বিজাতীয় বীণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না। ভেরীশব্দকেই বীণ শব্দের অভিভাবক বলিতে হুটবে ৷ তাৎপর্য্যটীকাকার ইহাও বলিরাছেন যে, স্থতে "ক্লুভকবত্নপচারাৎ", এই স্থলে "উপচার" বলিতে প্রশোগ। তীত্র শব্দ, মন্দ শব্দ—এইরূপ যে প্রয়োগ হয়, তাহার কারণ শব্দের ভেদজ্ঞান। মহর্ষি "উপচার" শব্দের হারা তাহার কারণ শব্দভেদজ্ঞানকেই উপলক্ষণ করিয়াছেন। ওকের শব্দ, সারিকার শব্দ, পুরুষের শব্দ, নারীর শব্দ ইত্যাদি যে বছবিধ শব্দের প্রবণ হয়, ভাহাতে স্পষ্ট ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ঐ সকল শব্দের পরম্পন্ন বৈ ক্ষণ্য অমুভবসিদ্ধ। স্কুতরাং ঐ সকল নানা জাতীয় শব্দ যে পরস্পর ভিন্ন, ইহা • স্বীকার্য্য। উদর্নাচার্য্য ও গব্দেশ 801

প্রভৃতি নৈরারিকগণ ও এই যুক্তির বিশেষরপ সমর্গন করিরা উহার ছারা শব্দের ভেদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববিশ্বদাদী শব্দের ভেদ স্থাকার করেন না। স্ক্তরাং তাঁহার মতে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের থাকার, শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না। শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাঁত্র মন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হওরায় তাঁত্র শব্দের ছারা মন্দ শব্দের অভিভব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই যুক্তির ছারাই বলিয়াছেন, শব্দের উৎপত্তি হয়, নিত্য শব্দের অভিবাক্তি হয় না।

ভাষ্য । অভিভবারপপত্তিশ্চ ব্যঞ্জকসমানদেশস্যাভিব্যক্তা প্রাপ্ত্যভাবাৎ । ব্যঞ্জকেন সমানদেশোহভিব্যজ্যতে শব্দ ইত্যেতশ্মিন্ পক্ষে নোপপদ্যতেহভিভবঃ । ন হি ভেরীশব্দেন তন্ত্রীম্বনঃ প্রাপ্ত ইতি ।

অপ্রাপ্তেংভিভব ইতি চেৎ ? শব্দমাত্রাভিভবপ্রসঙ্গঃ।

তথ্য মন্তেতাসত্যাং প্রাপ্তাবভিভবো ভবতীতি। এবং সতি যথা ভেরীশব্দঃ
কঞ্চিত্তন্ত্রীস্বনমভিভবতি, এবমন্তিকস্থোপাদানমিব দবীয়ঃস্থোপাদানানপি
তন্ত্রীস্বনানভিভবেৎ, অপ্রাপ্তেরবিশেষাৎ। তত্র কচিদেব ভের্যাং
প্রণাদিতায়াং সর্ববাদাকের সমানকালান্তন্ত্রীস্বনা ন শ্রুয়েরমিতি।
নানাভূতের শব্দমন্তানের সৎস্থ শ্রোত্রপ্রত্যাসন্তিভাবেন কম্পচিছব্দম্প
তীত্রেণ মন্দ্র্যাভিভবো যুক্ত ইতি। কঃ পুনরয়মভিভবো নাম ? গ্রাহ্যসমানজাতীয়গ্রহণকৃতমগ্রহণমভিভবঃ, যথোক্তা-প্রকাশস্থ গ্রহণার্হস্তাদিত্যপ্রকাশেনেতি।

অনুবাদ। এবং ব্যপ্তকের সমানদেশস্থ শব্দের অভিব্যক্তি হইলে, অর্থাৎ ঐ দিদ্ধান্তই স্বাকার করিলে প্রাপ্তির অভাববশতঃ (সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত) অভিভবের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, ব্যপ্তকের সমানদেশস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, এই পক্ষে অভিভব উপপন্ন হয় না। যেহেতু, বাণার শব্দ ভেরীর শব্দ কর্ত্ত্বক প্রাপ্ত হয় না,—অর্থাৎ ভেরী-শব্দের সহিত বাণাশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায় ভেরীশব্দ তীত্র হইলেও মন্দ বাণাশব্দকে অভিভব করিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ) অপ্রাপ্তে অভিভব হয়, অর্থাৎ বীণাশব্দ ভেরীশব্দ কর্ড্ব অপ্রাপ্ত হইলেও ভেরাশব্দ তাহাকে অভিভব করে, ইহা বদি বল ? (উত্তর) শব্দমাত্রের অভিভবের আপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, বদি মনে কর, প্রাপ্তি না থাকিলেও, অর্থাৎ অভিভাবক ও অভিভাব্য শব্দের পরস্পার সম্বন্ধ না হইলেও অভি- ভব হয়, এইরূপ হইলে যেমন ভেরী-শব্দ কোন বাণা-শব্দকে অভিভব করে, এইরূপ নিকটন্থাপাদান বাণা-শব্দের ভাায়, অর্থাৎ যে বাণা-শব্দের উপাদান (বাণাদি) নিকটন্থ, সেই বাণা-শব্দকে যেমন অভিভব করে, তক্রপ দূরস্থোপাদান, অর্থাৎ যে সকল বাণা শব্দের উপাদান (বাণাদি) দূরস্থ, এমন বাণাশব্দসমূহকেও অভিভব করুক ? যেহেতু অপ্রাপ্তির বিশেষ নাই। তাহা হইলে, অর্থাৎ দূর্ম্থ বাণা-শব্দসমূহকেও অভিভব করিলে, কোনও ভেরা বাদিত হইলে, অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কেহ একটি ভেরা বাজাইলে সর্ববলোকে (ঐ ভেরীশব্দের) সমানকালীন বাণাশব্দসমূহ শ্রুত না হউক ? নানাভূত অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দসন্তান হইলে শ্রেবণেন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ম হওয়ায় (ঐ শব্দসমূহের মধ্যে) কোনও মন্দ শব্দের তাত্র শব্দের ঘারা অভিভব উপপন্ন হয়। (প্রশ্ন) এই অভিভব কি ? অর্থাৎ অভিভব নামে যে পদার্থ বলা হইভেছে, তাহা কি ? (উত্তর) গ্রহণযোগ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের জ্ঞানপ্রযুক্ত (গ্রহণযোগ্য অপর সজাতীয় পদার্থের) অগ্রহণ অভিভব। যেমন, গ্রহণবোগ্য উন্ধারপ আলোকত্বরূপে সূর্য্যালোকের ঘারা (অভিভব হয়—অর্থাৎ সূর্য্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত আলোকত্বরূপে সূর্য্যালোকের সজাতীয় উন্ধার জ্ঞান না হওয়াই তাহার অভিভব।

টিপ্রনী। শব্দ-নিভাতাবাদী পূর্ব্বপক্ষীর মতে শব্দের অভিন্তব উপপন্ন হয় না, এ বিষরে ভাষাকার শেষে আর একটি যুক্তি বিদ্যাহেন যে, ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত না হওয়ায় ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। ভাষাকারের কথা এই যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পদার্থকৈ শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন, ঐ ব্যঞ্জকপদার্থের সমানদেশস্থ, অর্থাৎ যে স্থানে ঐ ব্যঞ্জক পদার্থ থাকে, সেই স্থানস্থ শব্দই, ঐ ব্যঞ্জকের বারা অভিব্যক্ত হয় —ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। ভাহা হইলে বেখানে ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ হইয়াছে, সেখানেই ঐ সংযোগের হারা ভেরীশব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহাই স্থীকার করিতে হইবে। কিন্ত ভাহা হইলে, অপর স্থানে অভিব্যক্ত বীণাশব্দের সহিত পূর্ব্বোক ভেরীশব্দের সম্বন্ধ হইতে না পারায়, পূর্ব্বপক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ভেরীশব্দ বীণাশব্দকে প্রাপ্ত না হইয়া ভাহাকে অভিভব করে, অভিভব করিতে অভিভাব্য ও অভিভাবকের প্রক্ষার প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ অনাবশ্রক। এতহত্তরে ভাষ্যকার বিলয়াছেন যে, ভাহা হইলে শব্দমাত্রেরই অভিভূত হয়, তত্ত্বপ ঐ ভেরীশব্দর সমানকালীন দূরস্থ—অতিদূরস্থ সমস্ত বীণা-শব্দ বেমন অভিভূত হয়, তত্ত্বপ ঐ ভেরী-শব্দের সমানকালীন দূরস্থ—অতিদূরস্থ সমস্ত বীণা-শব্দ কেহ গুনিতে পায় না, ইহা স্থীকার করিলে, তৎকালে সর্বত্রই সর্বদেশেই কোন বীণা-শব্দ কেহ গুনিতে পায় না, ইহা স্থীকার করিতে হয়; কিন্ত সত্তার অপলাপ. করিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদীও ইহা স্থীকার

ম্যায়দর্শন

করিতে পারেন না। স্থতরাং যে ভেরী-শব্দ যে বীণা-শব্দকে প্রাপ্ত হ'ইয়াছে, সেই ভেরী-শব্দই সেই বীণাশন্দকে অভিভব করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে এ প্রাপ্তি অসম্ভব। ভেরী-শব্দ যেথানে অভিব্যক্ত হয়, বীণাশব্দ সেখানেই অভিব্যক্ত না হওয়ায়, ঐ শব্দ-ছয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না, স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ভেরী-শব্দ বীণা-শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অভিভবের অমুপপত্তি নাই। কারণ ভেরী ও দণ্ডের সংযোগ জ্বন্ত প্রথম যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের স্থায়, অংশর অংশর নানা শব্দের উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণ্ণেশে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, তাহারই প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে অন্তত্ত উৎপন্ন শব্দগুলির সহিত শ্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্য না হণ্যায় সেগুলির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রথম শব্দ হইতে শব্দাস্তরের উৎপত্তিক্রমে অতিশীঘ্রই শ্রোতার প্রবণদেশে শব্দ উৎপর হওয়ায়, শব্দ-শ্রবণে বিশ্ব অনুভব করা যাগ না। বীণা বাজাইলে পুর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রোতার শ্রবণদেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত শ্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায়, ঐ শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। কিন্ত দেখানে ভেরী বাজাইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শ্রোতার প্রবণদেশে শব্দ উৎপন্ন হইয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত বীণা-শব্দকে অভিভূত করে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উভয় শব্দই শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হওয়ায় উভয়ের প্রাপ্তিদম্বন্ধ হয়, ভেনীশব্দ বীণার শব্দকে প্রাপ্ত হয়, এজন্ম ঐস্থলে ভেরীশব্দ বীণার শব্দকে অভিভূত করিতে পারে কোন গ্রহণবোগ্য পদার্থের সজাতীর পদার্থবিশেষের জ্ঞান হইলে, তৎপ্রযুক্ত ঐ গ্রহণযোগ্য পদার্থের যে অজ্ঞান, তাহাই এখানে অভিভব পদার্থ। যেমন মধ্যাক্তকালে স্থ্যালোকের দারা উল্লা অভিভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তথন স্থ্যালোকের জ্ঞানপ্রযুক্ত উন্ধার জ্ঞান হয় না। উন্ধাও স্থ্য, আলোকস্বন্ধপে সজাতীয় পদার্থ। রাত্রিকালে উল্ক। দেখা যায়, স্থতরাং উহা গ্রাহ্ম বা গ্রহণযোগ্য পদার্থ। মধ্যাহ্নকালে উকার স্পাতীয় স্থতীত্র স্থ্যালোকের দর্শনে উকা দেখা যায় না, উহাই উকার অভিভব। ভাষ্যকার উপসংহারে প্রশ্নপুর্বক অভিভব পদার্থের এইরূপ স্বরূপ বর্ণনা ক্রিয়া জানাইয়াছেন যে, এক শব্দজান অপর শব্দের অভিভাবক হইতে পারে না। কারণ, সজাতীয় পদার্থ ই সম্বাতীয় পদার্থের অভিভাবক হয়। ভাষ্যকার স্থগালোকেঃ দ্বারা উন্ধার অভিভবকে দৃষ্টাস্করূপে উল্লেখ করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এবং যে পদার্থ গ্রহণ বা জ্ঞানের যোগ্যই নহে —যাহা **অতী**ন্দ্রিয়, তাহারও অভিভব হয় না। বীণার শব্দ গ্রহণযোগ্য, স্নতরাং তীব্রভেরী শব্দ তাহাকে অভিতৃত করিতে পারে। ভেরী বাদ্যকালে বীণা বাদ্ধাইলেও তথন বীণাশন্ধ পুর্ব্বোক্ত-প্রকারে শ্রোভার প্রবণদেশে উৎপর্লই হয় না, স্মৃতরাং তথন বীণাশন্দ শুনা যায় না, ইছাও কল্পনা করা যায় না। কারণ, তথন বাণাশব্দের পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উৎপত্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই। পরস্ক তৎকালে ভেরীবাদ্য বন্ধ করিলে তথনই বাণার শব্দ গুনা যায়। পূর্ব্ধপক্ষবাদী যদি বলেন स्व, भक्षमां विकास निष्क न আছে; স্থতরাং বীণাশব্দ ও ভেরীশব্দের অপ্রাপ্তি না থাকার পূর্ব্বোক্ত, অভিভবের অনুপপত্তি

নাই। এতছন্তরে উন্দোত্তকর বলিয়াছেন যে, শব্দমাত্রকেই সর্বব্যাপী বলিলে, যে কোন ব্যঞ্জক উপস্থিত হইলে, সকল শব্দেরই অভিব্যক্তি হইতে পারে। কোন্ ব্যঞ্জক কোন্ শব্দকে অভিব্যক্ত করে, ইহার নিয়ম করা যায় না। উন্দোত্তকর এইরূপে এখানে বছু বিচারপূর্ব্ধক পূর্ব্ধপক্ষবাদীদিগের সমস্ত সমাধানেরই নিরাস করিয়াছেন। স্থায়বার্ত্তিকে সে সকল কথা দ্রস্ভব্য। মূলকথা, শব্দের উৎপত্তি স্থীকার না করিয়া অভিব্যক্তি স্থীকার করিলে, শব্দের অভিভব উপপন্ন হয় না, এবং শব্দের ভেদ না মানিলে তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের ধর্ম হইতে না পারায় তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভব করে, এই কথাও বলা যায় না। ভাষ্যকার এই মুক্তির দারা ও শেষে শব্দে উৎপত্তিধর্মকন্দ্ব সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে মহর্ষি ঐক্রিয়কন্দ্ব ও কার্য্যপদার্থের, স্থায় ব্যবহার এই ছই হেতুর দারা তাঁহার প্রথমোক্ত আদিমন্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকন্ত্রহত্বকেই দিদ্ধ করিয়া ভদারাই শব্দের অনিভ্যন্থ সাধন করিয়াছেন॥ :০॥

#### সূত্র। ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বান্নিত্যেব-ত্রপচারাচ্চ॥ ১৪॥ ১৪৩॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) না, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত হেতুত্রয় শব্দের অনিভাষের সাধক হয় না, যেহেতু ঘটাভাব ও সামান্তের, অর্থাৎ ঘটধ্বংস ও ঘটথাদি জাতির নিত্যত্ব আছে, এবং নিত্যপদার্থেও অনিভাপদার্থের ন্যায় ব্যবহার হয়।

ভাষ্য। ন খলু আদিমন্তাদনিত্যঃ শব্দঃ। কন্মাৎ ? ব্যভিচারাৎ। আদিমতঃ খলু ঘটাভাবস্থ দৃষ্টং নিত্যত্বং। কথমাদিমান্ ? কারণবিভাগেভ্যোহি ঘটো ন ভবতি। কথমস্থা নিত্যত্বং ? যোহসৌ কারণবিভাগেভ্যো ন ভবতি, ন তস্থাভাগে ভাবেন কদাচিন্নিবর্ত্ত্যত ইতি। যদপ্যৈন্দ্রিয়কত্বাদিতি, তদপি ব্যভিচরতি, ঐন্দ্রিয়কঞ্চ সামান্থং নিত্যঞ্চেতি। যদপি কৃতকব-দ্বপচারাদিতি, এতদপি ব্যভিচরতি, নিত্যেম্বনিত্যবহুপচারো দৃষ্টঃ, যথাহি ভবতি বৃক্ষস্থা প্রদেশঃ, কম্বনস্থা প্রদেশঃ, এবমাকাশস্থা প্রদেশঃ, আত্মনঃ প্রদেশ ইতি ভবতীতি।

অমুবাদ। আদিমন্ব, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মকন্বহেতুক শব্দ অনিত্য নহে, (প্রশ্ন)
কেন ? (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ। যেহেতু, আদিমান্ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক
ঘটাভাবের (ঘটধবংসের) নিত্যন্ধ দেখা যায়। (প্রশ্ন) আদিমান্ কিরূপে ? অর্থাৎ,
ঘটধবংস উৎপত্তি-ধর্ম্মক কেন ? (উত্তর) থেহেতু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত ঘট থাকে
না, অর্থাৎ ঘটের কারণের বিভাগ হইলে, তক্ক্রন্য ঘটের ধ্বংস জন্মে। (প্রশ্ন)

ইহার ( ঘটধ্বংসের ) নিতার কিরূপে ? অর্থাৎ ঘটধ্বংস উৎপত্তিধর্দ্মক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু উহা যে নিতা, তাহা কিরূপে বুঝিব ? (উত্তর) এই যে ( ঘট ) কারণের বিভাগ প্রযুক্ত থাকে না, অর্থাৎ কারণের বিভাগ জ্বয় যে ঘটের ধ্বংস জন্মে, তাহার অভাব ( সেই ঘটের ধ্বংস ) ভাব কর্ত্বক, অর্থাৎ ঘট কর্ত্বক কখনও নির্ত্ত হয় না [ অর্থাৎ ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের কখনও পুনরুৎপত্তি না হওয়ায়, তদ্বারা ঐ ঘটধ্বংসের নির্ত্তি বা ধ্বংস হইতে পারে না, স্কুতরাং ঘটধ্বংস অবিনাশী বলিয়া উহা নিত্য ]।

"ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" এই বাহাও (বলা হইয়াছে) অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বসাধনে যে ঐন্দ্রিয়কত্বহেতু বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যভিচারী, যেহেতু সামান্ত, অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জ্বাতি ঐন্দ্রিয়ক এবং নিত্য।

"কৃতকবত্নপচারাৎ" এই যাহাও (বলা) হইয়াছে [ অর্থাৎ শব্দের অনিত্যস্বসাধনে অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহারকে যে হেতু বলা হইয়াছে, ইহাও ব্যভিচারী। (কারণ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার দেখা যায়। বেহেতু যেমন বৃক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয়, এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আজ্বার প্রদেশ ( এইরূপ ব্যবহার ) হয় ]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্বাস্থ্যাক্ত হেতৃত্তয়ের অব্যাভিচারিত্ব বুঝাইবার জন্ত প্রথমে এই স্তত্তের ছারা পূর্বাপক বিলয়াছেন যে, পূর্বোক্ত হেতৃত্তর অনিত্যত্বের সাধক হর না, কারণ ঐ হেতৃত্তরই অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের ব্যভিচারী। প্রথমহেতৃ—আদিমত্ব, তাহা ঘটধবংদে আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যত্ব নাই, স্থতরাং আদিমত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। "আদিমত্ব" বলিতে উৎপত্তিধর্মকত্বই এধানে মহর্ষির বিবক্ষিত। ঘটের অবয়ব কপাল ও কপালিকা নামক দ্রব্য ঘটের সমবামিকাংণ। ঐ কারণব্বর পরক্ষার সংযুক্ত হইলে ঘট জন্মে, এবং ঐ কারণব্বের পরক্ষার বিভাগ হইলে, ঘট নই হইয়া যায়। স্থতরাং, ঘটধবংস কারণবিভাগজত্য হওয়ায় উহা উৎপত্তিধর্মক। এবং যে ঘটের ধবংস হয়, দেই ঘটের আর কথনও উপপত্তি না হওয়ায়, দেই ঘটধবংদের ধবংস হওয়া অসম্ভব। ঘটধবংদের ধবংস হইলে, দেই ঘটের পুনক্ষৎপত্তি দেখা যাইত, তাহা যথন দেখা বায় না, যথন বিনম্ভ ঘটের পুনক্ষৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না, ইহা অবশ্রু স্বীকার্যা, তথন ঘটধবংদের ধবংস হয় না, উহা অবিলাশী—ইহা অবশ্রু স্বীকার্যা। তাহা হইলে, ঘটধবংদে অবিনাশিজ্বপ নিতাত্বই আছে, উহাতে অনিত্যন্থ নাই, স্থতরাং প্রথমোক্ত আদিমন্ধ, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকন্ত্বল হেতৃ ঘটধবংদে ব্যভিচারী। ঘটধবংদে উৎপত্তিধর্মকন্ত্ব আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যন্থ নাই। স্ত্তে "ঘটাভাব" শব্দের ছারা ঘটের ধবংসরূপ জ্যভাবই গুইীত হইয়াছে, এবং উহার হারা ধবংসমাত্রেই

ব্যভিচার—মহর্ষির বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। ভাষ্যে "ঘটো ন ভবতি" এথানেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দারা ধ্বংসরূপ অভাব বুঝিতে হইবে। পরেও "ন ভবতি" এই বাক্যের দারা ধ্বংসরূপ অভাবই কথিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ অভাব অর্থ প্রকাশ করিতে "ন ভবতি" এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতেন।

মহর্ষির পূর্বান্ত বিতীয় হেতু ঐক্রিয়কন্ত। ইন্দ্রিয়দিরকর্ষ প্রাহান্তর ঐক্রিয়কন্ত। মহর্ষি "সামান্তনিতান্তাব্দ" এই কথার নারা বটন্দ, পটন্দ, গোদ্ধ প্রভৃতি জাতির নিতান্ত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া ঐ জাতিতে ঐক্রিয়ন্ত্র হেতুর ব্যভিচার স্ট্রনা করিয়াছেন। বটন্থ পটন্ধাদি জাতির প্রতাক্ষ হয়; উহা ঐক্রিয়ক পদার্থ, কিন্তু উহা নিত্য। বটন্দ পটন্দাদি জাতিপদার্থে ঐক্রিয়কন্দ আছে, কিন্তু তাহাতে অনিত্যন্ত নাই,—স্তরাং ঐক্রিয়ক পদার্থ হইলেই যে, তাহা অনিত্য হইবে, ইহা বলা বায় না। ঐক্রিয়কন্দ অনিত্যন্তের ব্যভিচারী। স্তান্নাচার্য্যগণ বটন্দ-পটন্দাদি পদার্থকে "জাতি" ও "সামান্ত" নামে উল্লেখ করিয়া ঐ জাতিকে নিত্যপদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ঘটন্দ, পটন্দ, গোদ্ধ প্রভৃতি জাতি ইক্রিয়গ্রান্থ, ইক্রিয়সনিকর্ম হইলে, উহাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। স্থান্নাচার্য্যগণের সমর্থিত "সামান্ত" নামক ভাবপদার্থও তাহার নিত্যন্থাদি সিদ্ধান্ত, মহর্ষি গোত্যনের এই স্থানে পাওয়া বায়।

মহর্ষির তৃতীর হেতু—অনিতাপদার্থের ন্থার ব্যবহার, নিতাপদার্থেও হইরা থাকে, স্থতরাং উহাও অনিতাত্ব-সাধ্যের ব্যভিচারী অনিতাদ্রব্যে ই প্রদেশ, অর্থাৎ অংশ আছে। এক্স রুক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহার হয়। আত্মা ও আকাশ নিতাপদার্থ। কিন্তু আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ, এইরূপ ব্যবহারও হইরা থাকে। স্থতরাং আত্মা ও আকাশে রক্ষ ও কম্বল প্রভৃতি অনিতাদ্রব্যের ন্থার প্রদেশ ব্যবহার থাকায়—অনিতাপদার্থের ন্থার ব্যবহার থাকিলেই যে, সে পদার্থ অনিতাই হইবে, ইহা বলা যার না। ফলকথা, উৎপত্তিধর্মক হইরাও ঘটাদির ধ্বংস যথন অনিতানহে, এবং এনিতাপদার্থের ন্থার ব্যবহার মান হইরাও ঘটাছ-পটত্যাদি ক্ষাতি যথন অনিতা নহে, এবং অনিতাপদার্থের ন্থার ব্যবহারমান বা ক্ষার্যমান হইরাও আত্মা ও আকাশ যথন অনিতা নহে, তথন পূর্বাস্থ্যোক্ত উৎপত্তিধর্মকক্ষ প্রভৃতি হেতুজ্বর অনিতাত্বের সাধক হয় না। কারণ, ঐ হেতুজ্বরই অনিতাত্বের ব্যক্তিচারী, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ১৪ ॥

#### সূত্র। তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্মস্থ বিভাগাদব্যভিচারঃ। ॥১৫॥১৪৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) তত্ব ও ভাক্তের অর্ধাৎ মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণনিত্যত্বের নানাত্ব-বিভাগবশতঃ ( ভেদজ্ঞানবশতঃ )—ব্যভিচার নাই [ অর্থাৎ ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে, তাহা ভাক্ত বা গৌণ,—তাহা মুখ্যনিত্যত্ব নহে। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই সাধ্য, তাহা ধ্বংসে থাকায় পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার নাই ]। ভাষ্য। নিত্যমিত্যত্র কিং তাবৎ তন্ত্বং ? অর্থান্তরস্থান্থৎপত্তি-ধর্ম্মকস্থাত্মহানানুপপত্তিনিত্যন্ত্বং, তচ্চাভাবে নোপপদ্যতে। ভাক্তস্ত ভবতি, যত্ত্রোত্মানমহাসীৎ, যদ্ভূত্বা ন ভবতি, ন জাতু তৎ পুনর্ভবতি, তত্ত্র নিত্য ইব নিত্যো ঘটাভাব ইত্যয়ং পদার্থ ইতি। তত্ত্র যথাজাতীয়কঃ শব্দো ন তথা জাতীয়কং কার্য্যং কিঞ্চিন্নিত্যং দৃশ্যত ইত্যব্যভিচারঃ।

অমুবাদ। (প্রশ্ন) "নিত্য" এই প্রয়োগে তন্ত্ব কি ? অর্থাৎ নিত্য বলিলে নিত্য-পদার্থের তন্ত্ব যে নিত্যন্থ বুঝা বায়, তাহা কি ? (উত্তর) অমুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থান্তরের অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় না, এমন পদার্থগুলির আত্মবিনাশের অমুপপত্তি, অর্থাৎ তাহাদিগের বিনাশ না হওয়া বা অবিনাশিন্থ, নিত্যন্থ। তাহা কিন্তু অভাবে (ধ্বংসে) উপপন্ন হয় ন!, অর্থাৎ পূর্বেরাক্তরূপ মুখ্যনিত্যন্থ ধ্বংসে থাকে না। কিন্তু ভাক্ত, অর্থাৎ গোণানত্যন্থ থাকে । (সে কিরূপ, তাহা বুঝাইতেছেন) সেই স্থলে (ধ্বংসন্থলে) যে বস্তু আত্মাকে ত্যাগ করিয়াছে যাহা উৎপন্ন হইয়া নাই, অর্থাৎ বাহা উৎপত্তির পরে বিনম্ভ ইইয়াছে, তাহা আর কখনও উৎপন্ন হয় না, তানিমিন্ত, অর্থাৎ ধ্বংসের বিনাশ না হওয়ায়্ল, নিত্য সদৃশ ঘটাভাব এই পদার্থ, অর্থাৎ ঘটধ্বংস, নিত্য, ইহা (ক্থিত হয়)। সেই পক্ষে, অর্থাৎ ধ্বংসের অবিনাশিন্থরূপ নিত্যন্থ পক্ষেও শব্দ বথাজাতীয়, তথাজাতীয় কোনও কার্য্য নিত্য দেখা বায় না, এজন্য ব্যভিচার নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থানের দারা তাঁহার প্রথমোক্ত হেতুতে পূর্কস্থানেক বাভিচারের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, মুখ্য-নিতাত্বই নিতাপদার্থের তত্ত্ব, গৌণ-নিতাত্ব নিতাপদার্থের তত্ত্ব নহে, উহাকে বলে 'ভাক্ত-নিতাত্ব'। মুখ্য-নিতাত্ব ও ভাক্ত-নিতাত্বের ভেদ-বিভাগ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে, নিতাপদার্থের

১। পদার্থ ছিনিং, উৎপত্তিধর্মক ও অমুৎপত্তিধর্মক। একই পদার্থ উৎপত্তিধর্ম্মক ও অমুৎপত্তিধর্মক হইতে পারে মা। উৎপত্তিধর্মক, পদার্থ ইইতে অমুৎপত্তিধর্মক পদার্থ ভিন্ন। ভাষ্যকার "অর্থান্তরন্ত"—এই কধার দারা ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধ্বংসপদার্থ উৎপত্তিধর্মক, ফ্তরাং উহা অমুৎপত্তিধর্মক পদার্থান্তর নহে, বাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা অমুৎপত্তিধর্মক বলিয়া গ্রহণ করা বাইবে না। কারণ ভাহা পদার্থান্তর। বহু পৃত্তকেই "আল্লান্তরন্ত" এইরূপ পাঠ আছে। স্বরূপার্থক "আল্লান্তর শব্দের প্রারাণ্ড পদার্থান্তর ব্যাইতে পারে।

২। ভাবো "আত্মানং অহাসীং" এই কথারই বিবরণ "ভূতা ন ভবতি।" প্রাগভাবও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা আত্মতাভ করিয়া আত্মতাগ করে না; কারণ, তাহা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় না। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশ আছে।

তত্ত্ব, অর্থাৎ মুখ্যনিতাত্ব কি ?—এই প্রশ্নপূর্বক তছত্তবে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, বাহা অমুৎপত্তিধর্মক, তাহার আত্মবিনাশ না হওয়া, অর্থাৎ তাহার অবিনাশিদ্বই নিতাত্ব, অর্গাৎ উৎপত্তিশৃত্ত পদার্থের বিনাশশূত্ততাই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব, উহাই মুখ্যনিতাত্ব। ঘট-ধ্বংসে এই মুখ্যনিতাত্ব নাই। কারণ ধ্বংসপদার্থের উৎপত্তি হয়, উহা অনুৎপত্তিধর্মক পদার্থ নহে, স্থতরাং ধ্বংদের অবিনাশিত্ব মুখ্যনিতাত্ব হইতে পারে না। কিন্তু ধ্বংদে অবিনাশিদ্বরূপ ভাক্তনিত্যদ্ব থাকায় "ধ্বংদ নিতা" এইরূপ জ্ঞান ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন বন্ধর ধ্বংস হইলে সেখানে ঐ বস্ত প্রথমে উৎপন্ন হইন্না আত্মলাজ্ঞ করিয়াছিল, ঐ বস্তু আত্মত্যাগ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ বস্তু আর কথনও উৎপন্ন হইতে পারে না, স্মুক্তরাং তাহার ধ্বংদের ধ্বংদ হইতে না পারায়, ধ্বংদ অবিনাশী পদার্থ। আকাশ প্রাভৃতি নিত্য-পদার্থও অবিনাশী, স্থতরাং ধ্বংদে ঐ আকাশাদি নিত্যপদার্থের অবিনাশিত্বরূপ, সাদৃখ্য থাকার ঐ সাদৃশ্রবশত: "ধ্বংস নিত্য" এইরূপ জ্ঞানও প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ধ্বংস নিত্যপদার্থ নহে। গগনাদি নিত্যপদার্থের সদৃশ বলিয়াই ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের ঐ নিত্যন্ত ভাক্ত। ভক্তি শব্দের অর্থ সাদৃশ্র। এক পদার্থে সাদৃশ্র থাকে না; উভর পদার্থই সাদৃশ্রকে ভন্তন (আশ্রয়) করে। এছত প্রাচীনগণ "উভয়েন ভঙ্গাতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "ভক্তি" শব্দের দারাও সাদৃগু অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং ভক্তি অর্থাৎ সাদৃগুপ্রযুক্ত বাহা আরোপিত হয়, তাহাকে বলিয়াছেন -"ভাক্ত"। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না এবং ধ্বংসের বিনাশ হয় না ; এঞ্চন্ত প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়েই গগনাদি নিতাপদার্গের সাদৃশ্য থাকায় নিতাসদৃশ বলিয়া ঐ উভয়কেই নিতা বলা হয়, বস্তুত: ঐ উভয় নিতা নহে। মূলকথা, স্তুকার মহর্ষি নিতাপদার্থের তর মুখানি হার ও ভাক্ত-নিতাত্বের ভেদ জ্ঞাপন করিয়া শব্দে মুখ্যনিত্যত্ত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্ত্বই তাহার অভিমত্যাধ্য, ইহা জানাইয়াছেন। ঘটধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব আছে, পূর্বোক্ত মূধ্যনিতাত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বসাধ্যও আছে, স্থতরাং ব্যভিচার নাই, ইহাই মহর্ষির উত্তর।

ভাষ্যকার মহর্ষির উত্রের ব্যাখ্যা করিয়া "তত্র যথা জাতীয়কঃ শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা শব্দের সজাতীয় কোন জন্ত-পদার্থেই কোনরূপ নিত্যত্ব নাই, স্কুতরাং ব্যভিচার নাই—এইকথা বলিয়া ধ্বংসে থেতুই নাই, স্কুতরাং তাহাতে বিনাশিদ্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও ব্যভিচার নাই, শব্দের সজাতীয় ঘটাদি যে সকল জন্ত ভাব-পদার্থে হেতু আছে, তাহাতে ঐ সাধ্যও আছে, স্কুরাং ব্যভিচার নাই—ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা হইলে উৎপত্তিধর্মকভাবত্বই এথানে ভাষ্যকারের অভিমত হেতু বুঝা যায়। অথবা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত উৎপত্তি-পদার্থ ধ্বংসে না থাকায়, ধ্বংসে উৎপত্তিধর্মকত্ব হেতু নাই —ইহাই ভাষ্যকারের গুঢ় বক্তব্য ফলকথা, বেরুপেই হউক, ধ্বংসে হেতু নাই, স্কুরাং তাহাতে স্বিনাশিত্বরূপ অনিভাত্বসাধ্য না থাকিলেও

ব্যক্তিচার নাই, ইহাই পক্ষান্তরে ভাষ্যকারের এখানে নিজের বক্তব্য বুঝিতে পারা যার। ভাষ্যকারের ঐরপ তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কারণ এই বে, ভাষ্যকার প্রথম অধ্যারে (০৬ স্ব্রভাষ্যে) শব্দের অনিত্যত্বাম্থমানে উৎপত্তিধর্ম কম্বকেই হেতু বিশিষা, দেখানে বিনাশিদ্ধরূপ অনিতাম্বই সাধ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুখ্যনিতাম্বের অভাবই অনিতাম্ব, ইহা বলেন নাই। ধ্বংদে ব্যক্তিচারেরও কোনরূপ আশব্দা করেন নাই। স্থতরাং এখানে "ভত্ত" এই কথার দারা সেই পক্ষে, অর্থাৎ উহার পুর্বোক্ত ধ্বংদের নিতাম্ব পক্ষ বা ধ্বংদে অনিতাম্বের অভাবপক্ষকে গ্রহণ করিয়া দে পক্ষেও ঐ হেতুক্তে ব্যভিচার নাই—ইহা বলিয়াছেন, বুঝা যার। স্থাগণ প্রথম অধ্যারে ১৬ স্ব্রভাষ্য দেখিয়া ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন॥১৫॥

ভাষ্য ৷ যদপি সামান্যনিত্যত্বাদিতি, ইন্দ্রিয়প্রত্যাসত্তিপ্রাহ্থনৈন্দ্রিয়ক-মিতি—

অমুবাদ। আর যে "সামাভনি ত্য হাৎ" এই কথা —ইন্দ্রিয়ের সন্নি কর্ষের স্বারা গ্রাহ্ম (বস্তু) "ঐন্দ্রিয়ক" এই কথা —[ এতত্ত্ত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন ]—

#### সূত্র। সন্তানানুমানবিশেষণাৎ ॥১৩॥১৪৫॥

অমুবাদ। (উত্তর) যেহেতু সস্তানের, অর্থাৎ শব্দসস্তানের অনুমানে বিশেষণ (বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য) আছে [ অভএব নিভ্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই।]

ভাষ্য। নিত্যেম্বপ্যব্যভিচার ইতি প্রকৃতং। নেন্দ্রিয়গ্রহণসামর্থ্যৎ শব্দস্থানিত্যত্বং, কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়প্রত্যাসন্তিগ্রাহত্বাৎ সন্তানানুমানং, তেনানিত্যত্বমিতি।

অমুবাদ। নিত্যপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই, ইহা প্রকৃত, অর্থাৎ প্রকরণলব্ধ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতাবশতঃ শব্দের অনিত্যন্থ নহে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক্ত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিভ্যন্থ অনুমেয় নহে, (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রাহ্যন্তপ্রথাক্ত সন্তানের (শব্দসন্তানের) অনুমান, তৎপ্রযুক্ত (শব্দের) অনিভ্যন্থ (অনুমেয়)।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্থতে "সামান্তনিত্যত্বাৎ" এই কথার দারা ঘটত্ব-পটত্বাদি আতির নিত্যত্ব বলিয়া ঐক্তিরকত্ব-হেতু অনিত তের ব্যক্তিচারী, ইহা বলিয়াছেন। ইক্তিরের সিরকর্ষ দারা যাহা গ্রাহ্ম, তাহাকে বলে—ঐক্তিরক। ঘটত্বপট্রাদি জাতি ইক্তিরসির্নিকর্ষগ্রাহ্ম বলিঃ।, তাহাতে ঐক্তিরকত্ব-হেতু আছে, কিন্তু অনিত্যত্বসাধ্য না থাকার ব্যভিচার প্রদর্শিত হইরাছে। মহর্ষি এই স্ত্তের দারা ঐ ব্যভিচারের নিরাস করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্ম ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচারগ্রাহক ছইটি কথার উল্লেখ করিয়া স্ত্তের অবভারণা করিরাছেন।

স্ত্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বিশ্বাছেন যে, নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই—ইহা প্রক্কৃত, অর্থাৎ এই স্থরের পরে নিত্যপদার্থেও ব্যভিচার নাই, ইহাই মহর্ষির বক্তব্য, তাহাই এখানে মহর্ষির সাধ্য, ইহা প্রকরণজ্ঞানের দারাই বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ স্থ্র হইতে "নিত্যেদপি" এই বাক্য এবং পঞ্চদশ স্থ্র হইতে "অব্যভিচারঃ" এই বাক্যের অমুবৃত্তির দ্বারা এইস্ত্রে 'নিত্যেদপাব্যভিচারঃ" —এই বাক্যের লাভ হওয়ায়, ভাষ্যকার প্রথমে সেই কথাই বিলয়াছেন, এবং ইহার পরবর্ত্তা স্থ্রেও ভাষ্যকারের ঐ কথার যোগে অনেকে উহা পরবর্ত্তা স্থ্রেরই শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ততঃ "নিত্যেদপাব্যভিচারঃ" ইহা ভাষ্যকারেরই কথা, এবং এখানে ঐরপ ভাষ্যপাঠই প্রক্কৃত। তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাও ইহা নির্ণর করা যায়।

স্ত্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্নত্ব ছোরা শব্দের অনিতাত্ব অমুমেয় নহে, অর্থাৎ শব্দের অনিতাত্ব সাধন করিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐদ্রিয়কত্বকে হেতৃ বলা হয় নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ দারা প্রাহায়প্রপ্রযুক্ত শব্দের সন্তানের অনুমান করিয়া তৎপ্রযুক্ত শব্দের অনিত্যত্ব অনুমান করিতে হইবে, ইহাই মহধির বিবক্ষিত। শব্দের অনিত্যত্বানুমান হইতে শব্দের সম্ভানানুমানে বিশেষ আছে, স্মুভরাং অনিতাত্বানুমানে ঐক্রিয়কত্বহেতু না হওয়ায়, ঘটত্ব-পটম্বাদি জাতিরূপ নিতাপদার্থেও ব্যক্তিচার নাই, ইহাই এই স্থত্তের দার। মহর্ষি বলিয়াছেন। উন্দ্যোতকরও মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বণিয়াছেন যে, আমরা ঐক্সিয়কত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অনিতাত্ব সাধন করি না, কিন্তু অভিব্যক্তির নিষেধ করি। শব্দ অভিব্যক্তিধর্মক নছে, ইহা ঐ হেত্র দারা প্রতিপন্ন হইলে, শন্দে উৎপত্তিধর্মকত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইবে। সেই হেত্র দ্বারা শব্দে অনিতাত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই উদ্যোতকরের তাৎপর্যা। কিন্তু এথানে মহর্ষির ঐক্সিমকত্বহেত্র সাধ্য কি ? ইহা বিবেচা। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি ঐক্সিমক হইগাও উৎপত্তিধৰ্মক নহে, স্মৃতবাং উৎপত্তিধর্মকত্বদাধ্য বলা ধায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি আলোকাদির দারা অভি-ব্যক্ত হয়, স্মৃতরাং অভিব্যক্তিধর্মকত্বাভাব ও সাধ্য বলা যায় না। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে ঐক্সিকত্ব আছে, কিন্তু তাহার সন্তান না থাকায়, সন্তান ও সাধ্য বলা যায় না, স্থতরাং ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্যগ্রাহৃত্ব হেতুর দারা সম্ভানসাধাক অহুমান করিতে হইবে —ইহাও ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। স্থতরাং মহর্ষির ঐক্তিয়কত্ব হেতুর সাধ্য কি, এই প্রশের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইক্সিয়-সনিক্ষন্তব্বই সাধ্য। এইজন্মই ভাষাকার ঐক্রিয়কত্বের ব্যাখ্যায় বণিয়াছেন ইন্দ্রিয়-সনিকর্ষ-গ্রাহত্ব। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্য-গ্রাহ্ম, তাহা অবশুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিক্ষণ্ট হইবে, এই নিয়মে ব্যভি-চার নাই। শব্দ যখন ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-গ্রাহ্য, তথন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বিশেষ আবশুক। ভারাচার্য্য মহর্ষি গোতম শব্দস্থানে প্রবণক্রিয়ের গমন স্বীকার করেন নাই। অমূর্ত্ত শ্রবণেক্রির অন্তত্ত গমন করিতে পারে না। স্থতরাং শব্দই বীচি-তরক্ষের স্তার উৎপত্তিক্রমে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন হয়। শব্দের ঐরপ উৎপত্তি বা ঐরপে উৎপন্ন শব্দসমষ্টিই শব্দসন্তান। এই শব্দসন্তান স্বীকার করিলে শ্রবণেক্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্য হুইতে পারান, শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রান্থ হুইতে পারে। তাহা হুইলে সামান্ততঃ ঐক্রিয়কত্ব হেতুর বারা

শব্দে ইন্দ্রিরসন্নিকর্ষের অনুমান করিয়া, শেষে বিশেষতঃ শব্দ যথন প্রবণেন্দ্রিরের সন্নিকর্ষগ্রাহ্য, অত এব শব্দ প্রবণদেশে উৎপন্ন হয়, এইরূপে প্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমান করিলে, শব্দে উৎপত্তিধর্ম কন্ধ দিদ্ধ হইবে, তদ্বারা শব্দের অনিতাত্ব সিদ্ধ হইবে, ইহাই স্থাকার ও ভাষ্যকারের তাৎপর্যা। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রবণদেশে শব্দের উৎপত্তির অনুমানই ভাষ্যোক্ত সঞ্জানাহ্মান। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্যোই ঐ কথা বলিয়াছেন। শব্দ প্রবণদেশে উৎপন্ন না হইলে, অমূর্ক্ত বা গতিহীন প্রবণেন্দ্রিরের সহিত তাহার সন্নিকর্ম হইতে পারে না, সন্নিকর্ম না হইলেও শব্দ প্রবণেন্দ্রিরগ্রাহ্ হইতে পারে না, এইরূপ তর্কের দ্বারা অনুস্হীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিশেষাহ্মান শব্দসন্থান দিদ্ধ করিবে। স্ব্যে মহর্ষি "বিশেষণ" শব্দের দ্বারা শব্দসন্থানের অনুমানে এইরূপ বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য স্টচনা করিয়াছেন মনে হয়।

র্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ স্ত্রের ব্যাখ্যা করিরাছেন যে, অনুমানে অর্থাৎ ঐক্রিয়কত্ব-রূপ হেতৃতে সন্তান অর্থাৎ জাতির বিশেষণত্বশভঃ ব্যভিচার নাই। "সন্তান" শব্দের অর্থ "জাতি"। ঘটত্ব পটত্বাদি জাতিতে ঐক্রিয়কত্ব থাকিলেও জাতি না থাকার, জাতিবিশিষ্ট ঐক্রিয়কত্বরূপ হেতৃ নাই, স্থতরাং ব্যভিচার নাই, ইহাই বৃত্তিকার ও তন্মভান্নবর্ত্তীদিগের বক্তব্য। গলেশের শব্দচিস্তামণির "আলোক" টীকার মৈথিল পক্ষর মিশ্র শব্দের অনিতাত্বান্থমানে যে হেতৃর উল্লেখ করিয়াছেন, তদমুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ঐক্রপ স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা বার। কিন্তু "সন্তান" শব্দের ঘারা জাতি অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বিলার মনে হয় না। "তন্" ধাতৃর অর্থ বিস্তার। "সন্তান" শব্দের ঘারা সম্যক্ বিস্তৃত হয়, এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। তাৎপর্যাটীকাকার "সন্তনোতি" এইরূপ বৃৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থে শব্দ হইতে শব্দাস্তবের উৎপত্তিক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত শব্দসমন্তিকেও শব্দসন্তান বলা যায়। কিন্তু জাতি অর্থে "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্বাক্ত চতৃদ্ধশ স্ত্রে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাছিতে চতৃদ্ধশ স্ত্রে "সামান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই প্রত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ করিরাছেন। তাই প্রত্রে জাতি অর্থে অপ্রসিদ্ধ "সন্তান" শব্দের প্রয়োগ কেন করিবেন, ইহা চিন্তনীয় ৪ ১৬ ৪

ভাষ্য। যদপি নিত্যেম্বপ্যনিত্যবন্ধপচারাদিতি, ন।

অমুবাদ। আর যে ( উক্ত হইয়াছে ) নিত্যপদার্থেও অনিত্যপদার্থের স্থায় ব্যবহার থাকায় ( ব্যভিচার হয় )—ইহা নহে, অর্থাৎ সে ব্যাভিচারও নাই।

# সূত্র। কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানাৎ \* ॥ ১৭ ॥ ১৪৩ ॥

১। শব্দোহনিতাঃ সামান্তবত্বে সতি বিশেষগুণান্তরাসমানাধিকরণবহিরিঞ্জিরগাহার্থ ।--- মালোক ।

প্রচলিত বনেক পুস্তকেই উদ্ভ পুত্রপাঠের শেষভাগে "নিভোষণাবাভিচারঃ"—এইক্লপ অভিরিক্ত পুত্রপাঠ

অনুবাদ। (উত্তর) ষেহেতু "প্রদেশ" শব্দের দারা কারণ-দ্রব্যের অভিধান হয় [ অর্থাৎ জন্মদ্রব্যের সমবায়ি কারণ অবয়বর্ত্তপ দ্রব্যকেই তাহার প্রদেশ বলে। নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্যরূপ প্রদেশ নাই, স্কুতরাং তাহার প্রদেশ ব্যবহার যথার্থ নহে। স্কুতরাং আত্মা ও আকাশে বৃক্ষাদি অনিত্য পদার্থের ত্যায় যথার্থ প্রদেশ-ব্যবহার না হওয়ায়, তাহাতে হেতু না থাকায়, প্রব্রাক্ত ব্যভিচার নাই ]।

ভাষ্য। এবমাকাশপ্রদেশঃ আত্মপ্রদেশ ইতি। নাত্রাকাশাত্মনোঃ কারণদ্রব্যমভিধীয়তে, যথা কৃতকৃষ্য। কথং হ্যবিদ্যমানমভিধীয়তে ? অবিদ্যমানতা চ প্রমাণতোহনুপলকেঃ। কিং তর্হি তত্রাভিধীয়তে ? সংযোগস্যাব্যাপ্যবৃত্তিত্বং। পরিচ্ছিন্নেন দ্রব্যেণাকাশপ্র সংযোগো নাকাশং ব্যাপ্রোতি, অব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি, তদস্য কৃতকেন দ্রব্যেণ সামান্তং, ন হ্যামলকয়োঃ সংযোগ আশ্রয়ং ব্যাপ্রোতি, সামান্তক্বতা চ ভক্তিরাকাশস্য প্রদেশ ইতি। অনেনাত্মপ্রদেশো ব্যাখ্যাতঃ। সংযোগবচ্চ শব্দবুদ্যাদীনা-মব্যাপ্যবৃত্তিত্বমিতি। পরীক্ষিতা চ তাব্রমন্দ্রতা শব্দতত্ত্বং ন ভক্তিকুতেতি।

কম্মাৎ পুনঃ সূত্রকারস্থাম্মিমর্থে সূত্রং ন শ্রেরত ইতি। শীলমিদং ভগবতঃ সূত্রকারস্থ বহুম্বধিকরণেয়ু দ্বো পক্ষো ন ব্যবস্থাপয়তি, তত্র শাস্ত্রসিদ্ধান্তাত্তত্ত্বাবধারণং প্রতিপত্তুমূহতীতি মন্থতে। শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্তু স্থায়সমাখ্যাতমনুমতং বহুশাখমনুমানমিতি।

অনুবাদ। "এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ" এই কথা (উক্ত হইয়াছে) এখানে, অর্থাৎ এই প্রয়োগে (প্রদেশ শব্দের ঘারা) আকাশ ও আত্মার কারণদ্রব্য অভিহিত হয় না, যেমন কৃতকের, অর্থাৎ যেমন জন্যদ্রব্যের কারণদ্রব্য অভিহিত হয় [ অর্থাৎ জন্যদ্রব্য বৃক্ষাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের ঘারা যেমন ঐ বৃক্ষাদির কারণ শাখাদি অবয়ব দ্রব্য বুঝা যায়, তক্রপ আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দের ঘারা আকাশাদির কারণ-দ্রব্য বুঝা যায় না ], যেহেতু অবিভ্রমান, অর্থাৎ যাহা নাই—তাহা কিরূপে অভিহিত হইবে ? প্রমাণের ঘারা উপলব্ধি না হওয়ায় (আকাশাদির প্রদেশের) বিভ্রমানতা নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে সেই স্থলে "প্রদেশ" শব্দের ঘারা কি অভিহিত হয়, অর্থাৎ

দেখা বার। কিন্তু ঐ অংশ স্ত্রপাঠ নহে। তাৎপর্যাচীকা, তাৎপর্যাপরিশুদ্ধি ও স্থারস্চীনিবদ্ধানুসারে উল্লিখিত স্ত্রপাঠই গুহীত হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপ অতিরিক্ত স্ত্রপাঠ এথানে আবশ্রক ও সম্বতও নহে।

যদি আকাশাদির প্রদেশ না থাকে, তাহা হইলে "আকাশের প্রদেশ" "আত্মার প্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের দারা কি বুঝা যায় ? ( উন্তর ) সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব । পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ আকাশকে ব্যাপ্ত করে না, ব্যাপ্ত না করিয়া বর্ত্তমান হয় । তাহা ইহার ( আকাশের ) জন্মদ্রব্যের সহিত সাদৃশ্য, যেহেতু দুইটি আমলকীর সংযোগ আত্রায়কে ব্যাপ্ত করে না [ অর্থাৎ জন্মদ্রব্য আমলকী প্রভৃতির পরস্পর সংযোগ হইলে, সেই সংযোগ যেমন সমস্ত আত্রায়কে ব্যাপ্ত করে না, উহা আত্রায়কে ব্যাপ্ত না করিয়াই বর্ত্তমান হয়, তক্রপে আকাশের সহিত ঐ আমলকী প্রভৃতি জন্মদ্রব্যের সংযোগ হইলে ঐ সংযোগও আকাশ ব্যাপ্ত করে না, স্থতরাং জন্মদ্রব্যের সহিত আকাশের ঐ রূপ সাদৃশ্য আছে । ]

"আকাশের প্রদেশ"—এই প্রয়োগে "সামান্তর্কত", অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত সাদৃশ্য-প্রযুক্ত ভক্তি, [ অর্থাৎ ঐ স্থলে পূর্ব্বাক্ত সাদৃশ্য-সমন্ধ-বশতঃ "প্রদেশ" শব্দে গৌণী-লক্ষণা বুঝিতে হইবে। ] ইহার দ্বারা, অর্থাৎ "আকাশের প্রদেশ" এই প্রয়োগে প্রদেশ শব্দের অর্থব্যাখ্যার দ্বারা আত্মার প্রদেশ ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ "আত্মার প্রদেশ" এই প্রয়োগেও প্রদেশ শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ বুঝিতে হইবে। সংযোগের ন্যায় শব্দও জ্ঞানাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব, অর্থাৎ সংযোগ যেমন তাহার সমস্ত আশ্রায়কে ব্যাপ্ত করে না, তদ্ধেপ শব্দ ও আকাশকে এবং জ্ঞানাদি ও আত্মাকে ব্যাপ্ত করে না, উহারাও অব্যাপ্যবৃত্তি। তীব্রতা ও মন্দতা শব্দের তত্ত্বরূপে পরীক্ষিত্ত হইয়াছে (উহা) ভক্তিকৃত (ভাক্ত) নহে। [ অর্থাৎ তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের বাস্তব্ধর্ম্ম, উহা শব্দে আরোপিত ধর্ম্ম নহে, ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্কৃতরাং আকাশের প্রদেশ ব্যবহারের স্থায় শব্দে তীব্রত্ব মন্দত্ব ব্যবহারও ভাক্ত ইহা বলা যাইবে না। ]

প্রেশ্ন ) এই অর্থে অর্থাৎ আকাশাদি নিত্যন্তব্যের প্রদেশ নাই—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সূত্রকারের সূত্র কেন শ্রুত হয় না ? অর্থাৎ সূত্রকার মহর্ষি অক্ষপাদ এখানে ঐ সিদ্ধান্তবােধক সূত্র কেন বলেন নাই ? (উত্তর) বহু প্রকরণে ছুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন না—ইহা ভগবান্ সূত্রকারের (মহর্ষি অক্ষপাদের) স্বভাব। সেই স্থলে (বােদ্ধা) শান্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারে, ইহা (সূত্রকার) মনে করেন। শান্ত্রসিদ্ধান্ত কিন্তু "গ্রায়" নামে প্রসিদ্ধা; অনুমত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রমাণের ক্ষবিরুদ্ধ বহুশাখ—অনুমান।

টিপ্লনী। মহবি পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ স্থত্তে "নিভ্যেষপানিভাবত্বপচারাৎ" এইকথা বলিয়া

ত্রমোদশ স্থত্যোক্ত তৃতীয় হেতুতে যে বাভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এই স্থত্তের দারা তাহার নিরাস করিয়াছেন। তাই ভাষাকার এখানে মহর্বির চতুর্দশ স্থত্তোক্ত "নিত্যেম্বপি" ইত্যাদি অংশের উল্লেখপুর্বাক "ইতি ন" এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া মহর্ষির স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থাত্তের ধোলনা বুঝিতে হইবে। মহর্ষি তৃতীয় হেতু বলিয়াছেন, অনিত্যপদার্থের ন্যায় ব্যবহার। অনিতা স্থখহু:থে যেমন তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, তজ্ঞপ শব্দেও তীব্রত্ব ও মন্দত্বের ব্যবহার হয়, অতএব স্থপত্নথের স্থায় শব্দও অনিতা। ভাষ্যকার ঐ হেতুর দারা শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অভিব্যক্তিধর্মক নহে—ইহাই সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি ঐ হেতৃতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে বলিগছেন যে, নিতাপদার্থেও যথন অনিতাপদার্থের ন্তায় ব্যবহার হয়, তথন অনিত্যপদার্থের স্থায় ব।বহার অনিত্যত্ব বা উৎপত্তিধর্মকত্বের সাধক হয় না, উহা ব্যভিচারী। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেমন বুক্ষের প্রদেশ, কম্বলের প্রদেশ—এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, এইরূপ "আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"-- এইরূপও প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়, স্কুতরাং আকাশাদি নিত্যপদার্থেও অনিত্য বুক্ষাদির স্থায় প্রদেশ ব্যবহার হওয়ায় পুর্ব্বোক্ত ঐ হেতু ব্যভিচারী। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ এই ব্যভিচারের ব্যাখ্যা করিতে আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা অন্তরূপ বাবহার বা প্রয়োগের উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির অভিমত ব্যক্তিচার ব্যাখ্যা করিয়া, এই স্থত্তের ব্যাখ্যায় আকাশাদির প্রদেশ বাবহারকে গৌণ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই স্থত্তের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি নিত্য দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহারকেই গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ স্থত্তে তাঁহার তৃতীয় হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও দেখানে "এইরূপ আকাশের প্রদেশ, আত্মার প্রদেশ"—এইকথা বলিয়া, আকাশাদির প্রদেশ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া, ঐ ব্যভিচার বুঝাইয়াছেন। এবং এখানেও স্থতার্থবর্ণন করিতে, প্রথমে "আকাশপ্রদেশ", "আত্মপ্রদেশ" এইরূপ প্রয়োগই প্রদর্শন করিয়া স্থতার্থ বর্ণনপূর্বক ঐ "প্রাদেশ" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন।

মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার নিরাস করিতে এইস্থতে বলিয়ছেন বে, "প্রদেশ" শব্দের বারা কারণদ্রব্য ব্ঝা যায়। অর্থাৎ বৃক্ষাদি জন্ত প্রবার সমবারি কারণ, বে তাহার অবরবরূপ দ্রব্য; তাহাই "প্রদেশ" শব্দের মূখ্যার্থ। বৃক্ষের প্রদেশ বলিলে, বৃক্ষের কারণদ্রব্য শাখাদি অবরব ব্ঝা যায়। আকাশ ও আত্মা নিত্যদ্রব্য, তাহার কোন কারণই নাই, স্নৃত্রাং আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই। যাহা নাই—যাহা অবিদ্যমান, তাহা পেখানে প্রদেশ শব্দের হারা ব্ঝা যাইতে পারে না। স্নৃত্রাং আকাশের প্রদেশ, এবং আত্মার প্রদেশ, এইরূপ প্রয়োগে "প্রদেশ" শব্দের হারা তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ মূখ্যার্থ ব্ঝা যায় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রমাণের হারা আকাশ ও আত্মার প্রদেশ উপলব্ধি করা যায় না, স্নৃত্রাং উহা নাই। কিন্তু কোন পরিছিল্ল দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ হইলে, ঐ সংযোগ সমস্ত আশ্রেম ব্যাপ্ত করিতে পারে না। বেমন সুইটি আমলকীর সংযোগ হইলে ঐ সংযোগ ঐ আমলকীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিতে পারে না, এক্কন্ত উহাকে "অব্যাপার্তি" বলা হয়, তক্রপ বিশ্বব্যাপী আত্মাও আকাশের সহিত বটাদি

শ্রব্যের সংযোগ ও অব্যাপারতি। ঘটাদি জন্মরেরের সহিত আকাশাদি নিতাদ্রব্যের ঐরপ সাদৃত্ত আছে। ঐ সাদৃত্তপ্রযুক্তই ঘটাদি দ্রব্যের তার আকাশাদি দ্রব্যের প্রদেশ ব্যবহার হয়। আকাশাদির প্রদেশ বলিলে সেখানে ঐ প্রদেশ শদ্ধের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগের ন্তায় — ঘটাদি জব্যের সহিত আকাশাদি জব্যের সংযোগ যে অব্যাপার্তি, ইহাই বুঝা ষায়। প্রদেশ শব্দের পূর্ব্বোক্ত মুখ্যার্থ সেধানে বুঝা যায় না, কারণ তাহা সেধানে অলীক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের ন্থায় আকাশাদির সংযোগও অব্যাপার্তি, এ জন্ম আকাশাদি দ্রব্য প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যের সদৃশ। ঐ সাদৃশুরূপ "ভক্তি"-বশতঃ ঘটাদি দ্রব্যে প্রদেশ শব্দের স্থায় আকাশাদি দ্রব্যেও প্রদেশ শব্দের প্রয়োগ হয়। সাদুখ্যকেই "ভক্তি" বলিয়া তৎপ্রযুক্ত ঐরূপ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐন্থলে সাদৃশুপ্রযুক্ত ভক্তি, এইকথা বলিয়া, ঐ প্রয়োগকে ভাক্ত বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথায় তিনি সাদুখ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণাকেই "ভক্তি" বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়েও (২ আঃ, ১৪ স্থ্রভাষ্যে) ভাষ্যকারের ঐরপ কথা পাওরা যায়। লক্ষণা অর্থে "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ আরও বছপ্রন্থে দেখা যায়। ভাষ্যকার সাদুখ্য-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত গৌণীলক্ষণা স্থলেই "ভক্তি" শব্দের প্রব্যোগ করিয়াছেন। সাদু শু-সম্বন্ধ-বিশেষকেই গৌণীলক্ষণা বলিলে, উদ্যোতকরের ব্যাখ্যাত ভক্তিপদার্থও বস্ততঃ গৌণীলক্ষণাই হইবে। মূলকথা আকাশাদির প্রদেশ বলিলে, সেখানে ঐ "প্রদেশ" শব্দ মুখ্য নহে, উহা লাক্ষণিক। ইহার দারা সেখানে আকাশাদির সংযোগের অব্যাপাবৃত্তিত্ব বুঝা যায়। তাহাতে প্রদেশবিশিষ্ট ঘটাদি জন্মদ্রব্যের সহিত আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্রই বুঝা যায়: আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহাতে অবয়বরূপ প্রদেশ-পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহাতে অনিত্য-পদার্থের ন্যায় যথার্থ প্রদেশজ্ঞান না হওয়ায়, পর্ব্বোক্ত হেতু নাই। কারণ "ক্বতকবত্বপচারাৎ" এই কথার দ্বারা অনিত্যপদার্থের ন্তান কোন ধর্মের যথার্থ ব্যবহার বা যথার্থ জ্ঞানবিষয়ত্বই হেতু বলা হইয়াছে। আকাশাদি নিত্যপদার্থে ঐ হেতু না থাকায়, ব্যভিচার নাই। আকাশ ও আত্মার প্রদেশ না থাকিলে, আকাশের গুণ শব্দ ও আত্মার গুণ-জ্ঞানাদি ব্যাপার্ত্তি স্বীকার করিতে হয় ? এতচ্চত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, আকাশ ও আত্মা বিশ্বব্যাপী নিপ্রদেশপদার্থ হুইলেও যেমন তাহার সংযোগ অবাাপ্যবৃত্তি, তদ্রপ শব্দ ও জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্তি। কোন শব্দই আকাশে নিরবচ্ছিল বর্ত্তমান হয় না, এবং জ্ঞানাদি গুণবিশেষও আত্মাতে নিরবচ্ছিল বর্ত্তমান হয় না। শরীরাবিছিল আত্মাতেই জ্ঞানাদি গুণ জন্মে। ফলকথা, সংযোগের স্থায় শব্দ ও জ্ঞানাদি ও ষ্বব্যাপার্ত্তি হইতে পারে। স্বাপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ ও আস্থাতে প্রদেশ ব্যবহার যেমন ভাক্ত বা গৌণ বলা হইতেছে, তদ্ৰুপ শব্দে তীব্ৰম্ব ও মন্দম্বের ব্যবহারও ভাক্ত বলিব। তাহা হইলে অনিত্য স্থ্ৰ-ছঃধের স্তায় শব্দে বাস্তব তীব্রন্থ মন্দত্ব না থাকায় অনিত্যপদার্থের স্তায় যথার্থ বাবহার শব্দেও নাই, স্থতরাং শব্দে মহর্ষির অভিমত হেতু না থাকায়, ঐ হেতুর দারা তিনি সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। এতহন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তীব্রত্ব ও মন্দত্ব শব্দের

তত্ত্ব, অর্থাৎ উহা শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, উহা ভাব্ধ নহে, ইহা পূর্ব্বে পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ শব্দে যদি তীব্রন্ধ ও মন্দন্ধ বস্ততঃ না থাকে, উহা যদি শব্দে আরোপিত ধর্ম হয়, তাহা হইলে তীব্র শব্দ মন্দ শব্দকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহা বস্ততঃ তীব্র, তাহাই মন্দকে অভিভূত করিতে পারে। যাহা মন্দ তাহাকে তীব্র বিলয়া ভ্রম করিলেও উহা সেথানে মন্দকে অভিভূত করিতে পারে না। স্থতরাং এক শব্দ যথন অপর শব্দকে অভিভূত করে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তথন তীব্রন্ধ ও মন্দন্ধ শব্দের বাস্তবধর্ম্ম বিলয়াই স্বীকার করিছে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অয়েদশ স্বত্তায়ে তীব্রন্ধ ও মন্দন্ধ শব্দের বাস্তবধর্ম্ম, ইহা নির্ণাত হইয়াছে। স্থতরাং আকাশে প্রদেশ ব্যবহারকে ভাক্ত বলা যাইবে না।

আকাশ ও আত্মার প্রদেশ নাই—ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত হইলে, তিনি ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে এখানে কোন স্থা বলেন নাই কেন ? অর্থাৎ "কারণদ্রব্যস্ত প্রদেশশব্দেনাভি-ধানাৎ" এই স্থতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আকাশাদির নিপ্রাদেশত্ব কথিত হয় নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ অর্থপ্রকাশক স্থুত্র মহর্ষি এখানে কেন বলেন নাই ? ভাষ্যকার শেষে এখানে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া ভত্নভরে বলিয়াছেন যে, ভগবান স্থাকারের স্বভাব এই যে, তিনি বছ-প্রকরণেই ছইটী পক্ষ সংস্থাপন করেন না। শব্দের অনিতাত্বরূপ একটি পক্ষই এথানে মহর্ষি হেতৃর দ্বারা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আকাশাদির নিম্প্রদেশদ্বরূপ পক্ষ সংস্থাপনীয় হইলেও তিনি তাহা সংস্থাপন করেন নাই। বহু অধিকরণে অর্থাৎ অনেক প্রকরণেই স্থুত্রকার মহর্ষি পক্ষম্বয় সংস্থাপন করেন নাই—ইহা তাঁহার স্বভাব। তাৎপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, আকাশাদির নিস্তাদেশত্ব ও শব্দসন্তান স্ত্রকার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বলিলে, তাঁহাকে ঐ পক্ষসংস্থাপন করিতে হয়, কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। মহর্ষি তাহা না বলিলে, তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যাইবে ? এতহন্তরে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রনিদদ্ধন্ত হইতেই বোদ্ধা ব্যক্তি তত্ত্বনির্ণয় লাভ করিতে পারিবে, ইহা মহর্ষি মনে করেন। অর্থাৎ মহর্ষি তাহা মনে করিয়াই সর্বত সকল সিদ্ধান্তের সংস্থাপন করেন নাই। "শান্ত্রসিদ্ধান্ত" কাহাকে বলে ? এতহন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সায়সমাধ্যাত, অর্থাৎ যাহাকে স্থায় বলে, সেই অনুমত বছশাথ অনুমান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগ-মের অবিকৃদ্ধ অমুমানরূপ ন্তায়ই "শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত"। বোদ্ধা ব্যক্তি ঐ ক্যায়ের দারা মাকাশাদির নিশ্র-দেশত্ব বুঝিতে পারিবে। ভাষ কাহাকে বলে—ইহা ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে প্রথম স্থ্রভাষ্যে বিশ্বরাছেন। এথানে ঐ ভারকে "শাস্ত্রসিদ্ধান্ত" নামে উল্লেখ করিরাছেন। পক্ষসত্ত বিপক্ষে অসত্ত প্রভৃতি পঞ্চরপ, অথবা তন্মধ্যে রূপচতুষ্টয়ের সম্পত্তিই অমুমানরূপ রক্ষের বছশাধা<sup>১</sup>। অনুমানের হেতৃতে যে পক্ষদত্ব প্রভৃতি পঞ্চধর্ম অথবা উহার মধ্যে চারিটি ধর্ম থাকা আবশ্রক, ইহা প্রথম অধ্যায়ে হেম্বাভাসপ্রকরণে বলা হইয়াছে। এধানে অনুমানকে বহুশাধ বলিয়া ভাষ্যকারও ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্যোতকর ভাষ্যকারোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে নিজে বলিয়াছেন বে, মহর্ষি এখানে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ পর্য্যালোচনার দারাই আকাশাদির

১। অমুমানতরোদ্দ পঞ্চানাং রূপাণাং চতুর্বাং বা সম্পদ্ধ শাধাবহবা ইত্যর্বঃ।—তাৎপর্যাচীকা।

নিশুদেশত্ব ও শব্দসন্তান বুঝা বার, এই জন্মই মহর্ষি উহা প্রকাশ করিতে এখানে কোন স্থ্র বলেন নাই : বস্তুতঃ মহর্ষি এখানে স্পষ্টতঃ আকাশের নিশুদেশত্ববাধক কোন স্থ্র না বলিলেও চতুর্গ অধ্যারের দ্বিতীয়াহ্ণিকে (১৮ হইতে ২২ স্থ্র দ্রন্থর) আকাশের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে মহর্ষির স্থ্রের দ্বারা আকাশের নিতাত্বও যে তাঁহার সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা বায়। যথাহানে এ সকল কথা আলোচিত হইবে।

ভাষ্যকার এখানে শেষে যেরূপ প্রশ্ন করিয়া, তাহার যেরূপ উত্তর বলিয়াছেন, তদ্বারা স্ভায়দর্শনের অন্তঞ্জ প্রপ্রপ প্রশ্ন হইলে, ঐরূপ উত্তরই দেখানে ব্ঝিতে হইবে —ইহা ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার সকল দিদ্ধান্তই স্থ্র ছারা বলেন নাই। স্তায়ের দ্বারা অনেক দিদ্ধান্ত ব্ঝিয়া লইতে হইবে ও বোদ্ধা ব্যক্তি ব্ঝিয়া লইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়াই মহর্ষি সকল দিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া বলেন নাই। স্থতরাং স্থ্রকার মহর্ষির স্থ্রের ন্যুনতা বা দিদ্ধান্ত-প্রকাশের ন্যুনতা গ্রহণ করা বায় না। বস্ততঃ ভাষ্যকার প্রভৃতি স্তায়চার্য্যগণ গোত্মের অন্তক্ত অনেক দিদ্ধান্তকেই স্তায়ের দ্বারা গৌতমদিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করা অবশুক ষে, ভাষ্যকার নিজে স্ত্তর্য্বচনা করিলে, এখানে তিনি ঐরপ প্রশ্ন করিয়া ঐ রপ উত্তর দিতেন না। স্বরচিত স্ত্তের দ্বারাই মহর্ষির ন্যন্তা পরিহার করিতেন। যাঁহারা স্বায়দর্শনের দিতীয় অধ্যায়কে পরবর্তিকালে অস্তের রচিত বলিয়া বিশ্বাদ করেন, তাঁহারা এখানে প্রাচীন ভাষ্যকারের বিশ্বাদকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। তবে ইহা মনে করিতে পারি ষে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বে এখানে অন্ত কেহ অতিরিক্ত স্ত্ত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, ভাষ্যকার ঐ অনার্য স্ত্রের প্রত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে স্ত্ত্রারের ন্যন্তার আশক্ষা হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্রের ব্যালাছেন। মহর্ষি বহু প্রকরণেই চুইটি পক্ষ ব্যবস্থাপন করেন নাই, ইহা স্তায়দর্শনের অনেক স্থানে দেখিয়া ভাষ্যকার উহা ভগবান্ স্ত্রকারের স্বভাব ব্রিয়াছেন, এবং এখানে তাহাই বলিয়া মহর্ষির স্ত্ত্র ন্যন্তার পরিহার করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বে বা তাহার সময়ে অনেক স্তায় করিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বে বা তাহার সময়ে অনেক স্তায় করিয়াছেন, প্রচণিত স্তায়স্ত্রের মধ্যে অনেকস্থলে স্ত্রের ন্যন্তা দেখিয়া অনেক স্ত্রে ক্লিত হইয়াছিল, ভাষ্যকার সেই কল্লিত অনার্য স্ত্রেগিকে পরিত্রাগ করিয়া প্রকৃত স্তায়স্ত্রের উন্ধার ক্লারপ্র্বক তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। স্বায়্বাণ এখানে ভাষ্যকারের ঐরপ্রপ্রের অবতারণার পূর্ব্বাক্তরূপ কোন বারণ থাকিতে পারে কিনা, ইহা চিস্কা করিবেন য় ১৭ য়

ভাষ্য। তথাপি খল্লিদমস্তি, ইদং নাস্তীতি কৃত এতৎ প্রতিপত্তব্যমিতি, প্রমাণত উপলব্ধেরসুপলব্ধেশ্চেতি, অবিদ্যমানস্তর্হি শব্দঃ—

অমুবাদ। পক্ষান্তরে, অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষই সিদ্ধান্ত বলিলে, (শব্দনিত্যত্ব-বাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন )—এই বস্তু আছে, এই বস্তু নাই, ইহা কোন্ হেতুবশতঃ, বৃঝিবে ? (উত্তর) প্রমাণের দারা উপলব্ধিবশতঃ এবং অমুপলব্ধিবশতঃ,—অর্থাৎ প্রমাণের দারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহা আছে; যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই। তাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান ?

### সূত্র। প্রাপ্তকারণাদর্পলব্ধেরাবরণাদ্যর্পলব্ধেশ্চ॥ ॥১৮॥১৪৭॥

অমুবাদ। যেহেতু উচ্চারণের পূর্ব্বে (শব্দের) উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদির, অর্থাৎ শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণাভাবের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। প্রাগুচ্চারণান্নান্তি শব্দঃ, কশ্মাৎ ? অনুপলকোঃ। সতোহনুপলক্ষিরাবরণাদিভ্য, এতন্নোপপদ্যতে, কশ্মাৎ ? আবরণাদীনামনুপলক্ষিকারণানামগ্রহণাৎ। অনেনার্তঃ শব্দো নোপলভ্যতে, অসন্নিকৃষ্টশ্চেন্দ্রির ব্যবধানাদিত্যেবমাদ্যনুপলক্ষিকারণং ন গৃহত ইতি, সোহয়মনুচ্চারিতো নাস্তীতি।

উচ্চারণমস্থ ব্যঞ্জকং তদভাবাৎ প্রাপ্তচ্চারণাদমুপলন্ধিরিতি। কিমিদমুচ্চারণং নামেতি। বিবক্ষাজনিতেন প্রযন্তেন কোষ্ঠ্যস্থ বায়োঃ প্রেরিতস্থ কণ্ঠতাল্লাদিপ্রতিঘাতঃ, যথাস্থানং প্রতিঘাতাদ্বর্ণাভিব্যক্তিরিতি। সংযোগ-বিশেষো বৈ প্রতিঘাতঃ, প্রতিষিদ্ধক্ষ সংযোগস্থ ব্যঞ্জকত্বং, তত্মান্ন ব্যঞ্জকা-ভাবাদগ্রহণং, অপি স্বভাবাদেবেতি। সোহয়মুচ্চার্য্যমাণঃ প্রায়বেত, প্রায়-মাণশ্চাভূত্বা ভবতীত্যমুমীয়তে। উদ্ধিক্ষোচ্চারণান্ন প্রায়বেত, স ভূত্বা ন ভবতি, অভাবান্ন প্রায়ত ইতি। কবং ? আবরণাদ্যমুপলন্ধেরিত্যুক্তং। তত্মান্তৎপত্তি-তিরোভাব-ধর্মকঃ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। উচ্চারণের পূর্বেব শব্দ নাই। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি হয় না। বিশ্বমানের, অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বেব বিশ্বমান শব্দের আবরণাদি-প্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না; ইহা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্বেও বিশ্বমান থাকে, কিয় আবরণাদিপ্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না, এ কথা বলা যায় না। (প্রশ্ন) কেন ? যেহেতু অমুপলব্ধির প্রয়োজক আবরণাদির উপলব্ধি হয় না। বিশাদার্থ এই য়ে, এই পদার্থ কর্ত্ত্বক আর্ত্ত শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, এবং ইক্রিয়ের ব্যব্ধান-

বশতঃ অসন্নিকৃষ্ট (ইন্দ্রিয়সন্নিকর্যশূত্ত) শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না. ইত্যাদি অমুপলব্ধির প্রযোজক, অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপে শব্দের অনুপলব্ধির প্রযোজক কোন আবরণাদি উপলব্ধ হয় না। ( অভএব ) সেই এই অমুচ্চারিত ( শব্দ ) নাই।

( পূর্ববপক্ষ ) উচ্চারণ এই শব্দের ব্যঞ্জক, তাহার অভাববশতঃ উচ্চারণের পূর্বে ( শব্দের ) উপলব্ধি হয় না। ( উত্তর ) এই উচ্চারণ কি ? অর্থাৎ যে পদার্থের নাম উচ্চারণ, ঐ পদার্থ কি ? বিবক্ষাজ্ঞনিত প্রযত্ত্বের দ্বারা প্রেরিত উদরমধ্যগত বায়ু কর্ত্তক কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাত (উচ্চারণ)। যথাস্থানে প্রতিঘাতবশতঃ বর্ণের অভিব্যক্তি হয় [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ কণ্ঠতালু প্রভৃতির প্রতিঘাতই উচ্চারণ, এবং পূর্ববপক্ষবাদী তাহাকেই বর্ণাত্মকশব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন ]।

কিন্তু প্রতিঘাত সংযোগবিশেষ, সংযোগের ব্যঞ্জকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইরাছে, অর্থাৎ সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হয় না, ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ সূত্রভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অতএব ব্যপ্তকের অভাববশতঃ ( শব্দের )—অনুপলব্ধি নহে, কিন্তু ( শব্দের ) অভাব-বশতঃই--- সমুপলিরি। সেই এই শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইয়া শ্রুত হয় ( স্কুতরাং ) শ্রুমাণ শব্দ (পূর্বের ) বিভাষান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়, এবং উচ্চারণের পরে ( শব্দ) শ্রুত হয় না. ( স্কুতরাং ) তাহা ( শব্দ ) উৎপন্ন হইঃ। ধাকে না, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, অভাববশতঃ অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শব্দের বিনাশবশতঃ ( শব্দ ) শ্রুত হয় না। ( প্রশ্ন ) কেন ? অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্বেব ও পরে শব্দের **অভাবৰশ**তঃই যে, শব্দ শ্ৰাবণ হয় না, ইহা কিরূপে বুঝিৰ ? (উত্তর) **যে**হেতু আবরণাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব শব্দ উৎপত্তিধৰ্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক।

টিপ্লনী। মহর্ষি শব্দের অনিতাত্বসাধনে যে হেতু বলিয়াছেন—তাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার নিরাস করিয়া এখন এই স্থত্তের দারা শব্দের নিতাত্বরূপ বিপক্ষের বাধক তর্ক স্থচনা করিতে বলিয়াছেন বে, থেকেতু উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, এবং আবরণাদিরও উপলব্ধি হয় ন।। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি নিভ্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও উপলব্ধ হউক ? শব্দ নিত্য হইলে তাহা অবশ্য উচ্চারণের পূর্ব্বেও বিদ্যমান थारक। जारा रहेरल, जथन भरकत अवन रह ना त्कन ? श्रृद्ध शक्रवानी यिन वरलन रा, छेछातरनत পূর্বেও শব্দ বিদ্যমান থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু তথন কোন পদার্থ কর্ত্তক শব্দ আবৃত থাকে, ঐ আবরণরূপ প্রতিবন্ধকবশত:ই তথন শব্দের প্রবণ হয় না। শব্দ উচ্চারিত হইলে, তথন ঐ আবরণ না থাকার, শব্দের শ্রবণ হয়। অথবা উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকিলেও, তথন তাহার সহিত শ্রবণেক্রিয়ের সলিকর্ষ না থাকায়, অথবা তথন শক্ষ্রবণের ঐক্লপ কোন কারণবিশেষের

অভাব থাকার শব্দপ্রবণ হয় না। এতহতুরে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, আবরণাদির যথন উপদব্ধি হয় না, তথন উহাও নাই। শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বে বদি শব্দের অনুপ্রাক্তির প্রযোক্ত আবরণাদি থাকিত, তাহা হইলে প্রমাণের দারা অবশ্রই তাহার উপলব্ধি হইত। কলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ বিপক্ষবাধক তর্কের স্থচনা করিয়া তত্ত্বারা মহর্বি স্থপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহার স্বপক্ষনাধক হেতুতে ব্যভিচার শঙ্কা বা অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কার নিরাস করিরাছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির ত্যৎপর্য্য বর্ণন করিতে প্রথমে "অথাপি" এই শব্দের দ্বারা পক্ষান্তর প্রকাশ করিয়া শব্দ-নিত্যম্ববাদীদিগের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "এই বস্তু আছে" এবং "এই বস্তু নাই", ইহা কোন্ হেতুবশতঃ বুঝা যায় ? অর্থাৎ যাহারা শব্দের নিতাত্ব কল্পনা করেন, তাঁহারা বস্তুর অভিত্ব ও নান্তিত্ব কিলের বারা নির্ণয় করেন ? অবশু প্রমাণের বারা উপলব্ধি ও অমুপলব্ধিবশতঃই বন্ধর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের নির্ণর হয়, ইহাই ঐ প্রানের উত্তর বলিতে হইবে। তাই ভাব্যকার ঐ উত্তরই উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভাহা হইলে শব্দ অবিদ্যমান, অর্থাৎ প্রমাণের বারা উপলব্ধি ना रुरेलारे यथन वस्त नारे, रेहा वूसा यात्र, ज्थन উচ্চারণের পূর্বে শব্দও নাरे, रेहा वूसा यात्र। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিতে মহর্ষির স্থাত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অবিণ্যমানস্তর্হি শব্দঃ", এই বাক্যের সহিত স্থত্তের যোজনা করিয়া স্থ্তার্থ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রমাণের षाता **जिभनिक ना इहे**टनहे त्महे वस्त्र व्यविमामान, जाहा नाहे, हेहा यथन शृक्तभक्षतानी नित्मत्र अ অবশ্রস্বীকার্য্য, তথন উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ বিদ্যমান থাকে না, ইহা তাঁহাদিগেরও অবশ্রস্বীকার্য্য। कांत्रन डिक्टांत्रराव शृर्स्य भरन्तत डिशमिक रहा ना, भरन्तत अस्तर्भनिक अस्ताब्रक कांवरनानित्र উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্যকার মহর্ষির স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়। শেষে শব্দ নিতাছবাদী মীমাংসক সম্প্রদারের স্থাক্ষণ সমর্থক যুক্তির উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তথন উচ্চারণ না থাকায়, বর্ণাত্মক শব্দের অভিব্যক্তি হয় না। উচ্চারণ ই বর্ণাত্মক শব্দের ব্যক্তক, স্থতরাং উচ্চারণের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্ষক না থাকায়, বিদ্যমান শব্দেরও শ্রবণ হয় না। ভাষ্যকার মীমাংসক-সম্প্রদারের এই সমাধানের থণ্ডন করিতে প্রথমে উচ্চারণ কাহাকে বলে ?—এইরপ প্রশ্ন করিয়া, তছভরের বলিয়াছেন যে,—কোন শব্দ বলিতে ইচ্ছা হইলে, ঐ বিবক্ষা জ্বন্ত যে প্রযন্ত্র উৎপর হয়, তাহা কোর্চ্য, অর্থাৎ উদরমধ্যগত বায়ুকে প্রেরণ করে। তথন ঐ বায়ু কর্তৃক কণ্ঠ তালু প্রভৃত্তি স্থানের যে প্রভিত্বাত হয়, তাহাই উচ্চারণপদার্থ। পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ প্রতিদাভরূপ উচ্চারণকেই বর্ণাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক বলিবেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ বায়ুবিশেষের সহিত্ত কণ্ঠ, তালু প্রভৃত্তি স্থানের বিলক্ষণ সংযোগাই ঐ প্রতিঘাত। ঐ প্রতিঘাত ঐরপ সংযোগবিশেষ ভিন্ন আর কোন পদার্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রভিত্বাতরূপ উচ্চারণকে বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করায়—বন্ধতঃ সংযোগবিশেষকেই বর্ণের ব্যঞ্জক বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু সংযোগ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ স্ক্রভাবের বলা হইয়াছে। কার্চ ও কুঠারের সংযোগ নিবৃত্ত হইগেই যেমন সেখানে ধ্বনিরপ শব্দের শ্রবণ

হয়, ঐ শব্দ প্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ কার্চ-কুঠার-সংযোগ বিদ্যমান না থাকার, উহা ঐ শব্দের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ প্রবণরূপ অভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ কঠ, তালু প্রভৃতি হানের সহিত পূর্ব্বোক্ত বায়্বিশেষের যে বিলক্ষণ সংযোগ, (যাহা উচ্চারণপদার্থ) তাহাও বর্ণাত্মক শব্দপ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকার, তাহাও ঐ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না। কলকথা, পূর্ব্বোক্ত অরোদশ স্ত্রভাষো যে যুক্তির বারা ভাষ্যকার কার্চ-কুঠার-সংযোগের ধ্বনি ব্যঞ্জক থখন করিয়াছেন, ঐরূপ যুক্তির বারা সংযোগ কোনরূপ শব্দেরই ব্যঞ্জক হইতে পারে না,—ইহা সেধানে ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দের প্রবণকেই শব্দের অভিব্যক্তি ও উহার কারণবিশেষকেই শব্দের ব্যঞ্জক বলিতে হইবে। শব্দপ্রবণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যথন পূর্ব্বোক্ত সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ থাকে না, তৎকালে পূর্ব্বোৎপন্ন সংযোগবিশেষ বিনম্ভ হইরা যার, তথন তাহা ঐ শব্দপ্রবণের কারণ হইতে না পারার, ঐ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বাক্তরূপ যুক্তি।

উদ্যোতকর স্থ্রার্থবর্ণন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, যে যুক্তির দারা ঘটাদি-পদার্থ অনিত্য, ইহা উভয় পক্ষেরই সম্মত, শব্দেও সেই যুক্তি থাকায় শব্দও বটাদি-পদার্থের স্থায় অনিত্য, ইহা স্থাকার্য্য। ভাষ্যকারও পরে সেই যুক্তির উরেখ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরে বণিয়াছেন যে, শব্দ উচ্চার্য্যমাণ হইলেই শ্রুত হয়, অর্থাৎ উচ্চারণের পুর্বের শ্রুত হর না, স্থতরাং ক্রয়মাণ শব্দ পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দই কারণবশতঃ পরে উৎপন্ন হয়, ইহা অমুমানের দ্বারা বুঝা যায়, স্নতরাং শব্দ উৎপত্তিধর্মক। এবং উচ্চারণের পরেও যে সমরে শব্দ প্রবণ হয় না, তথন ঐ শব্দ নাই, উহা উৎপন্ন হইন্না বিনষ্ট হইন্নাছে, ইহাও অনুমানের দারা বুঝা যায়, স্মতরাং শব্দ বিনাশধর্মক। তাহা হইলে বুঝা যায়, শব্দ ঘটাদি-পদার্থের ভাষ উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। কারণ ঘটাদি অনিত্যপদার্থগুলিও উৎপত্তির পুর্বে বিদ্যমান থাকে মা, উহা "অভূষা ভবতি" অর্থাৎ পূর্বে বিদ্যমান না থাকিয়া উৎপন্ন হয়, এবং উহা "ভূষা ন ভবতি" অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে না, বিন্তু হয়। মহর্ষি উপসংহারে এই স্থত্তের দারা, এই শেষোক্ত যুক্তিরও স্টুচনা করিয়া, শব্দ উৎপত্তিবিনাশ-ধর্মাক, অর্থাৎ অনিত্য এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিন্নাছেন, তাই ভাষ্যকারও শেষে এখানে ঐ যুক্তির উল্লেখ করিন্না মহর্ষির সিদ্ধান্তের উপসংহার করিরাছেন। শব্দ উচ্চাধ্যমাণ হইরাই শ্রুত হয়, এই কথার দ্বারা উচ্চারণের পূর্ব্বে শ্রুত হয় না, ইহাই ভাষ্যকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উহার দারা শব্দ যে উচ্চারণের পূর্ব্বে থাকে না, উচ্চারণের পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দই উৎপন্ন হয়, ইহা অমুমানসিদ্ধ, এই কথা বলিয়া, ভাষ্যকার শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব সমর্থন করিয়াছেন; এবং উচ্চারণের পরে শব্দ শ্রবণ হয় না, এই কথা বলিয়া, তত্ত্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, ইছাও অমুমানসিদ্ধ বলিয়া শব্দের বিনাশধর্মকত্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দারা বধাক্রমে শব্দের উৎপতিধর্মকত্ব ও বিনাশধর্মকন্দ সমর্থন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, অতএব শব্দ উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মক। উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মকন্দই অনিত্যন্ত, স্থতরাং ঐ কথার দারা মহর্ষির সমর্থিত সিদ্ধান্তেরই উপসংহার করা হইরাছে। ভাষো "শ্রম্মাণশাভূষা ভবতীতামুমীয়তে। উদ্ধ্যেচারণার শ্রমতে স ভূষা ন ভবতি"—এইরূপ পাঠই প্রাকৃত বিদিয়া গৃহীত হইরাছে। কোন পুস্তকে এরূপ পাঠই পাওয়া যায়। যদিও ভাষ্যকার সংযোগবিশেষরূপ উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলেই শব্দপ্রবণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চারণের নিবৃত্তি হইলে, তথন হইতে সর্বাদা শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা স্বীকার্যা। উচ্চারণ নিবৃত্ত হইলে যে সময় হইতে আর শব্দশ্রবণ হয় না, সেই সময়কেই ভাষ্যকার এখানে উচ্চারণের উদ্ধিকাল বিলয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকালে শব্দশ্রবণ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্যা। কেন হয় না ওত্তভ্তরে—তথন শব্দ থাকে না, শব্দ বিনষ্ট হওয়ায়, তথন শব্দের আভাববশতঃই শব্দ শ্রবণ হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। কারণ তথন শব্দশ্রবণ না হওয়ায় অয়্ম কোন প্রয়োজক নাই। শব্দের কোন আবরক অথবা শব্দশ্রবণের কোন কারণবিশেষের অভাব তথন প্রমাণের ঘারা প্রতিপন্ন না হওয়ায়, উহা নাই য় ১৮ য়

ভাষ্য। এবঞ্চ সতি তত্ত্বং পাংশুভিরিবাকিরন্নিদমাহ—

অমুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইলে, তত্তকে যেন ধূলির দারা ব্যাপ্ত করভঃ ( জাত্যুত্তরবাদী মহর্ষি ) এই সূত্রদয় বলিতেছেন—

# সূত্র। তদর্পলব্ধেরর্পলস্তাদাবরণোপপতিঃ॥ ॥ ১৯॥ ১৪৮॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) সেই অমুপলব্ধির, অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত আবরণের অমুপলব্ধির উপলব্ধি না হওয়ায়, আবরণের উপপত্তি, অর্থাৎ আবরণ আছে।

ভাষ্য। যদ্যসুপলস্তাদাবরণং নাস্তি, আবরণাসুপলব্ধিরপি তর্হ্যসুপ-লস্তামাস্তীতি, তস্থা অভাবাদপ্রতিষিদ্ধমাবরণমিতি।

কথং পুনর্জ্জানীতে ভবান্নাবরণানুপলন্ধিরূপলভ্যত ইতি। কিমত্র জ্ঞেয়ং ? প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্বাৎ সমানং। অয়ং খল্পাবরণমনুপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে নাবরণমুপলভ ইতি, যথা কুড্যেনার্তস্থাবরণ-মুপলভ্যানঃ প্রত্যাত্মমেব সংবেদয়তে। সেয়মাবরণোপলন্ধিবদাবরণা-মুপলন্ধিরপি সংবেদ্যেবেতি। এবঞ্চ সত্যপহতবিষয়মৃত্ররবাক্যমন্ত্রীতি।

অমুবাদ। যদি অমুপলিরিবশতঃ আবরণ নাই, তাহা হইলে, অমুপলিরিবশতঃ আবরণের অমুপলিরিও নাই। তাহার, অর্থাৎ আবরণের অমুপলিরির অভাববশতঃ আবরণ অপ্রতিষিদ্ধ, [ অর্থাৎ আবরণের অমুপলিরিকেও যখন উপলব্ধি করা যায় না, তখন অমুপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণের অমুপলব্ধি নাই, ইহা স্বীকার্য্য, তাহা হইলে আবরণের উপলব্ধি স্বীকৃত হওয়ায় আবরণ আছে, ইহা স্বীকার্য্য।

প্রেম্ম) আবরণের অমুপলি উপলব্ধ হয় না, ইহা আপনি কিরপে জানেন ? (উত্তর) এ বিষয়ে জানিব কি ? প্রত্যাত্মবেদনীয়ত্ববশতঃ, অর্থাৎ মনের ঘারাই বুঝা যায় বলিয়া, উপলব্ধি ও অমুপলব্ধির জ্ঞান সমান। বিশাদর্থি এই বে, এই ব্যক্তি, অর্থাৎ জ্ঞাতা জীব আবরণকে উপলব্ধি না করিয়া, "আমি আবরণ উপলব্ধি করিতেছি না"—এইরপে মনের ঘারাই (ঐ অনুপলব্ধিকে) বুঝে, যেমন কুড্যের ঘারা আবৃত বস্তুর আবরণকে উপলব্ধি করতঃ মনের ঘারাই (ঐ উপলব্ধিকে) বুঝে। (অতএব) সেই এই আবরণের অমুপলব্ধিও আবরণের উপলব্ধির ভায় জ্ঞেরই, অর্থাৎ ঐ আবরণের অনুপলব্ধিও মনের ঘারা বুঝাই যায়। (সিদ্ধান্তবাদী ভাষ্যকারের উত্তর) এইরপ হইলে, অর্থাৎ আবরণের অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি স্বীকার করিলে উত্তরবাক্য (জাত্মত্তর বাক্য) অপহত বিষয়, ইহা স্বীকার্য। [অর্থাৎ তাহা হইলে যে তুই সূত্রের ঘারা জ্ঞাতিবাদী পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্থান হয় না, জ্ঞাতিবাদীর উত্তর বাক্যের বিষয় অপহত হয়। কারণ তিনি এখন আবরণের অমুপলব্ধিরও উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন।]

টিপ্পনী। অসহ হর বিশেষের নাম "জাতি"। স্কপ্ল ও বিতপ্তায় ইহার প্রায়োগ হয়। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে এই জাতির সামান্ত লক্ষণ বলিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আছিকে ইহার বিশদ বিবরণ করিয়াছেন। জপ্ল ও বিতপ্তার জাতিবাদী প্রকৃততত্ত্বকে ধূলিসদৃশ জাতির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন। ঐ জাতির উদ্ধার করিলে, তথন প্রকৃত তত্ত্ব পরিবাক্ত হয়, জাতিবাদী নিগৃহীত হন। শন্ধনিতাদ্ববাদী পূর্ব্বপক্ষী জল্প বা বিতপ্তা করিলে, এখানে কিরূপ "জাতির" দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বকে আচ্ছাদিত করিতে পারেন, কিরূপ জাতির দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতে পারেন, মহর্ষি এখানে ছই স্ত্রের দ্বারা তাহারও উল্লেখ-পূর্ব্বক তৃতীয় স্থ্রের দ্বারা তাহার ধণ্ডন করিয়াছেন। স্কপ্ল বা বিতপ্তা করিয়া যাহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীয়া জাতির দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব আচ্ছাদিত করিতে না পারেন, প্রকৃততত্ত্ববাদীদিগকে নিগৃহীত করিয়া অসত্যের প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে স্থান্ন ও স্ব্রাক্ত করিয়া অসত্যের প্রচার করিতে না পারেন, মহর্ষি এখানে তাহাও করিয়া, নিজ সিদ্ধান্তকে স্থান্ন ও স্ব্রাক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি এই স্ত্রের দ্বারা জাতিবাদীর প্রথম কথা বলিয়াছেন ধে, ধদি আবরণের উপলন্ধি হয় না বলিয়া, আবরণ নাই—ইহা বলা যায় (পূর্বস্ত্রে তাহাই বলা হইয়াছে), তাহা হইলে আবরণের অনুপলন্ধিও নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আবরণের অনুপলন্ধির অন্তাব, ইহাই স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণের অনুপলন্ধির অন্তাব,

আর্রণের উপলন্ধির অন্তাবের অভাব, স্থতরাং তাহা বস্ততঃ আবরণের উপলন্ধি। আবরণের উপলন্ধি। আবরণের উপলন্ধি শীকার করিলে, আবরণ আছে—ইহা স্বাকার্য্য। তাহা হইলে, আবরণ প্রতিষিদ্ধ হয় না, পূর্ববস্থানে যে আবরণের অমুপলন্ধিবশতঃ আবরণ নাই—বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপে স্থ্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক জাতিবাদীর কথা ব্যক্ত করিয়া, শেষে নিজে স্বতন্ত্রভাবে জাতিবাদীর উত্তরের দ্বরোই তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্ম জাতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে. আবরণের অমুপলন্ধির যে উপলন্ধি হয় না, ইহা আপনি কিরূপে বুঝেন ? এতত্বভরে জাতিবাদীর কথা ভাষাকার বলিয়াছেন যে, এবিষয়ে বুঝিব কি ? অর্থাৎ উহা বুঝিবার জন্ত বিশেষ চিস্তা অনাবশুক, কারণ উহা মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, মনের দ্বারাই উহা বুঝা যায়। যেমন কুড্যের দারা আরুত বস্তুর ঐ কুডারূপ আবরণকে উপলব্ধি করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি", এইরূপে মনের দারাই ঐ উপলব্ধির উপলব্ধি হয়, তদ্রুপ আবরণকে উপলব্ধি না করিলে, "আবরণকে উপলব্ধি করিতেছি না" এইরূপে মনের দারাই ঐ অমুপলব্ধির উপলব্ধি হয়। পুর্বোক্ত উপন্তর্কার উপল্রি ও অনুপল্রির উপল্রি এই উভয়ই মানস্প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, মনের দ্বারা ঐ উভয়কেই সমানভাবে বুঝা যায়, এজন্ত ঐ উপলব্ধিষয় সমান। স্থতরাং আবরণের উপলব্ধির ন্তায় আব-ণের অমুপলব্ধিও জ্বের পদার্থ। ভাষাকার জাতিবাদীর এই উত্তরের দারাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ হইলে আর এখন জাত্যন্তরবাক্যের বিষয় থাকিল না। অর্থাৎ আবরণের অমুপলন্ধির উপলব্ধি হয় না, এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই জাতিবাদী জাত্যন্তর বলিয়াছেন। এখন আবরণের অনুপলিক্ষিরও উপলক্ষি হয়, উহাও জেয়, মনের দারাই উহা বুঝা যার, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অপহরণ বা অপলাপ করায় আর তিনি জাত্যন্তর বলিতে পারেন না ৷ "অপহাতবিষয়ং" এই কথার ব্যাপ্যায় উদ্যোতকর বলিয়াছেন, "নাম্মোখান-মন্তীতি"—মর্থাৎ তাহা হইলে. ( জাতিবাদীর ) এই স্থান্তারেরও উত্থান হয় না । কারণ স্মাবরণের অনুপ্রলুক্তির উপলক্ষি স্বীকার করিলে ঐ স্থত্রদ্বয় বলা যায় না। ভাষে। "উত্তরধাকামন্তি"—এথানে "অন্তি" এই শব্দ স্বীকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনগণ স্বীকার অর্থ স্থচনা করিতে "অন্তি" এইরূপ অব্যয় শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন, ইহা কয়েক স্থানে বাৎস্যায়নের প্রয়োগের ছারাও বুঝা যায়। যাহা মনের হারাই বুঝা যায়, তাহা প্রত্যেক আত্মাই বুঝিতে পারে। এজন্ম তাহাকে প্রভাগেরবেদনীয় বলা যাইতে পারে। কিন্ত ভাষ্যকার পরে "প্রভাগেরমেব সংবেদরতে"—এইরূপ প্রব্যোগ করায় "প্রত্যাত্ম" এই বাকাটি এখানে করণবিভক্তার্থে অবায়ীভাব সমাস, ইহা মনে হয়। "আত্মন" শব্দের অন্তঃকরণ অর্থও কথিত আছে। এরপ সমাস স্বীকার করিলে "প্রত্যাত্মং" এই বাক্যের দ্বারা "মনসা" অর্থাৎ মনের দ্বারা, এইরূপ অর্থও বুঝা বাইতে পারে। "সংবেদয়তে" এই স্থলে ভাষ্যকার চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার অন্তত্ত্বও "বেদয়তে" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯।

ভাষ্য। অভ্যমুজ্ঞাবাদেন ভূচ্যতে জাতিবাদিনা।

অনুবাদ। স্বাকারবাদের দারাই, অর্থাৎ আবরণের অনুপলব্ধির সত্তা স্বাকার পক্ষেই জ্বাতিবাদা ( এই সূত্র ) বলিতেছেন।

## সূত্র। অর্পলম্ভাদপ্যর্পলব্ধি-সম্ভাবান্নাবরণার্প-পত্তিরর্পলম্ভাৎ॥ ২০॥ ১৪৯॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অনুপলিকপ্রযুক্ত আবরণের অনুপপত্তি (অসতা) নাই, যেহেতু অনুপলিকি থাকিলেও অনুপলিকির (আবরণের অনুপলিকির) সন্তা আছে।

ভাষ্য। যথাহত্বপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপলব্ধিরস্তি, এবমত্মপলভ্য-মানমপ্যাবরণমস্তীতি। যদ্যপ্যত্মজানাতি ভবানত্মপলভ্যমানাপ্যাবরণাত্মপ-লব্ধিরস্তীতি, অভ্যত্মজায় চ বদতি, নাস্ত্যাবরণমত্মপলম্ভাদিত্যেতস্মিমপ্য-ভ্যত্মজাবাদে প্রতিপত্তিনিয়মো নোপপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। যেমন অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, এইরূপ অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণ আছে। যদিও আপনি অনুপলভ্যমান হইয়াও আবরণের অনুপলব্ধি আছে, ইহা স্বীকার করেন, এবং স্বীকার করিয়া অনুপলব্ধি-প্রযুক্ত আবরণ নাই, ইহা বলেন, এই স্বীকারবাদেও প্রতিপত্তির নিয়ম অর্থাৎ অনুপলব্ধি থাকিলেই অভাব থাকে, এইরূপ জ্ঞাননিয়ম উপপন্ন হয় না।

টিপ্রনী। জাতিবাদী পূর্বাস্থ্রের দারাই আবরণের সত্তা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিন্ধাস্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন, আবার এই স্ত্র বলা কেন? এই স্ত্র নিরর্থক, এতছন্তরে ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, অভ্যন্তজাবাদ অর্থাৎ স্থীকারবাদ অবশ্যন করিয়াই জাতিবাদী এই স্ত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বাস্থ্রে আবরণের অমুপলন্ধি স্থাকার করিয়া, ঐ হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়াছেন। আবরণের অমুপলন্ধির অমুপলন্ধিবশতঃ আবরণের উপলন্ধি সমর্থন করিয়া তদ্বারা আবরণের সজা সমর্থন করিয়াছেন। এই স্ত্রে বলিয়াছেন যে, যদি আবরণের অমুপলন্ধির অমুপলন্ধি সত্ত্বেও তাহার অন্তিম্ব স্থীকার কর, তাহা হইলে, আবরণের অমুপলন্ধিবশতঃ আবরণ নাই, ইহা বলিতে পার না। কারণ অমুপলভাসান বস্তরও অন্তিম্ব স্থীকার করিলে, অমুপলভাসান আবরণের অন্তিম্ব করিয়া, আবার যদি বল, উপলভাসান না হওয়ায় আবরণ নাই, তাহা হইলে জ্ঞানের নিয়ম উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা উপলন্ধ হয়, ভাহা আছে, যাহা, উপলন্ধ হয় না, তাহা নাই—এইরূপে জ্ঞানের যে নিয়ম, তাহা থাকে না। অমুপলভাসান বল্কর অন্তিম্ব স্থীকার করিলে

অমুপলন্ধির দারা বস্তুর অভাব দিদ্ধ হয় না; কারণ, ঐ অমুপলন্ধি অভাবের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা অভাবের সাধক হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপে এই স্ত্তের দ্বারা জাতিবাদী অমুপলন্ধির ব্যভিচারিত্ব প্রদর্শন করিয়া উহার দ্বারা আবরণের অভাব দিদ্ধ হয় না, ইহাই স্থচনা করিয়াছেন। ছই স্ত্তের দ্বারা চরমে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যভিচার প্রদর্শনই জাতিবাদীর এখানে উদ্দেশ্য। জাতিবাদী নিজে আবরণের অমুপলন্ধির উপলন্ধি স্থীকার না করিলেও তাহার অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া চরমে অমুপলন্ধির অন্তব্দক প্রস্থেই স্থত্তে অমুপলন্ধির অনৈকান্তিকত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভায়বার্ত্তিক প্রভৃতি অনেক প্রস্থেই স্তত্তে শত্রুপলন্ধিন্দার্ভাববং", এইরূপ পাঠ দেখা যায়। ভায়্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা ঐরূপ পাঠ তাহারও সম্মত, ইহা মনে আদে। কিন্তু ভায়স্টীনিবন্ধ ও তাৎপর্যাটীকায় "অমুপলন্ধিনভাবাং" এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত হওয়ায় তাহাই গৃহীত হইয়াছে। স্ত্ত্তে "অমুপলন্ধাদিশি" এখানে "অপি" শক্টে স্বীকারদ্যোতক। "অমুপলন্তাদিশি" ইহার ব্যাখ্যা অমুপলন্তেহপি। স্ত্ত্তে ঐরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় অনেক স্থলে দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ের ৪০ স্ত্র ও টিপ্লনী দ্রুষ্ঠ্য॥২০।

#### সূত্র। অরুপলম্ভাত্মকত্বাদরুপলব্ধেরহেতুঃ ॥২১॥১৫০॥

অনুবাদ। (উত্তর) অনুপলব্ধির (আবরণের অনুপলব্ধির) অনুপলস্তাত্মকত্ব-বশতঃ, অর্থাৎ উহা আবরণের উপলব্ধির অভাব রূপ বলিয়া ("তদনুপলব্ধেরনুপলস্তাৎ" ইত্যাদি সূত্রে আবরণের উপপত্তিতে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা) অহেতু।

ভাষ্য। যতুপলভ্যতে তদন্তি, যশ্লোপলভ্যতে তমান্তাতি। অনুপ-লম্ভাত্মকমদদিতি ব্যবস্থিতং। উপলব্যভাব\*চানুপলবিবিতি, সেয়মভাবত্বা-মোপলভ্যতে। সচ্চ থলাবরণং, তস্থোপলব্যা ভবিতব্যং, ন চোপলভ্যতে, তন্মামান্তীতি। তত্র যতুক্তং "নাবরণানুপপত্তিরনুপলম্ভা"দিত্যযুক্তমিতি।

অমুবাদ। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা আছে, যাহা উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই। অমুপলস্তাত্মক, অর্থাৎ উপলব্ধির অভাব অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত (স্বাক্কত)। উপলব্ধির অভাবই অমুপলব্ধি। সেই এই অমুপলব্ধি অভাবইবশতঃ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আবরণ সৎপদার্থ ই, (কারণ থাকিলে) তাহার উপলব্ধি হইবে, কিন্তু (তাহা) উপলব্ধ হয় না, অতএব নাই। তাহা হইলে, যে বলা হইয়াছে—"অমুপলব্ধিবশতঃ আবরণের অমুপপত্তি নাই"—ইহা অযুক্ত।

টিপ্রনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদীর পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়াছেন। জাতিবাদীর প্রথম কথা এই যে, আবরণের অমুপলন্ধির যথন উপলব্ধি হয় না, তখন আবরণের অমুপলব্ধির অভাব, অর্থাৎ আবরণের উপলব্ধি স্বীকার করিতে ইইবে। তাহা হইলে আবরণের সহাট স্বীকৃত হয়। কারণ আবরণ না থাকিলে, তাহার উপশুদ্ধি থাকিতে পারে না,—নির্বিষয়ক উপলব্ধি হয় না। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা বলিয়াছেন যে, আবরণের সন্তা সমর্থনে জাতিবাদী যে েজু বলিয়াছেন, তাহা হেজু হয় না, উহা অহেজু। কারণ অমুপল্রির উপল্রেরির অভাব-স্বরূপ। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে তাৎপর্য্যাটীকাকার বলিয়াছেন যে, অনুপলব্ধি উপলব্ধির অভাব, স্থতরাং তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না, বাহা অমুপলব্ধি, তাহার উপলব্ধি হইলে, ভাহার অমুপল্কিছ স্বীকার করা যায় না, ইহাই জাতিবাদী মনে করেন। জাতিবাদী তাঁহার ঐ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই অধবরণের অনুপল্জির উপল্জি হয় না,—ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু অমুপল্জি ভাবপদার্থ-বিষয়ক প্রামাণের বিষয় না হইলেও, অভাব-বিষয়ক প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে। অমুপল্রির উপল্রিই হইতে পারে না, ইহা নিযুক্তিক। উপল্রির অভাবরূপ অমুপল্রি মনের দ্বারাই বুঝা যায়, উহা মানসপ্রত্যক্ষদিদ্ধ। ফল্কথা, অভাববোধক প্রমাণের দ্বারা অমুপ্রক্রিরপ অভাবপদার্থের উপল্যক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তাহাতে অমুপ্রক্রির স্বরূপহানির কোনই যুক্তি নাই। স্থতরাং আবরণের অনুপ্রানির উপল্রি হয় না, এই হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা অহেতু। আবরণের অমুপল্যনির যখন মনের দ্বারাই উপল্যুন্ধি হয়, তখন আবরণের অনুপ্রাধির অনুপ্রাধি নাই, স্মুতরাং জাতিবাদীর ঐ হেতু অসিদ্ধ। তাৎপর্যাটীকাকার এইভাবে ভাষ্যেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অমুপলন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া, ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, কিন্তু অভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা অবশুই উপলব্ধ হয়, অনুপল্ঞাত্মক বস্তু, অর্থাৎ উপল্কির অভাবরূপ বস্ত অভাব-বিষয়ক প্রমাণগম্য বলিয়া, তাহাকে "অসং", অর্গাৎ অভাব বলে। অভাবত্ববশত: উহা উপলব্ধ হয় না, অর্থাৎ ভাব-বিষয়ক প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার অধ্যাহারাদি স্বীকার করিয়া. পূর্ব্বোক্তরূপে ভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেও ভাষ্য-সন্দর্ভের দারা সংলভাবে ভাষ্যকারের কথা বুঝা যায় যে, অনুপল্কি অভাবপদার্থ বলিয়া, তাহার উপলব্ধি হয় না। যাহা উপলব্ধির অভাবস্থরপ তাহা "অসং" বলিয়া স্বীকৃত, ন্ততরাং তাহা উপলব্ধির বিষয়ই হয় না। কিন্ত আবরণ অভাবপদার্থ নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ অভাব, তাহা আবরণ হইতে পারে না, তাহা শব্দকে আবৃত করিতে পারে না। স্থতরাং আবরণ থাকিলে ভাবপদার্থ বলিয়া উহা উপলব্ধির বিষয় হইবেই। কিন্তু শব্দের উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দের কোন আবরণ উপশব্ধ হয় না, তথন কোন আবরণ থাকিলে অবগ্রন্থ কোন প্রমাণের দ্বারা खाहात **উ**পमिक्त हरे हे, यथन উপमिक्त हम नां, ज्थन छेहा नारे—रेहा खीकार्य। खाहा हरेल অফুণলব্ধি বশতঃ আবরণের অফুপপত্তি নাই —এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। কারণ याहा जेननक हम, जाहा जाएह, याहा जेननक हम ना, जाहा नाहे-- এই निम्नम जाताहज আছে। অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলে দেখানে তাহার অভাব থাকিবে, এই নিয়মের ব্যক্তিচার নাই। অমুপল্জিকে উপল্জির যোগ। না বলিলে আবরণের অমুপল্জির অমুপল্রিবশতঃ আবরণের অমুপল্রির অভাব সিদ্ধ হুইতে পারে না। স্থতরাং জ্বাভিবাদী সিদ্ধান্তীর অমুপলব্দি হেতুতে যে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়াছেন ভাছাও নাই। উপলব্দির যোগ্য পদার্থের

অমুপল্কি হইলেই দেখানে তাহার অভাব থাকে, এইরূপ নিয়নে জাতিবাদী পুর্বোক্তরূপ ব্যভিচার বশিতে পারেন না। কারণ তাঁহার মতে আবরণের অমুপদ্ধি উপদ্ধির সোগ্যই নহে। অবশ্র ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণের মতে অমুপগন্ধি অভাবপদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না, উহা উপলব্দির অযোগ্য, ইহা সিদ্ধান্ত নহে। ভাষ্যকার এরপ কথা বলিলে অসিদ্ধান্ত বলা হয়। এই জ্ঞাই মনে হয়, তাৎপর্যাটীকাকার পূর্কোঞ্চরণে ভাষাব্যাখ্যা ও স্থ্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্ত ভাষ্যকারের সন্দর্ভের দার৷ বুঝা যায়, তিনি জাতিবাদীর মত স্বীকার করিপ্লাই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন, এবং স্থত্তকারেরও এরপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ অনুপশ্ধি অভাব-পদার্থ বা অসৎ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা উপলব্ধির অযোগ্য, ইহা স্বাকার করিলেও আবরণ যখন ভাবপদার্থ, তথন তাহাকে উপলব্ধির অযোগ্য বলা যাইবে না, জাতিবাদীও তাহ। বলিতে পারিবেন না। স্থতরাং আবরণের অমুপলব্বিবশতঃ তাহার অভাব অবশু স্বীকার করিতে হইবে। উপলব্ধির যোগ্য পদার্থের অনুপলব্ধি থাকিলে দেখানে তাহার অভাব থাকে, এইরপ নিয়মে জাতিবাদী ব্যক্তিচার প্রদর্শন করি:ত পারিবেন না। ফলকথা, জাতিবাদীর মত স্বীকার করিয়াই ভাগ্যকা: উচ্চারণের পূর্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তথন শব্দ থাকে না, শব্দের অভাববশত:ই তথন শব্দের উপলব্ধি হয় না, শব্দ নিত্য হইলে তথনও শব্দের উপলব্ধি হইত, যথন উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধি হয় না, তথন দেই সময়ে শব্দ জ্বন্মে নাই, শব্দ উৎপত্তিধর্মক, অভ এব শব্দ অনিত্য-এই মূল দিশ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। স্রধীগণ এখানে ভাষাকারের সন্দর্ভে মনোধোগ করিয়া তাঁহার ভাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন । ২১ ।

ভাষ্য। অথ শব্দস্য নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞানানঃ কন্মাদ্ধেতোঃ প্রতিজ্ঞানীতে ? অনুবাদ। (প্রশ্ন) শব্দের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞাকারী কোন্ হেতুপ্রযুক্ত (শব্দের নিত্যত্ব) প্রতিজ্ঞা করেন ?

## সূত্র। অস্পর্শতাৎ ॥২২॥১৫১॥

অমুবাদ। (উত্তর) যেহেতু অম্পর্শব আছে (অতএব শব্দ নিত্য)।

ভাষ্য। অস্পর্শমাকাশং নিত্যং দৃষ্টমিতি, তথা চ শব্দ ইতি।

অনুবাদ। স্পার্শনূত আকাশ নিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্রপ, [ অর্থাৎ ধাহা যাহা স্পার্শনূত, সে সমস্তই নিত্য, যেমন আকাশ, শব্দও আকাশের ত্যায় স্পার্শনূত, অতএব শব্দ নিত্য]।

টিপ্লনী। শব্দের নিতাম্ব ও অনিতাম্ববোধক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত সংশয় হওর:র, শব্দের অনিতাম্ব পরীক্ষিত হইরাছে। কিন্ত বাহারা "শব্দ নি গ্র" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগের হেতু কি ? তাঁহারা হেতুর দারা শব্দের নিতাম্ব সাধন না করিলে, বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না, মৃত্রাং বিপ্রতিপত্তির মূল পরপক্ষের অর্গাৎ শব্দের নিতাম্ব গক্ষের গ্রেত্ অবশ্য জিজাস্ত, এবং

শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থন করিতে হইলে, পরপক্ষের হেতুরপ্ত দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক। এক মহর্ষি স্বপক্ষের সাধন বিশারা এখন পরপক্ষের হেতুর উল্লেখপূর্বক তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। ভাষ্যকারও পূর্বেলিক প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থত্তের দ্বারা ঐ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অনিত্য: শক্ষঃ" এইরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শক্ষনিত্যত্ববাদী "অস্পর্শত্বাং" এইরপ হেতুবাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ হেতুবাক্যের দ্বারা বুঝা বায়, অস্পর্শত্বজ্ঞাপক অর্থাৎ শব্দে স্পর্শ নাই; এজন্ম বুঝা বায় শক্ষ নিত্য। আকাশে স্পর্শ নাই, আকাশ নিত্য।—এই দৃষ্টাস্তে স্পর্শশৃন্মতা নিত্যত্বের ব্যাপা, অর্থাৎ স্পর্শন্ম হইলেই সে পদার্থ নিত্য, এইরপ ব্যাপ্তিঃ নিশ্চয় হওয়ায়—অস্পর্শত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে নিত্যত্ব দিন্ধ হয়, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর কথা ॥২২॥

ভাষ্য। সোহয়মূভয়তঃ স্ব্যভিচারঃ, স্পর্শবাংশ্চাণুর্নিত্যঃ, অস্পর্শঞ্চ কর্মানিত্যং দৃষ্টং। অস্পর্শন্তাদিত্যেতস্ত সাধ্যসাধর্ম্যেণোদাহরণং—

## সূত্র। ন কর্মানিত্যত্বাৎ ॥২৩॥১৫২॥

অমুবাদ। সেই ইহা, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অম্পর্শত্ব হেতু উভয়তঃ (দ্বিবিধ উদাহরণেই) সব্যভিচার। (কারণ) স্পর্শবান্ হইয়াও পরমাণু নিত্য, স্পর্শপৃত্য হইয়াও কর্ম্ম অনিত্য দেখা যায়। "অস্পর্শত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের সাধ্যসাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু কর্ম্ম অনিত্য।

ভাষ্য। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যেণোদাহরণং—

## সূত্র। নাণুনিত্যত্বাৎ ॥২৪॥১৫৩॥

অনুবাদ। সাধ্যবৈধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত উদাহরণ নাই, যেহেতু পরমাণু নিত্য।

ভাষ্য। উভয়শ্মিকুদাহরণে ব্যভিচারান্ন হেডুঃ।

অমুবাদ। উভয় উদাহরণে, অর্থাৎ দ্বিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচারবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত অস্পর্শন্ত ) হেতু নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত হুই স্থত্তের দারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের নিভাদ্বাহ্মানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর পরিগৃহীত অস্পর্শদ্বহেতু দিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী, স্থতরাং উহা সব্যভিচার নামক
হেত্বাভাস, উহা হেতুই নহে। যাহা যাহা স্পর্শন্ত্র, সে সমস্তই নিভ্য, ইহা বলা যায় না; কারণ,
কর্ম স্পর্শন্ত হইয়াও নিভ্য নহে। অস্পর্শত্ব কর্মে আছে, ভাহাতে নিভ্যত্ব সাধ্য না থাকায়
অস্পর্শত্ব নিভাত্বের ব্যভিচারী। এবং যেখানে যেখানে অস্পর্শত্ব নাই, অর্থাৎ যাহা যাহা
স্পর্শবান, সে সমস্তই নিভ্য নহে, ইহাও বলা যায় না, কারণ পরমাণু স্পর্শবান্ হইয়াও নিভ্য।

ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই স্থত্তের অবতারণা করিয়াছেন, এবং শেষে দিবিধ দৃষ্টান্তে ব্যক্তিচারবশতঃ শন্দের নিত্যন্তামুমানে অস্পর্শন্ত হেতু হয় না, এই কথা বলিয়া মহর্ষির ছই স্থত্তের মূল প্রতিপাদ্য প্রকাণ করিয়াছেন। "অস্পর্শন্তাং" এই হেতৃবাক্য বলিলে উদাহরণবাক্য বিবিধ, সাধর্ম্যোদাহরণ ও বৈধর্ম্যোদাহরণ। কিন্তু ঐ হলে দিবিধ উদাহরণবাক্যই নাই। কারণ, বাদীর গৃহীত অস্পর্শন্তহেতু ঐ স্থলে দিবিধ দৃষ্টান্তেই ব্যভিচারী। মহর্ষি ছই স্থত্তে "নঞ্" শন্দের হারা যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দিবিধ উদাহরণবাক্যের, ইহা ব্যাইতেই ভাষ্যকার স্থত্তের পূর্ব্বে যথাক্রমে "সাধ্যসাধর্ম্যেলোদাহরণং" এবং "সাধ্যবৈধর্ম্যেলোদাহরণং" এই ছইটি বাক্যের পূর্ব করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্ত্রন্থ "নঞ্" শন্দের যোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃবিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত অমুমানে নিতাত্ব সাধ্য, অম্পর্শত্ব হেতু। বেখানে বেখানে নিতাত্ব সাধ্য নাই, দে সমস্ত স্থানেই অস্পর্শস্ত হেতু নাই, অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ মাত্রই স্পর্শবান, যেমন ঘট, এইরূপে বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য বলিলে, মহর্ষির পূর্ব্বস্থত্যোক্ত কর্ম্মেই ব্যভিচার প্রদর্শিত হইতে পারে। তথাপি মহর্ষির স্থতাস্থরের দারা প্রমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করা বুঝা যায়, বেখানে বেখানে অম্পর্শন্ত হেতৃ নাই, সে সমস্ত স্থানে নিত্যত্বসাধ্য নাই, অর্পাৎ স্পর্শবান পদার্থমাত্রই অনিত্য, ধেমন ঘট, এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্যই এথানে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, তদনুসারেই মহর্ষি সূত্রাশ্তরের দারা পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। বেস্থলে হেতু ও সাধ্য সমব্যাপ্ত, অর্থাৎ হেতৃবিশিষ্ট সমস্ত স্থানেই যেমন সাধ্য আছে, ভদ্রূপ সাধ্যযুক্ত সমস্ত স্থানেও হেতৃ আছে, এইরূপ স্থলে যাহা যাহা হেতুলুন্ত, সে সমস্তই সাধ্যশূন্ত, এইরূপেও বৈধর্ম্মোদাহরণবাক্য বলা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে শব্দের অনিত্যদারুমানে ঐরূপে বৈধর্ম্যোদাহরশবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ।কারের কথা গ্রহণ না করিলেও মহর্ষির উদাহরণবাকোর লক্ষণ স্থত্তের দ্বারা বিশেষতঃ এথানে "নাণুনিতাত্বাৎ" এই স্থত্যের দারা ভাষাকারের প্রদর্শিত বৈধর্ম্যোদাহরণবাক্য যে মহর্ষির সম্মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরস্ত তাৎপর্যাটীকাকারও এখানে মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন কেন ? এক কর্ম্মেই দিবিধ উদাহরণে ব্যক্তিচার বুঝা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, কার্যাত্ব ও অনিতান্তের ন্যায় পুর্বপক্ষবাদীর গৃহীত নিতাত্ব ও অম্পর্শত্ব, সমব্যাপ্ত নহে, ইহা বুঝাইতেই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যক্তিগর প্রদর্শন করিয়াছেন?। স্থতরাং বুঝা যায়, বেখানে হেতু ও সাধ্য সমব্যপ্তি (বেমন অনিত্যন্ত্রসাধ্য কার্য্যন্তহেতু) দেখানে বাহা বাহা হেতুশুস্ত সে সমস্ত সাধাশুক্ত এইরপেও বৈধর্ম্যোদাহরণবাকা হইতে পারে এবং তাহা মহর্ষির সম্বত, ইহা এখানে তাৎপর্যাটী কাকারও স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে ভাষাকার প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব-প্রকরণে মহর্ষির মতামুদারেই বৈধর্ম্মোদাহরণবাক্য বলিয়াছেন, স্মুতরাং উদ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র

<sup>&</sup>gt;। জ্বশর্শেন কর্মণেবোভয়তো বাভিচারে লক্ষে নিত্যেনাগুনা বাভিচারোদ্ভাবনং কুতক্ত্বানিতাত্ববৎ সমব্যাপ্তিকত্ত্ব-নিয়াক্রণার্থং দ্রষ্টবাং ।—ভাৎপর্যাচীকা।

ভাষ্যকারের ঐ বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ইহাও আমরা বলিতে পারি। এ বিষঃর অন্তান্ত কথা প্রথম অধ্যারে যথামতি বলিয়ছি (১ম খণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রন্টব্য)। মূলকথা, পূর্বপক্ষবাদী নিত্যত্বসাধ্য ও অস্পর্শত্বহেতুকে সমব্যাপ্ত বলিলে স্পর্শবান্ (হেতুশ্ন্ত) পদার্থমাত্রই অনিত্য (সাধ্যশ্ন্ত)—ইহা বলিতে হয়, কিন্তু স্পর্শবান্ পরমাণু অনিত্য না হওয়ায় পূর্বপক্ষবাদী তাহাও বলিতে পারেন না, স্কুতরাং কোনরূপেই ঐ স্থলে বৈধর্ম্মোদাহর্মবাক্য বলা যায় না, ইহাই মহর্ষি পরমাণুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন ॥২০০১॥

#### ভাষ্য। অয়ং তর্হি হেতুঃ ?

অনুবাদ। তাহা হইলে ইহা হেতু ? [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যবানুমানে অস্পর্শন্ত হেতু না হওয়ায়, উহা ভ্যাগ করিয়া এই হেতু বলিব ? ]

#### সূত্র। সম্প্রদানাৎ ॥২৫॥১৫৪॥

অনুবাদ। যেহেতু (শব্দে) সম্প্রদান অর্ধাৎ সম্প্রদীয়মানত্ব আছে, (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। সম্প্রদীয়মানমবস্থিতং দৃষ্টং, সম্প্রদীয়তে চ শব্দ আচার্য্যে-ণান্তেবাসিনে, তম্মাদবস্থিত ইতি।

অপুবাদ। সম্প্রদীয়মান (বস্তু) অবস্থিত দেখা যায়, শব্দও আচার্য্য কর্ম্ভ্রক অস্তেবাসীকে সম্প্রদন্ত হয়, অভএব (শব্দ) অবস্থিত।

টিপ্ননী। মহর্ষি শক্ষনিতাত্ববাদীঃ পূর্ব্বেক্ত হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিয়া এই স্থ্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর অন্ত হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তাহারও নিরাক্রণ করিয়াছেন। এই স্ত্রের "সম্প্রদান" শব্দের দ্বারা সম্প্রদীয়মানদ্বই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন নিতাপদার্থে সম্প্রদীয়মানদ্ব নাই, দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ সম্প্রদীয়মানদ্ব হেতু নিতাত্বসাধ্যের বিরুদ্ধ। এক্ষম্ত ভাষ্যকার বিশিয়াছেন যে, সম্প্রদীয়মান বস্তু অবস্থিত দেখা যায়। অর্থাৎ অবস্থিতত্বই এখানে সম্প্রদীয়মানদ্ব হেতুর সাধ্য। যে বস্তুর সম্প্রদান করা হয়, তাহা সম্প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত থাকে। সম্প্রদীয়মান ধনাদি ইহার দৃষ্টান্ত। আচার্য্য যে শিষ্ণকে বিদ্যাদান করেন, তাহা বস্তুতঃ শব্দেরই সম্প্রদান। শব্দে সম্প্রদীয়মানদ্ব হেতু থাকায় শব্দ সম্প্রদানের পূর্ব্বেও, ক্ষর্যাৎ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের অনিতাত্ব সাধনে যে সকল হেতু বলা হইয়াছে, তন্থার! শব্দের অনিতাত্ব সিদ্ধ হয় না। উচ্চারণের পূর্ব্বেও শব্দ থাকে, ইহা সীকার করিতে হইলে, শব্দের অনিতাত্ববাদীর নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইবে। এই অভিসন্ধিতেই শব্দনিতাত্ববাদী সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব সাধন করিয়াছেন ॥২৫॥

#### সূত্র। তদন্তরালানুপলব্ধেরহেতুঃ ॥২৩॥১৫৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই উভয়ের অর্থাৎ শুরু ও শিষ্যের অন্তরালে (শব্দের) অনুপলন্ধিবশতঃ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না, উহা হেত্বাভাস।

ভাষ্য। যেন সম্প্রদীয়তে যশ্মৈ চ, তয়োরন্তরালেংবস্থানমস্থ কেন লিঙ্গেনোপলভাতে ? সম্প্রদীয়মানো ছবস্থিতঃ সম্প্রদাতুরপৈতি সম্প্রদানঞ্চ প্রাপ্রোতীত্যবর্জনীয়মেত্ব।

অমুবাদ। যিনি সম্প্রদান করেন, এবং যাহাকে সম্প্রদান করা হয়, সেই উভয়ের, অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের অস্তরালে এই শব্দের অবস্থান কোন্ হেতুর দ্বারা বুঝা যায় ? অবশ্য সম্প্রদায়মান পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতা হইতে অপগত হয় এবং সম্প্রদানকে (দানীয় ব্যক্তিকে) প্রাপ্ত হয়, ইহা অবর্জ্জনীয় অর্থাৎ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থ্রের ঘারা পূর্ব্বোক্ত হেডু অসিদ্ধ বলিয়া উহাকে অহেডু বলিয়াছেন।
মহর্ষির কথা এই বে, গুরু শিষ্যকে শব্দ সম্প্রদান করেন, ইহা অসিদ্ধ। গুরু শিষ্যকে শব্দ
সম্প্রদান করিলে ঐ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পূর্ব্বেও ঐ শব্দকে উপলব্ধি করা যাইত। অগ্রেজ্ঞ
সম্প্রদান-স্থলে দাতা ও গৃহীতার মধ্যে পূর্ব্বেও দেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে
শব্দ-সম্প্রদানের পূর্ব্বে যথন দেয় শব্দের উপলব্ধি হয় না, তথন পূর্ব্বপক্ষবাদী শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ
করিতে পারেন না। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব অসিদ্ধ হইলে, উহা হেডু হয় না। স্থতরাং গুরু ও
শিষ্যের অস্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহা বুঝিবার কোন হেডু নাই। তাই ভাষ্যকার বিলয়াভেন যে, কোন্ হেডুর ঘারা গুরু-শিষ্যের অস্তরালে শব্দের অবস্থান বুঝা যায় ? অর্থাৎ উহা বুঝিবার
হেডু নাই। সম্প্রদীয়মান পদার্গ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত থাকিয়া সম্প্রদাতার নিকট হইতে
সম্প্রদান-বাক্তিকে প্রাপ্ত হয়, ইহা অবশ্বমীকার্য্য। কিন্তু শব্দের যে সম্প্রদান হয়, ইহার সাধক হেডু
নাই। পরন্ত পূর্ব্বোক্ত রূপ বাধকই আছে। ২৬॥

#### সূত্র। অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ ॥২৭॥১৫৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর)—অধ্যাপনাপ্রযুক্ত—অর্থাৎ বেহেতু গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, অতএব (শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর) প্রতিষেধ নাই অর্থাৎ শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব আছে।

ভাষ্য। অধ্যাপনং লিঙ্গং, অসতি সম্প্রদানেহধ্যাপনং ন স্থাদিতি।

অমুবাদ। অধ্যাপনা লিঙ্গ, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনাই তাহার সম্প্রদীয়মানত্বের সাধক, সম্প্রদান না থাকিলে অধ্যাপন থাকে না ।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্থতের ছারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, শব্দের যথন অধ্যাপন আছে, অর্থাৎ শব্দের অধ্যাপনা যথন সর্ব্ধসিদ্ধ, গুরু শিষ্যকে শব্দের অধ্যাপনা করেন, ইহা যথন সকলেই স্বীকার করেন, তথন উহার ঘারাই শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হয়। শব্দের সম্প্রদীয়মানত্ত অধ্যাপনাই শিঙ্গ। উন্দোভকর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দ অবস্থিত থাকে, ইহাতে অধ্যাপনাই লিঙ্ক বা অমুমাপক হেতু। ধন্তুর্মেদবিৎ আচার্য্য শিষ্যকে ধেপানে বাণপ্রয়োগ শিক্ষা প্রদান করেন, দেখানে ঐ বাণ সেই গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে। এই দৃষ্টাস্তে শব্দের অধ্যাপনাস্থলেও শব্দ গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে অবস্থিত থাকে, ইহা অমুমান-সিদ্ধ। স্থতরাং গুরু ও শিষ্যের অন্তরালে শব্দের অবস্থান প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও অমুমানের দারা উহার উপলব্ধি হওয়ায়, উহা স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার কিন্তু "অস্তি সম্প্রদানে-হুধ্যাপনং ন স্থাৎ"—এই কথার দারা অধ্যাপনাকে এখানে সম্প্রদানের *বিক্ল*রপেই ব্যাখ্যা করিয়া শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ বলিয়াছেন, বুঝা যায়। শব্দে সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হইলে, তদ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব রূপ দাধ্য দিদ্ধ হইবে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। ভাষ্যকার যে এথানে অধ্যাপনাকে সম্প্রদানেরই লিক্সরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা পরবর্ত্তী স্থত্তভাষ্যের দ্বারা স্থাস্পইই বুঝা যায়। গুরু শিষ্যকে শব্দ-সম্প্রদান করিয়া, গ্রহণ করাইয়া থাকেন, উহাই শব্দের অধ্যাপনা,— উহা শব্দের সম্প্রদান ব্যতীত হইতে পারে না, স্নতরাং অধ্যাপনা শব্দের সম্প্রদানের লিঙ্গ—ইহাই এখানে ভাষ্যকারের কথা ॥ ২ 1 ॥

## সূত্র। উভয়োঃ পক্ষয়োরগুতরস্থাধ্যাপনাদ-প্রতিষেধঃ ॥২৮॥১৫৭॥

অমুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর) উভয়পক্ষে অধ্যাপনা বশতঃ অর্ধাৎ শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হইতে পারায় ( অধ্যাপনাপ্রয়ুক্ত ) অগ্যতরের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। সমানমধ্যাপনমূভয়োঃ পক্ষয়োঃ সংশয়ানির্ত্তঃ। কি-মাচার্য্যস্থঃ শব্দোহন্তেবাসিনমাপদ্যতেতদধ্যাপনং, আহোস্থিন্ন্ত্যোপদেশব-দ্যাহীতস্থানুকরণমধ্যাপনমিতি। এবমধ্যাপনমিলঙ্গং সম্প্রদানস্থেতি।

অনুবাদ। অধ্যাপন উভয়পক্ষে সমান, যেহেতু সংশয়নিবৃত্তি হয় না। (সে কিরূপ সংশয়, তাহা বলিতেছেন) কি আচার্যাস্থ শব্দ অস্তেবাসীকে প্রাপ্ত হয়, তাহা অধ্যাপন ? অথবা নৃত্যের উপদেশের ন্যায় গৃহীতের অমুকরণ অধ্যাপন ? এইরূপ হইলে, অর্থাৎ অধ্যাপন উভয় পক্ষেই সমান হইলে, অধ্যাপন সম্প্রদানের লিঙ্গ হয় না।

সিদ্ধান্তবাদী মহবি এই স্থত্তের দার৷ পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বস্থত্তোক্ত উভরের নিরাস করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষেই যথন অধ্যাপনা হইতে পারে, তথন অধ্যাপনাপ্রযুক্ত অন্ততর-পক্ষের, অর্থাৎ শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের নিষেধ হয় না। বৃত্তিকার বিখনাথ স্থত্তার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, অন্ততরপক্ষের অর্থাৎ অনিত্যত্ব-সাধকের অধ্যাপনা-প্রযুক্ত যে প্রতিষেধ, ভাহা সম্ভব হয় না। কারণ, অধ্যাপন। উভয়পক্ষেই সমান। বুত্তিকার "সমানস্থাৎ" এই বাক্যের অধ্যাহার স্বীকার করিরা ঐরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও অধ্যাপনা উভয়পক্ষে সমান, ইহা বলিয়াছেন। "উভয়োঃ পক্ষরোরধ্যাপনাৎ"—এইরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে, উভয়পক্ষেই অধ্যাপনা হয়, এই কথার দারা অধ্যাপনা উভয়পক্ষেই সমান, এই অর্থ বুঝা বাইতে পারে । স্থতরাং ভাষ্যকার ঐরপেই স্থতার্থ বুঝিয়া অধ্যাপনা উভন্নপক্ষে সমান, এই কথা বলিন্নাছেন, বুঝা যায়। অধ্যাপনাপ্রযুক্ত উভন্ন পক্ষের কোন পক্ষেরই প্রতিষেধ হয় না, এইরূপে সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলে, সূত্রে "অন্তত্তরক্ত" এই বাক্য বার্থ হয়। ভাষাকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার সমানত্ব বুঝাইতে অধ্যাপনার স্বরূপবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আচার্য্যে যে শব্দ অবস্থিত থাকে, সেই শব্দই শিঘ্যকে প্রাপ্ত হয় ? তাহাই অধ্যাপনা ? অথবা নুভোর উপদেশস্থলে শিষ্য যেমন শিক্ষকস্থ নুভাক্রিয়াকেই লাভ করে না, সেই নৃত্যক্রিয়াকে অমুকরণ করে, অর্থাৎ তৎসদৃশ নৃত্যক্রিয়া করে, এইরূপ শব্দের অব্যাপনা-স্থলে শিষ্য আচার্য্যের উচ্চারিত শব্দের অমুকরণ করে—ইহাই অধ্যাপনা ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বধন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনার স্বরূপ নিরাস করিয়া পুর্ব্বোক্তরূপ সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারেন না, তথন অধ্যাপনা উভরপক্ষেই সমান হওরায় উহা সম্প্রদানের শিক্ষ হয় না। কারণ, যদি আচার্য্যস্থ শব্দই আচার্য্য কর্ত্তক সম্প্রদন্ত হইয়া শিষ্যকর্ত্তক প্রাপ্ত না হয়, যদি শিষ্য নৃত্যের উপদেশের স্থায় পৃহীত শব্দের অনুকরণই করে, তাহা হ'টলে শেষোক্তপ্রকার অধ্যাপনা-স্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য ; স্থতরাং অধ্যাপনা সম্প্রদানের সাধক হয় না । শব্দের সম্প্রদান ব্যতীতও যথন শেষোক্ত প্রকার অধ্যাপনা হইতে পারে, তথন অধ্যাপনা হেতুর দারা শব্দের সম্প্রদীয়মানত্ব সিদ্ধ হয় না। তাহা না হটলে শব্দের অৰম্ভিত্ত সিদ্ধ না হওয়ায় শব্দের নিজাছ সিদ্ধ হইতে পারে না, স্মতরাং শব্দের অনিভাত্বরূপ অন্তত্তর পক্ষের নিষেধ হয় না—ইহাই ভাষাকারের চরম বক্তব্য। শব্দের অনিতাত্ববাদী ভাষ্যকারের মতে আচার্য্যন্ত শব্দুই শিষ্যকে প্রাপ্ত হয় না, শিষ্য নুত্যোপদেশের স্থায় গহীত শব্দের অমুকরণই করে, ইহাই সিদ্ধান্ত, তথাপি পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের সম্মত অধ্যাপনার শ্বরূপেরও উল্লেখ করিয়া ভাষাকার ঐ বিষয়ে সংশয় স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। ভাষাকারের বিবক্ষা এই যে, শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বেও অবস্থিত থাকে, আচার্য্যস্থ শব্দুই শিষাকে প্রাপ্ত হয়, এই পক্ষ সিদ্ধ না হওয়া পর্যাস্ত যথন উহা উভয়বাদিসগত হইবে না. তদ্রপ আমাদিগের পক্ষও উভয়বাদিসমত না হওয়ায়, বিপ্রতিপত্তিবশতং ঐ উভয়পক্ষ সন্দিয় । স্করাং

যে পক্ষে অধ্যাপনাস্থলে শব্দের সম্প্রদান হয় না, সেই পক্ষ স্বীকার করিলে, যথন অধ্যাপনার 
দারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ হইতে পারে না, তথন পূর্ব্বোক্তরূপে সন্দিগ্ধস্বরূপ অধ্যাপনা সম্প্রদানের 
শিক্ষ হয় না । পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি প্রমাণের দ্বারা অধ্যাপনার প্রথমোক্ত স্বরূপই সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অধ্যাপনার দ্বারা শব্দের সম্প্রদান সিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার 
সম্মত অধ্যাপনার স্বরূপ এখন ও সিদ্ধ হয় নাই । তিনি উগ সিদ্ধ করিতেই সম্প্রদীয়মানত্ব কেতৃর 
উল্লেখ করিয়া তাহা সিদ্ধ করিতেই অধ্যাপনা হেতৃর উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তুতঃ শব্দনিত্যতাবাদীর মতে শব্দের সম্প্রদান হইতেই পারে না । নিত্যপদার্থের সম্প্রদান হয় না । পরস্ক 
শব্দে কাগরই স্বন্ধ না থাকায় উহার সম্প্রদান অসম্ভব । বহু লোকে একই নিত্যশব্দের সম্প্রদান 
করে, ইহা হইতে পারে না । যে শব্দ একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই পূনঃ পূনঃ দানও অসম্ভব ।

ভাষ্যকার উভয়পক্ষে অধ্যাপনার ফলেই অধ্যাপনার অভেনোপচারবশতঃ ঐ ফলকেই অধ্যাপনা বলিয়া উরেপ করিয়াছেন। ঐরপ অভেনোপচার অনেক স্থলেই দেখা যায়। বস্তুতঃ ভাষ্যোক্ত শিষ্যের শব্দপ্রাপ্তি অথবা গৃহীত শব্দের অমুকরণরূপ ফলের অমুক্ল অধ্যাপকের ব্যাপারবিশেষই অধ্যাপনা। কোন কোন পস্তকে এই স্ত্রটি ভাষ্যরূপেই উলিশিত দেখা যায়, কিন্তু এইটি মহর্ষির সিদ্ধান্ত স্ত্র। ইহার দ্বারা মহর্ষি পূর্বস্ত্রোক্ত উভরের নিরাস করিয়াছেন। স্তায়স্চীনিবদ্ধেও ইহা স্ত্রমধ্যেই গৃহীত হইয়াছে॥২৮॥

ভাষ্য। অয়ং তহি হেতুঃ ?

অমুবাদ। তাহা হইলে (শব্দের অবস্থিতরসাধনে সম্প্রদীয়মানত্ব হেতু না হইলে) ইহা হেতু ( বলিব ? )।

#### সূত্র। অভ্যাসাৎ॥২৯॥১৫৮॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বেহেতৃ অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানত্ব আছে— (অতএব শব্দ অবস্থিত)।

ভাষ্য। অভ্যক্তমানমবস্থিতং দৃষ্টং। পঞ্চকুত্বঃ পশুতীতি রূপমবস্থিতং পুনঃ পুনদৃশ্যতে। ভবতি চ শব্দেহভ্যাসঃ,—দশকুত্বোহধীতোহকুবাকো বিংশতিকুত্বোহধীত ইতি। তত্মাদবস্থিতত্ত পুনঃ পুনরুচ্চারণমভ্যাস ইতি।

অনুবাদ। অভ্যস্থমান অর্থাৎ যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহা অবস্থিত দেখা যায়। (দৃষ্টাস্ত) "পাঁচ বার দর্শন করিতেছে"—এই স্থলে অবস্থিত রূপ পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। শব্দেও অভ্যাস আছে, (যেমন) দশ বার অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ) অধীত হইয়াছে, বিংশতিবার অধীত হইয়াছে। অতএব অবস্থিত শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ—অভ্যাস।

চিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বপক্ষবাদীর গৃহীত সম্প্রদীয়মানত্ব হেতুর অসিদ্ধি সমর্থন করিয়া এখন এই স্ত্ত্রের দারা অভ্যাস, অর্থাৎ অভ্যস্তমানম্ব হেতুর উল্লেখপূর্ব্বক তদ্বারা পূর্ব্ববৎ শব্দের অবস্থিতদ্ব-সিদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। অনিত্য পদার্থেও অভ্যস্তমানত্ব থাকায় উহা নিত্যত্বের সাধন হয় না, এজন্ম এথানেও—মবস্থিতত্বই স্থাকে অভ্যশুমানত্ব হেতুর সাধ্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "অভ্যস্তমানকে অবস্থিত দেখা যায়।" পাঁচবার রূপদর্শন করিতেছে, এইরপ প্রয়োগ দর্ব্বদন্মত। তাই ভাষ্যকার ঐ প্রয়োগের উল্লেখপূর্ব্বক রূপকে দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থিত একই রূপের পাঁচ বার দর্শন হয়। রূপের ঐ পুনঃ পুনঃ দুশুমানত্বই ঐ স্থলে অভ্যশ্তমানত্ব। উহা অবস্থিতরূপেই থাকে, স্নতরাং রূপদুষ্টান্তে অভ্যশ্তমানত্ব হেতুতে অবস্থিতত্বসাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হওয়ায় ঐ হেতুর ধারা শব্দেও অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ "দশ বার অধ্যয়ন করিয়াছে", "বিংশতি বার অধ্যয়ন করিয়াছে"—ইত্যাদি প্রয়োগের ছারা একই শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সিদ্ধ আছে। স্থতরাং শব্দে অভ্যশ্তমানত্ব থাকার, রূপের ন্যায় শব্দও অবস্থিত, ইহা অনুমানের ধারা সিদ্ধ হয়। শব্দনিতাত্ববাদী মীমাংসক-সম্প্রাদায়ের কথা এই যে, যদি উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হয়, তাহা হইলে একই শব্দের একবারই উচ্চারণ হয়, কোন শব্দেরই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণরূপ অভ্যাস সম্ভবই হয় না। কারণ প্রথমে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা দিতীয় উচ্চারণকালে থাকে না; পরস্ক শব্দাস্তরেরই দিতীয় উচ্চারণ হয়। তাহা হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওয়ায়, শব্দের অভ্যাস হইতে পারে না। শব্দের অভ্যাস সর্বসন্মত; উহা অস্বীকার করা যায় না। স্থতরাং ইহা অবশ্র স্বীকার্য্য যে, যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা উচ্চারণের পরেও থাকে, দেই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হয়। একই শব্দের পুন: পুন: উচ্চারণ হইলেই তাহার অভ্যাস উপপন্ন হয়। কারণ পুন: পুন: উচ্চারণই শব্দের অভ্যাস। উচ্চারণভেদে শব্দের ভেদ হইলে কোন শব্দেরই পুনরুচ্চারণ না হওরার ঐ অভ্যাস উপপন্ন হয় না। একই শব্দ স্মৃচিরকাল পর্যান্ত অবস্থিত থাকিলে স্মৃচিরকাল পর্যাম্ভ তাহার অভ্যাদ হইতে পারে। অভ্যাদের অনুরোধে শব্দের স্কুচিরকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হইলে, শব্দের নিতাত্বই স্বীকার করিতে হইবে,--ইহাই শব্দনিতাত্ববাদীদিগের শেষ কথা ॥ ২৯ ॥

#### সূত্র। নাম্যত্বেইপ্যভ্যাসম্খোপচারাৎ ॥৩০॥১৫৯॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা শব্দের অবস্থিতত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্যত্ব, অর্থাৎ ভেদ থাকিলেও অভ্যাসের প্রয়োগ আছে।

ভাষ্য। অশুস্থ চাপ্যভ্যাসাভিধানং ভবতি, দ্বিনৃত্যিতু ভবান্, দ্বিনৃত্যিতু ভবানিতি, দ্বিরনৃত্যৎ, দ্বিরগ্রিহোত্রং জুহোতি, দ্বিস্কুঙ্কে, এবং ব্যভিচারাৎ। অনুবাদ। ভিন্ন পদার্থেরও অভ্যাসের কথন হয়। (বেমন)—আপনি তুইবার নৃত্য করুন, আপনি তিনবার নৃত্য করুন, তুইবার নৃত্য করিয়াছিল, তিনবার নৃত্য করিয়াছিল, তুইবার অগ্নিহোত্র হোম করিতেছে, তুইবার ভোজন করিতেছে, এইরূপ হইলে, ব্যভিচারবশতঃ (অভ্যাস অভেদসাধক হয় না)।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দারা পূর্ব্বস্থত্তোক্ত হেতৃতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া **পু**র্ব্বোক্ত পূর্বপক্ষের নিরাদ করিয়াছেন। ভাষ্যকার নৃত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অভ্যাদের প্রয়োগ দেখাইয়া সেই ব্যভিচার ব্ঝাইয়াছেন। শেষে "এবং ব্যভিচারাৎ" এই কথা বলিয়া মহর্ষির চরম হেতু প্রকাশ করিরাছেন। মহর্ষির কথা এই যে, যেরূপ প্ররোগের ছারা শব্দের অভ্যাস বুঝা যায়, এরূপ প্রয়োগ নৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলেও হইয়া থাকে। "হুইবার নৃত্য করিতেছে"—এইন্ধপ প্রারোগের দারা নৃত্যের যে অভ্যাস বুঝা যায়, তাহা একই নৃত্যক্রিয়ার পুনর্হুর্চান নহে। নৃতা হোম ও ভোজনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস-স্থলে ঐ সকল সজাতীয় ক্রিয়া ভিন্ন, ইহা অবশু স্বীকার্যা। কারণ যে নৃত্য বা ভোজনাদি ক্রিয়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়ারই পুনর<u>ুর্</u>ষ্ঠান হয় না, হইতে পারে না। ঐ সকল স্থলে সজাতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবশত:ই "ত্ইবার নৃত্য ূক রিতেছে"— ইত্যাদিরূপে অভ্যাদের প্রয়োগ হয়। স্কুতরাং অভ্যাদ বা অভ্যক্তমানত্ব ভিন্ন পদার্থেও থাকায় উহা শব্দের অভেনসাধক হয় না। নৃত্যাদি ক্রিয়ার স্থায় সজাতীয় শব্দের পুনকচ্চারণবশতঃই শব্দের অভ্যাদ কথিত হয়। এবং যে নৃত্যাদি ক্রিয়া প্রথম অভ্যুষ্ঠিত হয়, তাহা বিনষ্ট হইয়া বাষ, তাহা অবস্থিত না থাকিলেও তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাদের প্রয়োগ ছওয়ায়, যাহা অভ্যস্তমান—তাহা অবস্থিত, ইহা বলা যায় না, স্মৃতরাং অভ্যস্তমানত হেতুর ঘারা, শব্দের অবস্থিতত্বও শিদ্ধ করা যায় না। ভাষ্যের প্রথমে "অনবস্থানেংপি"—এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখা যায়। ঐ পাঠে অভ্যস্তমানত্ব হেতৃর দারা অবস্থান বা অবস্থিতত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রকটিত হয়। কিন্তু সূত্রকার "অক্তত্বেংপি"— এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় ভাষ্যে "অভ্যন্ত চাপি" এইরূপ পাঠাস্তরই গৃহীত হইয়াছে ॥৩০॥

ভাষ্য। প্রতিষিদ্ধহেতাবন্যশব্দস্য প্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে—

অমুবাদ। প্রতিষিদ্ধ হেতুবাক্যে অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই বাক্যে, (ছলবাদী) "অস্তু" শব্দের প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

সূত্র। অন্যদাদনস্থাদনস্থাদনস্থাদিত্যস্তাভাবঃ॥ ॥৩১॥১৬০॥

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) অশ্য অর্থাৎ যে পদার্থকে অশ্য বলা হয় তাহা অশ্য

হইতে, অর্থাৎ অগ্য বলিয়া কথিত সেই পদার্থ হইতে অনগ্যন্থ ( অভিন্নন্ধ ) বশতঃ অনগ্য, অতএব অন্যতার অভাব, অর্থাৎ ক্ষগতে অগ্যন্থ অলীক।

ভাষ্য। যদিদমশুদিতি মন্যাসে, তৎ স্বাত্মনোহনন্যত্বাদশুর ভবতি, এবমন্যতায়া অভাবঃ। তত্র যত্নক্ত"মন্যত্বেহপ্যভ্যাসম্ভোপচারা"দিত্যেত-দযুক্তমিতি।

অমুবাদ। যাহাকে "ইহা অন্য" এইরূপ মনে কর, তাহা নিজ হইতে অনগ্রত্ব-বশতঃ অন্য হয় না। এইরূপ হইলে অর্থাৎ পদার্থমাত্রই নিজ হইতে অনগ্র বলিয়া অন্য না হইলে, অন্যতার অভাব অর্থাৎ জগতে অন্যতা বলিয়া কিছু নাই, উহা অলীক। তাহা হইলে, "অন্যত্ব থাকিলেও অভ্যাসের উপচারবশতঃ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থ্রের দারা তাঁছার পূর্বোক্ত কথায় ছলবাদীর বাক্ছল প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জল্প বা বিভণ্ডা করিয়া প্রতিবাদী এখানে কিরূপ ছল করিতে পারেন, তাহার উল্লেখপূর্বাক নিরাস করাও আবশুক মনে করিয়া মংর্ষি এই স্থ্রের দারা বাক্ছল প্রকাশ করিয়াছেন যে—অগ্রুতা নাই, অর্থাৎ জগতে অগ্রু বলা যায় এমন কিছুই নাই। কারণ, যাহাকে অগ্রু বলিবে, তাহা সেই পদার্থ হইতে অভিন্ন হওয়ায় অনক্ত। বটু যে ঘট হইতে ভিন্ন নহে—অভিন্ন, স্তুত্রাং অনন্ত, ইহা অবশ্রু স্বীকার্য্য। এইরূপে সকল পদার্থই যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে কাহাকেই আর অন্ত বলা যায় না, অন্ত কিছুই নাই: অগ্রুদ্ধ অলীক। স্থতরাং, উত্তরবাদী পূর্বাস্থ্রে যে "অগ্রু" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারেন না। শুভাবহেপি" এই কথা উত্তরবাদী বলিতেই পারেন না। যাহা অনন্ত তাহা যে অগ্রু হইতে পারে না, ইহা উত্তরবাদীও স্বীকার করেন। পদার্থনাত্রই নিজ হইতে অনন্ত হওয়ায়, অন্ত হইতে পারে না। মুত্রাং অগ্রুদ্ধ কিছুতেই না থাকায়, উহা অলীক ১০১৪

ভাষ্য। শব্দপ্ররোগং প্রতিষেধতঃ শব্দান্তরপ্রয়োগঃ প্রতিষিধ্যতে— অমুবাদ। শব্দপ্রয়োগ-প্রতিষেধকারীর শব্দান্তর প্রয়োগ প্রতিষেধ করিতেছেন—

## সূত্র। তদভাবে নাস্ত্যনগ্যতা তয়োরিতরেতরা-পেক্ষসিদ্ধেঃ ॥৩২॥১৬১॥

অমুবাদ। (উত্তর) তাহার (অন্যতার) অভাবে অনয়তা নাই, অর্থাৎ অন্যতা না থাকিলে অনয়তাও থাকে না, যেহেতু সেই উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ "অন্য"শব্দের মধ্যে ইতরের (অন্য শব্দের) ইতরাপেক্ষ অর্থাৎ অন্যশব্দাপেক্ষ সিদ্ধি।

ভাষ্য। অক্সমাদনগুতামুপপাদয়তি ভবান্, উপপাদ্য চাশুৎ প্রত্যাচষ্টে,
অনগুদিতি চ শব্দমনুজানাতি, প্রযুঙ্কে চানগুদিত্যেতৎ সমাসপদং,
অক্সশব্দোহয়ং প্রতিষেধেন সহ সমস্তাতে, যদি চাত্রোত্তরং পদং নাস্তি,
কন্সায়ং প্রতিষেধেন সহ সমাসঃ ? তন্মাত্তয়োরগুনশুশব্দয়োরিতরোহনগুশব্দ ইতর্মগুশব্দমপেক্ষমাণঃ সিধ্যতীতি। তত্ত্র যত্তক্ষমগুতায়া
অভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। আপনি অন্য হইতে অন্যতা উপপাদন করিতেছেন, উপপাদন করিয়াই অন্যকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; "অন্য" এই শব্দকেও স্বীকার করিতেছেন, "অন্য" এই সমাস পদ প্রয়োগও করিতেছেন। ("অন্য" এই বাক্যে) এই "অন্য" শব্দ প্রতিষেধের সহিত , অর্থাৎ নঞ্জ শব্দের সহিত সমস্ত হইয়াছে। কিন্তু বদি এই স্থলে উত্তরপদ (অন্য শব্দ) না থাকে (তাহা হইলে) প্রতিষেধের সহিত কাহার এই সমাস হইয়াছে ? অতএব সেই "অন্য" শব্দ ও "অন্য" শব্দের মধ্যে ইতর অন্য শব্দ ইতর অন্য শব্দকে অপেক্ষা করতঃ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ অন্য না থাকিলে অন্য থাকে না, এবং "অন্য" শব্দ না থাকিলে "অন্য" এই সমাসও সিদ্ধ হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য]। তাহা হইলে "অন্যতার অভাব"—এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। পূর্ব্বস্থাক্ত বাক্ছণ নিরাস করিতে এই স্থানের দারা মহিব বিশ্বাছেন যে,—
অন্তব্ধ না থাকিলে ছণবাদীর সীক্ষত অনন্তব্ধও থাকে না। কারণ, যাহা অন্ত নহে, তাহাকেই
বলে অনন্ত। তাহা হইলে অনন্ত ব্ঝিতে অন্ত ব্ঝা আবশুক। যদি অন্ত বিশ্বা কোন
পদার্থই না থাকে, তাহা হইলে "অন্ত" এইরূপ কান হইতে না পারায়, "অনন্ত" এইরূপ কানও
হইতে পারে না। অনন্তব্ধের কান হইতে না পারিলে, উহাও সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির
তাৎপর্য্য ব্ঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, ছলবাদী অন্ত হইতে অনন্তব্ধ উপপাদন করিয়াই
অন্তকে অপলাপ করিতেছেন। ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহা

১। প্রাচীনপণ প্রতিবেধার্থক "নঞ্" শব্দ বলিতে "প্রতিবেধ" শব্দেরও প্রয়োগ করিতেন।

২। প্রচলিত ভাষাপৃত্তকে "অক্তমাদস্তামৃপপাদয়তি ভ্রান্" এইরপ পাঠ আছে। কিন্তু পূর্ববস্ত্তে ছলবাদী "অক্তমাদনক্তমাং" এই কথা বলিরা অক্ত হইতে অনক্তমের উপপাদন করিয়াই অক্তভার অভাব বলিরা, অক্তকে প্রভাষ্যান করিয়াছেন। স্বভরাং প্রচলিত পাঠ পৃহীত হয় নাই।

ঐ অক্ত হইতে অনত, স্থতরাং তাহা অত হইতে পারে না, এই কথা বলিয়া ছলবাদী অভ কিছুই নাই; কারণ, দকল পদার্গই অনভ্ত-এই কথা বলিয়াছেন (পূর্বস্থতে "মন্ত্রসাদনক্তবাদনত্তৎ"— এই কথার দারা অত্য হইতে অনক্তব আছে বণিয়া, অত্যতা নাই—এই কথা বলা হইয়াছে ); স্থতরাং অন্তকে মানিয়া লইয়াই অনস্তম্ভ সমর্থন করিয়া—সেই হেতৃবশতঃ অক্তকে অপলাপ করা হইয়াছে। অহা না মানিলে ছলবাদী পূর্ব্বোক্তরূপে অনহাত্ব সমর্থন ক্রিতে পারেন না। নিজের হেতু সমর্থন ক্রিতে অন্তকে স্বীকার ক্রিয়া, ঐ অন্ত নাই— ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ছলবাদী যদি বলেন যে, আমি নিজে অন্ত বলিয়া কিছু স্বীকার করি না ৷ তোমরা যাহাকে অক্ত বল, দেই পদার্থ অনক্ত বলিয়া তাহাকে অক্ত বলা যায় না, ইহাই আমার বক্তব্য, আমি কাহাকেও অন্ত বলি না। এই জন্ত ভাষ্যকার শেযে বলিয়াছেন যে, তুমি "অনহা" শব্দ স্বীকার করিতেছ, "অনহা" এই সমাসপদ প্রয়োগ করিতেছ, স্কুতরাং "অন্ত্রা শব্দও তোমার অবশ্র স্বীকার্যা। কারণ নঞ্শব্দের সহিত (ন অন্তৎ অনন্তৎ) অন্ত শব্দের সমানে "অন্ত" এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "অন্ত" শব্দ না থাকিলে ঐ সমাস অসম্ভব। "অন্ত" শব্দ স্বীকার করিলে তাহার অর্থও 'স্বীকার করিতে হইবে। নিরর্থক শব্দের সমাস হইতে পারে না: "অন্ত" শব্দের অর্থ স্বীকার করিলে অন্ত নাই, অন্ততা নাই, ইহা বলা ষাইবে না। ফলকথা, "অন্ত" না বুঝিলে যেমন "অনন্ত" বুঝা যায় না, অন্তকে বুঝিয়াই অনন্ত বুঝিতে হয়, স্মুতরাং অগ্রন্থ থাকিলে অনগ্রতাও থাকে না, তদ্রুপ "অন্ত" শব্দ না থাকিলে "অন্ত্র" শব্দ সিদ্ধ হয় না; অন্ত শব্দকে অপেক্ষা করিয়াই "অন্ত শব্দ" সিদ্ধ হয়। ছলবাদী যথন "অন্তু" এই সমাস শব্দের প্রয়োগ করেন, তথন "অত্ত" শব্দ তাঁহার অবশ্য স্বীকার্যা। ভাষ্যকার স্থাত্র "তায়োঃ" এই স্থানে "তৎ" শব্দের দারা "অন্ত" ও "অনত্ত" এই শব্দদয়কেই এইণ করিয়া উহার মধ্যে ইতর "অনন্ত" শব্দ ইতর "অন্ত" শব্দকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, এইরূপেই স্থ্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "মন্তু" শব্দ "অন্তু" শব্দকে অপেক্ষা না করায়, স্তুত্তে "ইতরেতরাপেক্ষ-নিছি"—শব্দের দ্বারা এখানে পরস্পরাপেক্ষ দিদ্ধি অর্থের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাৎপর্যাটীকাকার স্থাত্তর "তয়ো:" এই স্থালে "তৎ" শব্দের দারা অভা ও অনস্তপদার্থকে গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা ক্রিয়াছেন। কিন্তু ছলবাদী যদি বলেন যে, অনন্ত বুঝিতে অন্ত বুঝা আবশ্রক নহে। যথন অন্ত কিছুই নাই—সমস্তই অন্ত, তথন অত নহে এইরূপে অনন্তের জ্ঞান হইতে পারে না, অত্ত-জ্ঞান ব্যতীতই অনম্ভজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইগে ছলবাদীর স্বীকৃত ও প্রযুক্ত "অনম্ভ" শব্দকে অবদন্তন করিয়াই তাঁহাকে "অন্ত" শব্দ মানাইয়া ঐ অন্ত পদার্গ মানাইতে হইবে, তাহাতে ছলবাদী নিজের কথাতেই নিরস্ত হইবেন। এই জন্মই ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষির বিবক্ষিত চরম বক্তবাই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাকে অন্ত বলা হয়, তাহা ঐ অন্ত স্বরূপ হইতে অনত্য বা অভিন্ন হইলেও অপর পদার্গ হইতেও মনত্য হইতে পারে না। ষাহা নীল, তাহা নীল হইতে অনন্য হইণেও পীত হইতেও অন্য নহে, বস্তুতঃ তাহা পী ১ হইতে অক্সই। স্মৃতরাং সকল পদার্থই সমন্ত বলিয়া অন্ত কিছুই নাই, ছণবাদীর এই বাক্ছল অঞাহ,

ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত প্রাক্ত উত্তর—ইহাই পরমার্থ। তাহা হইলে দিদ্ধাস্তবাদী মহর্ষি বে "নান্তবেহপি" ইত্যাদি স্ত্র বলিয়াছেন, তাহা অযুক্ত হয় নাই ॥৩৫॥

ভাষ্য। অস্তু, তহীদানীং শব্দস্য নিত্যত্বং ?

অমুবাদ। তাহা হইলে এখন শব্দের নিত্যত্ব হউক ?

### সূত্র। বিনাশকারণারুপলব্ধেঃ ॥৩৩॥১७২॥ \*

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) যেহেতু বিনাশের, অর্থাৎ শব্দধ্বংসের কারণের উপলব্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদনিত্যং তস্ম বিনাশঃ কারণাদ্ভবতি, যথা লোফস্ম কারণ-দ্রব্যবিভাগাৎ। শব্দশ্চেদনিত্যস্তম্ম বিনাশো যম্মাৎ কারণাদ্ভবতি, তত্তপলভ্যেত, ন চোপলভ্যতে, তম্মান্নিত্য ইতি।

অনুবাদ। যাহা অনিত্য, কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়। বেমন কারণ-দ্রব্যের বিভাগবশতঃ লোষ্টের বিনাশ হয়। শব্দ যদি অনিত্য হয়, ( তাহা হইলে ) যে কারণবশতঃ তাহার বিনাশ হয়, তাহা উপলব্ধ হউক ? কিন্তু উপলব্ধ হয় না, অভএব ( শব্দ ) অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি শব্দনিতাছবাদী পূর্ব্ধপক্ষীর পূর্ব্বোক্ত হেতুত্ত্বেরের দোষপ্রদর্শন করিয়া এখন এই স্ব্রেরারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর চরম হেতুর স্ক্চনা করতঃ পূন্ব্বার পূর্ব্ধপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ভাষাকার "অন্ত তর্হি" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্ধপক্ষবাদীর সাধ্যের উল্লেখপূর্ব্বক স্ব্রের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, যদি পূর্ব্বোক্ত কোন হেতুর দ্বারাই শব্দের নিতাছ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ইদানীং অন্ত হেতুর দ্বারা শব্দের নিতাছ সিদ্ধ করিব। সেই হেতু অবিনাশিভাবছ। শব্দ যথন ভাবপদার্থ, এবং অবিনাশী, তথন শব্দ অনিত্য হইতে পারে না, উহা নিত্য, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য। শব্দ ভাবপদার্থ—ইহা সর্ব্বসন্থত। কিন্তু শব্দ অবিনাশী, ইহা কিরপে বৃব্বিব ? শব্দের অবিনাশিছ সিদ্ধ না হইলে, ভাহাতে অবিনাশিভাবত্বরপ হেতু সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই মহর্ষি এই স্ব্রের দ্বারা শব্দের অবিনাশিছসাধ্যে পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু বিলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশকারণের উপলব্ধি হয় না। ভাষ্যকার ইহা ব্র্বাইতে বলিয়াছেন যে, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। যেমন লোই অনিত্য পদার্থ,

<sup>\*</sup> স্তারস্থীনিবকে "বিনাশকারণামুপলকেন্দ্র" এইরপ "চ"কারযুক্ত স্ত্রপাঠ দেখা বার। কিন্ত উল্যোতকর প্রভৃতির উদ্ভ স্ত্রপাঠে} স্ত্রশেবে "চ" শক্ষ নাই। "চ" শক্ষের কোন প্ররোজন বা অর্থসঙ্গতিও এখানে বুঝা বার না। একন্ত প্রচলিত স্ত্রপাঠই বৃহতিত ইইরাছে।

প লোষ্টের কারণদ্রব্য লোষ্টের অবয়ব বা অংশ, তাহার বিজ্ঞাগ হইলে, ঐ লোষ্টের অসমবাদ্ধিকারণদংযোগের বিনাশরণ কারণ-জন্ম ঐ লোষ্টের বিনাশ হয়। বার্ত্তিকের ব্যাগ্যায় তাৎপর্যাচীকাকার বলিয়াছেন বে, "বিভাগ" শব্দের দ্বারা এখানে অসমবায়িকারণদংযোগের বিনাশই লক্ষিত্ত
হইয়াছে। কারণ, লোষ্ট ঐ সংযোগজন্ম। অসমবায়িকারণদংযোগের নাশ-জন্মই লোষ্টের নাশ
হয়। মৃলকথা, লোষ্টবিনাশের ফার শব্দবিনাশের কোন কারণ থাকিলে অবশ্র তাহার উপলব্ধি
হইত, তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় তাহা নাই। শব্দের বিনাশকারণ না থাকিলে শব্দের বিনাশ
হইতে পারে না, স্মৃতরাং শব্দ অবিনাশী, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে অবিনাশিভাবত্ব
হেত্র দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। শব্দে অবিনাশিভাবত্বরূপ নিত্যধর্শ্বের উপলব্ধি হওয়ায়
নিত্যধর্শামুপলব্ধি হেতুর উল্লেথপূর্বক সংগ্রতিপক্ষ দোষেরও উদ্ভাবন করা মাইবে না ।৩৩॥

#### সূত্র। অপ্রবণকারণার্পলব্ধেঃ সততপ্রবণপ্রসঙ্গঃ॥ ॥৩৪॥১৬৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) অশ্রবণের কারণের অমুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) সভত শ্রবণের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যথা বিনাশকারণানুপলব্দেরবিনাশপ্রসঙ্গ এবমশ্রবণকারণানুপলব্দেঃ সততং শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ব্যঞ্জকাভাবাদশ্রবণমিতি চেৎ ? প্রতিষিদ্ধং
ব্যঞ্জকং। অথ বিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তমশ্রবণমিতি, অবিদ্যমানস্থ নির্নিমিত্তা
বিনাশ ইতি সমানশ্চ দৃষ্টবিরোধো নিমিত্তমন্তরেণ বিনাশে চাশ্রবণে চেতি।

অমুবাদ। যেমন বিনাশকারণের অমুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) অবিনাশপ্রাসঙ্গ, এইরূপ অশ্রবণের কারণের অমুপলব্ধিবশতঃ (শব্দের) সভত প্রবণপ্রসঙ্গ হয়। (পূর্ববপক্ষ) ব্যঞ্জকের অভাববশতঃ অশ্রবণ, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ব্যঞ্জক প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ উচ্চারণ শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না; উচ্চারণের ব্যঞ্জকত্ব পূর্বেবই খণ্ডিত হইয়াছে। আর যদি বিদ্যামান শব্দের অশ্রবণ নির্নিমিত্ত, ইহা বল ? তাহা হইলে অবিদ্যামান শব্দের বিনাশ নির্নিমিত্ত—ইহা বলিব। নির্মিত্ত ব্যতীত (শব্দের) বিনাশ ও অশ্রবণে দৃষ্ট বিরোধ সমান।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথার উত্তরে এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন বে, যদি শব্দের বিনাশের কোন কারণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, শব্দের বিনাশকারণ নাই, শব্দ অবিনাশী, ইহা বল, ভাহা হইলে, উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরে সর্ব্বদা শব্দ শ্রবণ হউক ? কারণ, শব্দের অশ্রবণেরও কোন কারণ বা প্রবাধান্ত প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্থতগ্যং শব্দের অশ্রবণের কোন প্রবাধানক

না থাকার, অন্তাৰণ হইতে পারে না। সর্কাদাই শব্দ প্রবণ হইতে পারে। পূর্বপক্ষবাদী উচ্চান্নগক্ষে শব্দের ব্যঞ্জক বলিয়া এই আপত্তির নিরাপ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার ঐ কথার উল্লেখ করিয়া এখানে বলিয়াছেন যে, ব্যঞ্জক খণ্ডিত হইয়াছে; অর্থাৎ উচ্চারণ যে, শব্দের ব্যঞ্জক হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ধ করিয়াছি। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী উচ্চারণের পূর্ব্বে এবং পরে যে শব্দের প্রবণ হয় না, ঐ অপ্রবণের কোন নিমিত্ত বা প্রোক্ষক নাই—ইহা বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যমান অনিত্য শব্দের বিনাশেও কোন নিমিত্ত বা কারণ নাই, বিনা কারণেই শব্দের বিনাশ হয়, ইহা বলিছে পারি। বিনা কারণে কাহারও বিনাশ দেখা যায় না, উহা স্বীকার করিলে দৃষ্টবিরোধদোয় হয়, ইহা বলিলে বিনা কারণে বিদ্যমান শব্দের অপ্রবণ হয়, এই পক্ষেও দৃষ্টবিরোধদোয় অপরিহার্য। স্করাং দৃষ্টবিরোধদায় উত্তর পক্ষেই সমান হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষবাদা কেবল শব্দের অপ্রবণকেই নির্নিমিত্ত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আপত্তি নিরাস করিয়া, স্বপক্ষ সমর্থন করিছে পারেন না ॥৩৪॥

# সূত্র। উপলভ্যমানে চার্পলব্ধেরসত্ত্বাদনপদেশঃ॥ ॥ ৫॥১৩৪॥

অমুবাদ। (উত্তর) এবং উপলভ্যমান হইলে, অর্থাৎ শব্দের বিনাশকারণ প্রভ্যক্ষ না হইলেও অমুমান দারা উপলভ্যমান হইলে, অমুপলব্ধির অসত্তাবশতঃ (পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু) অনপদেশ, অর্থাৎ উহা অসিদ্ধ বলিয়া হেছাভাস।

ভাষ্য। অনুমানাচ্চোপলভামানে শব্দশ্য বিনাশকারণে বিনাশ-কারণামুপলব্রেরসন্থাদিত্যনপদেশঃ। যথা যন্মাদ্বিয়াণী তন্মাদশ্য ইতি। কিমমুমানমিতি চেৎ? সন্তানোপপত্তিঃ। উপপাদিতঃ শব্দ-সন্তানঃ, সংযোগবিভাগজাৎ শব্দাৎ শব্দান্তরং, ততোহপ্যন্তৎ ততোহপ্যন্তদিতি। তত্ত্ব কার্য্যঃ শব্দঃ কারণশব্দং নিরুণদ্ধি। প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগস্বস্ত্যন্ত শব্দশ্য নিরোধকঃ। দৃষ্টং হি তিরঃপ্রতিকুড্যমন্তিকন্থেনাপ্যপ্রবর্ণং শব্দশ্য, শ্রবণং দূরস্থেনাপ্যসতি ব্যবধান ইতি।

ঘন্টায়ামভিহন্তমানায়াং তারস্তারতরো মন্দো মন্দতর ইতি শ্রুতি-ভেদামানাশব্দসন্তানোহবিচ্ছেদেন শ্রেয়তে, তত্ত্ব নিত্যে শব্দে ঘন্টাস্থমন্ত-গতং বাহবস্থিতং সন্তানর্ত্তি বাহভিব্যক্তিকারণং বাচ্যং, যেন শ্রুতিসন্তানো ভবতীতি, শব্দভেদে চাসতি শ্রুতিভেদ উপপাদয়িতব্য ইতি। স্থানিত্যে তু শব্দে ঘণ্টান্থং সন্তানবৃত্তিসংযোগসহকারিনিমিন্তান্তরং সংস্কারস্থৃতং পটুমন্দমসুবর্ত্ততে, তস্থাসুর্ত্ত্যা শব্দসন্তানাসুর্ত্তিঃ। পটুমন্দভাবাচ্চ তীব্রমন্দতা শব্দস্থ, তৎকৃতশ্চ শ্রুতিভেদ ইতি।

অমুবাদ। এবং অমুমান-প্রমাণ-ক্ষত্য শব্দের বিনাশকারণ উপলভা্যান হইলে, বিনাশকারণের অমুপলিরির অসত্তাবশতঃ (পূর্বেবাক্ত হেতু) অনপদেশ (হেড়াভাস)। বেমন, "বেহেতু শৃঙ্কবিশিষ্ট, অতএব অশ্ব।" (প্রশ্ন) অমুমান কি—ইহা বদি বল ? অর্থাৎ বে অমুমান হারা বিনাশকারণ উপলব্ধ হয়, সেই অমুমান (অমুমিতির সাধন) কি ? ইহা যদি বল ? (উত্তর) সন্তানের উপপত্তি। শব্দসন্তান উপপাদিত হইয়াছে। (সে কিরপ, তাহা বলিতেছেন) সংযোগ ও বিভাগজাত শব্দ হইতে শব্দান্তর (জন্ম), সেই শব্দান্তর হইতেও অত্য শব্দ, সেই শব্দ হইতেও অত্য শব্দ (জন্ম)। তম্মধ্যে কার্য্য-শব্দ (দিতীয় শব্দ) কারণ-শব্দকে প্রথম শব্দকে) নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট করে। প্রতিহাতি দ্রব্যসংযোগ কিন্তা, অর্থাৎ কুড়াদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দের বিনাশক। বেহেতু বক্ত কুড়া ব্যবধানে নিকটক্ম ব্যক্তি কর্ত্ত্বও শব্দের শ্রভাবণ দেখা বায়, ব্যবধান না থাকিলে দূরক্ম ব্যক্তি কর্ত্ত্বও শব্দের শ্রভাবণ দেখা বায়।

পরস্তু, ঘণ্টা অভিহল্মান হইলে অর্থাৎ ঘণ্টাতে অভিঘাত ( শব্দজনক সংযোগ ) করিলে তখন তার, তারতর, মন্দ, মন্দতর, এই প্রকারে শ্রুণতিভেদবশতঃ অবিচেছদে নানা শব্দসন্তান শ্রুত হয়। সেই স্থলে শব্দ নিত্য হইলে, অর্থাৎ শব্দের নিত্য মপক্ষে ঘণ্টাস্থ অথবা অস্তুস্ক, অবস্থিত অথবা সন্তানর্ত্তি, অর্থাৎ বাহা ঘণ্টা বা অন্তত্ত্ব পূর্বে হইতেই আছে, অথবা শব্দের শ্রুণতিসন্তানকালে তাহার স্থায় সন্তান বা প্রবাহরূপে বর্ত্তমান থাকে, এমন অভিব্যক্তিকারণ ( শব্দশ্রবণের কারণ ) বলিতে হইবে, বন্ধারা ( নিত্যশব্দের ) শ্রুণতিসন্তান হয়। এবং শব্দের ভেদ না থাকিলে ( শব্দের ) শ্রুণতিভেদ উপপাদন করিতে হইবে। [ অর্থাৎ শব্দের নিত্যম্পক্ষে পূর্বেবাক্তরূপ শ্রুণতিভেদাদি উপপর্য় হয় না ] শব্দ অনিত্য হইলে, কিন্তু ঘণ্টাস্থ সন্তানর্ত্তি সংযোগসহকারী, পটু, মন্দ সংস্কাররূপ, অর্থাৎ তাদৃশ বেগরূপ নিমিতান্তর অমুবর্ত্তন করে, তাহার অমুবৃত্তিবশতঃ শব্দসন্তানের অমুবৃত্তি হয়। ( পূর্বেবাক্ত বেগের ) পটুষ ও মন্দত্বগভাই শব্দের তীক্রতা ও মন্দতা হয়, এবং তৎপ্রবৃক্তই, অর্থাৎ শব্দের তীক্রতা ও মন্দতা হয়, এবং তৎপ্রবৃক্তই, অর্থাৎ শব্দের তীক্রতা ও মন্দতা হয়, এবং

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে, শব্দের বিনাশের কারণের অনুপল্জিবশতঃ উহা নাই, স্নতরাং শব্দ অবিনাশী, অতএব নিতা। ইহাতে ব্লিক্সাস্থ এই বে, শব্দের বিনাশকারণের অমুপলিকি বলিতে কি তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়া ? অথবা কোনরূপ জ্ঞান না হওয়া ? প্রথম পক্ষে পূর্বস্থেতে শব্দের সভত প্রবশ্বে আপন্তি বলা হইরাছে। কিন্তু উহা প্রকৃত উত্তর নহে, উহার নাম প্রতিবন্ধি। কারণ, তুলা ভারে শব্দের সভত শ্রবণের আপতি হইলেও শব্দের বিনাশকারণের অমুপল্য কিবশতঃ শক্তের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হুইলে, শক্তের যে নিতাত্ব সিদ্ধ হুইবে, তাহার নিরাস উহার দারা হয় না। এ বাত্ত মহর্ষি এই স্থাতের দারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর বলিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, বদি কোন প্রমাণের দারাই শন্দের বিনাশ কারণের উপলব্ধি না হইত, তাহা **ब्हेर्ट भर्कित विनाभकांत्ररात्र अञ्चलका मिक्क ब्हेर्ड, এवर उन्हांत्रा भरकृत अविनाभिन्न मिक्क ब्हेर्ड**। কিন্তু শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও অমুমান দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায়, শব্দের বিনাশ-কারণের অজ্ঞানরূপ অন্তর্ণশক্তি নাই, উহা অসিত্ধ, স্কুতরাং উহা অনপদেশ অর্থাৎ হেস্বাভাস। বৈশেষিক 'স্থাকার মহর্ষি কণাদ হেম্বাভাসকে "অনপদেশ" নামে উল্লেখ করিয়া "যম্মাছিষাণী তম্মাদশ্বঃ" (০)১।১৬) এই স্থত্তের ঘারা হেম্বাভানের উদাহরণ প্রকাশ ক্রিয়াছেন। স্থায়স্ত্রকার মহবি গোতমও এই স্ত্ৰে কণাদপ্রযুক্ত "অনপদেশ" শব্দের করেগা করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকারও "ষত্মাদিষাণী তত্মাদত্ম:" এই কণাদস্ত্তের উদ্ধারপূর্বক দৃষ্টাস্ত দারা মহর্ষির কথা বুঝাইয়াছেন— ইহা বুঝা যায়। "বিষাণ" শব্দের অর্থ শৃক্ষ, অধ্যের শৃক্ষ নাই, শৃক্ষ ও অশ্বস্ত পরস্পার বিরুদ্ধ, হুতরাং শৃঙ্গ হেতুর ছারা অশ্বত্বের অনুমান করা যায় না। অশ্বত্বের অনুমানে শৃঙ্গকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে, উহা যেমন বিরুদ্ধ বলিয়া হেত্বান্ডাস, তজ্রপ শব্দের ঘিনাশকারণের অনুমানের ঘারা উপলব্ধি হওয়ায়, উহার অমুপলব্ধি অসিদ্ধ বলিয়া হেছাভাস। এবং উষ্ট্র বা গর্দভাদি শুক্ষহীন পশুতে শুক্ত হেতুর দারা অখতের অনুমান করিতে গোলে, ঐ স্থলে শুক্ত যেমন বিরুদ্ধ, তত্ত্রপ অসিদ্ধও হইবে। কারণ, গর্মভাদি পশুতে শৃঙ্গ নাই। এইরূপ শব্দের বিনাশকারণের অনুপলব্বিরূপ হেতুও অণীক বলিয়া অসিদ্ধ, স্থতরাং উহা হেতুই হয় না; উহা অনপদেশ, অর্থাৎ **ংখ্যভাস। বাহা হেখ্যভাস,** ভদ্মারা কোন সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না, হতরাং উহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কোন্ হেতুর দ্বারা শব্দের বিনাশকারণের অমুমান হয় ? এতত্ত্তের ভাষাকার তাঁহার পূর্ব্বসমর্থিত শব্দসন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন। সংযোগ ও বিভাগ হইতে প্রথম যে শব্দ জ্বন্মে, তাহা হইতে দ্বিতীয় ক্ষণে শব্দাস্তর জ্বন্মে, তাহা ছইতে পরক্ষণেই আবার শব্দান্তর জন্মে, এইরূপে ক্রমিক উৎপন্ন শব্দসমূহই শব্দসন্তান। এ শব্দসন্তান পুর্বের সমর্থিত হওরার শব্দ যে উৎপন্ন পদার্থ, ইহা সমর্থিত হইরাছে। উৎপন্ন ভাবপদার্থ-মাত্রই বিনাশী, স্থতরাং তাহার বিনাশের কারণ আছে। শব্দ উৎপন্ন ভাব পদার্থ বলিরা, তাহা অবস্ত বিনাশী, শুতরাং তাহার বিনাশের কারণ অবস্তাই স্বীকার্যা। এইরপে শব্দসন্তান শব্দের বিনাশকারণের অমুমাণক হওরার ভাষ্যকার ভাহাকে শব্দের বিনাশকারণের অমুমান ( অমুমিভির প্রাক্তক ) বলিয়াছেন। শব্দের বিনাশের কারণ কি ? এতত্বভারে ভাষাকার বলিয়াছেন যে,

প্রথম শব্দ যে পরক্ষণে দিতীয় শব্দ উৎপন্ন করে, ঐ দিতীয় শব্দ পরক্ষণেই তাহার কারণ প্রথম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাহা হইলে কার্যাশব্দই কারণশব্দের বিনাশের কারণ, এবং ঐ সকল শব্দ ছই ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়া তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়,—ইহা ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত, বুঝা যার। নব্য নৈরায়িকগণও ঐরপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তিক্রমে অনস্ত কাল শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে অতি দুরস্থ ব্যক্তিরও শ্রবণ-প্রদেশে শব্দের উৎপত্তি হইত, দে ব্যক্তিও ঐ শব্দ প্রবণ করিতে পারিত। স্থতরাং বে শব্দ আর শব্দান্তর উৎপন্ন করে না, এমন চরম শব্দ অবগ্র স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ চরম শব্দের কার্য্য কোন শব্দ না থাকায়, উহার বিনাশের কারণ কি, ভাহা বলিতে হইবে। ভাষাকার এ জন্ম বলিয়াছেন যে, কুড়া প্রভৃতি যে প্রতিবাতি দ্রবা, তাহার সহিত আকাশের সংযোগ চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। তাৎপর্য্যাটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ঘনতর দ্রবোর (কুড়াদির) সহিত সংযুক্ত আকাশ শব্দের সমবান্তি কারণ হয় না। স্থতরাং সেই ন্তলে শব্দরপ অসমবায়িকারণ থাকিলেও তাহা শব্দান্তর জন্মায় না। প্রতিবাতিক্সবাসংযোগই চরম শব্দকে বিনষ্ট করে। এইরূপ অন্তত্ত্তও চরম শব্দের বিনাশকারণ বুঝিয়া লইতে হইবে। বক্র কুড়া ব্যবধানে নিকটস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে না, ব্যবধান না থাকিলে দুরস্থ ব্যক্তিও শব্দ শ্রবণ করে, এই যুক্তির উল্লেখ করিয়া ভাষ্যকার কুড়াদি দ্রব্যের সহিত আকাশের সংযোগ যে চরম শব্দকে বিনষ্ট করে, উহা হইতে শব্দাস্তর উৎপন্ন হইতে না পারায়. দুরস্থ ব্যক্তি শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না. ইহা সমর্থন করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন যে, বে শব্দ আর শকান্তর জনায় না, এমন চরম শক বধন অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, তথন ঐ চরম শক ক্ষণিক, অর্থাৎ একক্ষণমাত্রস্থায়ী, ইছাই স্বীকার্যা, এবং শব্দরূপ অসমবায়িকারণ কার্য্যকাল পর্যান্ত স্থায়ী হইরাই শকান্তরের কারণ হয়। যে শব্দ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না, তাহা শব্দের অসমবায়িকারণ হয় না, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে চরম শব্দ একক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া, উহা শব্দান্তররূপ কার্য্যের উৎপত্তিকালে ( দ্বিতীয় ক্ষণে ) না থাকায়, শব্দান্তর জন্মাইতে পারে না।

ভাষ্যকার, শব্দের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ, স্নতরাং উহার অনুপদিদ্ধ নাই—ইহা সমর্থন করিয়া, স্ত্রকারের অভিপ্রায় বর্ণনপূর্বক শেষে শব্দের অনিজ্ঞাত্বপক্ষে নিজে আর একটি যুক্তি বিশিল্পাছেন থে, ঘণ্টায় অভিঘাত করিলে, তথন যে তীব্র, তীব্রতর, মন্দ্র, মন্দ্রতর, নানাবিধ শব্দের অবিচ্ছেদে প্রবণ হয়, ঐ স্থলে ঐরপ শ্রুতিভেদ বা প্রবণজেদবশতঃ শ্রুমাণ শক্ষ্ণতিলি নানা, ইহা স্বীকার্যা। কারণ, তীব্রাদি ভেদে শব্দের ছেদ না থাকিলে, ঐরপ শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। একই শব্দ তীব্রত্বাদি নানা বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। শব্দনিত্যত্বাদী তীব্রত্বাদি ধর্মজেদে শব্দরপ ধর্মবি ভিন্ন ইত্তিত পারে না। শব্দনিত্যত্বাদী তীব্রত্বাদি ধর্মজেদে শব্দরপ ধর্মবি করিয়া, তীব্রত্বাদিরণে শব্দের শ্রুতিভেদ স্বীকার করিলে, অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শ্রুতিসমূহরণ শ্রুতিসম্ভান কিসের বার। উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তাঁহার মতে ঐ স্থলে নিত্য শব্দের ঐরপে অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিরপে থাকে, তাহা বিশতে হইবে। পূর্বোক্ত স্থলে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ কি ঘণ্টাতেই থাকে ? অথবা অক্সঞ্জ থাকে ?

এবং উহা ঘণ্টা বা অফ্সত্র কি শক্ষপ্রবর্ণের পূর্ব্ব হুইতেই অবস্থিত থাকে ? অথবা অবিচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দপ্রবৰ্ণসমূহরূপ শ্রুতিসন্তান কালে ঐ সন্তানের ন্তার প্রবাহরূপে বর্ত্তমান থাকে ? শব্দনিতাম্ববাদীর ইহা বক্তব্য এবং তীব্রাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে, ঐরূপে শ্রুতিভেদ কেন হর ? ইহাও বলিতে হইবে। ভাষ্যকারের বিষক্ষা এই যে. শক্ষের নিতাত পক্ষে এ সমস্ত উপপন্ন হয় না, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ কোথায় কিরুপে থাকে, তাহাও বলা বায় না ; কারণ, ঘণ্টায় অভিযাত করিলে, তখন যে নিতা শব্দের অভিব্যক্তি হইবে, তাহার কারণ ঘণ্টাতেই থাকে, অথবা অম্ভ কোন স্থানে থাকে, ইহাই বলিতে হইৰে। এবং উহা ঘণ্টা বা অম্ভত্ৰ অবস্থিতই থাকে, অথবা সম্ভানবৃত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার কোন পক্ষই যথন বলা যাইবে না, তথন শব্দের অভিব্যক্তি উপপন্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকারের নিগৃঢ় যুক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যোতকর বলিয়াছেন বে, নিতাশব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি ঘণ্টাস্থ এবং অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তীব্রশ্বাদিরপে শ্রুতিভেদ হইতে পারে না। কারণ, এ পক্ষে যে অভিব্যশ্বক পূর্ব্ব হইতেই ঘণ্টাতে আছে, তাহা একইক্সে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হইবে। যাহা প্রথমে তীব্রস্করণে শব্দের অভিব্যক্তি ৰুশ্মাইয়াছে, তাহাই আবার অন্তর্কণে ঐ শব্দের অভিব্যক্তি ৰুশ্মাইতে পারে না। যদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ হইলেও অবস্থিত নহে, কিন্তু "সন্তান-বৃত্তি" অর্থাৎ উহাও শব্দের শ্রুতিসন্তানের স্থায় তৎকালে নানাবিধ ছইয়া বর্ত্তমান থাকে। সন্তান-রূপে বর্ত্তমান অভিব্যঞ্জকের নানা প্রকারতাবশতঃ শব্দের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিরও নানা প্রকারতা ছইরা থাকে। এ পক্ষে উন্দ্যোতকর বলিরাছেন যে, তাহা হইলে একই সময়ে তীত্র বন্দ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দের প্রবণ হইতে পারে। কারণ শব্দের অভিবাঞ্চকগুলি সন্তানরূপে বর্ত্তমান হইলে, উহার অন্তর্গত প্রথম অভিবাঞ্জক উপস্থিত হইলেই ঐ অভিবাঞ্জক সন্তান উপস্থিত হওয়ায়, সেই প্রথম অভিবাঞ্জকের দারাই তীব্রাদি সর্ক্ষবিধ শব্দশ্রবণ কেন ইইবে না ? যে অভিবাঞ্জক প্রবাহ নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তির কারণ, তাহা ত প্রথম শব্দশ্রবণ গালেই উপ-হিত হইয়াছে। তীব্রাদি-ভেদে শব্দগুলি নানা, কিন্ত নিতা; ইহা বলিলেও একই সময়ে সেই সমস্ত শব্দগুলিরই শ্রবণ কেন হয় না ? এবং শব্দের অভিব্যঞ্জক বন্টাস্ত হুইলে, উহা প্রবণদেশে বর্ত্তমান শব্দকে কিরুপে অভিব্যক্ত করিবে ?— ইহাও বক্তব্য। যদি বল, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ খণ্টান্ত নহে. কিছ অক্সন্ত, এপক্ষেও উহা অবস্থিত অথবা সম্ভানবৃত্তি—ইহা বণিতে হইবে। উভয়পক্ষেই পূর্ব্ববৎ লোষ অপরিহার্য্য। পরস্ক পর্ব্বোক্ত হলে শব্দের অভিবাক্তির কারণ ঘণ্টাস্থ না হইলে এক ঘণ্টার অভিযাত করিলে, তথন নিকট্ট অন্তান্ত ঘন্টাতেও শব্দের অভিব্যক্তির আপত্তি হয়। কারণ, শব্দের অভিব্যক্তির কারণ যদি সেধানে ঐ বণ্টাতে না থাকিয়াও তাছাতে শব্দের অভিব্যক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে অক্তান্ত ঘণ্টার উহা না থাকিলেও তাহাতে শব্দের অভিব্যক্তি কেন জনাইবে না ? তীবাদি ভেদে শব্দের ভেদ না থাকিলে শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয় না, ইহাতে শব্দনিতাম্বাদীর একটি কথা এই যে, তীব্রছাদি শব্দের ধর্ম্ম নছে, উহা নাদের ধর্ম। এতগ্রন্তরে উজ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "ভীত্র শব্দ" "মন্দ শব্দ" এই প্রাকারে শব্দেই তীত্রদাদি ধর্মের

বোধ হওরার উহা শব্দেরই ধর্ম বলিতে হইবে। সার্বজনীন ঐরপ বোধকে ভ্রম বলা ধার না। কারণ, ঐ স্থলে ঐরপ ভ্রমের কোন নিমিত্ত নাই। নিমিত্ত ব্যতীত ঐরপ ভ্রম হইতে পারে না। ছাবাকার পূর্ববর্তী ত্রোদশ স্তভাব্যে তীত্রবাদি যে শব্দের বাস্তবধর্ম, এ বিষয়ে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে বে, শব্দের অনিতাত্বপক্ষে তীব্রত্বাদিরপে নানা শব্দের শ্রুতিভেদ কিরণে উপপন্ন হয় ? ঐ পক্ষেও শব্দের যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহা কি ঘণ্টাস্থ অথবা অক্সন্থ এবং উহা কি অবস্থিত অথবা সন্থানর্ত্তি ?—ইহা বলিতে হইবে। তাই শেষে ভাষাকার বলিরাছেন যে, ঘণ্টায় অভিয়াত করিলে, তথন ঐ ঘণ্টায় অভিয়াতরূপ সংযোগের সহকারিরপে তীব্র ও মন্দ বেগ নামক যে সংস্থার জন্মে এবং তথন হইতে ঐ ঘণ্টায় যে বেগরপ সংস্থারের অমুবৃত্তি হয়, উহাই ঐ খণে নানা শব্দমন্তানের নিমিন্তান্তর। উহার অমুবৃত্তি হশতঃই ঐ শব্দমন্তানের অমুবৃত্তি হয়। ঐ বেগরপ সংস্থার যাহা ঐ স্থলে শব্দমন্তানের নিমিন্তান্তর, তাহা ঘণ্টান্থ ও সন্থানবৃত্তি। ঐ সংস্থারের তীব্রতা ও মন্দতাবশতঃই ঐ স্থলে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা ও মন্দতা হয়, এবং শব্দে ঐ তীব্রতা ও মন্দতারূপ বাত্তব ধর্ম থাকাতেই শব্দের পূর্বোক্তরপ শ্রুতিভেদ উপপন্ন হয়। শব্দ নিত্য হইলে বেগরপ সংস্থার তাহার কাংণ হওয়া অসম্ভব। নিত্যপদার্থের কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্থতরাং শব্দের নিত্যত্বপক্ষে তাহার তীব্রতাদি ধর্মের কোন প্রয়োক্তর না থাকার শব্দের পূর্বোক্তরূপ শ্রুতিভেদ ইইতে পারে না। এও।

ভাষ্য। ন বৈ নিমিন্তান্তরং সংস্কার উপলভ্যতে, অমুপলব্রেনাস্তীতি। অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) নিমিন্তান্তর সংস্কার উপলব্ধ হয় না, অমুপলব্রিবশতঃ (ঐ সংস্কার) নাই।

## সূত্র। পাণিনিমিত্তপ্রশ্লেষাচ্ছকাভাবে নার্পলব্ধিঃ॥ ॥৩৩॥১৩৫॥

অমুবাদ। (উত্তর) হস্তজন্ম প্রশ্লেষ (সংযোগবিশেষ) বশতঃ শব্দাভাব হওয়ায় (সংক্ষারের) অমুপলব্ধি নাই।

ভাষ্য। পাণিকর্মণা পাণিঘণ্টাপ্রশ্লেষো ভবতি, তিশ্মংশ্চ সতি শব্দ-সন্তানো নোৎপদ্যতে, অতঃ প্রবণাসুপপতিঃ। তত্র প্রতিঘাতিদ্রব্য-সংযোগঃ শব্দস্থ নিমিত্তান্তরং সংস্কারভূতং নিরুণদ্ধীত্যসুমীয়তে। তস্ম চ নিরোধাচ্ছব্দসন্তানো নোৎপদ্যতে। অনুৎপত্তো প্রুতিবিচ্ছেদঃ। যথা প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগাদিষোঃ ক্রিয়াহেতে সংস্কারে নিরুদ্ধে গমনাভাব ইতি। কম্পদস্তানস্থ স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাছস্থ চোপরমঃ। কাংস্থপাত্রাদিয়ু পাণিসংশ্লেষো লিঙ্কং সংস্কারদস্তানস্থেতি। তস্মান্নিমিতান্তরস্থ সংস্কার-ভূতস্থ নানুপলব্ধিরিতি।

অনুবাদ। হস্তক্রিয়ার ঘারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্নেষ (সংযোগবিশেষ ) হয়, তাহা হইলে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, অতএব শ্রবণের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ঘণ্টাদিতে হস্ত-প্রশ্নেষবশতঃ তথন আর শব্দ উৎপন্ন না হওয়ায়, শব্দশ্রবণ হয় না। সেই স্থলে প্রতিঘাতিদ্রব্যসংযোগ, অর্থাৎ হস্তাদির সহিত ঘণ্টাদির সংযোগবিশেষ শব্দের সংস্কাররূপ (বেগরূপ) নিমিত্তান্তরকে বিনই্ট করে, ইহা অনুমিত হয়। সেই সংস্কারের নিরোধবশতঃ শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপত্তি না হওয়ায় শ্রবণবিচেছদ হয়। বেমন প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত সংযোগবশতঃ বাণের ক্রিয়াহেতু সংস্কার (বেগ) বিনইট হইলে (বাণের) গমনাভাব হয়। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্ট কম্পসন্তানেরও নিবৃত্তি হয়। কাংস্থ-পাত্র প্রভৃতিতে হস্তসংশ্লেষ সংস্কারসন্তানের লিঙ্ক, অর্থাৎ অনুমাপক। সতএব সংস্কাররূপ নিমিত্তান্তরের অনুপলব্ধি নাই।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বস্থুত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ষণ্টাদি দ্রব্যে বেগরূপ সংস্কার শব্দের নিমিত্তান্তর থাকায়, ঐ বেগের তীব্রত্বাদিবশতঃ শব্দের তীব্রত্বাদি হয়। তৎপ্রযুক্তই শব্দের শ্রুতি-ভেদ হয়। ইহাতে পরে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, সংস্থাররূপ নিমিন্তান্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়, ব্দর্থাৎ কোন প্রমাণের বারাই ঐ সংস্থারের জ্ঞান না হওয়ায়, উহা নাই। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর-মুত্তরূপে ভাষ্যকার এই স্থুত্তের অবভারণা করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হস্তুক্রিয়ার দারা হস্ত ও ঘণ্টার প্রশ্নেষ হইলে, অর্থাৎ শব্দায়মান ঘণ্টাকে হস্ত দারা চাপিয়া ধরিলে, তথন আর শব্দোৎ-পত্তি না হওয়ায় শব্দ প্রবণ হয় না। স্থতরাং ঐ স্থলে হস্তরূপ প্রতিঘাতি দ্রব্যের সহিত ঘণ্টার সংযোগবিশেষ খণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্থারকে বিনষ্ট করে, ইহা অনুমান দারা বুঝা যায়। বেগরূপ সংস্থার শব্দসন্তানের নিমিত্ত কারণ, ভাহার বিনাশে তথন আর শব্দসন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না. স্থতরাং তথন শব্দশ্রবণ হয় না। যেমন গতিমান বাণের গতিক্রিয়ার নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কার কোন প্রতিঘাতি দ্রব্য সংযোগবশতঃ বিনষ্ট হইলে তথন আর ঐ বাণের গতি থাকে না, উহার ৰুম্পনক্রিয়াসমষ্টিও নিবৃত্ত হয়, এইরূপ অন্তত্ত্তও ক্রিয়ার নিমিত্তকারণ সংস্থারের বিনাণে কম্পাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, তদ্রপ শব্দের নিমিত্তকারণাস্তর বেগরূপ সংস্থারের নাশ হওয়ায় কারণের অভাবে শব্দরূপ কার্য্য জ্বিতি পারে না, এই জ্বন্ত ই তথন ঘণ্টাদিতে শব্দসন্তান উৎপন্ন না হওরার, শব্দশ্রবণ হর না। শব্দারমান কাংগুপাত্ত প্রভৃতিকেও হস্ত ঘারা চাপিয়া ধরিলে ওথন আর শন্ধশ্রবণ হয় না, স্মতরাং তাহাতেও শন্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্কার বিনষ্ট হওয়াতেই ত্থন শব্দ উৎপন্ন হয় না, ইহা বুঝা যায়। বন্টাদিতে বেগরূপ সংস্কার না থাকিলে হস্তপ্রশ্লেষ

দ্বারা সেধানে কাহার বিনাশ ইইবে ? এবং ঐ সংস্কার সেধানে শব্দের নিমিন্তকারণ না ইইলে, উহার অভাবে শব্দের অফুৎপত্তিই বা ইইবে কেন ? স্থতরাং অফুমান-প্রমাণ দ্বারা ঘণ্টাদিতে শব্দের নিমিত্ত কারণাস্কর বেগরপ সংস্কার দিদ্ধ হ দ্বার উহার অফুপলন্ধি নাই। অফুমানপ্রমাণের দ্বারা ধাহার উপলন্ধি হয়, তাহার অফুপলন্ধি বলা যায় না। স্থতরাং অফুপলন্ধিবশতঃ শব্দের সংস্কাররূপ নিমিত্তাস্কর নাই, এই পূর্ব্ধপক্ষ নিরন্ত ইইরাছে। বেগরপ সংস্কার দিদ্ধ ইইলে ঐ বেগের তীত্রত্বাদিব্দতঃ তজ্জ্যুশব্দের তীত্রত্বাদি ও তৎপ্রযুক্তশব্দের তীত্রত্বাদির্গণে শ্রুতিভেদও উপপন্ন ইইরাছে।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিক্কার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে এই স্থ্রের ব্যাখ্যা করিলেও, মহর্ষির পূর্ব্বস্থ্রে কিন্তু বেগরপ সংস্কারের কোন কথাই নাই। পূর্ব্বস্থ্রভাষোর শেষে ভাষ্যকার নিজে বেগরপ সংস্কারকে শব্দের নিমিন্তকারণ বলিয়া, নিজ যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষির পূর্ব্ব স্ত্রার্থাম্নদারে এই স্ত্রে বারা সরণভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝা যায় যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ শব্দের অভাব উপলন্ধ হওয়ার, শব্দের বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষও নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এতহত্তরে মহর্ষি এই স্থ্রের বারা বলিয়াছেন যে, ঘণ্টাদিতে হস্তপ্রশ্লেষ বা প্রতিবাতি দ্রব্যসংযোগ শব্দের বিনাশকারণ—ইহা প্রত্যক্ষদির, স্থতরাং শব্দের বিনাশকারণের সর্ব্বর অপ্রত্যক্ষও নাই। ভাষ্যকারও প্রতিঘাতি দ্রব্যসংযোগকে চরম শব্দের বিনাশকারণ বলিয়াছেন। যে কোন শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষদির অপ্রত্যক্ষরপ অমুগ্রান্ধি অসিদ্ধ হইবে। স্থতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ঐ হেতুর বারা শক্ষ্মাত্রের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও প্রথমে এই স্থ্রের এইরূপ যথাশ্রুতার্থ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত ব্যাখ্যার বিদ্যাছেন। ৩৬ ॥

## স্ত্র। বিনাশকারণার্পলব্ধেশ্চাবস্থানে তল্পিত্যত্ব-প্রসঙ্গঃ ॥৩৭॥১৬৬॥

অমুবাদ। (উত্তর) এবং বিনাশকারণের অমুপলন্ধিবশতঃ অবস্থান হইলে, অর্থাৎ যে পদার্থের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থিত থাকে; স্কুতরাং নিত্য—ইহা বলিলে, তাহাদিগের অর্থাৎ শব্দশ্রবণরূপ অভিব্যক্তিসমূহেরও নিত্যদ্বের আপত্তি হয়।

ভাষ্য। যদি যশু বিনাশকারণং নোপলভাতে তদবতিষ্ঠতে, অবস্থানাচ্চ তশু নিত্যত্বং প্রদক্ষাতে, এবং যানি থল্লিমানি শব্দপ্রবণানি শব্দাভিব্যক্তম ইতি মতং, ন তেষাং বিনাশকারণং ভবতোপপাদ্যতে, অমুপপাদনাদবস্থানমবস্থানাৎ তেষাং নিত্যত্বং প্রসক্ষাত ইতি। অথ নৈবং, ন তর্হি বিনাশকারণামুপলব্বেঃ শব্দখাবস্থানামিত্যত্বমিতি।

অমুবাদ। যদি যাহার বিনাশকারণ প্রাত্তাক্ষ না হয়, তাহা অবস্থান করে, এবং

অবস্থানবশতঃ তাহার নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়, এইরূপ হইলে, এই যে শব্দশ্রবণসমূহই শব্দের অভিব্যক্তি, ইহা (আপনার) মত, তাহাদিগের অর্থাৎ ঐ শব্দশ্রবণসমূহের বিনাশ-কারণ আপনি উপপাদন করিতেছেন না, উপপাদনের অভাববশতঃ অবস্থান, অবস্থানবশতঃ তাহাদিগের (শব্দশ্রবণসমূহের) নিত্যত্ব প্রসক্ত হয়। আর যদি এইরূপ না হয়, অর্থাৎ যাহার বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অবস্থান করে; অবস্থানবশতঃ তাহা নিত্য, এইরূপ নিয়ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ বশতঃ অবস্থান-প্রযুক্ত শব্দের নিত্যত্ব হয় না।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, শব্দের বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এছন্ত শব্দের অবস্থিতত্ব অর্থাৎ স্থিরত্ব দিদ্ধ হওয়ায়, শব্দের নিতাত্বই দিদ্ধ হয়। বিনাশকারণের অমুপলান্ধি ৰণিতে, তাহার অপ্রতাক্ষই আমার অভিমত। মহর্ষি এই পক্ষে এই স্তত্তের দারা পুর্ব্বপক্ষবাদীর ক্ষিত হেতুতে ব্যক্তিরাররপ দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যামুদারে মছর্ষির কথা এই যে, যদি বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেই তৎ প্রযুক্ত শব্দের নিতাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে শব্দশ্রবণকে পূর্ব্বপক্ষবাদীও অনিত্য বলেন, তাহারও নিতাত্বাপতি হয়। কারণ শক্ষরপেরও বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্থতরাং বিনাশকারণের অপ্রত্যক্ষ হারা কাহারও নিতাত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। শব্দশ্রবণে ব্যভিচারবশতঃ উহা নিতাত্বের সাধক না হওয়ায়, উচার দ্বারা শব্দের নিতাত সিদ্ধ হুইতে পারে না। যদি শব্দশ্রবণরূপ শব্দাভিব্যক্তির বিনাশকারণ প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা অনিত্য হয়, তাহা হইলে শব্দও অনিতা হইতে পারে। অনুমান षाता भव्म अवरागत विनामकात्रा উপामक रह, देश विनाम मक्ष्या विनामकात्रागत अञ्चान पाता উপল্কি হওয়ায়, বিনাশকারণের অজ্ঞানত্ত্বপ অতুপল্কি দেখানে অসিদ্ধ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি অনেকে এই স্থত্তের ব্যাখ্যা না করায়, তাঁহাদিগের মতে এইটি স্থত্ত নতে—ইহা বঝা যার। কিন্তু ভাষ্যকার, বার্তিককার ও বাচম্পতি মিশ্র এইটিকে স্থত্ত বণিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রায়স্টানিবন্ধেও এইটি স্থানধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়েও (২ মা:, ২০স্থ ) মহর্ষির এইরূপ একটি স্থা দেখা যায়। ভাষাকার প্রভৃতি এই স্থাত্তে "তৎ"শব্দের দারা শব্দশ্রবণকেই মহর্ষির বুদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার নিত্যত্বাপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত তাঁহারা পূর্ব্বস্থত্তব্যাখ্যার বে বেগরূপ সংস্নারকে মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই-এই ফুত্তে "তৎ" শব্দের ঘারা গ্রহণ না করিয়া, পূর্ব্বে অফুক্ত শব্দশ্রবণকেই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, हेहां हिस्तनीय । शूर्वशक्तवांनी यनि वरणन रय, हस्रश्राक्षय व्यक्तिय विनामकांत्रण नरह, छेहात विनाम-কারণ প্রত্যক্ষণিদ্ধ না হওয়ায়, উহা ঘণ্টাদিতে অবস্থিতই থাকে, উহার বিনাশ হয় না। এত চত্তরে মছর্ষি এই স্থাত্তের দারা ঐ বেগরূপ সংস্থারের নিতাত্বাপত্তি বলিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যাও ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে হইতে পারে। বেগরূপ সংস্থারের বিনাশকারণ অনুমানসিদ্ধ ; উহার অনুপলির্দ্ধ নাই. ইহা বলিলে শব্দশ্রবণেরও বিনাশকারণের অনুপ্রান্ধি নাই, ইহাও বলা ষাইবে ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। কম্পদমানাশ্রয়স্থানুনাদস্থ পাণিপ্রশ্লেষাৎ কম্পবৎ কারণোপ-রমাদভাবঃ। বৈয়ধিকরণ্যে হি প্রতিঘাতিদ্রব্যপ্রশ্লেষাৎ দমানাধিকরণস্থৈ-বোপরমঃ স্থাদিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) কম্পের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ যে আধারে কম্প জন্মে, সেই আধারস্থ অমুনাদের, অর্থাৎ ধ্বনিরূপ শব্দের হস্তপ্রশ্লেষবশতঃ কম্পের ন্যায় কারণের নির্ত্তিবশতঃ অভাব হয়। যেহেতু বৈয়ধিকরণ্য হইলে, অর্থাৎ ঐ শব্দ যদি হস্তপ্রশ্লেষের অধিকরণ ঘণ্টাদি দ্রব্যে না থাকে, উহা যদি আকাশে থাকে, তাহা হইলে প্রতিঘাতি দ্রব্যের প্রশ্লেষবশতঃ সমানাধিকরণেরই নির্ত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্রব্যের প্রশ্লেষ বা সংযোগবিশেষের দ্বারা তাহার অধিকরণ ঘণ্টাদিগত সংস্কারেরই বিনাশ হইতে পারে, আকাশস্থ শব্দের বিনাশ হইতে পারে না।

### সূত্র। অস্পর্শত্বাদপ্রতিষেধঃ॥৩৮॥১৬৭॥

অনুবাদ। (উত্তর)—অস্পর্শববশতঃ, অর্থাৎ শ্ব্দাশ্রায়দ্রব্য স্পর্শশূন্য বলিয়া প্রতিষেধ নাই। [ অর্থাৎ শব্দের আকাশগুণত্বের প্রতিষেধ করা যায় না। ]

ভাষ্য। যদিদমাকাশগুণঃ শব্দ ইতি প্রতিষিধ্যতে, অয়মনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ, অস্পর্শত্বাচ্ছকাশ্রয়স্থা। রূপাদিসমানদেশস্থাগ্রহণে শব্দ-সন্তানোপপত্তেরস্পর্শ-ব্যাপি-দ্রব্যাশ্রয়ঃ শব্দ ইতি জ্ঞায়তে, ন কম্পসমানা-শ্রয় ইতি।

অনুবাদ। এই যে আকাশের গুণ শব্দ, ইহা প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। যেহেতু শব্দাশ্রায়ের স্পর্শশূলতা আছে। রূপাদির সমানদেশের —অর্থাৎ রূপ, রুস, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত একাধারম্ব শব্দের জ্ঞান না হওয়ায়, শব্দ-সম্ভানের উপপত্তিবশতঃ শব্দ স্পর্শশূল ব্যাপকদ্রব্যাশ্রিত—ইহা বুঝা বায়। কম্পের সমানাশ্রেয় অর্থাৎ শব্দ, কম্পাধার ঘণ্টাদি দ্রব্যম্ব—ইহা বুঝা বায় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার এথানে সাংখ্যমতানুসারে পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া তছন্তরে এই স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সাংখ্যসম্প্রদারের কথা এই যে, ঘণ্টায় অভিষাত করিলে ঐ ঘণ্টাতে বেগরূপ সংক্ষার ও কম্প জন্মে। পরে ঐ ঘণ্টাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে, তথন কম্প ও বেগের স্থায় শব্দেরও নিবৃত্তি হয়। স্থতরাং ঐ শব্দ কম্পও সংস্কারের স্থায় ঘণ্টাশ্রিত, উহা আকাশাশ্রিত বা আকাশের গুণ নছে। শক্ষ আকাশাশ্রিত হইলে হন্ধপ্রসেরের দ্বারা শব্দের নিবৃত্তি হইতে পারে না। হন্তপ্রশ্লেষের সমানাধিকরণ ঘণ্টাস্থ বেগরূপ সংস্কারেরই

নিবৃত্তি হইতে পারে। কারণ শব্দাশ্রম আকাশে হস্তপ্রপ্রেম নাই। এক আধারে হস্তপ্রশ্লেষ অন্ত আধারের বস্তুকেও বিনষ্ট করে, ইছা বলিলে শব্দায়মান বছ ঘণ্টার মধ্যে যে কোন এক ঘণ্টার হয়প্রশ্লেষ দ্বারা সকল্ ঘণ্টার শব্দনিবৃত্তি হইতে পারে। স্থতরাং শব্দ, কম্প ও বেগরপ সংস্কারের সমানাশ্রয়, অর্থাৎ বণ্টাদি দ্রব্যস্থ, উহা আকাশাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার প্রথমে এই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া তত্ত্তরে স্ত্রব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শব্দ আকাশের গুণ, ইহা প্রতিবেধ করা বার না। কারণ, শব্দাশ্রর দ্রা, স্পর্শশুন্ত। শব্দ রূপাদি গুণের সহিত ঘণ্টাদি একজব্যেই থাকে—ইহা বলিলে শব্দের জ্ঞান হুইতে পারে না। শব্দসন্তান স্বীকার ক্রিলেই শ্রোতার প্রবণেক্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হওয়ায় শব্দের প্রবণরূপ জ্ঞান হইতে পারে। স্কুতরাং শব্দ স্পর্শশৃত্ত বিশ্ববাপী কোন দ্রবাশ্রিত, অর্থাৎ আকাশাশ্রিত, ইহা বুঝা ষায়। উহা কম্পাশ্রম্বণ্টাদিন্দ্রব্যাশ্রিত নহে। ভাষ্যকার এইরূপে স্বত্তকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাৎপর্যাটী ঢাকার এই তাৎপর্যোর বিশদবর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়দম্বদ্ধ হইরাই প্রতাক্ষ জন্মায়। শব্দ ঘণ্টাদি দ্রব্যস্থ হইলে প্রবণেক্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ শ্রুবেন্দ্রিমের উপাধি কর্ণশক্ষুলী ঘণ্টাকে প্রাপ্ত হয় না, ঘণ্টাও তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। অত এব বিশ্বব্যাপী স্পর্শশূত আকাশই শব্দের আধার বলিতে इटेर्टर। আকাশে পূর্বের ক্র প্রকারে তরঙ্গ হইতে তরক্ষের ন্যায় শব্দসন্তান উৎপন্ন হইলে শ্রোতার শ্রবণদেশে উৎপন্ন শন্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় তাহার শ্রবণ হইতে পারে। শ্রবণেক্সিয় বস্তুতঃ আকাশপদার্থ। স্থ ১রাং ভাহাতে শব্দ উৎপন্ন: হইলে, ভাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইবেই। শব্দ স্পর্শবিশিষ্ট ঘণ্টাদির গুণ হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দসম্ভানের উপপত্তি হর না, স্মৃতরাং শব্দকে রূপাদির সহিত একদেশন্ত বলিলে তাহার শ্রবণ হইতে পারে না। রূপ, রদ, গন্ধ ও স্পর্শের আধার ঘণ্টাদি ডব্যে পুর্ব্বোক্তপ্রকারে শব্দমন্তান অন্মিতে পারে না। ঘণ্টাস্থ হস্ত প্রশ্লেষ আকাশস্থ শব্দের বিনাশক হয় কিরুপে ? এতহুত্তরে উদ্দ্যোত হর বিলয়াছেন বে, হস্তপ্রশ্লেষ শব্দের বিনাশক নহে, উহা শব্দের নিমিত্তকারণ বেগরূপ সংস্থারকে বিনষ্ট করায় কারণের অভাবে দেখানে অন্ত শব্দের উৎপত্তি হয় না, তাই শক্ষাবণ হয় না। ভাষাকারও এ কথা পুর্বের বলিয়াছেন। স্থতরাং সাংখ্য-সম্প্রদায়ের যুক্তিও ৰণ্ডিত হইয়াছে। ৩৮।

ভাষ্য। প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ সন্নিবিষ্টঃ শব্দঃ সমানদেশো ব্যক্ত্যত ইতি নোপপদ্যতে। কথং ?

অনুবাদ। প্রতি দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট, সমানদেশ, অর্থাৎ রূপাদির সহিত একাধারস্থ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। বিভক্তান্তরোপপতেশ্চ সমাসে ॥৩৯॥১৩৮॥ অনুবাদ। (উন্তর) বেহেতু সমাসে অর্থাৎ রূপাদি সমুদায়ে (শব্দের) বিভক্তান্তরের উপপত্তি, অর্থাৎ দ্বিবিধ বিভাগের সন্তা ও সম্ভানের উপপত্তি আছে। ভাষ্য। সন্তানোপপত্তেশ্চেতি চার্থঃ। তদ্ব্যাখ্যাতং। যদি রূপাদয়ঃ
শব্দাশ্চ প্রতিদ্রব্যং সমস্তাঃ সমুদিতান্তস্মিন্ সমাসে সমুদায়ে যো যথাজাতীয়কঃ সমিবিফস্তস্থ তথাজাতীয়স্থৈব গ্রহণেন ভবিতব্যং—শব্দে
রূপাদিবং। তত্র যোহয়ং বিভাগ একদ্রব্যে নানারূপা ভিম্নশ্রুতয়ো
বিধর্মাণঃ শব্দা অভিব্যজ্যমানাঃ শুরুন্তে, যচ্চ বিভাগান্তরং সরূপাঃ সমানশ্রুতয়ঃ সধর্মাণঃ শব্দান্তীব্রমন্দধর্মতয়া ভিমাঃ শুরুন্তে, তত্রভয়ং নোপপদ্যতে, নানাস্থ্তানামুৎপদ্যমানানাময়ং ধর্ম্মো নৈকস্থ ব্যজ্যমানস্থেতি।
অন্তি চায়ং বিভাগো বিভাগান্তরঞ্চ, তেন বিভাগোপপত্তর্মস্থামহে, ন
প্রতিদ্রব্যং রূপাদিভিঃ সহ শব্দঃ সমিবিফৌ ব্যজ্যত ইতি।

অমুবাদ। সস্তানের উপপত্তিবশতঃ, ইহা "চ" শব্দের অর্থ ( অর্থাৎ সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা শব্দসম্ভানের উপপত্তিরূপ হেম্বস্তর মহর্ষির বিবক্ষিত )। তাহা ( সম্ভানের উপপত্তি ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্বেব তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি। যদি রূপাদি এবং শব্দসমূহ প্রতিদ্রব্যে সমস্ত ( অর্থাৎ ) সমুদিত হয় ( তাহা হইলে ) সেই "সমাসে" ( অর্থাৎ ) সমুদায়ে ( রূপাদির মধ্যে ) মথা-জাতীয় যাহা সন্নিবিষ্ট, তথা-জাতীয় তাহারই জ্ঞান হইবে--শব্দবিষয়ে রূপাদির স্থায় জ্ঞান হইবে, ( অর্থাৎ যেমন প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র রূপাদিরই জ্ঞান হয়, তদ্রপ প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান হইবে )। তাহা হইলে অর্ধাৎ রূপাদির স্থায় প্রতিদ্রব্যে একজাতীয় একটিমাত্র শব্দেরই জ্ঞান স্বীকার করিলে, (১) একদ্রব্যে নানারূপ, ভিন্ন-শ্রুতি, বিরুদ্ধার্মবিশিষ্ট, শব্দসমূহ অভিব্যধ্যমান হইয়া শ্রুত হয় এই যে বিভাগ, এবং (২) সরূপ, সমানশ্রুতি, সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, তীত্রধর্ম্মতা ও মন্দধর্ম্মতাবশতঃ ভিন্ন, শব্দসমূহ শ্রুত হয়—এই যে বিভাগাস্তর, সেই উভয় অর্থাৎ শব্দের পূর্বেবাক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয় না। (কারণ) ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিভাগদ্বয় উৎপদ্যমান নানাভূত শব্দসমূহের ধর্ম্ম, অভিব্যজ্যমান একমাত্রের ধর্ম্ম নহে। কিন্ত এই বিভাগ ও বিভাগান্তর আছে, অর্থাৎ উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, স্বতরাং বিভাগের উপপত্তিবশতঃ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া শব্দ অভিব্যক্ত হয় না. ইহা আমরা বুঝি।

টিপ্পনী। সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মত এই ষে, বীণা, বেণু ও শব্দাদি দ্রব্যগুলি রূপ, রুস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের সমাস, অর্থাৎ সমুদায়। রূপ রুসাদি ঐসকল দ্রব্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। শব্দ ঐ সমাসে, অর্থাৎ রূপ-রুসাদির সমুদায়ভূত প্রত্যেক দ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দসন্তান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্যাটীকাকার এইরূপ সাংখ্যমতের বর্ণনা-পূৰ্বক স্থুত্ৰাৰ্য বৰ্ণন কৰিয়াছেন যে, সাংখ্যসন্মত পূৰ্ব্বোক্ত সমাদে অৰ্থাৎ ক্লপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই শব্দ অভিব্যক্ত হয় না। কারণ, যদি শব্দ ঐ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়, তাহা হইলে ষড় জ, ধৈবত, গান্ধারাদি ভেদে শব্দের যে বিভাগ আছে, এবং ষড় জ প্রভৃতি একজাতীয় শব্দেরও যে, তীব্র-মন্দাদিরূপ বিভাগান্তর আছে, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সমুদায়-গত এবং নানাজা ীয় গদ্ধাদির বীণা প্রভৃতি একই দ্রব্যে প্রতিক্ষণ ভেদ দেখা যায় না, অতএব পূর্ব্বোক্ত বিভক্তান্তরের সন্তাবশতঃ শব্দ পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা আকাশের গুণ। ভাষ্যকারও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখপুর্বাক শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হয় না— এই কথা বলিয়া শব্দ কেন এরপ নছে, ইহার হেতু বলিতে এই স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এবং স্থত্যেক্ত "বিভক্তাস্তরে"র ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে স্থত্তকারের সাধ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দ প্রতিদ্রব্যে রূপাদির সহিত সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সমুদায়ে অভিবাক্ত হয় না, ইহাই স্ত্রকারের সাধ্য। স্ত্রকার তাঁধার হেতু বলিয়াছেন,—বিভক্তান্তরের উপপত্তি। "চ" শব্দের দ্বারা শব্দসন্তানের উপপত্তিরূপ হেল্বস্তর্থ সমুচ্চিত হইরাছে। "বিভাগশ্চ বিভক্তাস্তর্ঞ", এইরূপ বাক্যে একশেষবশতঃ এই "বিভক্তান্তর" শব্দ দিদ্ধ হইয়াছে। ভাষাকার প্রথমে ষড় জ, খৈবত, গান্ধারাদি নানাঞ্চাতীয় শন্দের বিভাগ বলিয়া, পরে ষড়্জ প্রভৃতি সজাতীয় শন্দেরও বিভাগ-রূপ বিভক্তান্তর বা বিভাগান্তরের উল্লেখপূর্বক স্থত্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, শব্দ রূপাদির সমাদে, অর্থাৎ সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, ইহা বলিলে প্রর্কোক্তরূপ বিভাগন্বর উপপন্ন হয় না। নানা শব্দের উৎপত্তি হইলেই ঐরূপ বিভাগ উপপন্ন হয়। একই শব্দ অভিব্যজ্ঞামান ছইলে ঐরূপ বিভাগ উপপন্ন হয় না। কারণ, গন্ধবিশিষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যে যে গন্ধের উপলব্ধি হয়, তাথা প্ৰতি দ্ৰব্যে এক। যে দ্ৰব্যে যে জাতীয় গন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকে, দেই দ্ৰব্যে ভজ্জাতীয় নেই এক গল্পেরই জ্ঞান হয়। শক্ষ ঐ গন্ধাদির আধারে অবস্থিত থাকিয়া গন্ধাদির ভার অভিব্যক্ত হইলে প্রতিদ্রব্যে একরূপ একটি শব্দেরই জ্ঞান হই হ, এক দ্রব্যে একজাতীয় নানাশক এবং নানাজাতীয় নানাশক্ষের জ্ঞান হইত না। স্থতরাং শক্ষের পুর্ব্বোক্তরূপ দ্বিবিধ বিভাগ থাকায় বুঝা যায়—শব্দ পূর্ব্বোক্ত রূপাদি সমুদায়ে অবস্থিত থাকিয়া রূপাদির ভায় অভিব্যক্ত হয় না। শব্দ আকাশে উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গের ভাগ আকাশে সঞ্জাতীয় বিজ্ঞাতীয় নানাবিধ নানাশব্দের উৎপত্তি হওয়ায়, শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ বিভাগদ্বয় উপপন্ন হয়। এবং পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দসন্তান স্বীকৃত হওরায়, শব্দ শ্রবণদেশে উৎপন্ন ছইন্না প্রত্যক্ষ ছইতে পারে। স্থতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ মাকাশে শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, শব্দ, রূপাদি সমুদারে অবস্থিত পাকিয়া অভিব্যক্ত হয়, একথা আর বলা যাইবে না। এজন্ত মহর্ষি স্থাত্তে "চ" শব্দের মারা তাঁহার সাধ্য সমর্থনে শক্ষসন্তানের সহারূপ হেছস্তরও স্ফুচনা করিয়াছেন। স্থুত্তে "বিভক্তাস্তর" শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ ও বিভাগান্তর। "উপপত্তি" শব্দের অর্থ সতা। "সমাস" শব্দের অর্থ পূর্ববর্ণিত সমৃদার। ভাষো "সমস্ত" বলিয়া "সমৃদিত" শব্দের হারা এবং "সমাস" বলিয়া "সমৃদার" শব্দের হারা "সমৃদার" ও "সমাস" শব্দেরই অর্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে।—রূপ, রস, গল্প স্পর্লা ও শব্দ একাধারে সমৃদিত থাকে। উহাদিগের সমৃদারই বীণাদি জবা। ঐ সমৃদারে শব্দ ও রুপাদির ভায় অবস্থিত থাকে, ইহাই এখানে পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত। ভাষাকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ সিদ্ধাহকেই পূর্বপক্ষরপে গ্রহণ করিয়া তহুতরে এই স্থ্রের অবতারণা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শব্দ "সমাসে" অর্থাৎ স্পর্শাদি সমৃদারে স্পর্শাদির সহিত একত্র থাকে না। কারণ, শব্দের তীত্র-মন্দাদি বিভাগান্তর আছে। এবই শঙ্খাদি প্রব্যে তীত্র-মন্দাদি নানা জাতীয় নানা শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্ত অয়িসংযোগ ব্যতীত গল্ধাদির পরিবর্ত্তন হয় না। বৃত্তিকার এই কথার হারা শব্দ যে স্পর্শবিশিষ্ট কোন পদার্থের গুল নতে, এই সাধ্যের সাধক অনুমান স্ত্রনা করিয়াছেন । মৃলকথা, পূর্ব্বাক্ত নানা যুক্তির হারা শব্দ সম্ভান সিদ্ধ হওয়ায় শব্দ অনিত্য ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং শব্দ আকাশের গুণ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। ৩৯॥

#### শব্দানিতাত্ব প্রকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্য। দ্বিবিধশ্চায়ং শব্দো বর্ণাত্মকো ধ্বনিমাত্রশ্চ। তত্র বর্ণাত্মনি তাবং—

অনুবাদ। এই শব্দ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিচারের দ্বারা অনিভাত্বরূপে পরীক্ষিত শব্দ দ্বিবিধ,—(১) বর্ণাভাক ও (২) ধ্বনিরূপ। তন্মধ্যে বর্ণাভাক শব্দে—

সূত্র। বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ঃ॥৪০॥১৬৯॥

অমুবাদ। (বর্ণের) বিকারও আদেশের উপদেশবশতঃ--সংশয় হয়।

ভাষ্য। দধ্যত্ত্রতি কেচিদিকার ইম্বং হিম্বা যম্বমাপদ্যত ইতি বিকারং মন্মন্তে। কেচিদিকারস্ম প্রয়োগে বিষয়ক্কতে যদিকারঃ স্থানং জহাতি, তত্র যকারস্ম প্রয়োগং ব্রুবতে। সংহিতায়াং বিষয়ে ইকারো ন প্রযুজ্যতে, তস্ম স্থানে যকারঃ প্রযুজ্যতে, স আদেশ ইতি। উভয়মিদ-মুপদিশ্যতে। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং ত্ত্ত্বমিতি।

অনুবাদ। "দধ্যত্র" এই প্রয়োগে কেহ কেহ ইকার ইত্ব ত্যাগ করিয়া যত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়া বিকার মানেন। কেহ কেহ ইকারের প্রয়োগ বিষয়কৃত হইলে, অর্থাৎ

<sup>&</sup>gt;। শব্দো ন পাৰ্শবিধিশেবগুণঃ, অগ্নিসংবোগাসমবাগ্নিকারণকড়াভাবে সভি অকারণগুণপূর্বকপ্রভাকড়াৎ মুধবৎ :—সিভান্ত-মুক্তাবলী।

সন্ধির পূর্বেব যে স্থালে ইকারের প্রয়োগ হয়, সেই স্থালে ইকার যে স্থান ত্যাগ করে, সেই স্থানে যকারের প্রয়োগ বলেন। সংহিতা-বিষয়ে অর্থাৎ সন্ধি হইলে সেই স্থালে ইকার প্রযুক্ত হয় না, তাহার স্থানে যকার প্রযুক্ত হয়, তাহা আদেশ। এই উভয় অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ বিকার ও আদেশ উপদিষ্ট (মতভেদে কথিত) আছে। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উভয়েরই উপদেশ থাকায় তন্ত্ব কি ?—ইহা বুঝা যায় না, অর্থাৎ বিকারের উপদেশই তন্ত্ব ? অথবা আদেশের উপদেশই তন্ত্ব ?—এ বিষয়ে সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণ ও ধ্বনিরূপ দ্বিবিধ শব্দের অনিতাত্ব পরীক্ষা করিয়া, এখন বর্ণাত্মক শব্দের নির্ব্বিকারত্ব পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই স্থেত্তর বারা সংশব্ধ জ্ঞাপন করিরাছেন। দধি + অত্ত, এই প্রধ্যোগে সন্ধি হইলে, "দধ্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ হয়। এখানে ইকারই ইকারত্ব ত্যাগ করিয়া যকারত্ব লাভ করে, অর্থাৎ ছগ্ধ যেমন দ্ধিরূপে এবং অবর্ণ যেমন কুণ্ডলরূপে পরিণত হয়, তজ্ঞপ পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগে ইকারই যকাররূপে পরিণত হয়। ইকার প্রকৃতি, যকার তাহার পরিণাম বা বিকার, ইহা এক সম্প্রানায়ের মত। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থলে সন্ধিবিষয়ে ইকারের প্রয়োগ হয় না, ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে ইকার স্থানী, যকার আদেশ। যুকার ইকারের বিকার নহে। এইরূপে সন্ধিস্থলে বর্ণের বিকার ও আদেশ—এই উভয় পক্ষেরই উপদেশ (ব্যাখ্যা) থাকায় বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সন্ধিন্থলে বর্ণগুলি বিকার ? —এইরপ সংশয় হয়। পরীক্ষা ব্যতীত ঐ সংশয় নিবৃতি হয় না, এজন্ত মহর্ষি পরীক্ষার মূল সংশয় জ্ঞাপন করিয়া বর্ণের আদেশ পক্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যাইকাকার বলিয়াছেন যে, পূর্বের সাংখ্যমত নিরস্ত হইয়াছে। এখন যদি সেই সাংখাই বলেন যে, মৃত্তিকা ও স্থবর্ণাদির স্থায় বর্ণগুলি পরিণামি নিংটা, এজন্ম ভাষ্টকার "দ্বিবিশ্চারং শব্দঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তদ্বিরয়ে পরীক্ষারম্ভ করিলেন। ধ্বনিরূপ শব্দে বিকারের উপদেশ না থাকায়, তাহার পরিণামি নিত্যতার আপত্তি করা যায় না। বর্ণাত্মক শব্দেও সন্দেহ থাকায়, তাহাকে পরিণামি নিত্য বলিয়া অবধারণ করা যায় না। কারণ, "ইকো যণ6ি" এই পাণিনিস্থত্তে সন্ধিতে "ইকে"র স্থানে "যণে"র বিধান থাকার কেহ কেহ ঐ স্তাকে বর্ণের বিকারোপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ কেহ আদেশো-পদেশ বলিয়া ব্যাথ্যা করেন। ব্যাথ্যাকারদিগের বিপ্রতিপত্তিবশতঃ সংশয় হয়। স্থতরাং পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণ করা যায় না ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। আদেশোপদেশস্তত্ত্বং।

বিকারোপদেশে হারয়স্যাগ্রহণাদ্বিকারানমুমানং। সত্যন্বয়ে কিঞ্চিনিবর্ত্ততে কিঞ্চিত্রপজায়ত ইতি শক্যেত বিকারোহনুমাতৃং। ন চান্বয়ো গৃহতে, তম্মাদ্বিকারো নাস্তীতি।

ভিন্নকরণয়োশ্চ বর্ণয়োরপ্রয়োগে প্রয়োগোপপত্তিঃ।
বিরত্তকরণ ইকার, ঈষৎ স্পৃষ্টকরণো যকারঃ, তাবিমো পৃথক্করণাখ্যেন
প্রযক্ষেনাচ্চারণীয়ো, তয়োরেকস্থাপ্রয়োগেহল্ম প্রয়োগ উপপন্ন ইতি।
অবিকারে চাবিশেষঃ। যত্তেমাবিকার্যকারো ন বিকারভূতো,
"যততে" "যচ্ছতি," "প্রায়ংস্ত" ইতি, "ইকার" "ইদ"মিতি চ,—যত্ত্র
চ বিকারভূতো, "ইষ্ট্যা" "দধ্যাহরে"তি, উভয়ত্র প্রযোক্তর্রবিশেষো যত্ত্বঃ
শ্রোভূশ্চ প্রতিরিত্যাদেশোপপত্তিঃ। প্রযুজ্যমানাগ্রহণাচ্চ। ন খলু
ইকারঃ প্রযুজ্যমানো যকারতামাপদ্যমানো গৃহতে, কিং তর্হি ? ইকারস্থাপ্রয়োগে যকারঃ প্রযুজ্যতে, তত্মাদবিকার ইতি।

অনুবাদ। আদেশের উপদেশ তব। বেহেতু বিকারের উপদেশে অর্ধাৎ বর্ণের বিকারব্যাখ্যা-পক্ষে অন্বয়ের জ্ঞান না হওয়ায় বিকারের অনুমান হয় না। বিশদার্থ এই যে, (যকারাদি বর্ণে, ইকারাদি বর্ণের) অন্বয় থাকিলে কিছু নিবৃত্ত হয়, কিছু জন্মে, এ জন্ম বিকার অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু অন্বয় গৃহীত (জ্ঞাত) হয় না, অতএব বিকার নাই।

এবং যাহার করণ, অর্থাৎ উচ্চারণ-জনক আভ্যস্তর-প্রযত্ন 'ভিন্ন' এমন বর্ণবিয়ের ( একের ) অপ্রয়োগে ( অপরের ) প্রয়োগের উপপত্তি হয় । বিশাদার্থ এই যে, ইকার বির্ত্তকরণ, যকার ঈযৎ স্পৃষ্টকরণ, সেই এই ইকার ও যকার ভিন্নরূপ করণনামক প্রযত্নের বারা উচ্চারণীয়, সেই উভয়ের একটির ( ইকারের ) অপ্রয়োগে অফটির ( যকারের ) প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

পরস্তু, অবিকারেও বিশেষ নাই। বিশদার্থ এই বে, যে স্থলে এই ইকার ও বকার বিকারভূত নহে (যথা) "যততে" "যচ্ছতি" "প্রায়ংস্ত," এবং "ইকার:" "ইদং" এবং যে স্থলে ইকার ও যকার বিকারভূত, (যথা) "ইফ্টা" "দধ্যাহর",— উভয়ত্র অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত উভয় স্থলেই প্রয়োগকারীর যত্ন নির্বিশেষ, গ্রোভারও শ্রাব, নির্বিশেষ, এ জন্ম আদেশের উপপত্তি হয়।

এবং যেহেতু প্রযুজ্যমানের জ্ঞান হয় না। বিশদার্থ এই যে, প্রযুজ্যমান ইকার ষকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৃহীত হয় না, ( প্রশ্ন ) তবে কি ? ( উত্তর ) ইকারের প্রয়োগে ষকার প্রযুক্ত হয়, সতএব বিকার নাই

টিপ্রনী। বর্ণের বিকার ও আদেশ, এই উভয়ের উপদেশ থাকার, তরধ্যে কোন উপদেশ তত্ত — অর্থাৎ ধর্মার্থ, ইহা বুঝা যার না. এই কথা বলিয়া ভাষ্যকার মহর্ষি স্থত্যোক্ত সংশয় ব্যাখ্যা ক্রিয়া. এখানেই "আদেশের উপদেশ তত্ত্ব" এই কথার দ্বারা মহর্ষির সিভাস্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি পরে বিচারপূর্বক তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেও, ভাষ্যকার এখানে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে নিজে করেকটি যুক্তির উরেপ করিয়াছেন। ভাষাকারের প্রথম যুক্তি এই যে, "দধ্যত্র" এই প্ররোগে সন্ধিবশতঃ ইকারের স্থানে যে যকারের আদেশ হইয়াছে, ঐ যকারকে ঐ ন্থলৈ ইকারের বিকার বলিয়া অমুমান করা যায় না। কারণ, বিকারস্থলে যাহার বিকার, দেই **প্রকৃতি-পদার্থ—বিকার-পদার্থে অমুগ** ত থাকে ! অর্থাৎ বিকার-পদার্থে প্রকৃতি-পদার্থের কোন ধর্ম্মের নিরুত্তি ও কোন ধর্মের উৎপত্তি হয়। যেমন, স্কবর্ণের বিকার কুগুল। স্কবর্ণ কুগুলের **প্রকৃতি। স্থবর্ণজাতীয় অবয়বগুলি পূর্ব্বে যে আকারে থাকে, কুগুলে তাহার নির্**ত্তি হয়, এবং অঞ্চরণ আকারের উৎপত্তি হয়। কুণ্ডল ফুবর্ণ হইতে সর্বাধা বিভিন্ন হইয়া যায় না। কুণ্ডলে স্থবর্ণের পুর্ব্বোক্তরূপ অবয় প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্ত সেধানে কুগুলকে স্থবর্ণের বিকার বলিয়া অনুমান कता यात्र पकात हेकारतत विकात हहेला, कुछला स्ववर्णत जात्र यकारत हेकारतत श्रव्हांक अवत्र প্রাকিত এবং তাহা বুঝা যাইত। অর্থাৎ যকারে ইকারের কোন ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইলে, যকার ইকার হইতে সর্বাথা বিভিন্ন বুঝা যাইত না। কিন্তু যখন "দখ্যত্র" এই প্রব্যোগে যকারে ইকারের অন্তম বুঝা যায় না, যকারকে ইকার হইতে সর্বাথা বিভিন্ন খলিয়াই বুঝা ষায়, তথন ঐ যকারকে ইকারের বিকার বলিয়া অনুমান করা যায় না। অর্থাৎ যকারে ইকানের বিকারম্ববোধক অবস্থ না থাকায়, যকারে ইকারের বিকারম্বের অনুমাপক হেতু নাই। এবং যকার যদি ইকারেণ বিকার হয়, তাহা হইলে যকার ইকারের অন্বয়বিশিষ্ট হউক ? এইরূপ প্রতিকূল ভর্ক উপস্থিত হওয়ায়, যকারে ইকারের বিকারত্বাহুমান হইতেও পারে না । অহ্ন কোন প্রমাণের দারাও যকারে ইকারের বিকারত সিদ্ধ হয় না। স্লভরাং বর্ণবিকার নিম্প্রমাণ হওয়ায়, উহা নাই।

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইকার ও যকারের "করণ" শর্মাৎ উচ্চারণামুকুল আভ্যস্তর-প্রায়ত্ব ভিন্ন। ইকার স্বরবর্গ, স্কুতরাং তাহার করণ "বিবৃত্ত"। যকার অস্কঃস্থ বর্গ, স্কুতরাং তাহার করণ "ঈষৎ স্পৃষ্ট' "। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন করণ নামক প্রধন্মের দ্বারা ইকার ও যকারের উচ্চারণ হওয়ায়,

১। বর্ণের উচ্চারণামুক্ল প্রবন্ধ দিবিধ,—বাফ ও আভান্তর। বাফ প্রবন্ধ একাদশ প্রকার ও আভান্তর প্রবন্ধ চারি প্রকার কথিত ইইরাছে। এবং ঐ প্রবন্ধ "করণ" নাবে অভিহিত ইইরাছে। ঐ আভান্তর-প্রবন্ধরণ করণ "প্যৃষ্ট," "ঈবং স্পৃষ্ট," "সংবৃত" ও "বিবৃত" নাবে চতুর্বিধ। ব্যবর্থের করণকে "বিবৃত" এবং অন্তঃ বর্ণের করণকে "স্বৃত্ত পূষ্ট" বলা ইইরাছে। বহাভাব্যকার পতপ্রলি বলিরাছেন, "প্যৃষ্টং করণং স্পর্ণানাং। ঈবংস্পৃষ্টমন্তঃস্থানাং। বিবৃত্তমুম্মণাং …… স্বরণাঞ্চ বিধৃতং" ৷১৷১৷১০৷ নাল বলো ৷ জিনেক্রবৃদ্ধির "স্তাম" গ্রন্থে এবং কাশিকা-বৃত্তি ব্যাখ্যা "প্রদম্ভরীতে" ইছাদিশের বিভৃত ব্যাখ্যা বাছে। "তার বর্ণ-স্বনাবৃৎপর্যানাকে বলা স্থান-করণ-প্রবন্ধাং স্পৃশন্তি তলা সা স্পৃষ্টতা। স্বাম্ব্রতা। মৃরেণ বলা স্পৃশন্তি তলা সা ঈবং স্পৃষ্টতা। সামীপ্যেন বলা স্পৃশন্তি সা সংবৃত্তা। মৃরেণ বলা স্পৃশন্তি সা বিবৃত্তা। এতে চন্থার আভ্যন্তরাঃ প্রবন্ধাঃ প্রস্থাঃ। — তত্ত স্পৃষ্টকরণাঃ স্পৃশন্তি না বাব্যানাঃ স্পৃশন্ত। স্পৃষ্টতাওবঃ। করণং

ইকারের প্রয়োগ না হইলেও ধকারের প্রয়োগ উপপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই বে, বদি যকার ইকারের বিকার হইত, তাহা হইলে প্রয়োগকারী ধকারের প্রয়োগের জন্ম ইকারেক গ্রহণ করিতে ঐ ইকারের উচ্চারণের অহুকূল "বিবৃত-করণ"কেই পূর্ব্বে গ্রহণ করিত, কিন্তু ধকার প্রয়োগ করিতে ইকারের উচ্চারণজ্বনক "ঈষং স্পৃষ্টকরণ"কেই প্রহণ করে, স্মৃত্বাং ধকার ইকারের বিকার নহে।

ভাষ্যকারের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যে স্থলে ইকার ও ধকার বর্ণবিকারবাদীর মতেও বিকার নছে, সেই স্থলে উহার উচ্চারণঙ্কনক প্রয়ত্ব ও উহার জ্ঞাপক প্রবণে কোন বিশেষ নাই। বেমন, "ষম্" ধাতু-নিষ্পন্ন "যচ্ছতি"ও প্রায়ংস্ক এবং ''যত" ধাতু নিষ্পন্ন "যততে" এই প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার নহে। উহা 'বম' ও 'বত' ধাতুরই বকার। এবং "ইকার:" এবং 'ইদং' এই প্রায়েগ ইকার বকারের বিকার নহে। এবং যক্ষাতৃর উত্তর কিন প্রতায়-বোগে "ইষ্টি" শব্দ সিদ্ধ হয়। ইষ্টি শক্ষের উত্তর তৃতীয়ার এক বচনে "ইট্টা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ঐ "ইট্টা"—এই পদের প্রথমস্থ ইকার বর্ণবিকারবাদীর মতে যজু ধাতুস্থ যকারের বিকার। এবং উহার শেষস্থ ঘকার "ইষ্টি" শব্দের শেষস্থ এবং "দধ্যান্তর" এইরূপ প্রয়োগে যকার ইকারের বিকার। কিন্তু ইকারের বিকার। ঐ উভয় স্থলেই ঘকার ও ইকাঙের উচ্চারণজনক প্রয়য়ে ও শ্রোভার প্রবণে কোন বিশেষ নাই। "ইষ্ট্যা" এই স্থলে বিকারভূত ইকার এবং "ইদং" এই স্থলে অবিকারভূত ইকার এবং "যচ্ছতি" ইত্যাদি স্থলে অবিকারভূত যকার ও "ইষ্ট্যা", "দ্যাহ্র" ইত্যাদি স্থলে বিকারভূত যকার একরূপ প্রয়ত্ত্বর দ্বারাই উচ্চারিত হয় এবং একরূপেই শ্রুত হয়। ইকার যকারের বিকার এবং যকার ইকারের বিকার হইলে অবশ্র সেই বিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণজনক ষ্ত্রে ও শ্রবণে অবিকারভূত ইকার ও যকারের উচ্চারণ-জনক যত্ন ও শ্রবণ হইতে বিশেষ থাকিত। স্থতরাং বর্ণবিকারপক্ষে প্রমাণ নাই। ভাষ্যে "ইদং ব্যাহরতি" এইরূপ পাঠই বছ পত্তকে দেখা যায়। কিন্তু "ইষ্ট্যা দধ্যাহরেতি" এইরূপ প্রাকৃত পাঠ বিক্লন্ত হইয়া "ইদং ব্যাহরতি" এই পাঠ হইয়াছে, মনে হয়। কোন পুস্তকে "ইষ্ট্যা দধ্যাহরেতি" এইরূপ পাঠ পাওয়ায়, উহাই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ভাষাকারের চতুর্থ যুক্তি এই বে, দধি + জব্র এই বাক্যে প্রযুক্ষ্যমান ইকার "দধ্যত্ত" এই প্রায়োগে যকারত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা বায় না। ছগ্ন বেমন কালে দধিভাবাপন্ন দেখা যায়, তদ্রূপ ঐ স্থলে ইকারকে যকায়ভাবাপন্ন বুঝা যায় না; স্নতরাং প্রমাণাভাব শতঃ বর্ণবিকার নাই।

ভাষ্য। **অবিকারে চ ন শব্দাস্বাখ্যানলোপ** । ন বিক্রিয়ন্তে বর্ণা ইতি। ন চৈতশ্মিন্ পক্ষে শব্দাস্বাখ্যানস্থাসম্ভবো যেন বর্ণবিকারং

কৃতিরক্চারণ-প্রকারঃ। স্পৃষ্টভাস্পতং করণং বেষাং তে স্পৃষ্টকরণাঃ। এবসম্ভন্তাপি বেদিতবাং। ঈষৎ স্পৃষ্টকরণা অন্তঃছাঃ। অন্তঃছা ধরলবাঃ। বিবৃতং করণমূখণাং ধরাণাঞ্চ। ধরাঃ সর্ব্ব এবাচঃ। উথাণঃ শ্ব সহাঃ। স্থাস (১)১)>স স্ব্রে)।

প্রতিপদ্যেমহীতি। ন ধলু বর্ণস্থ বর্ণান্তরং কার্য্যং, ন হি ইকারাদ্যকার উৎপদ্যতে, যকারাদ্বা ইকারঃ। পৃথকৃস্থানপ্রযম্মেতাৎপাদ্যা হীমে বর্ণা-স্থেমামন্যোহন্তস্থ স্থানে প্রযুজ্যত ইতি যুক্তং। এতাবচ্চৈতৎ, পরিণামো বা বিকারঃ স্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবো বা, উভয়ঞ্চ নাস্তি, তত্মান্ন সন্তি বর্ণবিকারঃ।

বর্ণসমুদায়বিকারানুপপত্তিবচ্চ বর্ণবিকারানুপপ ত্তিই। অন্তে-ভূঃ, ক্রবো বচিরিতি, যথাবর্ণ-সমুদায়স্থ ধাতুলক্ষণস্থ ক্রচিদ্বিষয়ে বর্ণান্তর-সমুদায়োন পরিণামোন কার্য্যং, শব্দান্তরস্থ স্থানে শব্দান্তরং প্রযুজ্যতে, তথা বর্ণস্থ বর্ণান্তরমিতি।

অমুবাদ। বিকার না হইলেও শব্দামূশাসনের লোপ নাই। বিশ্দার্থ এই যে, বর্ণগুলি বিকৃত হয় না, এই পক্ষে শব্দামূশাসনের অর্থাৎ "ইকো বণচি" ইত্যাদি পাণিনীয়
সূত্রের অসম্ভব নাই, যে জন্ম বর্ণবিকার স্বীকার করিব। বর্ণান্তর বর্ণের কার্য্য নহে,
ষেহেতু ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হয় না, এবং যকার হইতে ইকার উৎপন্ন হয় না।
কারণ, এই সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও প্রযন্তের ঘারা উৎপাদ্য, সেই সকল
বর্ণের মধ্যে অন্ম বর্ণ অপর বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত হয়,—ইহা যুক্ত।
পরিণামই বিকার হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাব বিকার হইবে, ইহা (বিকার
বস্তু) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব ব্যতীত বিকারপদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু উজ্যু নাই, অর্থাৎ বর্ণের পরিণামও নাই;
এক বর্ণের সহিত বর্ণান্তরের কার্য্যকারণভাবও নাই, অতএব বর্ণবিকার নাই।

এবং বর্ণসমষ্টির বিকারের অনুপপত্তির ন্যায় বর্ণের বিকারের অনুপপত্তি। বিশাদার্থ এই যে, অস্ ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর আদেশ হয়, ক্র ধাতুর স্থানে বচ্ ধাতুর আদেশ হয়, ক্র ধাতুর স্থানে বচ্ ধাতুর আদেশ হয়, এই সূত্রবশতঃ বেমন কোন স্থলে ধাতু-স্বরূপ বর্ণসমষ্টির (অস্, ব্রু,) সম্বন্ধে বর্ণান্তরসমষ্টি (ভূ, বচ্,) পরিণাম নহে, কার্য্য নহে, (কিন্তু) শব্দান্তরের স্থানে শব্দান্তর প্রযুক্ত হয়, তক্রপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, তক্রপ বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ ইকারের স্থানে যে যকার হয়, তাহা ইকারের পরিণামও নহে, ইকারের কার্য্যও নহে, কিন্তু ইকারের স্থানে সন্ধিতে যকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, উহাকে বলে,— "আদেশ।"

টিপ্লনী। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ হইতে পারে যে, বর্ণের বিকার নিশ্রমাণ হইবে কেন ? ইতার বণিটি ইত্যাদি পাণিনিস্ত্রই উহাতে প্রমাণ আছে। অচু পরে থাকিলে ইকের স্থানে বণ্\*হর, ইহা পাণিনি বলিরাছেন। তদ্ধারা ইকারের বিকার ষকার, ইহা ব্ঝা বার। বর্ণের বিকার না হইলে, পাণিনির ঐ শব্ধাঝানা, অর্থাৎ শব্ধামুশাসনস্ত্র সম্ভব হর না। এতত্ত্তরে ভাষ্যকার বলিরাছেন যে, বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষে পাণিনির ঐ স্ত্র অসম্ভব হর না, মতরাং বর্ণবিকার স্থীকারের কোন কারণ নাই। ইকার হইতে যকার উৎপন্ন হর না, যকার হইতেও ইকার উৎপন্ন হর না; স্কভরাং ধকারাদি কোন বর্ণ ইকারাদি অপর বর্ণের কার্য্য নহে। ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ স্থান ও পৃথক্ প্রয়ন্তের ছারা জন্ম। ইকার ও ধকারের স্থান (তালু) এক হইলেও উচ্চারণামুক্ল প্রযন্ধ পৃথক্। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত পাণিনি-স্ত্রে ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে সদ্ধিতে ধকারের প্ররোগ বিধান করিরাছে। যকারকে ইকারের বিকাররূপে বিধান করে নাই। স্ক্তরাং পাণিনি-স্ত্রের ছারা বর্ণবিকারপক্ষ প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণের আন্দেশপক্ষই পাণিনির অভিমত, বুঝা বার।

কেহ বলিতে পারেন বে, বর্ণের পরিণামরূপ বিকার উপপন্ন না হইলেও ঐ বিকার কোনও অতিরিক্ত পদার্থ বলিব ? সেই বিকারবশতঃ বর্ণ নিতা হইবে ? এতহন্তরে ভাষ্যকার ব্লিয়াছেন ষে, পরিণাম অথবা কার্য্যকারণভাব এই উভয় ভিন্ন বিকার উপপন্ন হয় না। পরিণামকেই বিকারপদার্থ বলিতে হইবে, অথবা কার্য্যকারণভাবকেই বিকার-পদার্থ বলিতে হইবে, উহা ছাড়া বিকারপদার্থ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বর্ণহলে ঐ উভয়ই না থাকায়, বর্ণবিকার নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পরিণামকে বিকার বলা বায় না। ছগ্ম বা তাহার অবয়ব দধিরূপে পরিণত হয় না— ভাহা হইতেই পারে না। নিয়ায়িক ভাষ্যকায় ভাহা বলিতে পারেন না হতরাং ভাষ্যকার উহা আপাততঃ বলিয়াছেন অথবা মতান্তরাহ্মারে বলিয়াছেন। কার্য্যকারণভাবই বিকার, এই পক্ষই বাত্তব। কিন্তু বর্ণে উহা নাই কারণ, ফ্রার্রান্তপতির অব্যবহিত পূর্কে ইকার থাকে না। হতরাং বকার ইকারের কার্য্য হইতে না পারায়, কার্য্যকারণভাবরূপ বিকার অসম্ভব। অতএব ইকারের প্রয়োগ-প্রসঙ্গের কর্নত্ত ইকার স্থানে ধকার প্রয়োগ হইবে, ইহাই পাণিনি-স্ত্রের অর্থ।

ভাষ্যকার শেবে অপক্ষ-সমর্থনে আর একটি যুক্তি বিলিয়াছেন যে, "অন্"ধাতুর স্থানে "ভূ"ধাতু ও "ক্র" ধাতুর স্থানে "বচ্" ধাতুর আদেশের বিধান ও পাণিনি-স্ত্রে আছে। দেখানে "অন্", "ক্র" "ভূ", "বচ্" এই ধাতুগুলি একটিমান্ত্র বর্ণ নহে। উহা বর্ণসমুদায়। স্বতরাং কোন হলে "অন্" ধাতু স্থানে ভূ ধাতু এবং "ক্র" ধাতু স্থানে বচ্ ধাতু যেমন ভাহার পরিণামও নহে, ভাহার কার্য্যও নহে, কিন্তু "অন্" ধাতুরূপ শব্দাস্তরের স্থানে "ভূ" ও "বচ্" ধাতুরূপ শব্দাস্তর প্রযুক্ত হয়—ইহা বর্ণবিকারবাদীরও স্বীকার্য্য, ভেজপ ইকাররূপ বর্ণহানে যকাররূপ বর্ণাস্তর প্রযুক্ত হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের ভাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে একটি বর্ণই বান্তব পদার্থ বিলিয়া কদাচিৎ ভাহার বিকার বলা বার। কিন্তু জ্ঞানের সমান্ত্রের মাত্র যে বর্ণসমুদায় ( অন্, ক্র প্রভৃতি ) ভাহার বিকার কর্ণনও সম্ভব হন্থ না। কারণ, ভার্য বান্তব কোন একটি

বর্ণ নছে। স্কুতরাং দেই স্থলে আদেশপক্ষই অর্থাৎ অসুও ক্র ধাতুর স্থানে ভূও বচ্ ধাতুর প্রান্থার করিতে হইবে। তাহা হইলে এক বর্ণেও ঐ আদেশপক্ষই স্বীকার্যা। যে আদেশপক্ষ অক্সত্ত আছে, তাহাই সর্বত্ত স্বীকার করা উচিত। ইকারাদি এক বর্ণে বিকারের নৃতন কল্পনা উচিত নহে ॥৪০।

ভাষ্য। ইতশ্চ ন সন্তি < প্ৰিকারাঃ। অমুবাদ। এই হেতুরশতঃও বর্ণবিকার নাই।

### সূত্র। প্রকৃতিবিরদ্ধৌ বিকারবিরদ্ধে: ॥৪১॥১৭০॥\*

অমুবাদ। ( উত্তর ) যেহেতু প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়।

ভাষ্য । প্রকৃত্যন্থবিধানং বিকারেষু দৃষ্টং, যকারে হ্রন্থদীর্থানুবিধানং নাস্তি, যেন বিকারত্বমনুমীয়ত ইতি ।

অনুবাদ। বিকারসমূহে প্রকৃতির অনু বিধান দেখা যায়। যকারে হ্রস্ত দীর্ঘের অনুবিধান নাই, বন্ধারা বিকারত্ব অনুমিত হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থিতের দারা বিপ্রতিপতিমূলক সংশার জ্ঞাপন করিরা এই স্থতের দারা বর্ণের বিকার নাই, এই পক্ষের সমর্থন করিতে প্রথমে হেতৃ বলিয়াছেন যে, বিকারস্থলে প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়। ভাষ্যকার পূর্বাস্থ ত্রভাষ্যে বর্ণবিকারের অভাবপক্ষে কয়েকটি হেতৃ বলিয়া এখন মহর্ষি-কথিত হেতৃর বাাখ্যা করিতে এখানে "ইতশ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দারা মহর্ষির সাধ্য-নির্দ্দেশপূর্বক স্থত্তের অবতারণা করিয়ছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত হেতৃত্ব দারাও বর্ণবিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয়। স্থ্রার্থ বর্ণন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান দেখা যায় এবং ভদ্ধারা বিকারব্বের অমুমান করা যায়। প্রকৃতির উৎকর্ষ ও অপকর্যেই এখানে বিকারে প্রকৃতির অমুবিধান। স্বর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ ও অপকর্যই এখানে বিকার প্রকৃতির অমুবিধান। স্বর্ণাদি প্রকৃতি-দ্রব্যের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ কৃণ্ডলাদি বিকার-দ্রব্যের উৎকর্ষ দেখা যায় এক ভোলা স্বর্ণজাত কুণ্ডল হইতে ছই ভোলা স্বর্ণজাত কুণ্ডল বড় হইরা থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ। বণবিকারবাদী হ্রস্থ ইকার ও দীর্ঘ ঈকার, এই উত্তর্গের স্বাক্ষার করিবেন। এবং হ্রম্ম ইকার হইতে দীর্ঘ ঈকারের মাত্রাধিক্যবশতঃ উৎকর্ষও স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জ্বাত যকারের হিছে দীর্ঘ ঈকার-জ্বাত যকারের বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু হ্রম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকার-জ্বাত যকারের হেনিনই

ভারস্টানিবলে "••••বিকারবিবৃদ্ধেন্দ", এইরপ 'চ'কারান্ত স্ত্রপাঠ দেবা বার। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির উদ্ধৃত প্রপাঠে 'চ'কার বা বাকার এবং এখানে চকারের অর্থসঙ্গতি বা প্রয়োজন্যবাধ না হওয়ার, প্রচলিত প্রপাঠই বৃহীত হইয়াছে।

বৈষম্য না থাকার, যদ্বারা বিকারন্ত্রের অমুমান হইবে, সেই হুম্ম ইকার ও দীর্ঘ ঈকারত্রপ প্রাকৃতির অমুবিধান যকারে নাই, স্থ ভরাং যকারে ইকারের বিকারত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অমুবিধান বিকারত্বের ব্যাপক অর্থাৎ বিকারমাত্রেই উহা থাকে। যকারে ঐ ব্যাপকপদার্থের অভাবপ্রযুক্ত তাহার ব্যাপ্য বিকারত্বের অভাব ও সিদ্ধ হয় 18১॥

# সূত্র। সূত্রনসমাধিকোপলব্ধের্বিকারাণামহেতুঃ॥ ॥৪২॥১৭১॥

অনুবাদ। (বর্ণবিকারবাদী পুর্ববপক্ষীর উত্তর) বিকারের ন্যুনর, সমত্ব ও আধিক্যের উপলব্ধি হওয়ায় (পূর্ববসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু, অর্থাৎ হেতু নহে— হেত্বাভাস।

ভাষ্য। দ্রব্যবিকারা ন্যুনাঃ সমা অধিকাশ্চ গৃহুন্তে; তদ্বদয়ং বিকারো ন্যুনঃ স্থাদিতি।

অমুবাদ। দ্রব্যরূপ বিকারগুলি ন্যূন, সমান ও অধিক গৃহীত (দৃষ্ট) হয়, তদ্ধপ এই বিকার, অর্থাৎ বর্ণবিকারও ন্যূন হইতে পারে।

টিপ্ল-ী। মহর্ষি এই স্ত্রের দারা বর্ণবিকারবাদী পূর্ব্বপন্ধীর উত্তর বলিয়াছেন যে, বিকারের অর্গাৎ দ্রব্যরূপ বিকারের প্রকৃতি হইতে কোন স্থলে ন্যুনস্থও দেখা যায়, সমন্থও দেখা যায় এবং আধিকাও দেখা যায়। যেমন, ত্লপিগুরূপ প্রকৃতির দারা তদপেক্ষায় ন্যুন পরিমাণ স্ত্র জন্ম। এবং স্কৃত্র বটবীজ দারা তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণ বটবুক্ষ জন্ম তাহা হইলে দ্রব্যবিকারের ক্সায় বর্ণবিকারও ন্যুন হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, দীর্ঘ ঈকার স্থানে যে যকার হয়, তাহা হ্রস্থ ইকার-জ্ঞাত যকার অপেক্ষায় অধিক না হইতে পারে। অর্গাৎ দ্রব্যবিকারস্থলে বিকারে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃত্রি অম্ববিধান দেখি না, স্কুরাং বর্ণবিকার স্থলেও উহা না থাকিতে পারে। স্কুরাং পূর্ব্বস্থিতে যে হেতু বলা হইরাছে, তাহা হেতু হয় না, তাহা ঐ স্থলে হেত্বাজাস। স্কুরে "ন্যুন" "সম" ও "অধিক" শব্দ দারা ভাবপ্রধান নির্দেশবশতঃ ন্যুনত্ব, সমন্থ ও আধিক্য বৃথিতে হইবে। ৪২ ।

#### সূত্র। দ্বিধিস্থাপি হেতোরভাবাদসাধনং দৃষ্টান্তঃ॥ ॥৪৩॥১৭২॥

অমুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) দ্বিবিধ হেতুরই অভাববশতঃ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ হেতুশুশ্য কেবল দৃষ্টান্ত, সাধন (সাধ্যসাধক) হয় না। ভাষা। অত্র নোদাহরণসাধর্ম্ম্যান্ধেতুরন্তি, ন বৈধর্ম্ম্যাৎ। অনুপ-সংস্কৃত্রশ্চ হেতুনা দৃষ্টান্তো ন সাধক ইতি। প্রতিদৃষ্টান্তে চানিয়মঃ প্রসজ্যেত। যথাহনডুহঃ স্থানেহখো বোঢ়ং নিযুক্তো ন তদ্বিকারো ভবতি, এবমিবর্ণস্থ স্থানে যকারঃ প্রযুক্তো ন বিকার ইতি। ন চাত্র নিয়ম-হেতুরন্তি, দৃষ্টান্তঃ সাধকো ন প্রতিদৃষ্টান্ত ইতি।

অনুবাদ। এখানে অর্থাৎ পূর্ববিশক্ষবাদীর সাধ্যসাধনে উদাহরণের সাধর্ম্মা-প্রযুক্ত হেতু নাই, উদাহরণ বৈধর্ম্মা প্রযুক্ত হেতু নাই, অর্থাৎ সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা হেতু, এই দ্বিধ হেতু না থাকায়, হেতুই নাই। হেতুর দ্বারা অনুপদংকত দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ যে দৃষ্টান্তে হেতুর উপসংহার (নিশ্চয়) নাই, এমন দৃষ্টান্ত সাধক হয় না। প্রতিদৃষ্টান্তেও অনিয়ম প্রসক্ত হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন র্মের স্থানে বহন করিবার নিমিত্ত নিয়ুক্ত অন্ম ভাহার (র্মের) বিকার হয় না, এইরূপ ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত যকার (ই-বর্ণের) বিকার হয় না। দৃষ্টান্ত সাধক হয়, প্রতিদৃষ্টান্ত সাধক হয় না, ইহাতে নিয়ম হেতুও, অর্থাৎ ঐরূপ নিয়মের হেতুও নাই।

টিপ্লনী। মহর্ষি পূর্ব্ধপক্ষবাদীর কথার উত্তরে একপক্ষে এই স্থতের ছারা বলিয়াছেন বে, দ্বিবিধ হেতুই না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধাসাধক হয় না: অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্য-বিকারের ন্যুনত্ব, সমত্ব ও আধিক্য দেখাইরা তাঁহার সাধ্যদাধন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য-সাধক হেতু কি ?—তাহা বলিতে হইবে। হেতু দ্বিবিধ, সাধর্ম্মা হেতু ও বৈধর্ম্মা হেতু। ( প্রথম অধ্যার অবংব-প্রকরণ দ্রষ্টব্য ) পূর্ব্বপ ক্ষবাদী কোন প্রকার হেতৃই বলেন নাই। কেবল দ্রব্য ৰিকারস্থলে বিকারের ন্যনশাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাঁহার স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত মাত্র দেখাইয়াছেন। কিন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। ভাষ্যকার স্থুত্তার্থ বর্ণন করিয়া শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীকে নিরস্ত করিতে আরও একটি কথা বণিয়াছেন যে, প্রতি দৃষ্টাস্তেও অনিয়মের প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও দৃষ্টাস্ত সাধ্যসাধক হয়, কিন্তু প্রতি দৃষ্টাস্ত সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ নিয়মের কোন হেতু না থাকায়, ঐক্লপ নিয়ম নাই—ইহা অবশ্র বলা যায়। তাহা ছইলে ই-বর্ণের স্থানে প্রযুক্ত যকার ই-বর্ণের বিকার হয় না, যেমন বহন করিবার নিমিত্ত ব্রেয়র স্থানে নিযুক্ত অখ ঐ ব্যের বিকার হয় না, এইরূপে অখকে প্রতি দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিয়া তদ্বারা যকার ইবর্ণের বিকার নহে, এই পক্ষও দিছ করা যায়। বদি হেতৃশৃক্ত দৃষ্টান্তমাত্রও পূর্ব্ধপক্ষবাদীর সাধাদাধক হয়, তাহা হইলে হেতুশুভ প্রতি দৃষ্টাস্তও সিদ্ধান্তবাদীর সাধাসাধক কেন হইবে না ? স্বতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীকে তাঁহার সাধ্যসাধনে হেতু বলিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কোন প্ৰকার ছেতৃ না বলিয়া কেবল দৃষ্টান্ত ৰলিলে, সে দৃষ্টান্ত অসাধন, অৰ্গাৎ তাঁহার সাধ্যসাধক

হর না। প্রচলিত ভাষ্য-পৃত্তকে এই স্থাটি ভাষ্য মধ্যেই উল্লিখিত দেখা যায়। উদ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাকে স্তর্কপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র "তাৎপর্যাটীকা" গ্রন্থে ইহাকে স্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "গ্রায়স্ফ্রীনিবন্ধে"ও এইটিকে স্ত্রে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন॥ ৪৩॥

ভাষ্য ৷ দ্রব্যবিকারোদাহরণঞ্চ —

#### সূত্র। নাতুল্য প্রকৃতীনাং বিকারবিকপ্পাৎ॥ ॥৪৪॥১৭৩॥

অমুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তরান্তর) দ্রব্যবিকাররূপ উদাহরণও নাই। যেহেতু, অতুল্য (দ্রব্যরূপ) প্রকৃতিসমূহের বিকার বিকল্প, অর্থাৎ বিকারের বৈষম্য আছে।

ভাষ্য। অতুশ্যানাং দ্রব্যাণাং প্রকৃতিভাবো বিকল্পতে। বিকারাশ্চ প্রকৃতীরনুবিধীয়ন্তে। ন ত্বির্ণমনুবিধীয়তে যকারঃ। তত্মাদনুদাহরণং দ্রব্যবিকার ইতি।

অমুবাদ। অতুল্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃতিভাব বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ বিলক্ষণ হয়। বিকারসমূহও (তাহার) প্রকৃতিসমূহকে অমুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদামু- সারে তাহার বিকারেরও ভেদ হয়। কিন্তু যকার ইবর্ণকে অমুবিধান করে না। অতএব দ্রব্যবিকার উদাহরণ হয় না।

টিপ্রনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্বপক্ষসাধনের ক্ষম্ম দ্রব্যবিকারের নুনন্তাদির উপলব্যির কথা বলি নাই। স্বতরাং আমার পক্ষে কোন প্রকার হেতু না থাকায়, কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না, এইরূপ উত্তর সঙ্গত হয় না। আমার কথা না ব্বিয়াই ঐরূপ উত্তর বলা হইয়াছে। আমার কথা এই যে, দ্রব্যবিকারের ন্যন্তাদির উপলব্যি হওয়ায়, সিদ্ধান্তবাদীর প্রথমোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ বাভিচারী। বিকারমাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান দেখা যায়, ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, দ্রব্যবিকারে বিকারত্ব আছে; তাহাতে প্রকৃতি অপেক্ষায় ন্যুনত্ব ও আধিক্য থাকায় প্রকৃতির অমুবিধান নাই। অর্থাৎ প্রকৃতির হাস ও বৃদ্ধি অমুসারে বিকারের হাস ও বৃদ্ধি হয়, এইরূপ নিয়ম নাই। স্বত্রাং সিদ্ধান্তবাদীর হেতু বাভিচারী। এই ব্যভিচাররূপ দোবের উদ্ভাবনই আমি করিয়াছি। স্বপক্ষসাধন করি নাই। মহর্ষি এই পক্ষান্তরে এই স্ত্তের হারা বলিয়াছেন যে, না, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি দ্রব্যবিকারকে উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়া, আমার হেতুতে ব্যভিচার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে বলিব, ঐ দ্রব্যবিকার তাহার পক্ষে উদাহরণ হয় না। ভাষাকার প্রথমে "দ্রব্যবিকারোদাহরণক্ষ"—এই বাক্যের পূর্বণ করিয়া, স্ত্রকারের এই বক্তব্য প্রকাশ করিয়া-

ছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থানের প্রথম "নএং" শব্দের যোগ করিয়া স্থান্ত ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দ্রব্যবিকার পুর্ব্বোক্তরূপে মহর্ষির হেতুতে ব্যক্তিচার প্রদর্শন করিতে উদাধরণ হয় না। মহর্ষি ইছার হেতু বলিয়াছেন যে, অতুলা প্রাকৃতিসমূহের বিকারের বৈষম্য আছে। দ্রবাবিকারস্থলে প্রকৃতি তুলা না হইলে, তাহার বিকারের বৈষমা সর্ব্বত্ত হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষাকার স্থ্তার্থ বর্ণনায় অতলা দ্রব্যরূপ প্রকৃতির প্রকৃতিভাবকেই বিবিধ প্রকার বলিয়াছেন। মংধির তাৎপর্গ্য এই বে, প্রকৃতির বৃদ্ধি থাকিলে বিকারের বৃদ্ধি হয়, এই কথার ঘারা বিকারমাত্রই প্রকৃতির অমুবিধান করে, অর্থাৎ প্রক্লতির ভেদকে অমুবিধান করে, ইহাই বিবক্ষিত। প্রকৃতির ভেদ থাকিলে বিকারের ভেদ অবশ্রই হটবে, ইহাই বিকারে প্রকৃতিভে:দর অমুবিধান। বটরুক্ষাদি দ্রবারূপ বিকারে 9 পুর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির অনুবিধান আছে। প্রকৃতি অপেক্ষায় বিকারের ন্যুনত্ব আধিক্য বা সমত্ব হুইলেও প্রকৃতির ভেদে বিকারের ভেদ সর্বতেই হয় ঐরপ নিয়মে কুত্রাপি ব্যভিচার নাই । বট-বীজ ও নারিকেল বীজ এই উভয় প্রকৃতি হইতে এক বটবুক্ষ বা নারিকেলবুক্ষ কথনই জন্মে না। वहेवीब इहेट वहेवुक्र हे ब्रिवा थाटन, नाविटनवुक कथनहे ब्रिवा ना । अवर नाविटन वोक हहेट নারিকেলবুক্ষই জন্মিয়া থাকে, বটবুক্ষ কখনই জন্মেনা। স্থতরাং বিধারমাত্তেই যে 🕾 ক্রতির অমুবিধান অর্গাৎ প্রাকৃতির ভেদে ভেদ আছে, এই নিয়মে কুলাপি ব্যভিচার বলা যায় না। পুর্মপক্ষবাদী বটবুক্ষাদি দ্রুগরূপ বিকারকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াও ঐ নিয়:ম ব্যক্তিচার দেখাইতে পারেন না। এখন যদি বিকার মাত্রেই প্রকৃতির অমুবিধান করে, অর্থাৎ প্রকৃতি ভিন্ন হইলে তাহার বিকারের ভেদ অবশ্র হইবে, এই নিয়ম অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে যকারকে है-वर्शत विकात रता बाब ना । कात्रन, जाहा ३ हेरत इस है कात ६ भी व के को दक्ष प्रहों है बाउना প্রকৃতির ভেদে ঐ যকাররূপ বিকারের ভেদ হইত। কিন্তু হ্রস্ব ইকার জাত যকার হইতে দীর্ঘ क्रेकात्र क्षांठ यकारत्रत्र रकानरे रजन वा देवसम् ना थाकात्र, के यकात्र रेवरर्गत विकात नरह—हेहा সিদ্ধ হয়। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন, "যকার ই-বর্ণকে অনুবিধান করে না।" তাৎপর্যাটীকাকার উহার ব্যাখ্যার বলিরাছেন, "ইবর্ণভেদকে অমুবিধান করে না।" প্রকৃতিঃ অমুবিধানের ব্যাখ্যাতেও পূর্ব্বে তিনি প্রকৃতিভেদের অমুবিধান বলিয়াছেন। ভাষ্যে "বিকারাশ্চ প্রকৃতীরমুবিধীয়স্তে" এইরূপ পাঠেই প্রকৃত বুঝা যায়। ভাষা "অমূবিধীয়ন্তে" এবং "অমূবিধীয়তে" এই ছুই স্থলে "দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী" "ধী" ধাতুরই কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। ৪৪।

# সূত্র। দ্রব্যবিকারবৈষম্যবদ্বর্ণবিকারবিকস্পাঃ। ॥৪৫॥১৭৪॥

অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষবাদীর উত্তর) স্রব্যবিকারের বৈষম্যের স্থায় বর্ণবিকারের বিকল্প হয়।

ভাষ্য। যথা দ্রব্যভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্বিকারবৈষম্যং, এবং বর্ণভাবেন তুল্যায়াঃ প্রকৃতের্বিকারবিকল্প ইতি।

অমুবাদ। বেমন দ্রব্যন্তরপে তুল্য প্রকৃতির বিকারের বৈষম্য হয়, এইরূপ বর্ণন্থ-রূপে তুল্যপ্রকৃতির বিকারের বিকল্প হয়।

টিপ্লনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, বটবীজ্ঞাদি ও স্থবর্ণাদি প্রক্লভি-দ্রব্যগুলি সমস্তই ক্রব্যপদার্থ, হুতরাং উহারা সমস্তই দ্রব্যত্বরূপে তুলা। কিন্তু দ্রব্যত্বরূপে উহার তুলা প্রকৃতি হইলেও উহাদিগের বিকারদ্রবোর যখন বৈষম্য দেখা যায়, তখন বিকার-পদার্থ সর্ববিধান করে, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, ঐ সকল তুলা প্রকৃতিসমূত বিকারের বৈষম্য না হইয়া সামাই হইত। দ্রবান্ধরূপে তুলা ঐ দকল প্রকৃতির যথন বিকারের বৈষমা দেখা যায, তথন উহার ভায় বর্ণব্রূপে তুলা বর্ণরূপ প্রকৃতিরও বিকারের বৈষম্য হটবে। প্রকৃতির দাম্য থাকিলেও যথন বিকারের বৈষম্য দেখা যায়, তথন ভাহার আয় বর্ণের দীর্ঘন্তাদিবশতঃ বৈষম্য থাকিলে, বিকারের বৈষম্য অবশ্রই হুইবে। তাৎপর্যাটীককোর এইরপেই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়'ছেন। তাঁহার ব্যাখ্যান্স্নারে পূর্ব্বপক্ষবাদী—হ্রস্ব ইকার-জাত যকারে ও দীর্ঘ ঈকার-জাত যকারের বৈষম্য স্বীকার করিয়াই সিদ্ধান্তবাদীর কথার উত্তর বলিয়াছেন ইথা মনে হয়। অন্তথা তিনি দীর্ঘন্ত ও হুস্তত্বৰশতঃ বর্ণের বৈষমাগুলে বিকারের বৈষমা হইবে, এ কথা কিরূপে বলিবেন, ইহা স্থীগণ চিন্তা করিবেন। কিন্তু হ্রস্থ ইকার-জাত যকার হইতে দীর্ঘ ঈকার-জাত থকারের বৈষম্য প্রমাণ সিদ্ধ না হওয়ায়, কেবল স্বমত-রক্ষার্থ পুর্ব্বপক্ষবাদী উহা স্বীকার করিতে পারেন না। সিদ্ধান্তবাদীও উহা স্বীকার করিয়া নিরস্ত হইবেন না। প স্কু সূত্রকার প্রথমে "বৈষ্মা" শব্দের প্রারেগ করিয়া, পরে "বিকল্ল" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি "বর্ণবিকারবৈষমাং" এইরূপ কথা বলেন নাই, এ সকল কথাও প্রণিধান করা আবশুক। তাৎপর্যাটীকাকার এখানে "বিকর" শব্দের ছারা বৈষম্য অর্থ ই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বুঝা যায়। কিন্ত "বিকর" শব্দের ছারা বিবিধ কর বা নানা প্রকারতা, এইরূপ অর্থ এখানে বুঝিতে পারি। প্রথম অধ্যায়ের শেষ স্থয়ে ভাষাকারও "বিকল্প" শক্ষের ঐরপ অর্গ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে "বর্ণবিক।রবিকল্পঃ" এই কথার দ্বারা বর্ণবিকারের নানাপ্রকারতা অর্থাৎ বর্ণবিকারের সাম্য ও বৈষ্মা উভয়ই হয়, ইহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে এই স্থত্তের ছারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, বেমন দ্রবাত্বরূপে তুলা হইলেও—বটবীজ্ঞাদি ও স্থবর্ণাদি দ্রব্যরূপ প্রকৃতির বিকার-দ্রব্যের বৈষম্য হয়, প্রকৃতির তুলাতাবশতঃ বিকারের তুলাতা বা দাম্য হয় না,—ভত্তপ বর্ণদ্বরূপে তুল্য ইকারাদি বর্ণের বিকার বকারাদি বর্ণের বিকল্প নোনাপ্রকারতা) হইরা পাকে। অর্থাৎ বর্ণস্করণে তুলাই উ । প্রস্তৃতি বর্ণের বিকার য ব র প্রাকৃতি বর্ণের কৈম্মা

হয়। এবং হ্রন্থ ইকার ও দার্ঘ ঈকারের বিকার যকারের সাম্যাই হয়। হ্রন্থ ইকার ও দার্ঘ ঈকার বর্ণদ্বরূপে ও ইবর্ণদ্বরূপে তুলা। হ্রন্থন্থ ও দার্ঘন্তবশতঃ ঐ উভরের বৈষম্য থাকিলেও তাহার বিকার যকারের বৈষম্যের আপত্তি করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্রব্যন্থরূপে তুলা প্রকৃতির বিকারগুলির সর্ব্বত্র তুলাতা বা সাম্যেরও আপত্তি করা যায়। স্কুতরাং দ্রব্যন্ধরূপে তুলা নানা দ্রব্যের বিকারগুলির যেমন বৈষম্য হইতেছে, তক্রপ বর্ণদ্বরূপে তুলা ইকারাদি বর্ণের বিকারগুলির বেমনে হল সাম্যও হইতে পারে। বর্ণবিকারের এই সাম্য ও বৈষমারূপ বিকরের কোন বাধক নাই। কারণ, প্রকৃতির সাম্য সত্ত্বেও যদি কোন হলে বিকারের বৈষম্য হইতে পারে, তাহা হইলে হলবিশেষে বিকারের সাম্য কেন হইতে পারিবে না ? মূলকথা, হ্রন্থ ইকার ও দার্ঘ ঈকারের যেমন হ্রন্থত্ব ও দার্ঘন্তরের বিকারগুলেও আছে। যে কোনরূপে প্রকৃতিদ্বেরর ভেদ থাকিলেই যে তাহার বিকারগুরের সর্ব্বত্ত বৈষম্যই হইবে, ইহা স্থীকার করি না। বিকারে ঐরপ প্রকৃতিভেদের অম্ববিধান নানি না, ইহাই পূর্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য মনে হয়। স্বধীগণ স্কুকারের গূঢ় তাৎপর্য্য চিস্কা করিবেন ॥৪৫॥

### সূত্র। ন বিকারধর্মানুপপত্তেঃ ॥৪৩॥১৭৫॥

অনুবাদ। (সিদ্ধাস্তবাদী মহর্ষির উত্তর) না, অর্থাৎ যকার ইবর্ণের বিকার নহে, যেহেতু (যকারে) বিকার-ধর্ম্মের উপপত্তি (সত্তা) নাই।

ভাষ্য। অয়ং বিকারধর্মো দ্রব্যদামান্তে, যদাত্মকং দ্রব্যং মৃদ্বা স্থবর্গং বা, তস্থাত্মনোহন্বয়ে পূর্বেবা ব্যুহো নিবর্ত্তে ব্যুহান্তরঞ্চোপজায়তে তং বিকারমাচক্ষতে, ন বর্ণদামান্তে কশ্চিচ্ছব্দাত্মাহন্বয়ী, য ইত্বং জহাতি, যত্বঞ্চাপদ্যতে। তত্র যথা সতি দ্রব্যভাবে বিকারবৈষম্যে নাহন্ডুহোহশ্বো বিকারো বিকারধর্মানুপপত্তেঃ, এবমিবর্ণস্থ ন যকারো বিকারো বিকার-ধর্মানুপপত্তেরিতি।

অমুবাদ। দ্রব্যমাত্রে ইহা বিকার-ধর্ম্ম। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)
মৃত্তিকাই হউক, অথবা স্থবর্গ ই হউক, দ্রব্য অর্থাৎ প্রকৃতি-দ্রব্য যৎস্বরূপ হইবে,
(বিকারদ্রব্যে) সেই স্বরূপের অষয় হইলে, পূর্বব্যুছ (আকারবিশেষ) নির্ত্ত
হয়, এবং ব্যুহাস্তর (অফ্রর্রপ আকার) জন্মে, তাহাকে (পশুজ্বগণ) বিকার
বলেন। (কিন্তু) বর্ণমাত্রে কোনও শব্দ-স্বরূপ অষয়বিশিষ্ট নাই, যাহা ইছ
ত্যোগ করে, এবং যম্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে, দ্রব্যম্ব থাকিলে বিকারের বৈষম্য
হইলে অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রে দ্রব্যম্বরূপে সাম্যসন্ত্রেও বিকারের বৈষম্য হয়, ইহা স্বীকার

করিলেও বেমন বিকারধর্ম্মের অসন্তাবশতঃ অশ্ব ব্রষের বিকার নহে, এইরূপ বিকার-ধর্ম্মের অসন্তাবশতঃ যকার ই-বর্ণের বিকার নহে।

টিপ্রনী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বকৃত্ত্রোক্ত উত্তরখণ্ডনে স্মীটীন যুক্তি থাকিলেও মহযি তাহার উল্লেখে গ্রন্থকোরব না করিয়া, এখন এই ফুত্রের দ্বালা বর্ণের অবিকার পক্ষে মূল যুক্তিরই উল্লেখ कतिबार्ष्ट्रन । यहर्षि विनिवार्ष्ट्रन रय, यकात है-वर्शत विकात ३६८७ शास्त्र ना । कात्रन, यकास्त्र বিকারধর্ম নাই। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মৃতিকাই হউক, আর স্থবর্ণ ই হউক, প্রকৃতি-দ্রব্য বংশরূপ, তাগর বিকারদ্রব্যে ঐ স্বরূপের অন্বর থাকে। অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার মৃত্তিকান্বিত, এবং স্থবর্ণের বিকার স্থবর্ণান্বিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ও স্থবর্ণের পুর্বের যে ব্যহ, অর্থাৎ আক্রতিবিশেষ থাকে, তাহার বিনাশ হয় এবং হাহার বিকার ঘটাদি দ্রব্য ও কুণ্ডলাদি দ্রব্যে অন্তরূপ আকারের উৎপত্তি হয়। বিকারপ্রাপ্ত দ্রব্যমাত্তেরই ইহা ধর্ম। উহাকেই বিকার বলে। পুর্বোক্তরূপ বিকারধর্ম না থাকিলে, কাহাকেও বিকার বলা যায় না। সর্ব্বদন্মত বিকারদ্রব্যে যাহা বিকারধর্ম্ম, ঐরপ বিকারধর্ম বর্ণসামান্তে নাই। কাংণ, ইকাংগ্র স্থানে যে যকারের প্রয়োগ হয়—ঐ যকারে ইকারের অন্তয় নাই। ইকার ইম্ব তাগে করিয় যম্ব প্রাপ্ত হয়— এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাহা ইহলে যেমন স্কুবর্ণের বিকার কুওলকে স্কুবর্ণাবিত বুঝা যায়, তদ্ধপ যকারকে ইকারান্তিত বুঝা যাইত। পূর্ব্ধপক্ষবাদী দ্রবাত্বরূপে তুলা হইলেও স্কর্বর্ণ দি প্রকৃতিদ্রব্যের বিকার কুণ্ডলাদি দ্রব্যের যে বৈষম্য বলিয়'ছেন, তাহা স্বীকার করিলেও সকল দ্রব্যই সকল দ্রব্যের বিকার হয় না। অখ বৃষের বিকার হয় না। কেন হয় না । এতহতুরে অশ্বে বিকারধর্ম নাই, ইহাই বলিতে ইইবে; পূর্ব্বপক্ষবাদীও তাহাই বলিবেন। ভাহা হইলে ঐ দুষ্টান্তে বিকারধর্ম না থাকায়, যকার ই-বর্ণের বিকার নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মূলকথা, বর্ণবিকার সাধন করিতে হইলে, দ্রুণবিকারকেই দুষ্টাস্তরপে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু দ্রব্যবিকার স্থলে বিকারধর্ম যেরূপ দেখা যায়, ঐরূপ বিকারধর্ম কোন বর্ণেই না থাকায় বর্ণবিকার প্রমাণ্সিদ্ধ হয় না॥ ৪৬॥

ভাষা। ইতশ্চ ন সন্তি বর্ণবিকারাঃ— অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকার নাই—

সূত্র। বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপত্তেঃ ॥৪৭॥১৭৩॥ অমুবাদ। যেহেতু বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি অর্থাৎ পুনর্বার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি হয় না।

ভাষ্য। অনুপপন্না পুনরাপত্তিঃ কথং ? পুনরাপত্তেরননুমানা-দিতি। ইকারো যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতি, ন পুনরিকারস্থ স্থানে যকারস্থ প্রয়োগোহপ্রয়োগশ্চেত্যজানুমানং নাস্তি। অনুবাদ। পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের যে পুনরাপত্তি, তাহা উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ষেহেতু পুনরাপত্তির অনুমান নাই, অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত দখাদি জ্রব্যের পুনরাপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ইকার ধকারছ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়। ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগ, এবিষয়ে অনুমান নাই, ইহা কিন্তু নহে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে প্রমাণ আছে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অবিকারপক্ষে আর একটি যক্তি বলিয়াছেন *বে*. যে সকল পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত, অর্থাৎ দধ্যাদি দ্রব্য, তাহাদিগের পুনরাপত্তি নাই। পুনরাপত্তি বলিতে এখানে পুনর্কার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি। ছগ্নের বিকার দধি পুনর্কার ছগ্ন হয় না। স্থতরাং বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি হয় না, ইহা স্বীকার্য্য। বর্ণের কিন্তু পুনরাপত্তি আছে। কারণ, ইকার যকারম্ব প্রাপ্ত হইয়া আবার ইকারম্ব প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং যকার ইকারের বিকার নহে, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার মহর্ষিঃ তাৎপর্য্য বুঝাইতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, বর্ণের ষে পুনরাপতি, তাহা বর্ণবিকার পক্ষে উপপন্ন হয় না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থগুলির পুনরাপত্তি হয়, এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ছগ্নের বিক'র দ্ধি পুনর্কার ছগ্ধ হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না। ভাষ্যকার "অন্ত্রমানাৎ" এই বাকোর হারা প্রমাণ্যামান্তাভাবকেই প্রকাশ করিয়াছেন। দংগাদি বিকার দ্রব্যের পুনর্ব্বার প্রকৃতিভাবপ্রাপ্তিরূপ পুনরাপতি বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই- ডক্রপ ইকারের স্থানে যকারের প্রযোগ ও অপ্রযোগ-বিষয়ে অমুমান নাই, অর্গাৎ প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা বর্ণের পুনরাপত্তি-বিষয়ে প্রমাণ আছে, ইহাই বলিয়া বর্ণের বিকার স্বীকার করিলে বর্ণের প্রমাণ্সিদ্ধ পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে, দ্ধি+অত্র, এইগ্রপ বাক্ষ্যের সন্ধি হইলে ব্যাকরণস্থতামুসারে যেমন ইকারের স্থানে থকারের প্রয়োগ হয়, তদ্রুপ সন্ধি না ২ইলে একপক্ষে ইকারের স্থানে যকারের অপ্রয়োগত হয়। অর্থাৎ "দধাত্র" এবং "দধি ক্ষত্র" এই দ্বিধি প্রয়োগ্র হইয়া থাকে। স্বভরাৎ ইকার যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার ইকারত্ব প্রাপ্তও হয়, ইহা প্রমাণনিদ্ধ। কিন্তু যকার ইকারের বিকার হইলে, ঐরপ পুনরাপত্তি হইতে পারে না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের ঐরপ পুনরাপত্তি হয় না।

সূত্র। স্থবর্ণাদীনাৎ পুনরাপতেরত্বেত্ব ॥৪৮॥১৭৭॥ অমুবাদ। (পূর্ববাক্ষবাদীর উত্তর)—স্থবর্ণ প্রভৃতির পুনরাপতি হওয়ায় (পূর্ববাক্ত হেতু) অহেতু অর্ধাৎ উহা হেদ্বাভাদ।

ভাষ্য। অননুমানাদিতি ন, ইদং ছনুমানং, স্থবর্ণং কুণ্ডলত্বং হিত্বা রুচকত্বমাপদ্যতে, রুচকত্বং হিত্বা পুনঃ কুণ্ডলত্বমাপদ্যতে, এবমিকারোহপি যকারত্বমাপন্নঃ পুনরিকারো ভবতীতি। অমুবাদ। "অনমুমানাৎ" এই কথা বলা যায় না। যেহেতু ইহা অমুমান আছে, (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)—স্থবর্গ কুগুলত্ব ত্যাগ করিয়া রুচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার কুগুলত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ ইকারও যকারত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ইকার হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্বজের দারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর উত্তর বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বস্ত্রে বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের প্নরাপত্তি নাই, এই যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত স্বর্ণাদি জবোর প্নরাপত্তি দেখা যায়। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিছে পূর্ব্বস্ত্র-ভাষ্যাক্ত "অনমুমানাং" এই কথার অফুবাদ করিয় বলিয়াছেন যে, উহা বলা য়য় না। অর্থাৎ বিকার-প্রাপ্ত পদার্থের প্নরাপত্তি বিষয়ে অফুমান না থাকায়—বর্ণবিকারপক্ষে বর্ণের পুনরাপত্তি উপপন্ন হয় না, এই বাহা বলা হইয়াছে, তাহা বলা য়য় না। কারণ, বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি বিষয়ে অফুমান আছে। ভাষ্যকার ঐ অফুমান প্রদর্শন করিতে, পরেই বলিয়াছেন যে, স্বর্ণ কৃত্তলম্ব ত্যাগ করিয়া কচকত্ব প্রাপ্ত হয়, রুচকত্ব ত্যাগ করিয়া পুনর্বার কৃত্তলত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাপ্ত হয়া কৃত্তল হয়; আবার ঐ কৃত্তল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কৃচক ( অমের আভরণ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কৃত্তল হয়; আবার ঐ কৃত্তল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কচক ( অমের আভরণ বিশেষ ) হয়। আবার ঐ রুচক বিকারপ্রাপ্ত হইয়া কৃত্তল হইয়া থাকে। স্থতরাং বিকারপ্রাপ্ত ক্রেলাদি স্বর্ণের পুনর্বার প্রকৃতিভাব প্রাপ্তিরূপ প্ররাপতি প্রমাণ্যির । তাহা হইলে ঐ দৃষ্টাম্বের প্রারাদি বর্ণেরও পুনরাপত্তি সিদ্ধ হইবে। কুত্তলাদি স্বর্ণকে দৃষ্টাম্ভরূপে গ্রহণ করিয়া বিকার-প্রাপ্ত বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থনি কয় বাইবে॥ ৪৮॥

ভাষ্য। ব্যভিচারাদনসুমানং। যথা পয়ো দধিভাবমাপন্নং পুনঃ পয়ো ভবতি, কিমেবং বর্ণানাং পুনরাপত্তিঃ ? অথ স্থবর্ণবৎ পুনরাপত্তিরিতি।

অমুবাদ। (উত্তর) ব্যাভিচারবশতঃ অমুমান নাই। (ব্যাভিচার বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিতেছেন) যেমন হ্র্ম দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার হ্র্ম হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপত্তি কি ? অথবা স্থবর্ণের ন্থায় পুনরাপত্তি ? [ অর্থাৎ হ্র্ম বখন দধিত্ব প্রাপ্ত ইয়া পুনর্ববার হ্র্ম হয় না, তখন হ্র্মকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণের পুনরাপত্তির অমুমান করা যায় না। স্মৃতরাং পূর্বোক্তরূপ অমুমানে হ্র্মেব্যভিচার অবশ্য-স্বাকার্য্য।

ভাষ্য। স্থবর্ণোদাহরণোপপত্তিশ্চ—

#### সূত্র। ন তদ্বিকারাণাং স্বর্ণভাবাব্যতিরেকাৎ॥ ॥৪৯॥১৭৮॥

অমুবাদ। (উত্তর) স্থবর্ণরূপ উদাহরণের উপপত্তিও নাই, যেহেতু সেই স্থবর্ণের বিকারগুলির (কুণ্ডলাদির) স্থবর্ণন্দের ব্যতিরেক (অভাব) নাই। 840

ভাষ্য। অবস্থিতং স্থবর্ণং হীয়মানেনোপজায়মানেন চ ধর্ম্মেণ ধৰ্ম্মি ভবতি, নৈবং কশ্চিচ্ছকাত্মা হীয়মানেন ইত্বেন উপজায়মানেন যত্ত্বেন ধন্মী গৃহতে। তন্মাৎ স্কবর্ণোদাহরণং নোপপদ্যতে ইতি।

্ অনুবাদ। স্থবৰ্ণ অবস্থিত থাকিয়াই ত্যজ্যমান ও জায়মান ধৰ্ম্মবিশিষ্ট ধৰ্মী ( কুণ্ডলাদি ) হয়। এইরূপ, অর্থাৎ স্থবর্ণের স্থায় কোন শব্দ-স্বরূপ ত্যজ্যমান ইত্ব ও জায়মান যত্ত-বিশিষ্ট ধর্মিরূপে গৃহীত হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ দারা বুঝা যায় না। অতএব স্বর্বরূপ উদাহরণ ( দৃষ্টাস্ত ) উপপন্ন হয় না।

টিপ্লনী। ভাষ্যকার পূর্ব্রপক্ষবাদীর কথার উত্তরে শেষে এখানে ৰলিয়াছেন যে, ব্যাভিচারবশতঃ অমুমান হইতে পারে ন।। এই ব্যাভিচার প্রকাশ করিতে পুর্ব্বপক্ষবাদীকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন যে, যেমন ছগ্ধ দ্ধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ববার ছগ্ধ হয়, এইরূপ বর্ণসমূহের পুনরাপতি হয় কি ? অর্থাৎ পৃরুপক্ষবাদী যেমন স্থবর্ণকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, পুর্ব্বোক্তরূপ অমুমান বলিয়াচেন, তজ্ঞপ ছগ্ধকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া, ঐরূপ এমুমান বলিতে পারেন কি 📍 তাহা কিছুতেই পারেন না। কারণ, হ্রন্ধ দধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্কার হ্রন্ধ হয় না। স্থবর্ণের পুনরাপতি হইবেও ছগ্নের পুনরাপতি হয় না। স্থতরাং ছগ্নে ব্যভিচারবশতঃ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্তের পুনরাপত্তির অমুমান হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, আমি স্থবর্ণাদির পুনরাপত্তি দেখাইয়া তদ্ষ্টাস্তে বিকারপ্রাপ্ত পদার্থম:তের ক্রথবা ইকারাদি বর্ণের পুনরাপত্তির অমুমান করি নাই। পূর্ব্ধপক্ষবাদীর হেতুতে দোষ প্রদর্শনই আমি করিয়াছি। অর্গাৎ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ হইলেই তাহার পুনরাপত্তি হয় না, এই নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শনের জ্ঞই আমি স্বর্ণাদির পুনরাপতি দেখাইয়াছি। বিকারপ্রাপ্ত স্ববর্ণের ভার বিকারপ্রাপ্ত বর্ণের ও পুনরাপতি হইতে পারে, ইহাই আমার চরম বক্তব্য। ভাষাকার শেষে এই দ্বিতীয় পক্ষের উল্লেখপূর্বক উহা থণ্ডন করিতে "মুবর্ণোদাহরণোপপত্তিশ্চ", এই বাকোর পুরণ করিয়া, সুত্তের অবতারণা করিয়'ছেন ৷ ভাষাকারের ঐ বাকে)র সহিত স্থাের প্রথমস্থ "নঞ্" শন্দের যোগ করিয়া স্থার্থ ব্যাধা। করিতে হইবে'। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পুর্ব্বপক্ষবাদী পুর্ব্বোক্তরূপ অমুমান দারা ইকারা দ বর্ণের পুনরাপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, ব্যক্তি চারবশতঃ ঐরপ অমুমান হইতেই পারে না – ইহা সহজেই বুঝা বার ৷ তাই মহর্ষি ঐ পক্ষের উপেক্ষা করিয়া দিভীয় পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন যে, স্থবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্মবর্ণের বিকার কুণ্ডলাদির স্মবর্ণদ্বের অভাব নাই, অর্গাৎ উহা স্মবর্ণই থাকে। মছর্ষির

বছ পৃত্তকেই প্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দের উল্লেখ নাই এবং ভাষাকারের প্রেরিক্ত বাক্যের শেষেই 🖊 "নঞ্" শব্দের উল্লেগ আছে। কিন্তু ভারবার্ত্তিক ও ভারস্কীনিবজে স্ত্তের প্রথমেই "নঞ্" শব্দ থাকার এবং উহাই সমীচীন মনে হওয়ায়, ঐয়পই স্ত্রপাঠ পুহীত হইয়াছে।

ভাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষাকার বলিয়াছেন যে, স্কবর্ণ অবস্থিত থাকিয়াই কুণ্ডলাদিরূপ ধর্মী ছইয়া থাকে। উহা পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী আৰাৱ-বিশেষ ত্যাগ করায়, ঐ আকার-বিশেষ উহার তাজামান ধর্ম : কুণ্ডলাদিতে যে আকার-বিশেষ জন্মে, তাহা উহার জায়মান ধর্ম। অর্থাৎ ঐ স্থলে স্থবর্ণদ্বরূপে স্থবর্ণই কুঞ্চলাদির প্রকৃতি। উহা বিকারপ্রাপ্ত হইলেও, উহা অবস্থিতই থাকে, অর্থাৎ স্থবর্ণের বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে এমন কোন বর্ণ নাই, যাতা কেবল ইকারত্ব ভাগে করিয়া যকারত্ব প্রাপ্ত ধর্মিরূপে প্রতীত হয়। ইকার যদি স্কুবর্ণের ন্তার বিকারপ্রাপ্ত হুইরা, কুপ্তলের ন্তার যকার হুইত, তাহা হুইলে ঐ যকারে ( কুপ্তলে স্কুবর্ণের ন্তায় ) ইকার অবস্থিতই থাকিত, উহাতে অন্ত আকারে ইকার জ্ঞানের বিষয় হইত, ঐ স্থলে ইকাররূপ প্রক্রতির উচ্ছেদ হইত না। ফলকথা, বকারকে ইকারের বিকার বলিতে হইলে, ঐ স্থান প্রকৃতির উচ্ছেদ অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে, স্থুতরাং যকারকে হগ্নের ন্যায় বিকার-প্রাপ্ত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে, ইকারের পুনরাপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ছগ্ধের ন্তায় বিকারপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরাপত্তি হয় না। ইকারকে স্থবর্ণের ন্তায় বিকার গাপ্ত ৭ বলা বায় না। কারণ, ঐরপ বিকার-স্থলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না। স্থতরাং বর্ণবিকার সমর্থন করিতে প্রবর্ণক্ষবাদীর স্থবর্ণরূপ উদাহরণও উপপন্ন হয় না। যেরূপ বিকারছ*লে প্রাক্ত*ির উচ্ছেদ হয়, তাদুশ বিকারপ্রাপ্ত পদার্থমাত্রেরই পুনরাপত্তি হয় না; এইরূপ নিঃমে বাভিচার নাই —ইহাই মহর্ষির চরম তাৎপর্য্য।

ভাষ্য। বর্ণবাব্যতিরেকাম্বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ। বর্ণবিকারা অপি বর্ণস্থং ন ফভিচরন্তি, যথা স্থবর্ণবিকারঃ স্থবর্ণস্থমিতি। সামান্যবতো ধর্মযোগো ন সামান্যস্য। কুণ্ডলরুচকো স্থবর্ণস্থ ধর্মো, ন স্থবর্ণস্থস্য, এবমিকার্যকারো কম্ম বর্ণাত্মনো ধর্মোণ ? বর্ণস্থং সামান্তং, ন তন্তেমো ধর্মো ভবিতুমহ্তঃ। ন চ নিবর্ত্তমানো ধর্ম উপজায়মানম্ম প্রকৃতিরিতি।

অমুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বর্ণবিকারগুলির বর্ণছের অভাব না থাকায়, প্রতিষেধ নাই। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্থবর্ণের বিকার (কুণ্ডলাদি) স্থবর্ণছকে ব্যভিচার করে না, তক্রপ বর্ণবিকারগুলিও ( যকারাদি বর্ণগুলিও ) বর্ণছকে ব্যভিচার করে না। অর্থাৎ স্থবর্ণের বিকার কুণ্ডলাদিতে যেমন স্থবর্ণছ থাকে, তক্রপ ইকারাদির বিকার যকারাদি বর্ণেও বর্ণছ থাকে। (উত্তর) সামাশ্য-ধর্ম্ম বিশিষ্টের ( স্থবর্ণের ) ধর্ম্মযোগ আছে, সামাশ্য-ধর্মের ( স্থবর্ণছের ) ধর্ম্মযোগ নাই। বিশদার্থ এই যে, কুণ্ডল ও রুচক স্থবর্ণের ধর্ম্ম; স্থবর্ণছের ধর্ম্ম নহে, এইরূপ, অর্থাৎ কুণ্ডল ও রুচকের শ্রায়

ইকার ও ধকার কোন্ বর্ণস্বরূপের ধর্ম হইবে ? অর্থাৎ উহা কোন বর্ণেরই ধর্ম হইতে পারে না। বর্ণছ সামাত্য ধর্ম, এই ইকার ও ধকার তাহার (বর্ণছের) ধর্ম হইতে পারে না। নিবর্ত্তমান ধর্ম্মও জায়মান পদার্থের প্রকৃতি হয় না, তাহা হইলে নিবর্ত্তমান ইকার জায়মান ধকারের প্রকৃতি হয় না।

টিপ্লনী। সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী এখানে ষাঃ। বলিতে পারেন, ভাষাকার এখানে তাহার উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ববপক্ষবাদীর কথা এই ষে, বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্মবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না — এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না . অর্গাৎ স্থবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয়। কারণ, স্থবর্ণর বিকার কুণ্ডুলাদিতে বেমন স্থবর্ণত্বের অভাব নাই, উহা যেমন স্থবর্ণ ই থাকে, তজপ বর্ণবিকার ঘকারাদি বর্ণগুলিতেও বর্ণত্বের অভাব নাই, উহা বর্ণই থাকে। স্নতরাং স্নবর্ণের ক্রায় বর্ণের বিকার বলা ঘাইতে পারে। এতগ্রন্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, স্বর্গন্ধ স্বর্গমাত্রের সামান্ত ধর্ম। স্বর্গ ঐ সামান্তবান অর্থাৎ স্বর্গন্ধ-রূপ সামান্তধর্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী। স্থবর্ণের বিকার কুগুল ও রুচক (অখাভরণ) স্থবর্ণেরই ধর্ম, স্থবর্ণছের ধর্মা নছে। কারণ, স্থবর্ণ ই কুণ্ডল ও রুচকের প্রাকৃতি বা উপাদানকারণ। অবয়ব-বিশেষেই কুণ্ডলাদি 'অবয়বী দ্রব্য সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু ইকার ও যকার কোন বর্ণের ধর্ম নছে, উহ বর্ণমাত্রের সামাল্লধর্ম-বর্ণছেরও ধর্ম নহে। বেমন, কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার উপাদান-কারণ স্থবর্ণ অবস্থিত থাকে, তাহা হইতে কুণ্ডল ও রুচকের উৎপত্তি হয়, তদ্রুপ ইকার ও যকারের উৎপত্তির পূর্ব্বে এমন কোন বর্ণ অবস্থিত থাকে না, যাহা হইতে ইকার ও যকারের উৎপত্তি হওয়ায়, উহা ইকার ও যকারের উপাদান বলিয়া ধর্মী হইবে। যকারোৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থিত ইকারকেও ঐ যকারের প্রকৃতি বলা বায় না কারণ, যকারোৎপত্তি হইলে ইকার থাকে ন', উহা নিবুত্ত হয়। যাহা নিবর্ত্তমান, তাহা জায়মানের প্রকৃতি হুইতে পারে না। তাৎপর্যাটীকাকার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, নিবর্ত্তমান ইকার জায়মান যকাবের ধন্মী হয় না। কারণ, ধর্মা ও ধন্মীর এককালীনত্ব থাকা আবশ্রক। ফলকথা, ফকারাদি বর্ণে বর্ণছ থাকিলেও কুণ্ডলাদি যেমন স্থবর্ণের ধর্মা, তজ্ঞপ যকারাদি বর্ণ কোন বর্ণের ও বর্ণমাত্রের সামান্ত ধর্ম্ম--বর্ণত্বের ধর্ম্ম ছইতে না পারায়, স্থবর্ণবিকারের ন্তায় উহাকে বিকার বলা যায় না। বর্ণবিকার সমর্থন করিতে স্মবর্ণরূপ উদাহরণ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যোক্ত "বর্ণছাবাতিরেকাৎ" ইত্যাদি এবং "সামান্তবতো ধর্মযোগঃ" ইত্যাদি ছুইটি সন্দর্ভ স্তায়বার্ত্তিকাদি কোন কোন গ্রন্থে স্থত্ররূপেই উল্লিখিত হইয়াছে, বুঝা যায়। কিন্তু "তাৎপর্যাটীকা" ও "প্রায়স্টানিবন্ধে" উহা স্থাত্তরূপে উল্লিখিত হয় নাই। বুত্তিকার বিশ্বনাথও ঐ সন্দর্ভবয়ের বৃত্তি করেন নাই। স্কুতরাং উৎা ভাষামধ্যেই গৃহীত হইয়াছে ৷৪৯৷

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারানুপপত্তিঃ— অনুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না।

## সূত্র। নিত্যত্ত্বে ইবিকারাদনিত্যত্ত্ব চানবস্থানাও ॥ ॥৫০॥১৭৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) বেকেতু (বর্ণের) নিতাত্ব থাকিলে বিকার হয় না, এবং অনিত্যত্ব থাকিলে অবস্থান হয় না [ অর্থাৎ বর্ণকে নিত্য বলিলে, তাহার বিনাশ হইতে না পারায়, বিকার হইতে পারে না। অনিত্য বলিলেও বিকারকাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান বা স্থিতি না থাকায় বিকার হইতে পারে না।

ভাষ্য। নিত্যা বর্ণা ইত্যেতিশ্মিন্ পক্ষে ইকার্যকারো বর্ণাবিত্যুভয়ো-নিত্যত্বাদ্বিকারান্ত্রপপত্তিঃ। নিত্যত্বেহবিনাশিশ্বাৎ কঃ কস্ম বিকার ইতি। অথানিত্যা বর্ণা ইতি পক্ষঃ, এবমপ্যনবস্থানং বর্ণানাং। কিমিদমনবস্থানং বর্ণানাং? উৎপদ্য নিরোধঃ। উৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকারে যকার উৎপদ্যতে, যকারে চোৎপদ্য নিরুদ্ধে ইকার উৎপদ্যতে, কঃ কস্ম বিকারঃ? তদেতদবগৃহ্য সন্ধানে সন্ধায় চাবগ্রহে বেদিতব্যমিতি।

অমুবাদ। বর্ণসমূহ নিত্য, এই পক্ষে ইকার ও ষকার বর্ণ, এ জন্ম উভয়ের ( ঐ বর্ণছয়ের ) নিত্যত্বশভঃ বিকারের উপপত্তি হয় না। ( কারণ, ) নিত্যত্ব থাকিলে অবিনাশিত্বশভঃ কে কাহার বিকার হইবে ? যদি বর্ণসমূহ অনিত্য, ইহা পক্ষ হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণের অনিত্যত্ব-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, এইরূপ হইলেও বর্ণসমূহের অনবস্থান হয়। ( প্রশ্ন ) বর্ণসমূহের এই অনবস্থান কি ? ( উত্তর ) উৎপত্তির অনন্তর বিনাশ। ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনম্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং যকার উৎপন্ন হইয়া বিনম্ট হইলে যকার উৎপন্ন হয়, এবং যকার উৎপন্ন হইয়া বিনম্ট হইলে ইকার উৎপন্ন হয়, ( স্কুতরাং ) কে কাহার বিকার হইবে ? সেই ইহা, অর্থাৎ বর্ণের উৎপত্তির অনন্তর বিনাশরূপ অনবস্থান, অবগ্রহের ( সন্ধিনিরশ্রের ) অনন্তর সন্ধি হইলে এবং সন্ধির অনন্তর অবগ্রহ হইলে বৃঝিবে।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্ত্তের দারা আর একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে নিত্য বলেন, তাহা হইলে বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, ইকার ও যকাররপ বর্ণ নিত্য হইলে, উহার বিনাশ অসম্ভব বিনাশ ব্যতীতও বিকার হইতে পারে না। ইকার ও যকার অবিনাশী হইলে কে কাহার বিকার হইবে ? আর বর্ণবিকারবাদী যদি বর্ণকে অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তিনি বর্ণের বিকার বলিতে পারেন না। কারণ, বর্ণ অনিত্য হইলে, বিকারের অব্যবহিত পূর্ব্ধ কাল পর্যান্ত বর্ণের অবস্থান না হওরার, বিকার হইতে পারে না। স্কু চরাং বর্ণের নিত্যক ও অনিত্যক, এই উক্তর

रिष्यः, रुषाः,

পক্ষেই যখন বর্ণের বিকার সম্ভব নহে, তথন বর্ণবিকার প্রমাণসিদ্ধ নহে, উহা উপপন্নই হয় না। বর্ণসমূহের অনবস্থান কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে উৎপত্তির অনস্তর বর্ণের বিনাশকে বর্ণের অনবস্থান বলিয়া ভাষ্যকার উহা বুঝাইয়াছেন যে, ইকার উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে ধকার উৎপন্ন হয়, এবং यकात्र छिरभन्न रहेम्रा विनष्ट रहेला, हेकात्र छिरभन्न रहा हे हेकात ७ वकात्त्रत अनवस्थान। বর্ণের অনিতাত্ব-পক্ষে উহা অবশু স্বীকার্য্য। স্থতরাং যকারের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বকালে ইকার না থাকায়, যকার ইকারের বিকার হইতে পারে না। এইরূপ কোন বর্ণই ছুই ক্ষণের व्यधिककांग व्यवशान ना कत्रात्र, त्कान विकारतत्र श्रक्तिक इंहरक शास्त्र ना । पृथि + व्यव, बहेन्नश প্রয়োগে কোন সময়ে যকারের উৎপত্তির অনস্তর বিনাশ হয়, ইহা বলিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন বে, সন্ধিবিচ্ছেদপূর্বক দন্ধি করিলে এবং দন্ধি করিয়া পরে আবার দন্ধিবিচ্ছেদ করিলে উহা বুঝিবে। অর্থাৎ প্রথমে "দ্ধি+অত্র" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া পরে "দ্ধাত্র" এইরূপ উচ্চারণ করে। এবং প্রথমে "দধ্যত্র" এইরূপ সন্ধি করিয়াও পরে "দধি + অত্র" এইরূপ অবগ্রহ করে। ভাষ্যে <sup>"</sup>অবগ্রহ" শব্দের অর্থ সন্ধির অভাব বা সন্ধিবিচ্ছেদ<sup>2</sup>। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য পরে ( ৫৭ স্বভাষ্যে ) পরিক্ষ্ট হইবে ॥৫০॥

ভাষ্য। নিত্যপক্ষে তু তাবৎ সমাধিঃ—

অমুবাদ। নিভ্য পক্ষেই সমাধান ( বলিতেছেন ), অর্থাৎ মহবি এই সূত্রের দ্বার। প্রথমে বর্ণ নিজ্য, এই পক্ষেই জাতিবাদী পূর্ববপক্ষীর বর্ণবিকার সমাধান বলিয়াছেন।

#### সূত্র। নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তদ্ধর্মবিকম্পাচ্চ বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ ॥৫১॥১৮০॥

অনুবাদ। নিত্য পদার্থের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং সেই নিত্য পদার্থের ধর্ম্মের বিৰুল্ল অর্থাৎ বিবিধ-প্রকারতাবশতঃ বর্ণবিকারের প্রতিষেধ নাই। । অর্থাৎ নিত্য পদার্থের মধ্যে যেমন অনেকগুলি অতীন্দ্রিয় আছে এবং অনেকগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও আছে, তদ্ৰপ অক্যান্য নিত্য পদাৰ্থ বিকারশূন্য হইলেও বর্ণরূপ নিত্য পদার্থকে বিকারী বলা যায়। স্থুভরাং বর্ণের নিত্যত্বপক্ষেও তংহার বিকারের প্রতিষেধ হইতে পারে না।

নিত্যা বর্ণা ন বিক্রিয়ন্ত ইতি বিপ্রতিষেধঃ। যথা নিত্যত্তে সতি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়শিন্দ্রিয়গ্রাহাশ্চ বর্ণাঃ, এবং নিত্যত্বে সতি কিঞ্চিন্ন বিক্রিয়তে, বর্ণাস্থ বিক্রিয়ন্ত ইতি।

১। অবগ্ৰহেছিসংহিতা। দৰ্ধি প্ৰক্ৰেতান্তাৰ্ধা দধাত্ৰেতান্তাৰ্ধাতে, দধাত্ৰেতি বা সন্ধাৰ দ্বি অত্ৰেতাবপুক্ত ইতাৰ্থ:।—ভাৎপৰ্যাচীকা।

বিরোধাদহেতুশুদ্ধর্মবিকল্পঃ। নিত্যং নোপজায়তে নাপৈতি, অমুপজনাপায়ধর্মকং নিত্যং, অনিত্যং পুনরুপজনাপায়ধূক্তং, ন চান্তরেণোপজনাপায়ো বিকারঃ সম্ভবতি। তদ্যদি বর্ণা বিক্রিয়ন্তে নিত্যত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। স্বথ নিত্যা বিকারধর্মত্বমেষাং নিবর্ত্ততে। সোহয়ং বিরুদ্ধো হেত্বাভাসো ধর্মবিকল্প ইতি।

অনুবাদ। নিত্য বর্ণগুলি বিষ্ণুত হয় না, এইরূপ প্রতিষেধ হয় না। (কারণ) বেমন নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু (পরমাণু প্রভৃতি) অতীন্দ্রিয়, এবং বর্ণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এইরূপ নিত্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ নিত্য হইলেও কোন বস্তু (পরমাণু প্রভৃতি) বিষ্ণুত হয় না, কিন্তু বর্ণগুলি বিষ্ণুত হয়।

[ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

বিরোধবশতঃ তদ্ধর্মবিকল্প (জাতিবাদীর কথিত নিত্য পদার্থের ধর্ম-বিকল্প) হেতু হয় না, অর্থাৎ উহা বিরুদ্ধ নামক হেন্দাভাস। বিশদার্থ এই যে, নিত্য বস্তু জন্মে না, অপায়প্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না. নিত্য বস্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্মবিশিষ্ট নহে। অনিত্য বস্তুই উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট। উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীতও বিকার সম্ভব হয় না। স্থতরাং বর্ণগুলি যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির নিত্যন্থ নিবৃত্ত হয়। যদি (বর্ণগুলি) নিত্য হয়, তাহা হইলে এই বর্ণগুলির বিকারধর্মত্ব নিবৃত্ত হয়। (স্থতরাং) সেই এই ধর্মবিকল্প (জাতিবাদীর কথিত হেতু) বিরুদ্ধ হেন্ধাভাস।

টিপ্রনী। মহর্ষি পূর্বস্ত্তে বলিরাছেন যে, বর্ণকে নিতা বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না, অনিতা বলিলেও তাহার বিকার হইতে পারে না। মহর্ষির ঐ কথার উত্তরে পূর্বপক্ষরাদী কির্নপে জাতি নামক অসহত্তর বলিতে পারেন —ইহাও এখানে মহর্ষি বলিয়া, তাহার খণ্ডন করিরাছেন। প্রথমে এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের নিত্যত্বপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে—বর্ণবিকারের প্রতিষেধ করা যায় না অর্থাৎ বর্ণ নিত্য হইলে তাহার বিকার হইতে পারে না—এই যে প্রতিষেধ, তাহা হয় না। কারণ, নিত্য পদার্থের নানাবিধ ধর্মার্কণ ধর্মবিকল্প আছে। নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতিতে অতীক্রিয়ন্থ আছে, এবং গোন্ধ প্রভৃতিতে ইক্রিয়গ্রাহ্মন্থ আছে, এবং বর্ণের নিতান্ত পক্ষেপ ঐ বর্ণরূপ নিত্য পদার্থেও ইক্রিয়গ্রাহ্মন্থ আছে। তাহা হইলে নিত্য পদার্থ মাত্রেই যে একরূপ, ইহা বলা যায় না। এইরূপ হইলে নিত্য পদার্থের মধ্যে পরমাণ্ প্রভৃতি অন্তান্থ নিত্য পদার্থগ্রিল বিকারপ্রাপ্ত না হইলেও—বর্ণরূপ নিত্য পদার্থ বিকারপ্রাপ্ত হল্প, ইহা বলা যাইতে পারে। যেমন, নিত্য পদার্থের মধ্যে অতাক্রিয় ও ইক্রিয়গ্রাহ্য, এই তুই

প্রকারই আছে, তদ্রপ নিত্য পদার্থের মধ্যে বিকারশৃত্য ও বিকারপ্রাপ্ত — এই ছই প্রকারও থাকিতে পারে। স্বতরাং বর্ণগুলি নিত্য হইলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না — এইরূপ প্রতিষেধ করা যায় না। ভাষ্যে "বিপ্রতিষেধ" শব্দের দারা পুর্বোক্তরূপ প্রতিষেধের অভাবই কথিত হইয়াছে।

ভাষাকার জাতিবাদীর সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে উহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে. জাতিবাদীর কথিত হেতু "ধর্মবিকল্ল", বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস, উহা হেতুই হয় না। অর্গাৎ জ্ঞাতিবাদী যে বর্ণের বিকারিত্ব ও নিতাত্ব, এই চুইটি ধর্ম স্বীকার করিয়া নিত্য বর্ণেরও বিকার সমর্থন করিতেছেন, তাঁহার স্বীক্বত ঐ ধর্মদ্বর পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার, উহা তাঁহার সাধ্যসাধক হয় না। কারণ, নিতা পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। উৎপত্তি ও বিনাশ না হইলে বিকার हरेराके भारत ना । विकास आश हरेरावे रमहे भाग क्रिक ए विनानी श्रेरत । स्वकार विकास-প্রাপ্ত পদার্থে নিতাত থাকিতে পারে না। বর্ণগুলিকে নিতা বলিলে তাছার উৎপত্তি বিনাশ না থাকায়, বিকার হইতে পারে না। বর্ণগুলি বিকারপ্রাপ্ত বলিলে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হু ওরার নিতাত্ব থাকে না । ফলকথা, বর্ণকে বিকারী বলিলে তাহার অনিতাত্বই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা হইলে বর্ণের নিতাত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, ভাষার বিকারিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ঐ বিকারিত্ব নিতাত্ব-সিদ্ধান্তের ব্যাহাতক হয়। এবং বর্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করিয়া ভাহার নিভাগ স্বীকার করিতে গেলে, উহ। বর্ণের বিকারিন্দের ব্যাঘাতক হয়। স্থভরাং বিকারিত্ব ও নিত্যত্বরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায়, উহা সাধ্যসাধক হয় না। উহা বিৰুদ্ধ নামক হেছাভাস। নিতা পদাৰ্গে অতীক্ৰিয়ন্ত্ব ও ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্মত্ব, এই চুই ধৰ্ম থাকিতে পারে। কারণ, ঐ ধর্মদ্বয়ের সহিত নিতাত্বের কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ নিতাত্ব থাকিলেও কোন পদার্থে অতীক্রিয়ত্ব এবং কোন পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহৃত্ব থাকিবার বাধা নাই। মলকথা, জাতিবাদী বর্ণের নিতাম্ব পক্ষে বর্ণবিকার সমর্গন করিতে যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা "জাতি" নামক অসমুত্রর। মহবি-বর্ণিত চতুর্বিংশতি প্রকার "জাতি"র মধ্যে উহার নাম "বিকল্পদমা জাতি। ৫ম অ:. ১ম আঃ—৪ ভুত্ত দ্রন্থব্য ॥৫১॥

ভাষ্য। অনিত্যপক্ষে সমাধিঃ---

অমুবাদ। অনিত্য পক্ষে অর্থাৎ বর্ণ অনিত্য, এই পক্ষে ( মহয়ি জাতিবাদী পূর্ববপক্ষীর ) সমাধান ( বলিতেছেন )—

সূত্র। অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবৎ তদ্বিকারোপ-পত্তিঃ॥৫২॥১৮১॥

অসুবাদ। অনবস্থায়িত্ব থাকিলেও অর্থাৎ অনিত্য বর্ণ অস্থায়ী হইলেও বর্ণের উপদক্ষির স্থায় তাহার ( বর্ণের ) বিকারের উপপত্তি হয়। ভাষ্য। যথাহনবস্থায়িনাং বর্ণানাং শ্রাবণং ভবতি, এবমেষাং বিকারো ভবতীতি।

অসম্বন্ধাদসমর্থাহর্থপ্রতিপাদিক। বর্ণোপলব্ধির্ন বিকারেণ সম্বন্ধান্দসমর্থা, যা গৃহ্নমাণা বর্ণবিকারমর্থমন্তুমাপয়েদিতি। তত্র যাদৃগিদং যথা গন্ধগুণ। পৃথিব্যবং শব্দস্থাদিগুণাপীতি, তাদুগেতদ্ভবতীতি। ন চ বর্ণোপলব্ধির্বর্ণনির্ব্তো বর্ণান্তরপ্রয়োগস্থ নিবর্ত্তিকা। যোহ্মমিবর্ণনির্ব্তো যকারস্থ প্রয়োগো যদ্যয়ং বর্ণোপলব্ধণা নিবর্ত্ততে, তদা তত্ত্রোপলভ্যমান ইবর্ণো যত্ত্বমাপদ্যত ইতি গৃহ্ছেত। তত্মাদ্রর্ণোপলব্ধিরহেতুর্বর্ণ-বিকারস্থেতি।

অনুবাদ। যেমন অস্থায়ী বর্ণসমূহের শ্রবণ হয়, অর্থাৎ যেমন বর্ণের অনিতাত্ত্ব পক্ষে বর্ণগুলি শ্রবণকাল পর্যাস্ত স্থায়ী না হইলেও তাহার শ্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, এইরূপ এই বর্ণগুলির বিকার হয়।

#### [ জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন ]

অর্থপ্রতিপাদিক। বর্ণোপলিকি, অর্থাৎ জ্ঞাতিবাদী বাহাকে বর্ণবিকাররূপ পদার্থের সাধকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বর্ণোপলিকি ( বর্ণপ্রবণ ), সম্বন্ধের অভাববশতঃ, অর্থাৎ বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ না থাকায় ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ। যে বর্ণোপলিকি জ্ঞায়মান হইয়া বর্ণবিকাররূপ পদার্থকে অনুমান করাইবে, সেই বর্ণোপলিকি বিকারের সহিত, সম্বন্ধবশতঃ ( বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধনে ) অসমর্থ নহে। তাহা হইলে, "যেমন পৃথিবী গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, এইরূপ শব্দ স্থাদিগুণবিশিষ্টও"— ইহা অর্থাৎ এই বাক্য যেরূপ, ইহা অর্থাৎ জ্ঞাতিবাদার পূর্ব্বোক্তরূপ সমাধান সেইরূপ হয়। বর্ণের উপলব্ধি, বর্ণনির্বৃত্তি হইলে বর্ণান্তরের প্রয়োগের নিবর্ত্তক নহে। বিশাদার্থ এই ষে, ইবর্ণের নির্বৃত্ত হইলে এই যে য কারের প্রয়োগ, ইহা যদি বর্ণের উপলব্ধির হারা নির্ত্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে উপলভ্যান ইবর্ণ যকারন্ধ প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝা যাউক্ ? অতএব বর্ণের উপলব্ধি বর্ণবিকারের ক্যে অর্থাৎ সাধক হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি বর্ণের নিত্যস্থ-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া, এই স্থত্তের দ্বারা বর্ণের অনিত্যস্থ-পক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়াছেন যে, বর্ণ অনিত্যস্থবশতঃ বহুক্ষণস্থায়ী না হুইলেও ষেমন বর্ণের প্রবণরূপ উপলব্ধি হয়, ভজ্রপ বর্ণের বিকার হয়। ভাষ্যকার স্থৃতার্গবর্ণন করিয়া শেষে এখানেও জাতিবাদীর এই সমাধানের খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের গুঢ় তাৎপর্য্য এই ষে, জাতিবাদী বর্ণের বিকার-সংধনে 'বর্ণোপল্ডিবং' এই কথার বারা বর্ণের উপল্ডিকে দৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কোন হেতু বলেন নাই। হেতু ব্যতীত কেবল দুষ্টান্ত দারা কোন সাধ্য-সিদ্ধি হয় না। জ্বাতিবাদী যদি ঐ বর্ণোপল্রিকেই বর্ণবিকার্ত্রপ সাধ্যসাধনে হেত বলেন, তাহা হইলে উহাতে বর্ণবিকাররূপ সাধ্য পদার্গের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্রক: কারণ, ব্যাপ্তি না থাকিলে তাহা সাধ্যসাধক হেতু হয় না। সাধের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া গুজুমাণ মর্থাৎ জ্ঞায়মান ইইলেই তাহা সাধাদাধক হয়। জ্ঞাতিবাদীর মতে যে বর্ণোপন্সক্ষি বর্ণবিকাররূপ সাধ্যের ব্যান্থিবিশিষ্টরূপে গৃস্থশণ হইয়া বর্ণবিকাণের সাধন করিবে, তাহা ঐ বর্ণবিকারের সহিত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধপ্রযুক্তই বর্ণবিকার-সংধনে অদমর্গ হয় না, অর্গাৎ বর্ণবিকার দাধন করিতে পারে। কিন্তু বর্ণের উপলব্ধি ছইলেই তাহার বিকার হটবে, এইরূপ নিয়ম না থাকায় বর্ণোপলব্বিতে বর্ণবিকারের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ নাই। স্থতরাং উহা বর্ণবিকার সাধন করিতে অসমর্গ, উহা বর্ণবিকাররূপ সাধ্যসাধক হেতু হয় না। হেতু না হইলে কেবল ঐ বর্ণোপল ব্লিকে দুষ্টাস্করূপে গ্রাংণ করিয়া বর্ণবিকার সাধন করা যায় না। স্থতরাং "বর্ণের উপলব্ধির ক্যায় বর্ণের বিকার হয়" — এই কথা বলিয়া বর্ণের অনিতাত্বপক্ষে জ্বাতিবাদী যে উত্তর বলিয়াছেন, উহা জাতি নামক অসত্তর। বাাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া অর্গাৎ পৃথিবীত্বে শব্দাদি গুণের ব্যাপ্তি না থাকিলে ? "পৃথিবী যেমন গন্ধ-রূপ-গুণ-বিশিষ্ট, তদ্ৰূপ শব্দও স্থাদি রূপ-গুণ-বিশিষ্ট" এইরূপ কথা বেমন হয়, জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথাও তক্রপ হইগছে। মহর্ষি-কথিত চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির মধ্যে উহ "দাধর্মাসমা" জাতি। (৫।১২ স্ত্র ডাইব।)। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, বর্ণোপলব্বিতে বর্ণবিকার্ব্বপ সাখ্যের বাণপ্তি না থাকিলেও উহা বর্ণের নিরুত্তি হইলে বর্ণাস্কঃ প্রয়োগরূপ আদেশ-পক্ষের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবদাধক হওগায় পরিশেষে বর্ণবিকারপক্ষেরই দাশক হয়। অর্থাৎ বর্ণের নিবৃত্তি হইলে দেই বর্ণের উপলব্ধি হইতে পারে না। যাহা নিবৃত্ত বা বিনষ্ট, তাহার উপলব্ধি অর্থাৎ সেই বর্ণের প্রবণ হ ওয়া অণম্ভব কিন্তু ষধন বর্ণের প্রবণ রূপ উপ নদ্ধি হয়, তথন বর্ণের নিবৃত্তি হন্ন না—ইহা স্বীকার্য্য। স্থতরাং বর্ণের নিবৃত্তি হইলে বর্ণাস্তরের প্রয়োগ হন্ন-ইহা বলাই যায় না। স্থতরাং বর্ণের উপলব্ধিরূপ হেতু দারা বর্ণের নির্ভি হইলে বর্ণান্তর প্রায়াগরূপ আদেশ-পক্ষের অভাবই সিদ্ধ হয়। তাহ। হইলে পরিশেষে উহা দারা বর্ণের বিকার-পক্ষই সিদ্ধ হইবে। এতছত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, বর্ণোপলব্ধি বর্ণনিবৃত্তি হইলে বর্ণাস্তর-প্রয়োগের নিবর্ত্তক, অর্থাৎ অভাবসাধক হয় না। কারণ, "দধাত্র" এই প্রয়োগে "ই" কারের উপলব্ধি হয় না - ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যদি ঐ হলে ইকারের নিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে ঐ স্থলে ইকারই ঘকারত্ব প্রাপ্ত हरेश উপলভাষান হয়, हेहा दूबा चाहेल। किन्न के जलत प्रकातप्रश्रीश हेकारतव উপलक्षि हम्र ना। स्वर्णक विकात कुखन प्रिंगिया साकात्रविष्मध्याश स्वर्गक्के प्रमा वात्र अवर प्रहेक्य वृक्षा वात्र । কিন্ত ''দখ্যত্র" এই প্রয়োগে ই"কারের শ্রবণ না হওয়ায়, ঐ প্রয়োগে ইকারের নিবৃত্তি হয় —ইহা স্বীকার্য্য। স্থতরাং বর্ণোগলন্ধির দারা বর্ণনিবৃত্তির অভাব সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্তবাদীর সম্মত আদেশপক্ষের অভাব সিদ্ধ করা যায় না॥ ৫২॥

#### সূত্র। বিকারধর্মিত্বে নিত্যত্বাভাবাৎ কালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ ॥৫৩॥১৮২॥

অনুবাদ। (সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির উত্তর) বিকারধর্ম্মির থাকিলে নিত্যন্থ না থাকায় এবং কালান্তবে বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, অর্থাৎ বিকারী কোন পদার্থ ই নিত্য হইতে পারে না এবং বিকার কালান্তবেই হইয়া থাকে, এজন্ম (জাতিবাদীর পূর্বেবাক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। তদ্ধর্মবিকল্পাদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ। ন খলু বিকারধর্মকং কিঞ্চিমিত্যমুপলভাত ইতি। বর্ণোপলব্ধিবদিতি ন যুক্তঃ প্রতিষেধঃ।
অবগ্রহে হি দিধি অত্রেতি প্রযুজ্য চিরং স্থিত্বা ততঃ সংহিতায়াং
প্রযুঙ্কে দধ্যত্রেতি। চিরনির্ত্তে চায়মিবর্ণে যকারঃ প্রযুজ্যমানঃ কস্ত বিকার ইতি প্রতীয়তে ? কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব ইত্যমুযোগঃ প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। "তদ্বর্শ্ববিকল্লাৎ" এই কথার দ্বারা প্রতিষেধযুক্ত নতে। ষেহেতু, বিকারধর্শ্মবিশিষ্ট কোন বস্তু নিত্য উপলব্ধ হয় না। "বর্ণোপলব্ধিবৎ"—এই কথার দ্বারাও প্রতিষেধযুক্ত নহে। যেহেতু, অবগ্রহে অর্থাৎ সন্ধি না হইলে "দিধ অত্র" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া বহুক্ষণ থাকিয়া তদনন্তর সন্ধি হইলে "দিধ্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ করে। কিন্তু ইবর্ল, অর্থাৎ দিধি শব্দের ইকার বহুক্ষণ বিনষ্ট হইলে প্রযুক্ত্যমান এই যকার কাহার বিকার, ইহা বুঝা যায় ? কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের অভাব হয়, এক্ষন্ত অনুষোগ (পূর্বেবাক্তরূপ প্রশ্ন) প্রসক্ত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি ছই স্থান্তের দারা উভরপক্ষে জাতিবাদীর সমাধান বলিয়া এই স্থান্তের দারা ঐ সমাধানের থণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার নিজে পূর্ব্বোক্ত ছই স্থান্তের ভাষ্যেই জাতিবাদীর পূর্ব্বোক্ত সমাধানের থণ্ডন করিয়া, স্তা দারা তাহাই সমর্থন করিছেও এই স্থানের অবভারণা করিয়াছেন। স্তা ব্যাথ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থান্ত "তদ্ধবিকয়াৎ" এই কথা বলিয়া এবং দিতীয় স্থান্ত "বর্ণোপলন্ধিবৎ" এই কথা বলিয়া জাতিবাদী যে প্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা হয় না, অর্থাৎ জাতিবাদী ঐ কথা বলিয়া সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তির প্রতিষেধ করিজে

পারেন না। কারণ, অস্তান্ত নিভ্যপদার্থ অবিকারী হইলেও বর্ণরূপ নিভাপদার্থের বিকার হইতে পারে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বিকারধর্মা বা বিকারী পদার্থ হুইলেই ভাষা অনিভা হুইবে, ঐরপ পদার্থ কথনই নিভা হুইভে পারে না। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত বিকার হুইভেই পারে না। সাংখ্যদম্মত পরিণামিনিভা প্রকৃতি বা ঐরপ কোন পদার্থ মহর্ষি গোতম স্বীকার করেন নাই। ভাই এখানে বলিয়াছেন, "বিকারধর্মিক্তে নিভাত্বভাবাৎ"।

বর্ণ অনিত্য হইলেও তাহার উপল্কির ন্তায় তাহার বিকার হইতে পারে, এই সমাধানের উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন, "কালাস্করে বিকারোপপত্তেন্চ"। অর্থাৎ কালাস্করে বিকার হইয়া থাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির কথা ব্ঝাইতে প্রকৃত স্থলের উল্লেখ করিয়া ৰলিয়াছেন যে, সন্ধির পূর্বের "দধি 🕂 অত্র" এইরূপ প্রযোগ করিয়া অনেকক্ষণ পারে সদ্ধি করিয়া, "দখ্যত্র" এইরূপ প্রয়োগ ক্রিয়া থাকে। ঐ স্থলে ঘটারকে "দ্বি" শব্দের ইকারের বিকার বলিলে ঐ ইকারকে বন্ধারের প্রকৃতিরূপ কারণ বলিতেই হইবে। কিন্তু পুর্বেষাক্ত দধি শব্দের ইকার বিনষ্ট হইলেই ঐ স্থানে যকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বর্ণকে অনিভ্য স্বীকার করিলে ঐ পক্ষে ইকারাদি বর্ণ ছুইক্ষণ মাত্র অবস্থান কবে, অর্থাৎ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণেই বর্ণের বিনাশ হয়, এই সিদ্ধান্তও স্বীকার ক্সিতে হইবে। তাহা হইলে "দ্ধি" শব্দের উচ্চারণের অনেকক্ষণ পরে দক্ষি ক্রিয়া "দ্ধাত্ত্ব" এইরপ প্রয়োগ করিলে, তথন ঐ যকারের প্রাকৃতি ইকার না থাকায় উহা বছক্ষণ পূর্বের বিনষ্ট ছণ্ডয়ার, ঐ যকার কাহার বিকার হইবে ? এইরূপ অনুযোগ বা প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বর্ণবিকার-বাদী ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কারণ, বর্ণের অনিতাত্বপক্ষে বর্ণবিকারবাদীর মতেও পূর্ব্বোক্ত ত্থলে ইকারন্ধপ কারণের অভাববশতঃ যকারন্ধপ বিকার হইতে পারে না। উহা ইকারের विकाब हरेए ना भाविता, जाब काराबरे विकाब हरेए भाव ना । कनकथा, विकाब हरेए य কাল পর্যান্ত প্রকৃতির থাকা আবশ্রুক, দে কাল পর্যান্ত বর্ণ থাকে না। ছই ক্ষণমাত্র স্থায়িবর্ণ ষধন কালান্তরে অর্থাৎ বিকারের কালে থাকে না, তথন বর্ণের বিকার হইতে পারে না। বর্ণোৎ-পত্তির দ্বিতীর ক্ষণেই তাহার বিকার সম্ভব হয় না। দ্বি 🕂 অত্ত, এইরূপ বাকে)চ্চারণের অনেক-ক্ষণ পরে "দ্বাত্র" এইরূপ প্রয়োগ হওয়ার, বর্ণবিকারবাদীকে কালবিলম্বে কালাস্তরেই ঐ স্থলে বর্ণবিকার বৃদ্যিতে হইবে। কিন্তু তথন কারণের অভাবে ধকার কাহার বিকার ইইবে ? কাহারই बिकाब इहेर्ड शारत ना । वर्शत छेशमिक कामाखरत इत्र ना । त्यांचात खेरगरमा स मन উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তৎকালেই শ্রবণেক্রিয়ের সন্নিকর্ষ ( সমবায় ) সম্ভব হওয়ায়, বিতীয় ক্ষণেই শ্রবণদেশে। পদ্ধ বর্ণের শ্রবণরূপ উপলব্ধি হইতে পারে ও হইদা থাকে। স্থতরাং পূর্ব্ব-পক্ষবাদী বর্ণের উপলব্ধিকে বর্ণবিকারের দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ করিতে পারেন না। মূলকথা, বর্ণের নিতাত্ব ও অনিতাত্ব এই উভয় মতেই বর্ণের বিকার উপপন্ন হয় না ১৫০।

ভাষ্য। ইতশ্চ বর্ণবিকারাসুপপত্তিঃ— অমুবাদ। এই হেতুবশতঃও বর্ণবিকারের উপপত্তি নাই।

### সূত্র। প্রকৃত্যনিয়গৎ ॥৫৪॥১৮৩॥ \*

অমুবাদ। যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম নাই, অর্থাৎ বর্ণবিকারের প্রকৃতির নিয়ম না থাকায়, বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। ইকার-স্থানে যকারঃ শ্রেয়তে, যকার-স্থানে খল্লিকারো বিধীয়তে, "বিধ্যতি"। তদ্যদি স্থাৎ প্রকৃতিবিকারভাবো বর্ণানাং, তস্থ প্রকৃতিনিয়মঃ স্থাৎ ? দুকৌ বিকারধর্ম্মিত্বে প্রকৃতিনিয়ম ইতি।

অনুবাদ। ইকারের স্থানে যকার শ্রুত হয়, যকারের স্থানেও ইকার বিহিত হয়, (যেমন) "বিধ্যতি"। [অর্থাৎ ব্যধ্ ধাতু হইতে 'বিধ্যতি' এইরূপ যে পদ হয়, তাহাতে "ব্যধ্" ধাতুর যকারের স্থানে ইকার হইয়া থাকে], কিন্তু যদি বর্ণের প্রকৃতি বিকারভাব থাকে, (তাহা হইলো) সেই বিকারের প্রকৃতি নিয়ম থাকুক ? বিকার-ধর্ম্মিত্ব থাকিলে প্রকৃতি নিয়ম দেখা যায়।

টিগুনী। মহর্ষি বর্ণের অবিকার-পক্ষে এই স্ত্রের দ্বারা সর্বশেষে আর একটি বৃক্তি বিলিয়াছেন যে, প্রকৃতির নিয়ম না থাকার বর্ণবিকার উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বিকার-স্থলে সর্ব্বরেই প্রকৃতির নিয়ম থাকে। যে প্রকৃতি সে প্রকৃতিই থাকে, যে বিকৃতি সে বিকৃতিই থাকে। বিকার বা বিকৃতি কথনই প্রকৃতি হয় না। তুর্গ্বের বিকার দিধি কথনও তুর্গ্বের প্রকৃতি হয় না। কিন্তু বর্ণের মধ্যে ইকারের স্থানে বেমন যকার হয়, তজ্ঞণ "বিধ্যতি" ইল্যাদি প্রয়োগস্থলে যকারের স্থানেও ইকার হয়। তাহা হইলে বর্ণবিকারবাদীর মতে যকার যেমন ইকারের বিকার হয়, তজ্ঞপ কোন স্থলে ইকারের প্রকৃতিও হয়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু বিকারস্থলে সর্ব্বরে ধর্মন প্রকৃতির নিয়ম থাকে, তুর্ব্ব যথন দধির পক্ষে প্রকৃতিই হয়, বিকৃতি হয় না, তথন ঐ নিয়মায়-সারে বর্ণবিকারস্থলেও প্রকৃতির নিয়ম থাকা আবশ্রুক, দে নিয়ম যথন নাই, তথন বর্ণের বিকার স্বীকার করা যায় না। "দধ্যত্র" ইত্যাদি বাক্যে ইকারের স্থানে যকারের প্রয়োগরূপ আন্দেশ-পক্ষই স্বীকার্য্য॥ ৪৪॥

#### সূত্র। অনিয়দে নিয়মানানিয়মঃ ॥৫৫॥১৮৪॥

অনুবাদ। (পূর্ববিপক্ষ) অনিয়মে নিয়ম পাকায়, অনিয়ম নাই [ অর্থাৎ পূর্ববসূত্রে প্রকৃতির যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, ভাহা বলা যায় না; কারণ, উহাকে নিয়মই বলিতে হইবে—উহা অনিয়ম নহে ]।

প্রচলিত পৃত্তকে উদ্ভ প্রপাঠের পরে "বর্ণবিকারাণাং" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে। কিন্তু ছার্প্তানি
নিবল্প "প্রকৃতানিয়মাৎ" এই পর্যান্তই প্রপাঠ পূরীত হইয়াতে।

ভাষ্য। যোহয়ং প্রকৃতেরনিয়ম উক্তঃ, স নিয়তো যথাবিষয়ং ব্যবস্থিতো নিয়তত্বান্নিয়ম ইতি ভবতি। এবং সত্যনিয়মো নাস্তি, তত্র যদ্ধক্তং প্রকৃত্যনিয়মা'দিত্যেতদযুক্তমিতি।

অমুবাদ। এই যে প্রকৃতির অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা নিয়ত ( অর্থাৎ ) যথা-বিষয়ে ব্যবস্থিত, নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম, ইহা হয়। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ উহা নিয়ম হইলে অনিয়ম নাই, তাহা হইলে "প্রকৃত্যনিয়মাৎ" এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

টিপ্লনী। মহর্ষির পূর্ব্ধ স্থানোক্ত কথার প্রতিবাদী কিরপে বাক্ছল করিতে পারেন, মহর্ষি এই স্বাের দারা তাহা বিলয়া পরবার্তী স্বাের দারা তাহার নিরাস করিয়াছেন। ছলবাদীর কথা এই বে, পূর্বাস্থানে প্রক্ষাতার যে অনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, যাহাকে অনিয়ম বলিবে, ভাহা যথন নিয়ত অর্থাৎ ভাহা যথন যথাবিষয়ে বাবস্থিত, তথন ভাহাকে নিয়মই বলিতে হইবে। যাহা নিজে নিয়ত, ভাহা নিয়মই হয়, স্থতরাং ভাহা অনিয়ম হইতে পারে না, যাহা বস্তাতঃ নিয়ম, ভাহাকে অনিয়ম বলা যায় না। ভাহা হইলে অনিয়ম বলিয়া কোন বাভব পদার্থ ই নাই। স্থতরাং সিদ্ধান্তবাদী যে, প্রক্ষাতির অনিয়ম বলিয়াছেন, ভাহা অযুক্ত ॥৫৫॥

#### সূত্র। নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চা-প্রতিষেধঃ ॥৫৬॥১৮৫॥

অমুবাদ। (উত্তর) নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধবশতঃ এবং অনিয়মে নিয়ম-বশতঃ প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ছলবাদী পূর্বেবাক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না।

ভাষ্য। নিয়ম ইত্যত্রার্থাভ্যমুজ্ঞা, অনিয়ম ইতি তস্ত্য প্রতিষেধঃ। অনুজ্ঞাতনিষিদ্ধয়োশ্চ ব্যাঘাতাদনর্থান্তরত্বং ন ভবতি, অনিয়মশ্চ নিয়তত্বান্নিয়মো ন ভবতীতি, নাত্রার্থস্ত তথাভাবঃ প্রতিষিধ্যতে, কিং তর্হি ? তথাভূতস্থার্থস্ত নিয়মশব্দেনাভিধীয়মানস্ত নিয়তত্বান্নিয়মশব্দ এবোপপদ্যতে। সোহয়ং নিয়মাদনিয়মে প্রতিষেধাে ন ভবতীতি।

অনুবাদ। "নিয়ম"এই প্রয়োগে অর্পের (নিয়ম-পদার্পের) স্বীকার হয়, "অনিয়ম" এই প্রয়োগে তাহার প্রতিষেধ হয়। স্বীকৃত ও নিষিদ্ধ পদার্থের বিরোধবশতঃ অভিন্নপদার্থতা হয় না। এবং অনিয়ম নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম হয় না। (কারণ) ইহাতে অর্পাৎ অনিয়মে নিয়ম আছে—এইরূপ বাক্যে অর্পের তথাভার অর্পাৎ

অনিয়ম-প্রদার্থের অনিয়মত্ব — প্রতিষিদ্ধ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর)
নিয়ম শব্দের ধারা অভিধীয়মান তথাভূত প্রদার্থের অর্থাৎ নিয়ম-প্রদার্থের সম্বন্ধে
নিয়তত্ববশতঃ নিয়ম শব্দই উপপন্ন হয়। (অতএব) অনিয়মে নিয়মবশতঃ সেই
এই প্রতিষেধ (ছলবাদীর পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

টিপ্লনী। ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে অর্থাৎ ছলবাদীর পূর্ব্বোক্ত উত্তর যে বাক্ছল, ইহা বুঝাইতে মহর্ষি এই স্থতের দারা বলিয়াছেন যে, পুর্ব্বোক্ত প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ ব্দনিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম নাই, যাহাকে অনিয়ম বলা হয়, তাহা নিয়ত বলিয়া নিয়মই হয়, এইরূপ ছলবাদীর যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত। কারণ, নিয়ম ও অনিয়ম বিরুদ্ধ পদার্থ। "নিয়ম"-শব্দের ছারা নিয়ম পদার্থের স্বীকার এবং "অনিয়ম"-শব্দের ছারা ঐ নিয়মের প্রতিষেধ, অর্থাৎ অভাব বলা হয়। স্নতরাং নিয়ম ও অনিয়ম পরম্পর বিরুদ্ধপদার্থ হওয়ায়, উহা একই পদার্থ হইতে পারে না। যাহা অনিয়ম-পদার্থ, তাহা নিয়ম-পদার্থ হইতে পারে না। স্থতরাং "নিয়ম"-শব্দের স্থায় "মনিয়ন"-শব্দ থাকায় উহার প্রতিপাদ্য অনিয়ম বা নিয়মের অভাব অবগ্র স্থীকার্য্য, উহা নিম্ন হইতে না পারার, উহাকে অনিয়মরূপ পুথক্ পদার্থই স্বীকার করিতে হইবে। ছলবাদীর কথা এই যে, অনিয়ম যথন নিয়ত, অর্থাৎ যথাবিষয়ে ব্যবস্থিত, তথন উহা বস্তুত: নিয়ম-পদার্থ, অনিয়ম-পদার্থ ই নাই। মহর্ষি এতত্ত্তরে প্রথমে নিয়ম ও অনিয়মের বিরোধ বলিয়া "অনিয়মে নিয়মাচ্চ" এই কথার দ্বারা আরও বলিয়াছেন যে, অমিয়মে নিয়ম থাকায় অনিয়ম-পদার্থ স্বীকারই করিতে হয়। কারণ, অনিয়ম-পদার্থ ই না থাকিলে তাহাতে নিয়ম থাকিবে কিরূপে ? তাহা নিয়ত বা ব্যবস্থিত হইবে কিরুপে ? যাহার অন্তিছই নাই তাহাকে কি নিয়ত বলা যায় ? ভাষ্যকার মংর্থির শেষোক্ত হেতুর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "অনিয়মে নিয়ম আছে" এইরূপ কথা विनाल অনিয়মের অনিয়মত্ব নাই, উহা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ—ইংা প্রতিপন্ন হয় না। যাহা অনিয়ম-পদার্থ ত'হা নিয়ত বলিয়া নিয়ম-পদার্থ হয় না, অনিয়ম-পদার্থ বুঝাইতে নিয়ম-শব্দের প্রবাগ হয় না। কিন্ত "নিয়ম" শব্দের দারা অভিধীয়মান যে নিয়ম পদার্থ, তাহা বুঝাইতে নিয়মশক্ষই উপপন্ন হয়। স্নতরাং "অনিয়মে নিয়ম আছে" এইরূপ বাক্যে ঐ নিয়ম বুঝাইতে "নিয়ন" শব্দেরই প্রয়োগ হইরা থাকে। কিন্তু উহার দারা অনিয়ম পদার্থই নাই—ইহা বুঝা দায় না; অনিয়মের তথাতাব অর্থাৎ অনিয়মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়া, উহাতে নিয়মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। স্কুতরাং অনিয়মে নিয়ম আছে বলিয়া অনিয়ম-পদার্থে যে প্রতিষেধ তাহা অযুক্ত ॥ ৫৬ ॥

ভাষ্য। ন চেয়ং বর্ণবিকারোপপত্তিঃ পরিণামাৎ কার্য্যকারণভাবাদ্বা, কিং তর্হি ?

অমুবাদ। পরস্ত এই বর্ণবিকারের উপপত্তি পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণ ভাববশতঃ হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ?

### সূত্র। গুণান্তরাপত্ত্যুপমর্দ্দ-হ্রাস-রিদ্ধি-লেশ-শ্লেষেভ্যস্ত বিকারোপপত্তের্বর্ণবিকারাঃ॥৫৭॥১৮৩॥

অমুবাদ। (উত্তর) গুণাস্তরপ্রাপ্তি, উপমর্দ্দ, হ্রাস, বৃদ্ধি, লেশ ও শ্লেষ-প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায় বর্ণবিকার হয়, অর্থাৎ বর্ণবিকার কথিত হয়।

ভাষ্য। স্থান্সাদেশভাবাদপ্রয়োগে প্রয়োগো বিকারশব্দর্থিং, দ ভিদ্যতে, গুণান্তরাপপত্তিং, উদান্তস্থান্সদান্ত ইত্যেবমাদিং। উপমর্দোনাম একরপনিরত্তে রূপান্তরোপজনং। ব্রাসো দীর্ঘস্ত হ্রস্থং, বৃদ্ধিহ্র স্বস্থ দীর্ঘং, তয়োব্বা প্লুতং। লেশো লাঘবং, "স্ত" ইত্যস্তেব্বিকারং। শ্লেষ আগমং প্রকৃতেং প্রত্যম্মস্থ বা। এতএব বিশেষা বিকারা ইতি। এত এবাদেশাং, এতে চেদ্বিকারা উপপদ্যন্তে, তর্হি বর্ণবিকারা ইতি।

অমুবাদ। স্থানিভাব ও আদেশভাববশতঃ অপ্রয়োগে প্রয়োগ অর্থাৎ একশব্দের প্রয়োগ না করিয়া তাহার স্থানে শব্দাস্তরের প্রয়োগরূপ আদেশ "বিকার" শব্দের অর্থ । তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিকারপদার্থ ভিন্ন (নানাপ্রকার ) হয়। (যথা,) "গুণাস্তরাপত্তি" অর্থাৎ কোন ধর্মীর ধর্ম্মাস্তরপ্রাপ্তি, (যেমন) উদাত্ত স্বরের স্থানে অমুদাও স্বর ইত্যাদি। "উপমর্দ্দ" বলিতে এক ধর্মীর নির্ত্তি হইলে অন্য ধর্মীর উৎপত্তি। "হ্রাস" দীর্ঘের স্থানে হ্রস্থ।" "রুদ্ধি" হ্রস্বের স্থানে দীর্ঘ, অথবা সেই দীর্ঘ ও হ্রস্বের স্থানে প্লুত। "লেশ" লাঘব, "স্তঃ" এই প্রয়োগে অস্ ধাতুর বিকার। "শ্লেষ" প্রকৃতি অথবা প্রত্যয়ের স্থানে আগম। এইগুলিই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "গুণাস্তরাপত্তি" প্রভৃতিই বিশেষ বিকার। এইগুলিই আদেশ, এইগুলি বৃদ্ধির উপপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ণবিকার উপপন্ন হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি বর্ণবিকারপক্ষের নিরাস করিয়া শেষে শব্দের আদেশপক্ষে বর্ণবিকার ব্যবহারের উপপাদন করিতে এই স্থাট বিলিয়াছেন। মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে ভাষ্যকার প্রথমে বিলয়াছেন যে, পরিণামবশতঃ অথবা কার্য্যকারণভাববশতঃ বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণ ই যকারাদিরূপে পরিণত বা বিকারপ্রাপ্ত হয়, অথবা ইকারাদি বর্ণ যকারাদি বর্ণকে উৎপন্ন করে, উহাদিগের কার্য্যকারণভাব আছে, ইহা বলা মায় না। কায়ণ, বর্ণের এইরূপ পরিণাম অথবা ঐরূপ কার্য্যকারণভাব প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায়, উহা নাই। তবে কিরূপে বর্ণবিকারের উপপত্তি হয় ? স্থাচিরকাল হইতে বর্ণবিকার কথিত হইতেছে কেন ? এতছত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষিস্থত্তের অবতারণা করিয়া স্থার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে বিলিয়াছেন বে, স্থানিভাব ও আদেশভাব-

বশতঃ এক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, তাহার স্থানে শব্দাস্তরের যে প্রয়োগ হয়, তাহাই বর্ণবিকার, এই বাক্যে "বিকার" শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ব্যাকরণশান্তের বিধানামূদারে এক শব্দের স্থানে শব্দাস্তরের প্ররোগরূপ আদেশ হওরায়, শব্দের স্থানিভাব ও আদেশভাব আছে। স্থতরাং এক শব্দের স্থানে শব্দান্তরের যে প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ ইকারাদি বর্ণের প্রয়োগ না করিয়া, ডাহার স্থানে ফকারাদি বর্ণের ষে প্রয়োগ হয়, উহাই বর্ণবিকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাই বর্ণবিকারের সামান্ত লক্ষণ। "গুণান্তরাপত্তি" প্রভৃতি বিশেষ বিকার। "গুণান্তরাপত্তি" বলিতে ধর্মান্তর ধর্মীর নিবৃত্তি হইবে না, কিন্তু তাহার ধর্মান্তরপ্রাপ্তি হইলে উহাকে বলা হুট্যাছে—"গুণান্তরাপত্তি"। যেমন উদাত্ত্ররের স্থানে অনুদাত্ত্ররের বিধান থাকার, দেখামে স্বরের অমুদাতত্ত্বরূপ ধর্মাস্তরপ্রাপ্তি হয়। এক ধর্মীর নির্ভি হইলে, সেই স্থানে অভা ধর্মীর উৎপত্তিকে "উপমৰ্দ্ন" বলে। যেমন অসু ধাতুর স্থানে ভূ ধাতুর স্থাদেশ বিহিত থাকার, ঐ স্থলে অসু ধাতুরূপ ধর্মীর নির্ভি ও ভূ ধাতু রূপ ধর্মীর উৎপত্তি হয়। দীর্ঘের হানে হ্রন্থ বিধান থাকার, উহাকে "হ্রাস" বলে। এবং ব্রন্থের স্থানে দীর্ঘেরও এবং হ্রন্থ ও দীর্ঘের স্থানে প্লুতের বিধান থাকার, উহাকে "বৃদ্ধি" বলে। "লেশ" বলিতে লাঘব, অর্থাৎ শব্দের অংশবিশেষের নিবৃত্তি ও অংশবিশেষের অবস্থান। যেমন, "অস্" ধাতৃ-নিষ্পন্ন "শু:" এই প্রায়োগে অস্ ধাতুর অকারের লোপ বিধান থাকার, অকারের লোপ হইলে, "স"কার মাত্রের অবস্থান হয়। এখানে "অস্" ধাতু-রূপ শব্দের অপ্রব্যোগে সকার মাত্রের প্রয়োগ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত বিকারলক্ষণের বাধা হয় নাই, ভাই ভাষ্যকার পুর্ব্বোক্ত "লেশে"র উদাহরণ বলিতে অসু ধাতুর বিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি বা প্রতারের স্থানে যে আগম হয়, তাহার নাম 'শ্লেষ"। পূর্ব্বোক্ত গুণাস্করাপত্তি প্রভৃতি ছর প্রকার বিশেষ বিকার। বস্ততঃ ঐগুলি আদেশ। ঐরপ আদেশবিশেষ প্রযুক্তই বিকারের উপপত্তি হওয়ায়, বর্ণবিকার কথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গুণাস্তরাপত্তি প্রভৃতিকেই বিকার বলিয়া বর্ণের বিকার বলা হইয়া থাকে। ঐগুলিকে যদি বিকার বলা বায়, ভাষা হইলে বর্ণ বিকার উপপন্ন ছয়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত বর্ণবিকার কোনরপেই উপপন্ন হয় না । ৫ १।

শব্দপরিণাম-প্রকরণ সম গু।

#### সূত্র। তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং ॥৫৮॥১৮৭॥

অমুবাদ। সেই বর্ণসমূহ বিভক্ত্যস্ত হইয়া পদ হয়।

ভাষ্য। যথাদর্শনং বিকৃতা বর্ণা বিভক্ত্যন্তাঃ পদসংজ্ঞা ভবস্তি। বিভক্তিদ্ব'য়ী, নামিক্যাখ্যাতিকী চ। ব্রাহ্মণঃ পচতীত্যুদাহরণং। উপসর্গ-নিপাতান্তর্হি ন পদসংজ্ঞাঃ? লক্ষণান্তরং বাচ্যমিতি। শিষ্যতে চ খলু নামিক্যা বিভক্তেরব্যরালোপস্তরোঃ পদসংজ্ঞার্থমিতি। পদেনার্থসম্প্রত্যর ইতি প্রয়োজনং। নামপদক্ষাধিকত্য পরীক্ষা গৌরিতি, পদং খল্লিদমুদাহরণং।

অনুবাদ। যথাদর্শন অর্থাৎ যথাপ্রমাণ বিকৃত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইয়া পদসংজ্ঞ হয়। বিভক্তি দিবিধ, নামিকী ও আখ্যাতিকী "ব্রাহ্মাণঃ," "পচতি" ইহা উদাহরণ। (পূর্ববিপক্ষ) তাহা হইলে অর্থাৎ পদের পূর্বেবাক্তরূপ লক্ষণ হইলে উপসর্গ ও নিপাত পদসংজ্ঞ হয় না ? (পদের) লক্ষণান্তর বক্তব্য। (উত্তর) সেই উপসর্গ ও নিপাতের পদসংজ্ঞার নিমিত্ত অব্যয় শব্দের উত্তর নামিকী বিভক্তির (সু, ও, ক্তরুর প্রত্থিত বিভক্তির) লোপ শিক্টই অর্থাৎ ব্যাকরণ-সূত্রের দারা বিহিত্তই আছে। পদের দ্বারা অর্থের সম্প্রত্যয় ( যথার্থ-বোধ ) হয়, ইহা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ জন্ম পদের নিরূপণ করা আবশ্যক। এবং "গোঃ" এই নাম পদকে আশ্রয় করিয়া (পদার্থের) পরীক্ষা ( করিয়াছেন ) এই পদই অর্থাৎ "গোঃ" এই নাম পদই (পদার্থপরীক্ষায় ) উদাহরণ।

টিপ্লনী। মহর্ষি শব্দের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে শব্দের অনিত্যত্বপক্ষের সমর্থনপুর্ব্ধক এবং বর্ণবিকার-পক্ষের থণ্ডন করিয়া বর্ণের আদেশপক্ষের সমর্থন ছারাও বর্ণের অনিতাতা সমর্থন করিবা, এই স্থত্তের দারা শব্দ প্রামাণ্যের উপযোগী পদ নিরূপণ করিবাছেন। মহর্ষি বলিগছেন যে, পুর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহ বিভক্তান্ত হইলে তাছাকে পদ বলে। মহর্ষি পূর্বাস্থ্যে গুণান্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ বর্ণের আদেশরূপ বিকার স্বীকার করিয়াছেন। যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর সম্মত বর্ণের প্রকৃতিবিকারভাব প্রমাণবাধিত বলিয়া নহর্ষি তাহা স্বীকার করেন নাই। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনার প্রথমে স্থ্রোক্ত "তং" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার বলিয়াছেন, "যথাদর্শনং বিরুতাঃ"। এখানে "দর্শন" শব্দের অর্থ প্রমাণ। যেরূপ প্রমাণ আছে তদমুদারে বিক্বত অর্থাৎ গুণাস্তরাপত্তি প্রভৃতি বশতঃ আদেশরূপে বিরুত, ইহাই ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্যার্থ<sup>5</sup>। তাৎপর্যাটীকাকার স্থলকারের অভিসদ্ধি বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, যাহারা বর্ণবাঙ্গ বর্ণাতিরিক্ত ক্ষোটনামক পদ স্বীকার করেন. তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি গৌতম এই স্ত্তের দারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহই পদ, উহা হইতে ভিন্ন "ক্ষেট" নামক পদ নাই. উহা স্বীকার করা নিপ্রব্রোজন। বর্ণসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের যথাক্রমে শ্রবণ জন্ম যে সংস্থার জন্মে, তদ্বারা শেষে সকল বর্ণবিষয়ক বা পদ্বিষয়ক সমূহালম্বন স্বৃতি জন্মে। স্থতরাং বর্ণসমূহরূপ পদের জ্ঞান পদার্থজ্ঞানের পূর্ব্বে থাকিতে পারে না, এম্বর্য "স্ফোট" নামক অভিরিক্ত পদ স্বীকার্য্য —এই মত গ্রাস্থ নহে। ভাৎপর্য্য কাকার পাভঞ্জলসম্মত ক্ষোটবাদের সমর্থন করিয়া শেষে গৌতমসিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ

<sup>&</sup>gt;। **গুণান্ত**রাপিত্তাদিভিরাদেশরপেন বিকৃতাঃ, "যথাদর্শনং" বধাপ্রমানং, ন ডু প্রকৃতিবিকারভাবেন, তক্ত প্রমানবাধিততাদিভার্বঃ :—ভাৎপর্বাটীকা।

বিশেষ বিচার ধারা ফোটবাদের নিরাস করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম ফোটবাদের নিরাস করিতে এই স্থা বলিয়াছেন, ইহা তাৎপর্যাটীকাকারের ব্যাধ্যাকৌশল বলা গেলেও মহর্ষি গোতম যে, ক্ষোটবাদী ছিলেন না, ইহা এই স্থানের বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সাংখ্যস্থানেও পঞ্চম অধ্যায়ে ) ক্ষোটবাদের থগুন দেখা যায়। মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল ও শান্তানীপিকাকার পার্থসারথি মিশ্র এবং শারীরকভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর এবং জরুরৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচারপূর্ব্বক পাতঞ্জলসন্মত ক্ষোটবাদের নিরাস করিয়াছেন।

नवा देनश्रश्चिकश्य विख्कान्य हहेत्व छाहांदक वाका विवशास्त्र-शम बत्तन नाहे। তাঁহানিগের মতে বিভক্তিগুলিও পদ। শক্তি বা লক্ষণাবশতঃ যে শক্ষ ছারা কোন অর্থ ব্রা যায়, তাহাই পদ। স্থতরাং প্রকৃতির ন্সার সার্থক প্রতারগুলিও পদ। তাহাদিগের অর্থও পদার্থ। অন্তর্পা প্রকৃতি-পদার্থের সহিত তাথাদিগের অর্থের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কারণ, পদার্থের সহিত্ই অপর পদার্থের অবয়বোধ হইয়া থাকে। গোতনের এই স্থত্তের দ্বারা কিন্ত নব্য নৈরায়িকদিগের সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত সিঞ্চান্ত সরলভাবে বুঝা যায় না। নব্য নৈয়ায়িক বুত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে নব্যমভামুসারেও এই স্থকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন<sup>2</sup>। কিন্তু দে ব্যাখ্যা মহর্ষির অভিমত বলিয়া মনে হর না। ভারমঞ্জরীকার জয়স্ত ভট্টও পদার্থনিরূপণপ্রদঙ্গে গৌতমমত সমর্গন করিতে বিভক্তান্ত বর্ণসমূহকেই পদ বলিয়াছেন<sup>2</sup>। ভাষ্যকার বাৎস্থায়নও ঐ প্রাচীন মতকেই গ্রহণ করিয়া **উহার** স্প**ষ্ট ব্যাধ্যা** করিরাছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, বিভক্তি দ্বিধি, "নামিকী" ও "আখ্যাতিকী"। "ব্ৰাহ্মণ" প্ৰভৃতি নামের উত্তর যে স্থ ও জনু প্ৰভৃতি বিভক্তির প্ৰয়োগ হয়, ভাহাকে ৰঙে —"নামিকা" বিভক্তি। "প্চ্" প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যে তি তদু অন্তি প্রভৃতি আধ্যাত বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে, "আখ্যাতিকী" বিভক্তি। উধার মধ্যে যে কোন বিভক্তি বাধার অস্তে প্রযুক্ত হইরাছে, তাহাকে পদ বলে। ঐ বিভক্তির লোপ হইলেও তাহা পদ হইবে। যাহার অস্তে বিভক্তির প্রয়োগ বিহিত আছে, তাহাই "বিভক্তান্ত" শব্দের দারা এধানে বুঝিতে হইবে। ঐক্লপ বর্ণ ই পদ। বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "বর্ণাঃ" এই বাক্যে বহুবচনের দারা বহুত্ব অর্থ বিবক্ষিত নছে। উপদূর্গ ও নিপাত নামক শব্দের উত্তর বিভক্তির প্রয়োগ না হওয়ায়, উহা সুত্রোক্ত পদ হইতে পারে না, স্নতরাং উহাদিগের পদত্ব-সিদ্ধির জন্ম পদের লক্ষণান্তর বলা আবশুক। ভাষ্যকার এই পূর্ব্ধপক্ষের অবতারণা করিয়া তহুত্তরে বলিয়াছেন যে, উপদর্গ ও নিপাত অব্যয় শব্দ। উহাদিগের পদ সংজ্ঞার জ্বন্ত উহাদিগের উত্তরে স্থ ও জ্বস্ প্রভৃতি নামিকী বিভক্তির প্রয়োগ বিধান ও অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ বিধান হইরাছে। স্বতরাং স্তত্তকারোক্ত পদ-

১। অধবা বিভক্তিবু জি:, অস্তঃসম্বন্ধ:, তেন বুভিষম্বং পদন্দমিতি।—বিশ্বনাধবৃত্তি।

২। ন জাতিঃ পদস্তার্থো ভবিতুম্হতি, পদং হি বিভক্তাক্তো বর্ণসম্লারো ন প্রাতিপঢ়িকমাতাং।

কক্ষণ উপদর্গ ও নিপাতেও অর্যাহত আছে। এথানে পদনিরপণের প্রয়োজন কি প এইরপ প্রশ্ন অবশ্রই হইতে পারে, একভ ভাষ্যকার থেষে বলিয়াছেন যে, পদের দারা পদার্থের ব্ধার্থ বোধ হইরা থাকে, ইছা প্রয়োজন। এবং "গোঃ" এই নাম পদকে আশ্রর করিয়া মংবি ষ্ট্রার পরে পদার্থের পরীক্ষা করিয়াছেন। পদার্থ পরীক্ষায় মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি শক্ষের প্রামাণ্য পরীক্ষা क्रिजिंड शृद्धि। क्रिक्र नाना विठात क्रियाहिन। श्रामत बाता श्रमार्थत यथार्थ (वाध इस विवाह), ঐ পদরূপ শব্দ প্রমাণ হইয়া থাকে। স্বাহরাৎ মথার্থ শাব্দবোধের সাধন পদ কাহাকে বলে, ভাহা ৰলা আবশুক। পরস্ক মহর্ষি ইথার পরে পদার্থ কি —তাহাও বলিয়াছেন। তিনি পদার্থপরীক্ষার "গোঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাক্যে নাম পদেরই বাল্লা থাকে. আধ্যাতিক বিভক্তান্ত পদের ভেদে বাক্যের ভেদ হয়। স্নতরাং নাম পদের বাহুলাবশতঃ মহর্ষি নামপদকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্ধপ্রকার পদার্থ পরীক্ষা তিনি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সামান্ততঃ পদমাত্রের লক্ষণ মহবির বক্তব্য। পদ কি তাহা না বলিলে কোন পদেরই অর্থ পরীক্ষা করা যায় না। পদের লক্ষণ না বুঝিলে পদ্ধর্থ নিরূপণ বুঝা ৰায় না। ভাই মহর্ষি পদার্থ নিরূপণ করিতে এই প্রকরণের প্রারম্ভেই এই স্থত্তের দ্বারা পদ নিরূপণ করিয়াছেন। পরবর্তী স্থত্রসমূহের সহিত এই স্থত্তের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এই ম্বাটি এই প্রকংশেরই অন্তর্গত হইয়াছে। এই স্বোক্ত লক্ষণানুসারে মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকে আশ্রম করিয়া ঐ (বিভক্ত; ষ্ট্র) পদেরই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। স্থতরাং পদনিরূ-পণের পরে মহর্ষির পদার্থ নিরূপণ অসমত হয় নাই, ইহাও ভাষাকাঞ্রের চরম বক্তব্য ॥৫৮॥

ভাষা। তদৰ্থে—

# স্থত্ত। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ॥ ॥৫৯॥১৮৮॥

অমুবাদ। "তদর্থে" অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত "গোঃ" এই পদের অর্থবিষয়ে ব্যক্তি আকৃতি ও জাতির সমিধি থাকায় উপচার (প্রয়োগ) বশতঃ অর্থাৎ অবিনাভাব-বিশিষ্ট ইইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ ছওয়ায় (এই সমস্তই পদার্থ ? অথবা উহার মধ্যে যে কোন একটি পদার্থ ? এইরূপ) সংশয় হয়।

১। নব্য দৈরায়িক অপদীশ তর্কালকার উপদর্গ সার্থিক হইলে, ভাহাকে নিপাতই বলিয়াছেন। এবং নিপাতের পরে বিভক্তির প্রেরাপত তিনি খীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কেবল নাম ও ধাতৃরূপ প্রকৃতির পরেই বিভক্তি প্রেরাপ হয়। ভাষাকার প্রাচীন শান্ধিক-মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন, বুঝা বায়। জলদীশ ভর্কালকারের সিদ্ধান্ত কোন বাকরণ-শাল্লগ্রেছ কবিত আছে কি না, ইহা অনুসংদ্ধয়। শক্ষণভিত্যকাশিকার প্রকৃতি-লক্ষণ-বাধ্যা জন্তব্য।

ভাষ্য। অবিনাভাবর্ত্তিঃ সন্নিধিঃ। অবিনাভাবেন বর্ত্তমানাস্থ ব্যক্ত্যা-কৃতি-জাতিযু "গোঁ"রিতি প্রযুজ্যতে। তত্ত্র ন জ্ঞায়তে কিমন্যতমঃ পদার্থ উত্তৈতৎ সর্ব্বমিতি।

অনুবাদ। অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বৃত্তি (বর্ত্তমানতা) "সন্নিধি", (অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সন্নিধি" শব্দের অর্থ অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানতা ) অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি আকৃতি ও জাতিতে অর্থাৎ গো ব্যক্তি, গোর আকৃতি ও গোষ জাতি এই পদার্থত্রিয় বুঝাইতে "গোঃ" এই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কি অন্যতম অর্থাৎ ঐ তিনটির যে কোন একটি পদার্থ ? অথবা এই সমস্তই পদার্থ ? ইহা জানা যায় না, অর্থাৎ ঐক্যপ সংশয় হয়।

টিপ্লনী। মহর্ষি "গোঃ" এই নাম পদের অর্থ পরীক্ষা করিতে প্রাথমে এই স্থাতের দ্বারা ঐ পদার্থবিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। গো নামক দ্রব্য-পদার্থকে গো-ব্যক্তি বলে। ঐ গোর অবয়ব-সংস্থানকে তাহার আক্রতি বলে। গো মাত্রের অসাধারণ ধর্ম্ম গোত্মকে উহার জাতি বলে। গো ব্যতীত অন্ত কোথায়ও গোর আক্রতি ও গোছ থাকে না, গোছ না থাকিলেও গো এবং তাহার আক্বতি থাকে না। এইরূপে গো-ব্যক্তি গোর আক্বতি ও গোছ-জাতি এই তিনটির অবিনাভাবসম্বন্ধ বুঝা যায়। ঐ তিনটি পদর্থের মধ্যে কোনটি অপর হুইটিকে ছাড়িয়া অন্তত্ত থাকে না, এজন্ম উহারা অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। স্থতে ইহা প্রকাশ করিতেই "সনিধি" শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে। ভাষ্যকার প্রথমে স্থ্রোক্ত "সনিধি" শব্দের অর্থ ব্যাধ্যা ক্রিয়া স্থুত্রকার মহর্ষির তাৎপর্য্যামুদারে স্থুত্রার্থ বর্ণন করিয়াছেন যে, অবিনাভাববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান ব্যক্তি আক্বতি ও জাতিতে অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রের বুঝাইতে "গোঃ" এই পদেরপ্রয়োগ হইয়া থাকে। স্থতরাং উহার মধ্যে গো-ব্যক্তি অথবা গোর আক্রতি অথবা গোছ স্বাতিই "গৌঃ" এই পদের অর্থ ? অথবা ঐ তিনটিই 'গোঃ" এই পদের অর্থ १-এইরূপ সংশয় হয়। ভাষাকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আঞ্চতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিকে পরার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও অপর ছইটের বোধের কোন বাধা নাই। কারণ, ঐ তিনটি পদার্থই পরস্পার অবিনাভাবসম্বন্ধবিশিষ্ট। উহার যে কোন একটির বোধ হইলে, সেই সঙ্গে অপর হুইটির বোধ অবশ্রস্তাবী। পরস্ক কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্ততি অথবা কেবল জাতিই পদার্থ—উহাতেই পদের শক্তি, এইরূপ মতভেদও আছে। মহর্ষির স্থরেও পরে ঐরপ মতভেদের বীব্দ পাওয়া ষাইবে। এবং ব্যক্তি আক্ষৃতি ও জাতি এই পদার্থতার বুঝাইতেই "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয়। ঐ পদের দ্বারা পুর্ব্বোক্ত তিনটি পদার্থই বুঝা যায়। স্থতরাং ঐ তিনটিই পদার্থ, ইহাও দিদ্ধান্ত আছে। তাহা হইলে পুর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিমূলক বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের পূর্ব্বোক্তরূপ সংশন্ন হইতে পারে।

এই স্থাটি সর্বাদ্যত নহে। কেহ কেহ ইহাকে ভাষাকারেরই বাক্য বলিয়াছেন। কিন্ত স্তায়তত্বালোক ও স্তায়স্টানিবন্ধে এইটি স্তাক্সপেই গৃহীত হইয়াছে। ভাহাতে স্থাত্তর প্রথমে "তদর্থে" এই স্বংশ নাই। ভাষ্যকার প্রধ্যে "তদর্থে" এই বাক্যের পূরণ করিয়া স্থত্তের অবতারণ। করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিখনাথও তাঁহার এই বিখাস প্রকাশ করিয়াছেন ৫১॥

ভাষ্য ৷ শব্দশ্য প্রয়োগদামর্থ্যাৎ পদার্থারণং, তম্মাৎ,—

অমুবাদ। শব্দের প্রয়োগ-সামর্থ্যবশতঃ পদার্থ নিশ্চয় হয়, অতএব---

# সূত্র। যাশন্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-রদ্ধ্যপ-চয়-বর্ণ-সমাসাত্রবন্ধানাং ব্যক্তাবুপচারাদ্ব্যক্তিঃ॥

119011225

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) "যা"শব্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বৃদ্ধি, অপচয়, বর্ণ, সমাস, ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে উপচার অর্থাৎ প্রয়োগ হওয়ায় ব্যক্তি, (পদার্থ) [ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গৌঃ এই পদের অর্থ; কারণ, সূত্রোক্ত 'যা" শব্দ প্রভৃতির গো-ব্যক্তিতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ]।

ভাষ্য। ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কন্মাৎ ? "ষা"শব্দপ্রভূতীনাং ব্যক্তাবুপচারাৎ। উপচারঃ প্রয়োগঃ। যা গোন্তিচ্চতি, যা গোন্যিমেনিত, নেদং বাক্যং জাতেরভিধারকনভেদাৎ, ভেদান্ত দ্রব্যাভিধারকং। গবাং সমূহ ইতি ভেদান্দ্রব্যাভিধারং ন জাতেরভেদাৎ। বৈদ্যায় গাং দদাতীতি দ্রব্যস্থ ত্যাগো ন জাতেরমূর্ত্ত্বাৎ প্রতিক্রমান্ত্রকমান্ত্রপপত্তেশ্চ। পরিপ্রহঃ স্বত্বেনাভিদন্তবঃ, কোণ্ডিশুস্থ গোর্রাহ্মণস্থ গোরিতি, দ্রব্যাভিধানে দ্রব্যভেদাৎ সম্বন্ধভেদ ইত্যুপপন্নং, অভিনা তু জাতিরিতি। সংখ্যা—দশ গাবো বিংশতিগাব ইতি, ভিন্নং দ্রব্যং সংখ্যায়তে ন জাতিরভেদাদিতি। বৃদ্ধিঃ কারণবতো দ্রব্যস্থাবয়বোপচয়ঃ, অবর্দ্ধত গোরিতি, নিরবরবা তু জাতিরিতি। এতেনাপচয়ো ব্যাখ্যাতঃ। বর্ণঃ—শুক্রা গোঃ কিপালা গোরিতি, দ্রব্যস্থ শুণযোগো ন সামান্তস্থ। সমাদঃ—গোহিতং গোহ্মখমিতি, দ্রব্যস্থ শুণযোগো ন জাতেরিতি। অনুবন্ধঃ—সরপপ্রজননসন্তানো গোর্গাং জনয়তীতি, ততুৎপত্তিধর্মন্তাদ্দ্রব্যে যুক্তং, ন জাতের বিপর্যায়াদিতি। দ্রব্যং ব্যক্তিৎরিতি হি নার্থান্তরং।

ক্রিড্রিঅনুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ,—অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই "গোঃ" এই পদের অর্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) ষেহেডু—"যা"শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার আছে। উপচার বলিতে প্রয়োগ। (ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণন করিয়া যথাক্রেমে সূত্রোক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ববক সূত্রোক্তমতের প্রতিপাদন করিতেছেন।)

(১) "যে গো অবস্থান করিভেছে", "যে গো নিষণ্ণ আছে", এই বাক্য অভেদ-ন্বশতঃ অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ না থাকায়, জাতির বোধক নছে, কিন্তু ভেদবশতঃ অর্থাৎ গো-ব্যক্তিরূপ দ্রব্যের ভেদ থাকায় দ্রব্যের বোধক। (২) "গোর সমূহ" এই বাক্যে ভেদবশতঃ (গো শব্দের দ্বারা) দ্রব্যের বোধ হয়, অভেদবশতঃ জাতির (গোডের) বোধ হয় না। (৩) 'বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে"—এই স্থলে দ্রব্যের (গোর) ত্যাগ(দান) হয়, অমূর্দ্তস্বৰশতঃ এবং প্রতিক্রম ও অনুক্রমের অনুপপত্তিবশতঃ জাতির ( গোডের ) ত্যাগ হয় না। (৪) স্বত্বের সহিত সম্বন্ধ পরিগ্রাহ, অর্থাৎ সূত্রোক্ত "পরিগ্রহ" শব্দের অর্থ স্বন্ধন্ধন্ধ, (যথা ) "কোণ্ডিন্যের (কুণ্ডিন ঋষির পুত্রের ) গো", "ব্রাহ্মণের গো", এই স্থলে (গো শব্দের দারা) দ্রব্যের বোধ হইলে দ্রব্যের ভেদবশতঃ সম্বন্ধের ( স্বম্বে ) ভেদ, ইহা উপপন্ন হয়, কিন্তু জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ গোত্ব জাতির ভেদ ' না থাকায়, তাহাতে স্বন্ধ-সম্বন্ধের ভেদ হইতে পারে না। (৫) সংখ্যা— ( यथा ) "দশটি গো ; বিংশভিটি গো"। ভিন্ন অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ( গো-ব্যক্তি ) সংখ্যাত হয়, অভেদবশতঃ জাতি ( গোড় ) সংখ্যাত হয় না। (৬) কারণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়বের উপচয় বুদ্ধি। (যথা) "গো বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্বাতি কিন্তু নিরবয়ব, অর্থাৎ গোত্ব জাতির অবয়ব না থাকায় তাহার পূর্বেবাক্তরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে না। (৭) ইহার স্বারা অর্থাৎ সূত্রোক্ত বৃদ্ধির ব্যাখ্যার দ্বারা (সূত্রোক্ত) অপচয় ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ গোড় জাতির অবয়ব না থাকায়, তাহার অপচয়ও ( হ্রাসও ) হইতে পারে না। বর্ণ ( যথা ) "শুক্ল গো," "কপিল গো"। দ্রব্যের গুণ**সম্বন্ধ** আছে, জাতির (গুণসম্বন্ধ) নাই। (৯) সমাস—( যথা ) গোহিত, গোমুখ,— দ্রব্যের স্থাদি সম্বন্ধ আছে, জাতির (স্থাদি সম্বন্ধ) নাই। (১০) সরপপ্রজনন-সম্ভান অর্থাৎ সমানরূপ পদার্থের উৎপাদনরূপ সম্ভান "অমুবন্ধ"। ( यथा ) "গো গোকে প্রজনন করে"। তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজনন উৎপত্তিধর্ম্মকত্ববশতঃ · ( গো প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তিধর্ম থাকায় ) দ্রব্যে যুক্ত হয়, বিপর্য্যয়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি ধর্মাকত্ব না থাকায়, জাতিতে যুক্ত হয় না।

দ্রব্য, ব্যক্তি, ইহা পদার্থান্তর নহে, অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যকেই গো ব্যক্তি বলে, দ্রব্য ও ব্যক্তি একই পদার্থ। টিপ্লনী। মহর্ষি "গৌঃ" এই নাম পদকে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিতে পূর্বস্থের দারা সংশয় প্রদর্শন করিয়া এই হত্তের দারা ব্যক্তিই পদার্থ—এই পূর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। যে পদের যে অর্থে প্রয়েগ হইয়া থাকে, ঐ প্রয়োগসামর্থ্যবশতঃ সেই অর্থই সেই পদের অর্থ বিলিয়া অবধারণ করা য়ায়। ভাষ্যকার প্রথমে এই কথা বিলিয়া "তত্মাৎ" এই কথার দারা পূর্বোক্ত ঐ হেতু প্রকাশ করিয়া মহর্ষির হত্তের অবভারণা করিয়াছেন। হত্তে "ব্যক্তিং" এই পদের পরে "পদার্থং" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষ্যকার প্রথমে "ব্যক্তিং পদার্থং" এই কথা বিলিয়া মহর্ষির বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "তত্মাৎ" এই পদের সহিত "ব্যক্তিং পদার্থং" এই বাক্যের যোগ করিয়া হ্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি 'ব্যক্তিই পদার্থ' এই পক্ষ সমর্থন করিতে হেডু বলিয়াছেন যে, "যা''শব্দ প্রভৃতির ব্যক্তিতে উপচার হয়। 'উপচার'' শব্দের অর্থ এখানে প্ররোগ। "বং''শব্দের স্ত্রীলিকে প্রথমার একবচনে "বা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। "বা গৌস্তিষ্ঠতি" "বা গৌ নিব্লা" এইরূপ প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতেই ঐ "বা"শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কারণ, গোত্ব জাতির ভেদ নাই। একই গোত্ব সমস্ত গো-ব্যক্তিতে থাকে। তাহা হইলে "যা" এই শক্ষের দ্বারা গোত্ব জাতির বিশেষ প্রকাশ করা বার না। গোত্ব জ্বাতি যখন অভিন্ন এক, তখন "বে গোত্ব" এইরূপ কথা বলা বার না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকার "ধা গোঃ" এই প্রয়োগে "ধা"শব্দের দারা ঐ গোর বিশেষ প্রকাশ করা যাইতে পারে ৷ স্থতরাং "যা গোঃ" এই প্রয়োগে "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রবাই বুঝা যায়। "যা গৌর্গচ্ছতি" ইত্যাদি বাক্যে "যা" শব্দের গো ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হওরার, ঐ বাক্যন্থ "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো নামক দ্রবাই বুঝা যার, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার ঐ "ৰাকাকে দ্ৰব্যের বোধক বলিয়াছেন। এইরূপ "গবাং সমূহঃ" এইরূপ বাক্যে গো নামক দ্রব্যেই সমূহের প্রয়োগ হওয়ায়, গো শব্দের দ্বারা গো নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই বুঝা যায়। গোস্ব জাতির তেদ না থাকার, তাহার সমূহ হইতে পারে না। স্কুতরাং ঐ বাক্যে গো শব্দের দ্বারা গোড় জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ "বৈদ্যকে (পণ্ডিতকে) গো দান করিতেছে" এই বাক্যে গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ায়, "গো" শব্দের গো-ব্যক্তিই অর্থাৎ গো নামক দ্রবাই অর্থ, ইহা বুঝা যায়। গোদ্ধ জাতি উহার অর্থ হইলে তাহার ত্যাগ (দান) ইইতে পারে না। কারণ, গোদ্ধ জাতি অমূর্ত্ত পদার্থ, অমূর্ত্ত পদার্থের দান হইতে পারে না। প্রতিবাদী যদি বলেন বে, অমূর্ত্তপদার্থ বলিয়া স্বতম্ভাবে গোড় জাতির দান হইতে না পারিলেও মুর্ত্ত পদার্থ গোর সহিত গোড় জাতির দান হইতে পারে: অর্থাৎ "গাং দদাতি" এইবাকো গোম্ব জাতি গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলেও কেবল গোত্ব জাতির দান অসম্ভব বলিয়া, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্বের দানই বুঝা বায়। গোত্ব জাতির দান স্থলে বস্তুতঃ গো ব্যক্তিরও দান হইয়া থাকে। ভাষ্যকার এই জ্ঞা শেষে আর একটি হেডু বলিয়াছেন যে, প্রতিক্রম ও অমুক্রমের উপপত্তি হয় না। বৈধনান স্থলে দাতার যে প্রতিক্রম ও গ্রহীতার যে অমুক্রম, অর্থাৎ দাতার দান করিতে দের পদার্থে যাহা যাহা কর্ত্তব্য এবং তাহার পরে গ্ৰহীতার যাহা বাহা কর্ত্তব্য, সে সমস্ত গোত্ব জাতিতে উপপন্ন না হওয়ার, গোত্বের দান হইতে পারে না। গোত্ব জাভিই গো শব্দের বাচ্যার্থ হইলে "গাং দদাতি" এই বাক্যে যথন গোত্বের দান বুঝিতেই হইবে, তথন দাতা ও গ্রহীতার দান ও গ্রহণের সমস্ত অমুষ্ঠান গোদ্ধ জ্বাতিতে হওয়া আবশুক। কিন্তু জনপ্রোক্ণাদি যাপার গোছ জাতিতে সম্ভব না হওয়ায়, গোছের দান হইতে প'রে না। দাতার কোন কোন অনুষ্ঠান গোম্ব জাতিতে সম্ভব হইলেও তাহার যথাক্রমে কর্ত্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠান গোছ জাভিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার "প্রভিক্রম" শব্দের ছারা দাতার কর্ত্তব্য প্রত্যেক ক্রম অর্থাৎ ক্রমিক সমস্ত অনুষ্ঠান বা ব্যাপারকেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। "অনুক্রম" শব্দের মারা এখানে পশ্চাথ কর্ত্তব্য গ্রহীতার অমুষ্ঠান বুঝা যাইতে পারে। অথবা প্রতিক্রমের যে অফুক্রম অর্থাৎ দাতার সমস্ত কর্তব্যের যে যথাক্রমে অফুষ্ঠান, তাছা গোত্ম জাভিতে উপপন্ন হয় না, ইহাও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে। স্থণীগণ ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। উদ্যোতকর প্রভৃতি কেহই এখানে ভাষ্যার্থ ব্যাধ্যা করেন নাই। মূলকথা, গোত্ব জাতির দান ছইতে পারে না। স্থতরাং "গাং দদাতি" এইরূপ বাক্যে "গো" শব্দের ঘারা গো দ্রব্যই বুঝা বার, গোছ জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, গোছ জাতি অভিন্ন বলিয়া "কৌণ্ডিনোর গো", "ব্রাহ্মণের গো" ইত্যাদি প্রয়োগে যে স্তম্ব সম্বন্ধের ভেদ বুঝা যায়, তাহা গোদ্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। গো-ব্যক্তির ভেদ থাকার, গো-ব্যক্তির স্বন্ধভেদ সম্ভব হয়। স্থতরাং ঐরপ প্রয়োগে "গো" শব্দের দ্বারা গো-দ্রব্যাই বুঝা যায়, গোড জাতি বুঝা যায় না। এইরূপ, সংখ্যা বুদ্ধি ও হ্রাস, গো ব্যক্তির্ই ধর্ম, উহা গোত্ব জাতিতে উপপন্ন হন্ন । স্থতরাং "দশটি গো" "গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে"; "গো ক্ষীণ হইয়াছে" ইত্যাদি প্রয়োগে গো শব্দের দারা গো দ্রবাই বুঝা বার। এইরূপ, গোছ জাতির শুক্লাদি-বর্ণ না থাকায় "শুক্ল গো" "কপিল গো" এইরূপ প্রয়োগে গো শন্দের ছারা গো দ্রবাই বুঝা যায়, গোত্ব জাতি বুঝা যায় না। এবং হিত ও স্থথাদি শব্দের সহিত গো শব্দের সমাস হইলে "গোহিত" গোহ্বখ" ইত্যাদি প্রয়োগ হয় : ঐ স্থলে গো-শব্দের দারা গো দ্রব্যই বুঝা যায়। গোত্ব-জাতি বুঝা যার না। কারণ, গোত্ম জাতির হিত ও স্থখাদি সম্বন্ধ নাই। গো শব্দের গোত্ম জাতি অর্থ ছটলে "গোহিত" "গোম্বধ" এইরূপ সমাস হইতে পারে না। এবং "গো গোকে প্রজনন হুরে"--এইরূপ প্রয়োগে গো-শব্দের দারা গো দ্রব্যাই বুঝা যায়। কারণ, গোছ জাতি নিত্য, তাহার উৎপত্তি না থাকায়, প্রজনন হইতে পারে না। সমানরপ দ্রব্যের প্রজননরপ সম্ভান (অনুবন্ধ) গো দ্রবোই সম্ভব হয়, নিতা গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। ভাষ্যকার যথাক্রমে স্থ্রোক্ত "যা" শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া, গো-দ্রবাই যে "গৌঃ" এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপাদন ক্রিয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে যে, "যা" শব্দ প্রভৃতির দ্রবোই প্রযোগ হওয়ায়, দ্রবাই "গৌঃ" এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা প্রতিপন্ন হইবে কেন ? মহর্ষি তাহ' কিন্ধপে ৰলিগছেন ? এজন্ত ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, দ্রব্য ও বাক্তি পদার্থান্তর নতে। অর্থাৎ বাহাকে দ্রব্য বলে, তাহাকে ব্যক্তিও বলে। গো-দ্রব্য ও গো-ব্যক্তি একই পদার্থ। মুতরাং "যা" শব্দ প্রাভৃতির প্রারোগবশতঃ—গো-দ্রবাই "গৌঃ" এই পদের অর্থ—ইহা প্রতিপন্ন ছইলে, গো-ব্যক্তিই "গৌ:" এই পদের অর্থ, ইহা প্রতিপন্ন হয় । ৬০।

ভাষ্য। অস্থ্য প্রতিষেধঃ —

অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ, এই পক্ষের প্রতিষেধ (করিতেছেন)।—

#### সূত্র। ন তদনবস্থানাৎ ॥৬১॥১৯০॥

অমুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ ব্যক্তিই পদার্থ নহে, যেহেতু সেই ব্যক্তির অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই।

ভাষ্য। ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কন্মাৎ ? অনবস্থানাৎ। "যা"শব্দ-প্রভৃতিভির্যো বিশেষ্যতে স গো-শব্দার্থো যা গোন্তিষ্ঠতি, যা গোর্নিষণ্ণেতি ন দ্রব্যমাত্রমবিশিষ্টং জাত্যা বিনাহভিধীয়তে, কিং তর্হি ? জাতিবিশিষ্টং, তন্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ। এবং সমূহাদিষু দ্রুষ্টব্যং।

অনুবাদ। ব্যক্তি পদার্থ নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (ব্যক্তির) অবস্থান অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম নাই। "যা"শব্দ প্রভৃতির দ্বারা যাহাকে বিশিষ্ট করা হয়, তাহা (গোত্ব-বিশিষ্ট) গো শব্দের অর্থ । "যে গো অবস্থান করিতেছে", "যে গো নিষম আছে" এইরূপ প্রয়োগে জ্ঞাতি ব্যতীত, অর্থাৎ গোত্ব জ্ঞাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যমাত্র (গো-ব্যক্তি মাত্র) অভিহিত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি ? (উত্তর) জ্ঞাতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ গোত্ব-বিশিষ্ট দ্রব্য অভিহিত হয় । অতএব ব্যক্তি পদার্থ নহে। এইরূপ সমূহাদিতে অর্থাৎ "গবাং সমূহঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে বুঝিবে।

টিপ্লনী। মহর্ষি এই স্ত্ত্রের দারা পূর্কস্ত্রোক্ত মতের প্রতিষেধ করিতে বলিয়াছেন যে, বাক্তি পদার্থ নহে। কারণ, ব্যক্তির অবস্থান বা ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি অসংখ্য; কোন্ ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা পূর্ব্বোক্ত মতে বলা যায় না। উদ্যোত্তকর বলিয়াছেন যে, গো শব্দের দারা শুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রের বাচক হইত, তাহা হইলে বে কোন ব্যক্তি উহার দারা ব্যা যাইত—ইহাই স্ত্রার্থ। ভাষ্যকার স্থ্রকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, "যা" শব্দ প্রভৃতির দারা গোড-বিশিপ্ত দ্রব্যকেই বিশিপ্ত করা হয়, স্থতরাং উহাই গো শব্দের অর্থ বলিতে হইবে। যে কোন দ্রব্য বা ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। "যা গৌন্তিষ্ঠতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গোন্ধ না বুঝিয়া অবিশিপ্ত দ্রব্য মাত্র অর্থাৎ গো-ব্যক্তি মাত্র প্রান্থ ব্যা বায় না। গোন্ধরূপ জাতিবিশিপ্ত দ্রব্যই উহার দারা বুঝা যায় না। গোন্ধরূপ জাতিবিশিপ্ত দ্রবাই উহার দারা বুঝা যায় ন। তাহা হইলে গোন্ধ জাতিই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গোন্ধ না বুঝিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তি বুঝা যায় না, তথন গোন্ধই "গোঃ" এই পদের অর্থ, গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ নহে। ভাষ্যকার এই তাৎপর্য্যেই

শেৰে ৰণিয়াছেন, "তম্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ"। এই রূপ "গবাং সমূহঃ" ইত্যাদি প্রায়োগেও গো-ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ নহে। কারণ, গোছ-জাতিকে না বৃথিয়া শুদ্ধ গো-ব্যক্তির বোধ সেই সমস্ত স্থলেও হয় না। স্থতরাং অসংখ্য গো-ব্যক্তিকে গো শব্দের অর্থ না বণিয়া, এক গোছ-জাতিকেই গো শব্দের অর্থ বণা উচিত, ইহাই ভাষ্যকারের চরম তাৎপর্য্য। পরে ইহা পরিক্ট হইবে ৪৬১৪

ভাষ্য। যদি ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ, কথং তর্হি ব্যক্তাবুপচারঃ ? নিমিক্তা-দতদ্ভাবেহপি তত্বপচারঃ দৃশ্যতে খলু—

অমুবাদ। বদি ব্যক্তি পদার্থ না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিতে উপচার (প্রয়োগ) হয় কেন ? (উত্তর) নিমিত্তবশতঃ তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তির গবাদি-শব্দ-বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্ত্পচার অর্থাৎ গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে সেই গবাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। যেহেতু দেখা বায়—

স্ত্ত্ত্ব। সহচরণ-স্থান-তাদর্থ্য-রত্ত-মান-ধারণ-সামীপ্য-যোগ-সাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণ-মঞ্চ-কট-রাজ-সক্ত্ব-চন্দন-গঙ্গা-শাটকান্ন-পুরুষেষতদ্ভাবে২পি তত্ত্পচারঃ ॥৬২॥১৯১॥

অমুবাদ। সহচরণ—স্থান, তাদর্থ্য, বৃত্ত, মান, ধারণ, সামীপ্য, যোগ, সাধন, ও আধিপত্য-প্রযুক্ত (বথাক্রমে) ত্রাহ্মণ, মঞ্চ, কট, রাজা, সক্ত্রু, চন্দন, গঙ্গা, শাটক, অন্ন ও পুরুষে তদ্ভাব না থাকিলেও, অর্থাৎ সেই সেই (বস্থিকা প্রভৃতি) শব্দের বাচ্যত্ব না থাকিলেও তত্রপচার অর্থাৎ সেই সেই শব্দের প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। "অতদ্ভাবেহপি ততুপচার" ইত্যতচ্ছব্দশ্য তেন শব্দেনাভিধানমিতি। সহচরণাৎ—যঞ্জিকাং ভোজয়েতি যঞ্জিকাসহচরিতো ব্রাহ্মণোইভিধীয়ত ইতি। স্থানাৎ—মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীতি মঞ্চমাঃ পুরুষা অভিধীয়স্তে।
তাদর্থ্যাৎ—কটার্থেয়্ বীরণেয়্ ব্যুহমানেয়্ কটং করোতীতি ভবতি। র্ক্তাৎ
—যমো রাজা কুবেরো রাজেতি তদ্বদ্বর্ত্তত ইতি। মানাৎ—আঢ়কেন
মিতাঃ সক্তবঃ আঢ়কসক্তব ইতি। ধারণাৎ—তুলায়াং ধৃতং চন্দনং
তুলাচন্দনমিতি। সামীপ্যাৎ—গঙ্গায়াং গাবশ্চরস্তীতি দেশোইভিধীয়তে
সন্নিকৃষ্টঃ। যোগাৎ—কুফেন রাগেণ যুক্তঃ শাটকঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।
সাধনাৎ—অয়ং প্রাণা ইতি। আধিপত্যাৎ— অয়ং পুরুষঃ কুলং, অয়ং

গোত্রমিতি। তত্রায়ং সহচরণাদ্যোগাদ্বা জাতিশব্দো ব্যক্তো প্রযুক্ত্যত ইতি।

অনুবাদ। "তস্তাব না থাকিলেও ততুপচার হয়"—এই কথার দ্বারা ( বুঝিতে হইবে ) "অতচ্ছকে"র অর্থাৎ যাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে, এমন পদার্থের সেই শব্দের দ্বারা কথন।

(১) সহচরণপ্রযুক্ত "যপ্তিকাকে ভোজন করাও", এই প্রয়োগে (যপ্তিকা শব্দের দারা ) যষ্টিকা-সহচরিত ত্রাহ্মণ অভিহিত হয়। (২) স্থানপ্রযুক্ত "মঞ্চগণ রোদন করিতেছে", এই প্রয়োগে ( মঞ্চ শব্দের দ্বারা ) মঞ্চস্থ পুরুষগণ অভিহিত হয়। (৩) তাদর্থ্যপ্রস্তুক কটার্ধ বারণসমূহ (বেণা) ব্যুহ্মান (বিরচ্যমান) হইলে "কট করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৪) বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ প্রযুক্ত "রাজা যম" 'রাজা কুবের" এইরূপ প্রয়োগে (রাজা) তদ্বৎ অর্থাৎ থম ও কুবেরের ভায় বর্ত্তমান, ইহা বুঝা যায়। (৫) পরিমাণ-প্রযুক্ত আঢ়কপরিমিত সক্ত্র (এই অর্থে) "আঢ়কসক্তরু" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৬) ধারণপ্রযুক্ত তুলাতে ধৃত চন্দন ( এই অর্থে ) "তুলাচন্দন" এইরূপ প্রয়োগ হয়। (৭) সমীপ্যপ্রযুক্ত "গঙ্কায় গোসমূহ চরণ করিতেছে" এই প্রয়োগে ( গঙ্কা শব্দের দারা ) সন্নিকৃষ্ট দেশ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অভিহিত হয়। (৮) বোগপ্রযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের দারা যুক্ত শাটক ( বস্ত্র ) কৃষ্ণ, ইহা কথিত হয়। (৯) সাধনপ্রযুক্ত ''অন্ন প্রাণ" ইহা কথিত হয়। (১০) আধিপত্যপ্রযুক্ত "এই পুরুষ কুল," "এই পুরুষ গোত্র", ইহা কথিত হয়। তন্মধ্যে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের মধ্যে সহচরণ অথবা বোগপ্রযুক্ত এই জাতি শব্দ, অর্থাৎ গোত্ব-জাতির বাচক "গো" শব্দ ব্যক্তিতে (গো-ব্যক্তি অর্থে) প্রযুক্ত হয়।

টিপ্পনী। ব্যক্তি পদার্থ নহে—অর্থাৎ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের অর্থ নহে, ইহা পূর্বাস্থ্যে বলা ইইরাছে। ইহাতে অবশুই প্রশ্ন হইবে যে, তাহা ইইলে "যা গৌন্তির্গতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই পদের প্রয়োগ হয় কেন ? "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির যে বোধ হইরা থাকে, ইহা অবশু স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গো-ব্যক্তি ঐ পদের অর্থ না হইলে, সে বোধ কিরুপে হইবে ? মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত মতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এই স্ব্রাটি বলিরাছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রোক্ত উত্তরের উল্লেথপূর্ব্বক স্ব্রের অবতারণা করিয়া মহর্ষির স্থ্রোক্ত উত্তরের উল্লেথপূর্ব্বক স্ব্রের অবতারণা করিয়াছেন। স্থ্রের "অতদ্ভাবেহিপি তত্বপচারঃ" এই অংশের উল্লেথ করিয়া ভাষ্যকার প্রথমে উহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, "অতদ্ভাবেহিপ তত্বপচারঃ" এই অংশের উল্লেথ করিয়া ভাষ্যকার প্রথমে উহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, "অতদ্ভাব্ব বুঝা যায়, সেই শব্দের বাচা। স্থতরাং "অভচ্ছক"

শব্দের দারা বাহা সেই শব্দের বাচ্য নহে—ইহা বুঝা বার। বাহা "অভচ্ছেন্দ" এথিৎ সেই শব্দের বাচ্য নহে—সেই পদার্থের সেই শব্দের দারা যে কথন, ভাহাই স্থ্রোক্ত "ভদ্ভাব না থাকিলেও ভত্পচার" এই কথার অর্থ। নিমিভবিশেষ প্রযুক্তই এরপ উপচার হইরা থাকে। মহর্ষি সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া ভৎপ্রযুক্ত বথাক্রমে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দশটি পদার্থে পূর্ব্বোক্তরপ উপচার দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও "পৌঃ" এই পদের গো-বাক্তিন্ডে উপচার সমর্থন করিতে "দৃশুতে খল্" এই কথা বিলয়া স্থ্রকারোক্ত উপচারের ব্যাখ্যা করিয়া সহচরণাদি নিমিভবশতঃ উপচার প্রদর্শন করিয়াছেন। "দৃশ্যতে খল্" এই বাক্যে "ধল্" শক্টি হেত্বর্থ।

"দহচরণ" বলিতে সাহচর্যা বা নিয়তসম্বন্ধ। যষ্টির সহিত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবিশেষের ঐ সাহচর্য্য থাকায়, ঐ সহচরণরূপ নিমিত্তবশতঃ "ষষ্টিকাকে ভোজন করাও", এইরূপ বাক্যে ষষ্টিকা শব্দের দারা যষ্টিখারী ঐ ব্রাহ্মণবিশেষ কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবিশেষ ষষ্টিকা শব্দের বাচ্য নহে, কিন্তু সহচরণরূপ নিমি ভবশতঃ পুর্ব্বোক্ত স্থলে "বৃষ্টিকা"-সহচরিত ব্রাহ্মণবিশেষ অর্থে ষ্টিকা শব্দের প্রায়োগ হইয়া থাকে। যষ্টিকা শব্দের উহা লক্ষ্যার্থ। এইরূপ, মঞ্চন্ত পুরুষগণ মঞ্চে অবস্থান করায়, ঐ স্থানরূপ নিমিত্তবশতঃ মঞ্চ পুরুষে মঞ্চ শন্ধের প্রয়োগ হয়। কট প্রস্তুত করিতে যে সকল বীরণ (বেণা) গ্রহণ করে, সেগুলিকে কটার্থ বীরণ বলে। এ বীরণগুলিকে যে সময়ে ব্যহ্মমান অর্থাৎ কটজনক সংযোগবিশিষ্ট করিতে থাকে, তথন কট নিম্পন্ন না হইলেও "কট করিতেছে" এইরপ প্রয়োগ হয়। ঐ স্থলে কট নির্বর্জ্য কর্মকারক। কিন্ত উহা তথন নিষ্পন্ন না হওয়ায় ক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে না পারায়, কর্মকারক হইতে পারে না। স্থতরাং ঐ স্থলে পূর্ব্বদিদ্ধ বীরণেই কটের তাদর্থ্যবশতঃ কট শব্দের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ কটার্থ বীরণকেই তাদর্থ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ কট বলা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। ঐ স্থলে ব্যহমান ঐ বীরণই "কট" শন্দের লাক্ষণিক অর্থ। এইরপ, কোন রাজার ধমের ভার বৃত্ত (আচরণ) থাকিলে, ঐ বৃত্তরপ নিমিত্তবশতঃ ঐ রাজাকে যম বলা হয়। কুবেরের ন্তায় বৃত্ত থাকিলে তনিমিত্ত রাজাকে কুবের বলা হয়। আচ়ক পরিমাণবিশেষ। ঐ আঢ়কপরিমিত সক্তুকে আঢ়কসক্তু বলে। এথানে পরিমাণরূপ নিমিত্ত-বশতঃ সক্তৃতে আঢ়ক শব্দের প্রয়োগ হয়। চলনের গুরুত্ববিশেষের নির্দারণ করিতে যে চন্দন তুলাতে ধৃত হয়, তাহাকে তুলাচন্দন বলা হয়। এখানে ধারণরপ নিমিত্তবশতঃ চলনে তুলা শব্দের প্রয়োগ হয়। এইরূপ, সামীপারূপ নিমিত্তবশতঃ "গঙ্গায় গোসমূহ চরণ করিতেছে" এইরূপ বাক্যে গঙ্গাসমীপবর্ত্তী গঙ্গাতীরে গঙ্গা শব্দের প্রয়োগ হইয়া এইরপ, রুফ্ণবর্ণের যোগ থাকিলে ঐ যোগরপ নিমিত্তবশত: শাটক অর্থাৎ বস্ত্রকে ক্লফ শাটক বলা হইয়া থাকে। "ক্লফ" শব্দের ক্লফবর্ণ ও ক্লফ-বর্ণবিশিষ্ট

১। মৃত্তিত ভারস্চীনিবদ্ধে "লাকট" এইরপ পাঠ দেখা বার। কোন পৃত্তকে "নকট" এইরপ পাঠও দেখা বার। কিন্তু বহু পৃত্তকেই "নাটক" এইরপ পাঠ আছে। পৃংলিক "নাটক" নম্বের অর্থ বস্ত্র। বহুসম্মত এই পাঠই সম্বত বোধ হওরার, গৃহীত হইরাছে।

এই উভয় অর্থই অভিধানে কবিত আছে। কিন্তু তন্মধ্যে লাববৰশতঃ কুঞ্চবর্ণ অর্থ ই ক্রফ শব্দের বাচ্যার্থ। ইহা পরবর্তী নৈরায়িকগণ নিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রফ শব্দের ক্রকবর্ণ-বিশিষ্ট এই অর্থ লাক্ষণিক। পরবর্ত্তী নৈরায়িকগণের সমর্থিত এই সিদ্ধান্ত মহর্ষির এই স্থতের ছারাও বুঝা যায়। সহর্ষি ক্লফবর্ণ-বিশিষ্ট বজ্বে "ক্লফ" শব্দের উপচার বলিয়াছেন। এইরূপ অন্ন প্রাণের সাধন, প্রাণ অরসাধ্য, ঐ সাধনক্রপ নিমিত্তবশতঃ প্রাণকে অর বলা হয়। বেদ বলিয়াছেন, "অন্নং প্রাণাঃ।" এখানে প্রাণ "অন্ন" শব্দের বাচ্য না হইলেও ভাহাতে অন্ন শব্দের প্ররোগ হইয়াছে। এইরূপ কোন পুরুষ কুলের অধিপতি হইলে, ঐ আধিপত্যরূপ নিমিন্ত-বশতঃ এই পুরুষ কুল, এই পুরুষ গোত্ত, এইরূপ কবিত হইয়া থাকে। এখানে কুল বা গোত্তের আধিপত্যনিবন্ধন ঐ পুরুষকেই কুল ও গোত্র বলা হয়। ভাষ্যকার স্থত্তোক্ত সহচরণ প্রভৃতি দশটি নিমিত্ত বশতঃ ব্রাহ্মণাদি দশটি পদার্থে "ষষ্টিকা' প্রভৃতি শব্দের উপচার বা প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া প্রক্রভন্থলেও গো-ব্যক্তিতে "গোঃ" এই জ্বাতিবাচক পদের ঐরূপ উপচার হয়, ইছা বুঝাইতে শেষে বলিয়াছেন যে, "গোঃ" এই পদের গো-ব্যক্তি অর্থ না হুইলেও গো-ব্যক্তিতে গোছ জাভির সহচরণ অথবা বোগরূপ নিমিত্তবশতঃ গো-ব্যক্তিতে ঐ পদের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ পুর্ব্বোক্তরূপ উপচারবশতঃই "গোঃ" এই পদের দারা গো-ব্যক্তিও বুঝা বায়। স্মতরাং গো-ব্যক্তিকে "গোঃ" এই পদের অর্থ বা বাচ্য বলিয়া স্বীকার করা অনাবশুক। এখানে শক্তির ছারা জাতির বোধ এবং লক্ষণার ছারা ব্যক্তির বোধ হয়, অর্থাৎ 'গোঃ' এই পদের গোষদাতিই বাচ্যার্থ গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ-এই দিদ্ধান্তই এই স্থত্তের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। পুর্বাহ্যতে গুদ্ধ ব্যক্তি পদার্থ নহে, কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ, ইহা মহর্ষির বক্তব্য হইলে—এই স্থতে ব্যক্তির বোধ-নির্ন্ধাহের জন্ত নিমিত্তবশতঃ উপচার প্রদর্শন মহর্ষি কংতেন না। ভাষ্যকারও এখানে 'গৌঃ' এই পদকে জাতিবাচক বলিয়া সূহচরণ বা যোগরূপ নিমিন্তবশভঃই গো-ব্যক্তি অর্থে উহার প্রয়োগ বলিয়াছেন। স্থতরাং "গৌঃ" এই পদের ছারা যে গোম্বলাতিবিশিষ্ট গোকে বুঝা বায়, তাহাতে গোম্বলাতিই ঐ পদের বাচ্যার্থ, গো-ব্যক্তি উহার লক্ষ্যার্থ, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। মীমাংসকপ্রবর মণ্ডন মিশ্র এই মন্ডই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন<sup>2</sup>। মহর্ষি গোড্যের নিজ্ঞ্মত পরে ব্যক্ত হইবে ॥৬২॥

ভাষ্য। যদি গৌরিত্যস্থ পদস্থ ন ব্যক্তিরর্থোহস্ত তর্হি-

## সূত্র। আক্তিস্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্ব্যবস্থানসিদ্ধেঃ॥ ॥৩৩॥১৯২॥

 অমুবাদ। যদি "গোঃ" এই পদের ব্যক্তি অর্থ না হয়, ভাহা হইলে আকৃতি পদার্থ হউক ? বেহেতু সন্বের (গবাদিপ্রাণীর ) ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের অর্থাৎ "ইহা গো", ইহা অশ্ব" এইরূপ জ্ঞানের তদপেক্ষতা ( আকৃতি-সাপেক্ষতা ) আছে।

ভাষ্য। আকৃতিঃ পদার্থঃ। কন্মাৎ ? তদপেক্ষত্বাৎ সন্তব্যবস্থান-সিন্ধেঃ। সন্ত্রাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তো ব্যুহ আকৃতিঃ। তস্থাং গৃহমাণায়াং সন্তব্যবস্থানং সিধ্যতি, অয়ং গৌরয়মশ্ব ইতি, নাগৃহ-মাণায়াং। যস্থ গ্রহণাৎ সন্তব্যবস্থানং সিধ্যতি তং শব্দোহভিধাতু-মহতি, সোহস্থার্থ ইতি।

অমুবাদ। আর্কৃতি পদার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু সন্তের (গোপ্রভৃতির) ব্যবস্থান-সিন্ধির (ব্যবস্থিতত্ব-জ্ঞানের) তদপেক্ষত্ব অর্থাৎ আরুতি-সাপেক্ষত্ব আছে। বিশাদার্থ এই বে, সন্তের অর্থাৎ গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়বক্তালির এবং তাহার অবয়বক্তালির নিয়ত বৃত্ত (বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশেষ) আরুতি। সেই আরুতি জ্ঞায়মান হইলে, "ইছা গো", "ইহা অশ্ব"—এইরূপে সন্ত-ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞায়মান না হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ আরুতি না বুঝিলে "ইহা গো", "ইহা অশ্ব" এইরূপে গো প্রভৃতি সন্তের জ্ঞান হইতে পারে না। (স্তুতরাং) যাহার জ্ঞানবশতঃ সন্ত্ব ব্যবস্থান সিদ্ধ হয়, শব্দ তাহাকে (পূর্বেবাক্ত আরুতিকে) অভিহিত করিতে (বুঝাইতে) পারে, অর্থাৎ শব্দ সেই আরুতিরই বোধক হয়। (স্তুতরাং) তাহা অর্থাৎ ঐ আরুতিই ইহার (শব্দের) অর্থ।

টিপ্ননী। বাহারা গো-বাক্তিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাঁহাদিগের মন্তের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়া মহর্ষি এই স্থেত্রের দারা বাহারা গোর আক্রতিকেই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলেন, তাঁহাদিগের মতের উল্লেখপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার "অন্ধ তর্হি" এই বাক্যের উল্লেখপূর্বক মহর্ষির স্থেত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের সহিত স্থেত্রের 'আক্রতিঃ" এই পদের গোগ করিয়া স্থ্রার্থ বৃথিতে হইবে। স্থেত্রে "আক্রতিঃ" এই পদের পরে শাহার স্থাহার স্থেকারের অভিপ্রেত্ত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থেভাব্যের প্রথমে "আক্রতিঃ পদার্থঃ" এই কথা বিশিরা, তাহাই প্রকাশে করিয়াছেন। তাহা হইলে, "অন্ত তর্হি আক্রতিঃ পদার্থঃ" এইরূপ বাক্যই স্থেকারের বিবক্ষিত, ইহা ভাষ্যকারের বাক্যের দারা ব্রা বার। আক্রতিই পদার্থ কেন ? ইহা সমর্থন করিতে মহর্ষি হেতু বিদ্যাছেন যে, সন্ত ব্যবস্থানের সিদ্ধি আক্রতিকে অপেক্ষা করে। "সন্ত" বিলতে এখানে গো, অন্থ প্রভৃতি প্রাণীই মহর্ষির অভিপ্রেত ব্রা বার। গো অন্থ নহে, অন্থও গো নহে। গো, অন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থরপেই ব্যবস্থিত আছে। উহাদিগের ঐরপে ব্যবস্থিতম্বই সন্থ্যবন্থান।

উহার সিদ্ধি আরুতিসাপেক্ষ। অর্থাৎ গো প্রভৃতির বিলক্ষণ আরুতি না ব্রিলে তাহাদিগের পূর্বোক্তরূপ বাবস্থিতত্ব ব্রা বার না। গোর আরুতি দেখিলেই "ইহা গো" এইরূপ
জান হয়। এইরূপ অশ্বের আরুতি দেখিলেই "ইহা অশ্ব" এইরূপ জান হয়। যে ব্যক্তি
গো ও অশ্বের বিলক্ষণ আরুতিভেদ জানে না, সে কিছুতেই 'ইহা গো", "ইহা অশ্ব" এইরূপে গো
এবং অশ্বের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থিতত্ব ব্রিতে পারে না। তাহার পক্ষে "এইটি গো" এইটা "অশ্ব"
এইরূপ বোধ অসম্ভব। গো প্রভৃতির যে অবয়ব এবং সেই অবয়বের যে অবয়ব উহাদিগের
পরস্পার বিলক্ষণ সংযোগকে আরুতি বলে। গোর অবয়ব ও তাহার অবয়ব ওবং উহাদিগের
বৃহ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগ অশ্বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব এবং উহাদিগের বিলক্ষণ-সংযোগ
হইতে বিভিন্ন, গোর অবয়ব প্রভৃতি অশ্বাদিতে থাকে না, গো ব্যক্তিতেই থাকে। স্বতরাং
পূর্ব্বোক্তরূপ অবয়বব্যুহ নিয়ত বা ব্যবস্থিত। ঐ নিয়ত ব্যহকেই আরুতি বলে এবং সংস্থান
বলে। ঐ আরুতি না বৃঝিলে যথন "ইহা গো", ইহা অশ্ব" এইরূপ বোধ হয় না, তখন
পূর্ব্বোক্তরূপ আরুতিই পদার্থ। অর্থাৎ বিচার্যান্থলে গোর আরুতিই "গৌঃ" এই পদের
বাচ্যার্থ। "গৌঃ" এই পদ প্রবণ করিলে, প্রথমে গোর আরুতিই ব্রা বায়। কারণ, তাহা না
বৃঝিলে গো-পদার্থের পূর্ব্বাক্তরূপ জান হইতে পারে না। স্ক্তরাং গোর আরুতিকেই "গৌঃ"
এই পদের বাচ্যার্থ বলা উচিত। ৬০।

ভাষ্য। নৈতত্বপপদ্যতে, যস্ম জাত্যা যোগস্তদত্র জাতিবিশিষ্টমভি-ধীয়তে গৌরিতি। ন চাবয়বব্যহস্ম জাত্যা যোগঃ, কস্ম তর্হি ? নিয়তা-বয়বব্যহস্ম দ্রব্যস্ম, তস্মান্নাকৃতিঃ পদার্থঃ। অস্তু তর্হি জাতিঃ পদার্থঃ—

অসুবাদ। ইহা অর্থাৎ আকৃতিই পদার্থ, এই পূর্বেবাক্ত মত উপপন্ন হয় না। (কারণ) জাতির সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, সেই জাতিবিশিষ্ট (গো দ্রব্য) এই স্থলে "গোঃ" এই পদের বারা অভিহিত হয়। কিন্তু অবয়বব্যুহের অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বিলক্ষণ-সংযোগরূপ সংস্থান বা আকৃতির জাতির সহিত সম্বন্ধ নাই। (প্রশ্ন) তাহা হইলে কাহার জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে? (উত্তর) নিয়তাবয়বব্যুহ অর্থাৎ যাহার পূর্বেবাক্তরূপ নিয়ত অবয়বব্যুহ আছে, এমন দ্রব্যের (গোর) জাতির সহিত সম্বন্ধ আছে। অতএব আকৃতি পদার্থ নহে।

তাহা হইলে অর্থাৎ আফৃতিতে জাতি না থাকায়, আকৃতি পদার্থ না হইলে এবং পূর্বেবাক্ত যুক্তিতে ব্যক্তিও পদার্থ না হইলে জাতি পদার্থ হউক ?

সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তে২প্যপ্রদঙ্গাৎ প্রোক্ষণা-দীনাং মৃদ্গবকে জাতিঃ॥৬৪॥১৯৩॥

व्ययुवान । व्यां अपार्थ, व्यथां रागांच कांजिर "रागीः" এर शरानत तांठाार्थ ।

বেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতি যুক্ত হইলেও মূদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্শ্বিত গোরুতে প্রোক্ষণাদির (বৈধ গোদানার্থ জলপ্রোক্ষণ ও দানাদির) প্রসঙ্গ প্রয়োগ) নাই।

ভাষ্য। জাতিঃ পদার্থঃ;—কম্মাৎ ? ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তে২পি মৃদ্-গবকে প্রোক্ষণাদীনামপ্রসঙ্গাদিতি। 'গাং প্রোক্ষ' 'গামানয়' 'গাং দেহীতি' নৈতানি মৃদ্গবকে প্রযুজ্যন্তে,—কম্মাৎ ? জাতেরভাবাৎ। অস্তি হি তত্র ব্যক্তিঃ, অস্ত্যাকৃতিঃ, যদভাবাত্তত্রাসংপ্রত্যয়ঃ স পদার্থ ইতি।

অমুবাদ। জাতি পদার্থ, অর্থাৎ গোন্ধ জাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হইলেও মৃদ্গবকে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোরুতে ব্যক্তি ও আকৃতি থাকিলেও তাহাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ নাই। বিশদার্থ এই যে, "গোকে প্রোক্ষণ কর",—"গোকে আনয়ন কর", "গোকে দান কর"। এই বাক্যগুলি মৃত্তিকানির্মিত গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (তাহাতে) জাতি (গোন্ধ) নাই। ভাহাতে ব্যক্তি আছেই, আকৃতিও আছে, (কিন্তু) যাহার অভাববশতঃ ("গোঃ" এই পদের দারা) তদ্বিষয়ে, অর্থাৎ মৃত্তিকানির্দ্মিত গোবিষয়ে সংপ্রত্যয় (যথার্থ জ্ঞান) হয় না, তাহা (গোত্বজাতি) পদার্থ, অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বস্থনের হারা আরুতিই পদার্থ,—এই মতের সমর্থন করিয়া, এই স্ব্রের হারা ঐ মতের থগুনপূর্ব্বক জাতিই পদার্থ, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। জাতিই পদার্থ, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা যায় না, এই মতবাদীদিগের একটি যুক্তির উল্লেখ করিতে মহর্ষি এই স্থনে বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকানির্মিত গো, ব্যক্তি ও আরুতিকে পদার্থ বলা যায় না, মৃত্তরাং জাতিই পদার্থ। এই মতবাদীদিগের বিবক্ষা এই যে, যদি জাতিকে ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তি অথবা আরুতিকেই পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকানির্মিত গো-বাক্তিও গো শব্দের বাচার্যে ইইতে পারে। কারণ, তাহাতে গোছে না থাকিলেও গোর আরুতি আছে, তাহাও গো নামে কথিত ব্যক্তি। মৃত্তিকানির্মিত গোকে "মৃদ্গবক" বলে। উহাতে বে আরুতি আছে, তাহাও গোর আরুতিবিশেষকে গো শব্দের বাচার্থ হলিলে, সেই পদার্থবোধে বিশেষণভাবে গোছেরও বোধ হওয়ায়, গোছজাতিরও পদার্থছ স্বীকৃত হয়। কিন্তু আরুতির পদার্থছবাদী যথন তাহা স্বীকার করেন না, তথন মৃত্তিকানির্মিত গো-ব্যক্তির আরুতিও তাহার মতে গো শব্দের বাচার্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, বৈধ গোদান

করিতে কেছ মাটির পোরু দান করে না। "গোকে প্রোক্ষণ কর," "গো আনয়ন কর", "গো দান কর"—এই সমস্ত বাক্য মাটির গোরুতে প্রযুক্ত হয় না। কেন প্রযুক্ত হয় না? এতছন্তরে বিশতেই হইবে যে, উহাতে গোম্ব জাতি নাই। গোম্ব জাতি না থাকাতেই মৃদ্গবকে গোশন্বের মুখ্য প্রয়োগ হয় না; "গোঃ" এই পদের সংকেত বা শক্তিপ্রযুক্ত ঐ পদের দারা মৃদ্গবক বিষরে সম্প্রতান্ত অর্গাৎ যথার্থ শাব্ধবোধ হয় না, গোম্ববিশিষ্ট গো-বিষরেই যথার্থ শাব্ধবোধ হয় । মৃত্রবাং গোম্বজাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ ৷ আক্রতি ঐ পদের বাচ্যার্থ নহে। গোম্বজাতিকে ত্যাগ করিয়া আক্রতিকে "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বিলিদে, মৃদ্গবক্ষেও ঐ পদের মুখ্য প্রয়োগ হইত। বৈধ গোদান করিতে ঐ মৃদ্গবক্ষেও প্রোক্ষণাদিপূর্বকি দান হইত, তাহাতেও গোদানের ফলসিদ্ধি হইত, কিন্ত ইহা কেহই স্বীকার করেন না। মহর্ষি যে "গোঃ" এই নামপদক্ষেই আশ্রম করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই স্ত্রে "মৃদ্গবক" শব্দের প্রয়োগে স্পন্ত বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকারও পদার্থপরীক্ষারক্তে "পদং ধ্রিদম্দাহরণং" এই কথা বলিয়া, উহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আক্রতি পদার্থ নহে, জাতিই পদার্থ, এই মত সমর্থনে মহর্ষি মুখ্য যুক্তির উল্লেখ করেন নাই । গোদ্ববিশিষ্ট প্রকৃত গোর আকৃতিই গো শব্দের বাচার্থ বলিলে মুদগবকে তাহা না থাকার, পূর্ব্বোক্ত দোবের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অনেক কথা বলিয়া মহর্ষিপ্রোক্ত যুক্তিকে গ্রহণ না করিলে ঐ বিষয়ে মুখ্য যুক্তি বলা আবশুক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে আরুতিই পদার্থ, এই মতের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে মুখ্য যুক্তির উল্লেখপুর্বক ঐ মতের অমুপপত্তি প্রদর্শন করিয়া স্থুত্তের অবতারণা কবিরাছেন। ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, আফুতিই পদার্থ, এই মত উপপন্ন হয় না। কারণ, "গোঃ" এই পদের দারা বাহা গোছজাতিবিশিষ্ট, তাহা বুঝা যায়। গোর আক্রতিতে নাই; উহা গোত্ববিশিষ্ট নহে। বিশ্বত অবয়ৰব্যহরূপ আক্রতিবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ গো-ব্যক্তিই গোড়জাতিবিশিষ্ট। তাহা হইলে "গোঃ" এই পদের দারা গোর আক্রতির বোধ না হওয়ার, আক্রতিকে পদার্থ বলা যার না। "গৌঃ" এই পদের দ্বারা যথন গোছবিশিষ্ট পদার্থ বুঝা যায়, তথন ঐ গোর আক্কৃতি গোছবিশিষ্ট না ছওয়ায়, উহা ঐ পদের অর্থ হইতে পারে না। গোদ্বিশিষ্ট অব্যরূপ গো-ব্যক্তি "গোঃ" এই পদের দারা বুঝা গেলেও ঐ ব্যক্তিকেও "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ বলা যায় না। কারণ, গো-ব্যক্তি অসংখ্য। যে কোন গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে তদ্ভিন্ন গো-ব্যক্তির বোধ হইতে পারে না। অনম্ভ গো-ব্যক্তিকে পদার্থ বলিলে অনস্ক পদার্থে "গোঃ" এই পদের শক্তি কল্পনায় মহাগৌরব হয়। পরস্ক সমস্ক গো-ব্যক্তির জ্ঞান না থাকিলে তাহাতে "গোঃ" এই পদের শক্তিজ্ঞানও সম্ভব হয় না। স্থতরাং সমস্ভ গো-ব্যক্তিগত এক গোৰজাতিই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ, উহাকেই পদার্থ বিশ্ব । গোষ-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তি ঐ পদের লক্ষ্যার্থ। লক্ষণাপ্রযুক্তই "গোঃ" এই পদের দ্বারা গো-ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে। ব্যক্তি পদার্থ নহে, এই মত স্থাকার ও ভাষ্যকার পূর্বেই সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে আক্বতিই পদার্থ এই মতের অমুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক "অস্ত

তর্হি জাতিঃ পদার্থ:" এই বাক্যের দারা পরিশেষে জাতিই পদার্থ, এই মতের উল্লেখ করিয়া ঐ মত সমর্থনে স্থবের অবতারণা করিয়াছেন। স্থবে "জাতিঃ" এই পদের পরে "পদার্থঃ" এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিপ্রেত আছে। তাই ভাষ্যকার স্থবার্থ বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন, "জাতিঃ পদার্থঃ" ॥৬৪।

### সূত্র। নাক্তব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ॥ ॥৬৫॥১৯৪॥

অনুবাদ। না, অর্থাৎ কেবল জাতিই পদার্থ নহে, যেহেতু জাতির অভিব্যক্তির অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের দ্বারা যে গোডজাতিবিষয়ক শাব্দবোধ হয়, তাহার আকৃতি ও ব্যক্তি-সাপেক্ষতা আছে, অর্থাৎ গোর আকৃতি ও গো-ব্যক্তি না বুঝিয়া কেবল গোড-জাতিবিষয়ে ঐ শাব্দবোধ হয় না।

ভাষ্য। জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহমাণায়ামাকৃতো ব্যক্তো চ জাতিমাত্রং শুদ্ধং গৃহতে। তম্মান্ন জাতিঃ পদার্থ ইতি।

অমুবাদ। জাতির অভিব্যক্তি অর্থাৎ "গোঃ" এই পদের দ্বারা জাতি-বিষয়ক শাব্দবোধ আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে। বিশদার্থ এই যে, আকৃতি ও ব্যক্তি জ্ঞায়মান না হইলে শুদ্ধ জাতি মাত্র (গোঃ এই পদের দ্বারা) গৃহীত অর্থাৎ শাব্দ-বোধের বিষয় হয় না। অভএব জাতি অর্থাৎ শুদ্ধ জাতি মাত্র পদার্থ নিহে।

টিপ্ননী। মহর্ষি এই স্থবের ঘারা পূর্ব্ব স্থবে। জনতের ব্যন্তন করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল জাতিই পদার্থ, ইহা বলা যায় না। কারণ, "গোঃ" এই পদের ঘারা গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তিকে না ব্রিয়া কেবল গোছ জাতিমাত্র কেহ ব্রেম না। গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তির সহিত গোছ জাতিকে ব্রিয়া থাকে। স্থতরাং ঐ স্থলে গোছ-জাতি-বিষয়ক শান্ধবোধ গোর আরুতি ও গো-ব্যক্তিকে অপেক্ষা করায়, গোছ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের অর্থ, ইহা বলা যায় না। যদি গোছ জাতিমাত্রই "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ হইত, তাহা হইলে "গোঃ" এই পদের ঘায়া কেবল গোছমাত্রেরও বোধ হইতে পারিত। গোছ-জাতি নিত্য বলিয়া "গোনিত্যা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগও হইতে পারিত। বস্ততঃ ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ স্বীকার করা যায় না। স্থতরাং "গোঃ" এই পদের ঘারা কুত্রাপি গোছ-জাতি মাত্রের বোধ না হওয়ায় এবং সর্ব্বত ঐ পদ জল্প গোছ জাতির শান্ধবোধ আরুতি ও ব্যক্তি-বিষয়ক হওয়ায়, কেবল গোছ জাতিমাত্র "গোঃ" এই পদের বাচ্যার্থ নহে। স্থত্রে "আরুতিব্যক্তাপেক্ষত্বাং"—এই স্থলে "আরুতি" শক্ত অপেক্ষায় "ব্যক্তি" শক্তের অরম্বরন্থবশতঃ হন্দ সমাদে "ব্যক্তাাক্রতি" এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে। মহর্ষি "আরুতি ব্যক্তি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন ধে, আরুতির

প্রাধান্তবশতঃ সমাসে "আরুতি" শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইরাছে। আরুতি ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির বারা বিশেষিত হইরাই আরুতি, জাতির সাধক হয়। অর্থাৎ ইহা "গোর আন্তুতি" এইরূপে আরুতির জ্ঞান হইলে তদ্বারা গোদ্ধ-জাতির জ্ঞান হওরায় জাতিবাধক আন্ধুতির জ্ঞানে গোদ্ধ-কাতির জ্ঞান হওরায় জাতিবাধক আন্ধুতির জ্ঞানে গোদ্ধ-বাক্তি বিশেষণ হইরা থাকে। বিশেষাদ্বনশতঃ আরুতিই ঐ হলে প্রধান, তাই সমাসে এথানে আরুতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হইরাছে। অন্তর্জ মংর্ষি "ব্যক্তাারুতি" এইরূপ প্রয়োগই করিয়াছেন ॥৬৫॥

ভাষ্য। ন বৈ পদার্থেন ন ভবিতুং শক্যং—কঃ খিল্লানীং পদার্থ ইতি। অমুবাদ। (প্রশ্ন) পদার্থ হইতে পারে না—ইহা নহে, এখন পদার্থ কি ?

#### সূত্র। ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্ত পদার্থঃ ॥৬৬॥১৯৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিই অর্থাৎ এই তিনটিই পদার্থ।

ভাষ্য। তু শব্দো বিশেষণার্থ:। কিং বিশিষ্যতে ? প্রধানাঙ্গভাবস্থা-নিয়মেন পদার্থন্থমিতি। যদাহি ভেদবিবক্ষা বিশেষগতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ প্রাধানমঙ্গন্ত জাত্যাকৃতী। যদা তু ভেদোহবিবক্ষিতঃ সামান্যগতিশ্চ, তদা জাতিঃ প্রধানমঙ্গন্ত ব্যক্ত্যাকৃতী। তদেতদ্বহুলং প্রয়োগেয়ু। আকৃতেস্ত প্রধানভাব উৎপ্রেক্ষিতব্যঃ।

অনুবাদ। "তু" শব্দটি বিশেষণার্থ, অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশিষ্টতাবোধের জন্মই সূত্রে তু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রশ্ন ) কি বিশিষ্ট হইয়াছে ? অর্থাৎ সূত্রে "তু" শব্দ দ্বারা কাহাকে কোন্ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বলা হইয়াছে ? (উত্তর) প্রধানাঙ্গ-ভাবের অর্থাৎ প্রাধান্ম ও অপ্রাধান্মের আনিয়মের দ্বারা পদার্থত্ব বিশিষ্ট হইয়াছে। (সে কিরূপ, তাহা বলিতেছেন) যে সময়ে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষাবশতঃ ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। যে সময়ে কিন্তু ভেদ বিবক্ষিত নহে এবং সামান্ম বোধ হয়, তখন জাতিই প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অঙ্গ। সেই ইহা অর্থাৎ ব্যক্তি ও জাতি রূপ পদার্থবিয়ের প্রাধান্ম ও অপ্রাধান্ম প্রয়োগ সমূহে বন্ধ আছে। আকৃতির প্রাধান্ম কিন্তু উৎপ্রেক্ষা করিবে, অর্থাৎ সন্ধানপূর্বক উদাহরণত্বল দেখিয়া নিজে বুঝিয়া লইবে।

টিপ্লনী। মহর্বি "গোঃ" এই নাম পদকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিরা পদার্থ-পরীক্ষারন্তে ব্যক্তি, আক্রতি ও জাতির মধ্যে যে কোন একটিই পদার্থ অথবা ঐ সমস্তই পদার্থ ?—এইরূপ সংশয় প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতির পদার্থত্ব মতের সমর্থনপূর্বক তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এখন অবশুই প্রশ্ন হইবে যে, যদি ব্যক্তি আক্বতি ও জাতির মধ্যে কেহই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে পদার্থ কি ? পদার্থ কেহই হইতে পারে না, ইহা ত বলা गাইবে না। যখন "গোঃ" এইরূপ পদ শ্রবণ করিলে তজ্জ্জ্ম শান্ধবোধ হইয়া থাকে, তথন অবশ্রুই ঐ পদের বাচ্যার্থ আছে, সে বাচ্যার্থ কি ? এজন্ত মহর্ষি এই সিদ্ধান্তস্থতের দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত পদার্থ বিলয়া-ছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পুর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্তস্থত্তের অবভারণা করিয়াছেন। মহর্ষি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি, আফুতি ও জাতি এই তিনটিই অর্থাৎ ঐ সমস্তই পদার্থ। তাৎপর্যাটীকাকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে,—সো শব্দ উচ্চারণ করিলে যাহার ঐ শব্দের শক্তিজ্ঞান আছে, তাহার এক সময়েই গো-ব্যক্তি, গোর আরুতি ও গোড় জাতিবিষয়ে একটি শান্ধবোধ হইয়া থাকে। ঐ হলে বাক্তি, আক্রতি ও জাতির মধ্যে প্রথমে কোন একটির বোধের পরে লক্ষণা প্রযুক্ত অপর অর্থের বোধ হয় না। একই শান্ধবোধ গো-ব্যক্তি গোর আক্রতি ও গোত্ব জাতিবিষয়ক হওরায়, ঐ স্থলে ঐ তিনটিই পদার্থ,ইহা বুঝা বায়। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালস্কার প্রাচীন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি আক্বতি ও জাতি এই তিনটিই "গো" প্রভৃতি পদের অর্থ। ঐ তিনটি পদার্থেই গো প্রভৃতি পদের এক শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ( সঙ্কেত ) নহে, ইহা স্ফানার জন্মই মহর্ষি এই স্থৱে "পদার্থঃ" এই স্থলে এক বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। বাক্তি, আঞ্চতি ও জাতিরূপ পদার্থে গো-প্রভৃতি পদের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধেত থাকিলে কোন সম্বে উহার মধ্যে একমাত্র সক্ষেতজ্ঞান জন্ম গো পদের দ্বারা কেবল ব্যক্তি অথবা কেবল আক্বতি অথবা কেবল জাতিরও বোধ হইতে পারে। কিন্ত সেরপ বোধ কাহারও হয় না। পরস্ত গো শব্দের দারা কেবল গোত্ব-জাতির বোধ হইলে, "গৌ-নিজ্যা" এইরূপ মুখ্য প্রয়োগ ছইতে পারে। কারণ, গোড্জাতি নিজ্য। এবং গো শব্দের দারা কেবল গোর আরুতির বোধ হইলে, "গোগুণঃ" এইরূপও মূখ্য প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, গোর অবয়বদংযোগ-বিশেষরূপ আক্রতি গুণপদার্থ। স্থতরাং গোশব্দের দারা দর্মত গোত্ব স্কাত্তি এবং গোর আক্বতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিরই বোধ হইমা থাকে, ঐ ব্যক্তি আক্কৃতি ও জাতিরূপ পদার্থত্রিয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহাই স্বীকার্য্য। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই স্থত্ত ব্যাধ্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার নব্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াছেন যে, গোছ-জাতি ও গো-ব্যক্তি এই উভয়েই গো শব্দের এক শক্তি, ইহা স্থচনার জন্মই মহর্ষি এই সূত্রে "পদার্থ:" এই স্থলে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। গো-শব্দের দারা গোর আঞ্চুতিরও বোধ হওরায়, ঐ আকৃতিতেও গো শব্দের শক্তি আছে, কিন্তু তাহা পূথক শক্তি। ফলকথা, গো শব্দের শক্তি বা সঙ্কেত ছইটি, গোত্ম জাতি ও গো-বাক্তিতে একটি, এবং গোর আক্লতিতে একটি। বেখানে গোর আকৃতিতে শক্তির জ্ঞান না হওয়ায়, ঐ আকৃতির বোধ হয় না, দেখানে কেবল "গোত্বৰিশিষ্ট গো" এইরপই শান্ধবোধ হয়। ঐ বোধ দেখানে গোত্ব-জাতি ও গো-ব্যক্তিতে এক শক্তির জ্ঞান জ্ঞাই হইরা থাকে, স্থতরাং দেখানে লক্ষণা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।

জগদীশ তর্কালম্ভার নিজে এই মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জাতি ও আরুতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের একই শক্তি। জাতি ও আ্কৃতি এই উভয়ই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক। নব্য নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও "শক্তিবাদ" গ্রন্থে জাতি ও আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের এক শক্তি দিদ্ধান্ত বলিয়া, দেখানে মহর্ষির এই স্থত্তের উদ্ধারপূর্বক ঐ দিদ্ধান্ত যে মহর্ষি গোতমেরও অনুমত, ইহা বলিয়াছেন। (শক্তিবাদ শেষভাগ দ্রাইব্য)। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশের ভার আরুতিকে গো শব্দের শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করেন নাই, কেবল গোত্ব জাতিকেই ঐ শক্তির অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। কারণ, আক্রতি অবয়ব সংযোগ-বিশেষ, উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গো-ব্যক্তিতে থাকে না, গোম্ব জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গো-ব্যক্তিতে থাকে। জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথমে যে সাম্প্রদায়িক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা প্রথমে বলিয়াছি, ঐ মতের সহিত গণাধরের মতের সাম্য দেখা যায়। স্কুতরাং গণাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশোক্ত সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা বার। জরবৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও "গ্রায়মঞ্জরী" প্রস্থে বছবিচারপুর্বাক পূর্বোক্তরূপ মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, বুঝা যায়। জগদীশ প্রভৃতির পূর্ববর্ত্তী নবা নৈয়ায়িক রবুনাথ শিরোমণি "গো" শব্দ ছারা "গোড-বিশিষ্ট গো" এইরপ শান্ধবোধ স্বীকার করিলেও এবং গোড়-বিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করিয়া, গোম্ব জাতিকে ঐ শক্তির অবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও গোম্ব-জাতিতে গো শব্দের শক্তি স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ যাহা শক্যভাবচ্ছেদক নামে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই গোত্বাদি পদার্থে গো প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি "ঙণটিপ্লনী" এবং "প্রত্যক্ষচিস্তামণি"র দীধিতিতে ঐ মতথণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য "শক্তিবাদ" গ্রন্থে রঘুনাথের ঐ সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কা-লঙ্কারের গুরুপাদ "ভাররহন্তু" গ্রন্থে মহর্ষির এই স্থ্রোক্ত "আক্রতি" শক্ষের অর্গ বলিয়াছেন— জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। তাঁহার মতে এই স্থাত্তে আক্বতি বলিতে সংস্থান বা অবম্বব-সংযোগবিশেষ নহে। তাঁহার যুক্তি এই বে, গো-শব্দ ঘারা যখন সমবায়-সম্বন্ধে গোছ-বিশিষ্ট, এইরূপ বোধ হুইয়া থাকে, তথন ঐ সমবায়সমন্ধ ও গো-শব্দের বাচ্যার্থ, উহাতেও গো-শব্দের শক্তি অবশ্র স্বীকার্য্য। নচেৎ ঐ হলে গো-শব্দের দারা সমবায়-দম্বন্ধের বোধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্তত্ত্বও জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, উহাও অবশ্রই পদার্থ। মছর্ষি স্থত্তে "আরুতি" শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। যে সম্বন্ধ অবশুই পদার্থ হইবে, তাছাকে পদার্থ মধ্যে উল্লেখ না করিলে, মহর্ষির ন্যুনতা হয়। স্থতরাং মহর্ষি "আক্রতি" শব্দের দ্বারা ঐ সম্বন্ধকেও পদার্থ ঘ্লিয়াছেন। কোন কোন হলে গো-শব্দের দ্বারা যে গোম্বও সংস্থানরূপ আক্রতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তির বোধ হয়, তাহা ঐরপে শক্তিভ্রম বা লফণাবশতঃই হইয়া থাকে। "স্তায়রহস্তু"-কার অগদীশের গুরুপাদ এইর্নাপ বলিলেও স্তত্রকার মহর্ষি গোতম তাঁহার এই স্থত্যোক্ত আরুতির লক্ষণ বলিতে পরে (৬৮ স্থরে) অবয়ব-সংযোগবিশেষরূপ সংস্থানকেই আক্বতি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণও আক্রতির এরণ ব্যাপাই করিয়াছেন। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধের বোধও সকলেই

খীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "গো" প্রভৃতি শব্দের শক্তি স্বীকার অনাবশ্রক, ইহা নব্য নৈরায়িকগণও সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালভার "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" গ্রছে শেষে তাঁহার গুরুপাদের মত বলিয়া পুর্বোক্ত মতের উল্লেখ করিলেও, তিনিও ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের স্থত্তের দারা জাতি এবং সংস্থানরূপ আরুতি এবং ব্যক্তি এই পদার্থত্তরেই গো প্রভৃতি শব্দের একই শক্তি, ঐ শক্তিজ্ঞান জন্ম "গোদ্ধ ও আক্কৃতিবিশিষ্ট গো" ইত্যাদি প্রকারই শান্ধবোধ হয়, ইহা বঝা যায়। প্রাচীন ও নব্য স্থায়াচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেও ঘাঁহারা ইহা স্বীকার না করিয়া অন্তর্নপ মতের সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বমত-রক্ষার্থ স্থারস্থত্তের অন্তর্মণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐ মত বস্ততঃ স্থায়স্থত্তের বিরুদ্ধ হইলে তাহা গৌতমীয় মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীমাংসা দর্শনকার মহযি জৈমিনির মত-ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শরর স্বামী এবং বার্ত্তিককার ভট্ট কুমারিল জ্ঞাহিকেই আকৃতি বলিয়াছেন। তাঁহারা জাতি ও আক্রতিকে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "বয়া ব্যক্তিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ বাহার দারা সামান্ততঃ ব্যক্তিমাত্রের বোধ হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অমুসারে তাঁহারা আক্রতি শব্দেরও জাতি অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম জাতি হইতে আক্রতির ভেদ স্বীকার করিয়া তাহার পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আক্বতির লক্ষণস্থতে জাতিব্যঞ্জক অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানকেই আ্রুতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জাতি অর্থে "আ্রুতি" শব্দের মুখ্য প্রয়োগ দেখা যায় না। অবয়ব-সংযোগবিশেষ বা সংস্থানই "আক্রতি" শব্দের ছারা কথিত হইয়া থাকে।

বুত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, জাতি, আক্রতি ও ব্যক্তি, এই তিনটিই পদার্থ, উহার মধ্যে বে কোন একটি মাত্র পদার্থ নহে, ইহাই এই সূত্রে "তু" শব্দের দারা স্থৃচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন, বার্ত্তিককার, উদ্যোতকর এবং স্থায়মঞ্জরীকার জ্বয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে. এই সূত্রে "তৃ" শন্টি বিশেষণার্থ। ব্যক্তি, আরুতি ও জাতিতে যে পদার্থত্ব আছে, তাহাতে প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই, ঐ পদার্থস্ব ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের অনিয়ম-বিশিষ্ট। ঐ অনিয়মরূপ বিশেষণ ফুচনা ক্রিতেই ফুত্রে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়ছে। অর্থাৎ কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে জাতি প্রধান, কোন স্থলে আফ্রতি প্রধান পদার্থ হইরা থাকে, উহাদিগের প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্তের নিয়ম নাই। ভাষ্যকার এই অনিয়ম বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যেখানে ভেদবিবক্ষা ও বিশেষগতি অর্থাৎ ভেদবিবক্ষামূলক ব্যক্তিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হয়, দেখানে পূর্ব্বোক্ত পদার্থত্রয়ের মধ্যে ব্যক্তিই প্রধান হইবে। জাতি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ হইবে। যেখানে ভেদবিবক্ষা নাই এবং তজ্জ্ঞ সামান্ত গতি অর্থাৎ জ্বাতিরূপে ব্যক্তি-সামান্তেরই বোধ হট্যা থাকে, দেখানে জাতিই প্রধান পদার্থ, ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান পদার্থ। ভাষাকার এই রূপে পদার্থত্তারের মধ্যে কোন স্থলে ব্যক্তির ও কোন স্থলে জাতির প্রাধান্ত নানা প্রয়োগে বছতর আছে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বছপ্রয়োগে বছ বছ পাওয়া বায়, ইহা বিশিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, আক্লভির প্রাধান্ত অমুসদ্ধানপূর্বক বুরিবে, অর্থাৎ উহার উদাহরণ বহু নাই, বাহা আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুরিতে হইবে। উন্দ্যোতকর ও জন্ত ভট্ট

ব্যক্তি, জ্বাতি ও আক্কতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন। "গৌর্গচ্ছতি", "গৌন্তিষ্ঠতি", "গাং মুঞ্চ" ইত্যাদি প্রায়োগে গো শব্দের দারা গো মাত্রের বোধ হয় না। বক্তার ভেদবিবক্ষাবশতঃ ঐ স্থলে গো শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তিবিশেষরই বোধ হইয়া থাকে, স্থতরাং ঐ স্থলে ব্যক্তিই প্রধান পদার্থ। উদ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "গৌর্গছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে গোত্ব জাতি ও গোর আরু-তিতে গমনাদি ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া, যাহাতে উহা সম্ভব, সেই গো-ব্যক্তিবিশেষ ঐ স্থলে পদার্থ। কিন্তু ঐ স্থলে জাতি ও আক্রতি যে পদার্থই নহে, ইহা উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্ত, বুঝা যায় না ৷ কারণ, ভিনিও পুর্বের ব্যক্তির প্রাধান্তস্থলে জাতি ও আক্বতির অপ্রাধান্য বলিরাছেন। জাতি ও আক্বতি অপ্রধান হইলে, তাহারও পদার্থত্ব স্বীকৃত হয়। "গৌর্গচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগে জাতি ও আকৃতি-বিশিষ্ট গো ব্যক্তিবিশেষ গো শব্দের অর্গ হইলে বিশেষণভাবে জাতি ও আক্বতি ও শান্ধবোধের বিষয় হইয়া পদার্থ হইতে পারে, বিশেষ্যত্ববশতঃ ব্যক্তিকেই ঐ স্থলে প্রধান পদার্থ বলা ঘাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে গো শব্দের দ্বারা সকল গো-ব্যক্তির বোধ না হইয়া, গো-বিশেষের বোধ ছইলেও ভাষ্যকার প্রভৃতি ঐ বিশেষার্থকে ও গো শব্দের বাচ্যার্থ বলিতেন, ইহা বুঝা যায়। ঐ স্থলে লক্ষণা স্বীকার করিলে উহাকে পদের মুখ্যার্থ নিরূপণে উহাহরণ বলা যায় না। মহর্ষি পদের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থরূপ পদার্থই এই স্থত্তের দ্বারা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যামুদারে গো শব্দের দ্বারা গোত্বরূপে গো-বিশেষের বোধ হইলে, ঐ অর্থে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কারণ, গোত্বরূপে গো-বিশেষেও গো শব্দের শক্তি আছে। বক্তার তাৎপর্য্যান্ত্রদারে লক্ষণা ব্যতীতও যে বিশেষার্থের বোধ হইয়া থাকে, ইহা "পঞ্চমূলী" ইত্যাদি প্রয়োগে নব্য নৈয়ায়িক জ্বগদীশ তর্কালঙ্কারও স্বীকার করিয়াচেন। (শব্দশক্তিপ্রকাশিকার দিগুদমাদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

"গৌর্ন পদা স্পষ্ট ব্যা" ( অর্থাৎ গো মাত্রকেই চরণ দারা স্পর্শ করিবে না ) এইরূপ প্রারোগে গোদ্ববিশিষ্ট গো মাত্রেরই চরণ দারা স্পর্শ নিষেধ বিবক্ষিত। স্থতরাং ঐ স্থলে গোগত ভেদ-বিবক্ষা নাই। ঐ স্থলে "গোঃ" এই পদের দ্বারা গোদ্বরূপে গো-সামান্তর্কেই প্রকাশ করায়, গোদ্ধাতিই প্রধান পদার্থ। প্রথমে গোদ্ধ জাতির বোধ ব্যতীত ভদ্ধপে গো-সামান্তের বোধ হইতে পারে না এবং গোদ্ধ জাতিই ঐ স্থলে অসংখ্য বিভিন্ন গো ব্যক্তির একরূপে একই বোধের নির্বাহিক, এক্ষা ঐ স্থলে গোদ্ধ জাতিরপ পদার্থেরই প্রাধান্ত বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ও জাতির প্রাধান্ত বছ প্রয়োগেই আছে। উহার উদাহরণ স্বলভ। আরুতির প্রাধান্তের উদাহরণ বলিতে উদ্দোভকর ও ক্ষয়স্ত ভট্ট "পিষ্টকমযো। গাবঃ ক্রিরস্তাং" এই প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক কর্ম্ম-বিশেষে পিষ্টকের দ্বারা (ভভ্লচ্পনিন্মিত পিটুলির দ্বারা) গো নির্মাণের বিধি প্র্বোক্ত বাক্যের দ্বারা বলা হইয়াছে। পিইকনিন্মিত গো-ব্যক্তিতে গোদ্ধ জাতি নাই, স্থতরাং জাতি ঐ স্থলে গো শব্দের অর্থ নহে। ব্যক্তি ও আরুতি এই ছইটি মাত্রই পদার্থ হইবে। তন্মধ্যে আরুতি প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। ক্ষয়ন্ত ভট্টের কথাতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়?। পিষ্টকের দ্বারা গোর আরুতির

<sup>&</sup>gt;। কচিৎ প্রয়োগে জাতেঃ প্রাধান্তং ব্যক্তিরসভাবং, যথা,—"পৌন পদাম্পন্ত বাে"তি, সর্বাগবীযু প্রতিষেধাে গমাতে। কচিত্রাক্তেঃ প্রাধান্তং, জাতেরসভাবং। যথা, গাং মুঞ্, গাং বধানেতি, নিয়তাং কাঞ্চিন্তাক্তিমূদ্দিত

স্থান্ত আক্রতি করিতে ইইবে, এইরূপ বিবিক্ষাবশতঃই এ স্থলে গো শব্দের প্রয়োগ হইরাছে। স্থতরাং ঐ স্থলে গে। শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ আকৃতি অর্গই প্রধান। কিন্তু তাদুশ আকৃতিরূপ অর্গে গো শব্দের শক্তি না থাকিলে, উহা ঐ স্থলে গো শব্দের বাচ্যার্থ হইতে পারে না, ইহা চিন্তনীয়। কারণ, মহর্ষি যে আরুতিবিশেষকে পদের বাচ্যার্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি গো শব্দ স্থলে প্রকৃত গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষই হয়, তাহা হইলে উহা পিষ্টকাদিনিস্মিত গো-বাক্তিতে থাকিতেই পারে না। কিন্তু উদ্দোতকর প্রভৃতির কথার দ্বারা পিষ্টকাদিনির্দ্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আকৃতি আছে, ইগ দরলভাবে বুঝা যায়। শক্তিবাদ গ্রন্থে নত্য নৈরায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও "পিষ্টকমযো গাবঃ" এই প্রয়োগে কেবল আকৃতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে গো পদের তাৎপর্যা বলিয়া ঐরপ অর্থে ঐ স্তলে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>১</sup>: গোন্থকে ত্যাগ করিয়া কেবল আরুতিবিশিষ্ট গো ব্যক্তিতে গো পদের শক্তি স্বীকার না করায়, গদ'ধর ভট্টাচার্য্য ঐ স্থলে পূর্ব্বোক্ত অর্থে গো পদের লক্ষণা বলিয়াছেন। পিষ্টকনির্ম্মিত গো-ব্যক্তিতে গোর আক্রতি না থাকিলে গদানর ভট্টাচার্য্য তাহাকে আক্রতিবিশিষ্ট কির্মণে বলিয়াছেন, ইহাও চিন্তনীয়। স্থাবোধ ব্যাকরণের টীকাকার নব্য রাম তর্কবাগীশ কিন্তু "পদার্গ-নিরূপণ" প্রবন্ধে "পিষ্টকময্যো গাবঃ", এই প্রয়োগে গোর আরুতির সদৃশ আরুতি অর্থেই "গো" শব্দের লক্ষণা বলিয়াছেন<sup>্</sup>। পিষ্টকনিশ্মিত গো-ব্যক্তিতে গোড্-বিশিষ্ট গোর অবয়ব-সংযোগ-বিশেষরূপ আক্বতি নাই, কিন্তু তাহার স্থসদৃশ পিষ্টকসংযোগ-বিশেষরূপ আফুতি আছে। ঐ স্থমদৃশ আফুতি গো শব্দের বাচার্গ নছে। স্থতরাং পুর্ব্বোক্ত হলে ঐ অসদুশ আক্রতি গো শন্দের লাক্ষণিক অর্থ, ইহা রাম তর্কবাগীশের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পিষ্টকাদি-নির্দ্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আক্বতি আছে, ইহা বলিতে হইলে, আক্কতির লক্ষণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। (পরবর্তী ৬৮ স্থত্ত দ্রপ্তব্য) । ৬৬ ।

ভাষ্য। কথং পুনজ্ঞ বিতে নানা ব্যক্ত্যাকৃতিজ্ঞাতয় ইতি, লক্ষণ-ভেদাৎ, তত্ৰ তাবৎ—

অমুবাদ। (প্রশ্ন) ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি নানা অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? (উত্তর) লক্ষণভেদবশতঃ, অর্থাৎ উহাদিগের লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝা যায়। তন্মধ্যে—

# সূত্র। ব্যক্তিগুণবিশেষাশ্রমে মূর্তিঃ ॥৬৭॥১৯৬॥

প্রযুদ্ধাতে। কচিমাকৃতে: প্রাধায়ং বক্তেরক্ষভাবে । মাতির্নান্তোব। যথা, "পিষ্টক্মব্যো পাবং ক্রিয়ন্তা"মিতি, সন্নিবেশ-চিকীর্বনা প্রয়োগ ইতি।—স্থায়মঞ্জরী, ৩২৫ পৃঃ ।

- ১। যত্র কেবলাকৃতিবিশিষ্টে গবাদিপদভাৎপর্যং যথা—"পিষ্টক্ষংযো গাব" ইত্যাদৌ তত্র শুদ্ধগোত্বাদ্বাদ্বিচ্ছন্ন-পরত্বে স্বাদিপদ ইব লক্ষণৈব।—শক্তিবাদ।
  - ২। "পিষ্টকমবো পাৰ" ইতাানে তু পৰাকৃতিসদৃশাকৃতে লক্ষ্পা, পিষ্টকমংঘোগতাশকাত্বাৎ।--পদাৰ্থনিরূপণ।

অমুবাদ। গুণবিশেষের অর্থাৎ রূপাদি কতকগুলি গুণের আশ্রয় মূর্ত্তি ( দ্রব্যবিশেষ ) ব্যক্তি ।

ভাষ্য। ব্যক্ষ্যত ইতি ব্যক্তিরিন্দ্রিয়গ্রাছেতি, ন সর্বাং দ্রব্যং ব্যক্তিঃ। যো গুণবিশেষাণাং স্পর্শান্তানাং গুরুত্ব-ঘনত্ব-দ্রবত্ব-সংস্কারাণামব্যাপিনঃ পরিমাণস্থাশ্রায়ো যথাসম্ভবং তদ্মব্যং, মূর্ত্তিমূ চ্ছিতাবয়বত্বাদিতি।

সমুবাদ। ব্যক্ত সর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দারা জ্ঞাত হয়, এজন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থতরাং সমস্ত দ্রব্য ব্যক্তি নহে। যাহা স্পর্শান্ত সর্থাৎ রূপ, রস, গদ্ধ ও স্পর্শ এবং গুরুত্ব, ঘনত্ব, দ্রবহু, সংস্কার এবং অব্যাপক পরিমাণ—এই সমস্ত গুণবিশোষের যথাসম্ভব আশ্রায়, সেই দ্রব্য ব্যক্তি। মূর্চ্ছিতাবয়বত্ববশতঃ অর্থাৎ ঐরপ দ্রব্যের স্বর্বসমূহ মূর্চ্ছিত (পরস্পর সংযুক্ত) এক্ষন্ত (উহাকে বলে) মূর্তি।

টিপ্লনী। মহর্ষি যথাক্রমে ভিন স্তবের দারা পূর্বস্থেরোক্ত ব্যক্তি, আক্বতি ও জাতিরূপ পদার্থত্তমের লক্ষণ বলিয়াছেন। কারণ, লক্ষণের ভেদ থাকাতেই উহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্থতরাং ঐ লক্ষণভেদ জ্ঞাপন করিয়া উহাদিগের ভেদজ্ঞাপন করা আবশ্রক। প্রথমোক্ত ব্যক্তি-পদার্থের লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন যে, গুণবিশেষের আশ্রয় যে মুর্ত্তি, অর্থাৎ আক্রতিবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, তাহাই ব্যক্তি। ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা রূপর্মাদি কতকগুলি শুণবিশেষকেই গ্রহণ করিয়া, উহাদিগের ষ্ণাসম্ভব আধার দ্রব্যবিশেষকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। গুরুত্ব প্রভৃতি কতিপন্ন গুণ সামান্ত গুণ নামে ক্র্রিড হইলেও অস্তান্তগুণ হইতে বিশিষ্ট বলিয়া দেইক্লপ তাৎপৰ্য্যে ঐগুলিও স্থত্তে "গুণবিশেষ" শব্দের দ্বারা কথিত হইরাছে। সর্বব্যাপী দ্রব্য আকাশাদির পরিমাণ স্থতোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে ক্ষিত হয় নাই, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার অব্যাপক পারিমাণের উল্লেখ ক্রিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে আকাশাদি দ্রব্য এই স্থ্যোক্ত ব্যক্তিপদার্থ নহে। তাই ভাষ্যকার স্ক্রার্থ বর্ণন করিতে প্রথমে "ব্যজাতে" এই ব্যাখ্যার দারা এই "ব্যক্তি" শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থচনা করিয়া ইক্তিয়গ্রাহ্ দ্রব্যকেই ব্যক্তি বলিয়া, পরে সমস্ত দ্রব্য বাক্তি নহে, ইছা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ভাষাকারের ভাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বস্থতোক্ত ব্যক্তি, আরুতি ও জাতি এই পদার্থত্তরের ষেখানে সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে ঐস্তলে ব্যক্তিণদার্থ কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিতেই মহর্ষি এই লক্ষণ বলিয়াছেন। আকাশাদি দ্রব্যে আরুতি না থাকায়, ঐরপ আরুতিশূন্ত ব্যক্তি মহর্ষির লক্ষ্য নহে। ভাই মহর্ষি এই "ব্যক্তি" শব্দের সমানার্থক "মূর্ত্তি" শব্দের পৃথক্ উল্লেখ করিয়া উহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূর্চ্ছ্ ধাতু হইতে এই "মূর্ত্তি" শক্ষটি সিদ্ধ হইয়াছে। বে দ্রব্যের অবয়বগুলি মূর্চ্ছিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত ঐরপ দ্রব্যকে "মূর্ত্তি" বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায়, তাহা মূর্ত্তি-দ্রব্য

<sup>&</sup>gt;। বৃদ্ধিতাঃ পরস্পারং সংযুক্তাঃ অবরবা বস্ত তম্ মুদ্ধিতাবরবং।—ভাৎপর্যাটীকা।

হইতে পারে না। স্থতে "মূর্ত্তি" শব্দের উল্লেখ থাকার, ভাষ্যকার স্থানেক "গুণবিশেষ" শব্দের ষারা ও রূপাদি কতক্তনি ওপেরই ব্যাখ্যা করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ দ্রব্যবিশেষকেই মংর্ষির অভিমন্ত ব্যক্তি ব লিরাছেন। আকাশাদি জব্যে ভাব্যকারোক্ত গুণবিশেষের মধ্যে কোন ওপই দাই। উন্দ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া সমস্ত দ্রব্য, রূপাদি গুণ ও কর্ম্মপদার্গকেই স্থাকারের অভিমত ব্যক্তিপদার্থ বলিয়াছেন। তিনি স্থানোক্ত "গুণ" শব্দের দারা রূপাদি গুণ-**ঐ ৩৭ ও কর্মে**র আধার দ্রবাপনার্থকে গ্রহণ করিয়া, দ্বন্দ সমাস দারা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ-জনকেই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ভাঁহার কথা এই যে, আকৃতি ও জাতি ভিন্ন সমস্ত ব্যক্তিপদার্থের नक्रमंहे महर्षित वक्तरा। क्रफतार महर्षि छाहांहे बनिशास्त्रन । वाकिशनार्थ-वित्नत्वत नक्रम বলিলে, মছবির বাক্তিলক্ষণ-কথনে নানতা হয়। উদ্যোতকরের চরম ব্যাথায় "মুর্চ্ছতে" এইরূপ বাৎপতিসিদ্ধ "মৃতি" শব্দের দারা সমবায়-সম্বন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "মূর্চ্ছ" ধাতুর অর্থ এধানে সম্বন্ধ, তাহা এধানে সমবায়-সম্বন্ধই অভিপ্রেত। পুর্ব্বো জ জবা, তথা ও কর্ম, এই তিনটি পদার্থ ই সমবায়-সম্বন্ধের অত্বোগী হইয়া থাকে। ঐ অর্থে ঐ পদার্থতায়কে মূর্ত্তি বলা বার। উদ্যোতকর ভাষ্যকারের ব্যাধা। অস্বীকার করিয়া, কষ্টকরনা ঘারা বে ব্যাধাান্তর করিয়াছেন, উহাই মহর্ষির অভিপ্রেক্ত বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকারেব ব্যাখ্যাই এখানে সরলভাবে বুঝা যায়। ৬৭।

### সূত্র। আরুতির্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা ॥৬৮॥১৯৭॥

অনুবাদ। "জাতিলিঙ্গাখ্যা" অর্থাৎ যাহার দ্বারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ ( অবয়ক বিশেষ )—আখ্যাত হয়, তাহা আকৃতি।

ভাষ্য। যা জাতির্জাতিনিঙ্গানি চ প্রখ্যায়ন্তে, তামাকৃতিং বিদ্যাৎ।
সা চ নাক্সা সন্ত্রাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তাদ্ব্যহাদিতি। নিয়তাবয়বব্যহাঃ খলু সন্ত্রাবয়বা জাতিলিঙ্গং, শিরসা পাদেন গামসুমিশ্বন্তি। নিয়তে চ
সন্ত্রাবয়বানাং ব্যহে সতি গোত্বং প্রখ্যায়ত ইতি। অনাকৃতিবাঙ্গ্যায়াং জাতৌ
মৃৎস্বর্গং রজতমিত্যেবমাদিয়াকৃতির্নিবর্ত্তে, জহাতি পদার্থত্বমিতি।

অনুবাদ। বাহা ঘারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ প্রখ্যাত হয়, তাহাকে আকৃতি
বলিয়া জানিবে। সেই আকৃতি সন্ত্বের (গো প্রভৃতি দ্রব্যের) অবয়বসমূহের এবং
তাহাদিগের অবয়বসমূহের নিয়ত বৃাহ (বিলক্ষণ-সংযোগ) হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ
পূর্ব্বোক্ত সেই সেই অবয়বগুলির পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগই আকৃতি পদার্থ
নিয়ভাবববৃাহ সন্থাবয়বসমূহই অর্থাৎ বাহাতে অবয়ববিশেবের বিলক্ষণ-সংযোগ

নিয়ত আছে, এমন অবয়ববিশেষই জাতির লিঙ্গ ( অনুমাপক ) হয়। মন্তকের ঘারা চরণের ঘারা গোকে অনুমান করে। সারের অর্থাৎ গোর অবয়বসমূহের নিয়ত ব্যুহ ( পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগ ) থাকিলে গোর প্রাণাত হয়। জাতি আকৃতিব্যঙ্গ্য না হইলে অর্থাৎ বেখানে আকৃতির ঘারা জাতির বোধ হয় না, সেই স্থলে "মৃতিকা", "মুবর্ণ", "রক্ষত" ইত্যাদি পদসমূহে আকৃতি নিবৃত্ত হয়, পদার্থর ত্যাগ করে, অর্থাৎ ঐ সকল ত্থলে আকৃতি পদার্থ নহে, কেবল ব্যক্তি ও জাতিই পদার্থ।

টিপ্লনী। আক্রতির লক্ষণ বলিতে মহর্ষি বলিয়াছেন, "জাতিলিপ্লাখ্যা"। আক্রতিবিশেষের **ধারা গোম্বাদি জাতিবিশেষের জ্ঞান হই**য়া থাকে, আর্ক্নতি জাতির ব্যঞ্জক হয়, এ জন্ম **আরুতিকে জাতিলিক বলা বার। 'জাতিলিক'** এইটি বাহার আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা, তাহাকে আকৃতি বলে, **এইরূপ অর্থ মহর্ষির স্থত্তের ছারা সরগভাবে বুঝা যায়। বুত্তিকার বিশ্বনাথ ঐরূপই স্ত্তার্থ** ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্তিককার স্থত্তে "জাতিলিঙ্গ" এই স্থলে ছন্দ্র সমাস আশ্রের করিগা বাহার দারা জাতি ও লিক মর্থাৎ ঐ জাতির নিক আব্যাত হয়, তাহা আফুতি — এইরপ কুতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গবাদি প্রাণীর হস্তপদাদি অবংবের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আফ্রতির **দারা গোড়াদি জা**তি আখ্যাত হয়। এবং ঐ হস্তপদাদি অবয়বসমূহের বে সকল অবরব, তাহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আরুতির দারা জাতির লিক্ষ মন্তকাদি অবয়ববিশেষ আধ্যাত হয়। মন্তকাদি কোন অবয়ববিশেষের নাসিকাদি কোন অবয়ব-বিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে সর্বত সাক্ষাৎ-সম্বত্তে গোড়াদি জাতির ভান হয় না। উহার দ্বারা মস্তকাদি স্থল অবয়ব বিশেষের জ্ঞান হইলে, তদ্বারা পরে গোডাদি জাতির জ্ঞান হইয়া খাকে, এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার ও বার্তিককার মন্তকাদি অবয়বের অবয়ব-সংযোগ-বিশেষকে জাতি-বাঞ্চক না বলিয়া, জাতিলিকের বাঞ্চক আকৃতি বলিয়াছেন। তাংপর্যাটীকাকার বলিয়াছেন বে, শ্বন্তক ও চরণাদি অবয়বের ব্য**হ অ**র্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আরুতি মমুযাত্মাদি জাতিকে প্রকাশ করে। এবং নাসিকা, ললাট, চিবুক প্রভৃতি মন্তকাবয়বদমূহের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ-রূপ আক্রতি সমুখ্যত্ব আতির **লিল<sup>্</sup> মন্তককে প্রকাশ করে**। গবাদি প্রাণীর মন্তকাদি অবয়ব অর্থাৎ উহাদিগের পরস্পর বিশক্ষণ-সংযোগরূপ আরুতিই যে জাতির দিপ হয়, ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকারও ৰশিরাছেন বে, মন্তকের হারা, চরণের হারা গোকে অমুমান করে। অর্থাৎ গোর মন্তকাদি অবস্ববের বিলক্ষণ-সংযোগ দেখিলে ভদারা "ইহা গো" এইরূপে গোত্বলাতির অনুমান হইরা থাকে। তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে বলিয়াছেন বে, যদিও এরপ স্থলে গোছ জাতির প্রভাকই হইরা থাকে, উহা আক্ততির দারা অহুমেয় নহে, তথাপি বিনি গোদ লাভির প্রভাক স্বীকার করেন না, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষাকার এখানে গোছ জাতির অনুমান বলিয়াছেন। গো নামক সত্তের (ফ্রবোর) মন্তকাদি অবয়বসমূহের ব্যুহ (পরস্পার বিলক্ষণ-সংযোগ)

১। লাভিক ৰাভিনিলানি চ লাভিনিলানি, ভাজাধাারতে ধরা সা আকৃতিঃ :—ভাংপ্রাচীকা।

নিরত, অর্থাৎ তাহা গো নামে কথিত ব্রংবাই থাকে, অখাদিতে থাকে না; স্থানাং উহা দেখিলে সেই দ্রুব্যে গোন্থ প্রথাত হয়, অর্থাৎ সেই দ্রুব্যে "ইহাতে গোন্ধ আছে," "ইহা গো" এইরূপ কথিত হইরা থাকে। ভাষাকার এইরূপ কথার দ্বারা পরে গোর আক্বতিতে স্ত্রকারোক্ত আক্বতির লক্ষণ ব্রাইরাছেন। মহর্বি মৃত্তিকানির্মিত গো-ব্যক্তিকেও আক্বতিবিশিষ্ট বলিয়াছেন, ইহা সরণ করা আবশুক। পিইকনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আক্বতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থ করা আবশুক। পিইকনির্মিত গো-ব্যক্তিতেও গোর আক্বতি আছে, ইহাও অনেক গ্রন্থ করি লিথিয়াছেন। মৃত্তিকাদি নির্মিত গো-ব্যক্তিও গো বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাহাতে যে আক্বতিবিশেষ আছে, তন্দ্রারাও "ইহা গো" এইরূপে তাহাতে গোন্থ আথ্যাত হয়। তাহার মন্ত্রকাদির কোন অবয়ব-বিশেষ দেখিলেও তদ্বারা "ইহা গোর মন্ত্রক" এইরূপে লাতিনিক মন্ত্রকাদ আথ্যাত হইয়া থাকে। অখাদির আক্বতির দ্বারা তাহাতে গোন্থাদি আথ্যাত হয় না। স্থতরাং যাহার দ্বারা জাতি বা জাতিনিক আথ্যাত অর্থাৎ কথিত হয়, তাহা আক্বতি, এইরূপে স্থতার্থ ব্যাথ্যা করিলে মৃত্তিকাদি-নির্মিত গো নামে কথিত দ্রুব্যেও গোর আক্বতি আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। স্থধীগণ স্ত্রকারোক্ত আক্বতির লক্ষণ চিন্তা করিবেন।

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, মুন্তিকা, স্মবর্ণ ও রন্ধতাদি রূবো আঞ্চতির বারা ভাতি বুবা বার না। মৃত্তিকাত্ব প্রভৃতি জাতি আক্রতিব্যঙ্গ্য নহে। স্থতরাং আক্রতি মৃত্তিকাদি পদের অর্থ হইবে না। জাতি ও ব্যক্তি, এই হুইটি মাত্রই সেধানে পদার্থ ইইবে। ভাষ্যকাঞের তাৎপর্য বুরা যায় যে, মংর্ষি আক্রতিমাত্রকেই পূর্বোক্ত পদার্থত্তিয়ের মধ্যে বলেন নাই। .যে আক্রতি **স্থা**তি বা জাতিলিক্ষের বাঞ্জক, দেই আক্রতিবিশেষকেই তিনি পদার্থ বলিয়াছেন, ইহা এই আক্রডি-লক্ষণ-স্তারে দারা বুঝা যায়। আকৃতিমাত্রই ঐরপ নহে। স্বতরাং সমস্ত জাতিই আফুতি-খালা নহে। তাৎপর্যাটীকাকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মুত্তিকা, স্থবর্ণ ও রম্বতাদি ত্রব্যের বিশেষ বিশেষ রূপের দারাই দেই দেই জাতির বোধ হওয়ায়, ঐ সকল জাতি রূপবিশেষবাল্য, আক্লডি-ৰাগ্য নছে। ব্ৰাহ্মণতাদি জাতি বোনিবাঙ্গা। ঘুত-তৈলাদির সেই সেই জাতিবিশেষ গন্ধ-বিশেষ বা রুদ্বিশেষের ছারা ব্যক্ষা। সার্যপাদি তৈলে সেই গন্ধ বা রুদ্বিশেষ না থাকায়, ভাছাতে বস্তুতঃ তৈলত্ব ক্লাতি নাই। তাহাতে "ভৈল" শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূলকথা, मध्य बाजिरे चाक्रियामा नरह. এবং দেইরপ স্থলে কেবল ব্যক্তি ও बाजिरे পদার্থ हरेट. সর্ব্বত্ত যে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি, এই তিনটিই পদার্থ, ইহা নছে; সহর্বি ভাষা বলেন নাই---ইशই ভাষ্যকারের চরম কথার তাৎপর্য। পরস্ত মহর্ষি যে "গৌঃ" এই নাম পদকেই উদাহরণরপে গ্রহণ করিয়া পদার্থ পরীক্ষা করিয়াছেন, এ কথাও ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন। স্থতরাং বেখানে ব্যক্তি, আঞ্চতি ও জাতি, এই পদার্থন্তায়েরই সমাবেশ আছে, দেইরূপ হলেই মহর্বি পুর্বোক্ত ভিনটীকে পদার্থ বলিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তি, আরুতিও আভি ্সর্ব্বত্তই নাই, স্বত্তরাং সর্ব্বত্তই ঐ তিনটিকে মহর্বি পদার্থ বলিতে পারেন না। পিটকাদি-নিশ্বিত গো-হাক্তিতে গোৰ বাতি না থাকায়, সেখানে কেবল ব্যক্তি ও আকৃতিই "গো" শব্দের অর্থ— ইহাও অৱস্ক ভট্ট প্ৰভৃতি স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু পিষ্টকাদি নিশ্বিত গো-ব্যক্তিতে "গো" শব্দের

পরীক্ষা-প্রকরণ ৷ এই ৯টি প্রকরণে ৬৮ ক্তরে দিঙীর অধ্যারের প্রথম আহিক সমাও क्टेब्राटक ।

পরে বিতীয়াহ্নিকের প্রারম্ভে ১২ হতে (১) প্রমাণচতুই-পরীক্ষা-প্রকরণ। ভাহার পরে ২৭ স্তুত্র (২) শব্দানিভ্যন্ধ-প্রকরণ। ভাহার পরে ১৮ স্ত্র (৩) শব্দ-পরিণাম-প্রকরণ। ভাহার পরে ১২ স্থত্র (৪) পদার্থ-নিক্রপণ-প্রকরণ। এই ৪টি প্রকরণে ৬৯ স্থত্তে বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত र्रेगाइ।

১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ ক্লে বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

\_\_\_\_